

সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী—সং <u>৬৩</u>

# গৌতমস্থত্র

**2**1

# ন্যায়দশন

মিত্ত মানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্লনী প্রভৃতি সহিত্র)

# দ্বিতীয় খণ্ড

13841

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাসীশ কর্তৃক সন্দিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

কলিকাতা, ২৪০১ আপার দাকু নাব বোড,

### বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

ক্রীরামকমল সিংহ কত্ত

প্রকাশিত

132 | 132 | মূল্য —

দৃদ্ধ প্রে**দ**্মান

শ্ৰা-সভ্ৰ

সদস্য পক্ষে—>

সালারণ পার্ট্ডে—১৮।

DIRECTOR GENERAL OF 4800

LNDIA

বিষয় পৃষ্ঠাক ১০ম স্ত্রে -পূর্বস্তোক্ত সমাধানে পূর্বপক্ষ-বাদীর দোষ-প্রদর্শন ೦ನಿ೦ ১১শ স্থত্তে — ঐ দোষের খণ্ডন · · · ೨৯8 ১২শ স্থাত্ত সভাৰ-পদার্থের অস্তিত্ব সমর্থন ১৯৫ শব্দের অনিত্যৰ-পরীক্ষারন্তে ভাষ্যে— নাৰাবিধ <del>अञ्चितिन</del>(द्र বি**প্রতি**পত্তি শেরপুদ্ধ ছারা সংখ্য সুষ্ঠির \cdots 🛮 ৩৯৭ ১৩শ স্থাক শক্ষে অনিভাগ পক্ষের সংস্থাপন। জ্ঞান্ত হেতৃৰয়ের ব্যাপ্যা ও বেংপর্ফ বর্ণনপূর্দ্ধক নীমাংসক-সন্মত শব্দের অভিব্যক্তিবাদের খণ্ডন 800-306 ১৪শ হতে—পূর্বাহত্তোক্ত হেতৃত্তয়ে দোষ-প্রদর্শন 833 ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ স্থাক্রমে ঐ দ্বোবের বিরাস · · · 870-87 ১৮শ স্ত্রে—মীমাংসক-সম্মত শব্দের নিতাত্ব-শক্ষের বাধক প্রদর্শন 8₹€ ১৯শ ও ২০শ স্ত্রে—পূর্বস্থাক যুক্তির **খণ্ড**নে "জাতি" নামক অদহ্ভর কথন 8**२ ৯ —** 8७२ ২১শ ফ্ৰে —ঐ উত্তরের থণ্ডন ··· 800 ২২শ স্থত্তে—মীমাংসক-সম্মন্ত শব্দের নিতাত্ত্ব-পক্ষের হেছু কথন 804 ২০শ ও ২৪শ স্ত্রে—পূর্বস্তোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন 806 ২৫শ স্থাত্র—শব্দের নিতাত্বপক্ষে অন্ত হেতু কথন 804 ২৬শ স্থান্ত কেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন ০ ৪৩৯ ২৭শ স্ত্রে — পুর্বিস্তোক্ত দৌষধওনের জ্ঞ পূর্ব্দেপক্ষবাদীর উত্তর ८०८

পূর্গাক বিষয় ২৮শ হত্তে - ঐ উত্তরের খণ্ডন ... 880 ২৯শ স্ত্রে—শব্দের নিতাত্বপক্ষে অস্ত হেতু কথন 🔐 883 ৩০শ স্থাত্র—এ হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন ৪৪৩ ৩১শ হত্তে –পূর্বহত্তোক্ত কথায় বাক্ছল প্ৰদূৰ্পৰ 288 ০২শ স্থাত্র—ঐ ৰাক্ছলের খণ্ডন 😶 885 <u>৩০শ স্ত্রে—শব্দের নিত্যত্ব-পক্ষে জন্ম হেতৃ</u> 395 ৩৪শ হুত্তে—পূর্বাহুত্তোক্ত হেতুর অসাধক্ত সমর্থন •• 882 ৩৫শ স্থাত্ত্ৰ—পূৰ্বাস্থাবাত হেডুৰ অসিজ্জা সম-র্থন। ভাষো—ঐ অদিজতা বুরাইবার জন্ম শব্দের বিনামের কারণ-বিষয়ে অনুমান প্রদর্শন এবং শব্দের অনিত্যন্ত পক্ষে যুক্তান্তর প্রদর্শন ৩৬শ হুত্রে—ঘণ্টাদি দ্রব্যে শব্দের নিমিভাস্তর বেগরূপ সংস্থারের সাধন · · · 844 ৩৭শ স্থাত্ত —বিনাশকারণের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, প্রবণের নিতামাপত্তি কথন · · · ৩৮শ স্থত্রে—শব্দ আকাশের গুণ, ঘণ্টাদি ভৌতিক দ্রব্যের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন · · · ৪৯শ স্থত্তে—শব্দ, রূপ রুদাদির সহিত একাধারে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত আকাশে শব্দ-সন্তানের উৎপত্তি হয় না—এই মতের পণ্ডন ৪০শ হত্তে— বর্ণাত্মক শব্দের বিকার ও আদেশ, এই উভয় পক্ষে সংশয় প্রদর্শন …৪৬৩ ভাষ্যে—নানা যুক্তির দারা বর্ণের বিকার-

| বিষয় পৃষ্ঠান্ত                                                         | বিষয় পৃষ্ঠীক                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| পক্ষের থণ্ডনপূর্ব্বক আদেশপক্ষের                                         | ৫৪শ স্থত্তে—বর্ণবিকারবাদ খণ্ডনে চরম যুক্তি                 |
| সম্থন ··· ৪৬৪—৪ <b>৬</b> ৮                                              | 688                                                        |
| ৪১শ স্ত্রে— বর্ণবিকার মতের শুগুন 😶 ৪৭০                                  | ৫৫শ স্ত্রে—পূর্বস্ত্রোক্ত কথায় "বাক্চ্ছল"                 |
| ৪২শ স্থতে—বর্ণবিকারঝাদীর উত্তর · • ৪৭১                                  | প্রহর্ণন · · · ৪৯১                                         |
| ৪৩শ ও ৪৪শ স্থারে ঐ উত্তরের থঙান \cdots                                  | <ul> <li>৫৬শ স্থে  পী "বাক্চ্ছেশে"র খণ্ড  ন ৪৯২</li> </ul> |
| ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ٠٠٠                                                        | ৫৭শ ছত্তেকারণের উল্লেখপূর্ত্তক বর্ণবিকার                   |
| ৪৫খ হুত্রে—বর্ণবিকারবাদীর উন্তর · · 898                                 | ৰ্যবহান্ত্ৰের উপপাদন ৪৯৪                                   |
| ৪৬শ স্থত্তে— বর্ণের বিকার ক্টতে পারে না—                                | ६७ म च्रांत — भरतृत्व विदाय ४৯६                            |
| এই পক্ষে গুল যুক্তি ৰথন · · ঃ৭৬                                         | ৫৯র স্লু-প্রার্থ-পরীকোর 🕶 ব্যক্তি, আরুতি                   |
| ৪৭ <b>শ ক্ত্রে—ক্রে</b> র <b>অবিকা</b> র পক্ষে বু <del>চােড</del> র     | ও প্লেতি এই ভিগটিই প্লাৰ্থণ অথবা                           |
| क्षान्त्र्याः ४१९                                                       | উহ্নান নধ্যে যে কোন <b>এ</b> লটিই পদাৰ্থ <u>?</u>          |
| ৪৮শ স্কল — বৰ্ণ কিনেৱবাৰীর উতন্ত ও৭৮                                    | —এই শংশক্রে যমর্থন · · ৪৯৮                                 |
| ৪৯শ ক্ত্রে—পুর্বাহ্যহোক্য উভরের থঞ্জন,                                  | ৬০ম ছজে—কেবল ব্যক্তিই পদার্থ, এই পূর্ব্ধ-                  |
| তায্যে—পূর্ব্রপক্ষবাত্তীর সমাধানের                                      | পঞ্জের স্কর্ণল · · · ৫৩০                                   |
| উল্লেশ ও ভাৰার খতন · · ৷ ৪৭৯—৮১                                         | ৬১ম ছত্তে—ই পূর্দ্রপক্ষের শগুর 🔸 👀                         |
| con হতে—বর্ণের <b>রিভার ও অনিভার,</b> এই                                | ৬২ম খ্রে—ব্যক্তি পদার্থ না হইলেও, ব্যক্তি-                 |
| উত্তর পক্ষেই বিকারের অমুপপত্তি সমর্থন                                   | বিৰয়ে শাব্দবোদের উপপাদন \cdots ৫০৫                        |
| দ্বারা বর্ণবিকারবাদ খণ্ডন · · ৪৮৩                                       | ৬৩ম স্থত্তে—বেশল আক্বডিই পদার্থ, এই মতের                   |
| <ul> <li>২ স্ত্রে—বর্ণের ব্রিত্যত্বপক্ষে বিকারের সম-</li> </ul>         | সমর্থন · · · • • • • •                                     |
| র্থন করিতে "জাতি"-নামক অসত্তর-                                          | ৬৪ম স্ত্রে—ঐ মডের শগুনপূর্ত্মক কেবল                        |
| বিশেষের উল্লেখ। ভাষ্যে 🏜 উত্তরের                                        | ৰাতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন ১১০                           |
| খ্ডন ⋯ ৪৮৪—৮৫                                                           | ৬৪ম স্থাত্র—ঐ মতের খণ্ডন · · · ১১৩                         |
| ৫২শ স্থাত্ত —বর্ণের অনিভ্যত্বপক্ষে বিকারের                              | ৬৬ম হল্লে—ন্যক্তি, আক্কৃতিও জাতি—এই                        |
| স্বৰ্থন ক্সিতে "জাতি"-নামক অস্ত্ত্ৰ-                                    | ন্ডিনটিই পদার্থ, এই নিজ সিদ্ধান্তের                        |
| বিশেষের উল্লেখ। স্থাযো 🖨 উত্তরের                                        | প্ৰকাশ ··· ••• ৫১৪                                         |
| <b>খণ্ডন ···      •                             </b>                    | ৬৭ম্ <b>ক্তো</b> —ব্য <b>তি</b> র লক্ষণ                    |
| ০০শ সূত্ <del>ৰে—পূৰ্ব্</del> যোক্ত <b>"লা</b> তি"-নামক <b>অ</b> সহজ্জ- | ৬৮ <b>০ স্থত্যে—</b> বা <b>কৃতির</b> লক্ষণ ··· <b>৫</b> ২১ |
| CARRAGA SECTIONS                                                        | ५५३ स्थाय क्षेत्रिय लेखन १०९                               |

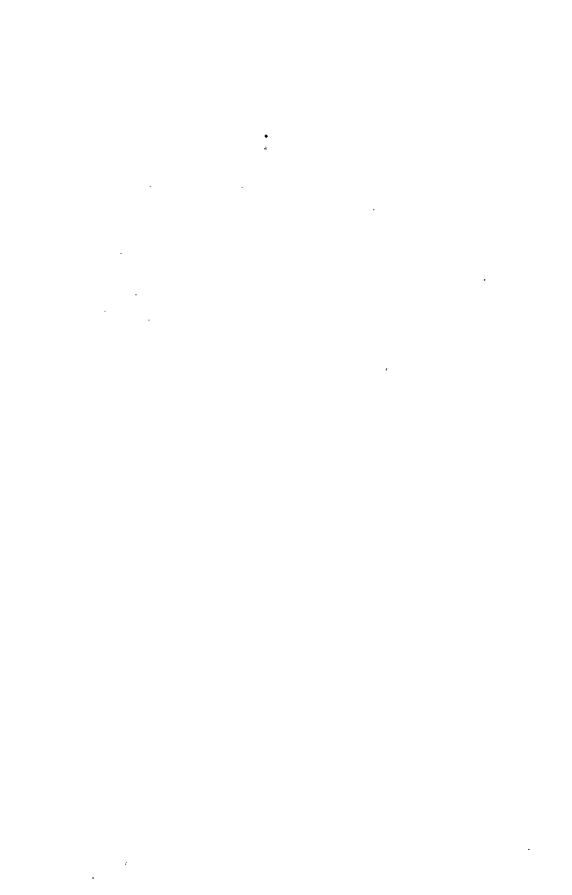

# ন্যায়দর্শন

#### বাৎস্যায়ন ভাষ্য

### দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষ্য। অত উদ্ধিং প্রমাণাদি-পরীক্ষা, সাচ ''বিমৃশ্য পক্ষপ্রতি-পক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়'' ইত্যগ্রে বিমর্শ এব পরীক্ষ্যতে।

অমুবাদ। ইহার পরে অর্থাৎ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণের পরে ( যথাক্রমে ) প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা ( কর্ত্তব্য ), সেই পরীক্ষা কিন্তু "সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণরূপ নির্ণয়"; এ জন্ম প্রথমে ( মহিষ গোতম ) সংশয়কেই পরীক্ষা করিতেছেন।

বিরতি। মহর্ষি গোতম এই স্থান্ত্রদর্শনের প্রথম অন্যানে প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের উদ্দেশ (নামোরেথ) করিরা বথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিরাছেন। যে পদার্থের যেরূপ লক্ষণ বলিরাছেন, তদমুদারে ঐ পদার্থ-বিষরে যে দকল সংশ্ব ও অমুপপত্তি হইতে পারে, স্থারের দ্বারা, বিচারের দ্বারা তাহা নিরাস করিতে হইবে, পর-মত নিরাকরণ পূর্ব্বক নিজ-মত সংস্থাপন করিতে হইবে, এইরূপে নিজ সিদ্ধান্ত নির্ণারই "পরীক্ষা"। মহর্ষি গোতম এই দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে সেই পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বাত্রে প্রমাণ পদার্থের উদ্দেশ পূর্বক লক্ষণ বলিরাছেন, মতরাং সেই ক্রেমান্থারে পরীক্ষা করিলে সর্ব্বাত্রে প্রমাণ বর্ষা করিতে হয়, কিন্তু সংশ্ব পরীক্ষা-মাত্রেরই অঙ্ক, সংশ্ব ব্যতীত কোন পরীক্ষাই সম্ভব হয় না, এ জন্ম মহর্ষি সর্ব্বাত্রে সংশ্বেরই পরীক্ষা করিয়াছেন।

টিপ্পনী। যে ক্রমে প্রমাণাদি পদার্গের উদ্দেশ ও লক্ষণ করা হইয়াছে, দেই ক্রমেই তাহাদিগের পরীক্ষা কর্ত্তির। তাহা হইলে পরীক্ষারস্তে সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ পদার্গেরই পরীক্ষা করিতে হয়; কিন্তু মহর্ষি দেই প্রমাণ পদার্থকে ছাড়িয়া এবং প্রমেয় পদার্থকেও ছাড়িয়া সর্ব্বাগ্রে তৃতীয় পদার্থ সংশ্যের পরীক্ষা কেন করিয়াছেন ? মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রমান্ত্রপারে লক্ষণ বলিলেন, কিন্তু পরীক্ষা-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রম লজ্মন করিয়া পরীক্ষারম্ভ করিলেন, ইহার কারণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন অবগুই হইবে, তাই ভাষাকার প্রথমে দেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া মহর্ষি গোতমের সংশর-পরীক্ষা-প্রকরণের অবতারণা করিয়ছেন। ভাষাকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, সংশন্ধ পরীক্ষার পূর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ পরীক্ষা-মাত্রেরই পূর্ব্বের্নু সংশন্ধ আবগুক; কারণ, মহর্ষি যে (১ অ০, ১ আ০, ৪১ স্থ্র) সংশন্ধ করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণকে নির্ণন্ন বলিয়াছেন, তাহাই পরীক্ষা। ঐ নির্ণন্ধরূপ পরীক্ষা সংশন্ধ-পূর্ব্বক, সংশন্ধ ব্যতীত উহা সম্ভব হয় না, সন্দিশ্ধ পদার্থেই ভায়-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বার্গে প্রদাণ পদার্থের পরীক্ষা করিতে গোলেও তৎপূর্ব্বে তিষিয়ের কোন প্রকার সংশন্ধ প্রদর্শন করিতে গোলেও তৎপূর্ব্বে তিষিয়ের কোন প্রকার সংশন্ধ প্রদর্শন করিতে হইবে। সংশন্ধ প্রদর্শন করিতে গোলে, কি কারণে সেই সংশন্ধ জন্মে, তাহা বলিতে হইবে। মহন্ধি-কথিত সংশন্ধের বিশেষ কারণের মধ্যে কার্হাই দ্বারা সংশন্ধ জন্মিতে পারে না, অথবা সংশন্ধের কোন দিনই নিবৃত্তি হইতে পারে না, সর্ব্বত্রই দ্বারা সংশন্ধ জন্মিতে পারে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলেই সংশন্ধের পরীক্ষা করিতে হইল। ফলকথা, সংশন্ধ-পরীক্ষা ব্যতীত মহর্ষ্থ-কথিত সংশন্ধের বিশেষ কারণগুলিতে নিঃসংশন্ধ হওয়া যায় না, তিষিয়ের বিবাদ মিটে না; স্কুতরাং সংশন্ধমূলক কোন পরীক্ষাই হইতে পারে না; এ জন্ম মহর্ষি সর্ব্বাণ্ডে সংশন্ধ-পরীক্ষা করিয়াছেন।

তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, লক্ষণে সংশরের কোন উপযোগিতা না থাকার মহর্ষি উদ্দেশ-ক্রমান্ত্রারেই লক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষামানেই সংশর-পূর্ব্বক, সংশর ব্যতীত কোন পরীক্ষাই হয় না, এ জন্ত পরীক্ষা-কার্য্যে সংশরই প্রথম গ্রান্ত্, পরীক্ষা-প্রকরণে আর্গ ক্রমান্ত্র্যারের সংশরই সকল পদার্থের পূর্ব্বর্ত্তী; স্ততরাং পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি উদ্দেশ-ক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম ত্রাগে করিয়া আর্থ ক্রমান্ত্রারে প্রথমে সংশর্কেই পরীক্ষা করিয়াছেন। পাঠক্রম ইইতে আর্থ ক্রম বলবান, ইহা মীমাংসক-সম্প্রদারের সমর্গিত দিদ্ধান্ত। বেমন বেদে আছে,— "অ্লিহোত্রং জ্হোতি যবাগৃং পচতি" অর্থাৎ "অ্লিহোত্র হোম করিয়ে, যবাগৃ পাক করিবে"। এথানে বৈদিক পাঠক্রমান্ত্র্যারে ব্রুমা য়ায়, অ্লিহোত্র হোম করিয়া পরে যবাগৃ পাক করিবে। কিন্তু অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা ব্রুমা য়ায়, যবাগৃ পাক করিয়া পরে তদ্দারা অ্লিহোত্র হোম করিবে। কারণ, কিন্তের দ্বারা অ্লিহোত্র হোম করিবে, এইরপ আকাজ্জাবশত্যই পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যে পরে "ববাগৃং পচতি" এই কথা বলা হইয়াছে। স্ক্তরাং ঐ স্থলে বৈদিক পাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া আর্থ ক্রমই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থ-পর্য্যালোচনার দ্বারা যে ক্রম ব্রুমা য়ায়, তাহা আর্থ ক্রম; উহা পাঠক্রমের বাধক। মীমাংসা-চার্য্যগণ বছ উদাহরণের দ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক ইহা সমর্থন করিয়াছেন"। বেদের পূর্ব্বাক্ত

১। "শুতার্থ-পঠনস্থানম্থ্যপ্রাবৃত্তিকাঃ ক্রমাঃ।"—ভট্ট-বচন। শ্রোত ক্রমকেই শব্দ ক্রম বলে। যে ক্রম শব্দ-বোধা, শব্দের দারা বাহা পরিবাক্তন, ভাহা শাক্ত ক্রম। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অর্থক্রম বা আর্থ ক্রম দিতীয়, পাঠকুম তৃতীয়, স্থানক্রম চতুর্থ, মুখ্য ক্রম পঞ্চম, প্রাবৃত্তিক ক্রম নষ্ঠ। বড় বিধ ক্রমের মধ্যে প্রথম হইতে পর পরাটি দ্বর্বল। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ মীমাংসা শান্তে জেইবা। আয়দর্শনের প্রথম ক্ত্রে যে উদ্দেশক্রম, উহা শ্রোত ক্রম বা শাক্ত ক্রম নহে, উহা পাঠক্রম। স্বত্রাং আর্থ ক্রম প্রবল।

স্থলের স্থায় স্থায়স্থ্রকার মহর্ষি গোতমও তাঁহার প্রথম স্থ্রের পাঠক্রম পরিত্যাগ করিয়া আর্থ ক্রমান্ত্রপারে সর্বাপ্তে সংশ্রেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, প্রথম স্থ্রে প্রমাণ ও প্রমেরের পরে সংশ্রম পঠিত হইলেও পরীক্ষা-মাত্রই বখন সংশ্রমপূর্বক, প্রমাণ-পরীক্ষা-কার্য্যেও যখন প্রথমে সংশ্রম আবিশ্রক, তখন পরীক্ষারম্ভে সর্বাপ্তের সংশ্রেরই পরীক্ষা কর্ত্তর। পরীক্ষা-প্রকরণে আর্থ ক্রমান্ত্র্যারে সংশ্রেই সকল পদার্থের পূর্ববর্তী। স্থ্তরাং উদ্দেশক্রম বা পাঠক্রম আর্থ ক্রমের দ্বারা বাধিত হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, পরীক্ষা-মাত্রই সংশরপূর্বক হইলে সংশর-পরীক্ষার পূর্ব্বেও সংশর আবশুক, দেই সংশ্যের পরীক্ষা করিতে আবার সংশ্র আবশুক, এইরূপে অনবস্থা-দেষে হইরা পড়ে। এতছত্তরে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাহার কথিত সংশ্র-লক্ষণের পরীক্ষাই এথানে করিয়াছেন, ইহা সংশয়-পরীক্ষা নছে। বস্তুতঃ মহর্ষি যে সংশয়ের পাচটি বিশেষ কারণের উল্লেখ করিয়া সংশ্রের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া আসিয়াছেন, সেই করেণগুলিতেই সংশ্র ও পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তাহারই নিরাস করিতে সেই কারণগুলিরই পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাকেই ভাষ্যকরে প্রভৃতি সংশয়-পরীকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয় সর্বজীবের মনোগ্রাহ্য, সংশয়-স্বরূপে কাহারও কোন সংশয় বা বিবাদ নাই। স্কৃতরাং সংশয়-স্বরূপের পরীক্ষার কোন কারণই নাই। তবে সংশ্রের কারণগুলিতে সংশায় বা বিবাদ উপস্থিত হইলে দেই দেই কারণ-জন্ম সংশ্রেও নেইরূপে বিবাদ উপস্থিত হয়; স্থতরাং সংশ্যের সেই করেণগুলির পরীক্ষাকে ফলতঃ সংশর-পরী কা বলা বাইতে পারে। তাই ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন। স্কুতরাং ভাষ্যকারের ঐ কথায় কোন আপত্তি বা দোষ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের মূল কথায় একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, ভাষ্যকার নির্ণয়-স্থ্রভাষ্যে বলিয়ছেন যে, নির্ণয়্যাত্রই সংশয়-পূর্ব্বক, এরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষাদি স্থলে 'সংশন্ন-রহিত নির্ণন্ন হইরা থাকে এবং বাদ-বিচারে ও শাস্ত্রে সংশন্ন-রহিত নির্ণন্ন হয়, সেথানে সংশরপূর্বক নির্ণর হয় না (১৯০,১৯০, ৪১ স্ত্ত-ভাষা দ্রষ্টবা)। এখানে ভাষ্যকার মহর্ষির নির্ণয় স্থাট উদ্ধৃত করিয়া দেই নির্ণয় পদার্থকেই পরীক্ষা বলিয়া, পরীক্ষামাত্রই সংশন্ত পূর্বাক, এই যুক্তিতে দর্বাগ্রে দংশর-পরীক্ষার কর্ত্তব্যতা দমর্থন করিয়াছেন, ইহা কিরুপে দঙ্গত হয় ? নির্ণয়মাত্রই বখন সংশয়পূর্ব্বক নহে, তখন নির্ণয়রূপ পরীক্ষামাত্রই সংশয়পূর্ব্বক, ইহা কিরূপে বলা ষায় ? পরস্ক মহর্ষি এই শাস্ত্রে যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, সেগুলি শাস্ত্রগত ; শাস্ত্রদারা যে তহনির্ণয়, তাহা কাহারও সংশরপূর্বক নহে, এ কথা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় সংশয় পূর্ব্বাঙ্গ না হওয়ায় এই শাস্ত্রে পরীক্ষারন্তে সর্ব্বাতে সংশয়-পরীক্ষার ভাষ্যকারোক্ত করেণ কোনরূপেই দঙ্গত হইতে পারে না। উদ্দেশক্রমানুসারে দর্বাগ্রে প্রমাণ-পরীক্ষাই মহর্ষির কর্ত্তব্য। আর্থ ক্রম যথন এখানে সম্ভব নহে, তথন পাঠক্রমকে বাধা দিবে কে ?

উদ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া এতত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশয়-পূর্ব্বক নহে, ইহা সত্য; কিন্তু বিচারমাত্রই সংশয়পূর্ব্বক। শাস্ত্র ও বাদে যথন বিচার আছে, তথন অবশ্ব তাহার পুহর্ব সংশয় আছে। সংশয় ব্যতীত নির্ণয় হইতে পারিলেও বিচার কথনই হইতে পারে না। সংশব্ধপূর্ব্বকই বিচারের উত্থাপন হইয়। থাকে। স্কৃতরাং এই শান্ত্রীয় পরীক্ষার বে বিচার করা হইয়ছে, তাহা সংশরপূর্ব্বক হওয়য় সংশর তাহার পূর্ব্বাঙ্গ; এই জন্মই মহর্দি পরীক্ষারস্কে সর্ব্বাঞ্জ সংশর পরীক্ষা করিয়ছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়ছেন যে, ব্যুৎপন্ন বাদী ও প্রতিবাদীর শান্ত্রে সংশর নাই বটে, কিন্তু বাঁহারা শান্তে ব্যুৎপন্ন নহেন, অর্গাৎ বাঁহারা শান্ত্রারে সন্দিহান হইয়া শান্ত্রার্থ ব্রিতেছেন, এমন বাদী ও প্রতিবাদীর শান্ত্রেও সংশয়পূর্ব্বক বিচার হইয়া থাকে'। কলকথা, সংশয় নির্ণয়ররপ পরীক্ষামাত্রের অঙ্গ না হইলেও নির্ণয়ার্থ বিচারমাত্রেরই অঙ্গ; কারণ, নির্ণয়ের জন্ম বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিছে। একাধারে সংশয়-বিষয়-বিরুদ্ধ তুইটি ধর্মের একটি পক্ষ, অপরটি প্রতিপক্ষ হইয়া থাকে। এই জন্মই বিচারে প্রথমতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্রম্রোগ করা হইয়া থাকেব এবং কোন স্থলে সংশয়ের বিরোধী নিশ্চয় থাকিলেও বিচারার্থ ইচ্ছা-

<sup>&</sup>gt;। "ন নির্ণন্ধঃ সর্বাঃ সংশন্ধপুর্বেরা বিচারঃ সর্বা এব সংশন্ধপূর্বাঃ শাস্ত্রবাদরোশ্চান্তি বিচার ইতি তেনাপি সংশন্ধ-পূর্বেবা ভবিতবাম্। শিষ্ট্রোন্চ বাদিপ্রতিবাদিনে'ঃ শান্তে বিমর্শাভাবে। ন শিষ্যমাণরোক্তমাদক্তি শান্তেহপি বিমর্শপুর্বের। বিচার ইতি সিদ্ধন্ম।—তাৎপর্যাদীকা।

২। বাদী ও প্রতিবাদীর িজদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়কে ভাষাকার বাৎস্থায়ন প্রভৃতি প্রাচীন স্থায়াচার্য্যাপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বলিশ্বাছেন। ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যপ্রযুক্ত মধাত্তের মান্দ সংশয় জল্মে। বাদী, প্রতিবাদী ও মধাস্থ প্রভৃতি সকলেরই ষেধানে একতর পক্ষের নিশ্চয় আছে, সেধানেও বিচারাঙ্গ সংশ্যের জন্ত বিপ্রতিপত্তি-বাকা প্রয়োগ করিতে হইবে। তজ্জন্ত দেখানেও ইচ্ছাপ্রযুক্ত দংশর (আহার্যা দংশর) করিয়া বিচার করিতে হইবে। কারণ, বিচারমাত্রই সংশন্ধপূর্বক। "অবৈত্সিদ্ধি" গ্রন্থে নব্য মধুস্থদন সরস্বতী বলিবাছেন বে, বিপ্রতিপত্তি-জস্তু সংশব্ধ অনুমিতির অঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, সংশব্ধ বাতিরেকেও বহু স্থলে অনুমিতি জ্ঞানা। পরস্ত সাধানিশ্চর সত্ত্বেও অনুষিতির ইচ্ছাপ্রযুক্ত অনুষিতি জন্মে। শ্রুতিতে শান্ত্রপ্রমাণের দ্বারা আন্ত্রপদার্থের নিশ্চয়কারী ব্যক্তিকেও আত্মার অনুমিতিরূপ মনন করিতে বল। হইয়াছে। এবং বাদী ও প্রতিবাদী প্রভৃতির একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে সেখানে ইচ্ছাপ্রযুক্ত সংশয়কেও (আহার্যা সংশয়কেও) অনুমিতির কারণ বলা বায় না। তাহা **হই**লে এরূপ লিক্ষপরামর্শও কোন স্থলে অনুমিতির কারণ হইতে পারে। স্কুতরাং বিচারে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবশুক্তা নাই। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণের জক্মও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবিশ্রকতা নাই। কারণ, মধান্তের বাক্যের দ্বারাই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বুঝা বাইতে পারে; ঐ জক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাকা নিপ্রয়োজন। মর্সুদন সরস্বতী প্রশাস এইরূপে বিপ্রতিপত্তি-ৰাক্যের বিচারাঙ্গত্বের প্রতিবাদ করিয়া তছ্ত্তরে শেবে বলিশ্বাছেন যে, তথাপি বিপ্রতিপত্তি-জন্ত সংশয় অনুমিতির অঙ্গ না ছইলেও উহার নিরাস কর্ত্তব্য বলিয়া উহ। অবগ্রন্থ বিচারোক। স্বতরাং বিচারের পূর্বের মধাস্থই বিপ্রতিপত্তি-বাক্য অবশ্য প্রদর্শন করিবেন ( বেষন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নান্তিত্ব বিচারে "ক্ষিতিঃ সকর্ত্কা ন বা" ইত্যাদি, আত্মার নিতাত্মানিতাত্ম বিচারে "ঝাত্ম। নিতেও ন বা" ইত্যাদি প্রকার বাক্য প্রদর্শন করিতে হইবে )। মধুসদন সরস্বতী শেষে ইহাও বলিবাছেন বে, কোন হুলে বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চরত্রপ প্রতিবন্ধক্বশৃতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশ্রজন্ক না হ<mark>ইলেও উহার সংশর জন্মাইবার ৰোগাতা আ</mark>ছে বলিয়া দেরূপ স্থলেও বিপ্রভিপত্তি-বাক্যের প্রব্লোগ হয়। পর**ত্ত** সর্ব্বত্রই বে বাদী প্রভৃতি সকলেরই এক পক্ষের নিশ্চর থাকিবেই, এমনও নিয়ম নাই। "নিশ্চরবিশিষ্ট বাদী ও প্রতি-বানীই বিচার করে", এই কথা আভিমানিক নিশ্চয়-তাৎপর্বোই প্রাচীনগণ বলি ম্লাছেন। **অ**র্থাৎ বস্তুতঃ কোন পক্ষের নিশ্চয় ন পাকিলেও নিশ্চয় আহে, এইক্লা ভান করিয়াই বাধী ও প্রতিবাধী বিচার করেন, ইহাই <u>ই ক্</u>থার ভা**ং**ণ্যি।

পূর্বক সংশয় করা হইয়া থাকে। বস্ততঃ নির্ণয়য়াত্র সংশরপূর্বক না হইলেও বিচারয়াত্র সংশয়পূর্বক-বলিয়া এবং এই শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় বিচার আছে বলিয়া, সেই তাৎপর্যোই ভাষ্যকার এথানে
ঐরূপ কথা বলিয়াছেন এবং এই তাৎপর্যোই নির্ণয়-স্ত্রভাষ্যে পরীক্ষা বিষয়ে সংশয়পূর্বক
নির্ণয়ের কথাই বলিয়াছেন। যে বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ত্রার্গে কোন সংশয় নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য
করিয়া শাস্ত্রে সংশয়-রহিত নির্ণয়ের কথা বলিয়াছেন। পরীক্ষা বলিতে বিচার বৃঝিলে কিন্তু
সহজেই পরীক্ষামাত্রকে সংশয়পূর্বক বলা য়য়। তায়কন্দলীকার পরীক্ষাকে বিচারই বলিয়াছেন ।
"পরি" অর্গাৎ সর্বতোভাবে ঈক্ষা অর্গাৎ নির্ণয় যে যুক্তি বা বিচারের হারা জন্মে, তাহার নাম
"পরীক্ষা"। এইরূপ বৃহপত্তিতে "পরীক্ষা" শন্দের দ্বারা যুক্তি বা বিচারে বৃঝা য়য়। তায়্যকার
বাৎস্তায়ন কিন্তু প্রমাণের দ্বারা নির্ণয়বিশেষকেই পরীক্ষা বলিয়ছেন। "পরি" অর্গাৎ সর্ব্যতোভাবে
যে ঈক্ষা অর্গাৎ নির্ণয়, তাহাই ভাষ্যকারের মতে পরীক্ষা।

# সূত্র। সমানানেকধর্মাধ্যবসায়াদক্যতর-ধর্মাধ্যবসায়াদ্বা ন সংশয়ঃ॥ ১॥ ৬২॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ \ সাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ম এবং অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্ম, এবং সাধারণ ধর্মা ও অসাধারণ ধর্মা, ইহার একতর ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না।

ভাষা। সমানস্থ ধর্মস্থাধ্যবসায়াৎ সংশয়ো ন ধর্মমাত্রাৎ। অথবা সমানমন্যাের্দ্ধমুপলভ ইতি ধর্মধর্মিগ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। অথবা সমানধর্মাধ্যবসায়াদর্থান্তরভূতে ধর্মিণি সংশয়েহতুপপন্নঃ, ন জাতু রূপস্থা-র্থান্তরভূতস্থাধ্যবসায়াদর্থান্তরভূতে স্পর্শে সংশয় ইতি। অথবা নাধ্যবসায়াদর্থাব্যরভূতে স্পর্শে সংশয় ইতি। অথবা নাধ্যবসায়াদর্থাবধারণাদনবধারণজ্ঞানং সংশয় উপপদ্যতে, কার্য্যকারণয়োঃ সার্মপ্যাভাবাদিতি। এতেনানেকধর্মাধ্যবসায়াদিতি ব্যাখ্যাতম্। অন্যতর-ধর্মাধ্যবসায়াচ্চ সংশ্রো ন ভবতি, ততাে ভ্রুতরাবধারণমেবেতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ ১) সাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম সংশয় হয়, ধর্ম্মমাত্রজন্ম অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সাধারণ ধর্ম্মজন্ম সংশয় হয় না। (২) অথবা এই পদার্থদ্বয়ের

এবং স্থলবিশেষে অহস্কারবণতঃ নিজ শক্তি প্রবর্গনের জন্ম বাদী প্রতিবাদিরণ নিজের অসক্ষত পক্ষও অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সমর্থন করেন, ইহাও দেখা যায়। স্ক্তরাং বাদী ও প্রতিবাদীর সর্বত্র যে স্বাস্থ পক্ষের নিশ্চয়ই থাকে, ইহাও বলা যায় না। অতএব সর্ব্ত্রতী স্বকর্ত্রণা নির্মাহেব জন্ম মধাস্থ বিপ্রতিশক্তি বাকা প্রবর্গন করিবেন।

২। লক্ষিত্ত गर्यानकर्गः, तिज्ञाः পরীক্ষা — আয়কন্দনা, ২৮ পুঠা ।

সমান ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না। (৩) অথবা সমান ধর্মের নিশ্চয় জন্ম (সেই ধর্ম হইতে) ভিন্ন পদার্থ ধর্মীতে সংশয় উপপন্ন হয় না। ভিন্ন পদার্থ রূপের নিশ্চয় জন্ম ভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ রূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ স্পর্শে কখনও সংশয় হয় না। (৪) অথবা পদার্থের অবধারণরূপ নিশ্চয় জন্ম (পদার্থের) অনবধারণ জ্ঞানরূপ সংশয় উপপন্ন হয় না, বেহেতু কার্য্য ও কারণের সরূপতা নাই। ইহার দ্বারা "অনেক-ধর্মাধ্যবসায়াৎ" এই কথা অর্থাৎ অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না, এই কথা ব্যাখ্যাত হইল। (অর্থাৎ সাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয় না, এই পূর্ববিপক্ষের ব্যাখ্যার দ্বারা অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয় না, এই পূর্ববিপক্ষের ব্যাখ্যা করা হইল, এই স্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার চতুর্ব্বিধ পূর্ববিপক্ষ বুঝিতে হইবে)। (৫) অন্যতর ধর্মের নিশ্চয়বশতঃও সংশয় হয় না। যেহেতু তাহা হইলে অর্থাৎ একতর ধর্মের নিশ্চয় হইলে একতর ধর্ম্মীর অবধারণই হইয়া যায়।

বিবৃতি। সন্ধাকেলে গৃহাভিমুথে ধাবমনে পথিকের সমুথে একটি স্থাণু (মুড়ো গাছ) মান্থবের ভারে দণ্ডারমনে রহিরাছে। পথিক উহাতে স্থাণুও মান্থবের সমান ধর্মা বা সাধারণ ধর্মা উচ্চতা প্রভৃতি দেখিল; তথন তাহার সংশর হইল, "এটি কি স্থাণু? অথবা পুরুষ?" এই সংশর পথিকের সাধারণ ধর্মাজনে-জন্ম সংশর। মহর্ষি প্রথম অধ্যারে সংশর-লক্ষণ-স্ত্ত্রে প্রথমেই এই সংশরের কথা বলিরাছেন। কিন্তু মহর্ষির দেই স্ত্রার্থ না বৃ্ঝিলে ইহাতে অনেক প্রকার পূর্মাণক উপস্থিত হর। মহর্ষি পূর্মোক একটি পূর্মাণক স্থানের বেই পূর্মাণকগুলি স্চনা করিরাছেন। ভাষাকার তাহা বুঝাইরাছেন।

প্রথম পূর্ন্নপক্ষের তাৎপর্য্য এই বে, সাধারণ ধর্মের নিশ্চর হইলেই তজ্জন্ম সংশয় হইতে পারে। সাধারণ ধর্ম আছে, কিন্তু তাহা জানিলাম না, সেথানে সংশয় হর না। পথিক যদি তাহার সম্মুখন্ত বস্তুতে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম না দেখিত, তাহা হইলে কি সেথানে তাহার এইরূপ সংশয় হইত ? তাহা কথনই হইত না। স্থাতরাং সমান ধর্মের উপপত্তি অর্গাৎ বিদ্যামনতাবশতঃ সংশয় জন্মে, এই কথা সর্ব্বথা অসঙ্কত।

বিতীর পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই বে, স্থাণ্ড ও পুরুষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্মাকে বে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়ছে, তাহার স্থাণ্ড ও পুরুষরূপ ধর্মীরও প্রত্যক্ষ হইরাছে, ধর্মীর প্রত্যক্ষ না হইরা কেবল তাহার ধর্মোর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি স্থাণ্ড পুরুষরূপ ধর্ম্মী ও তাহাদিগের সাধারণ ধর্মোর প্রত্যক্ষ হইরা ধার, তবে আর দেখানে "এটি কি স্থাণ্ড অথবা পুরুষ ?" এইরূপ সংশার কিরুপে হইবে ? তাহা কথনই হইতে পারে না। স্মতরাং সমান ধর্মোর উপপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান-জন্ত সংশার হয়, এইরূপ কথাও বলা ধার না।

তৃতীর পূর্বপক্ষের তাৎপর্যা এই যে, সমান ধর্মের নিশ্চয় জন্ম তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশয় হইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চয় জন্ম অন্য পদার্থে সংশয় হইবে কিরুপে ? তাহা হইলে রূপের নিশ্চয় জন্ম স্পার্শের কিন্তম জন্ম পের কান ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সেই ধর্মাভিন্ন পদার্থ যে ত্বাণ্ ও পূর্বয়রপ ধর্মী, তদ্বিরয় সংশয় জ্নিতে পারে না।

চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, সমান ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম সংশ্র হইতে পারে না। কারণ, সংশ্র অনিশ্চরাত্মক জ্ঞান, কোন নিশ্চরাত্মক জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না। কারণেব অনুরূপই কার্য্য হইরা থাকে, স্মৃতবাং নিশ্চরের কার্য্য অনিশ্চর হুইতে পারে না।

অনেক ধর্ম্মের উপপত্তিজন্য সংশয় হয়, এই স্থলেও অর্গাং মহর্ষি সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে দ্বিতীয় প্রকার সংশয় যে কারণ-জন্য বলিয়াছেন, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বপক্ষ ব্ঝিতে হইবে। যথা—(১) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় না হইলে কেবল সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে বলিয়া কথনই তজ্জন্য সংশয় হয় না। (২) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় হইলেও তজ্জন্য সংশয় হইতে পারে না। কারণ, ধর্মের নিশ্চয় হইলে সেখানে ধর্ম্মীরে নিশ্চয় হইবে। ধর্মা ও ধর্ম্মীর নিশ্চয় হইলে, সেই ধর্ম্মীতে আর কিরূপে সংশয় হইবে ? (০) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সেই ধর্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ ধর্ম্মীতে কথনই সংশয় হইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চয় জন্ম পদার্থের দিশ্চয় হয় না। (৪) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্ম অনিশ্চয়াত্মক জনেকপ সংশয় জন্মিতে পারে না। কারণ, ধাহা কার্যা, তাহা কারণের অনুরূপই হইরা পাকে। স্ত্রশং অনিশ্চয়াত্মক জনে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কার্যা হইতে পারে না।

পঞ্চম পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই দে, বে ছই ধন্মিবিষয়ে সংশর হইবে, তাহার একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চয় জন্ম সংশয় জন্মে, এইরূপ কথাও বলা যয় না। কারণ, একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চয় ছইলে দেখানে দেই একতর ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া য়য়। তাহা হইলে আর দেখানে দেই ধর্মি-বিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না। য়েমন স্থাণু বা পুরুষরপ কোন এক ধর্মীর স্থাণুত্ব বা পুরুষত্ব প্রভৃতি কোন ধর্মের নিশ্চয় হইলে, দেখানে স্থাণু বা পুরুষরূপ কোন ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া য়ইবে, দেখানে আর পূর্ব্বেক্তি প্রকার সংশয় জন্মিতে পারে না।

টিপ্লনী। বিচারের দারা যে পদার্গের পবীক্ষা করিতে হইবে, প্রথমতঃ দেই পদার্থ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ সংশয়ের কোন এক কোটিকে অর্থাৎ অসিদ্ধান্ত কোটিকে পূর্ব্রপক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ পূর্ব্রপক্ষ নিরাদ করিয়া উত্রপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইবে। যে হত্তের দারা পূর্ব্রপক্ষ হচনা করা হয়, তাহার নাম পূর্ব্রপক্ষ-স্তা । যে হত্তের দারা দিদ্ধান্ত স্চনা করা হয়, তাহার নাম পূর্ব্রপক্ষ-স্তা । যে হত্তের দারা দিদ্ধান্ত স্চনা করা হয়, তাহার নাম সিদ্ধান্ত-স্তা । মহর্ষি গোতম পূর্ব্রপক্ষ-স্তা ও সিদ্ধান্ত-স্ত্তের দারা এবং কোন স্বলে কবল সিদ্ধান্ত-স্ত্তের দারাই সংশয় ও পূর্ব্রপক্ষ হচনা করিয়া পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন স্বলে পৃথক্ হত্তের দারাও পরীক্ষা বা বিচারেব পূর্ব্রাক্ষ সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরীক্ষারস্তে সর্ব্বাগ্রে যে সংশর পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পৃথক্ স্ত্রের দ্বারা সংশর প্রদর্শন না করিলেও পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রের দ্বারাই এখানে বিচারাঙ্গ সংশর স্চিত হইয়ছে। সংশরের স্বরূপে কাহারও সংশর নাই। কিন্তু মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ে সংশর-লক্ষণ-স্ত্রে (২০ স্ত্রে) সংশরের যে পঞ্চবিধ বিশেষ কারণ বলিয়াছেন, সেই কারণ বিষয়ে সংশর হইতে পারে। অর্থাৎ সংশর মহর্ষি-কথিত সেই সাধারণধর্মাদর্শনাদি-জন্ম কি না ? ইত্যাদি প্রকার সংশয় হইতে পারে। মহর্ষি ঐরূপে সংশরের এক কোটিকে অর্থাৎ সংশর সাধারণধর্মা-দর্শনাদি-জন্ম নহে, এই কোটিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পাঁচটি স্ত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম স্ত্রের দ্বারা তাহার পূর্ব্বপক্ষ প্রদা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। (১অ০, ২০ স্ত্রে দ্বইব্য)।

সংশয়-লক্ষণ-ক্তব্ৰ প্ৰথমেক্ত্ৰ 'সমান্তনক-ধর্মোপপতেঃ" এই বাক্টো বে "উপপতি" শন্ধটি আছে, তাহার সতা অর্গাৎ বিদ্যানত। অথবা স্বরূপ অর্গ গ্রহণ করিলে সাধারণ ও অসাধারণ ধন্মকেই সংশন্তের কারণারূপে বুঝা নায়। কিন্তু সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মের অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চরাত্মক জ্ঞানই সংশ্য়বিশেষের কারণ হইতে পারে,—এরূপ ধর্মমাত্র সংশয় কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমতঃ এই ভাবেই মহর্ষি-স্থৃচিত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "উপপত্তি" শব্দের জ্ঞান অর্থ ই গ্রহণ করিলে অথবা সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত "ধর্মা" শব্দের দ্বারা ধর্মা-জ্ঞান অর্থ ই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া বুঝিলে ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত হয় না এবং মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষস্তত্তে নিশ্চয়র্গক অধ্যবসায় শব্দের যে ভাবে প্রয়োগ অছে, তাহাতে এই স্তের দানা ভাষাকারের প্রথম বাংগাতে পূর্ব্রপক্ষ মহর্ষির বিবন্ধিত বলিয়। সহজে বুঝাও যায় না। এ জন্ম ভাষ্যকার 'অথবা' বলিয়া এই স্ত্তোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই স্থ্রোক্ত পূর্ব্যপক্ষ ব্যাখ্যায় শেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, সমান ধর্মের জ্ঞান হুইলেও অনেক হলে সংশয় জন্মে না এবং সমান ধর্মের জ্ঞান না হুইলেও অন্ত কারণবশতঃ অনেক স্থলে সংশয় জন্মে। স্কুতরাং সম্মান-ধর্ম্মজ্ঞানকে সংশ্রের কারণ বলা যায় না। যাহা থাকিলেও কোন হলে সংশয় হয় না এবং যাহা না থাকিলেও কোন হলে সংশয় হয়, তাহা সংশয়ের কারণ হইবে কিরূপে ? যাহা থাকিলে দেই কার্য্যটি হয় এবং যাহা না থাকিলে শেই কার্য্যাট হর না, তাহাই দেই কার্য্যে কারণ হইরা থাকে। মহর্ষি-কথিত সমানধর্ম্ম জ্ঞান সংশন্ধ-কার্য্যে ঐরূপ পদার্থ না হওরায় উহ। সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, ইহাই উদ্যোতকরের মূল তাৎপর্য্য। উদ্যোতকর সর্ব্ধশেষে আরও একটি কথা বলিয়াছেন বে, মহর্ষি-কথিত সমান ধর্ম যথন একমাত্র পদার্থ ভিন্ন ছুইটি পদার্থে থাকে না, তথন তাহা সমান ধর্ম্মও হুইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই বে, যে উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণুতে থাকে, ঠিক দেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম্মই পুরুষে থাকে না, তাহা থাকিতেই পারে না। স্নতরাং উচ্চতা প্রভৃতি কোন ধর্মাই স্থাণুও পুরুষের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে না। যে একটিমাত্র ধর্ম স্থাণু ও পুরুষ উভয়েই থাকে, তাহাই ঐ উভয়ের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে। ফলকথা, যে উচ্চতা প্রভৃতি দেখিয়া এটি কি স্থাণু,

অথবা পুরুষ, এই প্রকার সংশব্ধ জন্মে বলা হইগ্নছে, তাহা স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম নহে। স্কুতরাং সমানধর্ম বা সাধারণ ধর্মের জ্ঞানবশতঃ সংশব্ধ জন্মে, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবীনগণ এই স্থত্রোক্ত পূর্ব্দপক্ষ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলেও কোন হলে অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ম সংশয় হইয়া থাকে এবং অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলেও কোন স্থলে সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানজন্ম সংশয় হইয়া থাকে। স্থতরাং সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশ্রের কারণ বলা যায় না এবং অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানকেও সংশ্রের কারণ বলা যায় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যতিরেক ব্যতিচারবশতঃ সাধারণ ধর্মজ্ঞান এবং অসাধারণ ধর্মজ্ঞান সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, সংশয়ের প্রতি সাধারণ ধর্মজ্ঞান ও অসাধারণ ধর্মজ্ঞান এই অন্তত্তর কারণ, অর্থাৎ ঐ ছইটি জ্ঞানের যে-কোন একটি কারণ, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার বারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও মহর্ষি যথন সমান ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশ্রের একটি কারণ বলিয়াছেন, তথন তাহা সঙ্গত ছইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম বলিয়া বুঝিলে ভিন্ন ধর্ম বলিয়াই বুঝা হয়; ভিন্ন পদার্থ ব্যতীত সমান হয় না। পুরুষকে স্থাণুধর্মের সমানধর্মা বলিয়া বুঝিলে স্থাণু-ধর্ম হইতে ভিন্ন-ধর্মা বলিয়াই বুঝা হয়; স্কুতরাং পুরুষকে তৃথন স্থাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বুঝা হয়; তাহা হইলে আর দেখানে স্থাণু ও পুরুষবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হইতে পারে না। এই পদার্থ টি পুরুষ হইতে ভিন্ন, অথবা স্থাণু হইতে ভিন্ন, এইরূপ বোধ জন্মিয়া গেলে কি আর দেখানে "ইহা কি স্থাণু ? অথবা পুৰুষ ?" এইরূপ সংশব হইতে পারে ? তাহা **কিছুতেই** পারে না। স্থতরাং মহর্ষির লক্ষণস্ত্রেক্তে সমান ধর্মজ্ঞান সংশ্রের জনক হইতেই পারে না, উহা সংশয়ের প্রতিবন্ধক।

মহর্ষির পরবর্ত্তী দিদ্ধান্ত-স্ত্তের পর্য্যালোচনা করিলে বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যাত পূর্ব্ধপক্ষ মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়ী মনে হয় না। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যুগণের হ্রায় এখানে মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃত্তিকার প্রভৃতিব ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই বে, সমান ধর্মজ্ঞানকে সংশ্বয়মত্রেই কারণ বলা হয় নাই। মহর্ষির কথিত সংশ্বয়ের কারণগুলি বিশেষ বিশেষ সংশ্বয়েই কারণ। বিশেষরূপে কার্য্যকারণভাব কয়না করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যভিচারের আশক্ষা নাই। দিদ্ধান্তস্থ্ত-ব্যাখ্যায় সকল কথা পরিক্ষৃট হইবে॥ ১॥

# সূত্র। বিপ্রতিপত্যব্যবস্থাধ্যবসায়াচ্চ॥ ২॥৬৩॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার অধ্যবসায়বশতঃও সংশয় হয় না। অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয় এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়ও স্ংশয়ের কারণ হইতে পারে না। ভাষ্য। ন বিপ্রতিপত্তিমাত্রাদব্যবস্থামাত্রাদ্বা সংশয়ঃ। কিং তর্হি ? বিপ্রতিপত্তিমুপলভমানস্থ সংশয়ঃ, এবমব্যবস্থায়ামপীতি। অথবা অস্ত্যাত্মেত্যেকে, নাস্ত্যাত্মেত্যপরে মন্মন্ত ইত্যুপলব্ধেঃ কথং সংশয়ঃ স্থাদিতি। তথোপলব্ধিরব্যবস্থিতা অনুপলব্ধিশ্চাব্যবস্থিতেতি বিভাগেনাধ্যব্যতিত সংশয়ো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি-মাত্র অথবা অব্যবস্থা-মাত্রবশতঃ সংশয় হয় না। অর্থাৎ অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং অজ্ঞায়মান উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা হেতৃক সংশব্ধ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি 📍 (উত্তর) বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক জ্ঞানবান্ ব্যক্তির **অর্থা**ৎ বিপ্রতিপত্তি-বা**ক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তি**র সংশন্ন হয়। এইরূপ অব্যবস্থা স্থলেও ( জানিবে ) [ <mark>অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-</mark> জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হয় না। এইরূপ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, পূর্বেবাক্ত অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ হয় না। স্কুতরাং সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত । ] অথবা "আত্মা আছে" ইহা এক সম্প্রদায় মানেন, "আত্মা নাই" ইহা অপর সম্প্রদায় মানেন, এইরূপ জ্ঞানবশতঃ কিরূপে সংশয় হইবে <u>?</u> ি অর্থাৎ ঐক্সপে তুইটি বিরুদ্ধ মতের জ্ঞান সংশয় জন্মাইতে পারে না। স্থুতরাং লক্ষণসূত্রে বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ জ্ঞানকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে অসঙ্গত ]। সেইরূপ উপলব্ধি অব্যবস্থিত অর্থাৎ উপলব্ধির নিয়ম নাই, এবং অনুপলব্ধি অব্যবস্থিত অর্থাৎ অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা পৃথক্ ভাবে নিশ্চিত হইলে সংশয় উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়ও সংশয়ের কারণ হইতে পারে না—সংশয়-লক্ষণসূত্ত্বে তাহা বলা হইলে তাহাও অসঙ্গত ।

টিশ্বনী। প্রথমাধ্যায়ে সংশন্ধ-লক্ষণস্ত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশন্ধবিশেষের কারণ বলা ইইন্নাছে। সেই স্থ্রের দ্বারা তাহাই সহজ্ঞে স্পষ্ট বুঝা যায়। এখন সেই কথায় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য কথনই সংশায়ের কারণ হইতে পারে না। এক পদার্থে পরস্পার বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদমকে "বিপ্রতিপত্তি" বলে। যেমন একজন বলিলেন, "আত্মা আছে", একজন বলিলেন, "আত্মা নাই"। মধ্যস্থ ব্যক্তি ঐ বাক্যদ্বরের অর্থ বৃঝিলে এবং তাঁহার আত্মাতে অন্তিত্ব বা নান্তিত্বরূপ একতর ধর্ম-নিশ্চয়ের কোন কারণ

উপস্থিত না হইলে, তথন আত্মা আছে কি না, তাঁহার এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু যিনি ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য বুঝেন নাই, তাঁহার ঐ স্থলে ঐরূপ সংশয় হয় না। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য শংশরের কারণ হইলে, বিপ্রতিপত্তিবাক্য বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে অ**জ্ঞ ব্যক্তির**ও ঐরপ সংশয় হইত ; তাহা যথন হয় না, এতথন অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ নহে, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। স্থতরাং সংশয়-লক্ষণস্থতে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকে যে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। এইরূপ সেই স্থতে যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্তুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ম। বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি হয়। সর্ব্বত विमामान शमार्ट्यात्रहे जेशनिक इस अथवा अविमामान शमार्ट्यात्रहे जेशनिक इस, अमन निसम नाहे। এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে অনুপলব্ধির অনিয়ম। ভূগর্ভ প্রভৃতি স্থানস্থিত বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং দর্বত অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির অব্যবস্থাকে যিনি জানেন, তাঁহার কোন পদার্থ উপলব্ধ হইলে কি বিদ্যানান পদাৰ্থ উপলব্ধ হইতেছে ? অথবা অবিদ্যমান পদাৰ্থ উপলব্ধ হইতেছে ? এইরূপ সংশ্য হইতে পারে। এবং কোন পদার্থ উপলব্ধ না হইলে, কি বিদ্যাদান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? এইরূপ সংশয় হইতে পারে ৷ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা থাকিলেও যিনি ঐ বিষয়ে অজ্ঞ, তাঁহার ঐ জ্ঞ্ম ঐ প্রকার সংশয় হয় না। স্কুতরাং পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবহা ও অভুপলব্ধির অব্যবহার জ্ঞানই ঐ প্রকার সংশয়-বিশেষের কারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে সংশয়-লক্ষণ-স্থুত্তে যে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাকেই সংশয়-বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত।

যদি বলা যায় যে, সংশয়-লক্ষণ-হত্তে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের জ্ঞানকেই এবং পূর্ব্বাক্ত অব্যবহার জ্ঞানকেই সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইগছে, যাহা সঙ্গত, যাহা সন্তব, তাহাই বক্তার তাৎপর্যার্থ বৃষিতে হয়। স্কৃতরাং পূর্ব্বব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত হয় না। এ জন্ম ভাষ্যকার পরে "অথবা" বিলিয়া প্রকারান্তরে এই স্থ্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্ততঃ মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রে নিশ্চয়ার্থক "অধ্যবসায়" শব্দের প্রয়োগ থাকায় বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় এবং অব্যবহার নিশ্চয়-বশত্তও সংশয় হয় না, ইহাই এই স্ত্রের দ্বারা সহজে বুঝা যায়। পূর্ব্বস্ত্র হইতে "ন সংশয়ঃ" এই অংশের অন্তর্ভি ঐ স্ত্রে স্ত্রকারের অভিপ্রেত আছে এবং পরবর্ভী পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রদ্বন্ধেও ঐ কথার অন্তর্ভি ঐ ভিপ্রেত আছে। এই স্ত্রের ভাষ্যকারোক্ত প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্ম এবং অব্যবস্থাজন্ম সংশয় হয় না; কিন্তু বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও অব্যবস্থার অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়-জন্মই সংশয় হয়, এইরূপ স্ত্রার্থ বৃঝিতে হয়। কিন্তু মহর্ষি-স্ত্রের দ্বারা ঐরপ অর্থ সহজে বুঝা যায় না, ঐরপ ব্যাখ্যায় "ন সংশয়ঃ" এই অন্তর্বত অংশেরও প্রকৃষ্ট সঙ্গতি হয় না। তাই ভাষ্যকার শেষে কল্লান্তরে স্ত্রের ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন।

ভাষ্যকারের দিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-জ্ঞানকে সংশয়-বিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যায় না। কারণ, একজন বলিলেন, আত্মা আছে; একজন বলিলেন, আত্মা নাই; এই বাক্যদ্বরের জ্ঞানপূর্মক তাহার অর্থ বৃঝিলে একজন আত্মার অস্তিত্বাদী, আর একজন আত্মার নাস্তিত্বাদী, ইহাই বৃঝা হয়। তাহার ফলে আত্মা আছে কি না, এইরপ সংশয় কেন হইবে? বাদী ও প্রতিবাদীর কত কত বিরুদ্ধ মত জানা যাইতেছে, তাহাতে কি সর্মত্ত সকলের সেই বিরুদ্ধ পদার্থ বিষয়ে সংশয় হইতেছে? তাহা যখন হইতেছে না, তখন বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান বা বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-বোধকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা যাইতে পারে না। যাহা সংশয়ের কারণ হইবে, তাহা সর্মাত্রই সংশয়্ব জ্যাইবে, নচেৎ তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। এইরপ উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞান বা নিশ্চয়কে সংশয়্ববিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যায় না। কারণ, উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অনুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, এইরপে পৃথক্তাবে নিশ্চয় থাকিলে তাহার ফলে বিষয়ান্তরে সংশয় হইবে কেন ? ঐরপ স্থলে সংশয়্ব উপপন্ন হয় না অর্থাৎ ঐরপ নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হইবে, এ বিষয়ের কোন বৃক্তি নাই। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান এবং উপলব্ধির অব্যবস্থাও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞান বা নিশ্চয়, সংশয়ের কারণ নৃতে, ইহাই পূর্ম্বপক্ষ॥।।

## সূত্র। বিপ্রতিপত্তী চ সম্প্রতিপত্তেঃ ॥৩॥७৪॥\*

শ্বমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) এবং বিপ্রতিপত্তি স্থলে সম্প্রতিপত্তিবশভঃ (সংশয় হয় না) [ অর্থাৎ যাহা বিপ্রতিপত্তি, তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি, স্কুতরাং তজ্জন্ম সংশয় হইতে পারে না। ]

ভাষ্য। যাঞ্চ বিপ্রতিপত্তিং ভবান্ সংশয়হেতুং মন্মতে সা সম্প্রতি-পত্তিঃ, সা হি দ্বয়োঃ প্রত্যনীকধর্মবিষয়া। তত্ত্র যদি বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ সম্প্রতিপত্তেরেব সংশয় ইতি।

অসুবাদ। এবং যে বিপ্রতিপত্তিকে আপনি সংশয়ের কারণ বলিয়া মানিতেছেন, তাহা সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকার বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। বেহেতু তাহা উভরের (বাদী ও প্রতিবাদীর) বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক জ্ঞান। তাহা হইলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি নামক জ্ঞান বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তি হইলে যদি বিপ্রতিপত্তি-জ্বস্থ সংশয় হয়, (তবে) সম্প্রতিপত্তি-জ্বস্তই সংশয় হয়, [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি বখন বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি, তখন

ন বিপ্রতিপরিরন্তীতি স্তার্থ: ।—স্থার্বান্তিক।

বিপ্রতিপত্তিকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না, তাহা বলিলে সম্প্রতিপত্তিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি তাঁহাদিগের সংশয়ের বাধকই হয়; স্থুতরাং তাহা কখনই সংশয়ের কারণ হইতে পারে না ]।

টিপ্রনী। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশরের কারণ হয় না, এ জন্ম বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞানকে সংশরের কারণ বলিলে তাহাও বলা যায় না ; কারণ, বিপ্রতিপত্তিজ্ঞান সংশয়ের কারণ হইবে, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বস্থুত্রের দারা স্থৃচিত হইয়াছে। এখন মহর্ষি ঐ পূর্ব্বপক্ষকে অশু হেতুর দারা বিশেষরূপে সমর্গন করিবার জন্ম এই স্থাতি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকে সংশরের কারণ বলা যায় না বলিয়া যদি বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞানকেই সংশয়ের কারণ বলেন, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ-ধর্মবিষয়ক জ্ঞানই বিপ্রতিপত্তি। বাদী জ্ঞানেন, আত্মা আছে, প্রতিবাদী জ্ঞানেন— আত্মা নাই। উভয়ের আত্মবিষয়ে অন্তিম্ব ও নাস্তিম্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক জ্ঞানই ঐ হলে বিপ্রতিপত্তি। তাহা হইলে বস্তুতঃ উহা সম্প্রতিপত্তিই হইল। "সম্প্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ স্বীকার বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। বাদীর আত্মবিষয়ে অন্তিম্ব নিশ্চয় এবং প্রতিবাদীর আত্মবিষয়ে নান্তিত্ব নিশ্চয় তাহাদিগের সম্প্রতিপত্তি। ঐ সম্প্রতিপত্তি ভিন্ন দেখানে বিপ্রতিপত্তি নামক পূর্থক কোন জ্ঞান নাই। বাদী ও প্রতিবাদীর ঐরূপে স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি থাকিলে তাহা সংশয়ের বাধকই হইবে, স্থতরাং ভজ্জন্ত সংশয় জন্মে, এ কথা কখনই বলা যায় না। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি সংশ্যের কারণ হইতে পারে না। কারণ, যাহাকে বিপ্রতিপত্তি বলা হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তি ; বিপ্রতিপত্তি নামে পুথক কোন জ্ঞান নাই। বিপ্রতি-পত্তিকে সংশ্রের কারণ বলিলে বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তিকেই সংশ্রের কারণ বলা হয়। তাহা যথন বলা যাইবে না, তখন বিপ্রতিপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না ॥ ৩ ॥

### পূত্র। অব্যবস্থাতানি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ॥৪॥৬৫॥\*

অনুবাদ। এবং অব্যবস্থাস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া অব্যবস্থাহেতুক সংশয় হয় না [ অর্থাৎ অব্যবস্থা বখন স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত, তখন তাহা অব্যবস্থাই নহে, স্কুতরাং অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ, এ কথা বলা বায় না। ]

ভাষ্য। ন সংশয়ং। যদি তাবদিয়মব্যবস্থা আত্মন্তেব ব্যবস্থিতা, ব্যবস্থানাদব্যবস্থা ন ভবতীত্যমুপপন্নং সংশয়ং। অধাব্যবস্থা আত্মনি ন ব্যবস্থিতা, এবমতাদাত্ম্যাদব্যবস্থা ন ভবতীতি সংশয়াভাব ইতি।

নাবাবহা বিদ্যত ইতি সূত্রার্থঃ।—ভায়বার্ত্তিক।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) সংশয় হয় না অর্থাৎ অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয় না। বদি এই অব্যবস্থা (সংশয়লক্ষণসূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা) আত্মাতেই অর্থাৎ নিজের স্বরূপেই ব্যবস্থিত থাকে, (তাহা হইলে) ব্যবস্থানবশতঃ অর্থাৎ ব্যবস্থিত আছে বলিয়া (তাহা) অব্যবস্থা হয় না, এ জন্ম সংশয় অনুপপন্ন [ অর্থাৎ যাহা ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। অব্যবস্থা স্ব স্ক্রপে ব্যবস্থিত থাকিলে তাহা অব্যবস্থাই নহে, স্কুতরাং অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয়, এ কথা কখনই বলা যায় না।

আর যদি অব্যবস্থা স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত না থাকে, এইরূপ হইলে তাদান্ম্যের অভাববশতঃ অর্থাৎ তৎস্বরূপতা বা অব্যবস্থাস্থরপতার অভাববশতঃ অব্যবস্থা হয় না—এ জন্ত (অব্যবস্থা হইতে) সংশয় হয় না। [অর্থাৎ যে পদার্থ স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত নহে, তাহা তৎস্বরূপই হয় না। অব্যবস্থা স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত নহে, ইহা বলিলে তাহা অব্যবস্থাস্থরূপই হইল না; স্কুতরাং অব্যবস্থাবশতঃ সংশয় জন্মে, এ কথা কোন পক্ষেই বলা যায় না।]

টিপ্পনী । সংশয়-লক্ষণস্ত্তে উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা ইইরাছে । অজ্ঞায়মান ঐ অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ ইইরতে পারে না । এ জন্ম ঐ অব্যবস্থার অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চরকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে তাহাও বলা যায় না । কারণ, তদ্বিষয়ে কোন যুক্তি নাই । এই পূর্ব্বপক্ষ দিতীয় স্থত্তের দারা স্থাচিত ইইরাছে । এখন মহর্ষি এই স্ত্তের দারা প্রকারান্তরেও ঐ পূর্ব্বপক্ষর সমর্থন করিতেছেন । সংশয়লক্ষণ-স্ত্তে মহর্ষির প্রযুক্ত "অব্যবস্থা" শব্দের অর্থ-ভ্রমে অর্থাৎ মহর্ষির সেই স্ত্ত্তের প্রক্তর্তার্থ না বুরিয়াই এইরূপে পূর্ব্বপক্ষের মবতারশা হয়, ইহাই মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য । প্রথম পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্ত ইইতে এই স্ত্ত্ত্ত পর্য্যস্ত "ন সংশয়ং" এই অংশের অন্থবৃত্তি স্তৃত্ত্বারের অভিপ্রেত আছে । তাই ভাষ্যকার এই স্ত্ত্ত্ত-ভাষ্যে প্রথমেই "ন সংশয়ং" এই অন্থবৃত্ত অংশের উল্লেখ করিয়াছেন । স্ত্ত্তের "অব্যবস্থায়াঃ" এই কথার সহিত ভাষ্যকারোক্ত "ন সংশয়ং" এই কথার যোগ করিতে হইবে । তাহাতে বুঝা যায়, অব্যবস্থা হেতৃক সংশয় হয় না । কেন হয় না ? তাই মহর্ষি তাহার হেতৃ বলিয়াছেন,— "অব্যবস্থায়ানি ব্যবস্থিতছাৎ" । আত্মন্ শব্দের অর্থ এথানে স্বরূপ । "অব্যবস্থাত্মনি" ইহার ব্যাখ্যা অব্যবস্থাস্বরূপে । অর্থান্ শব্দের অর্থ এথানে স্বরূপ । "অব্যবস্থাত্মনি" ইহার ব্যাখ্যা অব্যবস্থাস্বরূপে । অর্থান্ শব্দের অর্থ এথানে স্বরূপ । "অব্যবস্থাত্মনি" ইহার ব্যাখ্যা অব্যবস্থাস্বরূপে । মর্থাৎ বহেতৃক অব্যবস্থা স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতা, অত এব অব্যবস্থা-হেতৃক সংশয় হয়, এ কথা বলা বায় না ।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যাহা ব্যবস্থিতা নহে, তাহাকেই "অব্যবস্থা" বলা যায় ("ব্যবতিষ্ঠতে যা সা ব্যবস্থা, ন ব্যবস্থা অব্যবস্থা" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে )। পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা যথন স্ব স্ব কপে ব্যবস্থিতা, তথন তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। ফলকথা, অব্যবস্থা

বলিয়া কোন পদার্থ হইতে পারে না । যাহাকে অব্যবস্থা বলা হইয়াছে, তাহাও স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা বলিয়া ব্যবস্থাই হইবে, তাহা অব্যবস্থা হইতে পারে না। স্কৃতরাং অব্যবস্থা-হেতুক সংশন্ন হর অর্থাৎ অব্যবস্থা সংশ্যুবিশেষের কারণ, এ কথা কথনই বলা যায় না। যদি বল, অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা নহে, স্নতরাং উহা অব্যবস্থা হইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, যাহা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতই নহে, তাহা কোন পদার্থই হইতে পারে না। সৃত্তিকাতে ঘট জন্মে, কিন্তু ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট স্থ স্ব রূপে ব্যবস্থিতই হয় নাই, এ জন্ম তথন ঘট আছে, এ কথা বলা যায় না। তথন ঘট স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত না হওয়াতেই মৃত্তিকাকে ঘট বলা হয় না। যথন মৃত্তিকাতে ঘট উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত হইবে; তথনই তাহাকে ঘট বলা হয়। ফলকথা, অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা না হইলে তাহাতে অব্যবস্থার তাদাস্ম্য বা অব্যবস্থা-স্বরূপতা থাকে না অর্থাৎ তাহা অব্যবস্থাই হইতে পারে না। স্থতরাং এ পক্ষেও অব্যবস্থাহেতুক সংশন্ন জন্মে, এ কথা কোন-রূপেই বলা যায় না। উভয় পক্ষেই যথন অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থই নাই, তথন অব্যবস্থার নিশ্চয় অলীক ; স্কুতরাং অব্যবস্থার নিশ্চয়হেতুক সংশয় জন্মে, এ কথাও কোনরূপে বলা যায় না। বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহর্ষির সংশয়লক্ষণ-স্থত্তোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার ঐ "অব্যবস্থা" শব্দের দারা অনিয়ম অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপল্কির অনিয়মই উপল্কির অব্যবস্থা এবং অনুপল্কির অনিয়মই অনুপল্কির অব্যবস্থা। এবং ভাষ্যকার ঐ অব্যবস্থার নিশ্চয়কে পৃথক্রপেই সংশয়বিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী উন্দ্যোতকর প্রভৃতি তাহা না করিলেও ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্তের দ্বারা মহর্ষির ঐরূপ মতই বুঝিয়াছিলেন। মহর্ষি এথানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সংশয় কারণগুলিকে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করায় অর্গাৎ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়কেও সংশয়-বিশেষের কারণরূপে পূর্ব্বোক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করায়, ভাষ্যকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়কেও সংশয়বিশেষের পৃথক্ কারণ্রূপে মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝিতে পারেন। সংশয়লক্ষণ-স্ত্ত্র-ব্যাখ্যায় (১ অ০, ২৩ স্থ্ত্র) এ সকল কথা ও উদ্দোতকরের ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে। দেখানে মহর্ষি-স্থতান্ত্রদারে ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তিবাক্য এবং পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাদ্বয়কে সংশ্য়বিশেষের কারণক্রপে ব্যাখ্যা করিলেও ঐ বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ-নিশ্চয় ও অব্যবস্থাদ্বরের নিশ্চয়ই বস্তৃতঃ সংশ্রের সাক্ষাৎ কারণ হইবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত-স্থত্তের দারা মহর্ষির এই তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইবে। ভাষ্যকারও দেখানে ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাদয় সংশয়ের কারণ না হইলেও সংশয়ের প্রয়োজক। মহর্ষি সংশবলক্ষণসূত্রে দ্বিতীর ও তৃতীয়—পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজকত্ব অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ তাহাও বলিয়াছেন। অথবা মহর্ষি সেই স্থত্তে বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান অর্থেই বিপ্রতিপত্তি শব্দ এবং অব্যবস্থার জ্ঞান অর্থেই অব্যবস্থা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ অনেক স্থলে জ্ঞানবিশেষ বুঝাইতে সেই জ্ঞানের বিষয়বোধক শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী সিদ্ধাস্তস্থত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যায় এ সব কথা পরিক্ষ ট হইবে। এই স্থতেব্

ব্যাখ্যায় পরবর্তী নব্যগণ নানা কথা বলিলেও মহর্ষি-স্থত্রের দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সহজে বুঝা যায় এবং মহর্ষির সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রোক্ত অব্যবস্থা শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহা সর্ব্ধপ্রকার ব্যাখ্যাতেই বলিতে হইবে ॥ ৪ ॥

## সূত্র। তথা২ত্যস্তসংশয়স্তদ্ধসাতত্যোপ-পতেঃ ॥৫॥৬৬॥\*

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা সংশয়) হইয়া পড়ে-; কারুণ, তদ্ধর্মের সাতত্যের অর্থাৎ সংশয়ের কারণরূপে স্বীকৃত সমানধর্মের সার্ব্বকালিকত্বের উপপত্তি (সভা) আছে।

ভাষ্য। যেন কল্পেন ভবান্ সমান-ধর্ম্মোপপত্তেঃ সংশয় ইতি মন্তর্তে, তেন খল্লতান্তসংশয়ঃ প্রসজ্যতে। সমান-ধর্ম্মোপপত্তেরকুচ্ছেদাৎ সংশয়াকু-চ্ছেদঃ। নায়মতদ্বর্মাধর্মী বিমুশ্যমানো গৃহতে, সততন্ত তদ্বর্মা ভবতীতি।

অনুবাদ। যে কল্লে (প্রথম কল্লে) আপনি সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতা হেতুক সংশয় হয়, ইহা মানিয়াছেন অর্থাৎ সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতাকে অথবা সমান ধর্ম্মকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই কল্লে অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা সংশ্রু) হইয়া পড়ে। সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতার অথবা সমান ধর্ম্মের অনুচেছদ-বশতঃ সংশয়ের অনুচেছদ হয়। তদ্ধর্ম্মিশৃন্ত অর্থাৎ সমান ধর্ম্মশৃন্ত এই ধর্ম্মী সন্দিছ্য-মান হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু সর্বদা (সেই ধর্ম্মী) তদ্ধর্মবিশিষ্ট (সমান ধর্ম্মবিশিক্ট) থাকে।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্ত্ত্তে সমান ধর্ম্মের উপপত্তি এবং অনেক ধর্মের উপপত্তিকে সংশয়-বিশেষের কারণ বলিয়াছেন। ঐ সমান প্রর্মের ও অনেক ধর্মের উপপত্তি বলিতে যদি উহার বিদ্যমানতা বা স্বরূপই বৃঝি, তাহা হইলে সমান ধর্ম্ম ও অনেক ধর্মকেই মহর্ষি সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বৃঝা যায়। "উপপত্তি" শব্দের স্বরূপ বা বিদ্যমানতা অর্থেও প্রাচীনদিগের প্রয়োগ দেখা যায়। মহর্ষি গোতমও অনেক স্থলে "উপপত্তি" শব্দের ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছিন। স্থতরাং সংশর্মকক্ষণস্ত্তে সমান ধর্মের উপপত্তি বলিতে সমান ধর্মের বিদ্যমানতা বা সমান ধর্ম্মররপ অর্থাৎ সমান ধর্ম বৃঝিতে পারি। এবং অনেক ধর্মের উপপত্তি বলিতেও ঐরূপ অর্থ বৃঝিতে পারি। প্রথম করে মহর্ষি সমান ধর্মের উপপত্তিকে সংশার্মবিশেষের কারণ বলিয়া-

সমানধর্মাদীনাং সাত্তগারিতা: সংশয় ইতি স্তার্থ: ।—য়ায়বার্তিক।

ত্রেন। তাহাতে অজ্ঞায়মান সমান ধর্ম সংশরের কারণ হইতে পারে না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষও ভাষ্যকার প্রথম পক্ষে ব্যাধ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্ত্ত্রের দ্বারা শেষে অন্তর্ন্নপে ঐ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সমান ধর্মই ধদি সংশরের কারণ হয়, তাহা হইলে সংশরের কোন দিনই নির্ভিও হইতে পারে না, সর্ব্বদাই সংশর হইতে পারে। কারণ, সেই সমান ধর্ম সেই ধর্মীতে সততই আছে। অর্থাৎ স্থাণু ও পূর্ব্বের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি সর্ব্বদাই স্থাণু ও পূর্ব্বের আছে। স্থাণু বা পূর্ব্বের কোন বিশেষ ধর্ম্মনিশ্চয় হইলে, তথনও কেন সংশয় হয় না ? যাহা সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে, সেই সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি ত তথনও সেধানে আছে। ভাষ্যকার এই কথাটা ব্র্বাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, যে ধর্মী সন্দিহমান হইয়া অর্থাৎ সন্দেহের বিষয় হইয়া জ্ঞাত হয়, সেই ধর্মী তথন সমান ধর্মাশৃত্য নহে অর্থাৎ তাহাতে যে সমান ধর্মা থাকে না, কিন্তু সমান-ধর্মাবিশিষ্ট বিলিয়াই তথন তাহা প্রতীয়মান হয়, ইহা নহে। কিন্তু সেই ধর্মী সর্ব্বদাই সেই সমান ধর্মাবিশিষ্ট। বেমন স্থাণু ও পূর্ব্ব সর্ব্বনাই উচ্চতা প্রভৃতি সমান-ধর্মাবিশিষ্ট। ভাষ্যকার এই হত্ত্র ব্যাধ্যায় কেবল সমান ধর্মের কথা বিলিভে তুল্যভাবে উহার দ্বারা এথানে মহন্বি-কথিত অসাবারণ ধর্মের কথাও ব্রিতে হইবে। উদ্যোতকর মহর্মি-স্ত্রার্থ-বর্ণনায় এথানে "সমান-ধর্মাদীনাং" এইরূপ কথাই লিথিয়াছেন।।।

ভাষ্য। অস্ত প্রতিষেধপ্রপঞ্জ সংক্ষেপেণোদ্ধারঃ।

অনুবাদ। এই প্রতিষেধ-সমূহের সংক্ষেপে উদ্ধার করিতেছেন। অর্থাৎ মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্বেগক্ত পূর্ব্বপক্ষগুলির সংক্ষেপে উত্তর সূচনা করিয়াছেন।

# সূত্র। যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ সংশ্বেয় নাসংশ্বেয়া নাত্যন্ত-সংশ্বেয়া বা ॥৬॥৬৭॥\*

অনুবাদ। (উত্তর) তদিশেষাপেক্ষ অর্থাৎ সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে ধে বিশেষাপেক্ষা বলিয়াছি, সেই বিশেষাপেক্ষাযুক্ত যথোক্ত নিশ্চয়বশতঃই অর্থাৎ সেই স্থানেক্ত সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়বশতঃই সংশয় হইলে সংশয়ের অভাব হয় না, অত্যন্ত সংশয়ও হয় না [অর্থাৎ সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে; স্থাতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অনুপপত্তি হয় না, সর্ববদা কারণ আছে বলিয়া সর্বাদা সংশয়ের আপত্তিও হয় না]।

 <sup>&</sup>quot;ন স্ত্রার্থাপরিজ্ঞানাদিতি স্ত্রার্থঃ।"—ভাষ্কবার্ত্তিক।

বির্তি। যদি সংশয়-লক্ষণস্থতে (১ অ০, ২৩ স্থতে) সমানধর্মাদি পদার্থকেই সংশয়ের কারণ वना श्रुक, তारा रहेरन অজ্ঞाনমান সমানধর্মাদিপদার্থ সংশ্বের কারণ হইতে পারে না বলিয়া, কারণের অভাবে কোন স্থলেই সংশন্ন হইতে পারে না, এই অমুপপত্তি হইতে পারিত এবং ঐ সমান-ধর্মাদি পদার্থকে কারণ বলিলে সর্ব্বদাই উহা আছে বলিয়া সর্ব্বদাই সংশয় হউক, এই আপত্তি হইতে পারিত, কিন্তু সংশয়লক্ষণস্থুত্তে সমানধর্ম্মাদির নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইশ্বাছে, স্কুতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অনুপপত্তি এবং সর্বদা কারণ আছে বলিয়া मर्सना मःभारत्व व्यापित इटेरा पारत ना । य ममान धर्मात निभ्ठत्र मःभाविरभारत्व कात्रन, সেই সমান ধর্ম সর্বাদা কোন স্থানে থাকিলেও, তাহার নিশ্চয় না হইলে সংশয় হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, সমানধর্মাদির কোন একটির নিশ্চয় সত্ত্বেও অনেক স্থলে যথন সংশয় জন্মে না, তথন সমানধর্মাদির নিশ্চয়কেও সংশয়ের কারণ বলা যায় না। বেমন স্থাণু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া গেলে, তথনও স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্মা উচ্চতা প্রভৃতির নিশ্চয় থাকে, কিন্তু তথন আর "ইহা কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ" ? এইরূপ সংশয় জন্মে না,—স্থাণু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া গেলে, তথন আর ঐরূপ সংশয় কিছুতেই হইতে পারে না। এতফুত্রে বলা হইশ্বাছে বে, সংশ্রমাত্রেই বিশেষাপেক্ষা থাকা চাই। অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের অমুপলব্ধি সংশ্রমাত্রের কারণ। পূর্ব্বোক্ত হলে তাহা না থাকায় সংশয়ের সমস্ত কারণ নাই, স্কুতরাং দেখানে সংশয় হয় না। স্থাণু বা পুরুষের কোন একটির নিশ্চয় হইতে গেলে অবগ্রন্থ সেখানে উহার কোন একটির বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইবে। যে বিশেষ ধর্ম হাণুতেই থাকে, তাহা দেখিলে স্থাণু বলিয়া নিশ্চয় হইয়া যায় এবং যে বিশেষ ধর্ম প্রুষেই থাকে, তাহা দেখিলে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় ছইয়া ষায়। যেথানে ঐরপ কোন নিশ্চর জন্মিয়াছে, দেখানে অবগ্রন্থই ঐরপ কোন বিশেষ ধর্ম্মের উপ-লব্ধি হইয়াছে। ফলকথা, বিশেষ ধর্ম্মের অন্তুপলব্ধির সহিত সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকায় সেধানে পুনরার সংশরের আপত্তি হয় না। মহর্ষি সংশর্জক্ষণ-হতে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দ্বারা সংশয়মাতে বিশেষ ধর্ম্মের অনুপলব্ধিকে কারণ বলিয়া হচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সংশয়মাত্রেই পূর্ব্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু তাহার স্মৃতি থাকা চাই। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত সংশয়-লক্ষণস্থক্রের অর্থ না ব্ঝিয়াই সংশয়ের কারণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইন্নাছে, ইহাই এই স্থত্রের তাৎপর্য্যার্থ। এইটি সিদ্ধান্তত্ত্ত্র।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশরপরীক্ষার জন্ম যে সকল পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, এই স্বত্রের দ্বারা সেইগুলির উত্তর স্কচনা করিয়া, দিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, সংশয়-পরীক্ষা-প্রকর্মে এই স্বত্তি দিদ্ধান্ত-স্ত্র। সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রোক্ত সমানধর্ম, অনেকধর্ম, বিপ্রতিপত্তি, উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থা, এই পাঁচটিকেই এই স্বত্রে যথোক্ত শব্দের দ্বারা ধরা হইয়াছে। উহাদিগের অধ্যবদায় অর্থাৎ নিশ্চয়ই সংশ্যের কারণ, উহারা সংশ্যের কারণ নহে, ইহা "যথোক্তাধ্যা-বদায়াদেব" এই স্থলে "এব" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমানধর্মাদি সবগুলির নিশ্চয়ই সর্ব্বাত্র সংশ্যের কারণ নহে। পঞ্চবিধ সংশ্যের পৃথক্ পৃথক্রপে পঞ্চবিধ কারণ বলা

অর্থাৎ সমানধর্মনিশ্চয়ের অব্যবহিতোত্তরকালজায়মান সংশ্যুবিশেষের প্রতি সমান-ধর্মনিশ্চয় কারণ, এইরূপে পঞ্চবিধ কার্য্যকারণভাবই মহর্ষির বিবক্ষিত, স্কুতরাং কার্য্যকারণভাবে वाजिठादात आनका नारे। शृद्धां क ममानधर्यापित निम्ठत्रक्ष मश्माप्तत कात्रन, निर्दित्नियन नरह, উহার বিশেষণ আছে, ইহা জানাইবার জন্ম মহর্ষি এই স্থতে "তহিশেষাপেশ্লাৎ" এই বিশেষণবোধক বাক্যটির প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই বিশেষাপেক্ষা যেখানে আছে, এমন সমান ধর্মাদির নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে স্থত্ততাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, যদি সংশ্রের কারণ নির্বিশেষণ হইত, তাহা হইলে সংশ্রের অন্তপপত্তি এবং সর্বদা সংশ্রের আপত্তি হইত ; কিন্তু সংশয়ের কারণে যথন বিশেষণ বলা হইয়াছে, তথন আর ঐ অনুপপত্তি ও আপত্তি নাই। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথায় বুঝা যায় যে, বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি বা স্মৃতি পৃথকভাবে সংশয়ের কারণ নহে। ঐ বিশেষ ধর্মোর অনুপলব্ধি বা স্মৃতিবিশিষ্ট সমান ধর্মাদিনিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন সংশয়বিশেষের কারণ। ভাষ্যকারও এই স্থতের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন—"তদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ বিশেষ-শ্বতি-সহিতাৎ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও "বিশেষাদর্শন-সহিত্যাধারণধর্মদর্শনাদিতঃ সংশ্রে স্বীক্ততে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্য সম্প্রদায় কিন্তু ঐরূপে কার্য্যকারণভাব কল্পনা করেন না। ঐরূপে কার্য্যকারণ-ভাব কল্পনাতে তাহারা গৌরবদোষ প্রদর্শন করেন। তাহাদিগের মতে বিশেষ ধর্ম্মের অনুপলব্ধি সংশয়মাত্রে পৃথক কারণ। ভাষ্যকার বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতিকে সংশয়মাত্রে সহকারী কারণ বলিবার জন্মও "বিশেষস্থৃতি-সহিতাৎ" এইরূপ কথা লিখিতে পারেন। তাঁহার ঐ কথার দ্বারা বিশেষধর্ম্মের স্মৃতি সংশয়কারণের বিশেষণ, ইহা না বুঝিতেও পারি। বুভিকার বিশ্বনাথ স্থত্রস্থ "তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ" এই হুলে "অপেক্ষ" শব্দ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা অদর্শন অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি কিন্তু "অপেক্ষা" শব্দকে অবলম্বন করিয়াই স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। অপেক্ষা শব্দের আর্কাঙ্ক্রা অর্থ আছে। বিশেষধর্ম্মের আকাঙ্ক্রা বলিতে এথানে বিশেষধর্ম্মের . জিজ্ঞাসা বুঝিতে হইবে। বিশেষধর্মের উপলব্ধি না হইলেই তাহার জিজ্ঞাসা থাকে; স্কুতরাং ঐ কথার দারা বিশেষধর্মের অনুপলন্ধি পর্য্যন্তই মহর্ষির বিবঙ্গিত। বিশেষধর্মের স্মৃতি থাকিবে, এই কথা বলিলে, তথন বিশেষধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহা বুঝা যায় এবং বিশেষধর্মের স্মৃতি সংশব্ধে আবশুক, এই জন্ম ভাষ্যকার স্থকোক্ত বিশেষপেক্ষার ফলিতার্থ ব্যাখ্যায় "বিশেষস্থতাপেক্ষঃ", "বিশেষস্মতি-সহিতাৎ" এই প্রকার কথাই বলিয়াছেন। এথানে তাৎপর্যাটীকাকারের কথা সংশয়-লক্ষণস্ত্ত্র-ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। দেখানে মহর্ষি বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতিকে সংশয়ের প্রয়োজকরূপেই বলিন্নাছেন। অথবা জ্ঞান্নমান বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতির সংশন্ধ-কারণত্ব তাৎপর্যোই "বিপ্রতিপ**ভেঃ**" ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধের আশঙ্কা নাই।

ভাষ্য। ন সংশয়াকুৎপত্তিঃ সংশয়াকুচ্ছেদশ্চ প্রসজ্ঞাতে। কথম্ ? যত্তাবৎ সমানধর্মাধ্যবদায়ঃ সংশয়হেতুর্ন সমানধর্মমাত্রমিতি। এবমেতৎ, কল্মাদেবং নোচ্যত ইতি, "বিশেষাপেক্ষ" ইতি বচনাৎ সিদ্ধো। বিশেষ-

(¿,

স্থাপেকা আকাজ্ঞা, সা চানুপলভ্যমানে বিশেষে সমর্থা। ন চোক্তং সমানধর্মাপেক ইতি, সমানে চ ধর্মে কথমাকাজ্ঞা ন ভবেৎ ? যদ্যয়ং প্রত্যক্ষঃ স্থাৎ। এতেন সামর্থ্যেন বিজ্ঞায়তে স্মানধর্মাধ্যবসায়াদিতি।

অমুবাদ। সংশয়ের চ নুৎপত্তি এবং সংশয়ের অনুচ্ছেদ প্রসক্ত হয় না-অর্থাৎ সংশয়ের অনুপুপত্তি এবং সর্ববদা সংশয়ের আপত্তি হয় না। ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু সমানধর্ম্মের অধ্যবসায় ( নিশ্চয় ) সংশ্রের কারণ, সমানধর্ম্মাত্র সংশয়ের কারণ নহে। ( প্রশ্ন ) ইহা এইরূপ অর্থাৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ, সমানধর্ম সংশয়ের কারণ নহে : স্থভরাং সংশয়ের অনুপপত্তি ও সর্ববদা সংশয়ের আপত্তি হয় না, ইহা বুঝিলাম। ( কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ), কেন এইরূপ বলা হয় নাই ? অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে সমানধর্ম্মের নিশ্চয়কে কেন কারণ বলা হয় নাই ? (উত্তর) যেহেতু "বিশেষাপেক্ষ" এই কথা বলাতেই সিদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ সংশয়লক্ষণ-স্থুত্তে বিশেষাপেক্ষ, এই কথা বলাতেই সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় সংশয়ের কারণ ( সমান ধর্ম নহে ), ইহা প্রকটিত হইয়াছে। ( ঐ কথার দ্বারা কিরূপে ভাহা বুঝা বায়, ভাহা বুঝাইতেছেন ) বিশেষ ধর্ম্মের অপেক্ষা কি না আকাজ্ঞ্বা, অর্থাৎ বিশেষ-ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা. তাহা বিশেষধর্ম্ম উপলভ্যমান না হইলেই সমর্থ হয়. অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধিই নাই, সেইখানেই বিশেষ ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা জ্বামিতে পারে। "সমানধর্ম্মাপেক্ষ" এই কথা বলেন নাই। সমানধর্ম্মে কেন আকাজ্জা (জিজ্ঞাসা) হয় না ? যদি ইহা প্রত্যক্ষ হয়, [ অর্থাৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয় জন্মিলেই তদ্বিয়ে জিজ্ঞাসা জম্মে না, স্কুতরাং সমানধর্ম্মাপেক্ষ, এই কথা বলিলে সমানধর্ম্মের নিশ্চর নাই, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি যখন তাহাও বলেন নাই, পরস্তু বিশেষা-পেক্ষ, এই কথা বলিয়াছেন, তখন সমান-ধর্ম্মের নিশ্চয়কেই (সমানধর্ম্মকে নছে) তিনি সংশরবিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় ] এই সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ মহবি-কথিত বিশেষাপেক্ষ, এই কথার সামর্থ্যবশতঃ সমানধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ম ( সংশয় জমে ), ইহা বুঝা ধায়।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্ত্তে সমান ধর্মের উপপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এই কথা বলিয়াছেন; সমান ধর্মের উপলব্ধিরূপ নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয়, এ কথা বলেন নাই। অবশ্র তাহা বলিলে পূর্বোক্ত প্রকার অমুপণতি ও আপত্তি হয় না। কিন্তু মহর্ষি সেখানে যখন তাহা বলেন নাই, তখন কি করিয়া তাহা ব্বা বায় ? আর মহর্ষির তাহাই বিবক্ষিত হইলে, কেন সেখানে তাহা বলেন নাই?

এত্ত্ত্বে ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, সেই স্থ্রে "বিশেষাপেক্ষণ" এই কথা বলাতেই মহর্ষির ঐ কথা বলা হইয়াছে; স্থতরাং উহা আর স্পষ্ট করিয়া বলা তিনি আবশুক মনে করেন নাই। বিশেষাপেক্ষা বলিতে বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞানা, তাহা যেখানে থাকে, সেখানে বিশেষ ধর্মের জন্ত্রপলন্ধিই থাকে। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিলে, ঐ বিশেষ ধর্মেকে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা হয় না। স্থতরাং ঐ কথার দ্বারা বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি নাই, কেবল তাহার স্থৃতি আছে, অর্গাৎ সংশরের পূর্বে তাহাই থাকা আবশুক, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ কথার দ্বারা সমান ধর্মের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহাও বুঝা যায়। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এ কথা বলিলে সামান্থ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে, এই কথা বলা হয়। অর্গাৎ ঐ কথার দ্বারা ঐরপ তাৎপর্য্যাই বুঝিতে হয় এবং বুঝা যায়। অবশু যদি "সমানধর্ম্মাপেক্ষঃ" এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সমানধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহাও বুঝা যাইত; কিন্তু মহর্ষি ত তাহা বলেন নাই, তিনি "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথাই বলিয়াছেন। স্থতরাং মহর্ষির ঐ কথার সামর্গ্রশ্বতং নিঃসংশরে বুঝা যায় যে, তিনি সমানধর্মের উপলব্ধিরেপ নিশ্চরকেই সংশরের করেণ বলিয়াছেন; সমানধর্ম্মকে সংশ্বের কারণ বলেন নাই।

ভাষ্য। উপপত্তিবচনাদ্বা। সমানধর্ম্মোপপত্তেরিত্যুচ্যতে, ন চান্মা সদ্ভাবসংবেদনাদৃতে সমানধর্ম্মোপপত্তিরস্তি। অনুপলভ্যমানসদ্ভাবো হি সমানো ধর্মোহবিদ্যমানবদ্ভ্রতীতি। বিষয়শক্ষেন বা বিষয়িণঃ প্রত্যুয়স্যাভিধানং—যথা লোকে ধ্যেনাগ্রিরন্থনীয়ত ইত্যুক্তে ধূমদর্শনেনাগ্রিরন্থনীয়ত ইতি জ্ঞায়তে।—কথম্ ? দৃষ্ট্বা হি ধূমমথাগ্নিমনু-মিনোতি নাদ্ফ্বেতি। ন চ বাক্যে দর্শনশক্ষঃ প্রেয়তে, অনুজানাতি চ বাক্য-স্যার্থপ্রত্যায়কত্বং, তেন মন্থামহে বিষয়শক্ষেন বিষয়িণঃ প্রত্যুষ্যাভিধানং বোদ্ধাহন্তুজানাতি, এবমিহাপি সমানধর্মণক্ষেন সমানধর্মাধ্যবদায়মাহেতি।

অমুবাদ। অথবা "উপপত্তি" শব্দবশতঃ—[ অর্থাৎ "উপপত্তি" শব্দের প্রয়োগ করাতেই সমানধর্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে ] বিশদার্থ এই ধে, (সংশয়লক্ষণসূত্রে) "সমানধর্মের উপপত্তিহেতুক" এই কথা বলা হইয়াছে, সম্ভাবসংবেদন ব্যতীত (সমানধর্মের সম্ভাব কি না বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত) সমানধর্মের উপপত্তি পৃথক নাই, অর্থাৎ সমানধর্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানধর্মের উপপত্তি। বেহেতু যে সমানধর্মের সম্ভাব কি না বিদ্যমানতা উপলব্ধ হইতেছে না, এমন সমানধর্ম্ম অবিদ্যমানের ন্যায় হয়—[ অর্থাৎ ভাহা প্রকৃত কার্যাকারী না হওয়ায়, থাকিয়াও না থাকার মত হয়। স্কুতরাং সমানধর্মের উপপত্তি

বলিতে তাহার জ্ঞানই বুর্নিতে হইবে ]। অথবা বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইয়াছে, (অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে "সমানধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা মহর্ষি সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানই বলিয়াছেন ) যেমন লোকে ধূমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে, এই কথা বলিলে ধূমদর্শনের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে, ইহা বুরা যায়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু ধূমকে দর্শন করিয়া অনস্তর অগ্নিকে অনুমান করে, দর্শন না করিয়া করে না (অর্থাৎ ধূম থাকিলেও তাহাকে না দেখিলে বহ্নির অনুমান হয় না)। বাক্যে (ধূমের দ্বারা "অগ্নিকে অনুমান করিতেছে" এই পূর্বেবাক্ত বাক্যে) "দর্শন" শব্দ শ্রুত হইতেছে না (অর্থাৎ 'ধূমদর্শনের দ্বারা' এই কথা সেখানে বলা হয় নাই, 'ধূমের দ্বারা' এই কথাই বলা হয় রাই, 'ধূমের দ্বারা' এই কথাই বলা হয় রাই, 'ব্নের দ্বারা করেন। অতএব বুর্নিতেছি, (ঐ স্থলে) বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন বোদ্ধা স্বীকার করেন। এইরূপ এই স্থলেও (সংশ্যলক্ষণসূত্রেও) "সমানধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা (মহর্ষি) সমানধর্ম্মের নিশ্চয় বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে বলিম্নাছেন যে, মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্থতো "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা বলাতেই, তিনি যে সমানধর্মের নিশ্চয়কেই ( সমানধর্মকে নহে ) সংশ্রের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যার। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে বে, "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দারা সংশন্তের পূর্বে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এই পর্য্যস্তই বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু উহার দারা সামান্ত ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। পরন্ত সেই ফ্ত্রে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথাটি পঞ্বিধ সংশয়েই বলা হইয়াছে। যদি "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার দারাই সমানধর্মের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলে সর্কবিধ সংশয়েই সমানধর্মের উপলব্ধি কারণ হইয়া পড়ে এবং ঐ কথার দারা তাহাই বলা হয়; স্কুতরাং ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি কোনরূপেই গ্রান্থ নহে; এই জন্ম ভাষ্যকার পূর্ব্ব কল্প পরিত্যাগ করিয়া, কল্পাস্তরে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি সংশয়লক্ষণস্থত্তে "সমানানেকবর্ম্মোপপত্তেঃ" এই স্থলে উপপত্তি শব্দের প্রয়োগ করাতেই, সমানধর্ম্মের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই সংশয়বিশেষের কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি কেন সমানধর্ম্মের নিশ্চয়কে সংশন্নবিশেষের কারণ বলেন নাই ? এই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন হইতেই পারে না; কারণ, মহর্ষি তাহাই বলিয়াছেন। "উপপত্তি" শব্দের দারা তাহা কিরূপে বুঝা যায় ? এ জ্বন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন ষে, সমানধর্ম্মের বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত সমানধর্মের উপপত্তি আর কিছুই নহে। ভাষ্য-কারের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদিও "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সন্তা বা বিদ্যমানতা, তাহা হইলেও "উপপত্তি" বলিতে ঐ স্থলে ঐ বিদ্যমানতার জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কারণ, সমানধর্ম্মের বিদ্যমানতা

থাকিলেও, ঐ বিদ্যমানতার উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমানধর্ম্ম না থাকার মতই হয়, অর্থাৎ উহা প্রক্কৃত কার্য্যকারী হয় না। স্থতরাং সমানধর্ম্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানধর্মের উপপত্তি বলিতে বৃথিতে হইবে। ফলকথা, সমানধর্মের নিশ্চয়ই সমানধর্মের উপপত্তি, তাহাকেই মহর্ষি প্রথম প্রকার সংশ্রের কারণ বলিয়াছেন।

উন্দোতকর প্রথমাধ্যায়ে সংশয়লক্ষণস্ত্র-বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের হ্যায় এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথম কল্পে বলিয়াছেন যে, সমানধর্মের উপলব্ধিই সমানধর্মের উপপত্তি। মছর্ষি সমানধর্মের উপলব্ধি না বলিলেও, "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা বলাতেই উহা বুঝা যায়; সেই জন্মই মহর্ষি উহা বলা নিপ্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সেথানে তাৎপর্য্যটীকাকার উন্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও এই "উপপত্তি" শব্দ সতা অর্থের বাচক, তথাপি "বিশেষাপেক্ষ" এই কথাটি থাকায় "উপপত্তি" শব্দের হারা তাহার উপলব্ধিই মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়।

উদ্যোতকর দ্বিতীয় কল্পে বলিয়াছেন যে, অথবা "উপপত্তি" শব্দটি উপলব্ধি অর্থের বাচক। প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধিকেই "উপপত্তি" বলে। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের স্থায় এথানে শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতেছে না, তাহা অবিদ্যমানের স্থায় হয়। উদ্যোতকর শেষে আবার এ কথা বলেন কেন ? ইহা ব্রুয়াইতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "উপপত্তি" শব্দটি সতা ও উপলব্ধি, এই উভয় অর্থেরই বাচক। তাহা হইলে এখানে যে উহার দ্বারা উপলব্ধি অর্থেই বৃষ্ধিব, সত্তা অর্থ বৃষ্ধিব না, এ বিষয়ে কারণ কি ? এতছত্তরে উদ্যোতকর শেষে ঐ কথা বিলিয়াছেন। অর্থাৎ সমানধর্মের সত্তা থাকিলেও তাহার উপলব্ধি না হওয়া পর্যান্ত যথন ঐ সমানধর্ম্ম অবিদ্যমানের স্থায় হয়, তথন সমানধর্মের উপপত্তি বলিতে এখানে সমানধর্মের উপলব্ধিই বৃষ্ধিতে হইলে। তাহা হইলে উদ্যোতকর ও তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে দ্বিতীয় কল্পে ভাষ্যকারও উপপত্তি শব্দের দ্বারা উপলব্ধিরূপ মুখ্যার্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারও ঐক্পেই তাৎপর্য্য, ইহা বলা যাইতে পারে।

কিন্ত যদি উপপত্তি শব্দের সতা অর্থে প্রচ্ন প্রয়োগবশতঃ উপপত্তি শব্দকে সতা অর্থেরই বাচক বলিতে হয়, তাহা হইলে মহর্ষি সংশরলক্ষণস্ত্রে "সমানগর্ম শব্দের দারা সমানধর্মবিষয়ক জ্ঞানই বলিয়াছেন, ইহাই ব্রিতে হইবে। অর্থাৎ সমানগর্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার উপপত্তি কি না সন্থাবশতঃ সংশয় জন্মে, ইহাই মহর্ষির বাক্যার্থ। ভাষ্যকার এখানে তৃতীয় কয়ে তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, "উপপত্তি" শব্দটি সহা অর্থের বাচক হইলে, সংশয়্মসামান্তলক্ষণস্ত্রে "সমানধর্ম্ম" শব্দের দারাই সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান ব্রিতে হইবে। সমানধর্ম্মটি সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়-বোধক শব্দ। বিষয়-বোধক শব্দের দারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমের ঐ স্থলে তাহাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ সেই স্থ্রে "সমানবর্ম্ম" শব্দের সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থে লক্ষণাই মহর্ষির অভিপ্রেত। লোকিক বাক্যন্থলেও ঐরপ লক্ষণা দেখা যায়, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, "ধ্নের দারা অগ্নিকে অন্থমান করিতেছে",এইরূপ বাক্য বলিলে বোদ্ধা ব্যক্তি সেখানে

"খৃম" শব্দের দারা ধৃম জ্ঞান বা ধৃমদর্শনই বৃঝিয়া থাকেন। কারণ, ধৃমজ্ঞানই অগ্নির অনুমানে করণ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দারা মথন বোদ্ধার অর্থবোধ হয়, ইহা সর্বব্দীয়ত, তথন ঐ হুলে ধৃম শব্দের ধৃমজ্ঞান অর্থে লক্ষণা অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সংশয়- সামাগ্রলক্ষণস্ত্রে সমানধর্ম শব্দের দারা সমানধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। ঐরূপ লাক্ষণিক প্রারোগ অনেক হুলেই দেখা যায়, মহর্ষিও তাহাই করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকারের কথায় বুঝা যায়, "ধৃমাৎ" এই হেতুবাক্যন্থলেও তিনি "ধৃম" শব্দের ধৃমজ্ঞান অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতেন। তত্তিন্তিমাণিকার গঙ্গেশও তাহাই বলিয়াছেন'। দীধিতিকার নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

ক্তায়বার্তিকে উদ্যোতকরও ভাষ্যকারের ক্তায় তৃতীয় কল্পে লক্ষণা পক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে "সমানধর্ম্মাপপত্তি" শব্দের দারা তদিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "সমানধর্ম্ম" শব্দের দারাই সমানধর্মবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন।

ভারবার্ত্তিকের ব্যাথ্যার তাৎপর্য্যটীকাকার "উপপত্তি" শব্দেরই উপপত্তি-বিষয়জ্ঞানে লক্ষণার ব্যাথ্যা করিয়াছেন। "সমানধর্মোপপত্তি" শব্দটি বাক্য। নব্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যে লক্ষণা শঞ্জন করিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ও বাৎভায়নের কথার বুঝা যার, তাঁহারা মীমাংসকদিগের ভার বাক্যে ব্রক্ষণা স্বীকার করিতেন। মনে হয়, পরবর্তী তাৎপর্য্যটীকাকার তাহা সংগত মনে না করিয়াই ঐ হলে "উপপত্তি" শব্দেই লক্ষণার ব্যাথ্যা করিয়াছেন।

মূলকথা, "উপপত্তি" শব্দের সন্তা অর্থে প্ররোগ থাকাতেই মহর্ষির "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেং" এথানে উপুপত্তি শব্দের জ্ঞান অর্থ বৃঝিতে না পারিয়া, পূর্ব্ধপক্ষের অবতারণা হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানে ঐ পূর্বপক্ষ নিরাসের জ্ঞা নানা কথা বলিলেও, বস্তুতঃ মহর্ষি ঐ স্থলে জ্ঞান অর্থেই "উপপত্তি" শব্দের প্রান্ধা করিয়াছেন। "উপপত্তি" শব্দের জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধই আছে। ভাষ্যকারেরও ঐ স্থলে ঐ অর্থই মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া অভিমত। ভাষ্যকার ইহা জানাইবার জ্ঞাই সংশারলক্ষণস্ত্ত্রভাষ্যের শেষে "সমানধর্মাবিগমাৎ" এই কথার দারা সমানধর্মের জ্ঞানই যে মহিষ-স্থ্রোক্ত "সমানধর্মোপপত্তি", ইহা প্রকাশ করিয়াছেন (১ অ০, ২০ স্ত্ত্র-ভাষ্য ক্রপ্টরা)।

ভাষ্য। যথোহিত্বা সমানমনয়োর্ধ র্মমুপলভে ইতি ধর্ম-ধর্মিপ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়মেতং। যাবহমধ্যে পূর্ববিদ্যাক্ষং তয়োঃ সমানং ধর্মমুপলভে বিশেষং নোপলভ ইতি কথং কু বিশেষং পশ্যেয়ং যেনাগ্যতরমবধারয়েয়মিতি। ন চৈতৎ সমানধর্মোপলকৌ ধর্মধর্মিগ্রহণমাত্রেণ নিবর্ত্তত ইতি।

<sup>&</sup>gt;। "হেতুপদেন জ্ঞানে লক্ষণা অক্সথা লিক্সতাহেতুত্বেন হেতুবিভজ্যর্থানবরাৎ, তথৈবাকাঙকানিবৃত্তেঃ"।—
তথ্যতিষ্ঠামৰি, অব্যৱ্ধপ্রক্রণ।

অনুবাদ। আর যে বলা হইয়াছে ( অর্থাৎ আর একটি যে পূর্ববপক্ষ বলা হইয়াছে ), এই পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না, অর্থাৎ পদার্থদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হওয়ায়, সংশয় হইতে পারে না ( ইহার উত্তর বলিতেছি )।

ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকার সমানধর্মা জ্ঞান পূর্ববৃষ্টবিষয়ক। বিশদার্থ এই বে, আমি বে তুইটি পদার্থ পূর্বেব দেখিয়াছিলাম, সেই পদার্থদ্বয়ের সমানধর্মা উপলব্ধি করিতেছি, বিশেষ ধর্মা উপলব্ধি করিতেছি না। কেমন করিয়া বিশেষ ধর্মা দর্শন করিব, যাহার দারা একতরকে অবধারণ করিতে পারিব। সমানধর্মের উপলব্ধি ইইলে এই জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকার অনবধারণরূপ সংশয়জ্ঞান ধর্মা ও ধর্মীর জ্ঞানমাত্রের দারা নিবৃত্ত হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্ব্ধপক্ষ-স্থত্ত-ভাষ্যে দিতীয় প্রকার পূর্ব্ধপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পদার্থছয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে ধর্ম ও ধর্মীর নিশ্চয় হওয়ায় সংশয় হইতে পারে না। ষেমন স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, দেখানে স্থাণ্ ও পুরুষ এবং তাহাদিগের ধর্মের জ্ঞান হয়! স্কুতরাং দেখানে আর দংশয় হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যাত প্রথম প্রকার পূর্ব্বপক্ষের মহর্ষি-স্থচিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিরা, এখন পূর্ব্বোক্ত দিতীয় প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ব্যাখ্যার জন্ম ঐ পূর্বপক্ষের উল্লেখপূর্বক তহত্তরে বলিয়াছেন বে, ঐ সমানধর্মজ্ঞান পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ক, অর্থাৎ আমি এই যে ধর্মীকে উপলব্ধি করিতেছি, তাহারই ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে কেহ বুঝে না। কিন্তু আমি পূর্বে যে স্থাণু ও পুরুষ, এই পদার্গদ্বয়কে দেখিয়াছিলাম, এই দৃশ্রমান বস্ততে সেই স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম দেখিতেছি, এইরূপেই ব্রিয়া থাকে এবং ঐ স্থলে সমানধর্ম্ম দেখিরা "বিশেষধর্ম দেখিতেছি না, কি করিরা বিশেষধর্ম দেখিব, যাহার দ্বারা আমি স্থাণু বা পুরুষ, ইহার একতর নিশ্চয় করিব", এইরপ জ্ঞান হয়। স্থতরাং ঐ স্থলে দুশুমান পদার্থেই তাহার বিশেষধর্ম উপলব্ধি করিয়া, দেখানে স্থাণু বা পুরুষরূপ ধর্মীর নিশ্চয় এবং তাহার ধর্ম নিশ্চম হয় না। দৃশুমান পদার্থে পূর্ব্বদৃষ্ট স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মেরই সেখানে উপলব্ধি হয়। তাহাতে সামান্ততঃ যে ধর্মা ও ধর্মীর জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়কে নিবৃত্ত করে না। বিশেষধর্ম-নিশ্চয় ব্যতীত স্থাণ্ড বা পুরুষত্বরূপ ধর্মের এবং তদ্ধপে স্থাণু বা পুরুষত্বপ ধর্মীর নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরূপ নিশ্চয় ব্যতীত সামান্ততঃ ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান ঐ স্থলে সংশয়-নিবর্ত্তক হইতে পারে না।

দে উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণুতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্মই পুরুষে থাকে না। স্বতরাং উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণুও পুরুষের সমানধর্ম হইতে পারে না; এই কথা বলিরা

<sup>&</sup>gt;। বংশহিত্তেতি ভাব্যে বন্ধপাক্তমিতার্থ:।—তাৎপর্যাচীকা।

উদ্যোতকর শেষে যে পূর্ন্নপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এখানে ভাষ্যকারের কথার তাহারও পরিহার হইয়াছে (এ কথা উদ্যোতকরও এখানে লিখিয়াছেন) অর্থাৎ সমানধর্ম্ম বলিতে এখানে একধর্ম নহে, সদৃশ ধর্মাই সমানধর্ম। স্থাণুগত উচ্চতা প্রভৃতি পুরুষে না থাকিলেও, তাহার সদৃশ উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম পুরুষে আছে। পূর্ব্বদৃষ্ট হাণু ও পুরুষের সেই সমানধর্ম কোন পদার্থে দেখিলে, বিশেষধর্ম নিশ্চম না হওয়া পর্যান্ত তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম পূর্ব্ধপক্ষস্ত্র-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থকৈ স্থাণু-ধর্মের সমানধর্মা বলিয়া বৃত্তিলে অথবা পুরুষধর্মের সমানধর্মা বলিয়া বৃত্তিলে অথবা পুরুষধর্মের সমানধর্মা বলিয়া বৃত্তিলে, তাহাতে স্থাণু অথবা পুরুষের জেন নিশ্চয় হওয়ায়, ইহা স্থাণু কি না, অথবা ইহা পূরুষ কি না, এইরূপ সংশয় জনিতে পারে না। ভাষ্যকার ও বার্তিককারের ব্যাখ্যায় এই পূর্ব্বপক্ষ নাই। কারণ, দৃশুমান পদার্থকে সামান্ততঃ স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মা বলিয়া বৃত্তিলে সংশয় হয়, এ কথা তাহারা বলেন নাই; দৃশুমান পদার্থকৈ পূর্ব্বদৃষ্ট স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মা বলিয়া বৃত্তিয়াই সংশয় হয়। প্রোবর্তি কোন পদার্থবিশেষে পূর্ব্বদৃষ্ট হাণু ও পুরুষের তেদ নিশ্চয় হইবার কোন বাধা নাই। পূর্ব্বদৃষ্ট স্থাণু ও পুরুষ হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা স্থাণু বা পুরুষ হইতে পারে। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশয়লক্ষণ-স্ত্রে "সমান" শব্দের অর্থ সদৃশ। সদৃশ ধর্মকেই তাহারা ঐ স্থলে সাধারণ ধর্ম বলিতেন। উভয় পদার্থগত এক ধর্মকে সমানধর্ম বলিলে, স্থাণু ও পুরুষের উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম সেইরূপ না হওয়ায়, উহা সমানধর্ম হইতে পারে না। কোন স্থলে উভয় পদার্থগত এক ধর্মপ্র সমানধর্ম হইবে; তাহাতেও অভিয়ন্তর্মপ সমানতা থাকিবে; তাহাকেও স্থনোক্ত সমানধর্মের মধ্যে গ্রহণ না করিলে, তাহার জ্ঞানে স্থলিবের বে সংশয় হয়, তাহার উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। **যচ্চোক্তং নার্থান্তরাধ্যবসায়াদস্যত্র সংশয় ইতি** যো হর্পান্তরাধ্যবসায়মাত্রং সংশয়হেভুমুপাদদীত স এবং বাচ্য ইতি।

যৎ পুনরেতৎ কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যাভাবাদিতি কারণস্থ ভাবাভাবয়ো: কার্যস্থ ভাবাভাবে কার্য্যকারণয়ো: সারূপ্যং, যস্থোৎ-পাদাৎ যত্তৎপদ্যতে যস্থ চানুৎপাদাৎ যমোৎপদ্যতে তৎ কারণং, কার্য্যমিতরদিত্যেতৎ সারূপ্যং, অন্তি চ সংশয়কারণে সংশয়ে চৈতদিতি। এতেনানেকধর্মাধ্যবসায়াদিতি প্রতিষেধঃ পরিহৃত ইতি।

অসুবাদ। আর যে বলা হইয়াছে, "পদার্থান্তরের নিশ্চয়বশতঃ অন্ত পদার্থে সংশয় হয় না"। বিনি কেবল পদার্থান্তরের নিশ্চয়কে সংশয়ের হেতু বলিয়া গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ বিনি কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে ভন্তিয় পদার্থে সংশয়ের কারণ বলিবেন, তাঁহাকে এইরূপ বলা যায় ( অর্থাৎ ঐরূপ বলিলেই ঐরূপ পূর্ববিশক্ষের স্প্রবতারণা হয়, মহর্ষি তাহা বলেন নাই )।

আর এই যে ( বলা হইয়াছে ), কার্য্য ও কারণের সারূপ্য না থাকায় ( সংশর্ম হইতে পারে না ) [ ইহার উত্তর বলিতেছি ]।

কারণের ভাব ও অভাবে কার্য্যের ভাব ও অভাব কার্য্য এবং কারণের সারূপ্য।
বিশাদার্থ এই ষে, যাহার উৎপত্তিবশতঃ যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহার অনুৎপত্তিবশতঃ যাহা উৎপন্ন হয় না, তাহা কারণ—অপরটি কার্য্য, ইহা ( কার্য্য ও কারণের )
সারূপ্য, সংশয়ের কারণ এবং সংশয়ে ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সারূপ্য আছেই। ইহার
ঘারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার উত্তরের ঘারা অনেক ধর্ম্মের অধ্যবসায়বশতঃ ( সংশয়
হয় না ), এই প্রতিষেধ পরিক্তত হইয়াছে।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রব্যাখ্যায় যে চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভন্মধ্যে প্রথম ও দিতীয় পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তাহার উত্তর বলিয়াছেন। এখন তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষের এবং তাহার পর চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তাহারও উত্তর বলিতেছেন। তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই য়ে, ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়বশতঃ তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশয় হইতে পারে না। কথনও রূপের নিশ্চয়বশতঃ তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশয় হয় না। এতছত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন য়ে, কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশয়ের কারণ বলিলে এরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত বলা হয় নাই। কোন ধর্মীতে কোন পদার্থদ্বয়ের সমানধর্মের নিশ্চয় হইলে এবং দেখানে বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না হইলে সংশয় হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। ফলকথা, মহর্মির স্ব্রোর্থ না ব্রিয়াই এরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষ এই যে, কার্য্য ও করিণের সারূপ্য থাকা আবশুক। কারণের অক্স্রপই কার্য্য হইয়া থাকে; সংশন্ন অনবগারণ জ্ঞান, সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ অবধারণ-জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না। এতছত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহাই কার্য্য-কারণের সারূপ্য। সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ কারণ থাকিলে তজ্জ্ঞ বিশেষ সংশন্নটি জ্বান্ম, তাহা না থাকিলে উহা জ্বান্ম না; স্বতরাং পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-কারণের সারূপ্য সংশন্ন এবং তাহার কারণে আছেই।

উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সংশরের কারণ সমানধর্ম্ম-নিশ্চর স্থলে যেমন বিশেষধর্ম্মের অবধারণ থাকে না, ভাহার কার্য্য সংশরস্থলেও ভদ্রূপ বিশেষধর্ম্মের অবধারণ থাকে না। এই বিশেষধর্ম্মের অনবধারণই সংশর ও ভাহার কারণের সারূপ্য। কারণ থাকিলে কার্য্য হর, ভাহা না থাকিলে কার্য্য হর না, ইহা সারূপ্য নির্দেশ নহে, উহা কার্য্য ও কারণের ধর্ম্মনির্দেশ। তাৎপর্য্যাটীকাকার উদ্যোতকরের এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কার্য্য ও কারণের যে সারূপ্য

বলিয়াছেন, তাহা সেইরূপ বৃঝিতে হইবে না। অর্গাৎ ভাষ্যকার যে কার্য্য ও কারণের সারূপ্যই বিলিয়াছেন, তাহা বৃঝিতে হইবে না। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপত্তি নাই, সেই নিত্য পদার্থও কারণ হইয়া থাকে। স্কতরাং কারণের উৎপত্তিবশতঃ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথা বিলিয়া ভাষ্যকার কার্য্যকারণের উৎপত্তিকে তাহার সারূপ্য বলিতে পারেন না। অতএব বৃঝিতে হইবে যে, ভাষ্যে "সারূপ্য" শব্দটি কার্য্য ও কারণের সারূপ্যের নির্দেশ নহে—উহা কার্য্য ও কারণের অলম্ব-ব্যতিরেক-তাৎপর্য্যে অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, তাহা না থাকিলে কার্য্য হয় না, এই তাৎপর্য্যে বলা হইয়াছে।

উদ্যোতকর প্রভৃতির কথায় বক্তব্য এই যে, কার্য্য ও কারণের সারপ্য প্রদর্শন করিয়াই ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্ধপক্ষ নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহা না বলিয়া অন্ত কথা বলিলে পূর্ব্ধপক্ষ নিরাস হয় না এবং তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই এখানে কার্য্য ও কারণের সারপ্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার অন্তর্নপ তাৎপর্য্য কিছুতেই মনে আসে না।

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ইহাই মনে হয় যে, কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহাই অর্থাৎ কার্য্য-কারণের এই সম্বন্ধবিশেষই তাহার সারূপ্য। এতদ্ভিন্ন আর কোন সান্ধপ্য কার্য্যের উৎপত্তিতে আবশুক হয় না। পরস্ত বিজাতীয় কারণ হইতেও ভিন্নজাতীয় কার্য্য ন্ধনিয়া থাকে। যৎকিঞ্চিৎ সারূপ্য আবশুক বলিলে তাহাও সর্ব্বত থাকে। বস্তুতঃ যাহা থাকিলে কার্য্য হয় এবং না থাকিলে কার্য্য হয় না, এমন পদার্থ অবশুই কারণ হইবে। স্কুতরাং সমানধর্মের নিশ্চররূপ জ্ঞানকে কোন সংশ্বরূপ অনিশ্চরাত্মক জ্ঞানের কারণ বলিতেই ইইবে। তাহা হইলে ঐ কারণের ভাব ও অভাবে ঐ সংশয়বিশেষের ভাব ও অভাবকে অর্থাৎ ঐ উভয়ের ঐরূপ সম্বন্ধ-বিশেষকে তাহার সারূপ্য বলা যায়। এইরূপ সারূপ্য কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন পদার্থমাত্রেই থাকায় প্রকৃত স্থলেও তাহা আছে, স্কৃতরাং কার্য্য ও কারণের সারূপ্য না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকার কার্য্য-কারণের দারূপ্যের ব্যাখ্যা করিতে অনিত্য কারণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, প্রেকৃত হলে সংশ্রের অনিতা কারণের সহিত সারূপাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থতরাং যাহার উৎপত্তিপ্রযুক্ত যাহা উৎপন্ন হয়, এইরূপে কারণের স্বরূপব্যাখ্যা ভাষ্যকারের অসঙ্গত হয় নাই। অনিত্য কারণকে লক্ষ্য করিবাই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। কারণমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া কারণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, যাহা থাকিলে যাহা উৎপন্ন হয়. बाहा ना थांकिएन वाहा उँ९भन्न हम्न ना, जाहा महें कार्या कार्त्रम, এहेन्नाभ कथाहे विनास हहेरत। স্বধীগণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

সমানধর্মের উপপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এই প্রথম কথায় ভাষ্যকার চতুর্বিধ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াই, অনেকধর্মের উপপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এই কথাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই চতুর্বিধ পূর্ব্ব-পক্ষের প্রকাশ করিয়াছেন। স্থতর প্রথম পক্ষের পূর্ব্বপক্ষগুলির বেরূপ উত্তর বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পক্ষের পূর্ব্বপক্ষগুলির উত্তরও সেইরূপই হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথম পক্ষের চতুর্বিধ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বাাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, অনেকধর্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয় না, এই দ্বিতীয়

পক্ষে বে চতুর্বিধ পূর্ব্বপক্ষ, তাহারও পরিহার হইল। অর্থাৎ প্রথম পক্ষে বাহা উত্তর, দ্বিতীয় পক্ষেও তাহাই উত্তর বুঝিয়া লইবে।

ভাষা। যৎ পুনরেতত্ত্তং বিপ্রতিপত্তাব্যস্থাধ্যবসায়াচ্চন সংশয় ইতি পৃথক্প্রবাদয়োর্ব্যাহতমর্থমুপলভে, বিশেষঞ্চন জানামি, নোপলভে, যেনাক্যতরমবধারয়েয়ং তৎ, কোহত্ত বিশেষঃ স্থাদ্যেনৈকতর-মবধারয়েয়মিতি সংশয়ো বিপ্রতিপত্তিজ্বনিতোহয়ং ন শক্যো বিপ্রতিপত্তি-সংপ্রতিপত্তিমাত্রেণ নিবর্ত্তয়িতুমিতি। এবমুপলক্যানুপলক্যাব্যবস্থাকৃতে সংশয়ে বেদিতব্যমিতি।

অসুবাদ। আর এই ষে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে—"বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্মও সংশয় হয় না", ( ইহার উত্তর বলিতেছি।)

বিভিন্ন তুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি এবং বিশেষ ধর্ম্ম জানিতেছি না, বাহার দ্বারা একতরকে নিশ্চয় করিতে পারি, তাহা উপলব্ধি করিতেছি না, এখানে অর্থাৎ এই ধর্ম্মীতে বিশেষ ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে, বাহার দ্বারা একতরকে নিশ্চয় করিতে পারি, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত এই সংশয়কে কেবল বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক সম্প্রতিপত্তি (কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর ছুইটি বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চয় ) নিরুত্ত করিতে পারে না।

এইর্নপ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত সংশয়ে জানিবে [ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত যে বিবিধ সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না থাকায় অন্য কোনরূপ নিশ্চয় তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। ]

টিপ্পনী। স্ত্রকার মহর্ষি এই সংশরপরীক্ষা-প্রকরণে দ্বিতীয় স্থ্রের দারা বে পূর্ব্বপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন, ভায়কার দ্বিতীয় করে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, বাদী ও প্রতিবাদীর ছইটি বিরুদ্ধ মত জানিলে সংশয় হইতে পারে না। এক সম্প্রদায় বলেন—আত্মা আছে; অন্ত সম্প্রদায় বলেন—আত্মা নাই; ইহা জানিলে সংশয় হইবে কেন ? পরস্ত ঐরপ বিরুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্চয় সংশরের রাধকই হইবে। এবং উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অন্তপলব্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকিলে সংশয় হইতে পারে না; ঐরপ নিশ্চয় সংশরের বাধকই ছইবে। ভাষ্যকার এখানে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তহত্তরে বলিয়াছেন যে, ছইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিলে,

সেখানে যদি বিশেষধর্মের নিশ্চয় না থাকে,ভবে অবশ্রুই সংশয় হইবে ৷ যেমন বাদী বলিলেন—আত্মা আছে, প্রতিবাদী বলিলেন—আত্মা নাই। মধ্যস্থ ব্যক্তি যদি এখানে আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের নিশ্চায়ক কোন বিশেষধর্ম্ম নিশ্চয় করিতে না পারেম, তাহা হইলে দেখানে তিনি এইরূপ চিস্তা করেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর হুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝিতেছি, কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম্ম-নিশ্চয় করিতেছি না; যে ধর্মের দারা আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বরূপ কোন একটি ধর্ম্মকে নিশ্চয় করিতে পারি, এমন কোন বিশেষ ধর্ম আত্মাতে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। এখানে ঐ মধ্যস্থ ব্যক্তির "আত্মা আছে কি না", এইরূপ সংশয় অবগ্রন্থই হইয়া থাকে। ঐ সংশয় বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর বাক্য ও প্রতিবাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ জ্ঞান-জন্ম। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জান আছে, এইরূপ নিশ্চয়ের দ্বারা ঐ সংশন্ন নিবৃত্ত হয় না; বিশেষ ধর্ম নিশ্চয়ের দারাই উহা নিবৃত্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক ষে সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ নিশ্চর, তাহাই কেবল ঐ সংশয়কে নিবৃত্ত করিতে পারে না। বাদীর এই মত এবং প্রতিবাদীর এই মত, ইহা জানিলে কেবল তদ্বারা মধ্যস্থ ব্যক্তির ঐ স্থলে সংশন্ন নিবৃত্ত হুইবে কেন ? তাহা কিছুতেই হয় না ; বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হুইলেই তত্ত্বারা ঐ সংশন্ধ নিবৃত্ত হয়। ভাষ্যে "বিপ্রতিপত্তিসম্প্রতিপত্তিমাত্রেণ" এই হলে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ মুখ্যার্থ ই বুঝিতে হইবে। "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের উহাই মুখ্য অর্থ ; বাক্যবিশেষরূপ অর্থ গৌণ ( সংশয়লক্ষণ-স্ত্তভাষ্য-টিপনী দ্রন্থব্য )। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদ্বয়ই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য। তৎপ্রযুক্ত মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশর জন্মে। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যপ্রযুক্ত সংশর্মবশতঃ তত্ত্বজ্ঞিলা জন্মে, তাহার পরে বিচারের দারা তত্ত্বনির্ণয় হয়। এই জন্ম ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "অথাতো ব্রন্ধজ্জিলা" এই ব্রহ্মস্ত্ত্র-ভাষ্যের শেষে ব্রহ্মঞ্জিজাসা বা আত্মজিজ্ঞাসা সমর্থন করিতে আত্মবিষয়ে অনেক প্রকার বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মবিষয়ে সামান্ততঃ বিপ্রতিপত্তি না থাকিলেও বিশেষ বিপ্রতিপত্তি অনেক প্রকারই আছে<sup>)</sup>। এইরূপ কোন বস্তুর উপলব্ধি করিলে, দেখানে যদি উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চম উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি

১। তদিশের প্রতি বিপ্রতিপরে:। দেহমাত্রং চৈতক্সবিশিষ্ট্রমাক্ষেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাক প্রতিপরা:।
ইক্রিয়াশের চেতনাক্সাক্ষেতাপরে। মন ইতাক্তে। বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে। শৃক্তমিত্যপরে। অন্তি দেহাদিবাতিয়িক্ত: সংসারী কর্ত্তা ভোল্লেভ্যপরে। ভোল্লৈর কেবলং ন কর্ত্তেতাকে। অন্তি ভদ্বাতিয়িক্ত ঈশ্বর: সর্ক্ষেত্রঃ
সর্কশক্তিয়িতি কেচিং। আল্পা স ভোক্ত্ য়িত্যপরে। এবং বহবো বিপ্রতিপরা মৃক্তিবাক্য-ভদাতাসসমাপ্রয়া: সন্ত:।
ভত্তাবিচার্ব্য বং কিকিং প্রতিগল্পমানো নিংশ্রেয়সাং প্রতিহক্তেতানর্বক্ষেয়াং।
দ্রাহিন্তির বং কিকিং প্রতিগল্পমানো নিংশ্রেয়সাং প্রতিহক্তেতানর্বক্ষেয়াং।
দ্রাহিন্তির বং কিকিং প্রতিগল্পমানো নিংশ্রেয়সাং প্রতিহক্তেতানর্বক্ষেয়াং।

ভত্তাবিচার্ব্য বং কিকিং প্রতিগল্পমানো নিংশ্রেয়সাং প্রতিহক্তেতানর্বক্ষেয়াং।

ভত্তাবিচার্ব্য বং কিকিং প্রতিগল্পমানে বিশ্বরাম্বর বিশ্বরিক্সাং

ভত্তাবিচার্ব্য বং কিকিং প্রতিগল্পমানে বিশ্বরাম্বর প্রতিহন্তেতানর্বক্ষেয়াং

বিশ্বরাম্বর বিশ্বর বিশ্বরাম্বর বিশ্বর বিশ্বরাম্বর বিশ্বরাম্বর বিশ্বরাম্বর বিশ্বর বিশ্বর বিশ্বরাম্বর বিশ্বর বিশ্

ভদনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবাধকপ্রমাণাভাবে সতি সংশর্মবীজমূক্তং। তভক সংশরাৎ জিজ্ঞাসোণপদাভ ইতি ভাষঃ। বিবাদাধিকরণং ধর্মী সর্ক্তজ্ঞসিদ্ধান্তসিদ্ধোহত্যুপেরঃ, অক্তথা জনাপ্ররা ভিন্নাপ্ররা বা বিপ্রতিপদ্ধরে। ন ফাঃ। বিরুদ্ধা হি প্রতিপদ্ধরো বিপ্রতিপদ্ধরঃ। ন চানাপ্ররাঃ প্রতিপত্তরো ভবন্তি, জ্ঞানস্থন্তাপত্তেঃ। ন চ ভিন্নাপ্ররা বিরুদ্ধা, ন জ্ঞানিতা বৃদ্ধিঃ, নিজ জার্মেতি প্রতিপত্তি-বিপ্রতিপত্তী।—ভাষ্ঠী।

হয়; স্থতরাং উপলব্ধির কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই, এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানে যদি সেই বস্তুর বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে 'কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ?' এইরূপ সংশয় হইবেই । এইরূপ কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে, সেখানে যদি অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অনেক বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয় না, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না, স্থতরাং অনুপলব্ধির কোন নিয়ম নাই, এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানেও যদি অনুপল্ভামান সেই বস্তুর বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না, এইরূপ সংশয় হইবেই । পূর্ব্বোক্ত ঘিবিধ হলেই ঘিবিধ সংশয় অনুভবসিদ্ধ । উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় ঐ সংশয়ের কারণ । স্থতরাং উহা ঐ সংশয়ের নিবর্ধক হইতে পারে না; বিশেষ-ধর্ম্ম-নিশ্চয় না হওয়া পর্যাস্ত ঐরূপ সংশয় আর কোন নিশ্চয়ের ঘারা নিবৃত্ত হয় না । স্থতরাং উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত্য এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত্য সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ অব্যবস্থার

উদ্যোতকর প্রভৃতি মহা নৈয়ায়িকগণ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্-ভাবে সংশয়-বিশেষের প্রয়োজক বলেন নাই। উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের স্থার্থ-ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া,অন্সরূপে স্থার্থ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে সাধক প্রমাণের অভাব এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে বাধক প্রমাণের অভাব। ঐ ভুইটি সংশয়মাত্রেই কারণ। ত্রিবিধ সংশ্যের তিনটি লক্ষণেই ঐ ভুইটিকে নিবিষ্ট করিতে হইবে, ভাহাই মহর্ষির অভিপ্রেত।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাথগুনে উর্দ্যোতকরের বিশেষ যুক্তি এই যে, যদি ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা সংশরবিশেষের পৃথক্ কারণ হয়, তাহা হইলে সর্ব্ধগ্রই সংশয় জয়য়, কোন স্থলেই সংশয়ের নির্ত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে বিশেষ-ধর্মের নিশ্চয়-জয় সংশয়ের নির্ত্তি হইবে, সেই বিশেষ-ধর্মের উপলব্ধি হইলেও তাহাতে ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত 'কি বিদ্যমান বিশেষ-ধর্ম্ম উপলব্ধ হইতেছে ?' এইরূপ সংশয় জয়িবে। এইরূপে সর্ব্বগ্রই ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জয়্ম সংশয় জয়িলে, কোন স্থলেই সংশয়ের নির্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে।

ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই বে, সর্ব্বেই ঐরপ উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্মে না এবং সর্ব্বেই উহা সংশ্বের কারণ হয় না। যে পদার্থের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হইতেছে, অথবা যে পদার্থের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম একবার কোন পদার্থ উপলব্ধি করিলে অথবা কোন পদার্থের প্রথম একবার অমুপলব্ধি স্থলে ষ্থাক্রমে পুর্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ম এবং

তাৎপর্যাটীকাকারও ভাষ্যকারের পক্ষে এই ভাবের কথা বলিয়া উন্দ্যোতকরের অন্ত কথার **অবতারণা ক্রি**রাছেন। পুর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ম এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর-জন্ম বেখানে সংশব্দ জন্মে, দেখানেও বিশেষ ধর্মের বথার্থ নিশ্চর হইলে, ঐ সংশ্রের নির্ভি হয়। স্থদৃঢ় প্রমাণের দারা বিশেষ ধর্মের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিলে এবং ঐ উপলব্ধি-**জন্ত প্রস্**তি সফল হইরাছে, ইহা বুঝিলে, ঐ উপলব্ধির যথার্থতা নিশ্চর হওয়ায়, উপলভাষান দেই বিশেষ-ধর্ম্মের বিদ্যমানস্থ নিশ্চয় হইয়া যায়; স্থতরাং সেখানে আর ঐ বিশেষ ধর্মে বিদ্যমানস্থ সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। উপলব্ধির অব্যবস্থা অথবা অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর উপস্থিত হইলেও পদার্থের বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জন্মিলে, সংশ্রের প্রতিবন্ধক থাকায় আর সেখানে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের সংশয় কোনরূপেই হইতে পারে না। বিশেষ-ধর্শের বিদামানত্ব নিশ্চয়ের কারণ থাকিলে ঐ নিশ্চয় জন্মিবেই। তাহা হইলে আর দেখানে উপলব্ধিয় অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হইলেও সংশয় জন্মাইতে পারিবে না। ফলকথা, উপল্**দ্ধির অব্যবস্থা ও** অমুপলবির অব্যবস্থাকে পৃথক্ভাবে দ্বিবিধ দংশয়ের প্রয়োজক বলিলে সর্ব্বত্র সংশন্ন হয়, কোন স্থলেই সংশ্রের নিযুত্তি হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার মনে করেন নাই। পরস্ক ম**হরি-স্ত্রোক্ত** উপন্ত্ৰিও অনুপল্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপল্ধি ও অনুপল্ধির ব্যবস্থা না থাকা অর্থাৎ নিয়নের অভাবই সহজে বুঝা যায়। উদ্যোতকর উহার যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এবং স্থাকার মহর্ষি এই সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে সংশয়-লক্ষণ-স্থাক্রে সংশব্যের কারণাবলম্বনে প্রধানরূপে পাঁচটি পূর্ব্বপক্ষেরই স্থচনা করায়, ভাষ্যকার পঞ্চবিধ সংশয়ই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝিয়া, দেইরূপেই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাস্থলে সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়-ভ্রন্তই সংশব্ন জন্মে। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্তপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্রপে সংশব্ধবিশেষের প্রব্যো**জক** বলা নিষ্প্রান্তন, ভাষ্যকার ইহাও চিস্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংশ্রের পঞ্বিধন্বই মহর্ষি-সূত্রে ব্যক্ত বুঝিরা, সংশর-লক্ষণ-স্ত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, সমান-ধর্ম্ম এবং অসাধারণ-ধর্ম জ্রেষ্ণ্যত, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জাতৃগত, এইটুকু বিশেষ ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্ভাবে সংশয়ের প্রয়োজক বলিয়াছেন।

তার্কিক-রক্ষাকার বরদরাজ সংশয়-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ উপলব্ধি ও অমুপলব্ধিকে পৃথক্তাবে সংশরের কারণ বলেন। ধেমন কৃপ খননের পরে জল দেখিয়া কাহারও সংশন্ধ হয় য়ে, এই জল কি পূর্ব্ধ ইইতেই বিদ্যমান ছিল, এখন অভিব্যক্ত হওয়ায় দেখিতেছি, অথবা এই জল পূর্ব্বে ছিল না, খনন-ব্যাপার হইতে এখনই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি। এবং পিশাচের উপলব্ধি না হওয়ায় কাহারও সংশন্ম হয় য়ে, পিশাচ কি থাকিয়াও কোন কারণে উপলব্ধ হইতেছে না, অথবা পিশাচ নাই, দে জন্ম উপলব্ধ হইতেছে না ? ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ হইতে তার্কিক-রক্ষাকারের কথার একটু বিশেষ বুঝা গেলেও, তার্কিক-রক্ষাকার উদ্যোভকরের কথার দারা শেষে এই মতের অযৌক্তিকতা স্চনা করায়, তিনিও ভাষ্যকারের মতকেই ঐ ভাবে ব্যাখ্যা

করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। তার্কিক-রক্ষার টীকাকার মন্মিনাথ কিন্তু ঐ স্থলে লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থকার ভাসর্বজ্ঞের সন্মত সংশ্বের পঞ্চবিধন্ত মতকে নিরাকরণ করিবার জন্ত এখানে তাহার অন্থবাদ করিয়াছেন। ফলকথা, সংশ্বের পঞ্চবিধন্থ-মত কেবল ভাষ্যকারেরই মত নহে; প্রাচীন কালে ঐ মত অন্তেরও পরিগৃহীত ছিল, ইহা মন্মিনাথের কথার বুঝা যায়।

ভাষ্য। যহ পুনরেতৎ ''বিপ্রতিপত্তে চ সম্প্রতিপত্তে''রিতি। বিপ্রতিপত্তিশব্দফ যোহর্থস্তদধ্যবদায়ে। বিশেষাপেক্ষঃ দংশয়হেতৃস্তম্য চ সমাখ্যান্তরেণ ন নির্ভিঃ। সমানেহধিকরণে ব্যাহতার্থে।
প্রবাদো বিপ্রতিপত্তিশব্দফার্থঃ, তদধ্যবদায়ে। বিশেষাপেক্ষঃ দংশয়হেতুঃ,
ন চাম্য সম্প্রতিপত্তিশব্দে সমাখ্যান্তরে যোজ্যমানে দংশয়হেতুঃং
নিবর্ত্ততে, তদিদমক্তবৃদ্ধিদন্মোহনমিতি।

অমুবাদ। আর এই যে (বলা হইয়াছে), বিপ্রতিপত্তি হইলে সম্প্রতিপত্তি-বশতঃ সংশয় হয় না (ইহার উত্তর বলিতেছি)।

"বিপ্রতিপত্তি" শব্দের যে অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়া সংশয়ের কারণ হয়, নামাস্তরবশতঃ তাহার নিবৃত্তি হয় না।

বিশাদার্থ এই যে, এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থ বাক্যাদ্বয় "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয় অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের স্মরণ মাত্র সহিত হইয় সংশ-য়ের কারণ হয়। সম্প্রতিপত্তি-শব্দরূপ নামান্তর যোগ করিলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিকে "সম্প্রতিপত্তি" এই নামান্তরে উল্লেখ করিলেও ইহার (পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দার্থ নিশ্চয়ের) সংশয়-কারণত্ব নিবৃত্ত হয় না। স্কৃতরাং ইহা অক্তত্বুদ্দিদিগের সম্মোহন [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি যখন সম্প্রতিপত্তি, তখন তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এই পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষ, বাঁহারা সংশয় লক্ষণ-সূত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বোধ করেন নাই, সেই অকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ভ্রমের উৎপাদক। বিপ্রতিপত্তি শব্দের বিব্রক্ষিত অর্থ বুঝিলে ঐরপ ভ্রম হয় না; স্কৃতরাং ঐরপ পূর্ব্বপক্ষের আশক্ষা নাই]।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে তৃতীয় স্থত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষ স্টনা করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হইতে পারে না। কারণ, বিপ্রতিপত্তি বলিতে এক অধিকরণে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বাস্থ সিদ্ধান্তের স্বীকার বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সম্প্রতিপতি, স্কুতরাং উহা সংশয়ের বাধকই হইবে, উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ষথাক্রমে মহর্ষির ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সংশয়-লক্ষণ-স্থত্তে যে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দ আছে, উহার অর্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিৰুদ্ধ পদাৰ্থবিষয়ক জ্ঞান নহে; এক অধিকরণে বিৰুদ্ধাৰ্থবোধক বাক্যদ্বয়ই ঐ স্থাত্তে বিপ্ৰতি-পত্তি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে (১ অঃ, ২০ সূত্র-ভাষা-টিপ্পনী দ্রন্থবা)। বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যদন্তকে এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থবাধক বলিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিলে, সেখানে যদি "বিশেষপেক্ষা" থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি থাকে, তাহা হইলে পুর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-নিশ্চয় জন্ম মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হয়। বিপ্রতিপত্তি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্ব স্ব পক্ষের স্বীকার বা নিশ্চয় থাকে বলিয়া যদিও বিপ্রতিপত্তিকে "সম্প্রতি-পত্তি" এই নামে উল্লেখ করা যায়, তাহাতে পূর্কোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য নিশ্চয়ের সংশয়-কারণত্ত যায় नो। কারণ, পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয়রূপ পদার্গ, বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়ের কারণ হয়, ইহা অনুভবিদিদ্ধ। উদ্যোতকর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নামের অন্তপ্রকারতা-বশতঃ পদার্থের অন্তপ্রকারতা হয় না, নিমিত্রান্তরবশতঃ বিপ্রতিপত্তির "সম্প্রতিপত্তি" এই নাম করিলেও, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিক্ষার্থ-জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপতির বিষয় যখন ছুইটি পরম্পের বিক্ষম পদার্থ, তথন বিষয় ধরিয়া উহাকে বিপ্রতিপত্তি বলিতেই হইবে, এবং উহার স্বরূপ ধরিয়া ঐ বিপ্রতিপত্তিকেই সম্প্রতিপত্তি বলা যায়। • বস্ততঃ মহর্ষি সংশয়-লক্ষণস্থত্তে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকেই বিপ্রতিপত্তি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকারও মহর্ষি-কথিত সংশন্ধ-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তিকে দেখানে ঐরপেই ব্যাখ্যা করিব্যছেন। ভাষ্যকার এখানে বাক্যবিশেষরূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয়কেই সংশয়বিশেদের কারণ বলায়, সংশয়-লক্ষণস্থত্তে "বিপ্রতিপতেঃ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির দারা প্রয়োজকত্ব অর্গ ই গ্রাছ, ইহা বুঝা যার। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয় সংশয়বিশেষের কারণ হইলে, ঐ বাক্য তাহার প্রয়োজক হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্যদ্বয়রূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর সেই বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বের পৃথক্ ভাবে অর্থ নিশ্চয় আবশ্রক হয়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ বাক্যদয়কে এক অধিকরণে পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থের বোধক বলিয়া বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলেও ঐ বাক্যদমকে বিপ্রতিপত্তি বলিয়া বুঝা যায় না। স্কুতরাং যে মধ্যস্থের বিপ্রতিপত্তিবাক্য-নিশ্চয় জনিবে, তাঁহার ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থবোধ দেখানে থাকিবেই। স্থতরাং বিপ্রতিপত্তি বাক্যার্থ নিশ্চয় না হইলে কেবল বিপ্রতিপভিবাক্য-নিশ্চয় সংশ্যের কারণ শ্ছইতে পারে না, এই আশঙ্কারও কারণ নাই। এ জন্ম ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্গ-নিশ্চয়কে সংশ্রের কারণ বলা আবশুক মনে করেন নাই। বিপ্রতিপত্তি বাক্যের নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে দে পক্ষে লাঘবও আছে। ফলকথা, সংশয়-লক্ষণ-সূত্যোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দারা যে অর্থ বিবক্ষিত, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়-বিশেষের কারণ হয়। ঐ বিপ্রতিপত্তি শব্দের বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিয়া, উহাকে সম্প্রতিপত্তি

বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞতা বা ভ্রমমূলক এবং উহা অবোদ্ধা ব্যক্তির ভ্রমজনক, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্যা।

ভাষ্য। যৎ পুন"রব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়া"
ইতি সংশয়হেতোরর্থস্থাপ্রতিষেধাদব্যবস্থাভানুজ্ঞানাচ্চ নিমিতান্তরেণ
শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্থা। শব্দান্তরকল্পনা—ব্যবস্থা থল্লব্যবস্থা ন ভবত্যব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাদিতি, নানয়ো পলব্যানুপলব্যোঃ সদসদ্বিষয়ত্বং
বিশেষাপেক্ষং সংশয়হেতুর্ন ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে, যাবতা চাব্যবস্থাত্মনি
ব্যবস্থিতা ন তাবতাত্মানং জহাতি, তাবতা হুনুজ্ঞাতাহ্ব্যবস্থা, এবমিয়ং
ক্রিয়মাণাপি শব্দান্তরকল্পনা নার্থান্তরং সাধ্যতীতি।

অমুবাদ। আর যে (বলা হইয়াছে), অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়াও অব্যবস্থাপ্রযুক্ত সংশয় হয় না, (ইহার উত্তর বলিতেছি)।

সংশয়ের কারণপদার্থের প্রতিষেধ না হওয়ায় এবং অব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় নিমিত্রাস্তর-প্রযুক্ত শব্দাস্তরকল্পনা ব্যর্থ। বিশদার্থ এই যে, অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিতত্ব-বশতঃ অব্যবস্থা হয় না, ব্যবস্থাই হয়, ইহা শব্দাস্তরকল্পনা ( অর্থাৎ অব্যবস্থাতে যে "ব্যবস্থা" এই নামাস্তরের কল্পনা); এই শব্দাস্তর কল্পনার দারা উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির বিশেষাপেক্ষ বিভ্যমান-বিষয়কত্ব ও অবিভ্যমান-বিষয়কত্ব ( পূর্বেবাক্ত প্রকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা ) সংশয়ের কারণ হয় না, এই প্রকারে নিষিদ্ধ হয় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অব্যবস্থাতে নিমিত্রাস্তরবশতঃ "ব্যবস্থা" এই নামাস্তরের প্রয়োগ করিলেও, তাহাতে ঐ অব্যবস্থা সংশয়ের প্রয়োজক নহে, ইহা বলা হয় না । ] এবং অব্যবস্থা ষথন স্বস্থরূপে ব্যবস্থিতা, তখন স্বস্থরূপকে ভ্যাগ করে না । ভাহা হইলে অব্যবস্থা স্বীকৃতই হইল । এইরূপ হইলে অর্থাৎ অব্যবস্থাকে স্বীকার করিলে, এই শব্দাস্তরকল্পনা ক্রিয়নাণ হইয়াও পদার্থান্তর সাধন করে না [ অর্থাৎ অব্যবস্থাকে নিমিত্রাস্তরবশতঃ ব্যবস্থা নামে উল্লেখ করিলেও, ভাহাতে উহা অব্যবস্থা না হইয়া, ব্যবস্থারূপ পদার্থান্তর হইয়া বায় না । ]

১। প্রচলিত সমস্ত পৃস্তকেই "নানরোকণলকামুপলকোঃ" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্ত "নানরোপলকামু-পলকোঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হওয়ায়, তাহাই মূলে গৃহীত হইল। "অনয়া শব্দান্তরকলনয়া…ন… প্রতিষিধাতে" এইরূপ বোজনাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা বায়। পূর্বের যে "শব্দান্তরকলনা" বলা হইয়াছে, পরে "অবয়া" এই কথার খারা তাহারই প্রহণ হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি চতুর্থ স্থতের দারা পূর্ব্ধপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্বির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত সংশব্ব হইতে পারে না। কারণ, ঐ অব্যবস্থা যথন সম্বরূপে ব্যবস্থিতই विनाट बहरत, उथन উशांदक अवावकां वना यात्र मां ; यादा वावक्रिका, जादा अवावकां इत्र मां, তাহাকে ব্যবস্থাই বলিতে হয়। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই পূর্ব্নপক্ষের উল্লেখ করিয়া, এখানে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিতই বটে, তঙ্জন্ম তাহাকে ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। যাহা ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে ঐ অর্থে "ব্যবস্থা" নামেও উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু তাহাতে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা যে সংশাদ্ধবিশেষের হেতু বা প্রয়োজক হয়, তাহার নিষেধ হয় না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হয় না ; পরস্ত অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করাই হয় । স্কুতরাং অব্যবস্থাতে "ব্যবস্থা" এই নামান্তর কল্পনা ব্যর্থ। অর্থাৎ স্বস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া ঐ অর্থে অব্যবস্থাকে "ব্যবস্থা" এই নামে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে যথন ঐ অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব নাই, ইহা সিদ্ধ হইবে না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাও সিদ্ধ হইবে না, পরন্ত অব্যবস্থা আছে—ইহাই স্বীকৃত হইবে, তথন ঐ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তর কল্পনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর কোন ফল নাই। ভাষ্যকার "শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্গা" ইত্যন্ত ভাষ্যের দ্বারা সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া, পরে "শব্দান্তরকল্পনা" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা স্থপদ বর্ণনপূর্ব্বক তাহার পূর্ব্বকথার বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন। **পূ**র্ব্ব-পক্ষবাদী অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিতা আছে, এই নিমিন্নস্তর্বশৃতঃ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তর কল্পনা করিয়াছেন, এই কথা "শক্ষান্তরকল্পনা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ঐ নামান্তরকল্পনা যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব নিষেধ করে না, ইহা বুঝাইয়াছেন। তাহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, উপলব্ধির বিদ্যমান-বিষয়ত্ব ও অবিদ্যমান-বিষয়ত্বই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির বিদ্যমান-বিষয়ত্ব ও অবিদ্যমান-বিষয়ত্বই অমুপল্কির অব্যবস্থা, উহা বিশেষাপেক্ষ হইলে অর্থাৎ যেথানে বিশেষ ধর্ম্মের উপল্কি নাই, বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি আছে, এমন হইলে সংশয়বিশেষের প্রায়োজক হইবেই, ঐ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামার্স্তর কল্পনা করিলে, তাহাতে উহার সংশ্র-প্রয়োজকত্ব বাইতে পারে না। উদ্যোতকরও বলিন্নাছেন যে, নামের অন্যপ্রকারতায় পদার্ফের অন্যপ্রকারতা হয় না; যে পদার্থ যে প্রকার, তাহার নামান্তর করিলেও সেই পদার্থ সেই প্রকারই থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার অব্যবস্থা মধন সংশর্রবিশেষের প্রব্যোজক, তথন তাহার "ব্যবস্থা" এই নামান্তর করিলেও, তাহা সংশর্<mark>যপ্রয়োজকই</mark> থাকিবে। দিতীয় কথা এই যে, অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলিলেও অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, অব্যবস্থা তাহার আত্মাতে অর্থাৎ স্করূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া উহা অব্যবস্থাই নহে, উহা ব্যবস্থা—ইহা বলা বান্ন না। কারণ, অব্যবস্থা পদার্থ না থাকিলে তাহাকে স্বস্ক্রপে ব্যবস্থিত বলা যায় না। যাহা স্বস্ক্রপে ব্যবস্থিত, তাহা স্বস্ক্রপ ত্যাগ করে না, তাহার অস্তিত্ব আছে, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। স্থতরাং অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্য**ৰ**স্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে গেলে, অব্যবহা বলিয়া পদার্থ আছে, ইহা অবশুই স্বীকার

করিতে হইবে। ঐ অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত আছে, এ জন্ম ( ব্যবন্ধিত বা সা—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ) উহাকে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তরে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে উহা বস্তুতঃ অব্যবস্থা পদার্থ না হইয়া ব্যবস্থারূপ পদার্থ হয় না, উহা অব্যবস্থা পদার্থ ই থাকে। পদার্থনাত্রই স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত আছে। যাহা অলীক, যাহার সত্তাই নাই, তাহা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত নাই। যে পদার্থ তাহার যে স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে, সেই স্বরূপে তাহার অন্তিত্ব অবশুই আছে। অব্যবস্থার অন্তিত্বও স্কৃতরাং আছে। অত্যবস্থার অন্তিত্বও স্কৃতরাং আছে। অত্যবস্থার বিলিয়া কোন পদার্থ ই নাই; স্কৃতরাং উহাকে সংশ্রের প্রয়োজক বলা যায় না, এই পূর্ব্বপক্ষ সর্ব্বথা অযুক্ত; অজ্ঞতাবশতঃই ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়। ভাষ্যকারের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপলন্ধির নিয়ম থাকা এবং অনুপলন্ধির নিয়ম না থাকাই যথাক্রমে উপলন্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির অব্যবস্থা। উহার নিশ্চয়ই সংশয়বিশেষের কারণ। ঐ অব্যবস্থা সংশয়বিশেষের প্রয়োজক। সংশয়নসামান্ত-লক্ষণস্ত্তে ঐ স্থলে প্রয়োজকত্ব অর্থেই পঞ্চনী বিতক্তির প্রয়োগ ইইয়াছে। অথবা সেখানে অব্যবস্থার নিশ্চয় অর্থেই মহর্ষি অব্যবস্থা শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ ''তথাত্যন্তসংশয়ন্তদ্ধর্মসাত-ত্যোপপত্তে'রিতি। নারং সমানধর্মাদিভ্য এব সংশরং, কিং তর্হি ? তদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ বিশেষস্মৃতিসহিতাদিত্যতো নাত্যন্তসংশর ইতি। অন্যতরধর্মাধ্যবসায়াদ্বা ন সংশয় ইতি তন্ন যুক্তং, ''বিশেষা-পেকো বিমর্শঃ সংশয়'' ইতি বচনাৎ। বিশেষশ্চান্যতরধর্ম্মো ন তন্মিন্ন-ধ্যবসীয়মানে বিশেষাপেক্ষা সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। প্রার এই যে (বলা হইয়াছে), "সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় হয়; কারণ, সেই ধর্ম্মের অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্ম ও অসাধারণ ধর্ম্মের সাতত্য (সর্বব-কালীনত্ব) আছে", (ইহার উত্তর বলিতেছি)। সমানধর্ম্মাদি হইতেই এই সংশয় হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সমানধর্ম্মাদি পদার্থ ই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই। প্রশ্ন ) তবে কি ? (উত্তর) বিশেষধর্ম্মের স্মৃতি সহিত সমান-ধর্ম্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, অতএব অত্যন্ত সংশয় (সর্ববদা সংশয়) হয় না।

(আর ষে বলা হইয়াছে) "একতর ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্মন্ত সংশয় হয় না",—
তাহা যুক্ত নহে। কারণ, "বিশেষাপেক্ষ বিদর্শ সংশয়" এই কথা বলা হইয়াছে।
একতর ধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা নিশ্চীয়দান হইলে অর্থাৎ সেই একতর ধর্ম্মরূপ
বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে বিশেষাপেক্ষা সম্ভব হয় না [ অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের
উপলব্ধি থাকিবে না, কেবল তাহার স্মৃতি থাকিবে, এই বিশেষাপেক্ষা যখন সংশয়-

মাত্রেই আবশ্যক বলা হইয়াছে, তখন একতর ধর্ম্মরূপ বিশেষধর্মের নিশ্চয় জন্য সংশয় হয়, ইহা কিছুতেই বলা হয় নাই, বুঝিতে হইবে। ধাহা বলা হয় নাই, তাহা বুঝিয়া পূর্ববপক্ষ করিলে, তাহা পূর্ববপক্ষই হয় না; তাহা অযুক্ত ]।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশ্বপরীক্ষাপ্রকরণে পঞ্চম হত্তের দ্বারা শেষ পূর্ব্ধপক্ষ হুচনা করিয়াছেন যে, সমানধর্মের বিদ্যমানতা থাকিলেই যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সংশয় হইতে পারে। কারণ, সমানধর্ম সর্ব্রদাই বিদ্যমান আছে। ভাষ্যকার সিদ্ধান্তস্ত্রভাষ্যের প্রারম্ভেই এই পূর্ব্ব-পক্ষের উত্তর ব্যাখ্যা করিলেও মহর্ষির পঞ্চম সূত্রে এই পূর্ব্বপক্ষের স্পষ্ট সূচনা থাকার, স্বতন্ত্র-ভাবে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিবার জ্ঞ এথানে মহর্ষির পঞ্চম পূর্ব্ধপক্ষ-স্ত্রটির উল্লেখ করিয়া, তত্মভুৱে বলিয়াছেন যে, সমানধর্মাদিকেই সংশ্যের কারণ বলা হয় নাই; সমানধর্মাদিবিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশন্তের কারণ বলা হইয়াছে। স্ততরাং সমানধর্মটি সর্ব্জদা বিদ্যমান আছে বলিয়া সর্ব্বদা সংশয় হউক, এই আপত্তি হইতে পারে না। সমানধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহার নিশ্চয় সর্ব্বদা বিদ্যমান না থাকার, সর্ব্বদা সংশয়ের কারণ নাই। বিশেষধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে, সেথানে সমানধর্মের নিশ্চর থাকিলেও আর সংশয় হয় না; এ জন্ম সংশয়মাত্রেই "বিশেষাপেক্ষা" থাকা আবশুক, ইহা বলা হইয়াছে। "বিশেষাপেক্ষা" কথার দারা বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, তাহার স্মৃতিই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে "বিশেষস্মৃতিসহিতাৎ" এই কথার দ্বারা বিশেষধর্মের স্মৃতি সহিত সমানধর্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশ্যের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেখানে বিশেষধর্মের উপলব্ধি জন্মিয়াছে, দেখানে বিশেষধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, কেবল তাহার স্মৃতি নাই, স্মুতরাং দেখানে সংশয়ের কারণ না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, স্থতরাং সর্বাদা সংশ্যের • আপত্তি নাই। সংশয়লক্ষণ-স্থত্যোক্ত "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা দ্বারা সংশয়মানে যে "বিশেষাপেক্ষা" থাকা আবশুক বলিয়া হুচিত হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ—বিশেষ স্মৃতি, ইহা ভাষ্যকার সেই স্থাভাষ্যের শেষে এবং এই স্থাভাষ্যের শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিন্নাছেন। সংশন্নস্থলে বিশেষধর্মোর উপলব্ধি থাকিবে না, পূর্ন্বদৃষ্ট বিশেষধর্মোর স্মৃতি থাকিবে, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। এবং সেই ফুত্রে সমানধর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের নিশ্চয়ই যে পঞ্চবিধ সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে, ঐ পাঁচটি পদার্থকেই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই, ইহাও ভাষ্যকার এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষিস্থত্তের দ্বারা তাহা কিরুপে বুঝা যাম, তাহাও ভাষ্যকার পূর্নের বলিয়া আদিয়াছেন। দেখানে বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইন্নাছে, এই কথাও কল্লাস্ভৱে তিনি বলিন্নাছেন। "উপপত্তি" শব্দের "নিশ্চর" অর্থ প্রচণ করিলে মহর্ষিস্থত্তের দারা সহজেই সমানধর্ম্মের নিশ্চয় ও অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয়কে সংশ্যুবিশেষের কারণ বলিয়া পাওয়া যায়। বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটির নিশ্চয়বোধক কোন শব্দ সেই স্থুত্তে না থাকিলেও প্রযোজকত্ব অর্গে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইলে বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটিকে সংশ্রের প্রয়োজকরূপে বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ তিনটিরও নিশ্চয়কেই সংশ্রের কারণ বলিয়া বুঝা যায়। বিষয়বোধক শব্দের দারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইলে, বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি শব্দের দারাই তাহাদিগের জ্ঞান পর্যান্ত বিবক্ষিত, ইহাও বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এথানে "সমানধর্ম্মাদিভাঃ" এবং "তদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ" এইরূপ কথার দারা সমানধর্ম্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্ত-স্থত্রেও "যথোক্তাধ্যবসায়াৎ" এই কথার দারা ভাষ্যকারের মতে সংশ্রহলক্ষণস্ত্রোক্ত সমানধর্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়ই গৃহীত হইয়াছে।

মহর্ষি প্রথম পূর্ব্বপক্ষ্মত্ত্রে শেষে আর একটি পূর্ব্বপক্ষ হচনা করিয়াছেন যে, যে ছই ধর্ম্মিবিষয়ে সংশয় হইবে, তাহার কোন একটির ধর্মনিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না। কারণ, সেইরূপ ধর্মনিশ্চয় হইলে, দেখানে একতর ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া যায়। ভাষ্যকার সর্বশেষে ঐ পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, সংশয়লক্ষণস্ত্তে একতর ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, এমন কথা বলা হয় নাই। কারণ, দেই ফ্ত্রে "বিশেষাপেক্ষ বিমর্শ দংশর" এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। সংশন্ন বিষয়-ধর্মাদ্বয়ের কোন এক ধর্মীর ধর্ম, বিশেষধর্মাই হইবে। তাহার নিশ্চয় হইলে সেথানে বিশেষধর্মের নিশ্চয়ই হইল। তাহা হইলে আর দেখানে মহর্ষিস্ত্তোক্ত বিশেষাপেক্ষা থাকা সম্ভব হয় না। কারণ, বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া বিশেষধর্মের স্মৃতিই বিশেষাপেক্ষা। বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলে আর ভাহা কিরূপে থাকিবে ? স্থতরাং যথন বিশেষাপেক্ষা সংশয়মাত্রেই আবশুক বলা হইয়াছে, তথন বিশেষ ধর্মারূপ একতর ধর্মোর নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, এ কথা বলা হয় নাই, ইছা অবশ্রস্থ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বেশিক্ত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা কোনরূপেই করা যায় না। মহর্ষির স্থ্রার্থ না বুঝিলেই ঐক্লপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইরা থাকে। মহর্ষিও তাঁহার স্তুত্তের তাৎপর্য্যার্থ বিশদরূপে প্রকটিত করিবার জন্তুই স্ত্রার্থনা বুঝিলে যে সকল অসঙ্গত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে, সেগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উন্দোতকর সেগুলির উত্তর ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে লিখিয়াছেন,—"ন স্ত্রার্থাপরিক্সানাং"। ফল কথা, মহর্ষি তাহার নিজের কথা পরিশ্চুট করিবার জন্ম নানারূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তস্ত্তের দারা সকল পূর্বপক্ষেরই উত্তর স্ত্চনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার যথাক্রমে মহর্ষিস্টিত পূর্ব্রপক্ষগুলির যে উত্তরগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই উত্তরগুলি মহর্ষি সিদ্ধান্তহতের দারা হচনা ক্রিয়া গিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যা ক্রিয়াছেন,—তাহা না বলিলে মহর্ষির ন্যুনতা থাকে। তিনি যে সকল পূর্ব্বপক্ষের পৃথক্ভাবে অবতারণা করিয়াছেন, একটি সিদ্ধান্তস্ত্তের ছারা সেই সমস্তেরই উত্তর হ্চনা করিয়াছেন। হচনার জন্তই হ্ত এবং সেই স্চিত অর্থের প্রকাশের জন্তই ভাষ্য। স্থত্তে বহু অর্ণের হ্চনা থাকে; উহা স্ত্তের লক্ষণ; একথা প্রাচীনগণও বলিয়া গিয়াছেন। ৬।

ব্রহ্মপুত্র, প্রমাণ-ভাষাভাষতীর শেষ ভাগ।

শত্ত্ৰঞ্চ বহবর্থপুচনাদ্ভবতি। যথাহঃ,—

 "লঘ্নি প্চিতার্থানি স্বলাক্ষরপদানি চ।
 সম্বতঃ সারভূতানি প্তাণ্যাহমনীষিণঃ"।—ভামতী ।

# সূত্র। যত্র সংশয়স্তব্রেবমুত্তরোতরপ্রসঙ্গঃ।৭।৬৮॥

অমুবাদ। যে স্থলে সংশয় হইবে, সেই স্থলে এই প্রকার উত্তরোত্তর প্রসন্থ করিতে হইবে [ অর্থাৎ প্রতিবাদী বেখানে সংশয়বিষয়ে পূর্বেবাক্ত পূর্ববিপক্ষগুলির অবতারণা করিবেন, সেখানেই পরীক্ষক পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তসূত্র-স্কৃচিত উত্তরগুলি বলিবেন ]।

ভাষ্য। যত্র যত্র সংশয়পূর্বিকা পরীক্ষা শাস্ত্রে কথায়াং বা, তত্র তত্তৈবং সংশয়ে পরেণ প্রতিষিদ্ধে সমাধিব্বাচ্য ইতি। অতঃ সর্ব্বপরীক্ষা ব্যাপিত্বাৎ প্রথমং সংশয়ঃ পরীক্ষিত ইতি।

অমুবাদ। যে যে স্থলে শাস্ত্রে অথবা কথাতে অর্থাৎ বাদবিচারে সংশয়পূর্ব্বক পরীক্ষা হইবে,সেই সেই স্থলে এই প্রকারে অর্থাৎ পূর্ব্বেণক্ষাবলম্বনে প্রতি-বাদীকর্ত্বক সংশয় প্রতিষিদ্ধ হইলে, এই প্রকারে (সিদ্ধান্তসূত্রোক্ত প্রকারে) সমাধি (উত্তর) বক্তব্য। অতএব সর্ববিপরীক্ষা-ব্যাপকত্ববশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থের পরীক্ষাই সংশয়পূর্ব্বক বলিয়া (মহর্ষি) প্রথমে সংশয়কে পরীক্ষা করিয়াছেন।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়পরীক্ষার শেষে এই প্রকরণেই শিষ্য-শিক্ষার জন্ম এই স্থ্রের দ্বারা বিলিয়াছেন যে, সর্ব্বপরীক্ষাই যখন সংশয়পূর্ব্বক, তথন পদার্থ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক বাদী, বাদ-বিচারেও বিচারাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু ঐ সংশয়ে তিনি স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত কোন পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিবেন না। প্রতিবাদী বাদীর প্রদর্শিত সংশয়ে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিলে, বাদী পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত-স্ত্রুত্তিত উত্তর বলিবেন। উদ্যোত্তকর এই স্ত্রের এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন' করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "পরেণ প্রতিষিদ্ধে" ইত্যাদি কথার দ্বারা তাঁহারও ঐরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই হুত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, "প্রাম্নোজন" প্রভৃতি যে সকল পদার্থের পরীক্ষা মহর্ষি করেন নাই, সেই সকল পদার্থেও যদি কোন বিশেষ সংশয় হয়, তাহা হইলে তাহাতেও এইরূপে অর্থাৎ পূর্কোক্ত প্রকারে উত্তরোত্তর প্রসঙ্গ—কি না উক্তি-প্রভৃতিক্রপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ তদ্রপ পরীক্ষা করিতে হইবে। মহর্ষি সংশয় পরীক্ষার দ্বারা সংশয় হইলে প্রাম্নোজন প্রভৃতি পদার্থেরও এই ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহাই শেষে বলিয়াছেন। মহর্ষির হুত্র পাঠ করিলেও এই তাৎপর্যাই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু ঐ কথাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে,

<sup>&</sup>gt;। "কোহস্ত স্ত্রস্তার্থঃ ? বরং ন সংশব্ধ প্রতিবেদ্ধবাঃ, পরেণ তু সংশব্ধে প্রতিবিদ্ধে এবমূত্রং বাচ্যমিতি শিষ্যং শিক্ষরতি।"—ক্সারবার্ত্তিক ঃ

তিনি এখানে তাহা বলিবেন কেন ? প্রমাণ ও প্রমেয় পরীক্ষার শেষেই "সংশয় হইলে প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থগুলিরও এইরূপে পরীক্ষা করিবে", এই কথা তাহার বলা সঙ্গত। এখানে ঐ কথা বলা সঙ্গত কি না, ইহা চিন্তনীয়। নব্য টীকাকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য ইহা চিন্তা করিয়াছিলেন। তাই তিনি বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার অন্থবাদ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও এই কথা এই সংশয়-পরীক্ষার অঙ্গ নহে, তথাপি সংশয়-পরীক্ষার অধীন বলিয়া মহর্ষি প্রসঙ্গতঃ এই প্রকরণেই এই কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই স্থত্তের যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে এই স্থুত্ত বলা অসঙ্কত হয় নাই। কারণ, মহর্ষি প্রথমোক্ত প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে উল্লন্থন করিয়া সর্বাত্তো সংশয় পদার্থেরই পরীক্ষা করিয়াছেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর স্থচনার জন্মই মহর্ষি এথানে এই স্থত্ত বলিয়াছেন। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, এই শাস্ত্রে বিচার দারা প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেই বিচারাঙ্গ সংশর স্থচনা করিতে হইবে। সেই সংশয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে অর্গাৎ কোন প্রতিবাদী যদি সেখানে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সংশয় থণ্ডন করেন, তাহা হইলে এইরূপে তাহার সমাধান করিবে। নচেৎ কোন পদার্থেরই পরীক্ষা করা যাইবে না। পরীক্ষামাত্রেই যখন বিচারের জন্ম সংশন্ন আবশ্রুক হইবে, তখন সংশন্ন সর্ব্ব পরীক্ষার ব্যাপক। অর্থাৎ যে কোন পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলে, প্রতিবাদী যদি সংশয়ের পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি থণ্ডন করিয়া, সংশয়কেই থণ্ডন করেন, তাহা হইলে তাহার সমাধান করিয়া সংশন্ন সমর্থন করিতে হইবে। নচেৎ সংশন্নপূর্ব্বক বস্তুপরীক্ষা দেখানে কোনরূপেই হইতে পারে না। তাই সর্ব্বাগ্রে সংশয় পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখন কোন প্রতিবাদী প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষায় বিচারাঙ্ক সংশয়কে প্রতিষেধ করিলে, সিদ্ধান্ত-স্থৃতিত সমাধান হেতুর দ্বারা তাহার সমাধান করিতে পারিবে। সংশয়ের কারণ সমর্থন করিয়া সংশয় সমর্থন করিতে পারিলে, তথন প্রতিবাদীর নিকটে প্রমাণাদি সকল পদার্থের পরীক্ষা করিতে পারিবে। ফলকথা, পরীক্ষামাত্রেই পুর্ব্বে সংশয় আবশুক বলিয়া দর্কাণ্ডো মহর্ষি সংশর-পরীক্ষাই করিয়াছেন এবং শেষে এই স্থতের দ্বারা মহর্ষি দেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই স্ত্ত্র-ভাষ্যের শেষে মহধির ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বাব্রে মহর্ষি সংশন্ন পরীক্ষাই কেন করিয়াছেন, তাহার হেতুই যে এই সূত্রে মহর্ষির বক্তব্য, তাহা ভাষ্যকার শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণের ভাষ্যারস্তেও এই কথা বলিয়া আসিয়াছেন। নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্ব্বক নহে। বাদ এবং শাস্ত্রে কাহারও সংশয়পূর্ব্বক নির্ণয় হয় না। ভাষ্যকার নির্ণয়-স্ত্রভাষ্যে এ কথা বলিলেও শাস্ত্র ও বাদে যে বিচার আছে, তাহা সংশন্নপূর্বক। সংশন্ন ব্যতীত বিচার হইতে পারে না, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে সংশন্নকে সর্ব্বপরীক্ষার ব্যাপক বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচম্পতিমিশ্রের এই সমাধান পুর্ব্বেই বলা হইশ্বাছে। ভাষ্যে "শাত্ত্বে কথায়াং বা" এই হুলে "কথা" শব্দের দারা "বাদ"-বিচারকেই ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যাট্টাকীকার বলিয়াছেন। যাহাতে তত্ত্বনির্ণয় বা বস্তুপরীক্ষা উদ্দেশ্য নহে, সেই "জল্ল" ও "বিতণ্ডা" নামক কথা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য্যটীকাকারের

কথার দ্বারা বৃঝা যায়। মূলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশয়পূর্ব্বক পরীক্ষামাত্রেই পরীক্ষক নিজে সংশয়কে পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রতিষেধ করিবেন না, কিন্তু প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে সংশয়ের খণ্ডন করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা তাহার সমাধান করিয়া, সংশয় সমর্থনপূর্ব্বক বস্তু পরীক্ষা করিবেন, ইহাই মহর্থির স্থ্তার্থ 191

সংশয়পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত। ১।

#### ভাষ্য। অথ প্রমাণপরীকা

অনুবাদ। অনস্তর প্রমাণপরীক্ষা—অর্থাৎ সংশয়পরীক্ষার পরে অবসরতঃ উদ্দেশের ক্রমানুসারে মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষা করিয়াছেন।

## সূত্র। প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যৎ ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধেঃ ॥৮॥৩৯॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই। [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহারা প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা কালত্রয়ে অর্থাৎ কোন কালেই পদার্থ প্রতিপাদন করে না। ]

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং নাস্তি, ত্রৈকাল্যাদিদ্ধেঃ, পূর্ব্বাপর-সহভাবাসুপপত্তেরিতি।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই, ষেহেতু (উহাদিগের) ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি আছে (অর্থাৎ ) পূর্ববভাব, অপরভাব ও সহভাবের উপপত্তি নাই।

টিপ্ননী। মহর্ষি গোতম প্রমাণ পদার্থেরই সর্ব্বাত্তা উদ্দেশ করিয়াছেন। উদ্দেশক্রমান্থসারে পরীক্ষা-প্রকরণে সর্ব্বাত্তা প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশরপূর্ব্বক বিলিয়া আর্থ ক্রমান্থসারে সর্ব্বাত্তা সংশর পরীক্ষাই করিয়াছেন। সংশর পরীক্ষা হইয়াছে, এখন আর উদ্দেশ ক্রমের কোন বাধক নাই, তাই অবসর সংগতিতে এখন উদ্দেশক্রমান্থসারেই প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থ পরীক্ষার পূর্বের প্রমাণ পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মধ্যেও প্রথমে প্রমাণ-সামান্তলক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রমাণের বিশেষ লক্ষণগুলি তাহার সামান্ত-লক্ষণপূর্ব্বক। সামান্ত লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায় না। প্রমার অর্থাৎ যথার্থ অনুভৃতির সাধনস্বই

<sup>&</sup>gt;। সংশয়পূর্বকরাৎ সর্বপরীক্ষাণাং পরিচিক্ষিয়নাণেন সংশব্ন আক্ষেপহেত্তির্ন প্রতিবেদ্ধবাঃ,—অপি তু পরেরেবনাক্ষিত্র সংশব্ন উক্তঃ সমাধানহেতুতিঃ সমাধ্যেঃ।—তাৎপর্যাচীকা।

প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ স্থৃচিত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারিটি নামে চারিটি বিশেষ প্রমাণ বলা হইয়াছে। যদি ঐ চারিটিতে পূর্ব্বোক্ত প্রমাদাধনত্বরূপ প্রমাণের সামাত্ত লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। উহাদিগের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থও আর থাকিতে পারে না। কারণ, ঐ চারিটিকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে। প্রমাণের সম্বন্ধে পরীক্ষণীয় কি, এই প্রশ্নোভরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রথমে সম্ভবই পরীক্ষণীয়। তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের সম্ভব অর্থাৎ প্রমাণ আছে কি না, ইহাই প্রথমে পরীক্ষণীয়। সংশয় ব্যতীত বিচার-সাধ্য পরীক্ষা হইতে পারে না, এ জন্ম উদ্যোতকর এথানে বলিয়াছেন যে, সংপদার্থ ও অসংপদার্থের সমান ধর্ম্ম যে প্রমেয়ত্ব, তাহা প্রমাণে আছে। প্রমাণে ঞ সমান ধর্ম-জ্ঞান হইতেছে, কোন বিশেষ দর্শন হইতেছে না, স্থতরাং প্রমাণ সৎ অথবা অসৎ, এইরূপ সংশর হইতেছে। মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষার জন্ম প্রথমে পূর্ব্বোক্ত সংশয় বিষয় দ্বিতীয় পক্ষকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ প্রমাণ অসৎ, প্রত্যক্ষাদি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইন্নাছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণ নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহাই মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষ। প্রমাণ আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, ইহাই তাঁহার উত্তর-পক্ষ। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই পুর্রপক্ষকে শৃত্যাদী বৌদ্ধ মাধামিকের সিদ্ধান্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এখানে মাধ্যমিকের অভিদন্ধি বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই, তাহা रुरेलि लारंक याशिमिशरक अमान वरन, मिश्चिन विठातमर नरर, रेश अमार्गतरे जनताथ, আমার অপরাধ নহে। লোকসিদ্ধ প্রমাণগুলি যথন কালত্ত্বপ্ত পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তথন তাহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, ইহাই মাধ্যমিকের তাৎপর্য্য?। মাধ্যমিক পরে ষাহা বলিয়াছেন, মহর্ষি গোতম বহু কাল পুর্কেই সেই পূর্কপক্ষের উদ্ভাবন ও সমর্থন করিয়। তাহার খণ্ডনের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্গন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের অভিসন্ধি। মহর্ষি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ সাধনে হেতু বলিয়াছেন "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি"। "ত্রৈকাল্য" বলিতে কালত্রম্বর্ত্তিতা। ত্রৈকাল্যের অসিদ্ধি কি না কালত্রম্বর্ত্তিতার অভাব। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাপর সহভাবের অনুপশক্তি।" পূর্ব্বভাব, অপরভাব এবং সহভাব, এই তিনটিকেই এক কথায় বলা হইয়াছে "পূর্ব্বাপর-সহভাব"। প্রমাণে প্রমেয়ের পুর্বভাব অর্থাৎ পূর্বকালবর্ত্তিতা নাই এবং অপরভাব অর্থাৎ উত্তরকালবর্ত্তিতা নাই এবং সহভাব অর্থাৎ সমকালবর্ত্তিতা নাই, ইহাই প্রমাণের পূর্ব্বাপরসহভাবান্থপপতি। ইহাকেই বলা হইয়াছে, প্রমাণের "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি"। ফলকথা, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ব্বকালে থাকে না এবং উত্তরকালে থাকে না এবং সমকালেও থাকে না অর্থাৎ ঐ কালত্তমেই প্রমেয় সাগন করে না, এ জন্ম তাহার প্রামাণ্য নাই। মহর্ষি ইহার পরেই তিন স্ত্তের দারা পুর্বোক্ত "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি" ব্যুৎপাদন করিয়াছেন। ৮।

<sup>&</sup>gt;। প্রত্যক্ষাদয়ো ন প্রমাণজেন বাবহর্ত্তবাঃ কালত্রয়েংপার্থাপ্রতিপাদকত্বাং। ফদেবং ন তৎ প্রমাণজেন ব্যবহ্রিপ্রতে,
যথা শশ-বিবাণং তথা চৈতৎ তন্ত্রাপ্রথেতি।—ভাংপর্যান্টাকা।

ভাষ্য। অস্ত সামান্তবচনস্থার্থবিভাগঃ।

অমুবাদ। এই সামান্যবাক্যের অর্থবিভাগ করিতেছেন [ অর্থাৎ মহর্ষি পূর্বেব ষে শত্তিকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" এই সামান্য বাক্যটি বলিয়াছেন, এখন তিন সূত্রের দ্বারা বিশেষ করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইতেছেন।

### সূত্র। পূর্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ ॥৯॥৭০॥

অমুবাদ। যেহেতু পূর্বে প্রমাণসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমের পদার্থের পূর্বে যদি প্রমাণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষহেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। গন্ধাদিবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং, তদ্যদি পূর্বাং, পশ্চাদৃগন্ধা-দীনাং সিদ্ধিঃ, নেদং গন্ধাদিসন্মিকর্যাত্রৎপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, সেই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ যদি পূর্বের অর্থাৎ গন্ধাদির পূর্বের হয়, পরে গন্ধাদির সিন্ধি হয়, ( তাহা হইলে ) এই সন্ধাদি প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হেতুক উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ যদি গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্বের গন্ধাদি বিষয় না থাকে, তাহা হইলে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত আ্রণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ হেতুক গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মে, এই কথা বলা যায় না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়।]

টিপ্ননী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্থত্রের দারা সামান্ততঃ বলা হইরাছে যে, যাহাদিগকে প্রমাণ বলা হইরাছে, দেই প্রত্যক্ষাদি যথন প্রমেরের পূর্ব্বকাল, উত্তরকাল, সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকে না অর্থাৎ উহার কোন কালে থাকিয়াই প্রমেরিদ্দি করে না, তথন তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই। এখন মহর্ষি তাহার পূর্ব্বোক্ত সামান্ত বাক্যকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্ত প্রমাণ, প্রমেরের পূর্ব্বকালে কেন থাকে না, ইহাই প্রথমে এই স্থত্রের দারা বিলিয়ছেন। মহর্ষি বিলিয়াছেন যে, যেহেতু প্রমেরের পূর্ব্বে প্রমাণের দিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের দির্নিকর্ব হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, অতএব প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্বকালবর্ত্তিতা স্বীকার করা বায় না। মহর্ষির গূড় তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ উৎপত্র হয়, এ কথা প্রত্যক্ষ-লক্ষণ স্থত্রে বলা হইয়াছে। এখন যদি বলা যায় যে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পরেই গন্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ গন্ধাদিরূপ যে প্রমের, তাহার পূর্বেই যদি তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে ঐ প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ষ-জন্ত হয় না। কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি বিষয়ের সহিত দ্রাণাদি

ইন্দ্রিয়ের সির্নিকর্ষ হইবে, সেই গন্ধাদি বিষয় তাহার প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে ছিল না, ইহাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষলকণ-স্ত্রে যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সির্নিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ জন্মে বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সির্নিকর্ম হেতুক যে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, এই সত্যের অপলাপ হইতে পারে না। স্বতরাং বলিতে হইবে যে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্বেও গন্ধাদি বিষয় থাকে এবং তাহার সহিত ঘাণাদির সির্নিকর্ম-জন্মই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে। তাহা হইলে প্রমেয়ের পূর্বেই প্রমাণ থাকে, পরে প্রমেয় সিন্ধি হয়, এ কথা আর বলা বায় না। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষের পূর্বের গন্ধাদি বিষয় না থাকিলে তাহার সহিত ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের স্পর্বকালবর্ত্তিতা থাকা কোন মতেই সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার এথানে মহর্ষি-স্ত্রার্থ বর্ণন করিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যাটীকাকারও এখানে ঐরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন'। ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়ার্থ-সিন্নিকর্মরূপ প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বেভিকরপে পূর্ব্বেপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ, গন্ধাদিবিষয়রূপ প্রমেয় পূর্ব্বে না থাকিলে তাহার সহিত পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ থাকাও অসম্ভব। ইন্দ্রিয় পূর্বের থাকিলেও বিষয় পূর্বের না থাকিলে তাহার সহিত পূর্বের ইন্দ্রিয়র সন্নিকর্ষ হইতে না পারায় পূর্ব্ববর্তী ঐ ইন্দ্রিয়ও তথন প্রমাণরূপে থাকে না। কারণ, বিষয়ের সহিত সন্নিক্ট প্রস্থিয়ই প্রমাণ-পদবাচ্চ হইয়া থাকে।

্পরবর্তী নব্য টীকাকারগণ প্রমার পূর্ব্বে প্রমাণ থাকে না, এইরপেই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রমাণজন্ম যে যথার্থ অমুভূতি জন্মে, তাহাকে বলে "প্রমা"। সেই প্রমা না হওয়া পর্য্যস্ত তাহার সাধনকে প্রমাণ বলা যায় না, ইহাই তাঁহাদিগের মূল তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার কিন্ত প্রমেয়ের পূর্ব্বে প্রমাণ থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ব্বকালীন হইতে পারে না, এইরপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, পরবর্তী স্ত্রে "প্রমাণ হইতে প্রমেয় দিদ্ধি হয় না" এইরপ কথাই আছে। প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাব উপপন্ন হয় না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রে মহর্বির কথা বলিয়া ভাষ্যকার বৃ্ঝিয়াছেন। পরবর্তী স্ত্রে ইহা পরিক্ষৃট হইবে।

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমেয়পূর্ব্বকালবর্তিতা থাকিতে পারে না, এই ব্যাখ্যা করিলেও, এই প্রণালীতে অমুমানাদি প্রমাণত্রেরও প্রমেয়পূর্ব্বকালপূর্ব্বর্তিতা সম্ভব নহে, ইহাও তাৎপর্য্য বলিয়া বৃঝিতে হইবে। মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা তাহাও স্থৃচিত করিয়াছেন। তবে মহর্ষি স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রত্যক্ষমাত্রের কথা বলায় ভাষ্যকারও কেবল প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়াই স্থ্রোর্থ বর্ণন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ স্থ্রার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রমার পূর্ব্বে, প্রমাণ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমাণ থাকিলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষহেতুক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রভৃতি হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমিতির উৎপত্তি হয় না। এই স্থ্রে 'প্রমাণসিদ্ধেনী' এই স্থলে সামান্যতঃ সকল প্রমাণবোধক 'প্রমাণ' শব্দ আছে

<sup>&</sup>gt;। জ্ঞানং হি প্রমাণং, তদ্যোগাৎ প্রমেয়মিতি চ অর্থ ইতি চ ভবতি। তদ্যদি প্রমাণং পূর্বং প্রমেয়াদর্থাত্রৎ-পদাতে, ততঃ প্রমাণাৎ পূর্বং নামাবর্থ ইতি ইক্রিয়ার্থেত্যাদিস্ত্রবাঘাতঃ।—তাৎপর্যটিকা।

বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ স্তার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং প্রমাণমাত্রের ত্রৈকাল্যানিদ্ধি ব্যুৎপাদনই মহর্ষির কর্ত্তব্য; স্থতরাং মহর্ষি এই স্থ্রে প্রমাণ শব্দের দ্বারা সকল প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা প্রতাক্ষাদি প্রমিতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই বৃত্তিকার প্রভৃতির ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ভাষ্যকার এই স্তর্গেষে কেবল "প্রত্যক্ষ" শব্দ দেখিয়া বৃত্তিকার প্রভৃতির ন্যায় ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেমন প্রমেরের পূর্ককালবর্ত্তিতা নাই, তত্ত্রপ অনুমানাদি প্রমাণেও ঐরূপে প্রমেরের পূর্ককালবর্ত্তিতা নাই, ইহা বৃত্তিকে হইবে। মহর্ষি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমেয়পূর্ককালবর্ত্তিতা থাকিতে পারে না, ইহা ব্লিয়া অন্যান্য প্রমাণেও উহা থাকিতে পারে না, ইহা স্চনা করিয়া গিয়াছেন, মতান্তরররূপে বৃত্তিকারও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। ১।

## সূত্র। পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়-সিদ্ধিঃ ॥১০॥৭১॥

অনুবাদ। পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পরে প্রমাণের উৎপত্তি হইলে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না [অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না। যাহা পূর্বের নাই, তাহা হইতে পরে প্রমেয়সিদ্ধি হইবে কিরুপে ?]

ভাষ্য। অসতি প্রমাণে কেন প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়ঃ স্থাৎ। প্রমাণেন থলু প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়মিত্যেতৎ সিধ্যতি।

অনুবাদ। প্রমাণ না থাকিলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে পদার্থ কাহার দ্বারা প্রমীয়মাণ হইয়া (যথার্থরূপে অনুভূয়মান হইয়া) প্রমেয় হইবে ? পদার্থ প্রমাণের দ্বারাই প্রমীয়মাণ হইয়া "ইহা প্রমেয়" এইরূপে সিদ্ধ (জ্ঞাত) হয় [ অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অনুভূয়মান হইলেই সেই পদার্থ প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হয়। যদি সেই পদার্থের পূর্বের প্রমাণ না থাকে, তাহার পরেই প্রমাণসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর উহা প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাকে আর প্রমেয় বিলয়া বুরা ধার না।

টিপ্পনী। প্রমেয়ের পূর্ব্বে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা পূর্ব্বস্থতে বলা হইয়াছে।
এখন এই স্তত্তের দারা প্রমেয়ের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা বলা হইতেছে।
তাৎপর্য্য এই যে, যদি প্রমেয়ের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমেয়ের পূর্ব্বে প্রমাণ থাকে না,
ইহা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে আর প্রমাণ হইতে প্রমেয়িদিদ্ধি হইতে পারিল না। প্রমাণ
যদি প্রমেয়ের পূর্বের্ব না থাকিয়া পরেই থাকিল, তাহা হইলে উহা প্রমেয়ের সাণক হইবে কির্মুপে,
উহা হইছে প্রমেয়িদিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় কির্মেপ? আপত্তি হইতে পারে যে, প্রমেয় বিষয়াট

প্রমাণের পূর্ব্বেই আছে ; কারণ, তাহা প্রমাণের অধীন নহে, তদিষয়ে প্রমাজানই প্রমাণের অধীন। ঐ প্রমাজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রমাণ না থাকিলে উহা জনিকে পারে না, স্নতরাং প্রমাণকে ঐ প্রমাজ্ঞানের পরকালবর্ত্তী বলিলে, প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না, এই কথাই বলা সঙ্গত। প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারে না, এ কথা বলা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার এই আপত্তির স্থচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমেয়বস্ত স্বরূপ প্রমাণের অধীন নহে, তাহা হইলেও ঐ বস্তুর প্রমেয়ন্ত্র প্রমাণের অধীন; সেই প্রমেয়ত্বও যদি প্রমাণের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে উহা আর প্রমাণের অধীন হয় না'। তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমীয়মাণ হইলে তথন সেই বস্তুকে প্রমেয় বলে। পুর্বের প্রমাণ না থাকিলে তথন সেই বস্ত প্রমীয়মাণ না হওয়ায়, তথন তাহাকে প্রমেয় বলা যার না। প্রমাজানবিষয়ত্বই প্রমেয়ত্ব। প্রমাণ ব্যতীত যথন প্রমাজান জন্মিতে পারে না, তথন প্রমাণের পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু পূর্ব্বে প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হওয়ায় পূর্ব্বে প্রমেয় সংজ্ঞা লাভ করে না এবং ত্ত্বন তাহার প্রমেয়ত্বও থাকে না। উদ্যোতকরও এই তাৎপর্যো বলিয়াছেন যে, প্রমেয় সংজ্ঞা প্রমাণনিমিত্তক। পূর্ব্বে প্রমাণ না থাকিলে তথন বস্তুর প্রমেয় সংজ্ঞা হইতে পারে না। ভাষ্যকারও পরে এই কথা-প্রদক্ষে প্রমেরদংজ্ঞার কথাই বলিয়াছেন। ফলকথা এই যে, প্রমের বস্তুর স্বরূপ প্রমাণের পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকিলেও উহা প্রমেয় নামে প্রমেয়ত্বরূপে পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকে না। কারণ, প্রমাণই বস্তুকে ঐ ভাবে সিদ্ধ করে। অতএব প্রমাণ প্রমেয়ের পরকালবর্তী হইলে অর্গাৎ প্রমেয়ের পূর্ব্বে না থাকিলে, প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, এই কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই। প্রমাণ পূর্ব্বে না থাকিলে তাহা হইতে প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য। তাহা হইলে প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না, এই কথাই ফলতঃ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থুত্তে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না, এইরূপ কথা থাকায় প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাবের অমুপপত্তিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; নব্য টীকাকারগণের গ্রায় প্রমাজ্ঞান ও প্রমাণের পূর্ব্বাপর সহভাবের অনুপপত্তির ব্যাখ্যা করেন নাই। ১০।

# সূত্র। যুগপৎ সিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্ত্বাৎ ক্রম-রত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্॥ ১১॥ ৭২॥

অনুবাদ। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ একই সময়ে প্রমাণ ও প্রমেয়ের সিদ্ধি হইলে জ্ঞানগুলির প্রতিবিধয়ে নিয়তত্বশতঃ ক্রমবৃত্তির থাকে না। [ অর্থাৎ যদি বলা যায় যে, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ববিধালীনও নহে, উত্তরকালীনও নহে, কিন্তু সমকালীন, তাহা হইলে প্রতিবিধয়ে জ্ঞানগুলি একই সময়ে হইতে পারে, উহারা যে ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায়।]

ভাষ্য। যদি প্রমাণং প্রমেরঞ্চ যুগপদ্ভবতঃ, এবমপি গন্ধাদিদ্বিদ্রেয়ার্থের জ্ঞানানি প্রত্যর্থনিয়তানি যুগপৎ সম্ভবন্তীতি। জ্ঞানানাং
প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাবঃ। যা ইমা বুদ্ধয়ঃ ক্রমেণার্থের বর্ত্তবে
তাসাং ক্রমবৃত্তিত্বং ন সম্ভবতীতি। ব্যাঘাতশ্চ ''যুগপজ্জানারুংপত্তির্মনদাে লিঙ্গ''মিতি।

এতাবাংশ্চ প্রমাণপ্রমেয়য়োঃ সদ্ভাববিষয়ঃ, স চানুপ্রপন্ন ইতি, তত্মাৎ প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং ন সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। যদি প্রমাণ ও প্রমেয় যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে হয়, এইরূপ হইলেও গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে নিয়ত জ্ঞানগুলি একই সময়ে দস্তব হয়। জ্ঞানগুলির প্রত্যর্থনিয়তববশতঃ অর্থাৎ জ্ঞানগুলি প্রতিবিষয়ে নিয়ত আছে বলিয়া তাহাদিগের ক্রমবৃত্তির (ক্রমিকত্ব) থাকে না। (বিশদার্থ) এই যে, জ্ঞানগুলি ক্রমশঃ বিষয়সমূহে জন্মিতেছে, তাহাদিগের ক্রমবৃত্তির সম্ভব হয় না । অর্থাৎ গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞানগুলি সকলে একই সময়ে জন্মে না, উহারা ক্রমে ক্রমেই জন্মে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয় যদি একই সময়ে জন্ম, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানগুলিও একই সময়ে জন্ম বলিতে হয়। তাহা হইলে উহাদিগের ক্রমিকত্ব যাহা দৃষ্ট, সেই দৃষ্ট ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ] এবং "একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া মনের লিঙ্ক" এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে [ অর্থাৎ একই সময়ে অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিলে যুগপৎ অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এই কথা যে স্ক্তি বলা হইয়াছে, সেই সূত্রের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।]

এই পর্যন্তই প্রমাণ ও প্রমেয়ের সন্তাবের বিষয় [ অর্থাৎ পূর্বকাল, উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্রাই প্রমাণ ও প্রমেয়ের থাকিবার স্থান, ইহা ভিন্ন আর কোন কাল নাই, স্ত্তরাং আর কোন কালে প্রমাণ ও প্রমেয় থাকার সন্তাবনাই নাই। ] সেই কালত্রাই অনুপপন্ন, অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রমাণত্ব সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। প্রমাণ প্রমেরের পূর্ব্বকালেও থাকে না, উত্তরকালেও থাকে না, ইহা পূর্ব্বোক্ত তুই স্থ্যের দারা বুঝান হইয়াছে। এখন এই স্থ্যের দারা প্রমাণ ও প্রমেরের সমকালবর্তিতা বলিলে ষে দোষ হয়, তাহা বলিয়া উহাদিগের সমকালবর্ত্তিতা বগুন করিতেছেন। গদ্ধ প্রভৃতি পদার্গগুলিকে "ইন্দ্রিয়ার্থ" বলা হইয়াছে। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ছারা ক্রমশঃ ঐ গন্ধাদির প্রতাক্ষ হইয়া থাকে। একই সময়ে গন্ধ প্রত্যক্ষ এবং রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম এই জন্মই মনকে অতি সুন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ আবশুক। মন অতি স্ক্ল বলিয়াই যথন ভ্রাণেক্রিয়ে সংযুক্ত থাকে, তথন চক্ষুৱাদি কোন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত থাকিতে পারে না। স্থতরাং আণেব্রিয়ের দারা গন্ধ-প্রতাক্ষকালে চক্ষুরাদির দারা রূপাদির চাক্ষুর প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না ৷ খ্রাণেন্দ্রিয়ন্ত মন খ্রাণেন্দ্রিয় হইতে চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ে যাইয়া সংযুক্ত হইলে, তথন চাক্ষুষ প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্ম। তাহা হইলে গদ্ধাদি প্রত্যক্ষরপ ফ্লানগুলি একই সময়ে জন্মে না, উহারা কালবিলম্বে ক্রমশঃই জন্মে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। প্রমাণ ও প্রমেয় সমকালবর্ত্তী হইলে ঐ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্য হইয়া পড়ে, উহাদিগের ক্রমিকত্ব থাকে না। অর্থাৎ উহারা একই সময়ে উৎপন্ন হইলে উহাদিণের ক্রমবৃত্তিত্ব-সিদ্ধান্ত থাকে না। উহাদিণের ক্রমবৃত্তিত্বই দৃষ্ট বা অনুভবসিদ্ধ, তাহা না থাকিলে দৃষ্ট-ব্যাঘাত-দোষ হয়, ইহাই এখানে মহর্ষির মূল বক্তব্য। প্রমান ও প্রমের সমকালবর্ত্তী হইলে জ্ঞানগুলির ক্রমর্ভিত্ব থাকে না কেন ? মহর্ষি ইহার হেডু বলিয়াছেন—"প্রত্যর্থনিয়তত্ব"। জ্ঞানগুলি গ্রন্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ে নিয়ত অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ হইয়া প্রাকিলেই জ্ঞানগুলিকে "প্রত্যর্থনিয়ত" বলা যায়। মহর্ষির গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদি **প্রমাণের** সমকালেই প্রমেয় থাকে, তাহা হইলে যেথানে গন্ধ পদার্থে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ধ আছে এবং ক্রণপদার্থেও চক্ষুবিল্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছে, সেখানে গন্ধগ্রাহক প্রমাণ ও রূপ**গ্রাহক প্রমাণ** প্রাকার, তাহার সমকালে গন্ধ ও রূপ প্রমের হইরাই আছে। তাহা হইলে সেই একই সময়ে গন্ধবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রূপবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই হুই জ্ঞানই আছে বলিতে হুইবে। কারণ, প্রমাণ-জন্ম যে জ্ঞান অর্গাৎ প্রমা, তাহার বিষয় না হুইলে কোন বস্তুই প্রমেয়-পদবাচ্য হইতে পারে না; প্রমার বিষয় না হওয়া পর্য্যস্ত বস্তুর প্রমেয়ম্ব বা প্রমেয় সংজ্ঞা হইতে পারে না। যদি প্রমাণের সমকালেই প্রমেয় থাকে, তাহা হইলে তখন তদ্বিষয়ে প্রমাজ্ঞানও থাকে বলিতে হইবে। গন্ধাদি প্রত্যেক বন্তুর <mark>প্রমাণ উপস্থিত হইলে,</mark> ভৎকালেই যদি ঐ গন্ধাদি প্রমেষ-পদবাচ্য হইয়া দেখানে থাকে, ভাহা হইলে **ঐ গন্ধাদি** প্রত্যেক বিষয়ে তথন তাহার প্রমাজ্ঞানগুলি আছেই বলিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ **জ্ঞানগুলিকে** প্রত্য<sup>্</sup>নিয়ত বলিতে হইল। বাহা প্রমাণের সমকালে প্রতিবিষয়ে আছেই, তাহা "প্রত্যর্থনিয়ত"। . তাহা হইলে গন্ধাদি-প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হইল। **প্রমাণের সমকালেই দ্বর্ধন** উহাদিগের সতা মানিতে হইল, নচেৎ প্রমাণ-সমকালে প্রমেরের সত্তা মানা বা**য় না, তথন উহাদিগের** ক্রমিকন্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্ভব হইল না। এ সিদ্ধান্তের অপলাপ করিলে প্রথমাধ্যারে বে, "যুগপভ্জানা-ন্থুৎপত্তির্মনদো লিঙ্গং" (১৬ হুত্র ) এই হুত্রটি বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাপাত হইল। ঐ হুত্রে একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই *মনের লিম্ব বলা হই*য়াছে। একই সম**রে অনেক** জ্ঞান হয় না, এই দিদ্ধান্ত রক্ষার জন্মই মনকে অতি স্কন্ধ বলা হইয়াছে। একই সময়ে অনেক

ক্সান না হওয়াই তাদৃশ অতি হুন্দ মনের সাধক। এখন একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি শীকার করিলে পূর্বোক্ত ঐ হুত্রটিও ব্যাহত হইয়া যায়।

ভাষ্যকার ধাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই ভাব ভিন্ন আর কোন ভাব বুঝা বার না। অন্থ ভাবে ভাষ্যকারের কথা প্রকৃত হলে সঙ্গত বলিয়া বুঝা বার না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, গন্ধাদি ইক্রিয়ার্থগুলি এবং তাহাদিগের জ্ঞানগুলি উপস্থিত হইলে জ্ঞানের যৌগপদ্য হয়, স্থতরাং জ্ঞানগুলির ক্রমবৃতিত্ব বাহা দৃষ্ট, তাহার ব্যাঘাত হয়। উদ্যোতকরও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই কথা বলিয়াছেন, বৃবিতে হয়। নচেৎ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্যের আপত্তি হইবে কিরপে ? ঐ আপত্তি সঙ্গত করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ভাবেই করিতে হইবে।

বৃত্তিকার বিধনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই স্থত্যোক্ত আপত্তি সঙ্গত করিবার জন্ম অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানগুলি অর্থবিশেষনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিশেষ। স্কুতরাং জ্ঞানের যৌগপদ্য নাই, ক্রমবৃত্তিত্বই আছে। প্রমাণ ও প্রমা যদি একই কালে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানের ঐ ক্রমর্ভিত্ব থাকে না। যেমন পদজ্ঞানরূপ প্রমাণ শব্দ-ৰিষয়ক প্ৰত্যক্ষ, তজ্জ্য শব্দবোধন্নপ প্ৰমাজ্ঞান পদাৰ্থ-বিষয়ক এবং পরোক্ষ। ঐ বিজ্ঞাতীয় প্ৰমাণ ও প্রমাত্রপ জ্ঞানদ্বরের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। কারণের পরেই কার্য্য হইয়া থাকে, স্মৃতরাং পদজ্ঞানের পরেই শাব্দবোধ হইবে। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রমাণ ও অমুমিতি প্রভৃতি প্রমাতেও এইরূপ যৌগপদ্যের আপত্তি বৃঝিতে হইবে। ঐ প্রমাণ ও গ্রমারূপ জ্ঞানছয়ের কার্য্য-কারণভাব থাকায় কথনই উহাদিগের যৌগপদ্য সম্ভব হর না। প্রমাণ ও প্রমার সমকালবর্ত্তিতা স্বীকার করিলে উহাদিগের যৌগপদাের আপতি হয়, ক্রমবৃত্তিত্ব থাকে না। বৃত্তিকার এই স্থত্ত এরং ইহার পূর্বাহতটিকে অনুমানাদি প্রমাণ-স্থলেই সংগত বলিয়াছেন। বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় স্ত্রোক্ত প্রত্যর্থনিয়তত্ব এই হেতু জ্ঞানের ক্রমবৃতিত্বের সাধক, ক্রমবৃতিত্বাভাবের সাধক নহে। মহর্ষি-স্থতের দারা সরলভাবে কিন্তু ঐ হেতুকে ক্রমবৃত্তিদাভাবেরই সাধকরূপে ব্ঝা ধার। পরস্ত বুভিকার স্ত্রোক্ত "প্রত্যর্থনিয়ত্ত্ব" শব্দের দ্বারা যে অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সরলভাবে বুঝা যায় না। এবং বৃত্তিকারোক্ত অর্থবিশেষ-নিয়তত্বমাত্র জ্ঞানের ক্রমবৃত্তিত্বের সাধক হয় কিরুপে, এবং বৃত্তিকারের ব্যাখ্যাত্মসারে মহর্ষি প্রমাণ-সামান্ত-পরীক্ষায় প্রথমোক্ত প্রতাক্ষ প্রমাণ ত্যাগ করিয়া, অনুমানাদি স্থলেই পূর্বেলক্ত ছুইটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র বলিলে, তাহার न्। न्। व्य कि मां, देशं प्र किसनीय । स्थीशं व पर कथा विस्न कतित्वन ।

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রভাক্ষ স্থলে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিলেও, ইহার দারা এই ভাবে অনুমানাদি স্থলেও পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যাত হইরাছে। কারণ, অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানেরও বৌগপদ্য স্থামাচার্য্যগণের সম্মত নহে। একই সময়ে কোন প্রকার জ্ঞানদ্বরই জন্মে না। অনুমানাদি প্রমাণ ও তাহার প্রমেয়কে সমকালবর্ত্তী বলিলে, বেখানে অনুমানাদি প্রমাণ আছে, সেখানে তৎকালেই তাহার প্রমেয় আছে, স্থতরাং অনুমিতি প্রভৃতি প্রমাজ্ঞানও তৎকালে আছে, ইহা বলিতে হইবে, নচেৎ তথন প্রমেয় থাকিতে পারে না। প্রমা জ্ঞানের বিষয় না হইলে তাহা প্রমেয়-পদ্বাচ্য

হর না। তাহা হইলে অনুমানাদি প্রমাণরপ ষে-কোন জাতীর জান এবং তজ্জন্ত অনুমিতি প্রভৃতি প্রমাজ্ঞান, এই উভর জ্ঞানের যৌগপদ্য হইরা পড়ে। তাহা হইলে উহাদিগের ক্রমবৃতিষ্বসিদ্ধান্ত থাকে না। ফলতঃ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাস্থ্যারে প্রমাণমাত্রেই এই স্থ্রোক্ত আপত্তি সঙ্গত
হর। ভাষ্যকার প্রমাণ ও প্রমেরের সমকালবর্ত্তিতা-পক্ষ ধরিয়াই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
কেন করিয়াছেন, তাহা পূর্বস্ত্রে বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ প্রমাণ ও প্রমাজ্ঞানের সমকালবর্ত্তিতা-পক্ষ ধরিয়া স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার শেষে বলিন্নাছেন যে, কেহ কেহ এই স্ত্রের ব্যাখ্যা করেন,—প্রমাণ ও প্রমেরের যুগপৎ সিদ্ধি অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান হয় না। কারণ, তাহা হইলে জ্ঞানগুলির অ্থবিশেষ-নিয়তত্বশতঃ যে ক্রমবৃত্তির আছে, তাহা থাকে না। যেমন ঘট-প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রমাণ, ঘট প্রমের। ঐ চক্ষুরপ প্রমাণের জ্ঞান এবং ঘটের জ্ঞান একই সময়ে হইতে পারে না। কারণ, চক্ষুর জ্ঞান অমুমিতি, ঘটের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অমুমিতি ও প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। এই ব্যাখ্যায় স্ক্রম্থ "সিদ্ধি" শব্দের অর্থ জ্ঞান। এই ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, প্রমাণ ও প্রমেরের যুগপৎ জ্ঞান হয় না, এ কথা এখানে অনাবশুক। প্রমাণের ত্রেকাল্যাসিদ্ধি বুবাইতেই মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়ের সমকালবর্ত্তিতাই থণ্ডন করিন্নাছেন। বৃত্তিকার প্রভৃতি এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

ভাষ্যকার স্ত্রত্রের ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, প্রমাণ, প্রমেয়ের পূর্বকাল, উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্রেরই যখন থাকে না, অর্থাৎ ঐ কালত্রেরে কোন কালেই যখন পদার্থ প্রতিপাদন করে না, আর কোন কালও নাই, যেখানে থাকিয়া পদার্থ প্রতিপাদন করিবে, স্থতরাং প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব হয় না, প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই, উহা অলীক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

ভাষ্য। স্বস্থা সমাধিঃ। উপলব্ধিহেতোরুপলব্ধিবিষয়স্য চার্থস্য পূর্বাপরসহভাবানিয়মাদ্যধাদর্শনং বিভাগবচনম্।

किह्न निक्षा शिवास के विश्व के विश्व कि विष्य कि विश्व क

ं অমুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধি অর্থাৎ সমাধান ( বলিতেছি )।

উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্থের অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাবের নিয়ম না থাকায় খেরূপ দেখা বায়, তদনুসারে বিভাগ করিয়া (বিশেষ করিরা) বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই ষে, কোন স্থলে উপলব্ধির হেতু পূর্ব্বে থাকে, উপলব্ধির বিষয় পরে থাকে, যেমন জায়মান পদার্থের সম্বন্ধে সূর্য্ব্যের প্রকাশ। কোন ছলে উপলব্ধির বিষয় পূর্বের থাকে, উপলব্ধির হেডু পরে থাকে, যেমন **অবস্থিত পদার্ঘের সম্বন্ধে প্রদীপ।** কোন স্থলে উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির বিষয় মিলিত হইয়া অর্থাৎ এক সময়েই থাকে, যেমন ধূমের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞায়মান ধূমের বারা অগ্নির জ্ঞান হয়। উপলব্ধির হেতুই প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয় কিন্তু প্রমের। প্রমাণ ও প্রমেরের পূর্ববাপর সহভাব এই প্রকার অনিয়ত হইলে, অর্থাৎ শামান্ততঃ প্রমাণ-মাত্রই প্রমেয়ের পূর্ববকালবর্ত্তী অথবা উত্তরকালবর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী, এইরূপ নিয়ম না থাকায় অর্থকে অর্থাৎ প্রমেয়কে যে প্রকার দেখা ষাইবে, সেই প্রকারে বিভাগ করিয়া (বিশেষ করিয়া) বলিতে হইবে [ অর্থাৎ বেখানে প্রমোর প্রমাণের পরকালবর্ত্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; বেখানে পূর্বকালবর্ত্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; যেখানে সমকালবর্ত্তী, সেখানে ভাছাই বলিতে হইবে। যে প্রমেয়-পদার্থকে ষেরূপ দেখা ষাইবে, পৃথক্ করিয়া ভাছাকে সেইরূপই বলিতে ইইবে, সামাগুতঃ প্রমেয়মাত্রকে প্রমাণের পূর্ববকালবর্ত্তী व्यथवा উত্তরকালবর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী বলা যাইবে না, কারণ, ঐরূপ কোন নিয়ম নাই ] তাহা হইলে একান্ততঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, সামান্তের দারাই অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রমেয় পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই (পূর্ববপক্ষসূত্রে) বিশেষ করিয়া প্রতিষেধ বলা হইয়াছে, [ অর্থাৎ কোন প্রমেয় যখন কোন স্থলে প্রমাণের পরকাল-বৰ্ত্তী হয়, কোন প্ৰমেয় প্ৰমাণের পূৰ্ব্বকালবৰ্ত্তী হয়, আবার কোন প্ৰমেয় কোনও হলে প্রমাণের সমকালবর্ত্তীও হয়, তখন একান্তই যে প্রমেয়ে প্রমাণের পূর্ব্বকাল-ৰ**ৰ্ক্তিভা নাই এবং উত্তর**কালব**র্ক্তিভা নাই এবং সমকালবর্ক্তিভা নাই, এইরূপ নিষেধ** করা বায় না। প্রমেয়-সামান্তকে অবলম্বন করিয়া বিভাগপূর্বক অর্থাৎ তাহাতে প্রমাণের উত্তরকালবর্ত্তিভা নাই, পূর্বকালবর্ত্তিভা নাই এবং সমকালবর্ত্তিভা নাই, এইরূপে যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি প্রমাণ-দামান্ত পরীক্ষার জন্ত প্রেথমে বে পূর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, পরে ভাহার সমাধান করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানেই মুহর্ষি-স্চিত দমাধানের বিশদ বর্ণন করিয়া,

তাঁহার ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতু বলা ইইয়াছে, তাহা প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, স্থতরাং হেস্বাভাস, হেস্বাভাসের দারা সাধ্য সাধন করা বায় না। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে নাই কেন ? ইহা বৃঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণ উপলব্ধির সাধন, প্রমেয় উপলব্ধির বিষয়। উপলব্ধির সাধন এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্থের পূর্ব্বাপর সহভাবের নিরম নাই। অর্থাৎ কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ পূর্ব্ববর্তী হইয়াও পরজাত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে; যেমন স্র্য্যের আলোক তাহার পরজাত পদার্গের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্ধ তাহার পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। স্বেমন প্রদীপ তাহার পূর্ব হইতেই অবস্থিত ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। এবং কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন-পদার্গ তাহার সমকালীন পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন জ্ঞায়মান ধুম তাহার সমকালীন অগ্নির উপলব্ধির সাধন হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উপলব্ধির সাধন-পদার্থ বে উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ব্বকালবর্তীই হয়, অথবা উত্তরকালবর্তীই হয়, অথবা সমকালব তীই হয়, এমন কোন নিয়ম নাই। বেখানে যেমন দেখা যায়, তদফুসারে বিশেষ করিয়াই উহাদিগের পূর্ব্বাপর সহভাব বলিতে হইবে। তাহা হইলে উপলব্ধির সাধন-পদার্থে ষে উপলব্ধির বিষয়-পদার্গের পূর্ব্বকালীনত্ব অথবা উত্তরকালীনত্ব, অথবা সমকালীনত্ব, ইহার কোনটি কুজাপি একান্তই নাই, ইহা বলা গেল না। স্থতরাং উপলব্ধির সাধন প্রমাণ-পদার্থেও উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়-পদার্থের পূর্ব্বকালীনত্বাদির ঐকান্তিক নিষেধ বলা ধায় না । স্থলবিশেষে প্রমাণে প্রমেষের পূর্ব্বকালীনন্ধাদি থাকিলে, সামান্ততঃ প্রমাণ ও প্রমেয় ধরিয়া ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বলা ষান্ত্র না। পূর্ব্বপক্ষী সামান্ততঃ প্রমের পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সামান্ততঃ প্রমাণ-পদার্থে প্রমের-সামান্তের পূর্বকালীনস্থাদি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন, স্থতরাং ঐ নিষেধ উপপন্ন হয় না। প্রমাণে প্রমেরের পূর্বকালীনস্বাদির ঐকাস্তিক নিষেধ করিতে না পারায় ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেডু তাহাতে নাই, স্থতরাং উহা অসিদ্ধ। স্থায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকর এখানে পূর্ব্বপক্ষীর অমুমানে স্বতন্ত্র-ভাবে কমেকটি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যদি পদার্থ সাবন না করে, তাহা হইলে দেগুলিও অসিদ্ধ, তাহাদিগকে "প্রত্যক্ষ প্রভৃতি" বলিয়া গ্রহণ করাই ষার না। তাহাদিগকে পদার্গ-সাধক বলিয়া স্বীকার করিলে আর তাহাদিগের অপ্রামাণ্য বলা যায় না এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নিষেধ করিলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ নিষেধ হয় না। ধর্মের নিষেধ হইলেও তাহার দারা ধর্মী অলীক হইতে পারে না। ধর্ম ও ধর্মীকে অভিন বলিলে "প্রত্যক্ষাদীনাং" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির উপপত্তি হয় না এবং "প্রামাণ্য" এই স্থলে ভাবার্থে তদ্ধিত প্রত্যেরও উপপত্তি হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ষষ্টা বিভক্তি এবং ভাবার্থ তদ্ধিত প্রভাষের দারা প্রামাণ এবং তাহার ধর্ম ভিন্ন পদার্থ বলিরাই সিদ্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই ব্লিলে অন্ত প্রমান স্বীকৃত বলিয়া বুঝা যায়। অন্ত প্রমাণ স্বীকার করিলে ভাহাতে অপ্রামাণ্য না থাকায় ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে অপ্রামাণ্যের সাধক বলা যায় না। অভ্য প্রমাণ স্বীকার

না করিলে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা যার না। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় না এবং অক্স প্রমাণ না থাকিলে "প্রত্যক্ষাদীনাং" এই কথা নিরর্গক হয়। "প্রমাণ নাই" এইরূপ কথাই বলা উচিত হয় এবং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণে থাকে না। কারণ, ত্রিকালের ভাবই ত্রৈকালা, তাহার অসিদ্ধি প্রমাণে থাকিবে কেন? যদি বল, "ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধি" শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্যার্থ বৃঝিতে হইবে —কালত্রেরে পদার্গের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাই হেতু, তাহা প্রমাণে আছে। তাহা হইলে হেতু ও সাধ্যবর্দ্ম একই হইয়া পড়িল। কারণ, যাহাকে বলে কালত্রেরে পদার্গের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাকই বলে অপ্রামাণ্য। যাহাই সাধ্যবর্দ্ম, তাহাই হেতু হইতে পারে না, তাহাতে "সাধ্যাবিশেষ" দোষ হয়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও "ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধি" বলিতে কালত্রের পদার্গের অপ্রতিপাদকত্বই বৃঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে ঐ হেতু প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভাষ্য। সমাখ্যাহেতোত্ত্বৈকাল্যযোগাত্তথাভূতা সমাখ্যা।
যৎ পুনরিদং পশ্চাৎ দিদ্ধাবদতি প্রমাণে প্রমেয়ং ন দিধ্যতি, প্রমাণেন
প্রমীয়মাণোহর্থ: প্রমেয়মিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। প্রমাণমিত্যেতস্থা:
সমাখ্যায়া উপলব্ধি-হেতুত্বং নিমিত্তং, তস্থা ত্রৈকাল্যযোগঃ। উপলব্ধি-মকার্মীৎ, উপলব্ধিং করোতি, উপলব্ধিং করিষ্যতীতি, সমাখ্যাহেতোত্ত্রৈ-কাল্যযোগাৎ সমাখ্যা তথাভূতা। প্রমিতোহনেনার্থঃ প্রমীয়তে
প্রমান্থতে ইতি প্রমাণং। প্রমিতং প্রমীয়তে প্রমান্থতে ইতি চ্প্রমান্ত ইতি প্রমান্ত ইতি প্রমান্ত ইতি ত্রকাল্যান্ত্রত্ব সর্বাং ভবতীতি। ত্রেকাল্যান্ত্যক্সমর্থঃ
প্রমেয়নিদ্দিত্যতৎ সর্বাং ভবতীতি। ত্রেকাল্যান্ত্যক্সানের চ্ব্রহারাক্রপপত্তিঃ। যশ্চিবং নাভ্যকুজানীয়াৎ তম্ম পাচকমানয় পক্ষ্যতি, লাবকমানয় লবিষ্যতীতি ব্যবহারো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। সমাখ্যার হেডুর ত্রৈকাল্য যোগবশতঃ অর্থাৎ "প্রমান" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞার হেডু কালত্রয়েই থাকে বলিয়া সেই প্রকার সংজ্ঞা ( হইয়াছে )।

(বিশদার্থ) আর এই যে (পূর্ববিপক্ষী বলিয়াছেন) পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হইলে (পূর্বেব) প্রমাণ না থাকিলে "প্রমেয়" সিদ্ধ হয় না; প্রমাণের দ্বারা প্রমীয়মাণ হইয়া অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়াই পদার্থ প্রমেয়" এই নামে জ্ঞাত হয়। (এই পূর্ববিপক্ষের উত্তর বলিতেছি)। "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু উপলব্ধিহেতুত্ব, অর্থাৎ উপলব্ধির হেতু

বলিয়াই "প্রমাণ" বলা হয়। সেই উপলব্ধিহেতৃত্বরূপ নিমিত্তের ত্রৈকাল্য **সম্বন্ধ** আছে। উপলব্ধি করিয়াছিল, উপলব্ধি করিতেছে, উপলব্ধি করিবে। [ অর্থাৎ উপলব্ধি জন্মাইয়াছে, উপলব্ধি জন্মাইতেচে, উপলব্ধি জন্মাইবে, এইরূপ প্রতীতিরূপতঃ বুঝা যায়, "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার হেতু যে উপলব্ধিহেতুত্ব, তাহা কালত্রয়েই থাকে ] সমাখ্যার হেতুর অর্থাৎ "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত্ত যে উপলব্ধি-হেতুত্ব, তাহার ত্রেকাল্যযোগ (কালত্রয়বর্ত্তিতা) থাকায় সমাখ্যা সেই প্রকার ( এখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সমাখ্যার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন)। ইহার দ্বারা পদার্থ প্রমিত ( **ষথার্থ অনুভূতি**র বিষয় ) হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই **অর্থে "প্রমাণ"।** প্র**মিত** হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে "প্রমেয়" **অর্থা**ৎ পূর্ব্বোক্ত সকল অর্থে ই "প্রমাণ"ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞা হইয়াছে। এই প্রকার হইলে— এই পদার্থ-বিষয়ে হেতুর দ্বারা উপলব্ধি হইবে, এই পদার্থ প্রমিত হইবে, ইছা প্রমেয়, এই সমস্ত হয় [ অর্থাৎ যাহা পরে প্রমাণবোধিত হইবে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে "প্রমেয়" নামে অভিহিত হইতে পারিলে, সেই পদার্থের সম্বন্ধে এতি বিষয়ে হেতুর বারা উপলব্ধি হইবে, ইহা প্রমিত হইবে, ইহা প্রমেয়, এই সমস্ত कथारे वला याग्र ]।

ত্রৈকাল্য স্বীকার না করিলেও ব্যবহারের উপপত্তি হয় না। বিশার্থ এই ধে, ষিনি এই প্রকার স্বীকার করেন না অর্থাৎ যিনি ত্রৈকালিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার স্বীকার করেন না, তাঁহার "পাচককে আনয়ন কর, পাক করিবে, ছেদককে আনয়ন কর, ছেদন করিবে" ইত্যাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না, [ অর্থাৎ ষে পরে পাক করিবে এবং যে পরে ছেদন করিবে, তাহাকে পূর্বেই পাচক ও ছেদক বলা বায় কিরূপে ? যদি তাহা বলা বায়, তাহা হইলে বাহা পরে উপলব্ধি জন্মাইবে, ভাহাকেও পূর্বের "প্রমাণ" বলা বায় এবং বাহা পরে প্রমিত হইবে, তাহাকেও পূর্বের "প্রমেয়" বলা বায় এবং বাহা পরে প্রমিত হইবে, তাহাকেও পূর্বের "প্রমেয়" বলা বায় ।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন ষে, প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যসাধনে যে "ত্রেকাল্যাসিদ্ধি" হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষাদিতে নাই, তাহা অসিদ্ধ । কারণ, কোন প্রমাণ কোন হলে কোন প্রমেয়ের পূর্ব্বকালবর্তী হয়, কোন প্রমাণ কোন হলে কোন প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হয়; স্কতরাং সামান্ততঃ কোন প্রমাণেই কোন প্রমেয়ের পূর্ব্বকালীনত্বাদি কিছুই নাই, ইহা বলা য়য় না।

এখন এই কথায় পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে, কোন প্রমাণ যদি প্রমেরের উত্তরকালবর্তী হয়, ভাহা হুইলে পূর্ব্বে তাহাকে "প্রমাণ" বলা যায় কিরূপে ? এবং যে পদার্গ সেধানে পরে প্রমাণ জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহাকে পূর্ব্বে "প্রমেদ্ন" বলা বাদ্ধ কিরূপে ? ' এরূপ স্থলে বখন "প্রমাণ" ও "প্রমেদ্ন" এই সংজ্ঞাই বলা ধার না, তথন প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তীও হয়, এ কথা কথনই বলা ধাইতে পারে না। ভাষ্যকার এতহ হরে এখানে বলিয়াছেন যে, সংজ্ঞার হেতুটি কালত্রয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, ঐক্নপ সংজ্ঞা সেধানেও হইতে পারে। ভাষ্যকার প্রথমে সংক্ষেপে এই মূল কথাটি বলিয়া পরে "যৎ পুনরিদং" ইত্যাদি ভাষ্যের দারা পূর্ব্লোক্ত স্বপদ বর্ণন করতঃ তাহার উত্রটি বিশদরূপে বু**ৰাই**য়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই ষে, উপলব্ধির হেতু বলিয়াই তাহাকে "প্রমাণ" বলে। ্ ঐ উপলব্ধি-হেতুত্বই "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত, ্তাহা কালত্রয়েই থাকে; স্থতরাং কালত্রয়েই **"প্ৰমাৰ"** এই সংজ্ঞা হইতে পারে। যাহা উপলব্ধি জন্মাইয়াছিল, তাহাতে অ**তীত কালে অ**র্থাৎ পূৰ্ব্বকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব ছিল এবং ধাহা উপলব্ধি জন্মাইতেছে, তাহাতে বৰ্ত্তমান কালে অগাৎ উপলব্ধির সমকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব আছে এবং যাহা উপলব্ধি জন্মাইবে, তাহাতে ভবিষ্যৎকালে অর্গাৎ উত্তরকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব থাকিবে। তাহা হইলে যাহা প্রমাজ্ঞান জন্মাইয়াছে, ভাহাতেও পূর্বকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব ছিল বলিয়া তাহাকেও "প্রমাণ" বলা যায়। এবং যাহা পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পরে উপলব্ধি হেতৃত্ব থাকিবে বলিয়া তাহাকেও "প্রমাণ" বলা যার। ফল কথা, যাহার ঘারা পদার্থ প্রমিত হইয়াছে, অথবা প্রমিত হইতেছে, অথবা প্রমিত হইবে, তাহা "প্রমাণ," ইহাই "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হইলে যেখানে প্রমাণ, প্রমেয়ের পরকালবর্তী হইন্না তদ্বিষয়ে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, দেখানেও পূর্ক্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে তাহাকে "প্রমাণ" বলা যাইতে পারে। এবং যাহা প্রমাণের দারা বোধিত হইয়াছে, অথবা প্রমাণের দারা বোধিত হইতেছে, অথবা প্রমাণের দারা বোধিত হইবে, তাহা "প্রমেয়," ইহাই "<mark>প্র</mark>মেয়" এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে সেই পদার্থ টি পরে প্রমাণের দারা বোধিত হইবে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃংপত্তি অমুদারে পূর্ব্বেও তাহাকে "প্রমেয়" বলা যাইতে পারে। ভাষ্মকার এখানে "প্রমাণ" ও "প্রমের" এই সংজ্ঞার প্রকৃত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষীর ( দশম স্ত্রোক্ত ) পূর্ব্দপক্ষ-বীজকে নির্মূল করিয়া গিয়াছেন।

শেষে এই কথার স্থান্ট সমর্গনের জন্ম বলিয়াছেন যে, এই জৈকালিক প্রমাণ-প্রমেশ্ব ব্যবহার পূর্বপক্ষবালীকেও স্বীকার করিতে হইবে। অর্গাৎ যাহা পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পূর্বের "প্রমাণ" শব্দের ব্যবহার এবং যাহা পরে প্রমাণ-জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহাতেও পূর্বের "প্রমাণ" শব্দের ব্যবহার দকলেরই স্বীকার্য্য। যিনি ইহা স্বীকার করিবেন না, তিনি যে ব্যক্তি পরে পাক করিবে, তাহাতে "পাচক" শব্দের ব্যবহার করেন কিরূপে ? এবং যে ব্যক্তি পরে ছেদন করিবে, তাহাতে পূর্বের "ছেদক" শব্দের ব্যবহার করেন কিরূপে ? স্থতরাং বলিতে হইবে যে, পাক বা ছেদন না করিলেও পাক বা ছেদনের যোগ্যতা আছে বলিয়াই পূর্বের পাচক ও ছেদক শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ প্রমাজ্ঞান না জন্মাইলেও উহা জন্মাইবার যোগ্যতা ধরিয়াই

"প্রমাণ" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হইলেও প্রমাজ্ঞানের বিষয়তার যোগ্যতা ধরিয়াই "প্রমেয়" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভাষ্য। "প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাদিদ্ধে"রিত্যেবমাদি-বাক্যং প্রমাণ-প্রতিষেধঃ। তত্রায়ং প্রফাব্যঃ,—অথানেন প্রতিষেধেন ভবতা কিং ক্রিয়ত ইতি, কিং দম্ভবো নিবর্ত্তাতে ? অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যত ইতি। তদ্যদি সম্ভবো নিবর্ত্তাতে সতি সম্ভবে প্রত্যক্ষাদীনাং প্রতি-ষেধানুপপত্তিঃ। অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যতে প্রমাণলক্ষণং প্রাপ্তম্বর্থি প্রতিষেধঃ, প্রমাণাসম্ভবস্থোপল্যিহেতুছাদিতি।

অনুবাদ। "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুক অর্থাৎ কালত্রয়েও পদার্থ সাধন করে না.
বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই" ইত্যাদি বাক্য প্রমাণের প্রতিষেধ। তদ্বিষ্টের প্রতিষেধকারীকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিব। এই প্রতিষেধের দ্বারা এর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যের দ্বারা তুমি কি করিতেছ ? কি সম্ভবকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির সন্তাকে নির্ত্ত করিতেছ ? অথবা অসম্ভবকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিতে সিদ্ধ বে অসন্তা, তাহাকে জ্ঞাপন করিতেছ ? তন্মধ্যে যদি সম্ভবকে নির্ত্ত কর, (তাহা হইলে) সম্ভব থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির সন্তা থাকিলে প্রত্যক্ষাদির প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। আর যদি অসম্ভবকে জ্ঞাপন কর, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ যদি প্রত্যক্ষাদির অসম্ভব বা অসন্তার জ্ঞাপন হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ঐ প্রতিষেধ-বাক্য প্রমাণলক্ষণ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ উহা প্রমাণ বিলিয়া স্বীকার করিতে হইল, যেহেতু (ঐ প্রতিষেধে) প্রমাণাসম্ভবের উপলব্ধিক হয়, তাহা হইলে উহা প্রমাণ ইইল। উপলব্ধির হেতু হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইবে। প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে আর পূর্বেপক্ষবাদীর (শৃশ্যবাদীর) কথা টিকে না।]

টিপ্পনী। ভাষ্যকার শেষে এখানে প্রতিষেধ-বাক্যের প্রতিপাদ্য বিচারপূর্বক তাহার থণ্ডন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সর্ব্বথা অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ-বাদীকে (পূর্ব্বপক্ষ-স্থাটর উল্লেখ করিয়া) প্রশ্ন করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই কথার দ্বারা তুমি কি করিতেছ ? তুমি কি উহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির সহাকে নির্ভ করিতেছ ? অথবা উহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির অসহাকে জ্ঞাপন করিতেছ ? অর্থাৎ তোমার ঐ কথা কি প্রত্যক্ষাদির সহার নিবর্ত্তক ? অথবা প্রত্যক্ষাদির অসহার জ্ঞাপক ? যদি বল, ঐ বাক্যের দ্বারা আমি প্রত্যক্ষাদির

সভাকেই নিবৃত্ত করিতেছি, তাহা বলিতে পার না; কারণ, প্রত্যক্ষাদির সভাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে ঐ সহাকে স্বীকার করিতে হয়। যাহা অসৎ, তাহার কখনও নিবৃত্তি করা যায় না; যে ঘট নাই, তাহাকে কি মূলার-প্রহারের দারা নিবৃত্ত করা যায় ? প্রত্যক্ষাদির সভাকে নিবৃত্তু করিতে হইলে, ভাহাকে মানিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কথা বলিতে যাইগা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে স্বীকার করাই হইল। আর বদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যে অসন্তা দিদ্ধ আছে, তাহাকেই ঐ বাক্যের দারা ক্ষীপন করিতেছি। সেই অসতা সিদ্ধ পদার্থ, তাহা অসৎ নহে, স্মুতরাং তাহার জ্ঞাপন হইতে পারে। এই পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও তুমি প্রমাণ স্বীকার করিলে। ভোমার ঐ বাকাই প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িল। উপলব্ধি-হেতুত্বই প্রমাণের লক্ষণ। তোমার ঐ প্রতিষেধ-বাক্যকে ষথন তুমিই প্রমাণের অসতার জ্ঞাপক অর্থাৎ উপলব্ধিহেতু বলিলে, তথন উহাকে তুমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে। তাহা হইলে প্রমাণের অসন্তার জ্ঞাপন করিতে যাইয়া যথন নিজ বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, তথন আর প্রমাণ নাই, এ কথা বলিতে পার না। ভাষ্যকারের ছুইটি প্রশ্নমধ্যে প্রথমটির তাৎপর্য্য ব্রবিতে হইবে, প্রর্কপক্ষবাদীর প্রমাণ-প্রতিষেধ-বাক্য কি প্রত্যক্ষাদির অভাবের কারক ? নিরুত্তি বলিতে এখানে অভাব। প্রত্যক্ষাদির সহার নিবর্ত্তক অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অভাবের জনক। এ পক্ষে 📂 প্র বাক্য প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হয় না। প্রত্যক্ষাদি থাকিলে তাহার অভাব কেহ করিতে পারে না। প্রতিষেধ-বাক্যের এমন সামর্গ্য নাই, যাহার দ্বারা তিনি বিদ্যমান পদার্থকে অবিদ্যমান করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যক্ষাদি একেবারে অলীক হইলেও তাহার অভাব করা যায় না। কেহ গুগুন-কুস্কুমের অভাব করিতে পারে না, ইহাই প্রথম পক্ষে দোষ। প্রতিষেধ-বাক্যকে প্রভ্যক্ষাদির অভাবের জ্ঞাপক বলিলে, ঐ প্রতিবেধ-বাক্য প্রমাণ হইয়া পড়ে। ইহাই দ্বিতীর পক্ষে দোষ ॥১১॥

#### ভাষা। কিঞ্চাতঃ—

# সূত্র। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধারূপপত্তিঃ ॥১২॥৭৩॥

অমুবাদ। অপি চ এই ত্রেকাল্যাসিদ্ধিহেতুক অর্থাৎ বে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভাক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা হইতেচে, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভিষেধেরও (প্রভাক্ষাদির প্রভিষেধরূপ বাক্যেরও) অমুপপত্তি হয়।

ভাষ্য। অশু তু বিভাগঃ, পূর্বাং হি প্রতিষেধসিদ্ধাবদতি প্রতিষেধ্য কিমনেন প্রতিষিধ্যতে? পশ্চাৎ সিদ্ধো প্রতিষেধ্যাদিদ্ধিঃ প্রতিষেধাভাবাদিতি। যুগপৎসিদ্ধো প্রতিষেধসিদ্ধানুজ্ঞানাদনর্থকঃ প্রতিষেধ ইতি। প্রতিষেধসক্ষণে চ বাক্যেহনুপপদ্যমানে সিদ্ধং প্রত্যক্ষাদীনাং প্রামাণ্য-মিতি।

অমুবাদ। ইহার বিভাগ ( করিতেছি ) অর্থাৎ মহর্মির এই সামান্তবাক্যের অর্থ বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছি। পূর্বেই প্রতিষেধ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ-বাক্য বদি প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বেই থাকে, তাহা হইলে, প্রতিষেধ্য পদার্থ ( পূর্বে ) না থাকিলে, এই প্রতিষেধ-বাক্যের ঘারা কাহাকে প্রতিষেধ করা হইবে ? পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ্য পদার্থের পরে যদি প্রতিষেধ-বাক্য থাকে,তাহা হইলে (পূর্বে) প্রতিষেধ-বাক্য না থাকায় প্রতিষেধ্য পদার্থের অসিদ্ধি হয়। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ বদি প্রতিষেধ-বাক্য এবং প্রতিষেধ্য পদার্থ সমকালবর্ত্তী হয়, একই সময়ে প্রতিষেধ-বাক্য ও তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থ সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্য সিদ্ধির স্বাকারবশতঃ—প্রতিষেধ-বাক্য নিরর্থক হয়। [ অর্থাৎ পূর্বেপক্ষবাদীর "প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" ইত্যাদি প্রতিষেধ-বাক্য তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বেকালবর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী হইতে না পারায়, উহাও কোন কালেই প্রতিষেধ্য সিদ্ধি করিতে পারে না। স্কুতরাং পূর্বেপক্ষবাদীর ঐ বাক্যও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক অসাধক, ঐ প্রতিষেধ-বাক্যও পূর্বেবাক্ত প্রকারে উপপন্ন হয় না ] প্রতিষেধরূপ (পূর্বেবাক্ত) বাক্য উপপন্ন না হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল।

টিপ্রনী। মহর্ষি প্রমাণ-পরীক্ষারম্ভে পূর্ব্ধপক্ষ বলিয়াছেন যে, "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুক প্রভাক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি যখন কালত্রয়েও পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তখন উহারা প্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি তিন স্থত্রের দারা প্রত্যক্ষাদির ঐ তৈকাল্যাণিদ্ধি বুঝাইয়া, পুর্বেরাক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া, এখন এই হুত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন। সিদ্ধান্তসমর্থক স্থ্য বলিয়া এই স্থাকে সিদ্ধান্ত-স্থাই বলিতে হইবে। "গ্রায়তত্বালোকে" বাচম্পতি মিশ্র এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "কিঞ্চাতঃ" এই কথার যোগে এই স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অতঃ" এই কথার সহিত স্থত্তের প্রথমোক্ত "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ" এই -কথার যোজনা বুঝিতে হইবে। "অতঃ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধে" অর্থাৎ যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-ছেতৃক প্রত্যক্ষাদির শ্রামাণ্য উপপন্ন হয় না বলিতেছ, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক তোমার প্রতিষেধ-বাক্যও উপপন্ন হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পূর্ব্বস্ত্রভাষ্যের শেষে পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষের মহর্ষি-স্থাতিত উত্তর-বিশেষের বর্ণন করিয়া, শেষে "কিঞ্চ" এই কথার দারা মহর্ষির এই স্থত্যোক্ত উত্তরান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই স্থগ্রোক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন বে, ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধি-হেতৃক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই,এই প্রতিষেধবাক্য বলিতে গেলে,পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্ববচনব্যাঘাত-**(माय रहेंग्रा পড়ে। कांत्रम, गार्श क्लान कांत्म भागर्य मार्य करत ना, जारा अमार्यक, व्हें कथा विनात** প্রতিষেধবাক্যও অসাধক, ইহা নিজের কথার দারাই স্বীকার করা হয়। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ প্রতিষেধ-বাকাও কোন কালে প্রতিষেধ সাধন করে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উহাতেও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি

আছে। কলকথা, যে যুক্তিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না বলা হইতেছে, সেই যুক্তিতেই পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ-বাক্য অনুপপন্ন হইবে। প্রতিষেধ-বাক্যের অনুপপত্তি হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য দিল্লই থাকিবে,উহাকে প্রতিষেধ করা বাইবে না। মূলকথা, সকলকেই হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি করিতে হইবে; বিনা হেতুতে কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না। এখন সেই হেতু যদি সাধ্যের পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিয়া সাধ্য সাধন করিতে না পারে, তাহা হইকে কুর্রাপি হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। যিনি ঐ কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাঁহারও সাধ্যসিদ্ধি হয় না। স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐক্বপ কথা সহত্রর নহে, উহা জ্বাতি" নামক অসহত্তর। মহর্ষি গোতম জাতি নির্বাণ-প্রসঙ্গে উহাকে "অহেতুসম" নামক জ্বাতি বলিয়া, উহার পূর্ব্বাক্তরপ উত্তর বলিয়াছেন (৪০ছঃ, ১০৪১,১০২০ স্থ্র দ্বন্থর)।)

ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্রের বিভাগ করিয়াছেন। "বিভাগ" বলিতে সংক্ষিপ্ত সামান্ত বাক্যের অর্থ বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা; ইহার নাম অর্থ-বিভাগ; চলিত কথায় যাহাকে বলে, ভাঙ্গিয়া এই স্থত্তে প্রতিষেধের অনুপপত্তি বলিতে বুঝিতে হইবে—প্রতিষেধ-বাক্যের অকুপপত্তি। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দারাও তাহা স্পষ্ট ব্ঝা যায়। যে বাক্যের দারা প্রতিষেধ করা হয় অর্গাৎ কোন পদার্থের অভাব জ্ঞাপন করা হয়, সেই বাক্যাও ঐ অর্থে **"প্রতিষেণ" বলা** যায়। "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" এই বাক্যা**ট পূ**র্ব্বপক্ষ-বাদীর প্রতিষেধ-বাক্য। ঐ বাক্য দ্বারা প্রত্যক্ষাদিতে প্রামাণ্যের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, ভজ্জ প্রামাণ্য উহার প্রতিষেধ্য। এখন জিজাস্ত এই যে, ঐ প্রতিষেধ-বাক্য তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বকালবর্তী অথবা উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী ? বাকাট কোন্ সময়ে সিদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রতিষেশ্য সিদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবে ? যদি ঐ প্রতিষেধ-বাক্যাট পূর্ব্বেই দিদ্ধ থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বেই বদি বদা হয় বে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, তাহা হইলে ঐ বাক্যের প্রতিবেধ্য যে প্রামাণ্য, ভাহা না থাকায়, উহার দারা কাহার প্রতিষৈধ হইবে ? যাহা নাই অর্থাৎ যাহা অলীক, ভাহার িকি প্রতিষেধ হইতে পারে ? আর যদি বলা বায় বে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য পূর্বের <mark>থাকে,</mark> পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাকাটি পশ্চাৎ দিদ্ধ হইয়া উহার প্রতিষেধ করে, তাহা হইলে প্রাক্তিষেধ্য-্রিদিদ্ধি হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য যদি পূর্ব্যদিদ্ধই থাকে, তাহা হইলে উহা প্রতিষেধ্য হইতে পারে না; যাহা স্বীকৃত পদার্গ, তাহাকে প্রতিষেধ্য বলা যাইতে পারে না। স্থতরাং প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্য প্রতিষেশ্যরূপে সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে পূর্বের মানিয়া ু লইয়া, পরে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতিষেধ-বাক্য বলা যায় না। পূর্বের বধন প্রতিষেধ বাক্য নাই, তথন পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে প্রতিষেধ্য বলা যায় না। আর যদি বলা যায় যে, প্রতিষেধ-ৰাক্য ও প্রতিষেধ্য পদার্গ এক সময়েই শিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্যসিদ্ধি প্রতিষেধ-বাক্যকে জ্পেক্ষা করে না, ইহা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে প্রতিষেধ্যদিদ্ধির জন্ম আর প্রতিষেধ-বাক্যের প্রয়োজন কি ? প্রতিষেধ-বাক্য পূর্বেন না থাকিলেও তাহার সমকালেই যথন প্রতিষেধ্যসিদ্ধি স্বীকার

করা হইল, তথন প্রতিষেধ-বাক্য নিরর্থক। এইরূপ প্রতিষেধ-বাক্যেও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি 🕏 করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিষেধ-বাক্যও উপপন্ন হয় না, তখন প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যের প্রতিষেধ হইতে পারে না, স্নতরাং প্রত্যক্ষাদির প্রাম সিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার এখানে ধেরূপে প্রতিষেধ-বাক্যের ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি ব্যাখ্যা করি উন্দোতকর প্রভৃতি কেহই তাহ। ব্যক্ত করেন নাই। উদ্দোতকর নিব্দে এখানে পূর্ব্বপক্ষ্ বিরুদ্ধে অর্থাৎ উত্তরপক্ষে কতকগুলি কথা বিশিয়ছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতাক্ষাদি 📆 শাধন করে না, ইহা কি প্রত্যক্ষাদির শামর্থ্য প্রতিষেধ অথবা তাহার অন্তিজের প্রতিষ্ (১) প্রত্যক্ষাদির সামর্থ্য প্রতিষেধ হইলে প্রত্যক্ষাদির স্বরূপ নিষেধ হয় না, তাহা প্রতাক্ষাদির স্বরূপ স্বীকার করিতেই হয়। (২) প্রত্যক্ষাদির অন্তিম্ব নিষেধ হইলে উহা 🛒 নিষেধ অথবা বিশেষ-নিষেধ, তাহা বলিতে হয়। সামান্ত-নিষেধ হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ্টী এইরপ বিশেষ-নিষেধ সঙ্গত হর ন।। সামান্সতঃ "প্রমাণ নাই" এইরূপ কথাই বলা উট্র বিশেষ-নিষের হইলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নিষের হইলে, প্রমাণাস্তরের স্বীকার আঁট্র পড়ে। কারণ, সামান্ত স্বীকার না করিলে বিশেষ-নিষেধ হইতে পারে না। পরস্ত প্রত্যক্ষী প্রামাণ্য নাই, এই কথার দ্বারা একেবারে প্রামাণ্য পদার্থ ই নাই—উহা অলীক, ইহা বুঝা ষাৰ্থী ষাহা কুত্রাপি নাই—যাহা অলীক, তাহার অভাব বলা যায় না ; ' গৃহে ঘট নাই বলিলে বেষন অন্তত্ৰ আছে, কিন্তু গৃহে তাহার অভাব আছে, ইহাই বুঝা যায়, তদ্ৰপ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য এই কথা বলিলে, প্রামাণ্য অন্তত্র আছে, প্রত্যক্ষাদিতে তাহা নাই, ইহাই বুঝা যায়। তাহা প্রমাণ স্বীকার করিতেই হইল; প্রমাণ একেবারেই নাই—উহা অলীক, ইহা বলা গেল না : কোন নামে প্রমাণ-পদার্থ স্বীকার করিলেই আর পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা টিকিল না । পরস্ত 📢 এই যে, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই এবং ত্রৈকাল্যসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য আছে, এই বাক্যদম্ব একার্থক অথবা ভিন্নার্থক ? একার্থক হইলে ত্রৈকাল্যসিদ্ধি-প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, এই কথাই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন না কেন ? ঐ বাক্যদমকে ি বলিলে কিসের দ্বারা তাহা বুঝা যায়, তাহা বলিতে হইবে। যদি প্রমাণের দ্বারাই 🗳 🥫 ভিন্নাৰ্থক বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ত প্ৰমাণ পদাৰ্থ স্বীকার করাই হইল। আর যদি 📆 পদার্থের দারা উহা বুঝা যায়, তাহা হইলেও সেই পদার্থকে পদার্থ-সাধকরূপে স্বীকার প্রমাণ স্বীকার করাই হইল। যে কোন নামে পদার্থ-সাধক বলিয়া কিছু স্বীকার করিলেই স্বীকার করা হয়, কেবল সংক্রা-ভেদ মাত্র হয় ; সংজ্ঞা লইয়া কোন বিবাদ নাই। ্ একেবারে প্রমাণ-পদার্থ না মানিলে পূর্ব্বপক্ষবাদী কিছুই বলিতে পারেন না। সামাস্ততঃ এ **অসন্তা, কে কাহাকে কিরূপে প্রতিপাদন করিবেন ? প্রতিপাদ্য ব্যক্তি এবং প্রতিপ**দিক এবং প্রতিপাদক হেতু অর্থাৎ যাহাকে বুঝাইবেন এবং যিনি বুঝাইবেন এবং যে 👡 🚆 ্বুঝাইবেন, ঐ তিনটির ভেদজ্ঞান আবশুক। প্রমাণের দারাই দেই ভেদজ্ঞান হইয়া স্তুজ্বাং প্রমাণকে একেবারে অলীক বলা যাইবে না ॥১২॥

## স্ত্ৰ। সৰ্বপ্ৰমাণ-প্ৰতিষেধাক্ত প্ৰতিষেধানুপ-পত্তিঃ॥ ১৩॥ ৭৪॥

শ্বসুবাদ। এবং সর্বপ্রিমাণের প্রতিষেধ্বশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত যখন কিছুরই সিদ্ধি হয় না, প্রতিষেধসিদ্ধিও প্রমাণ-সাপেক্ষ, ভখন একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রতিষেধসিদ্ধিও হইতে পারে না।

ভাষ্য। কথন্ ? তৈকাল্যাদিদ্ধেরিত্যন্ত হেতোর্যহ্যদাহরণমুপাদীরতে কেন্দ্র্যন্ত দাধকত্বং দৃষ্টান্তে দর্শরিতব্যমিতি ন চ তর্হি প্রত্যক্ষাদীনা-মপ্রামাণ্যন্ম। অথ প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং, উপাদীরমানমপ্রাদাহরণং নার্যং সাধরিষ্যতীতি। সোহ্যং সর্বপ্রমাণৈর্ব্যাহতো হেতুরহেতুঃ, "সিদ্ধান্তমন্থ্যপৈত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ" ইতি। বাক্যার্থো অন্ত সিদ্ধান্তঃ, স চ বাক্যার্থঃ প্রত্যক্ষাদীনি নার্থং সাধরন্তীতি। ইদঞ্চাব্যবানামুপাদান-মর্যন্ত সাধনায়েতি। অথ নোপাদীরতে, অপ্রদর্শিতং হেত্ব্যন্ত দৃষ্টান্তেন সাধকত্বমিতি নিষেধাে নোপপদ্যতে হেতুত্বাসিদ্ধেরিতি।

অমুবাদ। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ সর্বব্রিমাণের নিষেধ হইলে প্রতিষেধের অমুপপত্তি হইবে কিরূপে ? (উত্তর) (১) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে হেতু পদার্থের সাধকত্ব ( সাধ্যসাধনত্ব ) দেখাইতে হইবে, এ জন্ম বদি "ত্রেকাল্যা-সিচ্ছে" এই হেতুবাক্যের উদাহরণবাক্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য হয় না। (কারণ) যদি প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য হয়, (তাহা হইলে) উদাহরণ-বাক্য গৃহ্মাণ হইয়াও পদার্থ সাধন করে না; স্কৃতরাং দেই এই হেতু অর্থাৎ পূর্বপদ্দবাদীর গৃহীত ত্রিকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু সর্বপ্রমাণের ঘারা ব্যাহত হওরায়, অহেতু অর্থাৎ উহা হেতুই হয় না, উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ "বিরুদ্ধ" অর্থাৎ ইহাই বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ। বাক্যার্থই ইহার (পূর্বপক্ষবাদীর) সিদ্ধান্ত। "প্রত্যক্ষাদি পদার্থ সাধন করে না" ইহাই সেই বাক্যার্থ। অবয়বসমূহের এই উপাদানও পদার্থের সাধনের নিমিন্ত। [ অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃত্তি অবয়ব গ্রহণ করিয়া, তাহার বাক্যার্থরূপ সিদ্ধান্তর ব্যাঘাতক। কারণ, প্রত্যক্ষাদির প্রস্কুত ত্রেকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু তাহার সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক। কারণ, প্রত্যক্ষাদির

প্রামাণ্য না থাকিলে তাঁহার ঐ হেতু-সাধ্য-সাধন করিতে পারে না—হেতুর দ্বারা কোন সাধ্য-সাধন করিতে গেলেই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য মানিতে হয় ]।

(২) আর যদি গ্রহণ না কর অর্থাৎ যদি ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুর স্ট্রেদাহরণ গ্রহণ না কর, (ভাহা হইলে) দৃষ্টান্তের দারা হেতু পদার্থের সাধকত্ব প্রদর্শিত হয় না, এ জন্ম নিষেধ উপপন্ন হয় না; কারণ, (ভাদৃশ পদার্থে) হেতুত্বের সিদ্ধি নাই [ অর্থাৎ যে পদার্থকে দৃষ্টান্তে দেখাইয়া, ভাহার সাধকত্ব দেখান হয় না, সেই পদার্থ হেতুই হয় না। স্কুতরাং ভাহার দারা প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্য-নিষেধরূপ সাধ্য-সিদ্ধি হইতে পারে না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব পক্ষের আরও এক প্রকার উত্তর বুলিয়াছেন যে, যদি কোন প্রমাণই স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতি-ষেধ্রেও উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যসাধনে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ হেতু বেথানে বেখানে আছে, দেখানেই অপ্রামাণ্য আছে, ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ ঐ হেতু-পদার্থ বে জ্ঞামাণ্যের সাধক, ইহা বুঝাইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রভিজ্ঞা-বাক্যের পরে হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিয়া হেতু-পদার্থে সাধ্যাদের্মর ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্ম উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় (প্রথমাধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণ দ্রপ্তব্য)। উদাহরণ-বাক্যবোধ্য দৃষ্টান্ত-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব বুঝা যার। ঐ উদাহরণ-বাক্য প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক। প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলে চারিটি প্রমাণ আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (নিগমন-স্ত্র দ্রন্থব্য, ১৯৯: ৩৯ স্ত্র 🕽। তাহা হইলে পূর্ব্ধপক্ষবাদী যদি তাঁহার হেতু-পদার্থে সাধ্য-সাধকত্ব প্রদর্শন করিতে হৈতু-বাক্যের 🧲 প্রে -উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা হইলেই তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিলেন। এইরূপে অনুমানাদি প্রমাণও তাঁহাকে মানিতে হইবে। কারণ, কেবল উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াই উাহার সাধ্য প্রতিপাদন হইবে না, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য না বলিয়া উদাহরণ-বাক্য বলা যায় না; স্থতরাং দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতে স্বর্থাৎ দৃষ্টাস্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব প্রদর্শন করিবীর জন্ম উদাহরণবাক্য প্রয়ৌগ করিতে হইলে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ও হেতু বাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রভাকাদিক প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য না থাকিলে উদাহরণ-বাক্য গ্রহণ করিলেও তাহা প্রার্থ-সাধন করিতে পারে না; তাহার মূলীভূত প্রমাণকে না মানিলে তাহা পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যব্ধপ পদার্থ-সাধন পদার্থ-সাধন করিবে কিরূপে? করিতেই প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রাহণ করিয়াছেন, স্বতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত সর্ব্ব-প্রমাণই তাঁহার স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তাঁহার প্রযুক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরপ হেতু সর্বপ্রমাণ-

🤶 বিরুদ্ধ হইরাছে। সর্ব্ধপ্রমাণ স্বীকার করিয়া, তাহার নিষেধের জন্ম ঐ হেতু প্রয়োগ 🏝 ('বিরুদ্ধ' নামক হেত্বাভাস হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে এখানে মহর্ষির <sup>্রশ্</sup>বিরুদ্ধ" নামক হেস্বাভাদের লক্ষণসূত্রটি ( ১অঃ, ২আঃ, ৬ হেত্র ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। **স্থীকা**র করিয়া তাহার ব্যাঘাতক হেতু অর্থাৎ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী পদার্থ বিরুদ্ধ ্ক্রানা। প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই বাক্যের অর্থ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির <mark>অপ্রামাণ্যই</mark> ্রীর সিদ্ধান্ত। ঐ সিদ্ধান্ত সাধন করিতে বে হেতু প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা উহার ্রু কারণ, হেতুর দ্বারা সাধ্যসাধন করিতে হইলেই পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া তাহার <del>সূর্ব্বপ্রেমাণ মানিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতু তাঁহার স্বীক্কত সিদ্ধাস্তকে</del> ᢏ 🗔র অপ্রামাণ্যকে ব্যাহত করিতেছে। প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া যদি ্রিন করিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সেধানে ঐ হেতু হঁষ না, পরস্ক ঐ হেতু সেথানে সাধ্যের অভাবেরই সাধন হয় ; স্বতরাং উহা হেতু নহে, ্ব নামক হেদ্বাভাগ। তাৎপর্যাটীকাকার বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষ-্কু হেতৃটি সৰ্বপ্ৰমাণ-প্ৰতিষিদ্ধ হওয়াতে "বাধিত" হইয়াছে ( ১অঃ, ২আঃ, ৯ স্থ্ৰ ঞুবং বিৰুদ্ধও হইগ্নছে। বিৰুদ্ধ কেন হইগ্নছে, ইহা দেখাইতে মহৰ্ষির স্থ্ৰ উদ্ধৃত বস্তুতঃ পূর্ব্বপক্ষ্বাদীকেও যদি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে · হেতু বাধিত ও বিক্*দ্ধ হইবেই, উহা হে*ত্বাভাস হইয়া প্রমাণাভাসই *হইবে*, উহা ্ইবে না।

্রিনানী যদি তাঁহার হেতুর উদাহরণ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলেও তাঁহার হেতু সাধ্য-্বে না। দৃষ্টাস্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্যসাধকত্ব বা সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিলে ্বিহু হয় না॥ ১৩॥

### ুত্ত। তৎপ্ৰামাণ্যে বা ন সৰ্বপ্ৰমাণ-বিপ্ৰতি-ষেধঃ॥ ১৪॥৭৫॥

বাদ। পক্ষান্তরে তাহাদিগের প্রামাণ্য থাকিলে সর্বপ্রমাণের বিশেষক্ষপে হয় না অর্থাৎ যদি পূর্ববপক্ষবাদীর নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তুল্য যুক্তিতে পরবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলিরও প্রামাণ্য ক্রিডে হইবে, স্ততরাং সর্বপ্রমাণ-প্রতিষেধ ঘাহা পূর্ববপক্ষবাদীর সাধ্য, তাহা ক্রিছে হয় না।

্ষ্য। প্রতিষেধলক্ষণে স্ববাক্যে তেষামবয়বাঞ্জিতানাং প্রত্যকাব্রামাণ্যেইভাত্মজায়মানে পরবাক্যেইপ্যবয়বাঞ্জিতানাং প্রামাণ্যং

প্রসজ্জতে অবিশেষাদিতি। এবঞ্চ ন সর্বাণি প্রমাণানি প্রতিষিধ্যন্ত ইতি। "বিপ্রতিষেধ" ইতি "বী"ত্যয়মুপদর্গঃ সম্প্রতিপত্তার্থে ন ্যাঘাতে২র্থাভাবাদিতি।

অমুবাদ। প্রতিষেধরূপ নিজ বাক্যে অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর "ত্রৈকাণ্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য, নাই" এই নিজ বাক্যে অবরবাশ্রিত (প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত) সেই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পরবাক্যেও ("প্রজ্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বাছে" এই সিদ্ধান্তবাদীর বাক্যেও) স্বর্যবাশ্রিত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য প্রসক্ত হয় অর্থাৎ ভাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়,—কারণ, বিশেষ নাই বির্থাৎ নিজ বাক্যে অবয়বাশ্রিত প্রত্যকাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিব, পর-বাক্যে তাহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার করিব না, নিজবাক্য হইতে পরবাক্যে এইরূপ কোন বিশেষ নাই ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ যদি অবিশেষ বা তুল্যযুক্তিবশতঃ নিজ-ৰাক্যাশ্ৰিত ও পরবাক্যাশ্ৰিত সকল প্ৰমাণেরই প্ৰামাণ্য স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে সকল প্রমাণ প্রতিষিদ্ধ হইল না অর্থাৎ তুলাযুক্তিতে সমস্ত প্রমাণই মানিতে **ছইল। "বিপ্রতিষেণ" এই স্থলে "বি" এই উপসর্গটি সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বীকার বা** অমুক্তা অর্থে ( প্রযুক্ত হইয়াছে ), ব্যাঘাত অর্থে মর্থাৎ বিরোধ বা অভাব অর্থে (প্রযুক্ত) হয় নাই ; কারণ, ( তাহা হইলে') অর্থের অভাব হয় [ মর্থাৎ মহর্ষি-সূত্রে "বিপ্রতিষ্ণে" এই স্থলে "বি" শব্দের ঘারা বিশেষ অর্থ বৃরিতে হইবে, ব্যাঘাত অর্থ বুরিলে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের ঘারা প্রতিষেধ পদার্থের অভাব বা অপ্রতিষেধ ∖ৰুঝা যায়, সে অর্থ এখানে সংগত হয় না।]

টিপ্পনী। পূর্বাস্থ্রে বলা হইরাছে বে, পূর্বাপক্ষবাদী একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রমাণের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত প্রমাণগুলিকে না মানিলে, সেই অবয়বগুলির দারা কোন পদার্থ সাধন করা বায় না। পূর্বাপক্ষবাদী—প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব অথবা প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্রয় অবশ্র গ্রহণ করিবেন। এখন শৃত্যবাদী মাধ্যমিক (পূর্বাপক্ষবাদী) যদি বলেন যে, আমি আমার নিজবাক্যে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত প্রমাণগুলি মানিয়া লইয়া, অবিচারিত-সিদ্ধ ঐগুলির দারাই অপরের প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, এই জন্ত মহর্ষি এই স্বত্রের দারা ঐ পক্ষেরও অবতারণা করিয়া, তত্ত্বের বলিয়াছেন যে, যদি নিজ বাক্যে অবয়বান্ত্রিত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আর সর্বপ্রমাণের প্রতিষ্বেধ হয় না। কারণ, সেই অবয়বান্ত্রিত প্রমাণগুলিরই প্রামাণ্য স্বীকার করা হইতেছে। স্বত্রে "বা" শক্টি পক্ষান্তরদ্যোতক। পরস্ক শৃত্যবাদী যে তাঁহার

অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলিকে "অবিচারিত-সিদ্ধ" বলিবেন, ঐ অবিচারিত-সিদ্ধ বলিতে কি বুবিব ? মাহা বিচারসহ নহে, অর্থাৎ বাহা বিচার করিলে টিকে না, তাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? অথবা সর্বজন-সিদ্ধ বলিয়া বাহাতে কোন সংশয়ই নাই, তাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? বাহা বিচারসহ নহে অর্থাৎ যাহার বাস্তব সভা নাই, এমন পদার্থের দারা অন্তের প্রামাণ্য <del>যাঙ্ডন করা ধার না। লোক-</del> প্রতীতি-সিদ্ধ ঐগুলিকে মানিয়া লইয়া, উহার দারা প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, ইহা কেবল শৃক্তবাদীর কথামাত্রই হয়। বস্তুতঃ যদি সেই অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হইলে ্টিহাদিগের দারা কোন পদার্গ-সাধনই হইতে পারে না, স্কুতরাং "অবিচারিত-সিদ্ধ" বলিতে বাহা সর্ব্বজনসিদ্ধ বলিয়া সন্দেহাস্পদ নহে, তাহাই বলিতে হইবে । তাহা হই**লে আর সর্ব্বপ্রমাণের** প্রতিষেধ হইল না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার অবয়বাদ্রিত বে প্রমাণগুলিকে অক্টারিত-সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, দেইগুলিরই প্রামাণ্য আছে। তাৎপর্য্য**টী**কাকার এই ভাবে এই স্থক্তের উথিতি-বীজ ও গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া**ছেন্ নে,** নিজ বাক্যে অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পর-বাক্যেও তাহা স্বীকার করিতে হুটবে। কারণ, কোন বিশেষ নাই। তাহা হুটলে সর্ব্বপ্রমাণ প্রতিষিদ্ধ হুইল না। **উদ্যোতকরও** বলিয়াছেন যে, নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণ স্বীকারে যে যুক্তি, পর-বাক্যাশ্রিত প্রমাণ স্বীকারেও তাহাই যুক্তি, স্থতরাং নিজবাক্যাপ্রিত প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্ত প্রমাণ মানি না, এ কথা বলা ধার না; তুশ্য-বৃক্তিতে সর্ব্ধপ্রমাণই মানিতে হইবে।

মহর্ষি পূর্ব্বস্তুত্তে বলিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রমাণ-প্রতিষেধ"; এই স্থুত্তে বলিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রমাণ-বিপ্রতিষেধ"। এই স্থতে "বিপ্রতিষেধ" এই স্থলে <del>"</del>বি" এই উপদর্গটির প্রয়োগ কেন এবং **অর্থ কি.** এই প্রশ্ন অবশ্রুই হইবে। যদি এখানে "বি" শব্দের ব্যাঘাত অর্থ হয়, তাহা হইলে "বিপ্রাতিষেশ" শব্দের দারা বুঝা বায়—প্রতিষেধের ব্যাঘাত অর্থাৎ অপ্রতিষেধ বা প্রতিষেধের অভাব। তাহা হইলে "সর্বপ্রমাণ-বিপ্রতিবেষ" এই কথার ছারা ব্ঝা যায়, সর্বপ্রমাণের প্রতিবেধের অভাব। তাহা হইলে স্থােক "ন সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেদঃ" এই কথার দারা বুঝা ধার, সর্বপ্রমাণের **হর না অর্থাৎ সর্বপ্রেমাণের প্রতিষেধ হয়।** কিন্ত সে অর্থ এখানে সংগত হয় না। সু<del>র্বপ্রেমাণের</del> প্রতিষেধ হয় না, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত, মহর্ষি তাহাই পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এথানে আবার সর্ব্বপ্রমাণের প্রতিষেধ হয়, এ কথা বলিলে পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ হয় ; এই কথাগুলি মনে করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, "বিপ্রতিষেধ" এই স্থলে "বি" এই উপসর্গটি ব্যাঘাত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; উহু। সম্প্রতিপত্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতিপত্তি বলিতে স্বীকার বা অনুজ্ঞা। তাই তাৎপর্যটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ""প্রতিষেধ" শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী "বি" শব্দটি প্রতিষেধ শব্দার্থকেই অনুজ্ঞা করিতেছে অর্গাৎ বিশেষ অর্থের বোধক হইয়া বিশেষ প্রতিষেধই বুকাইতেছে, প্রতিষেধ ভিন্ন আর কোন অর্গ বুকাইতেছে না অর্থাৎ উহা এখানে ব্যাঘাত অর্পের বাচক নহে; ব্যাদাত অর্থের বাচক ইইলে "বিপ্রতিষেদ" শব্দের দারা প্রতিষেধ তিন্ন অপ্রতিষেধই वुका यात्र । वित्यव व्यर्थत वाहक इहेरम अञ्चित्वध जिन्न व्यात कांन वर्थ वृका यात्र ना । छेहा

প্রতিষেধ শব্দার্থকেই অনুজ্ঞা করিয়া বিশেষ প্রতিষেধই ব্রায়। তাই উদ্যোতকরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "বি" এই উপসর্গটি বিশেষ প্রতিষেধ ব্রাইতেই প্রযুক্ত; ব্যাঘাত ব্রাইতে প্রযুক্ত নহে অর্থাৎ সর্ব্ধপ্রমাণে বিশেষ প্রতিষেধ এবং সর্ব্ধপ্রমাণবিপ্রতিষেধ, ইহা একই কথা। তাহা হইলে "ন সর্ব্ধপ্রমাণবিপ্রতিষেধঃ" এই কথার দ্বারা কি বলা হইয়াছে? এই প্রশ্ন করিয়া উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, নিজ বাক্যাপ্রিত প্রমাণগুলিকে মানিব, আর পর-বাক্যাপ্রিত প্রমাণগুলিকে মানিব, তাহা হয় না। নিজ-বাক্যাপ্রিত প্রমাণ মানিলে, পর-বাক্যাপ্রিত প্রমাণকেও সেই যুক্তিতে মানিতে হয়। মহর্ষি এই অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার জন্মই এই স্থ্রে প্রতিষ্বেধ না বলিয়া "বিপ্রতিষেধ" বলিয়াছেন।

্ এই স্ত্রাট তাৎপর্য্যাটীকাকার স্ত্ররূপে স্পষ্ট উল্লেখ না করিলেও, উদরনাচার্য্য তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে এইটিকে স্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্থায়স্চীনিবন্ধেও এইটি স্ত্রমধ্যে
উলিধিত দেখা যায়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্ত্রাটিকে (১৩ স্ত্র ) পরবর্ত্তী কেহ কেছ স্ত্ররূপে গণ্য না
করিলেও স্থায়স্ফটী-নিবন্ধে স্ত্র-মধ্যেই উলিধিত আছে। স্থায়তত্বালোক ও বিশ্বনাধ-বৃত্তিতেও
ব্যাখ্যাত আছে ॥১৪॥

### সূত্ৰ। ত্ৰৈকাল্যাপ্ৰতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্য-সিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৫॥৭৬॥

অনুবাদ। ত্রৈকাল্যের অভাবও নাই, বেহেতু শব্দ হইতে আ্তাদ্যের (মূদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রের) সিদ্ধির স্থায় তাহার (প্রমেয়ের) সিদ্ধি হর। অর্থাৎ পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের ঘারা পূর্ববিদিদ্ধ মূদঙ্গাদির যেমন জ্ঞান হয়, তজ্ঞপ পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণের ঘারা পূর্ববিদিদ্ধ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়; স্কৃতরাং প্রমাণে যে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যই অসিদ্ধ, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। কিমৰ্থং পুনরিদমূচ্যতে? পূর্ব্বোক্তনিবন্ধনার্থম্। যন্তাবৎ পূর্ব্বোক্ত"মুপলন্ধিহেতোরুপলন্ধিবিষয়স্থাচার্থস্থ পূর্ব্বাপরসহভাবানিয়মাদ্যথাদর্শনং বিভাগবচন"মিতি তদিতঃ সমুখানং যথা বিজ্ঞায়েত। অনিয়মদর্শী
খহুরমুষিনিয়মেন প্রতিষেধং প্রত্যাচফে, ত্রৈকাল্যস্থ চাযুক্তঃ প্রতিষেধ
ইতি। তত্ত্রৈকাং বিধামুদাহরতি "শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিব"দিতি। যথা
পশ্চাৎসিদ্ধেন শব্দেন পূর্ব্বসিদ্ধমাতোদ্যমসুমীয়তে, সাধ্যক্ষাতোদ্যং
সাধ্রক শব্দঃ, অন্তর্হিতে ছাতোদ্যে স্বনতোহসুমানং ভবতীতি। বীণা
বাদ্যতে বেণুঃ পূর্য্যতে ইতি স্থনবিশেষণ আতোদ্যবিশেষং প্রতিপদ্যকে,

তথা পূর্ব্যসিদ্ধমূপলন্ধিবিষয়ং পশ্চাৎসিদ্ধেনোপলন্ধিহেতুনা প্রতিপদ্যত ইতি। নিদর্শনার্থছাচ্চাস্থ শেষয়াের্বিধয়াের্যথাক্তমূলাহরণং বেদিতব্য-মিতি। কন্মাৎ পুনরিহ তন্মাচ্যতে ? পূর্ব্বাক্তমূপপাদ্যত ইতি। সর্ব্বথা তাবদয়মর্থঃ প্রকাশয়িতব্যঃ, স ইহ বা প্রকাশ্যেত তত্র বা, ন কশ্চিদ্ধিশেষ ইতি।

অসুবাদ। (পূৰ্ববপক্ষ) কি জন্ম এই সূত্ৰ বলিতেছি **? অর্থা**ৎ<sup>১</sup> স্বঙ**ন্ধভাবে** যখন এই সূত্রের অর্থ পূর্বেবাক্ত একাদশ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছি, তখন **আ**র এই স্ত্রপাঠ নিপ্সয়োজন। (উত্তর) পূর্বেবাক্ত জ্ঞাপনের জন্ম। বিশদার্থ এই বে, **উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ব্বাপরসহভাবের নিয়ম না থাকায়** বেরূপ দেখা যায়, তদমুসারে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে" এই বাহা পূর্বেৰ ( >> সূত্র-ভাষ্যে ) বলিয়াছি, তাহার এই সূত্র হইতে উত্থান ( প্রকাশ ) বেরুপে ৰুৰিতে পারে [ অর্থাৎ পূর্বের বাহা বলিয়াছি, এই সূত্রের ঘারা মহর্ষি নিঞ্চেই ভাহা ৰিলয়াছেন, মহৰ্ষির এই সূত্রের অর্থ ই সেধানে বলা হইয়াছে, ইহা বাহাতে সকলে বুৰিতে পারে, এই জন্মই এখানে মহর্ষির এই সূত্রটি উল্লেখ করিতেছি। ] এই স্ববি (ভারসূত্রকার গোভন ) অনিয়মদর্শী, এ জভা<sup>ব</sup> ত্রৈকাল্যের প্রতিষেধ **সমুক্ত,** এই কথার দারা নিয়ম প্রযুক্ত প্রতিষেধকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন [ অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়ের পূর্বের অথবা পরে অথবা সমকালেই সিদ্ধ হয়, এইরূপ নিয়ম আশ্রয় করিয়া ঐ পক্ষত্রয়েরই খণ্ডনের ঘারা পূর্ব্বপক্ষবাদী বে ত্রৈকাল্যের প্রভিষেধ ৰলিয়াছেন, শেই প্রতিষেধকে মহর্ষি এই সূত্রের দারা নিরাস করিয়াছেন। ] **তন্মধ্যে অর্থাৎ** প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্বকালীনন্ধ, উত্তরকালীনন্ধ ও সমকালীনন্ধের মধ্যে ( মহর্ষি ) "শব্দ হইতে সাভোদ্য-সিদ্ধির ভার" এই কথার দ্বারা একটি প্রকারকে (প্রমাণে প্রমেরের উত্তরকালীনত্বকে ) প্রদর্শন করিতেছেন।

বেমন পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধ আতোদ্যকে ( বীণাদি বাদ্যবন্ধকে )
অনুসান করে; এখানে সাধ্য আতোদ্য এবং সাধন শব্দ, বেহেতু অন্তর্হিত ( অদৃশ্র )

<sup>&</sup>gt;। বাতস্ত্রোণ চেম্প্র স্থার্থঃ পূর্বমূক্তঃ কৃতং স্তরণাঠেনেতার্থঃ। পরিহরতি পূর্ব্বোক্তেতি। ন তরশাভিরুৎ-স্তমুক্তমণি তু স্তার্থ এবেতি জ্ঞাপনার্থং স্তরণাঠোংলাকনিতার্থঃ।—তাৎপর্যাদীকা।

 <sup>।</sup> निम्नत्मन यः श्रीक्षत्यः भूक्त्यन वा भन्नात्मन वा गरेहन व्यक्ति क्ष श्रीक्षित्यक्ति क्षतिम्रत्मिकः विभावत्यः क्षावत्यः क्षावत्यः विभावत्यः व

আভোদ্য-বিষয়ে শব্দের ঘারা অনুমান হয়। বীণা বাজাইতেছে, বেণু পূর্ণ করিতেছে অর্থাৎ বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দবিশেষের ঘারা আতোদ্যবিশেষকে (পূর্বেবাক্ত বীণা ও বংশীকে) অমুমান করে, সেইরূপ পূর্ববিসদ্ধ উপলব্ধির বিষয়কে অর্থাৎ প্রমাণের ঘারা জানে। ইহার নিদর্শনার্থহশতঃ অর্থাৎ মহর্ষি বে এই সূত্রে "শব্দ হইতে আভোদ্য-সিদ্ধির স্থায়" এই কথাটি বলিরাছেন, ইহা কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ম বলিয়া শেষ মুইটি প্রকারের অর্থাৎ প্রমাণে প্রমেরের পূর্বেকালীনত্ব ও সমকালীনদ্বের যথোক্ত ( একাদশ সূত্র-ভাষ্যোক্ত ) উদাহরণ জানিবে। ( পূর্ববিসক্ষ ) কেন এখানে তাহা বলা হইতেছে না ? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উদাহরণঘর এখানে কেন বলা হয় নাই ? সেই ভাষ্য এখানে বলাই উচিত। ( উত্তর ) পূর্ব্বোক্তকে উপপাদন করা হইতেছে [ অর্থাৎ পূর্বেবা বাহা বলিরাছি, তাহা বে এই সূত্রের ঘারা মহর্ষিই বলিরাছেন, ইহা দেখাইরা, পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের উপপাদনের জন্তই এখানে এই সূত্রের উল্লেখ করিতেছি ] এই অর্থ অর্থাৎ মহর্ষির এই স্ত্রের প্রতিপাদ্য পদার্থ সর্বপ্রকানের প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা এখানেই প্রকাশ করি অথবা সেখানেই প্রকাশ করি, ( ইহাতে ) কোন বিশেষ নাই।

টিপ্পনী । ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্বপক্ষ নিরাস করিতে মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন বে, বে ত্রেকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে আছে, সেইরূপ ত্রেকাল্যাসিদ্ধি পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ-বাক্যেও আছে। স্ক্রেক্স তুলা যুক্তিতে প্রতিষেধবাক্যও প্রামাণ্যের প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে না। এবং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু বলিলে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে; স্করেং উদাহরণাদির মূলীভূত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে, একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে উদাহরণাদি প্রদর্শন অসম্ভব। স্কর্সাং ত্রেকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুর দারা প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা অসম্ভব। পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মূলীভূত অথবা হেতুও উদাহরণ-বাক্যের মূলীভূত প্রমাণের প্রামাণ্য থাকিলে তুল্য যুক্তিতে সর্বপ্রমাণেরই প্রামাণ্য থাকিবে। ফলকথা, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ একেবারে না মানিলে অপ্রামাণ্য সাধন করাও সর্বাথা অসম্ভব। প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, নিজ্ঞান্যনে কেবল মূথের কথার একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে, সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও বৃদ্ধি অমুসার্রে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পারেন। তাহা হইলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্দ্ধ কোন দিনই হইতে পারে না এবং কেহই কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে কোন দিনই বাধ্য হয় না। স্বতরাং যিনি যাহা সিদ্ধান্ত বলিবেন, তাহাকে প্রমাণ নেথাইতে হইবে। যিনি প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ই মানিবেন না, তিনি প্রমাণ নাই" এইরূপ সিদ্ধান্তও বলিতে পারিবেন না। মহর্ষি পূর্বেজিক তিন স্ত্রের দারা এই

সকল ভবের হচনা করিয়া, শেষে এই হৃত্তের দারা পূর্বেনাক্ত পূর্ব্বপক্ষের মূলোচেছদ করিয়াছেন। মহর্ষির উত্তর-পক্ষের শেষ কথাটি এই যে, যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু করিয়া প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করিবে, ঐ ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ ; স্থতরাং উহা হেতুই নহে —উহা হেত্বাভাগ। প্রমাণমাত্রে প্রমেন্নমাত্রের ত্রৈকাল্য না থাকিলেও কোন প্রমাণে কোন প্রমেরের পূর্বকালীনম্ব আছে, কোন প্রমাণে কোন প্রমেরের উত্তরকালীনম্ব আছে, কোন প্রমাণে কোন প্রমেয়ের সমকালীনত্ব আছে; স্কৃতরাং প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যই নাই, এ কথা বলা बांहरत ना । थामान मर्सव थारमरात्रत्र भूर्सकानीनहे हहेरत, अथना छेन्नतकानीनहे हहेरत, अथना সমকালীনই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। স্থতরাং ঐক্লপ নিয়মকে ধরিয়া লইয়া, তাহার **খণ্ডনের দ্বারা যে প্রামাণে প্রমে**য়ের ত্রৈকাল্যের প্রতিষেধ, তাহা অযুক্ত। উপলব্ধি-বিষয়-পদার্থ ৰে উপলব্ধি-সাধন-পদার্থের পূর্ব্বসিদ্ধও থাকে, অর্থাৎ পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণের দারাও যে কোন স্থলে পূর্ব্বসিদ্ধ প্রমেরের জ্ঞান হয়, মহর্ষি ইহার দৃষ্টাস্ত বলিয়াছেন,—শব্দ হইতে আতোদ্যসিদ্ধি। বীণাদি বাদাবন্ত্রের নাম "আতোদ্য"<sup>)</sup>। বীণাদি দেখিতেছি না, উহা আমার দ্রস্থ অদৃশু, কিন্তু কেহ বীণাদি বাজাইলে, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অমুমান করি। এথানে উপলব্ধির সাধন শব্দ-পূর্ব্বসিদ্ধ নহে, উহা পশ্চাৎসিদ্ধ। বীণাদি বাদ্যযন্ত্র ঐ শব্দের পূর্ব্বসিদ্ধই থাকে, পশ্চাৎসিদ্ধ ঐ भरकत बात्रा शृक्तिमिक वौगानि मरखत व्यवसान रत्र । अवरणिखन-धारु भक्तिरामम अवरणिखन्तर থাকে, উহার সহিত বীণাদি বাদ্য-মন্ত্রের কোন সম্বন্ধ না থাকায় কিরূপে অমুমান হইবে ? এই জ্বন্ত শেষে আবার ভাষ্যকার বিশিয়াছেন যে, বীণা বাজাইতেছে, বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দ-বিশেষের ছারা বীণাদি যন্ত্রবিশেষকে অনুমান করে। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই বে, বীণা বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দবিশেষের অসাধারণ ধর্ম্ম যে বীণা-নিমিত্তকত্ব, তাহার উপলব্ধি করিয়া "ইহা বীদাশৰ" এইরূপ অন্তুমান করে, ঐরূপেই বীণার অন্তুমান্ত্রহয়। বীণা-ধ্বনির ধাহা বিশেষ— ধাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা বিনি জানেন, তিনি বীণাধ্বনি শ্রবণ করিলে তাহার অসাধারণ ধর্মটিও ভাহাতে উপদক্ষি করেন; তাহার ফলে বীণা বাজাইতেছে অর্থাৎ "ইহা বীণাধ্বনি" এইক্লপ অকুমান হয়। এইরূপে বংশীধ্বনি প্রবণ করিয়াও বংশীর অনুমান হয়। এই সকল স্থূলে বীণা ও বেণু প্রভৃতি কন্ত শক্তও অক্সপে উপলব্ধির সাধন এবং বীণা বেণু প্রভৃতি বাদ্যবন্ধও উপলব্ধির বিষয় হয়। উন্দোত্তকর এবং বাচম্পতি মিশ্রও এইরূপ বলিয়াচেন<sup>2</sup>।

প্রান্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত একাদশ স্থত্ত-ভাষ্যের শেষে মহর্ষির এই স্থত্তোক্ত শেষ উত্তর স্বত্তত্ত্ব ভাবে বণিরা আসিরাছেন, অর্থাৎ মহর্ষির এই স্থত্তার্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত

তক্ত বীণাদিকং বাদ্যমানক্ত মুরজাদিক্য।
 বংশুদিকত্ত শুবিরং কাংশুতালাদিকং ঘন্য।
 চতুর্বিধ্যমিদ বাদ্যং বাদ্যোতোদ্যনামক্য।—শুমরকোর, অর্গবর্গ,—শুম পরিচেন্ত্য।

২। শবং শংশা ধর্মী বীণাসুনিসংবোগ<del>জশবণূর্ব</del> ইতি সাধ্যো ধর্ম, তরিনিভাসাবার<del>ণ ধর্মৰ</del>ণ পূর্ববোগলকবীণানিনিভক্ষনিবং।—তাংগব্যস্তিকা।

হইয়াছে; স্থতরাং এই স্ত্রের পৃথক্ ভাষ্য করা আর প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে এখানে ভাষ্যকার এই স্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার প্রথমে নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া, তছত্তরে বিলিয়াছেন ষে, পূর্বের যাহা বিলিয়াছি, তাহা নিজের কথাই বিলি নাই, মহর্ষির এই স্থ্রোর্ক প্রকৃত বিলিয়াছি। সেখানে মহর্ষি-স্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের বাাখা। করিয়া, শেষে মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত প্রকৃত উত্তরটি বিলিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সেই কথা যে মহর্ষিরই কথা, ইহা জানাইবার জন্মই এখানে এই স্ত্রের উল্লেখপূর্বক ইহার ভাষ্য করিতেছি। উপলব্ধির সাধন-পদার্থ ও উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ব্বাপর সহভাবের নিয়ম নাই, এ কথা ভাষ্যকার পূর্বের বিলিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐরপ নিয়ম স্বীকার করিয়াই প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যের প্রতিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ঐরপ নিয়মের অভাব বা অনিয়মই স্বীকার্য। মহর্ষি ঐরপ অনিয়মদর্শী বিলিয়াই পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত নিয়মমূলক প্রতিষ্বেধের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি "ত্রেকাল্যাপ্রতিষেধন্দ»" এই অংশের দ্বারা পূর্ব্বাক্তরূপ অনিয়ম সমর্থন করিয়াছ এক প্রকাল্য-প্রতিষ্বেধের নিষেধ করিয়া, স্ত্রের অপর অংশের দ্বারা পূর্ব্বাক্তরূপ অনিয়ম সমর্থন করিয়াছেন।

বেমন পশ্চাৎদিদ্ধ শব্দের দারা পূর্ব্বদিদ্ধ আতোদ্যের সিদ্ধি অর্থাৎ অনুমান হয়, এই কথার দারা মহর্ষি দেখাইয়াছেন বে, প্রমাণ কোন হলে প্রমেরের পরকালবর্তীও হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, এখানে বখন এই কথা মহর্ষির হাদয়হ অনিয়মের দৃষ্টাস্ত প্রদর্শনের জল্ঞ, তখন উহার দারা জল্ঞ ছই প্রকার উদাহরণও স্থৃচিত হইয়াছে। একাদশ স্ত্রভাষ্যের শেষে তাহা বলিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ কোন হলে পূর্ব্বদিদ্ধ বস্তুর হয়। এবং কোন হলে উপলব্ধির সাধন ও উপলব্ধির বিষয়-পদার্থ সমকালবর্তীও হয়। বেমন বহ্লির সমানকালীন ধ্ম দেখিয়া বহ্লির অনুমান হয়। এখানে বহ্লির উপলব্ধির সাধন ধূম বা ধূম-জ্ঞান অথবা জ্ঞায়মান ধূম অনুমিতিরূপ উপলব্ধির বিষয় বহ্লির সমকালীন। এই উদাহরণদ্বয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার ঐ উদাহরণদ্বয় কেন বলেন নাই? এতত্বহের ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, পূর্ব্বে বাহা বলা হইয়াছে, ভাহাই মহর্ষি-স্ত্রের দারা উপপাদন করিবার জন্মই এখানে এই স্ত্রের উল্লেখপূর্ব্বক ভাহার অর্থ বর্ণন করা হইতেছে। পূর্ব্বেক্তিক উদাহরণদ্বয় যখন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তখন আর এখানে ভাহা বলা নিশ্রব্রেজন। সেই উদাহরণদ্বয় যখন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তখন কার এখানে ভাহা বলা নিশ্রব্রেজন। সেই উদাহরণ এখানেই বলিতে হইবে, এমন কোন বিশেষ নাই। উদ্যোতকর "এই স্থাট ইহার পূর্বেই কেন বলা হয় নাই" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তত্বহরে

<sup>›।</sup> স্থান্নতবালোকে নথা বাচম্পতি মিশ্র "ত্রেকাল্যাপ্রতিবেশ্নত" এই অংশকে স্তর্বধ্যে প্রহণ না করিলেও ভাষ্যকার "প্রত্যাচট্টে" এই কথার উল্লেখপূর্বক ঐ অংশের ব্যাখ্যা করার এবং ভারস্তা-নিবন্ধের স্ত্রেশাঠ এবং ভাংপর্যাটাকার স্ত্রেপাঠ ধারণ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির স্ত্রেপাঠ ধারণ ও ব্যাখ্যাস্থ্যারে ঐ অংশ স্ত্রেমধ্যে ই ইয়াছে। স্থান্নবার্তিকে "তৎসিদ্ধেঃ" এই অংশ স্ত্রেমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু সৃত্তিক বার্তিক প্রথম উল্লেখ্য কর্মধ্য উল্লেখ্য বারণ কোন নব্য টীকাকার "তৎসিদ্ধিঃ" এইরূপ পাঠই প্রহণ করিন্নাছেন।

বিশিবাছেন বে, এই স্থ্র সেধানেই বলিতে হইবে অথবা এখানেই বলিতে হইবে, ইহার নিরামক কোন বিশেষ নাই। এই স্থ্রোক্ত পদার্গ সর্বাধা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা ভাষ্যকার পূর্কেই (একাদশ স্ত্র-ভাষ্যের শেষে) প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির পাঠ-ক্রম কর্ষন করিয়া সেধানেই এই স্থ্রের ও ইহার ভাষ্যের কথন তিনি নিশুরোজন মনে করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রশ্ন-বাক্যের হারা উদ্যোভকরের কথা বুঝা যার না। ভাষ্যকার পূর্কোক্ত উদাহরপদ্বের কথা বলিয়াই প্রশ্ন করিয়াছেন—"কেন তাহা এখানে বলা হইতেছে না?" উদ্যোতকর প্রশ্ন করিয়াছেন,—"কেন সেধানেই এই স্ত্রে বলা হর নাই?" তাৎপর্যাটীকাকার যাখ্যা করিয়াছেন বে, পাঠক্রম লক্ষন করিয়া সেধানেই কেন এই স্থ্রে বলা হয় নাই? মহর্ষি-স্থ্রের পাঠক্রম লক্ষন করিয়া, পূর্ব্বে এই স্থ্রের উল্লেখ করা যায় কিরূপে, ইহা চিস্কনীয়। ভাষ্যকারের প্রশ্নে এ চিস্কা নাই। উদ্যোতকরের প্রশ্ন-ব্যাখ্যায় শেষে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, "এখানেই সেই ভাষ্য কেন বলা হয় নাই?" এই প্রশ্নও বৃথিতে হইবে।

বস্ততঃ মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত উত্তরই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের চরম উত্তর। এ জস্তুই মহর্ষি এই স্থাটি শেবে বলিয়াছেন। রতিকার বিখনাথ প্রভৃতি নব্যগণ বলিয়াছেন বে, যদি শৃন্তবাদী বলেন বে, আমার মতে বিশ্ব শৃন্ত, প্রমাণ-প্রমেয়ভাব, আমার মতে বাস্তব নহে, স্বভরাং প্রমাণের দ্বারা বন্ধ সিদ্ধি করা বা কোন দিদ্ধান্ত করা আমার আবশুক নাই। প্রমাণবাদী আন্তিকের পক্ষে প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য না থাকায়, প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়েসিদ্ধি হইতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সভাস্থানেই প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ হইতে পারে না,—ইহাই বলিতেছি, আমি কোন পক্ষস্থাপন করিতেছি না; স্বভরাং আমার প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশুক; আন্তিকের দিদ্ধান্ত ভাঁহাদিগের মভাস্থারেই দিদ্ধ হয় না, ইহা দেখাইয়াছি। এই জন্ত শেষে মহর্ষি এই স্ক্রের দ্বারা বলিয়াছেন বে, প্রমাণে বে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য নাই বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রেকাল্য প্রতিবেশ করা বায় না। স্বভরাং ত্রেকাল্যাদিদ্ধি হেতৃই অদিদ্ধ। উহার দ্বারা কোন মতেই প্রভাকাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা বায় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য পূর্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।১৪।

ভাষ্য। প্রমাণং প্রমেরমিতি চ সমাধ্যা সমাবেশেন বর্ত্ততে সমাধ্যা-নিমিত্তবশাৎ। সমাধ্যানিমিত্তত্ব্পলব্ধিসাধনং প্রমাণং, উপলব্ধিবিষয়শ্চ প্রমেরমিতি। যদা চোপলব্ধিবিষয়ঃ কস্তচিত্বপলব্ধিসাধনং ভবতি, তদা প্রমাণং প্রমেরমিতি চৈকোহর্ষোহভিধীরতে। অস্থার্যস্থাবদ্যোতনার্থমিদ-মুচ্যতে।

অনুবাদ। "প্রমাণ" এবং "প্রমেয়" এই সংজ্ঞা সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে [ অর্থাৎ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই ফুইটি সংজ্ঞাক্রনিমিত্ত থাকিলে এক পদার্থেও এই চুইটি সংজ্ঞা সমাবিষ্ট (মিলিত) হইয়া থাকে ]। সংজ্ঞার নিমিন্ত কিন্তু উপলব্ধির সাধন প্রমাণ এবং উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়, অর্থাৎ উপলব্ধিসাধনর্থই "প্রমাণ" এই নামের নিমিত্ত এবং উপলব্ধি-বিষয়ত্বই "প্রমেয়" এই
নামের নিমিত্ত। যে সময়ে উপলব্ধির বিষয় (পদার্থটি) কোনও পদার্থের উপলব্ধির সাধন হয়, তখন একই পদার্থ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই নামে অভিহিত
হয়। এই পদার্থের প্রকাশের জন্ম এই সূত্রটি (পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিতেছেন।

### সূত্র। প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ ॥১৬॥ ৭৭॥

অমুবাদ। যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন তুলা ( দ্রুরের গুরুত্বের ইয়ন্তা-নিশ্চায়ক দ্রুব্য ) প্রমেয়ও হয়, [ সেইরূপ অক্যান্য সমস্ত প্রমাণ্ড প্রামাণ্য অর্থাৎ তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন প্রমেয়ও হয়। ]

টিপ্লনী। প্রমাণ-পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করিয়া এখন আবশুক-বোদে এই স্থত্তের দারা আর একটি কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথার সার মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া এই স্থতের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার মর্শ্ম এই যে, উপলব্ধির সাধনকে "প্রমাণ" বলে এবং উপলব্ধির বিষয়কে "প্রমেয়" বলে। "প্রমাণ" এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধির সাধনত্ব এবং "প্রমেয়" এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধি-বিষয়ত, এই তুইটি নিমিত্ত এক পদার্গে থাকিলে, সেই নিমিত্ত্বয়বশতঃ সেই এক পদার্থও "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই নামদ্বরে অভিহিত হইতে পারে। সংজ্ঞার নিমিত্ত থাকিলে এক পদার্গেরও অনেক সংজ্ঞা হুইয়া থাকে। তাহাতে সেই পদার্গের স্বরূপ নষ্ট হয় না। উপলব্ধির বিষয় প্রমেয় পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তথন তাহার 'প্রমাণ' এই সংজ্ঞা হইবে। আবার উপলব্ধির সাধন প্রমাণ পদার্থ উপলব্ধির বিষয় হইলে, তথন তাহার "প্রমের" এই সংজ্ঞা হ**ইবে। ভাষ্যকার** ইহাকেই বলিয়াছেন,--প্রমাণ ও প্রমেয়, এই সংজ্ঞাদ্বয়ের সমাবেশ। উদ্যোতকর এই সমাবেশের কথা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সমাবেশোহনিয়নঃ", অর্গাৎ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞান্বয়ের নিয়ম নাই। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা প্রমাণ, তাহা যে চিরকাল "প্রমাণ" এই নামেই क्षिত इरेट्र ५वः याद्य श्रास्त्र, जाद्य य वित्रकांग "श्रास्त्र" ५रे नारमरे क्षिত इरेट्र, এরপ নিয়ম নাই। এই সংজ্ঞাদ্বয় পূর্কোক্তরপ নিয়মবদ্ধ নহে। যাহা প্রমাণ, তাহাও কোন সময়ে প্রমের নামের নিমিত্রশতঃ প্রমের নামে কথিত হয় এবং ধাহা প্রমের, তাহাও কোন সময়ে প্রমাণ নামের নিমিত্তবশতঃ প্রমাণ নামে কথিত হয়। সংজ্ঞাটি সংজ্ঞার নিমিত্তের অধীন, স্থতরাং নিমিত্ত-ভেদে সংজ্ঞার ভেদ হইতে পারে। সংজ্ঞা কোন নিম্নবদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-টীকাকার এই অনিয়মকে গ্রহণ করিয়া একটি পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করতঃ তাহার উত্তর-স্তুত্তরূপে মহর্ষির এই স্থাটির উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, বাহা অনিয়ত অর্থাৎ বাহার নিয়ম নাই, তাহা বাস্তব পদার্থ নহে;—যেমন রজ্জুতে আরোপিও সর্প। সেই রজ্জুকেই তথনই কেহ সর্পরূপে কল্পনা করিতেছে, কেহ খড়্গাধারারূপে কল্পনা করিতেছে, আবার একই ব্যক্তি কোন সময়ে সেই রজ্জুকে দর্পরূপে কল্লনা করিয়া, পরে খড়াগারারূপে কল্লনা করিতেছে। প্রমাণ-প্রমেয় ভাবও যথন এইরূপ অনিয়ত, অর্থাৎ বাহা প্রমাণ, তাহা কথন প্রমেয়ও হইতেছে, আবার বাহা প্রমেয়, তাহা ক্ষথন প্রমাণও হইতেছে, প্রমাণ চিরকাল প্রমাণক্সপেই জ্ঞাত হইবে এবং প্রমের চিরকাল প্রমেয়রূপেই জ্ঞাত হইবে, এরূপ যখন নিয়ম নাই, তথন প্রমাণ-প্রমেয় ভাবও রজ্জুতে করিত সর্প ও খড়নাধারার ভায় বাস্তব পদার্থ নহে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হুচনার জন্মই মহর্ষি এই স্থাটি বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখনাথও প্রথমে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর-স্তত্তরূপে এই স্তত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ "প্রমেয়তা চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ" এইদ্ধপ স্ত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। স্তারবার্ত্তিকে পুস্তকভেদে "প্রমেয়তা চ" এবং "প্রমেয়া চ" এই দ্বিবিধ পাঠ দেখা গেলেও, তাৎপর্য্যটীকাকারের উদ্ধৃত বার্তিকের পাঠে "প্রমেয়া চ" এইরূপ পার্যই দেখা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার নিজেও "প্রমেয়া চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ভায়স্চীনিবন্ধে এবং ভায়তত্বালোকেও ঐরূপ স্থ্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার এই স্থত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্দারণ করিতে "তুলা" যে কেবল প্রমাণই হয়, তাহা নহে। যথন ঐ তুলাতে প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তথন প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত অন্ত তুলার দারা পরীক্ষিত যে স্থবর্ণাদি, তাহার দারা ঐ তুলা প্রমেয়ও হয়। বেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ তুলার প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে, তথন তুলা প্রমেয়ও হয়, সেইরূপ অস্তু সমস্ত প্রমাণও তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তথন প্রমেয়ও হয়'। যে দ্রব্যের দারা অন্ত দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ বা ইয়তা নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহাই এখানে "তুলা" শব্দের দারা গ্রহণ করা হইমাছে; তাহা তুলাদণ্ডও হইতে পারে, ঐরূপ অন্ত কোন স্কুবর্ণাদি দ্রব্যও হইতে পারে। যথন ঐ তুলার দারা কোন দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়, তথন উহা প্রমাণ। কারণ, তথন উহা উপলব্ধির সাধন। আবার ধর্থন ঐ তুলাটি খাঁটি আছে কি না, ইহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়, তথন অন্ত একটি পরীক্ষিত তুলার দারা তাহা বুঝিয়া লওয়া হয়। স্কুতরাং তখন ঐ তুলাই উপলব্ধির বিষয় হইয়া প্রমেয়ও হয়। তুলার এই প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব যথন দর্কসিদ্ধ, ইহার অপলাপ করিলে ক্রেমবিক্রম ব্যবহারই চলে না, লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হয়, তথন ঐ সিদ্ধ দৃষ্টাস্কে অন্ত সমস্ত প্রমাণেরও প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব অবশ্ব স্বীকার্য্য। প্রমাণে প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্বের জ্ঞান রঙ্জুতে সর্পত্মাদি

১। অস্ত চার্থস্ত জ্ঞাপনার্থং ক্রং প্রমেরা চ তুলাপ্রমাণ্যবিধিতি। ন কেবলং প্রমাণং সমাহারগুরুত্বে তুলা, বদা প্রস্কৃতাং সন্দেহো ভবতি প্রামাণ্য প্রতি, তদা সিদ্ধপ্রমাণভাবেন তুলাস্তারণ পরীক্ষিতং বং স্বর্ণাদি ক্রেন প্রমেরা চ তুলা প্রামাণ্যবং। যথা প্রামাণ্য তুলা প্রমেরা চ, তথাহস্তদিপি সর্বং প্রমাণ্য প্রামাণ্য প্রমেরমিত্যবং।—তাংপর্বাচীকা। এই ব্যাথ্যাতে 'প্রামাণ্য ইব' এই কর্বে "তত্ত্ব তক্ষেব" এই পাণিনি-ক্রে দ্বারা ( তদ্ধিত-প্রকরণ, ৫।১)১১৬ করে ) বতি প্রতারে ক্রেন্থ "প্রামাণ্যবং" এই পদটি সিদ্ধ হইরাছে এবং ক্রে "তুলা" এইটি পৃথক্ পদ। 'ব্যামাণ্যবং' তুলা প্রমেরা চ, তথা অস্তদণি সর্বং প্রমাণ্য প্রমেরাণ্য প্রমেরা চ, তথা অস্তদণি সর্বং প্রমাণ্য প্রমেরাণ্য প্রমেরাণ্য ক্রিকণে ক্রের্ণে ব্রিতে হইবে।

জ্ঞানের স্তায় ভ্রমজ্ঞান নহে। অনিয়ত পদার্থ হইলেই তাহা সর্ব্বত্র অবাস্তব পদার্থ হইবে, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। তাহা হইলে তুলাও অবাস্তব পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, তুলাও অন্ত প্রমাণের স্থায় কোন সময়ে প্রমাণও হয়, কোন সময়ে প্রমেয়ও হয়। তুলাকে অবাস্তব পদার্থ বলিলে ক্রয়-বিক্রম ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে স্থাকার মহর্ষির ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে এই স্থাত্তের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন তুলা স্থবর্ণাদি দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়তা-নিদ্ধারক হওয়ায়, তথন তাহাতে প্রমাণ ব্যবহার হয় এবং অন্ত তুলার ছারা ঐ পূর্ব্বোক্ত তুলার গুরুত্বের ইয়তা নিষ্ধারণ করিলে, তথন তাহাতে প্রমেয় ব্যবহার হয়, এইরূপ নিমিত্তঘ্য-সমাবেশবশতঃ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রমাণেও প্রমাণ ব্যবহার ও 'প্রমেয় ব্যবহার হয়। বৃত্তিকার শেষে এই ব্যাখ্যা স্থমন্থত মনে না করিয়া ক্লান্তরে বলিয়াছেন বে, অথবা প্রমাজান জন্মিলেই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব হইতে পারে, প্রমাজান না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রমাণ ও প্রমেয় বলা যায় না, এই যাহা পূর্বের আশস্কা করা হইয়াছে, তাহারই উত্তর স্ট্রনার জন্ম মহর্ষি এই স্থাতি বলিয়াছেন। এই স্থাতের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যেমন যে-কোন সময়ে দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়তা-নির্দ্ধারক হওয়াতেই সর্ব্বদা তুলাতে প্রমাণ ব্যবহার হয়, তদ্রপ ইন্দ্রিয়াদি যে কোন সময়ে উপলব্ধির সাধন হয় বলিয়া তাহাতেও প্রমাণ ব্যবহার হইতে পারে এবং কোন সময়ে উপলব্ধির বিষয় হয় বলিয়া ঘটাদি পদার্থে প্রমেয় ব্যবহার হইতে পারে। যথনই প্রমাজ্ঞান জন্মে, তৎকালেই তাহার সাধনকে প্রমাণ এবং তাহার বিষয়কে প্রমেয় বলা যায়, অন্ত সময়ে তাহা বলা যায় না, এ কথা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়তা নির্দ্ধারণ করিতে প্রমাণ বলিয়া কেহ তুলাকে গ্রহণ করিত না; কারণ, তথন ঐ তুলা প্রমাণ-পদবাচ্য নহে। ফলকথা, যাহা পরেও প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাও পূর্বের প্রমাণ-পদবাচ্য হুইবে। বৃত্তিকার এই স্থতের ব্যাখ্যার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের যে সমাধান বলিয়াছেন, ভাষ্যকার স্বতন্ত্রভাবে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন ( ১১ স্ত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য )।

এই স্ত্রে মহর্ষি তুলাকে প্রমেয় বলিয়া উল্লেখ করাতে আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয় ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ-মাত্রকেও মহর্ষি প্রমেয় বলিতেন, ইহা স্থব্যক্ত হইয়াছে এবং তুলাকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করাতে প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকেই তিনি প্রমাণ বলিতেন, ইহাও স্থব্যক্ত হইয়াছে। ধাহা প্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থ অন্নভূতির সাধকতম অর্থাৎ চরম কারণ, তাহাই মুখ্য প্রমাণ। ঐ অন্নভূতির কারণমাত্রেও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষির এই স্থান্থসারে ভাষ্যকার প্রভৃতিও প্রমাণ করিয়াছেন (১ অঃ, তৃতীয় স্থ্র ও নবম স্ত্রের ভাষ্যটিপ্রনী দ্রন্থবা)।

ভাষ্য। শুরুত্বপরিমাণজ্ঞানসাধনং তুলা প্রমাণং, জ্ঞানবিষয়ো শুরু দ্রব্যং স্থবর্ণাদি প্রমেয়ম। যদা স্থবর্ণাদিনা তুলান্তরং ব্যবস্থাপ্যতে তদা তুলান্তরপ্রতিপত্তো স্থবর্ণাদি প্রমাণং, তুলান্তরং প্রমেয়মিতি। এব-মনবয়বেন তন্ত্রার্থ উদ্দিক্টো বেদিতব্যঃ। আত্মা ভাবত্বপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ প্রমেয়ে পরিপঠিতঃ। উপলক্ষো স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রমাতা। বুদ্ধিরুপলিক্ষি-সাধনত্বাৎ প্রমাণং, উপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ প্রমেয়ং, উভয়াভাবাৎ প্রমিতিঃ। **এবমর্থবিশে**ষে সমাখ্যাসমাবেশো যোজ্যঃ। তথা চ নিমিত্তবশাৎ সমাবেশেন বর্ত্তত ইতি। রক্ষন্তিষ্ঠতীতি স্বস্থিতো রক্ষঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ কর্ত্তা। রুক্ষং পশ্যতীতি দর্শনেনাপ্তব্নষ্যমাণতমত্বাৎ কর্ম। ব্লক্ষণ চন্দ্রমনং জ্ঞাপয়তীতি জ্ঞাপকস্থ দাধকতমত্বাৎ করণম্। বৃক্ষায়ো-দক্মাসিঞ্তীতি আসিচ্যমানেনোদকেন রক্ষমভিপ্রৈতীতি সম্প্রদানম্। বৃক্ষাৎ পর্ণং পততীতি ''ধ্রুবমপায়েহপাদান''মিত্যপাদানম্। বয়াংসি সন্তীতি "আধারোহধিকরণ"মিত্যধিকরণম্। এবঞ্চ সতি ন দ্রব্যমাত্রং কারকং ন ক্রিয়ামাত্রম্। কিং তর্হি ? ক্রিয়াদাধনং ক্রিয়া-বিশেষযুক্তং কারকম্। যৎ ক্রিয়াদাধনং স্বতন্ত্রং দ কর্ত্তা, ন দ্রব্যমাত্রং ন জিয়ামাত্রম্। জিয়য়াব্যাপ্তুমিষ্যমাণতমং কর্মা, ন দ্রব্যমাত্রং ন জিয়া-মাত্রম। এবং সাধকতমাদিম্বি। এবঞ্চ কারকার্থাস্থানং যথেব উপপত্তিত এবং লক্ষণতঃ, কারকারাখ্যানমপি ন দ্রব্যমাত্তে ন ক্রিয়ায়াং বা। কিং তর্হি? ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াবিশেষযুক্ত ইতি। শব্দচায়ং প্রমাণং প্রমেয়মিতি, স চ কার্কধর্মং ন হাতুমইতি।

অমুবাদ। গুরুত্বের পরিমাণ-জ্ঞানের সাধন তুলা প্রমাণ, অর্থাৎ বাহার দারা কোন দ্রুব্যের গুরুত্ব কি পরিমাণ, তাহা নিশ্চয় করা যায়, সেই তুলা প্রমাণ; জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ ঐ গুরুত্ব-পরিমাণ-জ্ঞানের বিষয় (বিশেষ্য) স্থবর্ণ প্রভৃতি গুরু দ্রব্য প্রমেয়। যে সময়ে স্থবর্ণ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ "স্থবর্ণ" প্রভৃতি তুলা-দ্রব্যের দ্বারা অন্য তুলাকে ব্যবস্থাপন করা হয় অর্থাৎ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়, সেই সময়ে (সেই) অন্য তুলার জ্ঞানে (সেই) স্থবর্ণ প্রভৃতি প্রমাণ, (সেই) অন্য তুলাটি প্রমেয়। সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি নামোল্লেবে কথিত শাস্ত্রার্থ (ন্যায়শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ) এইরূপ জ্ঞানিবে [ অর্থাৎ স্থবর্ণাদি তুলা-দ্রব্যের যে প্রমাণাদ বোড়শ পদার্থ প্রক্রেশ জানিবে [ অর্থাৎ স্থবর্ণাদি তুলা-দ্রব্যের যে প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থে ই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্বর সমাবেশ আছে] উপলব্ধিবিষয়ত্ব হেতুক আত্মা "প্রমেয়ে"

অর্থাৎ মহর্ষি-কথিত দ্বিতীয় পদার্থ "প্রমেয়"মধ্যে পঠিত হইয়াছে। উপলব্ধিতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির কর্ত্তা বলিয়া (আত্মা) প্রমাতা। উপলব্ধির সাধনত্ব-হেতুক বুদ্ধি প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয়ত্ব-হেতুক প্রমেয় [ অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপ "প্রমেয়" পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তখন প্রমাণ হইবে, উপলব্ধির বিষয় হইলে তখন প্রমেয় হইবে ]; উভয়ের অভাব হেতুক প্রমিতি [ অর্থাৎ বুদ্ধি-পদার্থে উপলব্ধি-দাধনত্ব না থাকিলে এবং উপলব্ধি-বিষয়ত্ব না পাকিলে তখন বুদ্ধি কেবল প্রমিতি হইবে ]। এইরূপ পদার্থ-বিশেষে সমাখ্যার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ যোজনা করিবে অর্থাৎ অক্যান্য পদার্পেও এইরূপে প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইবে। সেই প্রকার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞা যেরূপ সমাবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কারক শব্দগুলি ( কর্ত্ত কর্ম্ম প্রভৃতি কারক-বোধক শব্দগুলি) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ সেই সেই কারক-সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশবিশিষ্ট হইয়া থাকে। (উদাহরণ প্রদর্শনের দারা ইহা বুঝাইতেছেন) "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে নিজের স্থিতিতে স্বাতন্ত্র্যবশৃতঃ বুক্ষ কর্ত্তা। "বুক্ষকে দর্শন করিতেছে" এই স্থলে দর্শনের ঘারা প্রাপ্তির নিমিত ইয়্যমাণতম বলিয়া অর্থাৎ দর্শনক্রিয়ার বিষয় করিতে বৃক্ষই ঐ স্থলে প্রধানতঃ ইচ্ছার বিষয় বলিয়া (বৃক্ষ) কর্ম্ম (কর্ম্মকারক)। "বৃক্ষের দ্বারা চন্দ্রকে \_ বুঝাইতেছে'' এই স্থলে জ্ঞাপকের ('বৃংক্ষের ) সাধকতমত্ববশতঃ অর্থাৎ বুক্ষ ঐ স্থলে চক্রকে বুঝাইতে সাধকতম বলিয়া করণ (করণকারক)। উদ্দেশ্যে জল সেক করিতেছে" এই স্থলে আসিচ্যমান জলের দ্বারা অর্থাৎ বুক্ষে যে জলের সেক করিতেছে, সেই জলের দারা বুক্ষকে উদ্দেশ্য করিতেছে, এ জন্য ( বৃক্ষ ) সম্প্রদান ( সম্প্রদান-কারক )। "বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে" এই স্থলে অপায় হইলে (বিশ্লেষ বা বিভাগ হইলে) ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল অধবা ষাহা হইতে বিভাগ হয়, এমন পদার্থ অপাদান, এই জন্ম (বৃক্ষ ) অপাদান (অপাদান-কারক )। "রক্ষে পক্ষিগণ আছে" এই স্থলে আধার অর্থাৎ কর্তা ও কর্ম্মের দারা ক্রিয়ার আধার অধিকরণ, এই জন্য ( বৃক্ষ ) অধিকরণ ( অধিকরণকারক )। এইরূপ হইলে দ্রব্যমাত্র কারক নহে, ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। তবে কি ? (উত্তর) ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত কারক, অর্থাৎ যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া, অবাস্তর ক্রিয়া-বিশেষ-যুক্ত হুয়, ভাহাই কারক পদার্থ; কেবল দ্রবামাত্র অথবা কেবল অবাস্তর ক্রিয়া কারক-পদার্থ নহে।

1

কোরকের সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন )। যাহা ক্রিয়ার সাধন হইয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যাব্যক-নিরপেক্ষ, তাহা কর্ত্তা (কর্ত্তা কর্ত্তা) নহে, ক্রিয়ামাত্র (কর্ত্তা) নহে। ক্রিয়ার ঘারা প্রাপ্তির নিমিত্ত ইয়্মাণতম (পদার্থ) কর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার বিষয় করিতে প্রধানতঃ ইচ্ছার বিষয়, এমন পদার্থ কর্ম্মকারক, দ্রব্যমাত্র (কর্ম্ম) নহে, ক্রিয়ামাত্র (কর্ম্ম) নহে। এইরূপ সাধকতম প্রভৃতিতেও জানিবে [ অর্থাৎ করণ প্রভৃতি কারকেরও এইরূপে লক্ষণ বুঝিতে হইবে, দ্রব্যমাত্র অথবা ক্রিয়ামাত্র করণ প্রভৃতি কারক নহে]। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ কারক পদার্থ ব্যাখ্যা যেমনই যুক্তির ঘারা হয়, এইরূপ লক্ষণের ঘারা হয় অর্থাৎ পাণিনি-সূত্রের ঘারাও কারক পদার্থের ঐরূপ ব্যাখ্যা বা লক্ষণ বুঝা যায়। (অতএব) কারক শব্দও দ্রব্যমাত্রে (প্রযুক্ত) হয় না অথবা ক্রিয়ামাত্রে (প্রযুক্ত ) হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? অর্থাৎ কারক শব্দ কোন্ অর্থাৎ থাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া অবান্তর্রক্রিয়া-বিশেষযুক্ত পদার্থে অর্থাৎ যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া অবান্তর্রক্রিয়া-বিশেষযুক্ত, এমন পদার্থে (কারক শব্দ প্রযুক্ত হয় )। "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" ইহাও অর্থাৎ এই চুইটি শব্দও কারক শব্দ, (স্থুতরাং) তাহাও কারকের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

টিপ্পনী। "তুলা" শব্দের অনেক অর্থ আছে। কোষকার অমরিসংহ বৈশ্ববর্গে বলিয়াছেন,—
"তুলাহিন্দ্রিয়াং পলশতং" অর্থাৎ তুলা শব্দের দ্বারা শত পল (চারি শত তোলা পরিমাণ) বুঝার।
মহর্ষি এই স্থত্রে এই অর্থে বা অন্ত কোন অর্থে "তুলা" শব্দের প্রারাগ করেন নাই। ভাষ্যকার
স্থত্যেক্ত তুলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে, বাহার দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝা যায়,
তাহা তুলা। গুরুত্বের পরিমাণ বলিতে এখানে "মাষ", "পল" প্রভৃতি শাস্ত্র-বর্ণিত পরিমাণবিশেষ। মন্ত্রসংহিতার অন্তমাধ্যারে এবং অমরকোষের বৈশ্ববর্গে ইহাদিগের বিবরণ আছে'।
ফল কথা, তুলাদণ্ড, তুলাস্ত্র প্রভৃতিকেও তুলা বলে। মন্ত্রসংহিতার ৮ অঃ, ১৩৫ ক্লোকে
ভাষ্যকার মেধাতিথি তুলা-স্ত্রের কথা বলিয়াছেন। তুলাতে ধৃত চন্দনকে "তুলা চন্দন" বলা হয়।
( আরম্ভ্রে, ২অঃ, ২আঃ, ৬২ স্ত্রের ভাষ্য ক্রন্থর্য়)। এখানে চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে
যাহাতে চন্দন রাখা হয়, সেই চন্দনাধার পাত্র অথবা চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারক তুলাদণ্ড
প্রভৃতিকেই "তুলা" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ "তুলা চন্দন" এই কথার প্রক্বতার্থ
বুঝা স্ক্রিনে না। যাহার দ্বারা ক্রের গ্রন্থ পরিমাণ নির্ণম করা যায়, তাহাকে তুলা বলিশে
"স্ত্রবণ" প্রভৃতিকেও তুলা বলা যায়। পুংলিক্স "স্ত্রবণ" শব্দের দ্বারা এক তোলা গরিমিত

 <sup>)।</sup> পঞ্চ কৃষ্ণলকে। মাবন্তে স্বৰ্ণস্ত বোড়শ।

পলং হবর্ণাশ্চম্বারঃ গলানি ধরণং দশ :—মনুসংহিতা, ৮। অঃ, ১০৪-০৫ ।

স্বর্ণ ব্রা যায়। ঐ স্বর্ণের দ্বারা অন্ত দ্রবোর এক তোলা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে ঐ স্থবৰ্ণকেও "তুলা" বলা যায় এবং ঐরপ ''পল" প্রভৃতি পরিমাণযুক্ত বস্তুর দারাও অস্ত বস্তর ঐরূপ গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় বলিয়া দেগুলিকেও পূর্ব্বোক্ত অর্থে ''তুলা' বলা যায়। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন বে, যে সময়ে স্থবর্ণাদির ছারা তুলাস্তরের ব্যবস্থাপন করে, তথন ঐ তুলাস্করের জ্ঞানে স্থবর্গাদি প্রমাণ হইবে। ভাষ্যকার এথানে ''তুলাস্কর' শব্দ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থে স্ক্বর্ণাদিও বে "তুলা", ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, যাহা প্রমাণ, তাহাও কথন প্রমেয় হয় এবং যাহা প্রমেয়, তাহাও কথনও প্রমাণ হয়, ইহা দেখাইবার জ্ঞাই ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-স্ত্রাহ্নপারে বলিয়াছেন যে, তুলার দারা কথন স্ত্রণাদির গুরুত্ব পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, তথন ঐ তুলাটি প্রমাণ। কারণ, তথন উহা যথার্গ অন্মভৃতির কারণ এবং ঐ স্থলে দেই স্থবৰ্গাদি সেই প্ৰমাণ-জন্ম অন্কুভূতির বিষয় বলিয়া প্ৰমেয়। আবার যথন দেই স্কুবৰ্ণ প্রভৃতি তুলার দারা পূর্ব্বোক্ত ( প্রমাণ ) তুলার গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়, তথন ঐ স্থবর্ণাদি প্রমাণই হয় এবং পূর্ব্দোক্ত তুলাটি প্রমেয় হয়। কারণ, তথন উহা প্রমাণ-জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হ্যায়শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সকল পদার্গেই ( প্রসাণাদি ষোড়শ পদার্গেই ) প্রমাণত্বাদির সমাবেশ আছে। আত্মা প্রমেয়মধ্যে কথিত হইলেও প্রমাক্তানের কর্ত্তা বলিয়া আত্মা প্রমাতাও হয়। বৃদ্ধি অর্গাৎ জ্ঞান, প্রমাণও হয়, প্রমেয়ও হয়, প্রমিতিও হয়। এইরূপ অন্তান্ত পদার্গেও প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইতে হইবে। ভাষ্যকারের কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে', কোন পদার্থে প্রমাতৃত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণত্বের সমাবেশ আছে। যেমন আত্মাতে প্রমাতৃত্ব আছে এবং প্রমেয়ত্ব আছে এবং প্রমিত আত্মার দ্বারা ঐ আত্মগৃত গুণান্তরের অনুমানে ঐ আত্মাতে প্রমাণত্বও আছে। এইরূপ বুদ্ধি-পদার্গে প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণ-ফলত্বের অর্থাৎ প্রমিতিত্বের সমাবেশ আছে এবং সংশয়াদি সকল পদার্থেই প্রমাণত্ব ও প্রমেরত্বের সমাবেশ আছে। প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিলে, ঐ অর্থে সকল পদার্ফেই প্রমাণত্ব থাকিতে পারে। প্রমাজ্ঞানের করণত্বরূপ মুখ্য প্রমাণত্ব সকল পদার্ফে থাকে না। কিন্ত মহর্ষি-সূত্রানুদারে প্রাচীনগণ প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রেই প্রমাণ সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রমাণাদি সংজ্ঞার নিমিত থাকিলে সকল পদার্থেই প্রমাণাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইতে পারে এবং তাহা হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রমাণ ও প্রমেষ বলিলেই সকল প্নার্থ বলা হয়, মহর্ষি সংশ্রাদি চতুর্দশ প্নার্ণের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? এই পূর্ব্নপক্ষের উত্তর ভাষ্যকার প্রথম স্ত্রভাষ্যেই বিশদরূপে বলিয়া আসিয়াছেন।

১। তদেতদ্ভাষ্যকুদাহ "এবমনবয়বেন" কার্ণয়েন "তন্ত্রার্থঃ" শাপ্তার্থ ইতি। কচিৎ প্রমাতৃত্ব-প্রমেন্থর-প্রমাণ্ডাদীনাং সমাবেশো বথান্ত্রনি। স হি প্রমাতা, প্রমীন্মানন্চ প্রমেন্থং, তেন তু প্রমিতেন তদ্গতপ্তপান্তরানুমানে প্রমাণম্। কচিৎ পুনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেন্ত্রত্তনাং সমাবেশো বথা বুদ্ধো। কচিৎ পুনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেন্ত্রত্তনাং সমাবেশো বথা বুদ্ধো। কচিৎ পুনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেন্ত্রত্তনাং, বথা সংশ্বাদৌ। সেরং সমাবেশন্ত তন্ত্রার্থব্যান্তিরিতি।—তাৎপর্যাচীকা।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সেইরূপ কর্তৃকর্ম্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাগুলিও ঐ কারক-সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্রশতঃ এক পদার্গে সমাবিষ্ট হয়। যেমন একই বৃক্ষ বিভিন্ন ক্রিন্নাতে কর্তৃকারক, কর্মকারক, করপকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণকারক হয়। "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে অবস্থান-ক্রিয়াতে বৃক্ষের স্বাভন্ত্র্য থাকায় বৃক্ষ কর্তৃকারক। মহর্ষি পাণিনি কর্তৃকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্ত্বা", পাণিনি-হ্রু, ১া৪।৫৪। অর্থাৎ যাহা ক্রিয়াতে স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত, এমন পদার্থ কর্তৃকারক । ক্রিয়াতে বস্ততঃ স্বাভন্ত্র্য না থাকিলেও স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও কর্তৃকারক হইবে, এই জ্যুই "দালী পচতি," "কার্ছং পচতি" ইত্যাদি প্রয়োগে স্থালী ও কার্ছ প্রভৃতিও কর্তৃকারক হইয়া থাকে। বৈন্নাকরণগণ এই স্বাভন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রধান-ক্রিয়ার আশ্রমত্বই অর্থাৎ কর্তৃপ্রতায় স্থলে যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার আশ্রমরূপে বিবক্ষিত, তাহাই কর্তৃকারক। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কারকান্তরননিরপেক্ষত্বই স্বাভন্ত্র্য। কোন স্থলে কর্তৃকারক অন্য কারককে হস্ততঃ অপেক্ষা করিলেও, উহা মন্থ কারক-নিরপেক্ষর্নপে বিবক্ষিত হওয়ায় কর্তৃকারক হয়। "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে অবস্থান-ক্রিয়াতে অন্য কোন কারকই নাই; স্থতরাং ঐ স্থলে বৃক্ষে কারকান্তর-নিরপেক্ষত্বরূপ স্বাভন্ত্র্য স্থিদিরই আছে। তাই ঐ স্থলে বৃক্ষ কর্তৃকারক হইয়াছে।

"বৃক্ষকে দর্শন করিতেছে" এই স্থলে বৃক্ষ দর্শন-ক্রিয়ার কর্মকারক ইইরাছে। কারণ, মহর্ষি
পানিনি কর্মকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন—"কর্নুরীপ্সিততমং কর্মা", (পানিনি-মৃত্র, ২।৪।৪৯)
অর্থাৎ ক্রিয়ার দারা প্রাপ্ত ইইবার নিমিত্ত যে পদার্গ কর্ত্রার প্রধান ইঠ বা ইচ্ছার বিষয়,
তাহা কর্মকারক'। এখানে দর্শনক্রিয়ার দারা প্রাপ্ত ইইবার নিমিত্ত বৃক্ষই কর্ত্তার প্রধান ইপ্ত
অর্থাৎ বৃক্ষই ঐ স্থলে দর্শনক্রিয়ার প্রধান বিষয়, এ জন্ম বৃক্ষন দর্শনক্রিয়ার কর্মকারক ইইয়াছে।
"হুগ্নের দারা অন্ন ভোজন করিতেছে" এই স্থলে হুন্ধ ভোজনকর্ত্তার প্রধানরূপে ঈপ্পিত নহে। কারণ,
হুন্ধ সেধানে উপকরণ মাত্র; ভোজনকর্ত্তা দেখানে কেবল হুন্ধ পানের দারা সন্তুত্ত হন না। স্কুতরাং
ঐ স্থলে হুন্ধ, ভোজনকর্তার ঈপ্পিততম না হওয়ায় কর্মকারক হয় না। অবশ্র যদি হুন্ধ দেখানে পানকর্ত্তার ঈপ্পিততম হয়, তবে কর্মকারক ইইবেই। ভাষ্যকার পাণিনি-স্ক্রান্ম্পারে তাহার প্রদর্শিত
স্থলে বৃক্ষের কর্মকারকত্ব দেখাইতে "দর্শনেনাপ্ত মিষ্যমাণতমত্বাৎ" এইরূপ কথাই লিথিয়াছেন।
কর্ত্তার ঈপ্পিততম পদার্থের ভাষা ক্রিয়াযুক্ত অনীপ্রিত পদার্থও কর্মকারক হয়। এই জন্মই মহর্ষি

<sup>&</sup>gt;। ক্রিয়ারাং যাতন্ত্রোণ বিবক্ষিতোহর্থঃ কর্ত্ত। স্থাৎ :—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। প্রধানীভূতব ত্র্বাশ্রয়ক্ষ স্বাতন্ত্রাং। আহ চ ধাতুনোক্তক্রিয়ে নিতাং কারকে কর্ত্তব্যতে ইতি। স্থান্যাদীনাং বস্তুতঃ স্বাতন্ত্রাভাবেহপি স্থানী পচতি কাষ্ঠানি পচন্তীত্যাদি প্রয়োগোহপি সাধুরেবেতি ধ্বনম্বতি বিব-ক্ষিতোহর্থ ইতি।—তর্বাধিনী দীকা।

ও। কর্ত্ত্র ক্রিয়া আপু মিষ্টতমং কারকং কর্মনংজ্ঞং স্থাৎ। কর্ত্ত্ত্ কিং, মানেখবং বগ্নাতি। কর্মন ঈপ্সিতা মাঝা ন তু কর্ত্ত:। তমবগ্রহণং কিং, পর্মা ওদনং ভূঙ্জে :—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

পাণিনি পরে আবার স্ত্র বলিয়াছেন,—"তথা যুক্তঞ্চানীপ্সিতম্" ১।৪।৫০। বৈমন প্রামে গমন করতঃ ত্ন স্পর্শ করিতেছে, অন্ন ভোজন করতঃ বিষ ভোজন করিতেছে ইত্যাদি প্রেরোগে তৃণ ও বিষ প্রভৃতি কর্ত্তার অনীপ্সিত হইয়াও ক্রিয়া-সম্বন্ধনশতঃ কর্ম্মকারক হয়। উদ্যোতকর ক্রিয়া-বিষয়ত্বকেই কর্মে কারক শব্দার্থ বিলয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যে পদার্থ ক্রিয়ার বিষয়-ভাবে ব্যবস্থিত থাকে, তাহা কর্ম। শেষে বলিয়াছেন বে, এই কর্ম্মলক্ষণের দ্বারা "তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতং" এই কর্ম্মলক্ষণ সংগৃহীত হয়। যে পদার্থ অন্ত পদার্থের ক্রিয়াজন্ত ফলশালী, তাহাকেই উদ্যোতকর ক্রিয়াবিষয় বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এইরূপে উদ্যোতকরোক্ত কর্ম্মলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন প্রকার উদাহরণে ঐ কর্ম্মলক্ষণের সংগতি দেখাইয়াছেন। ফলকথা, ঈপ্সিত ও অনীপ্সিত, এই দিবিধ কর্ম্মেই একরূপ কর্ম্মলক্ষণ বলা যায়। নব্যগণ তাহা বিশ্বদর্মণে দেখাইয়াছেন।

"বুক্ষের দারা চক্রকে বুঝাইতেছে" এই স্থলে বোদ্ধা বুক্ষকে বুঝিয়া, তাহার পরেই চক্রকে বৃঝিতেছে; এ জন্ম করণ কারক হইতেছে। মহর্ষি পাণিনি স্থ বলিয়াছেন,—"দাধকতমং করণং" ১।৪।৪২। অর্থাৎ ক্রিয়া-সিদ্ধিতে যে কারক প্রকৃষ্ট উপকারক, তাহাই সাধকতম, তাহাই করণকারক হইবে<sup>২</sup>, অস্তান্ত কারকগুলি ক্রিয়ার সাধক হইলেও সাধকতম না হওয়ায় করণ-কারক হুইবে না। অবশ্র সাধ কতমরূপে বিবক্ষিত হুইলে, তাহাও করণ-কারক হুইবে। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাহার অনস্করই কার্য্য জন্মে, এমন কারণই সাধকতম?। উদ্যোতকরের মতে চরম কারণই মুখ্য করণ। "বৃক্ষের দারা চন্দ্র দেখাইতেছে" এই স্থলে বৃক্ষ দেখিবার পরেই চন্দ্রদর্শন হওরার চক্রের জ্ঞাপকগুলির মধ্যে বৃক্ষই ঐ স্থলে প্রধান। কারণ, ঐ বৃক্ষ-জ্ঞানের পরেই চন্দ্র-দর্শন হয়, স্মৃতরাং ঐ স্থলে বৃক্ষই চন্দ্রের জ্ঞাপন-ক্রিয়ার সাধকতম হওয়ায় করণ-কারক হইয়াছে। "বৃক্ষ উদ্দেশ্যে জ্বনসেক করিতেছে" এই প্রয়োগে বৃক্ষ সম্প্রদানকারক। কারণ, মহর্ষি পাণিনি স্থার বলিয়াছেন —"কর্ম্মণা ধমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" ১।৪।৩২। কর্ম্মকারকের দারা থাহাকে উদ্দেশ্ত করা হয় অর্থাৎ কর্মকারকের দারা সম্বন্ধ করিবার নিমিত্ত যে পদার্থ ঈপিত হয়, তাহা সম্প্রদান-কারক। "ব্রাহ্মণকে গোদান করিতেছে" এই স্থলে কর্মকারক গোপদার্থের দারা দাতা ব্রাহ্মণকে সম্বদ্ধ করায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদান-কারক। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে সেক-ক্রিয়ার কর্ম্মকারক জলের দ্বারা বৃক্ষ অভিপ্রেত হওয়ায় অর্থাৎ বৃক্ষই ঐ স্থলে সিচ্যমান জলের দারা সম্বদ্ধ করিতে কর্স্তার অভীষ্ট হওয়ার সম্প্রদান-কারক হইয়াছে। কেহ কেহ পাণিনি-স্ত্রের "কর্ম্মণা" এই কথার দ্বারা দানক্রিয়ার কর্মকারককেই গ্রহণ করিয়া, যে পদার্থ দানক্রিয়ার উদ্দেশু, তাহাকেই সম্প্রদান-কারক বলিয়াছেন। ইহাঁদিগের মতে "সম্প্রদীয়তে ধন্মৈ" এইরূপ বাংপত্তি অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞাট

<sup>&</sup>gt;। ঈল্পিতত্ববং ক্রিয়র বৃক্তমনীন্সিত্বপি কারকং কর্মনংজ্ঞং স্তাৎ। প্রামং পচছংস্থৃণং স্পৃশতি। ওদনং ভূঞানে। বিবং কুণ্ডেক্ত।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। ক্রিয়াসিন্ধৌ প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণসংজ্ঞং স্থাৎ। তমব্প্রহণং কিং ? প্রসারাং ঘোষঃ।—সিদ্ধান্ত-কোমুণী।

৩। আনম্বর্গপ্রতিপত্তি: করণস্ত সাধকতম্বার্থ:।—স্তারবার্ত্তিক।

মার্থক সংক্ষা। সম্প্রদান সংক্ষার সার্থকত্ব রক্ষা করিতেই তাঁহারা পাণিনি-স্থত্তের ঐরপ ঝাখা। করিয়াছেন। স্থতরাং ইহাঁদিগের মতে ভাষ্যকার বাৎস্থায়নোক্ত "বৃক্ষান্মাদকমাদিঞ্তি" এই উদাহরণে হুক্ষ সম্প্রদান-কারক হইতে পারে না। কারণ, ঐ স্থলে উদক দানক্রিয়ার কর্ম্মকারক নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পাণিনি-স্ত্তের এক্কপ অর্থ হইলে "পত্যে শেতে" অর্থাৎ পতির উদ্দেশ্তে শয়ন করিতেছে, এইরূপ চিরপ্রদিদ্ধ প্রয়োগের উপপত্তি হয় না। কারণ, ঐরূপ প্রয়োগে "পত্যে" এই স্থলে চতুর্থী বিভক্তির কোন হুত্র পাণিনি বলেন নাই। এ জ্বন্ত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্ত্তিককার ক্বাত্যান্তনের সহিত ঐকমত্যে বলিয়াছেন যে, পাণিনি-স্ত্রোক্ত "কর্মন্" শব্দের দারা ক্রিয়াও ব্ঝিতে इरेद वर्गा कियात होता स भाग जिल्ला रहेदन, जाहा अस्थानान रहेदन धनः जिनि ক্রিয়াকেও ক্বজিম কর্ম্ম বলিয়া পাণিনি-স্ত্রোক্ত "কর্ম্মন্" শব্দের দারা যে ক্রিয়াকেও গ্রহণ করা যায়, **ইহাও** এক স্থলে সমর্থন ক্রিয়াছেন<sup>১</sup>। মহাভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাকরণাচার্ঘ্যগণ সম্প্রদান-সংজ্ঞাকে সার্থক সংজ্ঞা বলেন নাই। কারণ, দান ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞা নিবন্ধন চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রও<sup>২</sup> সম্প্রদান সংজ্ঞাকে সার্থক সংক্রা বলেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্থায়নও এই মতামুদারে "বৃক্ষায়োদকমাদিঞ্চি" এই প্রয়োগ স্থলে দেক-ক্রিশ্বার কর্ম্মকারক জলের দারা বৃক্ষ অভিপ্রেত হওয়ায় বৃক্ষ সম্প্রদানকারক, এই কথা ৰলিয়াছেন। "বৃক্ষ হইতে পত্ৰ পড়িতেছে" এই প্ৰয়োগে বৃক্ষ অপাদানকারক। কারণ, মহর্ষি পাণিনি সূত্র বলিয়াছেন—"ধ্রুবমপায়েহপাদানম্" ১।১।২৪। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন এখানে পাণিনির এই স্ত্রটেই উদ্ধৃত করিয়া বৃক্ষের অপাদানত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শান্ধিকগণ পূর্ব্বোক্ত পাণিনি-ম্বুজের অর্থ বলিয়াছেন যে, অপায় হইলে অর্থাৎ কোন পদার্থ হইতে কোন পদার্থের বিশ্লেষ বা বিভাগ হইলে, যে কারক "ধ্রুব" অর্থাৎ যে কারক হইতে ঐ বিভাগ হয়, ঐ কারকের নাম অপাদান। বিভাগ স্থলে বে কারক ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল থাকে, তাহা অপাদান-কারক, ইহা স্থ্যার্থ বলা যায় না। কারণ, ধাবমান অশ্ব হইতে অশ্ববার পতিত হইতেছে, অপসরণকারী মেষ ছইতে অন্ত মেষ অপদরণ করিতেছে, ইত্যাদি হলে অখ, মেষ প্রভৃতি নিশ্চল না হইয়াও অপাদান-কারক হইয়া থাকে-। স্মুতরাং পাণিনি-সূত্রে<sup>2</sup> ধ্রুব বলিতে অবধিভূত। অর্থাৎ যে কারক হইতে বিভাগ হয় অথবা বিভাগের অবধি বলিয়া যে পদার্থ বক্তার বিবক্ষিত হয়, তাহাই অপাদানকারক। "মেষ্বন্ধ পরম্পর পরম্পর হইতে অপদর্ণ করিতেছে" এই প্রয়োগে মেষ্বন্ধই তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অবধিরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় অপাদানকারক হয়। শান্তিক-কেশরী ভর্তৃহরিও অপাদান-ব্যাখ্যায় এইরূপ কথাই বলিয়াছেন<sup>8</sup>। 'বৃক্ষে পক্ষিগণ আছে" এই স্থলে বৃক্ষ অধিকরণকারক।

<sup>্ । &</sup>quot;ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তবাষ্ ।" "সন্দর্শন-প্রার্থনাধ্যবসায়েরাপ্যমানতাৎ ক্রিয়াহপি কৃত্তিমং কর্ম্ম।"-- মহাভাষ্য।

২। পাৰিক্ললক্ষণানুরোধেন নৌকিকপ্রয়োগানুরোধাচ্চ সম্প্রদানমিতি নেম্বর্ধসংক্রেতি ভাব:।—তাৎপর্বাচীকা।

ড়পারে বিলেকঃ, তদ্মিন্ সাথ্যে প্রবন্ধবিভূতং করেকমপাদানং স্তাৎ। প্রানাদারাতি। ধাবতোহখাৎ পততি।
 কারকং কিং, বৃদ্ধু পর্ব পততি।
 —সিদ্ধান্তকৌমুদী।

৪। অপাত্রে বছুদাদীনং চলং বা বদি বাচলং। ধ্রুবনেবাভদাবেশাকৃদপাদানুমূচ্যতে। পকতে ধ্রুব এবাবো

ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন এখানেও "আধারোহধিকরণম্" ১ ৢ৪।৪৫। এই পাণিনি-স্ত্র উদ্ধৃত করিয়া পুর্ব্বোক্ত প্রয়োগে বৃক্ষের অধিকরণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ হলে পক্ষিগণের বিদ্যমানতারূপ ক্রিয়ার কর্ত্তার আধার হওয়াতেই বৃক্ষ ঐ ক্রিয়ার আধার হওয়ায় অধিকরণ-কারক হইয়াছে। কারণ, পাণিনিস্ত্রে আধার শব্দের দারা ক্রিয়ার আধারই বিবক্ষিত। অধিকরণ-কারক দাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার আধার হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তা অথবা কর্মা, ইহার কোন একটির আধারই পরম্পরায় ক্রিয়ার আধার হওয়ায়, তাহাই অধিকরণ-কারক বলিয়া পাণিনিস্ত্রের দারা ব্বিতে হয় বিশ্ব অধিকরণ-কারকের লক্ষণ নিরূপণে বছ সমস্যা আছে। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে শ্রহর্ষ অধিকরণের লক্ষণ নির্ব্বাচন অসম্ভব বলিয়াছেন। কারকচক্র গ্রন্থে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশপ্ত এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে সে সকল কথার উল্লেখ না করিয়া, প্রাচীন্দিগের ব্যাখাই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

ভাষ্যকার একই বুক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াসম্বন্ধবশতঃ সর্ববিধ কারকত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অর্গাৎ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতঃই কারক হ**ইলে কে**বল দ্রব্যের স্বরূপমাত্র কারক নহে এবং ঐ দ্রব্যের অবাস্তর ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ভাষ্যকারের গূঢ় অভিদন্ধি<sup>২</sup> এই যে, শৃত্যবাদী মাধ্যমিক যে বলিয়াছেন, দ্রব্যস্বরূপ কারক নহে, তাহা আমরাও স্বীকার করি। তবে তিনি যে কারককে কাল্লনিক বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহা অনিয়ত, তাহা বাস্তব পদার্থ নহে, যেমন রজ্জুতে কল্লিত সর্প। কারক যথন অনিয়ত ( অর্থাৎ যাহা কর্তৃকারক, তাহা চিরকাল কর্ত্তকারকই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই, যাহা কর্ত্তকারক হয়, তাহা কর্মাদিকারকও হয় ), তথন রজ্জু সর্পের স্তায় কারকও বাস্তব পদার্থ নহে ; স্থতরাং প্রমাণ ও প্রমেষ-পদার্থও कांत्रक भागर्थ विनिष्ठा वाखव भागर्थ नरह— छेड़ा कान्ननिक, गांधामिरकत धरे कथा खीकांत्र कित ना । কারণ, কারকের যাহা সামাম্য লক্ষণ এবং যেগুলি বিশেষ লক্ষণ, তাহা ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন স্থলে এক পদার্থে থাকে, উহা থাকিবার কোন বাধা নাই; রজ্জু সর্পের স্তায় উহা প্রমাণ-বাধিত নছে। কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিবার জন্ম ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল দ্রব্যস্বরূপই কারক নহে, ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষবুক্ত পদার্থ ই কারক। তাৎপর্যাচীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবাস্তর ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইরা, অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, তাহাই কারক। "দেবদত্ত কুঠারের ধারা কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে" এই স্থলে ছেদনই প্রধান ক্রিয়া। কর্ত্তা দেবদত্তের কুঠারের উদ্যুমন ও নিপাতন ষ্মবাস্তর ক্রিয়া। কার্ষ্টের সহিত কুঠারের বিলক্ষণ সংবোগ কার্ষ্টের অবাস্তর ক্রিয়া বা ব্যাপার।

বন্ধাছৰাৎ প্ৰভাসে। তন্তাপ্যস্থত প্ৰতনে কুড়াণিঞ্চৰসিয়তে। মেধান্তরক্রিয়াপেক্ষমব্ধিতং পৃথক্ পৃথক্। সেবজাঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্ত্ত্বক পৃথক পৃথক।—বাকাপদীয়।

<sup>&</sup>gt;। কর্তৃকর্মধারা ভরিচক্রিয়ারা আধারঃ কারকমধিকরণসংক্তং স্তাৎ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। তেন ন জব্যবভাব: কারকমিতি যত্নস্তং মাধ্যমিকেন তদখাকমভিমতমের, কালনিকত্ত কার্নকং ন মুধ্যামৰ ইভানেনাভিমন্থিনা ভাষ্যকারেশোক্তং এবঞ্চ সভীতি।—তাৎপর্যাচীকা 🏿

কারণ, ঐ বিলক্ষণ সংযোগের দ্বারাই কার্ছের অবয়ব-বিভাগরূপ দৈবীভাব ( যাহা প্রধান ফল ) হয়। . এথানে দেবদত্ত স্বরূপতঃই কার্চ্চ ছেদনের কর্তৃকারক নহে, তাহা হইলে দেবদত্ত কথনও কার্চ্চ ছেদন না করিলেও তাহাকে ছেদনের কর্তা বলা যায়। কারণ, দেবদত্তের স্বরূপ ( যাহা কর্তৃকারক ৰলিতেছ) সকল অবস্থাতেই আছে এবং দেবদত্তের কুঠার-গোচর উদ্যমন ও নিপাতনাদিও কর্তৃকারক বলা যায় না। স্থতরাং অবাস্তর ব্যাপারমাত্রকে কারক বলা যায় না। ঐ অবাস্তর ব্যাপার বিশেষযুক্ত এবং প্রধান ক্রিয়া ছেদনের সাধন দেবদত কুঠার ও কার্চই ঐ স্থলে কারক। ঐক্সপ অর্গে ই ''কারক'' শব্দের প্রব্রোগ হয়। উদ্যোতকর এখানে বিশদ ভাষায় ভাষ্যকারের কথা বুঝাইশ্লাছেন যে, "কারক" শক্ষটি ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত হয় না, দ্রব্যমাত্রেও প্রযুক্ত হয় না, কেবলমাত্র দ্রব্য অথবা কেবলমাত ক্রিয়াতে কেহ কারক শব্দের প্রয়োগ করে না। যে সময়ে ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ বুঝা যাইবে, তথনই সেথানে সামাগ্যতঃ "কারক" এই শব্দের প্রয়োগ হইবে। ক্রিয়ানিমিতত্বই কারকসমূহের সামাত্ত ধর্ম। বিশেষ বিবক্ষণ না করিয়া কেবল ঐ ক্রিয়ানিমিত্র বিবক্ষিত হইলে সামাগ্রতঃ "কারক" এই শব্দের প্রয়োগ হয়। কারকের বিশেষ বিবক্ষা করিলে তখন কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট পদার্গ, কর্তৃ কর্ম্ম করণ ইত্যাদি কাবক-বিশেষবোধক শব্দের দারা কৃথিত হইবে। অর্থাৎ এক্লপ পদার্থে কর্তু কর্ম্ম করণ প্রভৃতি **শব্দের** প্রয়োগ হইবে। তাই শেষে ভাষ্যকার কর্ত্ত প্রভৃতি কারকের বিশেষ লক্ষণও সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোতকর ঐ বিশেষ লক্ষণ-বোধক ভাষ্যের ব্যাখ্যার জন্তই বিশেষ ধর্ম বিবক্ষার কথা বলিয়াছেন। ফল কথা, কর্তৃ কর্ম্ম প্রভৃতি কারকও কেবল দ্রবাস্বরূপ অথবা ক্রিয়ামাত্র নহে। যাহা ক্রিয়ার সাধন হইয়া স্বতম্ব, তাহাই কর্তুকারক, ইত্যাদি প্রকারে পাণিনির লক্ষণামুসারেই কর্ত্ত প্রভৃতি কারকবিশেষের বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিতে যাহা ক্রিয়ার সাধন অথবা ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, ইহার কোন একটি বলিলেই হয়—ক্রিয়াগান ও ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, এই ছইটি কথা বলা
কেন ? এতছত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, সকল কারকেরই স্বক্রিয়া-নিমিত্ত কর্তৃব্যপদেশ
আছে। প্রধান ক্রিয়াসাপেক্ষই কারক শব্দের প্রয়োগ। তাৎপর্যাটীকাকার এ কথার তাৎপর্য্য
বর্ণন করিয়াছেন মে, যদি অবান্তর ক্রিয়ার সাধনমাত্রকে কারক বলা যায়, তাহা হইলে অবান্তর
ক্রিয়াতে সকল কারকেরই কর্তৃত্ব থাকার, কারকের বৈচিত্র্য থাকে না। অর্থাৎ, সকল কারকই
নিজের নিজের অবান্তর ক্রিয়ার কর্তৃকারক হওয়ার, অবান্তর ক্রিয়ার সাধনমাত্রই কারক, এ কথা
বলিলে উহা স্থ স্ব ক্রিয়ার কর্তৃকারকেরই লক্ষণ বলা হয়; উহাতে কর্তৃ কর্ম্ম প্রভাত্তর
ক্রাপার বাতীত সকল কারকের বৈচিত্র্য সন্তর হয় না, এ জন্ম বলা হইয়াছে—প্রধান ক্রিয়ার
সাধন হইরা বাহা অবান্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, তাহাই কারক। কারকমাত্রই স্ব স্ব অবান্তর ক্রিয়ার
স্বতন্ত্র বলিয়া "কন্ত্রা" হইলেও অথবা স্ব স্ব ব্যাপার দারা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াজনক বলিয়া কর্ত্তা
হইলেও ব্যাপারবিশেষকে অপেক্ষা করিয়া কর্ম্ম কর্ম প্রভৃতিও হইতে পারে। ভর্তৃহরিও এই কথা

বলিয়াই সমাধান করিয়া গিয়াছেন'। মূল কথা, কারকমাত্রই স্ব স্থ অবাস্তর ক্রিয়ার দারা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হয়, তাই ভাষ্যকার কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন—প্রধান ক্রিয়ার সাধন ও অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষবুক্ত। অর্থাৎ অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া ষাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন বা নিষ্পাদক হয়, তাহাই কারক। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ কারকার্থের অবাধ্যান অর্থাৎ কারক-শব্দার্থ নিরূপণ যুক্তির দারা যেমন হয়, লক্ষণের দারাও অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনির কারক-লক্ষণ স্ত্তের দারাও সেইরূপই ব্রিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই মে, পাণিনিরও এইরপ লক্ষণ অভিমত ৷ ভাষ্যকার "লক্ষণতঃ" এই কথার দারা মহর্ষি পাণিনির কারক-প্রকরণের **''কারকে' ( ১।'।২৩ ) এই স্ত্রটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উদ্দোতকরও ভাষ্যকারের ''লক্ষণতঃ''** এই কথার ব্যাখ্যার জন্ম "এবঞ্চ শাস্ত্রং" বলিয়া মহর্ষি পাণিনির ঐ হ্তাটর উল্লেখ করিয়াছেন। এবং শেষে "জনকে নির্ম্বর্তকে" এই কথার দারা ঐ স্থত্তের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি ঐ সূত্রে "কারক" শব্দের দারাই কারকের সামান্ত লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। কারক শব্দের দারা বুঝা যায়--ক্রিয়ার জনক। মহাভাষ্যকারও "করোতি ক্রিয়াং নির্ব্বন্তয়তি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি পাণিনি-স্ত্তোক্ত কারক শব্দার্থ নির্বাচনপূর্বক কারকের এক্লপই শক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। তদমুদারে উদ্যোতকরও পাণিনি-স্তত্তের ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা স্ব স্থ অবাস্তর ক্রিয়ামাত্রকে অপেক্ষা করিয়া মহর্ষি পাণিনি বল্লেন নাই, প্রধান ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্ব স্থ অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হয়, পাণিনি "কারক" শব্দের দারা তাহাকেই কারক বলিয়া স্ট্রচনাকরিয়া-ছেন। ফল কথা, যুক্তির দারা কারক-শব্দার্থ যেরূপ বুঝা বার, মহর্মি পাণিনি-প্রত্তের দারাও তাহাই ব্ঝিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের এখানে মূল বক্তব্য। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, 'কারক' এই অৰাখ্যানও ( সমাখ্যাও ) অৰ্গাৎ কারক শব্দও স্কুতরাং কেবল দ্রব্যমাত্রে এবং ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত **इम्र ना, ज्यांख्य किम्रां**वित्नवयुक्त स्टेम्रा व्यथान किम्रांत সाधन-পদার্থে ই কারক শব্দ প্রযুক্ত হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি ক্রিয়াসম্বন্ধ প্রযুক্তই কারক শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাক করিতেছে, সেই ব্যক্তিতেই ভৎকালে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যে ব্যক্তি পাক ক্রিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি পাক ক্রিবে, সেই ব্যক্তিতে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ, সেই ব্যক্তিতে তথন পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তিতেও "পাচক" শক্ষের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদ্যোতকর এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া সমাধান করিয়াছেন বে, যে ব্যক্তি পাক করিয়াছে অথবা পাক করিবে, তাহাতে পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ না থাকিলেও তথন পাক-ক্রিমার শক্তি আছে। শক্তি কালত্রেই থাকে। ঐ শক্তিকে গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ ব্যক্তিতে "পাচক" প্রভৃতি কারক শব্দের প্রয়োগ হয়। ক্রিয়ার সামর্থ্য ও উপায়-জানই শক্তি। ক্রিয়া ৰলিতে এখানে ধান্বৰ্গ, তাহা গুণ পদাৰ্থও হইতে পারে। যে পদাৰ্থে ক্রিয়া-সম্বন্ধ ও শক্তি, উভয়ই আছে, তাহাতে "কারক" শক্ষ-প্রয়োগ মুখ্য। বেখানে ক্রিয়া সম্বন্ধ নাই, কেবল সামর্গ্য ও

১। নিশান্তিমাত্রে কর্তুত্বং সর্ববৈরোক্তি কারকে। ব্যাপারভেদাপেক্ষারাং করণভাদিসভবং ।—বাকাপদীর।

উপায়পরিজ্ঞানরূপ শক্তি আছে, সেখানে "কারক" শব্দের প্রয়োগ গৌণ। যে ব্যক্তি পাক করিতেছে না, পূর্ব্বে করিয়াছিল অথবা পরে করিবে, তাহাতে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নহে। ভাষ্যকার মুখ্য কারকের লক্ষ্ণ বলিতেই "ক্রিয়াবিশেষযুক্ত" এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার এত কথা বলিয়া, শেষে তাঁহার প্রাকৃত বক্তব্যের সহিত ইহার যোজনা করিয়াছেন যে, **"প্রমাণ" ও** "প্রমেয়" শব্দও যথন কারক শব্দ, তথন তাহাতেও কারক-ধর্ম্ম থাকিবে, তাহা কারক-ধর্ম ত্যাগ করিতে পারে না। উদ্যোতকরও ঐরূপ কথা বলিয়া প্রকৃত বক্তব্যের যোজনা করিয়া ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন "পাচক" প্রভৃতি কারক শব্দ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলে মুখ্যরূপে প্রয়ক্ত হয়, ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতঃই পাচক প্রভৃতি কারক শব্দ, সেইরূপ ক্রিয়াবিশেষের (প্রমাজ্ঞানের ) সম্বন্ধবশতঃ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" শব্দও কারক শব্দ। অর্থাৎ প্রমাক্ষানরপ ক্রিয়ার করণকারক অর্থেই মুখ্য প্রমাণ শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং প্রমাক্ষানরূপ ক্রিয়ার বিষয়রপ কর্মকারক অর্থে ই মুখ্য প্রমেয় শব্দ প্রযুক্ত হয়। হৃতরাং প্রমাণ শব্দ ও প্রমেয় শব্দ কারক-শব্দ বা কারকবোধক শব্দ। কারকবোধক শব্দ নিয়মতঃ চিরকাল একবিধ কারক বুঝাইতেই নিমিত্ত-ভেদে উহা বিভিন্ন কারক বুঝাইতেও প্রযুক্ত হয়। কর্মকারকও করণকারক হয়, করণকারকও কর্মাদি কারক হয়। একই বৃক্ষ ক্রিয়াভেদে সর্ব্বপ্রকার কারকই ইইয়া থাকে। এক কারকের বোধক হইয়া নিমিত্তভেদে অন্ত কারকের বোধকত্ব কারক শব্দের ধর্ম। ভাষ্যকার উহাকেই বলিয়াছেন – কারক-ধর্ম। প্রমাণ ও প্রমেয় শব্দও কারক-শব্দ বিশিয়া পূর্ব্বোক্ত কারক-ধর্ম্ম ভ্যাগ করিতে পারে না। কারণ, ভাহা হইলে উহা কারক-শব্দই হইতে পারে না। মূলকথা, প্রমাণ ও প্রমের কারক-পদার্থ বলিয়া, উহা কথনও অন্তবিধ কারকও হয়, অর্থাৎ প্রমাণও প্রমেয় হয়, প্রমেয়ও প্রমাণ হয়। নিমিতভেদে একই পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে পারে, তাহাতে উহা অনিয়ত বলিয়া রজ্জু সর্পাদির ভায় অবাস্তর, ইহা বলা ষায় না। কারক-পদার্থ ঐরূপ অনিয়ত। ঐরূপ অনিয়ত হইলেই যে তাহা অবাস্তব হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং শৃহ্যবাদী মাধ্যমিকের ঐ পূর্ব্বপক্ষ গ্রাহ্ম নহে॥ ১৬॥

ভাষ্য। অন্তি ভোঃ—কারকশকানাং নিমিত্তবশাৎ সমাবেশঃ, প্রভ্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি, উপলব্ধিহেতুত্বাৎ, প্রমেরঞ্চোপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ। সংবেদ্যানি চ প্রভ্যক্ষাদীনি, প্রভ্যক্ষেণোপলভে, অনুমানেনোপলভে, উপমানেনোপলভে, আগমেনোপলভে, প্রভ্যক্ষং মে জ্ঞানং, আনুমানিকং মে জ্ঞানং, উপমানিকং মে জ্ঞানং, আগমিকং মে জ্ঞানমিতি বিশেষা গৃহত্তে। লক্ষণভশ্চ জ্ঞাপ্যমানানি জ্ঞায়ন্তে বিশেষেণে 'ক্রিয়ার্থসন্নিকর্মোৎ-পন্নং জ্ঞান' মিভ্যেবমাদিনা। সেয়মুপলব্ধিঃ, প্রভ্যক্ষাদিবিষয়া কিং প্রমাণাস্তরতোহথান্তরেণ প্রমাণাস্তরমসাধনেতি। অনুবাদ। কারক শব্দগুলির (কর্চ্চ্ কর্মা প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞানির) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কারক-সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ সমাবেশ আছে। উপলব্ধির হেতু বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ, এবং উপলব্ধির বিষয় বলিয়া (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) প্রমেয়। যেহেতু প্রত্যক্ষের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, অনুমানের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, উপমানের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, আগম অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের ঘারা উপলব্ধি করিতেছি, (এইরূপে) প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সংবেছা অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়। (এবং) আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আনুমানিক জ্ঞান, আমার ঔপমানিক অর্থাৎ উপমান-প্রমাণ-জন্ম জ্ঞান, আমার আগমান অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ-জন্ম জ্ঞান, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষ গৃহীত (উপলব্ধির বিষয়) হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ম জন্ম উৎপন্ন জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) ইত্যাদি লক্ষণের ঘারাও জ্ঞাপ্যমান (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) বিশেষরূপে গৃহীত হইতেছে।

[অর্থাৎ এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন জিজ্ঞান্ত এই ষে] প্রত্যক্ষাদি-বিষয়ক সেই এই উপলব্ধি কি প্রমাণান্তরের দারা অর্থাৎ গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দারা হয় ? অথবা প্রমাণান্তর ব্যতীত "অসাধনা" ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা কোন সাধন বা প্রমাণ-জন্ত নহে, উহা প্রমাণ ব্যতীতই হয় ?

টিপ্ননী। এখন পূর্ব্ধাক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত দিন্ধান্ত স্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে অন্ত পূর্ব্ধাক্ষর অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্যাটীকাকারও উদ্যোতকরের "অন্তি ভোঃ" ইত্যাদি বার্ত্তিকের এইরূপেই অবতারণা ব্র্বাইয়াছেন। ভাষ্যে "ভোঃ" এই কথার দ্বারা দিন্ধান্তবাদীকে সন্ধোধন করিয়া পূর্ব্বাক্ষবাদিরূপে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, করণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাণ্ডলির ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ একত্ত সমাবেশ আছে অর্থাৎ উহা স্বীকার করিলাম। প্রমাণ শব্দটি করণ-কারক-বোধক শব্দ, প্রমেয় শব্দটি কর্মকারক-বোধক শব্দ। নিমিত্তবশতঃ যথন করণ-কারকও কর্মকারক হইতে পারে, তথন প্রমাণও প্রমেয় হইতে পারে। উপলব্ধির হেতৃত্বই প্রমাণ সংজ্ঞার নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতৃত্ব স্থান করা হয় এবং উপলব্ধির বিষয়ওই প্রমেয় সংজ্ঞার নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির বিষয়ও হয়, এ জন্ম তাহাদিগকে প্রমেয়ও বলা যায়। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতৃ, ইহা কিরূপে বৃথিব ? এই জন্ম বলিয়াছেন, "সংবেদ্যানি চ" ইত্যাদি। এখনে "চ" শব্দটি হেন্ত্র্ব। অর্থাৎ বেহেতৃ প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি

১। প্রাচীনগণ খীকার প্রকাশ করিতে অব্যব্ধ 'অন্তি' শব্দেরও প্রব্যোগ করিতেন।

করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যক্ষাদি সংবেদ্য বা বোধের বিষয় হইতেছে, অতএব প্রত্যক্ষাদি উপলব্ধির হেতু। উহাদিগের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, ইহা বুঝিলে উহাদিগিকে উপলব্ধির হেতু বিলিয়াই বুঝা হয়। প্রত্যক্ষাদি উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা কিরুপে বুঝিব ? এ জ্বন্ত বিলিয়াছেন, "প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানং" ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইত্যাদি প্রকারে যথন প্রত্যক্ষাদির উপলব্ধি হইতেছে, তথন উহারা উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা অবশ্র প্রকির্যা। এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের লক্ষণের দ্বারাও বিশেষরূপে ঐ প্রত্যক্ষাদির উপলব্ধি হইতেছে। ফল কথা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির হেতু বলিয়া প্রমাণ হইলেও, উহারা যথন উপলব্ধির বিষয় হয়, তথন উহারা প্রমেয়ও হয়, ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন প্রশ্ন এই য়ে, সেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ক য়ে উপলব্ধি হয়, তাহা কি উহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারা হয় ? অথবা ঐ উপলব্ধি প্রমাণ ব্যতীতই হয় ? উহাতে কোন প্রমাণ আবশ্রুক হয় না।

#### ভাষ্য। কশ্চাত্র বিশেষঃ ?

অমুবাদ। ইহাতে বিশেষ কি ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ক ষে উপলব্ধি হয়, তাহা অন্য কোন প্রমাণের দারা হইলে অথবা বিনা প্রমাণে হইলে, এই উভয় পক্ষে বিশেষ কি ? উহার যে-কোন পক্ষ অবলম্বন করিলে দোষ কি ?

## সূত্র। প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তর-সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৭৮॥

অমুবাদ। প্রমাণগুলির প্রমাণের বারা সিদ্ধি হইলে [ অর্থাৎ বদি বল, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ে যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের দ্বারাই হয়, তাহা হইলে ] তজ্জন্য প্রমাণান্তরের সিদ্ধির প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয় ভিন্ন অন্ত প্রমাণ স্বীকারের সাপত্তি হয়।

ভাষ্য। যদি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণেনোপলভ্যন্তে, ষেন প্রমাণেনোপলভ্যন্তে তৎ প্রমাণাস্তরমস্তীতি প্রমাণাস্তরসদ্ভাবঃ প্রদক্ত ইতি অনবস্থামাহ তস্থাপ্যন্তেন তস্থাপ্যন্তেনেতি। ন চানবস্থা শক্যাহ-মুজ্ঞাতুমমুপপত্তেরিতি।

্ অনুবাদ। যদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ( প্রমাণ্ডতুষ্টয় ) প্রমাণের দারা উপলব্ধ হয়, ( ভা্হা হইলে ) যে প্রমাণের দারা উপলব্ধ হয়, সেই প্রমাণাস্তর আছে, এ জন্য প্রমাণাস্তরের অস্তিত্ব প্রসক্ত হয় [ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের উপলব্ধিনাধন অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয় ] এই কথার দ্বারা ( মহর্ষি ) অনবস্থা অর্থাৎ অনবস্থা নামক দোষ বলিয়াছেন। ( কিরুপে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহা ভাষ্যকার বলিতেছেন) সেই প্রমাণান্তরেরও অন্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, সেই অন্য প্রমাণেরও অন্য অর্থাৎ তপ্তিন্ন প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়। অনবস্থা-দোষকে (এখানে) অনুমোদন করিতেও পারা ষায় না; কারণ, উপপত্তি ( যুক্তি ) নাই।

টিপ্রনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিকটে প্রশ্ন হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা যদি প্রমাণের দারাই হয়, অথবা বিনা প্রমাণেই হয়, এই উভয় পক্ষে দোষ কি ? ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্রের অবতারণা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থত্ত ও ইহার পরবর্ত্তী স্থত্ত,এই হুইটি পূর্ব্বপক্ষ-স্থত্তের ছারা পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষের দোষ প্রদর্শন করতঃ তাঁহার বৃদ্ধিস্থ পূর্ব্বপক্ষটি প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থত্তে বলা হইয়াছে যে, যদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্ঠয়ের উপলব্ধি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টর হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, নিজেই নিজের উপলব্ধি সাধন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলব্ধির জন্মও আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ দেই অতিরিক্ত প্রমাণটির উপলব্ধির জন্ম আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ স্বীকারের আপত্তি হওরায়, এ পক্ষে অনবস্থা নামক দোষ হইয়া পড়ে। ফলকথা, মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষেরই স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্থতার্থ বর্ণনায় "মহর্ষি অনবস্থা বলিয়াছেন" এই কথা বলিয়া, শেষে কিরূপে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন। যেখানে বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষেরই অনবস্থা স্বীকার করিতে হয়, সেখানে উহা স্বীকারের যুক্তি থাকায়, সেই প্রামাণিক অনবস্থা উভয় পক্ষই অনুমোদন করিয়া থাকেন এবং যুক্তি থাকায় তাহা করিতে পারেন। কিন্তু এখানে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা শীকারের কোন যুক্তি না থাকায়, উহা অনুমোদন করা যায় না। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া মহর্ষি-

১। অনবস্থা পুনরপ্রামাণিকানস্তপ্রবাহমূলপ্রসঙ্গঃ। বথা ঘটজং বদি বাবদ্ঘটহেতুবৃত্তি স্তাদ্ঘটাকস্তবৃত্তি ন স্তাদিতি।—তর্কজাগদীশী। বেরুপ আগত্তি-প্রবাহের অন্ত নাই অর্থাৎ তুলা মৃক্তিতে বেরুপ আগত্তি ধারাধাহিক চলিবে, কোন দিনই তাহার নিবৃত্তি হইবে না, ঐরুপ আগত্তির নাম অনবস্থা। নবামতে উহা এক প্রকার তর্ক। ঐ অনবস্থা প্রামাণিক হইলে উহা দোষ বা অনবস্থাই হয় না। যেমন জীবের কর্মা ব্যতিরেকে জন্ম হয় না এবং জন্ম ব্যতিরেকেও কর্মা অসম্ভব। স্পতরাং ঐ জন্ম ও কর্ম্মের প্রবাহ ও উহাদিগের পরস্পার কার্য্যভারণ ভাবপ্রবাহ অনাদি বলিয়াই প্রমাণ্ডিম হইয়াছে। এ অস্ত জন্ম ও কর্মের কার্য্যকারণ-ভাবে অনবস্থা প্রামাণিক হওয়ায় উহা দোষ নহে—উহা খাকার্য। জগদীশের লক্ষণামুসারে উহা অনবস্থাই নহে।

স্থৃতিত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্ঠয়-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের দ্বারাই হয়, এই প্রথম পক্ষ বলা যায় না ; ঐ পক্ষে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য ॥ ১৭ ॥

### ভাষ্য। অস্তু তুর্হি প্রমাণান্তরমন্তরেণ নিঃসাধনেতি।

অমুবাদ। তাহা হইলে অর্থাৎ প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ হইলে ( প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়বিষয়ক উপলব্ধি ) প্রমাণাস্তর ব্যতীত নিঃসাধন অর্থাৎ সাধনশূঞ ইউক ?

# সূত্র। তদ্বিনিরতের্বা প্রমাণসিদ্ধিবৎ প্রমেয়-সিদ্ধিঃ ॥১৮॥৭৯॥

অনুবাদ। তাহার নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ প্রাক্তাদিপ্রমাণবিষয়ক উপলব্ধিতে প্রমাণাস্তরের নিবৃত্তি বা অভাব স্বীকার করিলে, প্রমাণ-সিন্ধির স্থায় প্রমেয়-সিন্ধি হয় [ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা পাকে না। প্রমাণের উপলব্ধির স্থায় প্রমেয়ের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে ]।

ভাষ্য। যদি প্রত্যক্ষাত্যুপলক্ষো প্রমাণান্তরং নিবর্ত্তে, **স্বাংস্থ্যুপ**-লক্ষাবপি প্রমাণান্তরং নিবর্ৎস্মত্যবিশেষাৎ। এবঞ্চ সর্বপ্রমাণবিলোপ ইত্যুত স্বাহ—

অনুবাদ। যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধিতে প্রমাণান্তর নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এই পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আত্মা প্রভৃতির (প্রমেয় পদার্থের) উপলব্ধিতেও প্রমাণান্তর নিবৃত্ত হইবে। কারণ, বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধির জ্বন্তও কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির তায় প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক না হইলে, সকল প্রমাণের লোপ হয়, এই জন্ম অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ম্বপক্ষের সমাধানের জন্ম (মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রিট) বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। প্রমাণের ছারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ-বশতঃ যদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্ধপ্রমাণের লোপ হইয়া যায়। কারণ, যদি প্রমাণ ব্যতীতও প্রমাণের উপলব্ধি হুইতে পারে, তবে প্রমেয়ের উপলব্ধিও প্রমাণ ব্যতীত হুইতে পারে। প্রমাণের উপলব্ধিতে

প্রমাণ আবশুক হয় না; কিন্তু প্রমেয়ের উপলব্ধিতে প্রমাণ আবশুক হয়, প্রমাণ ও প্রমেয়ে এমন বিশেষ ত কিছু নুই। প্রমাণ ব্যতীত প্রমেয়দিদ্ধি হয় না বলিয়া, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় দিদ্ধির জন্ম প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রমাণরূপ-প্রমেয়দিদ্ধি যদি বিনা প্রমাণেই হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার ন্যায় আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়সিদ্ধিই বা বিনা প্রমাণে কেন হইতে পারিবে না ? স্থতরাং বিনা প্রমাণে প্রমাণসিদ্ধি স্বীকার করিলে, প্রমেয়সিদ্ধিও বিনা প্রমাণে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাই স্বীকার করা হইল। ইহারই নাম দর্ব্ধপ্রমাণবিলোপ। প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে, প্রমাণের দারা আর কোন পদার্থ সিদ্ধ করা যাইবে না। স্থতরাং শৃত্যবাদই স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এথানে শূন্যবাদী পূর্ব্বপক্ষীর চরম গূঢ় অভিসন্ধি। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারাই প্রভাক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, যথন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে, তথন বিনা প্রমাণেই প্রমাণসিদ্ধি মানিতে হইবে, তাহা হইলে আর কুত্রাপি বস্তুসিদ্ধির জন্ম প্রমাণ স্বীকারের আবশুক্তা না থাকায়, প্রমাণের বলে বস্তুসিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যাইবে না। বস্তুসিদ্ধি না হইলেই শৃন্তবাদ আসিয়া পড়িল, ইহাই পূর্ব্ধপক্ষবাদীর বিবক্ষিত চরম বক্তব্য। ভাষ্যে "আত্মেত্যুপলবাবপি" এই স্থলে 'ইতি' শক্টি 'আদি' অর্গে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্গাৎ আত্মা প্রভৃতি যে দ্বাদশবিণ প্রমেয় বলা হইয়াছে ( যাহাদিগের তহ্জানের জন্ম প্রমাণ স্বীকৃত ), তাহাদিগের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে কেন হইবে না ? ইতি শব্দের 'আদি' অর্থ কোষে কথিত আছে ॥১৮॥

## সূত্ৰ। ন প্ৰদীপপ্ৰকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৯॥৮০॥

অনুবাদ। (উত্তর) না অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ববিপক্ষ হয় না। কারণ, প্রদীপা-লোকের সিদ্ধির ন্যায় তাহাদিগের (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের) সিদ্ধি হয় [অর্থাৎ যেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলেও চক্ষুঃসন্নিকর্যরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয়, তদ্ধেপ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের দ্বারাই সিদ্ধি বা উপলব্ধি হয়, তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক হয় না]।

বির্তি। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান স্থচনা করিরাছেন।
মহর্ষির সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সিদ্ধি বা উপলব্ধি হর,
স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষে যে অনবস্থা-দোষ অথবা সর্ব্বপ্রমাণ-বিলোপ, তাহা হর না। মহর্ষি
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তের স্থচনা ও সমর্থন করিয়াছেন। প্রদীপালোক
প্রত্যক্ষের সাধন হওয়ায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। উহার সিদ্ধি বা উপলব্ধি চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ
প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারাই হইতেছে। স্থতরাং সজাতীয় প্রমাণের দারা সজাতীয় প্রমাণান্তরের

উপলব্ধি সকলেরই স্বীকার্য। প্রমাণের উপলব্ধির জন্ম বিজ্ঞাতীর অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবশুকতা নাই, স্বতরাং ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলব্ধির জন্ম আবার বিজ্ঞাতীর অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায়, অনবস্থাদোষের প্রদক্ষও নাই। এবং বস্তুসিদ্ধিমাত্রেই প্রমাণের আবশুকতা স্বীকার করায়, সর্ক্রপ্রমাণের বিলোপও নাই। ফলকথা, পদার্থমাত্রেরই উপলব্ধিতে প্রমাণ আবশুক। প্রমাণের উপলব্ধিও প্রমাণের দারাই হয়। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের উপলব্ধি তাহাদিগের দারাই হয়। তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশুক হয় না।

আপতি হইতে পারে যে, যাহা উপলব্ধির বিষয়, তাহাই ঐ উপলব্ধির সাধন হইতে পারে না।
প্রভাক্ষ প্রমাণের ঘারাই প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি কথনই হইতে পারে না। কোন পদার্থ কি
নিজেই নিজের গ্রাহক হইতে পারে? এতছত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রভাক্ষ প্রমাণ-পদার্থ বহু আছে।
তন্মধ্যে কোন একটি প্রভাক্ষ প্রমাণের ঘারা ভজ্জাভীয় অন্ত প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে,
তাহার কোন বাধা নাই; বস্তুতঃ তাহাই হইয়া থাকে। প্রভাক্ষ প্রমাণের ঘারা প্রভাক্ষ প্রমাণমাত্রেরই উপলব্ধি হয় না, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। তাহা হইলে চক্ষুঃসন্নিকর্যরূপ প্রভাক্ষ
প্রমাণের ঘারা প্রদীপালোকরূপ প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতেছে কেন? স্থতরাং সজাভীয়
প্রমাণের ঘারা সজাভীয় প্রমাণান্তরের উপলব্ধি হয়, ইহা অবশ্ব স্বীকার্য্য। এইরূপ অন্মানাদি
প্রমাণেরও সজাভীয় অন্য অন্মানাদি প্রমাণের ঘারা উপলব্ধি হয় এবং তাহা হইতে পারে।
বেমন কোন জলাশ্ম হইতে উদ্ভূত জলের ঘারা পেই জলাশ্মের জল এই প্রকারণ ইহা অনুমান
করা যায়। ঐ স্থলে জলাশ্ম হইতে উদ্ভূত জল, ঐ জলাশ্মের অবস্থিত জল হইতে ভিন্ন এবং
তাহার সজাভীয়। জলাশ্মের যে জল অবস্থিত আছে, উদ্ধূত জল ঠিক সেই জলই নহে, কিন্তু
উহাও সেই জলাশ্মের জলই বটে। তাহা হইলেও উহা ঐ জলাশ্মম্য জলবিষয়ক উপলব্ধিবিশেষের
সাধন হইতেছে।

পরস্ত বাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা ঐ জ্ঞানের সাধন হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থ ই নিজে নিজের প্রাহক হয় না, এইরূপ নিয়মও স্থীকার করা যায় না। কারণ, আমি স্থখী, আমি হুংখী, এইরূপে আত্মা নিজেই নিজের উপলব্ধি করিতেছেন। এখানে আত্মা নিজে গ্রাহ্ম হইয়াও গ্রাহক হইতেছেন এবং মনঃপদার্থের যে অনুমিতিরূপ জ্ঞান হয়, তাহাতে মনও সাধন। মনঃ-পদার্থের অনুমিতিরূপ উপলব্ধি হওয়ায়, দেখানে মনঃ-পদার্থ প্রাহ্ম হইয়া গ্রাহকও হইতেছে।

ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্থীকার করা হইরাছে, বিষয়ান্থগাঁরে যথাসম্ভব তাহাদিগের ঘারাই সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়। ঐ চারিটি প্রমাণের কোনটিরই বিষয় হয় না, এমন কোন পদার্থ নাই। স্থতরাং উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্থীকার নিস্প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারিটি প্রমাণিও যথাসম্ভব উহাদিগের সজাতীয় বিজাতীয় ঐ চারিটি প্রমাণেরই বিষয় হয়, উহাদিগের উপলব্ধি নিঃসাধন নহে, উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ সাধ্যও নহে, স্কুতরাং পূর্কোক্ত পূর্কপক্ষ হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই হজের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রতিষেধ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, স্কুতরাং এইটি মহর্ষির সিদ্ধান্তস্ত্ত। পূর্ব্বোক্ত ছইটি পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্ত। পূর্ব্বোক্ত ছুইটি স্থ্র উদ্যোতকর প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্থায়তত্বালোকে বাচস্পতি মিশ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্থায়স্চীনিবন্ধেও স্ত্ররূপে ঐ ছইটি উল্লিখিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র "প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এইরূপ স্থত্র-পাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন পুত্তকে "ন দীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এইরূপ ফ্ত্র-পাঠ দেখা যায়। বৃত্তিকার প্রভৃতি নবাগণ "ন প্রাদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এইরূপই স্থত্র-পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন উদ্বোতকর "ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এইরূপ স্থত্র-পাঠ উল্লেখ করায় এবং স্তারস্কীনিবন্ধেও ঐরপ স্ত্ত্র-পাঠ থাকায় এবং ঐরপ স্ত্ত্র-পাঠই স্থসংগত বোধ হওয়ায়, ঐরপ স্ত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। স্থতে "সিদ্ধি" শব্দের অর্থ জ্ঞান বা উপলব্ধি। যেমন প্রদীপ প্রকাশের অর্থাৎ প্রদীপরূপ আলোকের সিদ্ধি, তদ্রপ তৎসিদ্ধি অর্থাৎ প্রমাণ-সিদ্ধি। এইরূপ সাদৃশ্রই স্থসংগত ও স্ত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত মনে হয়। নব্য ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে এই স্থত্তে পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ স্থত হইতে "প্রমাণাস্তরসিদ্ধিপ্রসঙ্গং" এই অংশের অমুবৃত্তিই মহর্ষির অভিপ্রেত। ঐ অংশের সহিত এই স্থত্তের আদিস্থিত ''ন''-কারের ষোগ করিয়া ব্যাখ্যা হইবে যে, প্রমাণাম্ভর সিদ্ধি প্রদঙ্গ হয় না অর্থাৎ প্রমাণ সিদ্ধির জন্ম প্রমাণাম্ভর স্বীকার অনাবশুক। ইহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, প্রমাণ ব্যতীতই প্রমাণের সিদ্ধি হয়, ইহা যথন কিছুতেই বলা ষাইবে না, ( তাহা বলিলে প্রমেয়-সিদ্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে; প্রমাণ স্বীকারের কুত্রাপি আবশুকতা থাকে না, সর্ব্ধপ্রমাণ বিলোপ হয় ) তখন প্রমাণের ছারাই প্রমাণ-সিদ্ধি হয়, এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ-সিদ্ধির জন্ম প্রমাণান্তর স্বীকার আবশুক। কারণ, প্রমাণ নিজেই নিজের গ্রাহক বা বোধক হইতে পারে না। প্রমাণ জ্ঞানের জন্ম আবার তদ্ভিন্ন কোন প্রমাণ আবশ্রক। এই ভাবে সেই প্রমাণাস্তর জ্ঞানের জন্ম আবার অতিরিক্ত প্রমাণ আবশুক হওয়ায়, অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। ঐ অনবস্থাই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা উহারই নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থতে বলিয়াছেন যে, না, প্রমাণান্তর-সিদ্ধির আপত্তি হয় না অর্থাৎ অনবস্থাদোষের কারণ নাই। তাৎপর্যাটীকাকার এই ভাবে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রভাক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির কি কোন সাধন আছে ? অথবা উহার কোন সাধন নাই ? সাধন থাকিলেও কি ঐ সকল প্রমাণই উপলব্ধির সাধন ? অথবা প্রমাণান্তরই উহাদিগের উপলব্ধির সাধন ? উহাদিগের উপলব্ধিতে উহারাই সাধন, এ পক্ষেও কি সেই প্রমাণের দ্বারা ঠিক সেই প্রমাণপদার্থটিরই উপলব্ধি হয়, অথবা তম্ভিন্ন প্রমাণ পদার্থের উপলব্ধি হয় ? ক্রেই প্রমাণের দারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি কথনই হইতে পারে না। কারণ, কোন পদার্গেরই নিজের স্বরূপে নিজের কোন ক্রিয়া হয় না। সেই অসিধারার দারা সেই অসিধারারই ছেদন হইতে পারে না। অন্ত প্রমাণের দারা প্রমাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, অতিরিক্ত প্রমাণের স্বীকারবশতঃ মহর্ষির প্রমাণ-বিভাগ-স্থত্ত ব্যাঘ্যাত হয়।

সেই মৃত্রে কেবল প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটি প্রমাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রমাণের উপলব্ধির জন্ম প্রমাণান্তর স্বীকার করিলে, তাহার উপলব্ধির জন্ম আবার প্রমাণান্তর স্বীকার আবশুক হওয়ায়, ঐ ভাবে অনন্ত প্রমাণ স্বীকার-মূলক অনবহা-দোষ হয়। হুতরাং প্রমাণের উপলব্ধির কোন সাধন নাই, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমেয়ের উপলব্ধিরও কোন সাধন নাই, ইহা বলা যায়। প্রমেয়বিষয়ক যে উপলব্ধি হইতেছে, প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির স্তায় তাহারও কোন সাধন নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে পূর্ব্ধপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়া, উত্তর-পক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির সাধন আছে, অতিরিক্ত কোন প্রমাণও উহার সাধন নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সজাতীয় ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই তাহাদিগের উপলব্ধি হয়। ঠিক সেই প্রমাণটির দারাই সেই প্রমাণটির উপলব্ধি স্বীকার করি না; স্থতরাং ভজ্জন্ত কোন দোষ হইবে না এবং এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-দোষও হয় না। কারণ, কোন প্রমাণ-পদার্থ নিজের জ্ঞানের দারা অন্ত পদার্থের জ্ঞানের সাধন হয়,—ধেমন ধূম প্রভৃতি। ধূম প্রভৃতি অমুমান-পদার্থের জ্ঞানই বহ্নি প্রভৃতি অন্তুমেয় পদার্থের অনুমিতিতে আবশুক হয়। অজ্ঞাত ধুম বহ্নির অনুমাপক হয় না এবং কোনও প্রমাণ পদার্থ অজ্ঞাত থাকিয়াও জ্ঞানের সাধন হয় :—যেমন চক্ষুরাদি। চাক্ষ্মাদি প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রভৃতির জ্ঞান আবশুক হয় না। বিষয়ের সহিত উহাদিগের সনিকর্ষবিশেষ হইলেই প্রতাক্ষ জন্মে। চক্ষুরাদি প্রমাণের জ্ঞানে কাহারও ইচ্ছা হইলে, তিনি অনু-মানাদি ঘারা তাহারও উপলব্ধি করিতে পারেম। চক্ষুরাদি প্রমাণেরও উপলব্ধি হইতে পারে। অন্তুমানাদি প্রমাণই তাহার দাধন হয়, তাহাও নিষ্প্রমাণ বা নিঃদাধন নছে। প্রকৃত হলে অনবস্থাদোষের দোষত্ব বিষয়ে যুক্তি এই যে, যদি প্রমাণের জ্ঞান প্রমাণদাপেক্ষ হয়, তাহা হুইলে সেই প্রমাণান্তরের জ্ঞানেও আবার প্রমাণান্তর আবশ্রক, তাহার জ্ঞানেও আবার প্রমাণান্তর আবশুক, এই ভাবে দর্বত্রই বদি প্রমাণের দারাই প্রমাণের জ্ঞান সাবশুক হইল, তাহা ছইলে কোন দিনই প্রমাণের জ্ঞান হইতে পারিল না। কারণ, প্রমাণ-বিষয়ক প্রথম জ্ঞান করিতে বে প্রমাণ আবশুক হইবে, তাহার জ্ঞান আবশুক, তাহাতে আবার প্রমাণান্তরের জ্ঞান আবশুক, এই ভাবে অনস্ত প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হইলে অনস্ত কালেও তাহা সম্ভব হয় না; স্কুতরাং কোন প্রমাণেরই কোন কালে উপলব্ধি হুইতে পারে না। কিস্তু যদি প্রমাণের জ্ঞানে সর্ব্বত্র প্রমাণ আবশুক হইলেও, প্রমাণের জ্ঞান দর্ব্বত্র আবশ্রক হয় না, ইহাই সতা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা নাই, বস্ততঃ তাহাই সত্য। প্রমাণের দারা বস্তুর উপলব্ধি স্থলে সর্ব্বত্র প্রমাণের জ্ঞান আবগুক হয় না, প্ৰমাণই আবগুক হয়। অনেক প্ৰমাণ অজ্ঞাত থাকিয়াও প্ৰমেয়ের উপলব্ধি জন্মার। যে সকল প্রমাণ নিজের জ্ঞানের হারা উপলব্ধি-সাধন হয়, সেইগুলির জ্ঞান আবশুক হইলেও, স্বাবার সেই জ্ঞানের জ্ঞান বা তাহার সাধন প্রমাণের জ্ঞান আবশ্রক হয় না। **অবশ্র** সে সকল জ্ঞানেরও সাধন আছে, ইচ্ছা করিলে প্রমাণের দ্বারাই সেই সকল জ্ঞান হুইতে পারে। কিন্ত যদি প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণজ্ঞানের ধারা আবশুক না হয় অ্বর্থাৎ এক প্রমাণের জ্ঞান করিতে অনন্ত প্রমাণের জ্ঞান আবিশ্রক না হয়, তাহা হইলে পুরের্বাক্ত অনবস্থা-

দোষ এথানে হইবে কেন ? তাহা হইতে পারে না। প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চর না হইলে, প্রমাণের দারা বস্তু বৃথিরাও তি দিবরে প্রবৃত্তি হয় না; স্কতরাং প্রামাণ্য নিশ্চরের জন্য প্রমাণান্তরের অপেকা ইইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইরা পড়ে, এ কথাও বলা যায় না। কারণ, প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলেও অথবা প্রামাণ্য সংশন্ম থাকিলেও তন্থারা বস্তুবোধ হইয়া থাকে এবং সেই বস্তুবোধের পরে প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির প্রতি সর্ব্বত্ত প্রমাণ্য নিশ্চয় হয়। কাবশুক নহে। প্রবৃত্তির পরে সফল প্রবৃত্তিজনকত্ব হেতুর দ্বারা প্রমাণে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। কাদ্যাগিক বেদাদি শক্ষপ্রমাণে পূর্বেই প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়, পরে যাগাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। শক্ষপ্রমাণের মধ্যে বেগুলি সফল প্রবৃত্তিজনক বিলয়া নিশ্চিত হইয়াছে, সেইগুলির সজাতীয়ত্ব হেতুর দ্বারা অস্যান্য অদৃষ্টার্থক শক্ষপ্রমাণে পূর্বেই প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়, পরে যাগাদি বিষয়ে প্রবৃত্তির সফলতা অস্তান্য অদৃষ্টার্থক শক্ষপ্রমাণে পূর্বেই প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। এ সকল কথা প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে। প্রমাণের দ্বারা বস্তুবোধ হইলে প্রবৃত্তির সফলতা অথবা প্রবৃত্তির সফলতা হইলে প্রমাণ দ্বারা বস্তুবোধ, ইহার কোন্টি পূর্ব এবং কোন্টি পর ? এই ফুইটি পরস্পর-সাপেক্ষ হইলে অস্যোন্যাপ্রম-দোষ হয়, এই কথার উত্তরে উদ্যোত্তকর বার্ত্তিকারম্ভে বলিয়াছেন যে, এই সংসার যথন অনাদি, তথন ঐ দোষ হইতে পারে না। অনাদি কাল হইতেই প্রমাণের দ্বারা বস্তুবোধ হইতেছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই স্ত্তের তাৎপর্য্য বর্ণন কবিয়াছেন যে, যেমন প্রদীপালোক ঘটাদি পদার্থের প্রকাশক হয়, তদ্ধপ প্রমাণ প্রমেরের প্রকাশক হয়। অন্তথা প্রদীপ ঘটের প্রকাশক, প্রদীপের প্রকাশক চন্দ্রং, চন্দ্রর প্রকাশক অন্ত প্রমাণ, এইরপে অনবস্থা-দোষ হয় বলিয়া, প্রদীগও ঘটের প্রকাশক না হউক ? যদি বল, ঘট প্রত্যক্ষে তাহার প্রকাশকদিগের সকলেরই অপেক্ষা করে না, স্কৃতরাং অনবস্থা-দোষ নাই, তাহা হইলে প্রকৃত স্থলেও তাহাই সত্য। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়দিন্ধিতে প্রমাণিসিন্ধি বা প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হয় না। প্রদীপের দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষে কি প্রদীপের জ্ঞান আবশুক হয়া থাকে ? প্রদীপই আবশুক হয়া থাকে। যে সময়ে প্রমাণের দ্বারা বস্তুসিন্ধিতে প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হয়, সে সময়ে সেথানে অন্তমানাদি প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণ-জ্ঞান হইবে, স্কৃতরাং অতিরিক্ত প্রমাণ কল্পনা বা অনবস্থা-দোষ নাই। কারণ, সর্ব্ধত প্রমাণ-জ্ঞান আবশুক হয় না। যদিও কোন হলে প্রমাণ-জ্ঞানের ধারা আবশুক হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কারণ, বীজাঙ্কুরের ন্যায় স্ক্তিপ্রবাহ অনাদি বলিয়া, ঐরপ স্থলে অনবস্থা প্রমাণিক—উহা দোষ নহে। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ কিন্ত এই ভাবে স্থ্রার্থ বর্ণন করেন নাই। ভাষ্য-ব্যাথ্যায় পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

মহর্ষি এই স্থত্তে একটি দৃষ্টান্তমাত প্রদর্শন দারা তাঁহার সিদ্ধান্ত-সমর্থক যে স্থায়ের স্থচনা করিয়াছেন, উন্দ্যোতকর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন<sup>১</sup>। কেবল একটা দৃষ্টান্তমাত্রের দারা কোন সিদ্ধান্ত

১। দৃষ্টান্তমাত্রমেতৎ, কোহত স্তায় ইতি। অয় স্তায় উচ্যতে। প্রতাক্ষাদীনি মোপলকৌ প্রমাণান্তরাপ্রয়োজকানি
পরিচেত্রসাধনতাৎ প্রদীপবং, যথা প্রদীপঃ পরিচেত্রসাধনং মোপলকৌ ন প্রমাণান্তরং প্রয়োজয়তীতি তথা প্রমাণানি।

সাধন করা যার না। মহর্ষির অভিমত সিদ্ধান্তসাধক স্থায় কি, তাহা অবশ্ব বুঝিতে হইবে। প্রচলিত তাৎপর্যাটীকা প্রস্থে এই স্থত্তের উল্লেখ এবং ইহার বার্ত্তিকের অনেক উপযোগী কথার ব্যাখ্যা বা আলোচনা দেখা যায় না। এখানেও যে কোনও কারণে তাৎপর্যাচীকা প্রস্থের অনেক অংশ মৃদ্রিত হয় নাই, ইহা মনে হয়।

ভাষ্য। यथा প্রদীপপ্রকাশঃ প্রত্যক্ষাঙ্গছাৎ দৃশ্যদর্শনে প্রমাণং, স চ প্রত্যক্ষান্তরেণ চক্ষুষঃ সন্মিকর্ষেণ গৃহুতে। প্রদীপভাবাভাবয়ো-দ্দর্শনস্থ তথাভাবাদদর্শনহেতুরকুমীয়তে, তমসি প্রদীপমুপাদদীথা हेजात्थान्तानानि श्रिकिनगुरक। वदः श्रिकानीनाः यथानर्ननः ইন্দ্রিয়াণি প্রতক্ষোদিভিরেবোপলব্ধিঃ । তাবৎ স্ববিষয়গ্রহণে-নৈবাসুমীয়ন্তে, অর্থাঃ প্রত্যক্ষতো গৃহন্তে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিক্ষাস্ত্রাবরণেন লিঙ্গেনাকুমীয়ন্তে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমান্ত্রমনসোঃ সংযোগ-विट्मियामाञ्चममवाश्राक ञ्चथानिवन्शृष्ट्र । ववः ध्वमानविट्मिया বিভজ্য বচনীয়:। যথা চ দৃশ্য: সন্ প্রদীপপ্রকাশো দৃশ্যান্তরাণাং দর্শনহেতুরিতি দৃশ্যদর্শনব্যবস্থাং লভতে এবং প্রমেয়ং সং কিঞ্চিদর্থক্সাত-মুপলব্ধিহেতুত্বাৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবস্থাং লভতে। সেয়ং প্রত্যক্ষাদিভিরেব প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমূপলব্দিন প্রমাণান্তরতো ন চ প্রমাণমন্তরেণ নিঃসাধনেতি।

অনুবাদ। ষেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষের অঙ্গ বলিয়া অর্থাৎ স্থলবিশেষে চাক্ষ্ম প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশ্য বস্তুর দর্শনে প্রমাণ, সেই প্রদীপালোক আবার চক্ষুঃসন্নিকর্যরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণাস্তরের দারা জ্ঞাত হয়।

প্রদীপের সন্তা ও অসন্তাতে দর্শনের তথাভাব ( সন্তা ও অসন্তা )-বশতঃ অর্থাৎ প্রদীপ থাকিলেই সেখানে দর্শন হয়, প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না, এ জন্ম (প্রদীপ) দর্শনের হেতুরূপে অনুমিত হয়। অন্ধকারে "প্রদীপ গ্রহণ কর" এইরূপ আপ্রবাক্যের দারাও প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রদীপকে দৃশ্য দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা

ভক্ষাৎ তাস্থাপি প্রমাণান্তরাপ্রয়োজকানীতি সিদ্ধং। সামান্তবিশেষবন্ধান্ত বং সামান্তবিশেষবন্ধ তং বোপলকৌ ন প্রত্যক্ষাদিব্যতিরেকি প্রমাণং প্রয়োজরতি বথা প্রদীপ ইতি। সংবেদান্থাং বং সংবেদাং তং প্রত্যক্ষাদিব্যতিরেকি প্রমাণান্তরাপ্রয়োজকং বথা প্রদীপ ইতি। আশ্রিতন্তাৎ করণতান্থা ইত্যেবমাদি। প্রদীপবিদিন্তিরাদ্রোহণি প্রত্যক্ষাকর্ষাৎ প্রত্যক্ষাদিয়াতিরিকপ্রমাণান্তরাপ্রয়োজকা ইতি সমানং।—ন্যাম্ববার্তিক ।

বায়। এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের যথাদর্শন অর্থাৎ যেখানে ধেরূপ দেখা যায়, ভদসুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গুলি নিজের বিষয়-জ্ঞানের দারাই অনুমিত হয় [ অর্থাৎ রূপাদি বিষয়গুলির যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন অবশ্য এই সকল বিষয়-জ্ঞানের সাধন বা করণ আছে, এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলির অনুমান প্রমাণের দারাই উপলব্ধি হয় ] অর্থগুলি অর্থাৎ রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা জ্ঞাত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ কিন্তু আবরণ অর্থাৎ ব্যবধানরূপ হেতুর দারা অনুমিত হয় [ অর্থাৎ আরুত বা ব্যবহিত বস্তার যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তখন তদ্বারা বুনা যায়, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্ম বস্তার সন্নিকর্ষবিশেষ প্রত্যক্ষের কারণ ] ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্ম বস্তার সন্নিকর্ষবিশেষ প্রত্যক্ষের কারণ ] ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষবশতঃ উৎপন্ন জ্ঞান, আত্মা ও মনের সংযোগ-বিশেষ-হেতুক এবং আত্মার সমবায়-সম্বন্ধ-হেতুক স্থাদির আয় গৃহীত (প্রত্যক্ষের বিষয়) হয়। এইরূপ প্রমাণবিশেষকে বিভাগ করিয়া অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে [ অর্থাৎ অন্যান্থ প্রমাণবিশেষও যে যে প্রমাণের দারা উপলব্ধ হয়, তাহা বুবিয়া লইতে হইবে ]।

এবং যেরপ প্রদীপালোক দৃশ্য হইয়া দৃশ্যান্তরের দর্শনের হেতু, এ জ্বন্ত দৃশ্য দর্শন ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ প্রদীপ যেমন দৃশ্য বা দর্শন-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইয়াও "দর্শন" অর্থাৎ দর্শন-ক্রিয়ার সাধন বা করণ হইতেছে, এইরূপ কোন পদার্থসমূহ প্রমেয় হইয়া উপলব্ধির হেতুত্ববশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয় হইয়াও উহা আবার উপলব্ধির হেতু হয় বলিয়া, প্রমাণ প্রমেয় ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ ঐ পদার্থ প্রমেয়ও হয়, প্রমাণও হয়। সেই এই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপলব্ধি ষথাদর্শন অর্থাৎ যেরূপ দেখা যায়, তদনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই হয়—প্রমাণান্তরের দারা হয় না, প্রমাণ ব্যতীত নিঃসাধনও নহে।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থ্রোক্ত "প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবং" এই দৃষ্টাস্ত-বাক্যাটির ব্যাধ্যার জক্ত প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন প্রদীপালোক স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশ্ত দর্শনে প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ঐ প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আবার চক্ষুঃসন্নিকর্মকর্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণাস্তরের দারা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভাষ্যকারের এই ব্যাধ্যার দারা বুঝা যায় যে, "প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবং" ইহাই তাহার সন্মত পাঠ, এবং সজাতীয় প্রমাণের দারা সজাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বসন্মত, ইহাই ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি ঐ দৃষ্টাস্ত-বাক্যের দারা স্কৃতনা করিয়াছেন। প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, চক্ষুঃসন্নিকর্ষণ্ড প্রত্যক্ষ

চক্ষুঃসন্নিকর্ষের দারা প্রদীপের জ্ঞান হইলে, প্রতাক্ষ প্রমাণের দারাই প্রতাক্ষ প্রমাণের এ হলে প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ-জ্ঞান হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন, কিন্ত উহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রদীপালোকের সজাতীয়। প্রদীপা**লোক** প্রতাক্ষ প্রমাণ কিরূপে হইবে, তাহাতে প্রমাণ কি, ইহা বলিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার স্থত্তোক দৃষ্টাস্থ-বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াই মধ্যে বলিয়াছেন যে, প্রাদীপ থাকিলে দর্শন হয় ( অবয় ), প্রাদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না ( ব্যতিরেক ), এই অন্তম্ন ও ব্যতিরেকবশতঃ স্থলবিশেষে প্রদীপকে দর্শনের হেতু বলিয়া অনুমান করা যায়। এবং "অন্ধকারে প্রদীপ গ্রহণ কর" এইরূপ শব্দ-প্রমাণের দারাও প্রদীপ যে দর্শনের হেতু, তাহা বুঝা যায়। ফলকথা, অনুমান-প্রমাণ ও শব্দ-প্রমাণের দারা প্রদীপকে যখন দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা যায়, তথন প্রদীপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা গেল। যথার্থ জ্ঞানের করণই মুখ্য প্রমাণ হইলেও যথার্থ জ্ঞানের কারণমাত্রকেই প্রাচীনগণ "প্রমাণ" বলিতেন। বহু স্থলেই ইহা পাওয়া যায়। মহর্ষির এই স্থতে প্রদীপ-প্রকাশের প্রমাণক্রপে গ্রহণ চিন্তা করিলেও তাহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রদীপালোককে স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রদীপালোক দুশু দর্শনের হেতু, ইহা অনুমান ও শব্দ-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, স্থতরাং উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহা যথার্গ প্রত্যক্ষের করণরূপ মুখ্য প্রমাণ না হইলেও, তাহার সহকারী হওয়ায়, গৌণ 🗬 তাক্ষ প্রমাণ, ইহাই প্রাচীনদিগের সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে প্রমাতা ও প্রমের প্রভৃতিও প্রমাণ হইয়া পড়ে। এতত্বন্তরে প্রাচীনদিগের কথা এই যে, যথার্গ জ্ঞানের করণই মূখ্য প্রমাণ, তাহাকেই প্রথমে প্রমের প্রভৃতি হইতে পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রমের প্রভৃতিও বথার্গ জ্ঞানের কারণরূপ গৌণ প্রমাণ হইবে। তাহাতেও প্রমাণ শব্দের গৌণ প্রয়োগ স্কৃতিরকাল হইতেই দেখা যায়। এখানে ভাষ্যকারের পরবর্তী কথার দারাও এই কথা পাওয়া যায়। উদ্যোতকরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, তৃতীয় স্থত্র দ্রপ্তব্য )।

ভাষ্যকার স্ত্রেক্ত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে স্ত্রোক্ত "তৎসিদ্ধেঃ" এই কথার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন নে, এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই উপলব্ধি হয়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে কোন্ প্রমাণের দারা কোন্ প্রমাণের উপলব্ধি হয় ? এ জন্ম বলিয়াছেন—"যথাদর্শনং" অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে যে প্রমাণের দারা যে প্রমাণের উপলব্ধি দেখা যায় বা ব্রা যায়, তদরুসারেই উহা বৃথিতে হইবে। যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়—ইহা ব্রা যায়, তাহার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা হয়, ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্ম প্রমাণ স্থলেও বলিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে, প্রমাণের দারা যে প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইবার জন্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গুলির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্ত্যান প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়। রূপ, রস প্রভৃতি পদার্থগুলির হে ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ের দারা উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্ম। ঐরুপাদি বিষয়গুলির যে জ্ঞান হইতেছে, ইহা সর্ক্রমানের দারা ব্রা জানের অবশ্ধ করণ আছে, ইহা অনুমানের দারা ব্রা যায়। জন্ম জ্ঞানমাতেরই করণ আছে। রূপাদিবিষয়ক জন্ম প্রত্যক্ষণ্ড জন্ম জন্ম ব্রামান্র ব্রা যায়। জন্ম জ্ঞানমাতেরই করণ আছে। রূপাদিবিষয়ক জন্ম প্রত্যক্ষণ্ড জন্ম জন্ম ব্রিয়া ব্রামান্র ব্রা যায়। জন্ম জ্ঞানমাতেরই করণ আছে। রূপাদিবিষয়ক জন্ম প্রত্যক্ষণ্ড জন্ম জন্ম ব্রিয়া ব্রামান্য ব্রামান্য হারা

তাহার করণও অবশু স্বীকার্য্য। অন্ধের রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, স্কুতরাং রূপ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ আবশুক, এই ভাবে রূপাদিবিষয়ক প্রতাক্ষের দারা ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুমান হয়। রূপাদি-বিষয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষে রূপাদি অর্থ( ইন্দ্রিয়ার্থ )গুলিও কারণ। যথার্থ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঐ অর্যগুলিকেও গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাদিগেরও উপলব্ধি কোন প্রমাণের দারা হয়, তাহা বলিতে হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অর্থগুলির অর্থাৎ রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্যগুলির প্রতাক্ষ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়। এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ অর্থের অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধবিশেষ প্রত্যক্ষে সাক্ষাৎ কারণ, উহা মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহার উপলব্ধি অন্ত্রমান-প্রমাণের দারা হয়। কোন বস্তু আরুত বা ব্যবহিত থাকিলে তাহার লৌকিক প্রতাক্ষ হয় না, স্মতরাং বুঝা যায়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ লৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ। পূর্ব্বোক্ত হলে ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই সম্বন্ধবিশেষ না হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষ হয় না। অস্তান্ত কারণ সত্ত্বেও যথন পূর্ব্বোক্ত হলে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, তথন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ যে ঐ প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা অনুমানসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্যোৎপন্ন জ্ঞানও প্রমাণ হইবে, এ কথা প্রমাণ-স্ত্রভাষ্যে ( ১ অঃ, ৩ স্ত্রভাষ্যে ) বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানের কোন্ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, ইহাও শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। আত্মা ও মনের সংযোগবশতঃ এবং আত্মার সহিত সমবায় সম্বন্ধ-বশতঃ যেমন স্থথ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জন্মে, তক্রপ পূর্ব্বেক্তি প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও ঐ কারণবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্ম। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ভাষ্যকার এথানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন প্রমাণের উল্লেখ করিয়া, শেষে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ অস্থাস্ত প্রমাণগুলিরও কোন্ স্থলে কোন্ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়, তাহা বিভাগ করিয়া (বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া) বলিতে হইবে। স্থূলকথা, ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে; স্থধীগণ <mark>তাহা</mark> বলিবেন। যথার্গ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিরা গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিয়ার্থরূপ প্রমেয়ের স্থায় প্রমাতা প্রভৃতি কারণেরও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা উপলব্ধি বুঝিতে হইবে ও বলিতে হইবে। ভাষ্যকার শেষে মহর্ষি-স্থত্ত-স্কৃতিত অস্ত একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমেয় হইয়াও তাহা প্রমাণ হইতে পারে, তাহাতে অব্যবস্থা বা অনিয়মের কোন আশস্কা নাই। যে পদার্থ উপলব্ধির রিষয় হইয়া "প্রমেয়" হইবে, তাহাই আবার উপলব্ধির হেতু হইলে, তথন "প্রমাণ" হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাবশতঃ "প্রমেয়" প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবস্থা লাভ করে। বেমন প্রদীপালোক দৃশু হইয়াও দর্শন-ক্রিয়ার হেতু বলিয়া তাহাকে "দর্শন" অর্গাৎ ( দৃগুতেখনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ) দর্শনক্রিয়ার সাধন বলা হয়। প্রদীপালোককে যথন প্রত্যক্ষ করা বায়, তথন তাহা "দৃশ্র", আবার যথন উহার ঘারা অন্ত দৃশ্য পদার্থ দেখা যায়, তথন উহা "দর্শন",—ইহাই উহার "দৃশ্যদর্শন-ব্যবস্থা"। এইরূপ প্রমেয় হইয়াও উপলব্ধির হেতু হইলে, তথন তাহা প্রমাণও হইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থাই প্রমেয়ের "প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবস্থা"। ইহা স্বীকার না করিলে প্রদীপকেও "দৃশু" ও "দর্শন" বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহা কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন। এই জন্ম ঐ স্বীকৃত সভাকেই দুষ্টান্তরূপে <mark>উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে</mark> এই ভাবেও স্থত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, উপসংহারে

স্ত্রকারের মূল বিৰক্ষিত বক্তব্যটি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়; উহা প্রমাণান্তরের দ্বারাও হয় না, বিনা প্রমাণেও হয় না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ বা সর্ব্বপ্রমাণ-বিলোপ হয় না। ইহাই চরম বক্তব্য বুঝিতে হইবে।

ভাষা। তেনৈব তস্যাগ্রহণমিতি চেৎ ? নার্থভেদস্য লক্ষণসামান্তাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরেব গ্রহণমিত্যযুক্তং, অন্তেন হি অক্তস্ত গ্রহণং দৃষ্টমিতি—নার্থভেদস্ত লক্ষণসামান্তাৎ। প্রত্যক্ষ্ লক্ষণেনানেকোহর্থঃ সংগৃহীতস্তত্ত কেনচিৎ কস্তচিদ্গ্রহণমিত্যদোষঃ। প্রবমনুমানাদিম্বপীতি, যথোদ্ধ তেনোদকেনাশয়স্থস্ত গ্রহণমিতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) তাহার দারাই তাহার জ্ঞান হয় না, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না। কারণ, অর্থভেদের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণরপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই বে, (পূর্ববপক্ষ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা অযুক্ত। কারণ, অত্য পদার্থের দারাই অত্য পদার্থের জ্ঞান দেখা যায়। (উত্তর) না,—কারণ, অর্থভেদের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের দারা অনেক পদার্থ সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে কোনটির দারা কোনটির অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা তজ্জাতীয় অত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, এ জত্য দোষ নাই। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণেও বুঝিবে। (অর্থাৎ অনুমানাদি প্রমাণেরও কোন একটির দারা তজ্জাতীয় অত্য প্রমাণের উপলব্ধি হয়) ধেমন উদ্ধৃত জ্বলের দ্বারা আশ্বন্থের অর্থাৎ জ্লাশয়ে অবস্থিত জ্বলের জ্ঞান হয়।

টিপ্ননী। পূর্ব্বেক্ত কথা না ব্ঝিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ গ্রাহ্ম ও গ্রাহ্ম হইতে পারে না। যে পদার্থের উপলব্ধি করিতে হইবে, দেই পদার্থের দ্বারাই তাহার উপলব্ধি কথনই হয় না, গ্রাহ্ম ও গ্রাহ্ম বা সাধ্য ও সাধন একই পদার্থ হয় না, ভিন্ন পদার্থের দ্বারাই ভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। স্নতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এ কথা অযুক্ত। ভাষ্যকার এই আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়া-ছেন যে, দেই প্রমাণের দ্বারাই দেই প্রমাণের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ একই পদার্থ গ্রাহ্ম ও গ্রাহ্ম হয়, এ কথা ত বলি নাই, এক প্রমাণের দ্বারা তজ্জাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহাই বলিয়াছি। চক্ষুংসন্নিকর্যরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদার্থ একটিমাত্র নহে, উহা দিগের সকলের লক্ষণ সমান অর্থাৎ এক। সেই একটি লক্ষণের দ্বারা অনেক

প্রতাক্ষ প্রমাণ-পদার্থ সংগৃহীত আছে অর্থাৎ প্রতাক্ষ্ প্রমাণ বলিলে অনেক পদার্থ বুঝা যায়। স্বতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিলে একই পদার্থ গ্রাহু ও গ্রাহক হয়, ইহা না বুঝিয়া, কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তজ্জাতীয় অন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের গ্রাহক হয়, ইহাও বুঝা যায়। বস্ততঃ তাহাই সংগত ও সম্ভব বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কথায় তাহাই বুঝিতে হইবে। স্মৃতরাং পূর্বোক্ত আপতি বা দোষ হয় না। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণের মধ্যেও কোন একটি প্রমাণের দারা ভজ্জাতীয় অন্য প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে পারে। ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ স্থলে ইহার দৃষ্টাস্ত দেখাইয়াছেন যে, যেমন কোন জলাশয় হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, ঐ জলের দারা "ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জল এইরূপ" ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ অনুমান করা যায় ; ঐ স্থলে জলাশয় হইতে উদ্ধৃত জল গ্রাহক, ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জ্বল গ্রাহা। ঐ তুই জ্বল সেই জ্বাশয়ের জ্বল হইলেও উহাদিগের ব্যক্তিগত ভেদ আছে। তাই উদ্ধৃত জল তাহার সজাতীয় ভিন্ন জলের গ্রাহক হইতেছে। ভাষ্যকার সজাতীয় প্রমাণের দারা সজাতীয় ভিন্ন প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই কথাই এখানে স্পষ্টক্রপে বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু সর্ব্বত্রই সজাতীয় প্রমাণের দ্বারাই সজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের মধ্যে বিজাতীয় প্রমাণের দারাও বিজাতীয় **প্রমাণে**র যেমন অনুমান-প্রমাণের দারা চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণবিশেষের দারা অনুমানাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইত্যাদি বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভাষ্য। জ্ঞাতুমনসোশ্চ দর্শনাৎ। অহং স্থথী অহং ছুংথী চেতি তেনৈব জ্ঞাত্রা তব্যৈব গ্রহণং দৃষ্যতে। "যুগপজ্জানামুৎপত্তির্মনদো লিঙ্গ"মিতি চ তেনৈব মনসা তব্যৈবামুমানং দৃষ্যতে। জ্ঞাতুর্জেয়স্থ চাভেদো গ্রহণস্থ গ্রাহ্ম চাভেদ ইতি।

অনুবাদ। পরন্ত যেহেতু জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাও মনে দেখা যায়, অর্থাৎ আত্মাও মনে গ্রাহাত্ব ও গ্রাহ্কত্ব, এই গ্রহ ধর্মাই দেখা যায়। বিশদার্থ এই ষে, আমি স্থুখী এবং আমি গ্রুখী, এই প্রকারে সেই আত্মা কর্ত্ত্কই সেই আত্মারই জ্ঞান দেখা যায়। এবং একই সময়ে জ্ঞানের (বিজ্ঞাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষের) অনুৎপত্তি মনের লিক (সাধক), এই জন্য অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে সেই মনের বারাই সেই মনেরই অনুমান দেখা যায়। (পূর্ব্বোক্ত গ্রহ ত্বলে যথাক্রমে) জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের অভেদ (এবং) গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন ও জ্ঞেয়ের অভেদ।

টিপ্পনী। কোন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রাহ্ন ও গ্রাহক হয় না, এই কথা স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিয়াছেন। শেষে বলিতেছেন যে, ঐরপ নিয়মও নাই অর্থাৎ

যাহা গ্রাহ্ন, তাহাই যে তাহার নিজের গ্রাহক বা জ্ঞানের সাধন হয় না, এরূপ নিয়ম বলা যায় না। কারণ, কোন স্থলে তাহাও দেখা যায়। দুষ্টাস্করূপে বলিয়াছেন যে, আত্মা নিজেই নিজের গ্রাহক হয়। আমি সুখী, আমি ছঃখী ইত্যাদিরূপে সেই আত্মাই সেই আত্মাকে গ্রহণ করেন, স্মুতরাং দেখানে দেই আত্মাই জ্ঞাতা ও দেই আত্মাই গ্রাহ্ম বা জ্ঞের। এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেরের অভেদ, এবং একই সময়ে বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, এ জন্ম মন নামে একটি পদার্থ যে স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ের ১৬শ স্থত্রে মহর্ষি মনের যে অনুমান স্থচনা করিয়াছেন, ঐ অনুমান মনের দারা হয়, মনও উহার কারণ। স্থতরাং মনের অনুমানরূপ জ্ঞান মনের দারা হয় বলিয়া, দেখানে মন গ্রাহ্ম হইয়াও গ্রহণ অর্থাৎ নিজের ঐ জ্ঞানের সাধন হইতেছে। এখানে গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধক বা গ্রাহক ও গ্রাহ্সের অভেদ। তাহা হইলে কোন প্রদার্গ নিজেই নিজের **গ্রাহক হয় না,** এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার এ**থানে** বার্তিকের ব্যা**খ্যায়** বলিয়াছেন যে, আত্মাকে যে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহাতে আত্মা তাহার জ্ঞানের কর্মকারক, ইহা অভিপ্ৰেত নহে। কারণ, যে ক্রিয়া (পাছর্গ) অন্ত পদার্থে থাকে, সেই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্থ ই কর্মকারক হয়। আত্মার জ্ঞানক্রিয়া যখন আত্মাতেই থাকে, তথন আত্মা তাহার কর্মকারক হইতে পারেন না। স্নতরাং আমি স্লখী, আমি ছঃখী ইত্যাদি প্রকারে আত্মার যে জ্ঞান হয়, তাহাতে আত্মধর্ম স্থপাদিই কর্মকারক হইবে; আত্মা প্রকাশমান, বিবক্ষাবশতঃই তাঁহাকে জ্ঞের বলা হইয়াছে। মন কিন্তু তাহার জ্ঞানের প্রতি করণও হইবে, কণ্মও হইবে। কারণ, মনোবিষয়ক ঐ জ্ঞান মনের ধর্মা নহে, উহা মন হইতে ভিন্ন পদার্গ---আত্মারই ধর্ম। স্মৃতরাং মন ঐ জ্ঞানের কর্মকারক হইতে পারে। অতএব জ্ঞেম্ব ও জ্ঞানসাধনত্ব, এই চুই ধর্ম মনে থাকিতে পারে, তাহাতে কোন নোষ হয় না। মনের জ্ঞানে মনই সাধন, মনের জ্ঞান সাধন নহে অর্থাৎ মনপেদার্থ বুঝিতে মন আবশুক হয়, কিন্তু মনঃপদার্থের জ্ঞান আবশুক হয় না, স্লুতরাং মনের জ্ঞানে আত্মাশ্রম্ম দোষেরও সম্ভাবনা নাই। মনের জ্ঞানে কারণক্রপে পূর্ব্বে মনের জ্ঞান আবশ্রক হইলে, আত্মাশ্রম-দোষ হইত, বস্ততঃ তাহা আবশ্রক হয় না।

নব্য নৈর্মায়িকগণ জ্ঞানরূপ ক্রিয়া ( ধাত্বর্য ) স্থলে ঐ জ্ঞানের বিষয়কেই কর্ম্মকারক বলিয়াছেন। জ্ঞানের বিষয়বিশেষ কর্মাকারক হইলে "আত্মাকে জ্ঞানিতেছি" এইরূপ প্রতীতিবশতঃ আত্মাও তাহার জ্ঞানক্রিয়ার কর্মাকারক হয়, ইহা স্বীকার্য্য। সর্ব্বতই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্গকে কর্মাকারক বলা বায় না। কারণ, জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে ঐ ক্রিয়াজন্ত সেই ফলবিশেষ (যে ফলবিশেষ কর্মাকারকের লক্ষণে নিবিষ্ট হইবে) নাই। স্থতরাং জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে কর্মের লক্ষণ পৃথক্ বলিতে হইবে। নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। সংস্কার বা "জ্ঞাততা" নামক ফলবিশেষ ধরিয়া জ্ঞানক্রিয়ার কর্মালক্ষণ-সমন্বয়্ম বাহারা করিয়াছেন, নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগের মত থওন করিয়াছেন ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার কর্ম্মপ্রকরণ ক্রিয়াছেন, নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগের মত থওন করিয়াছেন ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার কর্ম্মপ্রকরণ ক্রিয়াছেন দেখা যায়। উনিও জ্ঞানক্রিয়ার কর্মান্থ নিরূপণে নব্য মতেরই সমর্গক, ইহা সেখানে বুঝা যায়। তবে ক্রিয়াজন্ত ফলবিশেষশালী কর্মাই যে মুখ্য কর্মা, ইহা নব্যগণেরও সত্মত। স্থতরাং

-নব্যমতেও আত্মা জ্ঞানক্রিয়ার মূখ্য কর্ম্ম নহে। • কিন্তু "আমি আমাকে জানিতেছি" এইরূপ প্রয়োগে আত্মার যে-কোনরূপ কর্ম্মতা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ ঐরূপ প্রয়োগ কেন হইতেছে ? তাৎপর্যাটীকাকারের যুক্তি ইহাই মনে হয় যে, আমি স্থখী, আমি হুঃখী ইত্যাদি প্রকারেই যথন আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়, স্থধাদি গুণযোগ ব্যতীত আত্মার আর কোনরূপেই গৌকিক প্রত্যক্ষ হুইতে পারে না, তথন আত্মার ঐ মান্য প্রত্যক্ষে আত্মগত স্থথাদি ধর্মকেই কর্মকারক বলা ধাইতে পারে। আত্মা ঐ প্রত্যক্ষে প্রকাশমান, তাঁহাকে কর্ম্মরূপে বিবক্ষা করিয়াই জ্ঞেয় বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা ঐ জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মকারক হয় না। আত্মা ঐ স্থলে স্বগত ক্রিয়াজন্ম ফলশালী হওয়ায় কর্মকারক হইতে পারে না। "অপর পদার্থগত ক্রিয়াজন্ম ফলবিশেষশালী পদার্থ ই কর্ম। এতছির অন্তরূপ কর্ম্মলক্ষণ নাই, উহা নিষ্প্রয়োজন। তাৎপর্য্যটীকাকার স্তায়মত ব্যাখ্যাতেও আত্মাকে কেন জ্ঞের বলেন নাই, আত্মমানসপ্রত্যক্ষের কর্ম্মকারক বলেন নাই,—ইহা চিন্তনীয়। পরন্ত তাৎপর্য্য-টীকাকারের তথাকথিত কর্মালকণামুদারে আত্মমানদ প্রত্যক্ষে আত্মগত স্থথাদি ধর্মাই বা কিরূপে কর্ম্মকারক হইবে, তাহাও চিন্তনীয়। আত্মগত স্থাদি হইতে আত্মা ভিন্ন পদার্থ। ঐ স্থাদি আত্মগত জ্ঞানক্রিয়াজন্ম বিষয়তাবিশেষরূপ ফলশালী হওয়ায় কর্মকারক হয়, ইহা তাৎপর্যাটীকাকারের অভিপ্রেত বলিব্বা মনে করা যাইতে পারে। কিন্ত বিষয়তা প্রভৃতি যে-কোনরূপ ক্রিয়াজগু ফল ধরিয়া কর্মের লক্ষণ্র সমন্বয় করিতে গেলে, অস্তাস্ত অনেক ধাতুস্থলে যাহা কর্মা, নহে, তাহাও ক্রিয়াজন্ত যে-কোন একটা ফলশালী হওয়ায় কর্মালক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। স্থতরাং **পূর্ব্বোক্ত কর্মালক্ষণে** যেরূপ ফলবিশেষের নিবেশ করিতে হইবে, তাদৃশ কোন্ ফল আত্মমানস-প্রত্যক্ষস্থলে আত্মগত স্থাদি ধর্ম্মে আছে, কিরুপে ঐ স্থলে তাৎপর্য্যটীকাকার আত্মগত স্থাদি ধর্ম্মকেই কর্ম্মকারক বলিয়াছেন, ইহা নৈয়ায়িক স্থীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। বাহুল্য-ভয়ে এথানে এ সব কথার বিশেষ আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

ভাষ্য। নিমিত্তভেদোহত্তেতি চেৎ সমানং। ন মিনিত্তান্তরেণ বিনা জ্ঞাতাত্মানং জানীতে, ন চ নিমিত্তান্তরেণ বিনা মনদা মনো গৃহত ইতি সমানমেতৎ, প্রভ্যক্ষাদিভিঃ প্রভ্যক্ষাদীনাং গ্রহণমিত্যত্তাপ্যর্থ-ভেদো ন গৃহত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) এই স্থলে মর্থাৎ পূর্বেবাক্ত আত্মকর্ত্বক আত্মজ্জান ও মনের দ্বারা মনের জ্ঞানে নিমিত্তভেদ (নিমিত্তাস্তর) আছে, ইহা যদি বল— (উত্তর) সমান। বিশদার্থ এই ষে, নিমিত্তাস্তর ব্যতীত আত্মা আত্মাকে জ্ঞানে না এবং নিমিত্তাস্তর ব্যতীত মনের দ্বারা মন জ্ঞাত (জ্ঞানের বিষয়) হয় না—ইহা সমান। (কারণ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, এই স্থলেও অর্থাৎ এই পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তেও (নিমিন্তান্তর ব্যতীত) অর্থভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্থ গৃহীত (জ্ঞানের বিষয়) হয় না।

টিপ্লনী। পুর্নোক্ত কথায় আপতি হইতে পারে যে, আত্মা যে আত্মাকে গ্রহণ করে এবং মনের দ্বারা যে মনের জ্ঞান হয়, ইহাতে নিমিহাস্তর আছে। নিমিহাস্তর ব্যতীত আত্মকর্ত্তক আত্মজ্ঞান ও মনের দারা মনের জ্ঞান হয় না। আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞানে আত্মাতে সুখাদি সম্বন্ধ আবশ্রক। স্থাদি কোন প্রত্যক্ষ গুণের উৎপত্তি ব্যতীত আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং মনের দারা মনের অনুমানরূপ জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি নিমিতান্তর আবশুক। ঐ নিমিতান্তর-বশতঃ ভাষ্যকারোক্ত আত্মা কর্তৃক আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ ও মনের দ্বারা মনের অনুমান জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হইবে কিব্নপে ? তাহাতে ত কোন নিমিত্রন্তর নাই ? ভাষ্যকার এই আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তছত্তরে বুলিয়াছেন যে, ইহা তুল্য। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, তাহাতেও নিমিত্রাস্তর আছে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত আত্মকর্তৃক যে আত্মজ্ঞান ও মনের দারা যে মনের জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের তুল্যই হইন্নাছে, **উহা** বিসদৃশ হয় নাই। উদ্যোতকর এই তুলাতার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন আত্মা স্থখাদি সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া, সেই স্থাদিবিশিষ্ট আত্মাকে "আমি স্থখী, আমি তুঃখী" ইত্যাদি প্রকারে গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) করেন অর্গাৎ আত্মা যেমন নিমিত্রাস্তরবশতঃ ঐ অবস্থায় জ্বেয়ও হন, তদ্ধপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয়-ভাবে অবস্থিত হইয়া দেই সময়ে প্রমেয় হয়। আত্মা প্রভাক্ষের বিষয় হইতে যেমন নিমিত্রান্তর আবশুক হয়, তদ্ধপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয় হইতে নিমিত্রান্তর আবশুক হয়। সেই নিমিতান্তর উপস্থিত হইলেই সেধানে প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ফলকর্মা, আত্মকর্তৃক আত্মার প্রত্যক্ষাদি স্থলে যেমন নিমিত্ত-ভেদ আছে,প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধিস্থলেও তদ্রপ নিমিত্র-ভেদ আছে ; স্থতরাং ঐ উভয় স্থল সমান। কোন কোন ভাষ্যপুস্তকে "অর্থ-ভেদো গুহতে" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। তাহাতে অর্গভেদ কি না —বিভিন্ন প্রমাণ পদার্থের জ্ঞান হয়, এইরূপ অর্থু বুঝা যায়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণের দ্বারা তদ্ভি<mark>ল কোন প্রমাণেরই</mark> যথন জ্ঞান হয়, তথন দেখানে কোন নিমিহভেদের অপেক্ষা না মানিলেও চলে, কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা মানিয়া লইয়াই এখানে যখন উভয় স্থলের তুল্যভার কথা বলিয়াছেন, তথন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞানেও নিমিত্তভেদ আছে, নিমিত্তাস্তর ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্গও জ্ঞানের বিষয় হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের কথা বলিয়া বুঝা যায়। নচেৎ উভন্ন স্থলে তুল্যতার সম<sup>র্গ</sup>ন হয় না। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে পরবর্তী সন্দর্ভে "নিমিহাস্তরং বিনা" এইরূপ কথা না থাকিলেও উহা ব্ঝিয়া লইতে হইবে। পরবর্ত্তী সন্দর্ভে পূর্ব্বোক্ত "নিমিতাস্তরেণ বিনা" এই কথার যোগও ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইতে পারে। উদ্দ্যোতকরের তুল্যতার ব্যাখ্যাতেও ভাষ্যকারের ঐ ভাব বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টীকাকার এখানে কোন কথাই বলেন নাই। ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাবিষয়স্যানুপপত্তে?। যদি স্থাৎ কিঞ্চিদর্থজাতং প্রত্যক্ষাদীনামবিষয়ং যৎ প্রত্যক্ষাদিভির্ন শক্যং গ্রহীতুং, তস্থ গ্রহণায় প্রমাণাস্তরমুপাদীয়েত, তন্তু ন শক্যং কেনচিত্রপপাদয়িতুমিতি প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমেবেদং সচ্চাসচ্চ সর্বাং বিষয় ইতি।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়েরও উপপত্তি নাই। বিশদার্থ এই বে, বদি প্রভ্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় কোন পদার্থ থাকিত, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করা যার না,—তাহার অর্থাৎ সেইরূপ পদার্থের জ্ঞানের জ্বন্ত প্রমাণান্তর গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইত, কিন্তু তাহা অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থ কেহই উপপাদন করিতে পারেন না। যথাদর্শনই অর্থাৎ বেমন দেখা যায়, তদমুসারেই এই সমস্ত সৎ ও অসহ (ভাব ও অভাব পদার্থ) প্রভ্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়।

টিপ্লনী। আপত্তি হইতে পারে যে, আচ্চা-প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি না হয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই হইল, তজ্জ্যু আর পৃথক্ কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশুক্তা নাই, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে পদার্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্ট্রের বিষয়ই হয় না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চারিটির দারা বাহা বুঝাই বাম না, তাহা বুঝিতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। সেই প্রমাণের বোধের জন্ম আবার অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবার অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে। ভাষ্যকার শেষে এই আপত্তি নিরাসের জন্ম বলিয়াছেন যে, এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়েরই বিষয় ইয় না, যাহার বোধের জন্ম প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হইবে, ঐরপ পদার্থ কেহই উপপাদন করিতে পারেন না। ভাব ও অভাব সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টরের বিষয়, হয়। সকল পদার্থ ই ঐ চারিটি প্রমাণের প্রত্যেকেরই বিষয় হয়, ইহা তাৎপর্য্য নহে। ঐ চারিটি প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণেরই বিষয় হয় না, এমন পদার্থ নাই। ভাব ও অভাব যত পদার্থ আছে, সে সমস্তই ঐ প্রমাণচতুষ্টয়ের কোন না কোন প্রমাণের বিষয় হইবেই, ইহাই তাৎপর্য্য। ফলকথা, ঐ প্রমাণ-চতুষ্ট্য হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকারের আর্বশুকতা নাই, স্কুতরাং অনবস্থাদোষেরও সম্ভাবনা নাই। অন্ত সম্প্রদায়-দত্মত প্রমাণান্তরগুলিরও প্রমাণান্তরত্ব স্বীকারে আবশ্রকতা নাই। দেগুলি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টরেই অন্তভূতি আছে, এ কথা মহর্ষি এই অধ্যায়ের দিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন॥ ১৯॥

ভাষ্য। কেচিন্তু দৃষ্টান্তমপরিগৃহীতং হৈতুনা বিশেষহেতুমন্তরেণ সাধ্যসাধনায়োপাদদতে—ষথা প্রদীপপ্রকাশঃ প্রদীপান্তরপ্রকাশমন্তরেণ গৃহতে, তথা প্রমাণানি প্রমাণান্তরমন্তরেণ গৃহস্ত ইতি—স চায়ং

# সূত্র। কচিন্নিরতিদর্শনাদনিরতিদর্শনাচ্চ কচিদনে-কান্তঃ ॥২০॥৮১॥

অনুবাদ। কেহ কেহ কিন্তু বিশেষ হেতু ব্যতীত অর্থাৎ কোন হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া, হেতু দ্বারা অপরিগৃহীত দৃষ্টাস্তকে (অর্থাৎ কেবল প্রদীপালোকরূপ দৃষ্টাস্তকেই) সাধ্য সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করেন। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) মেমন প্রদীপপ্রকাশ প্রদীপাস্তর-প্রকাশ ব্যতীত গৃহীত হয়, তদ্ধপ প্রমাণগুলি প্রমাণাস্তর ব্যতীত গৃহীত হয়, অর্থাৎ বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাত এই দৃষ্টাস্ত—

কোন পদার্থে নির্ত্তি দর্শন প্রযুক্ত এবং কোন পদার্থে অনির্ত্তি দর্শন প্রযুক্ত অনেকান্ত (অনিয়ত) [অর্থাৎ প্রদীপাদি পদার্থে যেমন প্রদীপান্তরের নির্ত্তি (অনপেক্ষা) দেখা যায়, তক্রপ ঘটাদি পদার্থে প্রমাণান্তরের অনির্ত্তি (অপেক্ষা) দেখা যায়। তজ্জন্য প্রদীপের ন্যায় প্রমাণকে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বুনিব অথবা ঘটাদি পদার্থের ন্যায় প্রমাণান্তর-সাপেক্ষ বুনিব ? ইহাতে কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করায় ঐ দৃষ্টান্ত অনিয়ত, স্থতরাং উহা সাধ্য-সাধক হইতে পারে না ]।

ভাষ্য। যথাহয়ং প্রদঙ্গে নির্ত্তিদর্শনাৎ প্রমাণদাধনায়োপাদীয়তে,
এবং প্রমেয়দাধনায়াপ্যুপাদেয়োহবিশেষহেতুত্বাৎ। যথা চ স্থাল্যাদিরপগ্রহণে প্রদীপপ্রকাশঃ প্রমেয়দাধনায়োপাদীয়তে, এবং প্রমাণদাধনায়াপুগোদেয়ো বিশেষহেত্তাবাৎ; দোহয়ং বিশেষহেতুপরিগ্রহমন্তরেণ
দৃষ্টান্ত একস্মিন্ পক্ষে উপাদেয়ো ন প্রতিপক্ষ ইত্যনেকান্তঃ। একস্মিংশ্চ পক্ষে দৃষ্টান্ত ইত্যনেকান্তো বিশেষহেত্তাবাদিতি।

অনুবাদ। বেমন নির্ত্তি দর্শন প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রদীপের দারা বস্তবোধ স্থলে প্রদীপাস্তরের নির্ত্তি দেখা যায়, প্রদীপ প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা দেখা যায়, এ জন্ম প্রমাণ জ্ঞানের নিমিত্ত এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রদীপের ন্যায় প্রমাণেরও প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষত্ব প্রসঙ্গ গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমেয় জ্ঞানের নিমিত্তও

<sup>&</sup>gt;। বধাংরং প্রসঙ্গঃ প্রবাণানামনপেকত্বপ্রসঙ্গঃ প্রদীপে প্রদীপান্তরানপেক্ষয়া প্রকাশকত্বর্ধনাৎ প্রমাণান্তরানপেক্ষান্তের প্রমাণানি দেৎস্তন্তি এবমর্থমুগানীরতে প্রসঙ্গান্তরানপেকাণ্যের দেৎস্তন্ত্বীত্যে-বমর্থমপুগোদেরঃ, তথাচ প্রমাণাভাব ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্যানীকা।

( এই প্রদক্ত ) গ্রাহ্য; কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণকে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে হয়। প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণের অপেক্ষা নাই, কিন্তু প্রমেয়-জ্ঞানে প্রমাণের অপেক্ষা আছে; এইরপ সিদ্ধান্তের সাধক কোন হেতু নাই। সাধ্য-সাধক হেতু গ্রহণ না করিয়া কেবল এক পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত মাত্র গ্রহণ করিলে, ভদ্ধারা সাধ্য-সিদ্ধি হয় না। প্রমাণের ভায় প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিলে সর্ববিপ্রমাণ বিলোপ হয়।

এবং যেরূপ' স্থালী প্রভৃতির রূপের প্রত্যক্ষে প্রদীপ প্রকাশ—প্রমেয় জ্ঞানের নিমিন্ত ( ঐ রূপপ্রত্যক্ষের নিমিন্ত ) গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমাণ জ্ঞানের নিমিন্তও গ্রাহ্ম। কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রমেয়কে প্রমাণ-সাপেক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে প্রমাণকেও প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিতে হইবে। কেবল প্রমেয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই। কেবল একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিলে তাহা উভয় পক্ষেই করা যাইবে ]।

বিশেষ হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত অর্থাৎ সাধ্যসাধক কোন প্রকৃত হেতুর গ্রহণ না করার, সেই এই দৃষ্টান্ত ( পূর্ব্বোক্ত প্রদীপ দৃষ্টান্ত ) এক পক্ষে গ্রাছ, প্রতিপক্ষে গ্রাছ্ম নহে, এ জন্ম অনেকান্ত। একই পক্ষে অর্থাৎ কেবল প্রমাণ-জ্ঞান পক্ষেই দৃষ্টান্ত, এ জন্ম অনেকান্ত; কারণ, বিশেষ হেতু নাই।

টিপ্ননী। প্রদীপের প্রত্যক্ষে এবং প্রদীপের দারা অন্ত বস্তুর প্রত্যক্ষে বেমন প্রদীপান্তর আবশুক হয় না, তদ্রপ প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণান্তর আবশুক হয় না। প্রমাণ, প্রদীপের ন্তায় প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়। এই কথা মাহারা বলিতেন অথবা বলিবেন, তাঁহাদিগের কথিত ঐ দৃষ্টান্ত অনিয়ত, ইহা বলিবার জন্ত 'কচিনির্ভিদর্শনাৎ" ইত্যাদি স্থাটি বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহা ভাষাকারের উক্তি বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশ্বনাথের কথামুসারে বৃঝা মায় য়ে, ভাষাকার বাৎ স্তায়নের পূর্বের বা সমকালে মাহারা পূর্ব্বোক্ত "ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এই স্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের স্তায় প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বলিতেন, তাহাদিগের ঐ ব্যাখ্যা ঝণ্ডন করিতেই ভাষাকার "কচিনির্ভিদর্শনাৎ" ইত্যাদি সদ্ধর্ভ বলিতেন, তাহাদিগের ঐ ব্যাখ্যা বণ্ডকার পূর্বের

১। তদেবং প্রদীপদৃষ্টান্তাশ্রয়ণেন প্রমাণাভাবপ্রসঙ্গমুক্ত হাল্যাদিদৃষ্টান্তোপাদানে তু প্রমাণভাপি প্রমাণান্তরাপেকা ইতাাহ "যথা চ হাল্যাদিকপগ্রহণ" ইতি :—ভাৎপর্যাটীকা।

বা সমকালে স্থায়স্থত্তের যে নানাবিধ ব্যাখ্যান্তর হইরাছে, তাহা বুঝিবার আরও অনেক কারণ পাওরা যায় । স্থায়বার্ত্তিকে উদ্যোতকর এখানে লিথিয়াছেন যে<sup>3</sup>, অপর সম্প্রদায় হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া "প্রদীপপ্রকাশ" স্তত্তের দারা কেবল দৃষ্টান্তমাত্রই গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কচিন্নিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। উদ্যোতকরের কথার দারাও ঐটি মহর্ষির স্থত্ত নহে, উহা ভাষ্যকারেরই কথা, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এধানে বলিরাছেন যে<sup>২</sup>, প্রমাণ প্রদীপের ভার প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ হইরাই সিদ্ধ হয়, ইহা যে সকল "আচার্য্যদেশীয়"দিগের মত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কচিন্নিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকার এইটি স্ত্তক্রপেই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং গ্রায়স্ফীনিবন্ধেও বাচস্পতি মিশ্র এইটিকে গোতমের স্ত্রমধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে প্রমাণদামান্ত-পরীক্ষা প্রকরণে ত্রমোদশটি স্থত্র পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এইটিই শেষ স্থত্ত<sup>2</sup>। বাচস্পতি মিশ্রের মতান্মশারে এই প্রছেও ঐটি গোতমের স্তারূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্রের মতামুসারে মহর্ষি গোতমও কোন প্রাচীন মতবিশেষের জন্ম ঐ স্তাটি বলিতে পারেন। তাঁহার সময়েও প্রমাণ বিষয়ে নানা মতভেদের প্রচার ছিল। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়েও মতভেদের স্থচনা করিয়া, গোতম তাহার থণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। অথবা গোতমের পূর্ব্বোক্ত স্ত্তের প্রস্কৃতার্থ না বুঝিরা, যাহারা প্রদীপের ভার প্রমাণকে প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিয়াই বুঝিবে, উহাই মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত স্থত্রস্টিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ভূল বুঝিবে, মহর্ষি তাহাদিগের ভ্রম নিরাসের জ্ঞাই "কচিন্নির্তি-দর্শনাৎ" ইত্যাদি স্ত্রটি বলিতে পারেন। পরবর্তী কালে কোন সম্প্রদায় ঐরপ সিদ্ধান্তই বুঝিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সরল ভাবে মহর্ষি-স্থত্তের দ্বারা প্রদীপপ্রকাশের ন্যায় প্রমাণ, প্রমাণান্তরকে অপেকা করে না, এই সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্যটীকাকার তাঁহাদিগকেই "আচার্য্য-দেশীয়" বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। উদ্যোতকর যাহা বলিয়াছেন, তাহারও এই ভাব বুঝিবার বাধা নাই। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোতকরের বার্ন্তিকের ব্যাখ্যা করিতেও পূর্ব্বোক্ত দন্দর্ভকে মহর্বি-স্ত্রেরপে উদ্ধৃত করায়, তিনি এ বিষয়ে উদ্যোতকরের কোন বিরুদ্ধ মত বুঝেন নাই, ইহা বুঝিতে

<sup>&</sup>gt;। স্বপরে তু হেতুবিশেষপরিগ্রহমন্তরেশ দৃষ্টান্তমাত্রং প্রদীপপ্রকাশস্ত্রেশোপাদদতে....ভান্ প্রতীদমূচ্যতে।— স্থারবার্ত্তিক।

২। বে তু প্রদীপপ্রকাশো যথা ন প্রকাশান্তরমপেক্ষতে····-ইতাাচার্য্যদেশীয়া মন্তন্তে তার্ন্ প্রত্যাহ।—-তাৎপর্যাচীকা।

৩। স্থান্থ নিব্দের পুত্রে "কচিত্ত" এইরূপ পাঠ দেখা বার। কিন্তু এরূপ পাঠ ভাব্যাদি কোন প্রন্থেই দেখা বার না এবং "কচিত্তু" এখানে "তু" শব্দ প্ররোগের কোন সার্থকভাও বুঝা বার না। পরভাগে বেমন "কচিং" এইরূপ পাঠই আছে, ডক্রপ প্রথমেও "কচিং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। তাই ভাব্যাদি প্রস্থে প্রচলিত পাঠই প্রক্রপে এই প্রস্থে গ্রহণ করা হইরাছে। তবে স্থান্থ প্রতিনিব্দের শেবে স্থান্থ প্রস্থান্ত বিশ্বের বার্কিট আছে, তদমুসারে বদি "কচিত্তু" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইকো বাচন্দতি বিশ্বের মতে এরূপ প্রপাঠই গ্রহণ করিতে হইবে।

পারা যায়। মূল কথা, তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতাত্মপারে ভাষ্যকার কিচিনিবৃত্তি-দর্শনাৎ" ইত্যাদি গোতম-স্ত্তেরই উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়।

স্বতঃপ্রামাণ্য বা প্রমাণের স্বতোগ্রাহ্যতাবাদী সম্প্রদায় প্রমাণের জ্ঞানকে প্রমাণ সাপেক্ষ বলেন না। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই সিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়। ভাষ্যকার "কেচিভ্র" এই কথার দাব্রা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন। ভাষ্যচার্য্য মহর্ষি গোতম স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী নহেন, হিনি পরতঃপ্রামাণ্যবাদী, ইহাও ভাষ্যকারের সমর্থন করিতে হইবে। স্বতরাং মহর্ষির সিদ্ধান্ত স্থতে যে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই সমর্থিত হয় নাই, ইহা তাহাকে দেখাইতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন বে, কেহ কেহ অর্থাৎ অন্ত সম্প্রদায়বিশেষ হেতু ব্যতীত অর্থাৎ হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া হেতুর দারা অপরিগৃহীত দৃষ্টাস্তকে সাধ্য-সাধ্নের জন্ম গ্রহণ করেন। সে কিরূপ? ইহা পরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কোন সাধ্য সাধনের জন্ম প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া, ঐ হেতু যে প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্য, ইহা ব্ঝাইবার জন্ম যে দৃষ্টাস্তকে গ্রহণ করা হয়, তাহাই হেতুর দারা পরিগৃহীত দৃষ্ঠাস্ত। কিন্তু কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না ক্রিয়া, এক পক্ষে একটা দৃষ্টান্তমাত্র বলিলে, তাহা হেতুর দারা অপরিগৃহীত, তাহা সাধ্য-সাধক হয় না, তাহা দৃষ্টান্তই হয় না। যেমন প্রকৃত হলে "প্রমাণং প্রমাণান্তরনিরপেক্ষং প্রদীপবং" এইরূপে যাঁহারা হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, প্রমাণে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষত্বরূপ সাধ্য সাধনের নিমিত্ত কেবল প্রদীপরূপ একটি দৃষ্টাস্তমাত গ্রহণ করেন, তাহাদিগের ঐ দৃষ্টাস্ত "অনেকান্ত" অর্থাৎ অনিয়ত। এ জন্ম উহা তাঁহাদিগের সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার হত্তের উল্লেখপুর্বক ইহাই দেখাইয়াছেন। ভাষ্যে "স চায়ং" এই কথার দারা পূর্বব্যাখ্যাত প্রদীপরূপ দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ কথার সহিত পরবর্তী স্থত্তের "অনেকান্তঃ" এই কথার যোজনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন এই প্রদঙ্গকে অর্থাৎ প্রমাণের প্রমাণ-নিরপেক্ষত্ব প্রসঙ্গকে প্রমাণ-সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করা হইতেছে, তদ্ধপ প্রমেন্ন সাধনের জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রদীপে নিবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অর্থাৎ প্রদীপান্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপ বস্তু প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয়, ইহা দেখা যায় বলিয়া ঐ দৃষ্টান্তে যদি প্রমাণকেও ঐরূপ প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে পারি। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রমাণ-গুলি প্রদীপের ভাষ, প্রমেষগুলি প্রদীপের ভাষ নহে, এ বিষয়ে হেতু বলা হয় নাই। স্কুতরাং প্রদীপের স্থার প্রমেমগুলিও প্রমাণনিরপেক্ষ হইরা সিদ্ধ হইলে প্রমাণ-পদার্থের কোন আবশুকতা থাকে না, দর্ব্বপ্রমাণের অভাবই স্বীকার করিতে হয়।

ভাষ্যকার প্রথমে প্রদীপ দৃষ্টাস্তকে আশ্রয় করিলে, সকল প্রমাণের অভাব প্রদক্ষ হয়, ইহা বিনিয়া শেষে বিনিয়াছেন যে, যদি স্থানী প্রভৃতি দৃষ্টাস্ত গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রমেয় যেমন স্থানী প্রভৃতির ন্তার প্রমাণ-সাপেক্ষ, প্রমাণও তজপ ঐ দৃষ্টাস্তে প্রমাণসাপেক্ষ হইবে। অর্থাৎ যদি বল, প্রমেয় প্রমাণসাপেক্ষ, যেমন স্থানী প্রভৃতির রূপ। স্থানী প্রভৃতির রূপদর্শনে প্রদীপের আবশুকতা আছে, তত্রূপ প্রমের ক্লানে প্রমাণের আবশুকতা আছে। এইরূপ বলিলে ঐ দৃষ্টাস্তে প্রমাণের জ্ঞানেও প্রমাণের আবশুকতা আছে, ইহাও সিদ্ধ হইবে। প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণ—প্রমাণ-নিরপেক্ষই হইবে, হালী দুষ্ঠান্তে প্রমাণ-সাপেক্ষ হইবে না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে ভাষ্যকারের ছুইটি পক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এইরূপ ভাবেই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যেঁ, প্রমাণগুলি প্রদীপের স্থায়, কিন্ত স্থালী প্রভৃতির রূপের স্তায় নহে, এ বিষয়ে নিয়ম হেতু কি ? স্থালী প্রভৃতির রূপ <mark>প্রকাশে</mark> প্রদীপালোক আবগুক, প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণ আবগুক নহে কেন ? এই প্রদীপ দৃষ্টাস্ক প্রমাণ-পক্ষে গ্রাহ্য, প্রমেষ্ক পক্ষে গ্রাহ্য নহে কেন ? প্রদীপালোকই প্রমাণ পক্ষে দৃষ্টান্ত, স্থানী প্রস্তৃতি কেন দৃষ্টান্ত নহে ? এই সমন্ত বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। সেই নিয়ম হেতু বধন বল নাই, তখন ঐ প্রদীপ দৃষ্টান্ত একই পক্ষে গৃহীত হওয়ায় উহা অনেকান্ত। "অনেকান্ত" বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে অনিয়ত। তাই ভাষ্যকার শেষে আবার উহার ঐ অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জগু বলিয়াছেন যে, একই পক্ষে দৃষ্ঠান্ত, এ জন্ম উহা অনেকান্ত। "অন্ত" শব্দটি নিয়ম অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়। যাহার এক পক্ষে অন্ত অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহা একান্ত; যাহার এক পক্ষে নিয়ম নাই, তাহা অনেকান্ত। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ এখানে দৃষ্টান্তকেই পূর্ব্বোক্তরূপ অনেকাস্ত অর্থাৎ অনিয়ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি "কচিন্নিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভকে ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হেতুকেই অনেকান্ত বলিয়াছেন । বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় বিশেষ বক্তব্য এই যে, ঘাহারা প্রদীপ দুষ্টান্তে প্রমাণকে প্রমাণনিরপেক্ষ বলিতেন, তাঁহারা ঐ সাধ্য সাধনে কোন হেতু পরিগ্রহ করেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের নিজের কথাতেই ব্যক্ত আছে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ কথা বলিরা গিরাছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকার তাহাদিগের হেতুকে অনেকাস্ত বলিয়া ঐ মত থণ্ডন করিতে পারেন না। হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত তাঁহাদিগের গৃহীত দৃষ্টাস্ত অনেকাস্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। দুষ্টাস্তকে হেত্বাভাসরূপ অনেকাস্ত বলা যায় না, তাই ঐ অ**নেকাস্ত শব্দের অ**র্থ বুঝিতে হইবে অনিয়ত। স্থগীগণ বৃত্তিকারের ভাষ্য-ব্যাখ্যা দেখিবেন।

ভাষ্য। বিশেষহেতুপরিপ্রতে সত্যুপসংহারাভ্যন্মজ্ঞানাদ-প্রতিষেধঃ। বিশেষহেতুপরীগৃহীতস্ত দৃষ্টান্ত একম্মিন্ পক্ষে উপসংব্রিয়মাণো ন শক্যোহনমুজ্ঞাতুং। এবঞ্চ সত্যনেকাস্ত ইত্যয়ং প্রতিষেধোন ভবতি।

ত্ব অনুবাদ। বিশেষ হেতুর গ্রহণ হইলে উপসংহারের অনুজ্ঞাবশতঃ অর্ধাৎ এক পক্ষে নিয়মের স্বীকারবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই ষে, বিশেষ হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত (স্কুরাৎ) এক পক্ষে উপসংহ্রিয়মাণ (স্বীক্রিয়মাণ) দৃষ্টান্তকে কিন্তু অস্বীকার করিতে পারা যায় না'। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত এক পক্ষে নিয়ত দৃষ্টান্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে "অনেকান্ত" এই দোষ হয় না অর্থাৎ তাহা হইলে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা অবশ্য হইবে না, কিন্তু অন্য দোষ হইবে।

টিপ্রনী। বাদী কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করিয়া প্রমাণের প্রমাণনিরপেক্ষন্ত্রমাধনে প্রদীপরূপ দৃষ্ঠাস্তমাত্রকে গ্রহণ করায়, ঐ দৃষ্ঠাস্ত অনেকান্ত বলিয়া খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু বাদী যদি তাঁহার সাধ্যসাধনে বিশেষ হেতু গ্রহণ করেন, অর্থাৎ বাদী যদি বলেন,—"প্রমাণং প্রমাণাস্তর্নিরপেক্ষং প্রকাশকত্বাৎ প্রদীপবৎ", তাহা হইলে তিনি প্রমাণপক্ষে প্রদীপকে দুষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রদীপও প্রকাশক পদার্থ, প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ। প্রদীপ যেমন প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, তদ্ধপ প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে না। বাদী প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দ্বারা প্রদীপকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিলে, ঐ দৃষ্টান্ত বিশেষহেতু-পরিগৃহীত হইল, স্নতরাং উহা একমাত্র প্রমাণপক্ষেই গ্রাহ্ম হইল; প্রমেরপক্ষে এ দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, স্থালী প্রভৃতি প্রমেরে প্রকাশকত্ব হেতু নাই; তাহা প্রদীপাদির স্থায় অন্থ বস্তু প্রকাশ করে না। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দারা পরিগৃহীত ঐ প্রদীপ দৃষ্টান্ত এক পক্ষে নিম্নত বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, উহাকে আর অনেকান্ত বলিয়া নিষেধ করা যায় না। স্কুতরাং অনেকান্ত বলিয়া যে দোষ বলা হইয়াছে. তাহা হয় না। উন্দ্যোতকর এই ভাবে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উন্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, বাদী ঐরূপে বিশেষ হেতু পরিগ্রহ করিলে, পুর্ব্মপ্রদর্শিত "অনেকান্ত" এই দোষ হয় না, দোষান্তর কিন্তু হয়, ইহাই বার্তিককার উদ্যোতকরের অভিপ্রায়। উন্দোতকর লিথিয়াছেন, "অনেকান্ত ইতারং দোষো ন ভবতি"। ভাষ্যকার লিথিয়াছেন, "অনেকান্ত ইত্যয়ং প্রতিষেধো ন ভবতি"। তাৎপর্য্যটীকাকারের থ্যাখ্যাত তাৎপর্য্যাত্রসারে বুঝা যায়, "মনেকান্ত" এই দোষটিই হয় না, অন্ত দোষ কিন্তু হয়, ইহা ভাষ্যকারেরও ঐ কথার তাৎপর্য্য। অন্ত দোষ কি হয় ? ইহা প্রকাশ করিবার জন্ম তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রদীপ তাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদিকে অৰম্ভ অপেক্ষা-ক্ররে, স্মৃত্রাং প্রদীপকে একেবারে নিরপেক্ষ বলা যাইবে

১। প্রচলিত ভাষ্য-পৃস্তকে "ন শক্যো জ্ঞাতুং" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু এই পাঠ প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন প্রাচীন পৃস্তকে "ন শক্যোহনম্জ্ঞাতুং" এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। উদ্দোতিকর লিথিয়ছেন, "ন শক্যঃ প্রতিষেদ্ধ্য"। "জনমুজ্ঞাতুং" এই কথার বাগায়ে "প্রতিষেদ্ধ্য" এইরূপ কথা বলা যায়। জনুপূর্ক্ক "জ্ঞা" ধাতুর অর্থ বীকার; প্রতরাং "অনম্জ্ঞাতুং ন শক্যঃ" এই কথার দারা অবীকার করিতে পারা যায় না, এইরূপ অর্থ বৃঝা ঘাইতে পারে। প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না, ইহাই ঐ কথার দলিতার্ধ হইতে পারে। উদ্দোতিকর তাহাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত হলে তাহাই বক্তবা। শক্তরাং "ন শক্যোহদমুজ্ঞাতুং" এইরূপ ভাষ্য-পাঠই এখানে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা হইরাছে।

না। প্রদীপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা সত্য, ডজ্জ্বন্ত প্রদীপকে সন্ধাতীয়ান্তরানপেক্ষ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রকাশকত্ব হেতুর দারা প্রদীপকে দৃষ্টান্তরপে গ্রহণ করিয়া, প্রমাণে সজাতীয়ান্তরানপেক্ষত্ব সাধ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের স্থায় সজাতীয়ান্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই বলিতে হইবে। একেবারে কাহাকেও অপেক্ষা করে না, ইহা বলা যাইবে না। কারণ, তাহা বলিলে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইবে না। এখন বাদী যদি প্ররূপ সাধ্য গ্রহণ করিতেই বাধ্য হইলেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, তিনি "সঙ্গাতীয়" বলিয়া কিরূপ সজাতীয় বলিয়াছেন,—অত্যন্ত সজাতীয় অথবা কোনপ্রকারে সজাতীয় ? অত্যন্ত সজাতীয় বলিতে পারেন না। কারণ, আমার মতেও চক্ষ্রাদি প্রমাণ তাহার নিজের জ্ঞানে তাহার অত্যন্ত সজাতীয় করে না—ইহা বলিয়াছেন, উহা সাধন করিতেছেন, তাহা আমার মতে সিদ্ধ, তাহা আমিও মানি, স্কতরাং বাদীর উহা সিদ্ধসাধন হইতেছে; উহাতে বাদীর ইষ্টসাধন হইতেছে না।

সিদ্ধসাধনের ভয়ে বাদী যদি বলেন যে, প্রমাণ তাহার জ্ঞানে কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থা-ন্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই আমার সাধ্য, তাহা হইলে প্রদীপ দুষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, প্রদীপে ঐ সাধ্য নাই। প্রদীপ নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে, প্রদীপপ্ত প্রকাশক পদার্থ, চক্ষুরাদিও প্রকাশক পদার্থ। স্থতরাং প্রকাশকত্বরূপে এবং আরও কতরূপে চক্ষুরাদিও প্রদীপের সজাতীয় পদার্থ। কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থ বলিলে চক্ষুরাদিও যে প্রদীপের প্রব্নপ সজাতীয় পদার্থ, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। স্কুতরাং প্রদীপ যথন চক্ষুরাদি সজাতীয় পদার্থকে অপেক্ষা করে, তথন তাহা বাদীর পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে বাদীর অনুমান খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অভিপ্রায়েই বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, 'অনেকান্ত' এই দোষ হয় না অর্থাৎ দোষান্তর যাহা আছে, তাহা উহাতেও হইবে, তাহার নিরাস হইবে না। কেবল অনেকাস্ত এই দোষেরই উহাতে নিরাস হয়। তাৎপর্যাটীকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য্য উন্দ্যোতকর ও বাৎস্থায়নের হৃদয়ে নিগূঢ় ছিল, তাহারা উহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই। বাদীর অন্ত্রমানে পূর্বব্যাখ্যাত দোষান্তর স্থধীগণ বুবিয়া লইতে পারিবেন, ইহা মনে করিয়াও তাঁহারা উহা বলা আবশুক মনে করেন নাই, ইহাই তাৎপর্য্যটীকাকারের মনের ভাব। কিন্তু যে মতের থণ্ডনকে বিশেষ আবশ্রক মনে করিয়া ভাষ্যকার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার থণ্ডনে নিজের প্রদর্শিত দোষবিশেষকে নিরাস করিয়া, আর কিছু না বলা —প্রকৃত দোষের উল্লেখ না করা ভাষ্য-কারের পক্ষে সংগত মনে হর না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই ভাষ্যের যে অবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও স্প্রসংগত মনে

<sup>&</sup>gt;। বদি প্নরন্ধ প্রদীপপ্রকাশো দৃষ্টান্তো বিশেষহেত্না প্রকাশতাদিনা সংস্থীতঃ ? তত একস্মিন্ পক্ষেইভাকু-আরমানো ন শব্য: প্রতিষেদ্ধ বিভানেকান্ত ইতার্ম দোষো ন ভবতি।—স্থায়বার্ত্তিক। তদনেনাভিপ্রায়েশ কার্ত্তিকরুতাক্তং—"ব্যানেকান্ত ইতার্ম দোষো ন ভবতি"। দোষান্তর্মজ্ঞ ভবতীতার্ম:।—তাৎপ্রাটীকা।

হয় না এবং ঐ ব্যাখ্যা প্রাচীনদিগের অন্থমেদিত নহে। স্থতরাং তাৎপর্যাটীকাকারের তাৎপর্যান্থমারে বলিতে হইবে যে, যাহারা কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়াই কেবল প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেন, ভাষ্যকার তাহাদিগের ঐ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া থণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত থণ্ডনে ভাষ্যকারের আর কোন বক্তব্য নাই। তবে যাহারা হেতুবিশেষ পরিগ্রহ করিয়া প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্ত "অনেকান্ত" হইবে না। মহর্ষি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই স্বত্রের দ্বারা তাহাদিগের ঐ দৃষ্টান্তরেক 'অনেকান্ত" বলেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য। নচেৎ মহর্ষির স্বত্রে অথবা ভাষ্যকারের কথায় কেহ না বৃঝিয়া দোষ দেখিতে পারেন, তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়া গির্যাছেন যে, বিশেষ হেতু গ্রহণ করিয়া যদি প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সে দৃষ্টান্ত অনেকান্ত হয় না অর্গাৎ তাহাতে অনেকান্ত, এই দোষটি হয় না। অন্ত দোষ যাহা হয়, তাহার আর উল্লেখ করেন নাই। কারণ, তিনি যে মতের খণ্ডন করিতে দৃষ্টান্তকে অনেকান্ত বলিয়াছেন, তাহার সেই প্রস্তাবিত মতে অন্ত দোষের কীর্ত্তন করা অনাবগ্রহ। প্রকাশকত্ব হেতুর দ্বারা প্রদীপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ সমর্গন করেন, তবে সে পক্ষে দোষ স্বধীগণ দেখিতে পাইবেন। তাৎপর্যাটীকাকার তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এখানে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের কথান্ত্রসারে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ভাষ্যে "ন শক্যো জ্ঞাতুং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে যে, বিশেষ হেতু ব্যতীত এক পক্ষে উপসংখ্রিয়মাণ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত। বিশেষ হেতু পরিগৃহীত এক পক্ষে উপসংব্রিয়মাণ দৃষ্ঠাস্ত হইলে তাহা অবশ্র অনেকান্ত নহে। কিন্ত তাদৃশ দৃষ্টান্ত ( ন শক্যো জ্ঞাতুং ) ব্ঝিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্ঠান্ত জ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমাণে প্রমাণনিরপেক্ষত্বসাধনে কোন বিশেষ হেতু বা প্রকৃত হেতু নাই। প্রকাশকত্ব প্রভৃতিকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রদীপাদি প্রকাশক পদার্থও নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদি প্রমাণকে অপেক্ষা করার, ঐ স্থলে ঐ সাধ্যসাধনে প্রকাশকত্ব হেতুই হইতে পারে না। প্রমাণ প্রদীপের স্থায় সজাতীয়ান্তরকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ কথাও বলা যাইবে না। কেন বলা যাইবে না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে বাদী কোন প্রক্লত হেতু গ্রহণ করিতে না পারায় বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলে অবশ্র তাহা অনেকান্ত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে ঐরূপ দৃষ্টান্ত নাই। ফলকথা, প্রথমে কিরূপ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত, তাহা বলিয়া, শেষে কিরূপ দৃষ্টাস্ত অনেকান্ত নহে ইহাও প্রকাশ করিয়া "এবঞ্চ সতি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা, এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত হইলে, সেখানে তাহা অনেকান্ত হয় না। কিন্তু তাহা নহে, প্রদীপরূপ যে দৃষ্ঠান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ঐরপ নহে। স্থতরাং তাহা অনেকাস্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহা এই পক্ষে ব্ঝিতে হুইবে। এ পক্ষে ভাষ্যকারের বক্তব্যের কোন ন্যুনতা থাকে না। স্থ্যীগণ উভন্ন পক্ষের সমানোচনা করিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরুপলকাবনবন্ধতি চেৎ ন, সংবিদ্বিষয়নিমিত্তানামুপলক্যা ব্যবহারোপপত্তেঃ। প্রত্যক্ষেণার্থমুপলভে, অনুমানেনার্থমুপলভে, উপমানেনার্থমুপলভে, আগমেনার্থমুপলভে ইতি, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানমানুমানিকং মে জ্ঞান-মৌপমানিকং মে জ্ঞানমাগমিকং মে জ্ঞানমিতি সংবিত্তিবিষয়ং সংবিত্তি-নিমিত্তক্ষোপলভ্যানস্থ ধর্মার্থস্থাপবর্গপ্রয়োজনস্তৎপ্রত্যনীকপরিবর্জন-প্রয়োজনশ্চ ব্যবহার উপপদ্যতে, সোহয়ং তাবত্যেব নিবর্ত্ততে, ন চান্তি ব্যবহারান্তরমনবন্থাসাধনীয়ং যেন প্রযুক্তোহনবন্থামুপাদদীতেতি।

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হইলে "অনবস্থা" হয়, ইহা যদি বল, (উত্তর) না, অর্থাৎ হয় না। কারণ, সংবিৎ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় ও নিমিত্তগুলির উপলব্ধির দারা ব্যবহারের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা পদার্থ উপলব্ধি ক্রিতেছি, অনুমান-প্রমাণের দারা পদার্থ উপলব্ধি ক্রিতেছি, উপমান-প্রমাণের দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, শব্দপ্রমাণের দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি. এইরূপে ( এবং ) আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আমুমানিক ( অনুমানপ্রমাণ-জন্স ) জ্ঞান আমার ঔপমানিক (উপমান-প্রমাণ-জন্ম) জ্ঞান, আমার আগমিক (শব্দ-প্রমাণ-জন্ম) জ্ঞান, এইরূপে সংবিত্তির বিষয়কে (প্রমেয়কে) এবং সংবিত্তির নিমিত্তকে (প্রমাণকে ) উপলব্ধিকারী ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণের দারা প্রমেয়কে ও প্রমাণকে জানে, তাহার ধর্ম্মার্থ, ধনার্থ, স্থথার্থ ও মোক্ষার্থ, ( অর্থাৎ চতুর্বর্গফলক ) এবং সেই ধর্ম্মাদির বিরোধি পরিছারার্থ ব্যবহার উপপন্ন হয়। সেই এই ব্যবহার তাবনাত্রেই নিবৃত্ত হয় [ অর্থাৎ প্রমেয় জ্ঞান ও প্রমাণের জ্ঞানেই তজ্জ্বন্য ব্যবহারের সমাপ্তি হয়। পূর্বেবাক্তরূপ ব্যবহারের নির্ববাহের জন্ম প্রমাণ-সাধন প্রমাণের জ্ঞানাদি প্রয়োজন হয় না বি অনবস্থাসাধনীয় অর্থাৎ অনবস্থা দোষ ধাহার সাধনীয় যে ব্যবহার অনবস্থা-দোষের সাধন করিতে পারে, এমন অন্থ ব্যবহারও নাই, যাহার দারা প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ র্যে ব্যবহাররূপ প্রয়োজকবশতঃ অনবস্থাকে গ্রহণ করিবে।

টিপ্পনী। প্রতাক্ষাদি প্রমাণের ছারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-দোষ হয় না। কেন হয় না, পূর্ব্বে তাৎপর্যাটীকাকারের কথার উল্লেখ করিয়া তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে অবনন্থা-দোষের উদ্ধার করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, যদি প্রমাণ প্রদীপের স্থার প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনবন্থা-দোষের সম্ভাবনাই থাকে না। যাঁহারা প্রমাণকে প্রদীপের স্থায় প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বলেন, তাঁহাদিগের মত থণ্ডন করিয়া, ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, এখন অনবস্থা-দোষের আশঙ্কা হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার এখানেই শেষে ঐ পূর্ব্বপক্ষের অবভারণা করিয়া, তাহার উত্তর বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্থত্রের (১৯ স্থত্রের) ভাষ্যে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করেন নাই। যে সিদ্ধান্তে এই পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা হইতে পারে, পরস্থত্রের (২০ স্থত্রের) দারা সেই সিদ্ধান্তির শেষ সমর্থন করিয়াই ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষের অবভারণা স্থসংগত মনে করিয়াছিলেন। স্থায়স্তী-নিবন্ধান্থসারে যখন পূর্ব্বোক্ত "কচিয়ির্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বাক্যকে গোত্মের স্থ্র বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, তথন সে পক্ষে ইহাই বলিতে হইবে।

যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমাণের উপলব্ধিসাধন সেই প্রমাণগুলিরও অন্ত প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে। এইরূপে সেই প্রমাণগুলিরও অন্ত প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে। এইরূপে প্রমাণের উপলব্ধিতে অনস্ত
প্রমাণের উপলব্ধি আবশুক হইলে, কোন দিনই কোন প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে না।
প্রমাণ-জ্ঞানে অনস্ত প্রমাণের আবশুকতা হইলে অনবস্থা-দোষ হয়, তাহা হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান
কিছুতেই হইতে পারে না। আর প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণ আবশুক না হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান
নিম্প্রমাণ হইয়া পড়ে। ফলকথা, স্বীক্কৃত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুইয়ের দ্বারা উহাদিগের উপলব্ধি
স্বীকার করিলেও সেই উপলব্ধি-সাধন প্রমাণগুলির উপলব্ধিতেও উহারা আবশুক হওয়ায়,
পূর্ব্বোক্তরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যে অনবস্থা-দোষের আপত্তি
করিয়া, তছতরে বলিয়ছেন য়ে, অনবস্থা-দোষ হয় না। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয়ের উপলব্ধির দ্বারাই
সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়, অনবস্থার সাধক কোন ব্যবহার নাই।

প্রতাক্ষ প্রমাণের হারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি, অন্তমান-প্রমাণের হারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির বিষয় অর্থাৎ প্রমেয়কে উপলব্ধি করে। এবং আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আন্তমানিক জ্ঞান ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণকে উপলব্ধি করে। ইহার পরে ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যের জন্ম আর কোন উপলব্ধি আবশ্ধক হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধির হারাই সকল ব্যবহার অর্থাৎ ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং ইহাদিগের বিরোধি পরিবর্জনে যে ব্যবহারের প্রয়োজন, এমন ব্যবহার উপপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত-প্রকার উপলব্ধির জন্ম যে ব্যবহার, তাহা তাবন্মাত্রেই নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি প্রভৃতি) কোন ব্যবহারে আবশ্ধক হয় না; প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধিতেই পূর্ব্বোক্ত সকল ব্যবহারের নিবৃত্তি বা সমাপ্তি। এমন কোন ব্যবহার নাই, বাহাতে প্রমাণের উপলব্ধি এবং তাহার সাধন প্রমাণের

উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি অনস্ত উপলব্ধি আবশুক হয়, তঙ্জগু অনবস্থা-দোষ হয় ও তজ্জগু কোন প্রমাণেরই উপলব্ধি হইতে পারে না। স্থতরাং কোন্ ব্যবহারপ্রযুক্ত অনবস্থা-দোষ বলিবে ? অনবস্থা-প্রয়োজক কোন ব্যবহার নাই; স্থতরাং অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যকারের মূলকথা এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমেন্ন ব্রিন্না জীব যে ব্যবহার করিতেছে, ঐ ব্যবহারে প্রমেন্নের উপলব্ধি এবং স্থলবিশেষে ঐ উপলব্ধির সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি; এই পর্য্যন্তই আবশুক হয়। তাহাতে ঐ প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন যে প্রমাণ, তাহার উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি আবশুক হয় না। স্প্রতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই। গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমেন্নবিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম "ব্যবসায়"। ঐ ব্যবসায়ের দ্বারা প্রমেন্ন বিষয়টি প্রকাশিত হয়। তাহার পরে "আমি এই পদার্গকে জানিতেছি" অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই পদার্গকে উপলব্ধি করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে ঐ পূর্বজ্ঞাত "ব্যবসায়" নামক জ্ঞানের মান্য প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম "অমুব্যবসায়"। ঐ অমুব্যবসায়ের দ্বারা পূর্বজ্ঞাত "ব্যবসায়" জ্ঞানটি প্রকাশিত হয়। তাবন্মাত্রেই সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়; স্নতরাং পরজ্ঞাত "অমুব্যবসায়" নামক দ্বিতীয় জ্ঞানটির প্রকাশ অনাবশ্রক হওয়ায়, তজ্জ্য আর কোন জ্ঞানাস্তরের নিয়ত অপেক্ষা নাই, তাহা হইলে আর কোন জ্ঞানাস্তরের জন্য প্রমাণাস্থরেরও আবশ্রকতা নাই। স্নতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই॥২০॥

ভাষ্য। সামান্যেন প্রমাণানি পরীক্ষ্য বিশেষেণ পরীক্ষ্যস্তে, তত্ত্র—
অমুবাদ। সামান্যতঃ প্রমাণগুলিকে পরীক্ষা করিয়া, বিশেষতঃ পরীক্ষা
করিতেছেন। তন্মধ্যে—

#### সূত্র। প্রত্যক্ষলক্ষণারূপপত্তিরসমগ্রবচনাৎ ॥২১॥৮২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রত্যক্ষ লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে।

ভাষ্য। আত্মমনঃসন্মিকর্ষো হি কারণাস্তরং নোক্তমিতি। মুমুবাদ। যে হেতু আত্মনঃসন্নিকর্বরূপ কারণাস্তর বলা হয় নাই।

্ টিপ্পনী। সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার দারা প্রমেয়ের সাধন প্রমাণ-নামক পদার্থ আছে, ইহা
বুঝা গিয়াছে। এখন সামান্ততঃ ভাত ঐ প্রমাণের বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ,
অন্তুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটিকেই মহর্ষি প্রমাণবিশেষ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষই
সর্বাগ্রে বলিয়াছেন। এ জন্ত এই প্রমাণবিশেষপরীক্ষায় সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষেরই পরীক্ষা করিয়াছেন।
প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রথমে ঐ প্রত্যক্ষের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাতে পূর্বপক্ষের অবতারণা
করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ অর্গাৎ প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ স্থ্রের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ

্বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না ৷ কারণ, অসমগ্রকথন হইয়াছে ৷ ভাষ্যকার এই অসমগ্রকথন বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মসনঃদনিকর্ষরূপ যে কারণান্তর, তাহা বলা হর নাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়েব সন্নিকর্ধ-হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে ৷ কিন্তু প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সনিকর্ষের স্থায় আত্মমনঃসনিকর্ষও কারণ, তাহা ত প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয় নাই ; স্নুতরাং প্রত্যক্ষের সমগ্র কারণ তাহার লক্ষণে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের কারণের দারা তাহার লক্ষণ বলিলে, সমগ্র কারণই তাহাতে বলা উচিত। তাহা না বলিয়া কেবল একটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিয়া যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। স্থায়বার্ভিকে উদ্যোতকর এই ভাবে পূর্ব্নপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ-ম্বত্তের দারা কি প্রত্যক্ষের স্বরূপ অর্গাৎ লক্ষণ বলা হইয়াছে অথবা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে ? প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অস্তান্ত কারণও ( আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতি ) আছে, তাহা ঐ সূত্রে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঐ হতে প্রত্যক্ষের উৎপত্তির কারণমাত্র কথিত হইয়াছে। বস্তর কারণমাত্র-কথন তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। উদ্যোতকর এই ভাবে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বরে বলিয়াছেন যে, প্রতাক্ষ-ফুত্রের দারা প্রতাক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি, প্রতাক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি। উভয় পক্ষেই কোন দোষ নাই। প্রতাক্ষের কারণ বলিলে তাহার অসাধারণ কারণই বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষে এতাবন্মাত্র কারণ, এইরূপে কারণ অবধারণ করা হয় নাই। যেটি প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ, তাহাই ঐ স্থতে বলা হইয়াছে। এবং লক্ষণ বলিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের দারা তাহার লক্ষণ বলা যাইতে পারে। বাহা সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্গ হইতে বস্তুকে পৃথক্ করে, তাহাই তাহার লক্ষণ হয়। প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ যে, ইন্দ্রিয়ার্গসিরিকর্ষ ( অর্গাৎ যাহা আর কোন প্রকার জ্ঞানে কারণ নহে ), তাহার দারা প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা প্রস্কৃত লক্ষণই হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, এখানে প্রত্যক্ষের লক্ষণ-পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে উদ্যোতকরের অভিমত। পূর্ব্বোক্ত প্রতাক্ষ-স্থতের দারা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইন্নাছে, ইহাও বলিতে পারি, ইহাতেও কোন দোষ নাই, এই যে কথা উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, উহা তাহার প্রোঢ়িবাদমাত্র। বস্ততঃ পূর্বেকাক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থত্তের দারা প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হইয়াছে। সেই লক্ষণেরই অমুপপত্তিরূপ পূর্ব্ধপক্ষ মহর্ষি নিজেই উলেথ করিয়াছেন। এই পূর্ব্ধপক্ষের উত্তর পরে মহর্ষি-স্থত্তেই পাওয়া যাইবে ॥২ ১॥

ভাষ্য। ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে সংযোগজস্মস্য গুণস্যোৎপত্তিরিতি। জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদাত্মনঃসন্ধিকর্ষঃ কারণং। মনঃসন্ধিকর্ষানপেক্ষস্য চেন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্ষস্য জ্ঞানকারণত্বে যুগপত্ত্ৎপদ্যেরশ্ বৃদ্ধয় ইতি মনঃসন্ধিকর্ষোহ্পি কারণং, তদিদং সূত্রং পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যং। অনুবাদ। অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞানের উৎপত্তি দেখা যায়, অর্থাৎ আত্মান্তে প্রভাক্ষ জ্ঞান জন্মে, এ জন্ম আত্মার সহিত মনের সন্নিকর্ষ (সংযোগবিশেষ) কারণ [ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ-জন্ম গুণ যে প্রভাক্ষ জ্ঞান, তাহা যখন আত্মান্তে জন্মে, তখন তাহাতে আত্মার সহিত মনের সংযোগবিশেষও কারণ বলিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত অসংযুক্ত হুইলে, তাহাতে সংযোগ-জন্ম গুণ যে প্রভাক্ষ জ্ঞান, তাহা জন্মিতে পারে না ] মনঃসন্নিকর্যনিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যের জ্ঞান-কারণতা ( প্রভাক্ষ-কারণতা ) হইলে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্য-বিশেষই যদি প্রভাক্ষে কারণ বলা হয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্য তাহাতে যদি অনাবশ্যক বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানগুলি ( চাক্ষুয়াদি নানাজাতীয় প্রভাক্ষগুলি ) একই সময়ে উপ্পেন্ন হইতে পারে, এ জন্ম মনের সন্নিকর্যন্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও ( প্রভাক্ষে ) কারণ। সেই এই সূত্র অর্থাৎ শনাত্মনসোঃ সন্নিকর্যাভাবে" ইত্যাদি পরবর্ত্তী ( ২২ শ ) সূত্র পূর্বের কৃতভাষ্য হইল অর্থাৎ ঐ সূত্র-পাঠের পূর্বেই উহার ভাষ্য করিলাম।

#### সূত্র। নাত্মনসোঃ সন্নিকর্যাভাবে প্রত্যক্ষোৎ-পত্তিঃ॥২২॥৮৩॥

অমুবাদ। আত্মাও মনের সন্নিকর্ষের অভাবে প্রভ্যক্ষের উৎপত্তি হয় না।
ভাষ্য। আত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষাভাবে নোৎপদ্যতে প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাভাববদিতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের অভাবে বেমন প্রত্যক্ষ জন্মে না, তদ্রপ আত্মও মনের সন্নিকর্ষের অভাবে প্রত্যক্ষ জন্মে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রের দারা মহর্ষি ইহাই মাত্র বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে। এই পূর্ব্বপক্ষ ব্ঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের লক্ষণে আর কিসের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল, যাহার অন্তলেখে অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহা ব্ঝিতে হইবে এবং সেই পদার্থের উল্লেখ করা কেন কর্ত্তব্য, তাহাও ব্ঝিতে হইবে। এ জন্ম মহর্ষি "নাক্মনসোঃ সনিকর্যাভাবে প্রত্যক্ষোৎপত্তিং" এই পরবর্তী স্ত্রের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের মূল প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মাও মনের সন্নিকর্ষ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা মহর্ষি ঐ স্থ্রের দারা বলিয়াছেন। তাহাতে আত্মনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে;

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে প্রত্যক্ষের কারণ উল্লেখ করিয়াও এই কারণটি বলা হয় নাই, স্কতরাং অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহাই ঐ সূত্রের দারা চরমে প্রকৃতিত হইয়াছে। পূর্ব্বস্ত্রোক্ত "অসমগ্র-কথন"রূপ হেতুটি প্রতিপাদন করাই এই সূত্রের মুধ্য উদ্দেশ্য।

আত্মনঃসনিকর্ষকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিতে হইবে কেন, তাহা ভাষ্যকার "ন চাসংযুক্তে দ্রবো" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ঐ ভাষ্য পূর্ব্বোক্ত হত্ত্বের ভাষ্য বলিয়াই বুঝা য়য়। কারণ, পরবহাঁ হৃত্ত-পাঠের পূর্ব্বেই ঐ ভাষ্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাৎপর্যাটীকাকার শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র এখানে লিথিয়াছেন যে, ভাষ্যকার "নাত্মমনসাঃ সনিকর্ষাভাবে" ইত্যাদি হৃত্তপাঠের পূর্বেই "ন চাসংযুক্তে দ্রবো" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ঐ হ্রের ব্যাথাা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরে "তদিদং হৃত্তং পূরন্তাৎ কৃতভাষ্যং" বলিয়া ইহা ম্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, এই হৃত্ত অর্থাৎ "প্রত্যক্ষলক্ষণাত্মপতিরসমগ্রন্তানর ঐ কথার দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, এই হৃত্ত অর্থাৎ "প্রত্যক্ষলক্ষণাত্মপতিরসমগ্রন্তান।" এই পূর্বেক্তি হৃত্ত পূর্বের্হ কৃতভাষ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-ম্বত্রের ( ১আঃ, ৪ হ্রেরের ) ভাষ্যে মহর্ষির এই হ্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাথ্যা করা হইয়াছে. তাহাতেই এই হৃত্তার্থ বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এথানে আত্মমনঃসনিকর্ষও প্রত্যক্ষে কারণ এবং তাহার যুক্তি প্রকাশ করা হইল। কারণ, পরবর্তী হ্বত্রে আত্মমনঃসনিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা মহর্ষি বলিয়াছেন। মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রদর্শন আবশ্রক।

এই ভাবে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা গেলেও "ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে" ইত্যাদি সন্দর্ভ পরবর্তী স্ত্রের ভাষ্য হইলেই স্ক্রমংগত হয় । কারণ, ঐ ভাষ্যোক্ত কথাগুলি পরবর্তী স্ত্রেরই কথা । পূর্ব্বস্থ্রের ভাষ্যে ঐ কথাগুলি বলা স্ক্রমংগত হয় না, এই জন্ম তাৎপর্য্যটীকাকার "ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে" ইত্যাদি ভাষ্য পরবর্তী স্ত্রের ভাষ্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়ছেন । স্তর্পাঠের পূর্ব্বেও সেই স্থ্রের ভাষ্য বলা বাইতে পারে, প্রথমাধ্যায়ে "সিদ্ধান্ত"-প্রকরণে এক স্থলেও ভাষ্যকার ভাষা বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার সেখানেও লিথিয়াছেন ।

আত্মনঃসন্নিকর্ষ প্রতাক্ষে কারণ কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ম গুণপদার্থের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত কারণই কার্যাজননের নিমিত্ত পরস্পর সমবধান অপেক্ষা করে, অন্যথা যে-কোন স্থানে অবস্থিত কারণ হইতেও কার্য্য জন্মিতে পারে। অতএব আত্মাতে যে জ্ঞানরূপ কার্য্য জন্ম, তাহা মনঃসম্বন্ধ আত্মাতেই জন্মে, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, আত্মাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে মনও কারণ। মন না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। মন ও আত্মা, এই উভয় যদি জ্ঞানমাত্রে কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ উভয়ের সমবধান বা সম্বন্ধ অবশ্রুই তাহাতে আবশ্রুক হইবে। আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষই সেই সমবধান বা সম্বন্ধ। আত্মা ও মন, এই ছইটি দ্রব্য অসংযুক্ত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞানরূপ গুণের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাতে যথন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, তথন তাহাতে মনঃসংযোগ অবশ্রু কারণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষ্যকার যে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তন্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাহার অভিপ্রেত।

কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগের কারণস্বই এখানে তাঁহার সমর্থনীর। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্ঝা যার যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-মনঃ-সংযোগ-জ্বস্ত, স্বতরাং উহা সংযোগ-জ্বস্ত গুণ; তাহা হইলে ঐ গুণ যে দ্রব্যে (আত্মাতে ) হইতেছে, সেই আত্মার সহিত্তও মনের সংযোগ ঐ গুণের উৎপত্তিতে আবশ্রক। কারণ, যে দ্রব্য অসংযুক্ত, তাহাতে সংযোগ-জ্বস্ত গুণ জন্মে না। কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে অর্থাৎ আত্মার সহিত ঐ বিজ্ঞাতীয় সংযোগ কারণরূপে স্বীকার না করিলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। স্ক্তরাং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগর স্থায় আত্মমনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বকথার আপত্তি হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিরের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলা নিপ্রয়োজন। ইন্দ্রিরের সহিত বিষয়ের সিরকর্ম হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা প্রত্যক্ষ জন্ম, উহা প্রত্যক্ষ জন্ম, উহা প্রত্যক্ষ জন্ম, তাহা হইলে আত্মাতে যে প্রত্যক্ষ জন্ম, তাহা সংযোগকে অপেক্ষা করে না। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আত্মাতে যে প্রত্যক্ষ জন্ম, তাহা সংযোগ-জন্ম গুণ হয় না। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রির-সংযোগ-জন্ম গুণ হয় না। দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রির-সংযোগ জন্ম গুণ বিলিয়া, তাহার আধার দ্রব্য আত্মাতে মনের সংযোগ আবশুক; আত্মানঃসংযোগ জন্ম-প্রত্যক্ষমাত্রে কারণ, এই কথা বলা যায় না। এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে ইন্দ্রিরার্থসিরিকর্ম যে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষেত্র কারণ হয় অর্থাৎ জন্ম প্রত্যক্ষমাত্রেই যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগক কারণ, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। একই সময়ে চাক্ষ্যাদি নানাজাতীয় বৃদ্ধি (প্রত্যক্ষ) জন্মে না, এ জন্ম প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিরের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে। ঐ যুক্তিতেই মন নামে অতি হক্ষ অন্তরিন্দ্রির স্বীকার করা হইয়াছে। অতি হক্ষ মনের সহিত একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে না পারায়, একই সময়ে একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না (১ম অঃ, ১৬শ স্ত্র দ্রন্থরা)।

তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞান সংযোগ-জন্ম, ইহা স্বীকার করি। তাহা হইলে জ্ঞানের আধার-দ্রব্য যে আত্মা, তাহা সংযুক্ত হওয়া আবশুক ; অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি হয় না, ইহাও স্বীকার্যা। কিন্ত তাহাতে আত্মমনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ বলা নিশ্রেরাজন। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও আত্মা, এই তিনের সংযোগকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিব। তাহা হইলেই আত্মা ইন্দ্রিয়দির সহিত সংযুক্ত হওয়ায় আর অসংযুক্ত দ্রব্য হইল না। এই কথা কেহ বলিতে পারেন, এ জন্ত ভাষ্যকার পরে "মনঃসন্নিকর্ষানপেক্ষস্ত" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রত্যক্ষে মনঃসংযোগও বে কারণ বলিতে হইবে, ইহা সমর্গন করিয়াছেন। মূলকথা, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষের স্তায় আত্মমনঃসংযোগও কারণ, স্কতরাং পূর্কোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণে তাহাও বক্তব্য। তাহা না বলায় প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অন্ত্রপপত্তি, ইহাই পূর্ক্পক্ষ মংখা

ভাষা। সতি চেন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্ষে জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ কারণভাবং ব্রুবতে। অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকিলে জ্ঞানের ( প্রত্যক্ষের ) উৎপত্তি দেখা ষায়, এ জন্ম (কেহ কেহ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ) কারণত্ব বলেন ।

#### সূত্র। দিগ্দেশকালাকাশেষপ্যেবং প্রসঙ্গঃ।২৩॥৮৪॥

অসুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বদি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বের পাকাতেই তাহার কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্, দেশ, কাল ও আকাশেও প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কারণত্বাপত্তি হয়।

ভাষ্য। দিগাদিষু সৎস্থ জ্ঞানভাবাৎ তান্যপি কারণানীতি। অকারণ-ভাবেহপি জ্ঞানোৎপত্তিদিগাদিদন্ধিধেরবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। যদাপ্যকারণং দিগাদীনি জ্ঞানোৎপত্তো, তদাপি সৎস্থ দিগাদিষু জ্ঞানেন ভবিতব্যং, ন হি দিগাদীনাং সমিধিঃ শক্যঃ পরিবর্জ্জয়িতুমিতি। তত্র কারণভাবে হেতু-বচনং, এতস্মাদ্ধেতোর্দিগাদীনি জ্ঞানকারণানীতি।

অনুবাদ। দিক্ প্রভৃতি (দিক্, দেশ, কাল ও আকাশ) থাকিলে জ্ঞান হয়, এ জন্ম তাহারাও (জ্ঞানের ) কারণ হউক ? [দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণই হইবে, উহারা জ্ঞানের কারণ নহে কেন ? ইহার উত্তর এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন] অকারণ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যেহেতু দিক্ প্রভৃতির সন্নিধান অবর্জ্জনীয়। বিশাদার্থ এই যে, যদিও দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ নহে, তাহা হইলেও দিক্ প্রভৃতি থাকিলে জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেব দিক্ প্রভৃতি পদার্থ থাকিবেই, যেহেতু দিক্ প্রভৃতির সন্নিধি (সত্তা) বর্জ্জন করিতে পারা যায় না। তাহাতে জ্ঞানের কারণত্ব থাকিলে অর্থাৎ দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণরূপে স্বীকার করিলে "এই হেতুবশতঃ দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ" এইরূপে হেতুবচন কর্ত্তব্য, অর্থাৎ উহারা জ্ঞানের কারণ কেন, ইহার প্রমাণ বলা আবশ্যক। কেবল পূর্বিসন্তামাত্রবশতঃ কেহ কারণ হয় না।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিরার্গ-সন্নিকর্ষ কারণ, ইহা প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রে স্থাচিত হইরাছে। পরে ইহা সমূর্থিত হইবে। ধাহারা বলেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ পূর্বের বিদ্যমান থাকিলে যেহেতু প্রত্যক্ষ জন্মে, অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বের ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ অবশ্র থাকে বলিয়াই উহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়। মহর্ষি এইরূপ যুক্তিবাদী-

১। বে চ সতি ভাবাৎ কারণভাবং বর্ণরন্তি, বন্ধাৎ কিল ইন্দ্রিরার্থসন্নিকর্ধে সতি জ্ঞানং ভবতি ভন্মাদিন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ম: কারণবিতি তেবাং—"দিগ্দেশকালাকাশেদ্রগ্যেবং প্রসঙ্গঃ।"—স্তারবার্ত্তিক।

দিগের অথবা বাঁহারা এরপ ভুল বুঝিবেন, তাঁহাদিগের ভ্রম নিরাসের জন্ম এই স্থান্তের ঘারা বিলিয়াছেন যে, এইরপ হইলে দিক্, দেশ, কাল এবং আকাশও জ্ঞানের কারণ হইরা পড়ে; তাহাদিগকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে দিক্ প্রভৃতিও অবশ্র বিদ্যমান থাকে। যদি কার্য্যের পূর্বেব বিদ্যমান থাকিলেই তাহা, দেই কার্য্যের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্য্যের কারণ হইয়া পড়ে। যদি বল, দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞানের কারণ হইয়া পড়ে। যদি বল, দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞানের কারণ; তাহারা যে জ্ঞানের কারণ নহে, ইহা কোন্ যুক্তিতে সিদ্ধ আছে ? ঐ আপত্তি ইইই বলিব, দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। এ জন্ম ভাষাকার স্ত্রার্গ বর্ণন পূর্ব্বিক স্থ্রোক্ত আপত্তি যে ইয়্টাপত্তি নহে অর্গাৎ দিক্ প্রভৃতি যে জ্ঞানের কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভাষ্যকারের সেই কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, কেবল "অন্বয়" মাত্রবশতঃ কোন পদার্থের কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। "অব্বয়" ও "ব্যতিরেক" এই উভয়ের দারাই কারণত্ব সিদ্ধ হয়। সেই পদাৰ্থ থাকিলে দেই পদাৰ্থ হয়, ইহা "অৱয়"। দেই পদাৰ্থ না থাকিলে দেই পদাৰ্থ হয় না, ইহা "ব্যতিরেক"। চক্ষ্:সনিকর্ষ থাকিলেই চাক্ষুব প্রত্যক্ষ হয়, তাহা না থাকিলে হয় না, এ জন্ম চাক্ষ্ম প্রত্যক্ষে চক্ষুংদন্নিকর্ষের অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ই থাকায়, চাক্ষ্ম প্রত্যক্ষে চক্ষুংদন্নিকর্ষ কারণরূপে দিদ্ধ হইরাছে। এইরূপ দর্ববত্তই অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রযুক্তই কারণত্ব দিদ্ধ হইরাছে। জ্ঞান কার্য্যে দিক্ প্রভৃতি পদার্থের অষম ও ব্যতিরেক না থাকায় উহা কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অবশ্য থাকে—ইহা দত্য, স্নতরাং তাহাতে অন্বয় আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু দিক্ প্রভৃতি না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ কথা কিছুতেই বলা হইবে না। কারণ, দিক্ প্রভৃতি সর্বত্রই আছে, উহাদিগের না থাকা একটা পদার্গ ই নাই। স্কুতরাং "ব্যতিরেক" না থাকায় দিক্ প্রভৃতি জ্ঞান কার্য্যে কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতির সন্নিধি বা সত্তা সর্ব্বত্রই থাকায়, উহা যথন কুত্রাপি বর্জন করা অসম্ভব, তথন দিক্ প্রভৃতি না থাকায় জ্ঞান জন্মে নাই, এমন স্থল অসম্ভব। স্বতরাং অবয় ও ব্যতিরেক, এই উভয় না থাকায় দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানকার্য্যে কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতিকে জ্ঞানকার্য্যে কারণ বলিতে হইলে, কোন্ হেতু বা প্রমাণবশতঃ তাহা কারণ, তাহা বলা আবশুক। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন হেতু বা প্রমাণ না থাকায়, তাহা বলা যাইবে না। আত্মমনঃসংযোগ থাকিলে জ্ঞান হয়, উহা না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ জন্ম অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়ই থাকায়, উহা জন্মজানমাত্রে কারণ। এইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্য এবং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কার্য্যে অবয় ও ব্যতিরেকবশতঃ কারণরূপে সিদ্ধ । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই হত্তকে পূর্ব্ধপক্ষ-হত্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে', পূর্ব্বোক্ত ছই হত্তের দ্বারা পূর্ব্ধপক্ষ প্রকটিত হইলে, পার্যন্ত ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ

<sup>&</sup>gt;। তদেবং ছাভাাং সুবোভাাং পূর্বপক্ষিতে সতি—ভাবমাত্রেণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিক্ধান্ধীনামনেন কারণবৃষ্কুমিতি মন্তুমানঃ পার্যস্থ: প্রতাবতিষ্ঠতে সতি চেন্দ্রিয়ার্থেতি। ন সতি ভাবমাত্রেণ কারণবৃং, আকাশাদীনামণি কারণবৃ-প্রসঙ্গাৎ তাদৃশ্শতাস্থমনঃসংযোগ ইন্দ্রিয়াস্থসংযোগশ্শেতি ন কারণং যুক্তমিতার্থঃ।—তাৎপর্যাদীকা।

পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে থাকাতেই যদি তাহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক প্রভৃতিও প্রত্যক্ষে কারণ হইয়া পড়ে। স্কুতরাং প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকাতেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষকে কারণ বলা যায় না। তাহা হইলে আত্মমনঃ-সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়াত্মসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না। কারণ, কেবল কার্য্যের পূর্বসভাবশতঃই কোন পদার্থ কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্যাটীকাকারের কথায় বুঝা বায়, মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পার্শ্বস্থ ভ্রান্ত ব্যক্তির যে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষ্যকার নিজে তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "সতি চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষের মূল প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্তের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় মহর্ষি ঐ পূর্ব্পক্ষের কোন্ হতের দারা নিরাস করিয়াছেন, ইহা চিস্তনীয়। মহর্ষি পূর্ব্পক্ষের প্রকাশ করিয়াও তাহার উত্তর বলেন নাই, ভাষ্যকার তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির ন্যুনতা পরিহার করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা সমীচীন মনে হয় না। উদ্যোতকর যে ভাবে এই স্থত্তের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই স্ত্রটিকে পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্র বলিয়া বুঝিবারও কারণ নাই। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকে বলিয়াই, উহা প্রত্যক্ষে কারণ, এই কথা যাহারা বলেন বা ভ্রমবশতঃ কথনও বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভ্রম নিরাস করিতেই মহর্ষি এই স্থত্তের ছারা ঐ পক্ষে অনিষ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্গাৎ যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগের মতে দিক, দেশ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্য্যে কারণ হইয়া পড়ে। ইহাই উদ্যোতকরের কথায় সরলভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকারও "কারণভাবং ক্রবতে" এই কথার দ্বারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন মনে হয়। নচেৎ 'ক্রবতে" এইরূপ বাক্য প্রয়োগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। উদ্যোতকরও 'যে চ বর্ণয়ন্ধি" এইরূপ বাক্য দারা ভাষ্যকারের "ক্রবতে" এই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে হয়। স্বধীগণ তাৎপর্যাটীকাকারের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিবেন। এবং এই স্থত্তের দারা পার্শ্বস্থ ভ্রাস্ত ব্যক্তির পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশিত হইলে, পরবর্তী হতের দারা ইহার কিন্ধপ উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা চিন্তা করিবেন। পূর্ব্ধপক্ষ-স্ত্র বলিলে তাহার উত্তরস্ত্র মহর্ষি বলেন নাই, ইহা সম্ভব নছে। বুত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্ত্রকে পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া, পরিবর্তী স্ত্রের দারাই ইহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী স্থত্তে আত্মমনঃসংযোগের জ্ঞান-কারণত্বে যুক্তি স্থচিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার সেই যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মা জ্ঞানের সমবায়িকারণ। দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ হয় না। অর্থাৎ জন্ত-জ্ঞানত্বরূপে জন্ত-জ্ঞানমাত্রে দিক্ প্রভৃতি অন্তথাসিদ্ধ, স্কৃতরাং উহা তাহাতে কারণ নহে। আত্মা জ্ঞানের সমবায়িকারণ হইলে তাহার সহিত মনের সংযোগ যে জন্তজ্ঞানমাত্রে অসমবায়িকারণ, ইহাও অর্থতঃ সিদ্ধ হয়। ফলকথা, পরবর্তী হত্তে আত্মাকে জ্ঞানের কারণারূপে যুক্তির দারা হ্চনা করায়, দিক্ প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞান-কারণত্বের কোন যুক্তি নাই, ইহাও স্কৃতি হইয়াছে। স্কৃতরাং পরবর্তী স্ত্রের দারাই এই স্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস হইয়াছে, ইহাই বৃত্তিকারের তাৎপর্য্য। অবশু যদি মহর্ষি পরবর্তী কএকটি স্থ্রের দারা আত্মনঃসংযোগ প্রভৃতির কারণত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, দিক্ প্রভৃতি পদার্থের কারণত্ব

বিষয়ে কোন যুক্তি নাই, ইহাও স্চনা করিয়া থাকেন, মহর্ষির এরপই গূঢ় তাৎপর্য্য থাকে, তাহা হইলে এইটিকে পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্ররূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী স্ত্র পাঠ করিলে তাহা যে এই স্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্ত কথিত হইয়ছে, ইহা মনে হয় না। প্রকৃত কথা ইহাই মনে হয় য়ে, বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকা রচনাকালে পূর্ব্বোক্ত "দিগ্দেশ-কালাকাশেষপ্যেবং প্রাক্তঃ" এইটিকে স্ত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ঐ হলে সমস্ত অংশই ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া "সতি চ" ইত্যাদি ভাষাকেই পার্শ্বস্থ শ্রান্ত ব্যক্তির পূর্বেপক্ষ-ভাষারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দিগ্দেশকালাকাশেমু" ইত্যাদি স্ত্রের স্ত্রন্থ বিষয়ে অন্ত বিশেষ প্রমাণও নাই। তবে তায়স্টোনিবন্ধে বাচম্পতি মিশ্র উহাকেও স্ত্রমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থবীগণ বাচম্পতি মিশ্রের অভিপ্রায়্ন তিন্তা করিবেন॥২৩॥

#### ভাষ্য। আত্মমনঃসন্মিকর্যস্তর্ভ্যপসংখ্যেয় ইতি তত্ত্রেদমুচ্যতে—

অনুবাদ। তাহা হইলে আত্মনঃসংযোগ উপসংখ্যের (বক্তব্য), তন্নিমিত্ত ইহা (পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিতেছেন [ অর্থাৎ আত্মনঃসংযোগ যদি জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষেরও কারণ হইবে। স্কুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উহারও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্ম মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রটি বলিয়াছেন ]।

# সূত্র। জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ॥॥২৪॥২৮॥

অনুবাদ। জ্ঞানলিঙ্গন্তবশতঃ আত্মার অসংগ্রহ নাই। [ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই আত্মাও আত্মনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা বায়, তাহাতেই জ্ঞানের কারণরূপে আত্মারও সংগ্রহ হওয়ায়, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মনঃসংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই ]।

ভাষা। জ্ঞানমাত্মলিঙ্গং তদ্গুণত্বাৎ, ন চাসংযুক্তে দ্ৰের্য সংযোগ-জস্ম গুণস্মোৎপত্তিরস্তীতি।

<sup>\*</sup> নবাপণের মধ্যে জনেকে এই স্ত্র ও ইহার পরবর্তী স্ত্রকে স্থারস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীনপণ

বৈ ছুইটিকে স্ত্রেরপেই গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যারস্চানিবন্ধেও বৈ ছুইটি স্ত্রেমধ্যে সৃহীত হুইয়াছে। কোন

নব্য টীকাকার এই স্ত্রে "আল্পনো নাববোধঃ" এইরপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "নানবরোধঃ" এইরপ পাঠই
প্রাচীন-সন্মত। প্রাচীন কালে সংগ্রহ অর্থে "অবরোধ" শব্দেরও প্রেরোগ হইত। স্তরাং "অনবরোধ" বলিলে

অসংগ্রহ বুবা যায়। নবীন বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রিরূপ অর্থের বাধ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যা-পরিভাজিতে উদয়নের
কথার থারাও এই স্ত্র ও ইহার পরবর্ত্তী স্ত্রকে মহর্ষির স্ত্রে বলিয়া বুবা যায়। বধা—"নস্থ নাল্মননসোঃ

সন্নিক্ষাভাবে প্রত্যক্ষাংপত্তি"রিতি প্রবিপক্ষত্রেং তছপ্রপাদকতরৈব ভাষাকৃতা ব্যাখ্যাতথাং। সিদ্ধান্তস্ক্রেইত ভিনাবিকস্থানান্ধনো নানবরোধঃ", "ওদ্বোগানিকস্থাচি ন মনসঃ" ইতি স্ত্রেষ্ক্রমনর্ধক্রমাপদ্যেত প্রেইশের স্ত্রার্থছাই
ইত্যাণি।—তাৎপর্যা-পরিশ্বিভ

অমুবাদ। তাহার ( আজার ) গুণহবশতঃ জ্ঞান আজার লিক্স ( অমুমাপক ) [ অর্থাৎ জ্ঞান আজার গুণ, এ জন্ম ইহা আজার সাধক ] অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি নাই।

টিপ্লনী। প্রতাক্ষপরীক্ষা-প্রকরণে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইরাছে যে, প্রথমাধারোক্ত প্রতাক্ষ-লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, আত্মমনঃসংযোগাদিও প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় নাই; কেবল ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষরূপ কারণেরই উল্লেখ করা ইহয়াছে। এই পূর্ব্নপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি পরস্তুত্রে আক্মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা বলিয়াছেন। এখন ঐ আত্ম-মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে কেন বলা হয় নাই, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এক প্রকার উত্তর বলিতেছেন। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আস্মা, জ্ঞানলিঙ্ক অর্থাৎ জ্ঞান আস্মার লিঙ্গ বা সাধক। স্থতরাং প্রভাক্ষের কারণের মধ্যে আত্মার সংগ্রহই আছে। আত্মার অনবরোধ অর্থাৎ অসংগ্রহ নাই। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান আত্মার লিক—ইহা প্রথমাধ্যায়ে দশম স্থত্তে বলা হইয়াছে। তাহাতেই জন্ম জানমাত্রে আত্মা সমবায়ি কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে। এবং আত্মমনঃসংযোগ যে জন্ম জানমাত্রে অসমবায়ি কারণ, ইহাও ঐ কথার দারা বুঝা যায়। স্থতরাং আত্মমনঃ-সংযোগ ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও কারণ, ইহাও ঐ কথা দ্বারা বুঝা যায়। এই জন্তই প্রত্যক্ষ-**লক্ষণে আ**র উহাকে বলা হয় নাই; কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যকেই বলা হইয়াছে। আত্মা জ্ঞান-লিক (জ্ঞানং লিক্কং যস্ত্র ) অর্থাৎ জ্ঞান যথন ভাৰকার্য্য, তথন তাহার অবশ্র সমবম্বি কারণ আছে, তাহা ক্ষিতি প্রভৃতি কোন জড় দ্রব্য হইতে পারে না, এইরূপে অমুমানের দারা দেহাদি-ভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয় : এ জ্বন্স জ্ঞানকে আত্মার লিঙ্ক বলা হইয়াছে। জ্ঞান আত্মার লিঙ্ক কেন ? ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—"তদ্গুণত্বাৎ"। অর্গাৎ ষেহেতু জ্ঞান আত্মার গুণ, অতএব জ্ঞান আত্মার নিক। আমি সুখী, আমি হুংখী ইত্যাদি প্রতীতির স্থায় "আমি কানিতেছি" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা জ্ঞান যে আত্মার গুণ, ইহা বুঝা ধায়। উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞান আত্মার গুণ विनिष्ठां छेटा **व्याक्षांत्र निक व**र्शं पांधक रहा ।

জ্ঞানকে আত্মার লিঙ্গ বলাতেই আত্মাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তাহাতে আত্মনমন:সংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যাইবে কিরপে ? এ জ্ঞা ভাষ্যকার শেষে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তির: উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত দ্রব্যে সংয়োগ-জ্ঞা গুণের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, আত্মা সদাতন, সর্ব্বকালেই আত্মা বিদ্যমান :আছে, কিন্তু সর্ব্বকালে তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। স্থতরাং ইহা অবশ্য স্থীকার্য্য যে, আত্মা জ্ঞানের উৎপাদনে কোন সংযোগবিশেষকে অপেক্ষা করে; উহাই আত্মমন:সংযোগ। আত্মা জ্ঞানের কারণ,

<sup>&</sup>gt;। জ্ঞানং তাবৎ কার্ম্মানিত্যত্বাদ্যটবং। কচিং সমবেজং কার্য্যভাষ্যটবং। ন চ তং পৃথিব্যাপ্রিজং মানস-প্রত্যক্ষরাং। বং পূনং পৃথিব্যাদ্যপ্রিজং তেং প্রত্যক্ষান্তরবেদামপ্রত্যক্ষমেব বা, ন চ তথাজ্ঞানং। ক্রব্যাষ্ট্রকাতিরিজ্ঞানিতং তেলাপ্রক্ষান্ত ক্রব্যঞ্জাতীয়ঃ সমবাদ্মিকারপদ্মান্তর্যান্তর্বাদ্যকালবং। স্পর্পঞ্জাতীয়ং ক্রানং কার্যাদ্যে সভি বিভূক্তব্যসমবাদ্যাৎ
ক্ষম্মবং।—ভাংপর্যাস্ট্রকা

ইহা বুঝিলে আত্মমন:সংযোগও যে জ্ঞানের কারণ, তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বুঝা যায়। স্কুতরাং মহর্ষি প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমন:সংযোগের উল্লেখ করেন নাই। আত্মমন:সংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ কেন ? এ বিষয়ে তাৎপর্যাটীকাকারের যুক্তান্তর পূর্বে বলা হইয়াছে।

এই স্ত্রের দারা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগ কেন বলা হয় নাই, ইহার কারণ বলা হইয়াছে, ইহাই প্রাচীনদিগের সন্মত বুঝা যায়। পরস্ত এই স্ত্রের দারা জ্ঞানমাত্রে আত্মমনঃসংযোগ কারণ কেন ? ইহা বলিয়া মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষেরই পুনর্বার সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে মূল পূর্ব্বপক্ষের এক প্রকারই উত্তর বলিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। এবং অন্ম ও ব্যতিরেক উভয় না থাকাতে যদি দিক্, কাল প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ না হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মাই বা কিরূপে জ্ঞানের কারণ হইবে ? আত্মাও ত দিক্, কাল ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী নিত্য পদার্থ, স্কৃতরাং তাহারও ত ব্যতিরেক নাই ? এই পূর্ব্বপক্ষেরও এই স্ত্রের দারা উত্তর স্থৃতিত হইতে পারে। সে উত্তর এই যে, আত্মা যখন জ্ঞানের লিঙ্ক, তখন উহা জ্ঞানের সমবান্নি কারণরূপেই দিদ্ধ। জন্ম জ্ঞানমাত্রের প্রতি তাদাত্ম সম্বন্ধে আত্মা কারণ। স্কৃত্রাং বাহা আত্মা নহে, তাহা জ্ঞানবান্ নহে, এইরূপেই ব্যতিরেক জ্ঞান হইবে। স্থাগীগণ এ সব কথা চিস্তা করিবেন ॥ ৪॥

# সূত্র। তদযোগপদ্যলিঙ্গত্বাচ্চ ন মনসঃ॥২৫॥৮৬॥

হুমুবাদ। এবং তাহার (জ্ঞানের) হুমোগপদ্যলিঙ্গণ্ডবশতঃ অর্থাৎ একই সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রভ্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ (সাধক), এ জ্বন্থ মনের অসংগ্রহ নাই [অর্থাৎ "যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্ক" এই কথা বলাতেই ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ প্রভ্যক্ষে কারণ, ইহা বুঝা যায় ]।

ভাষ্য। "অনবরোধ" ইত্যকুবর্ত্ততে। "যুগপৎ জ্ঞানাকুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গ"মিত্যুচ্যমানে সিধ্যত্যেব মনঃদল্লিকর্ষাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সল্লিকর্ষো জ্ঞান-কারণমিতি।

অমুবাদ। 'অনবরোধঃ' এই কথা অমুবৃত্ত হইতেছে [ অর্থাৎ পূর্বসূত্র হইতে "অনবরোধঃ" এই কথার এই সৃত্রে অমুবৃত্তি স্ত্রকারের অভিপ্রেড আছে ], যুগপৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তি অর্থাৎ একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষ না হওয়া মনের লিঙ্ক, ইহা বলিলে মনঃসন্ধিকর্বসাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্য জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) কারণ, ইহা সিদ্ধই হয় অর্থাৎ ইহা বুরাই যায়।

টিপ্পনী। আত্মমনঃসংযোগের হ্যায় ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, স্কুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থত্তে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি কেন তাহা করেন নাই, ইহার এক প্রকার উত্তর মহর্ষি এই স্থাত্তর দ্বারা বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, প্রথমাধ্যায়ের মেড্রুল স্থাত্ত একই

সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রাত্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্ক, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেই ইন্দ্রিষমনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বুঝা বায়। স্কুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থতে ইন্দ্রিষমনঃ-সংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, যে স্ত্ত্রের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ বলা হইয়াছে, ঐ স্থত্তের দারা মনঃপদার্থের স্বরূপ প্রতিপাদনই উদ্দেশু। কারণ, প্রমের পদার্থের অন্তর্গত মনঃপদার্থের লক্ষণ বলিতেই ঐ স্ত্রাটি বলা হইয়াছে। উহার দ্বারা মনঃ জ্ঞানের কারণ এবং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে। উদ্যোতকর এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া এতত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্থ্রে মনকে জ্ঞানের কারণ বলা হয় নাই, তথাপি সেই স্থতে যে যুক্তির উল্লেপ করা হইয়াছে, তদ্ধারা মন জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞান ও চক্ষুরাদি স্বতন্ত্র নহে। জ্ঞান নিজের কারণ মনকে অপেক্ষা করে এবং চক্ষুরাদিও জ্ঞানের উৎপত্তিতে জ্ঞানের কারণ মনকে অপেক্ষা করে। তাহা না হইলে একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইত। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, "যুগপৎ জ্ঞানের অন্তুৎপত্তি মনের লিঙ্গ" ইহা বলিলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ যে মনঃসন্নিকর্ষকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষের কারণ হয়, ইহাই বুঝা যায়। অর্গাৎ ঐ স্ত্রোক্ত যুক্তি-সামর্গ্যবশতঃই উহা সিদ্ধ হয়। এখন মূল কথা এই মে, ইন্দির্মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা পুর্ব্বোক্তরূপে সিদ্ধ হওয়ায় প্রতাক্ষ-লক্ষণ-ভূত্রে মহর্ষি তাহার উল্লেখ করেন নাই। আত্মমনঃসংযোগ ও ইক্রিয়মনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে অর্থপ্রাপ্ত হওয়ায় স্ত্রকার প্রতাক্ষ-লক্ষণ-স্থতে ঐ ছুইটিরও উল্লেখ করেন নাই। তাৎপর্যাটীকাকারও উপসংহারে এই কথা বলিয়া ছই স্থত্তের মূল তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উন্দ্যোতকরের কথাতেও এই ভাব ব্যক্ত আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, আত্মার সহিত শারীরাদির সংযোগই কেন জ্ঞানের অসমবায়ি কারণ হয় না, এ জ্বন্ত মনের প্রাধান্ত প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি এই স্থাটি বলিয়াছেন। বস্ততঃ মহর্ষির এই স্থাকেও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-সমর্থক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থতে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের কেন উল্লেখ হয় নাই, তাহাও ত প্রত্যক্ষের কারণ, এই কথা সমর্থন করিতে হইলে ইন্দ্রিমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ কেন, ইহা বলা আবশুক হয়। মহর্ষি এই স্তবের দারা তাহাও বলিতে পারেন। স্থােক মূল পূর্ব্পক্ষের প্রকৃত উত্তর মহর্ষি শেষেই বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

এই স্ত্রে "তৎ" শব্দের দারা পূর্ব্বস্থ্রোক্ত জ্ঞানই বৃদ্ধিস্থ। পূর্ব্বস্থ্রে বে "জনবরোধঃ" এই কথাটি আছে, এই স্থ্রে "মনসঃ" এই কথার পরে উহার জহুবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এই স্থ্রে "ন মনসঃ" এই স্থলে "মনসঃ" এইরূপ পাঠও তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি প্রভৃতি কোন কোন প্রস্থে পাওয়া বায়। এই পাঠ পক্ষে পূর্ব্বস্থ্র হইতে "নানবরোধঃ" এই পর্যাস্ত বাকাই অনুবৃত্ত হইবে।

কিন্তু এই পাঠ ভাষ্যকারের সন্মত বলিয়া বুঝা বায় না॥ ২৫॥

# সূত্র। প্রত্যক্ষনিমিত্তত্বাচ্চেন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্যস্থ স্বশব্দেন বচনং ॥২৬॥৮৭॥

অমুবাদ। এবং প্রত্যক্ষেরই কারপদ্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ও অর্থের সন্নিকর্ষের স্বশব্দের বারা উল্লেখ হইয়াছে। [ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" এই শব্দের বারা তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে]।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাক্ষানোপমানশাব্দানাং নিমিত্তমাত্মমনঃসন্ধিকর্ষঃ, প্রত্যক্ষকৈবেন্দ্রিয়ার্থদন্মিকর্ষ ইত্যদমানোহসমানত্বাক্তম্ম গ্রহণং।

অনুবাদ। আত্মনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ বোধের অর্থাৎ জগুজ্ঞানমাত্রের কারণ, ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ কেবল প্রত্যক্ষের কারণ, এ জগুজ্ঞসমান অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, অসমানত্ববশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া (প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে) তাহার গ্রহণ হইয়াছে।

টিপ্পনী। এই স্ত্রের দারা মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-সূত্র। পূর্ব্বে বাহা বলা হইরাছে, তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মদনঃসংযোগ ও ইক্সিমনঃসংযোগ বেমন পূর্বেক্তিরপে যুক্তির ঘারা প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তদ্ধপ ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষও প্রত্যক্ষের কারণ, ইহাও যুক্তির দারা বুঝা যায়। তবে আর প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্তে ইক্সিগ্রার্গ-সন্নিকর্ষেরই বা উল্লেখ করা কেন হইয়াছে ? যদি প্রত্যক্ষের কোন একটি কারণের উল্লেখ করিয়াই প্রাত্তক্ষের লক্ষণ বক্তব্য হয়, তাহা হইলে আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে কেন বলা হয় নাই ? শব্দের দারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বেরই কেন উল্লেখ করা হইশ্বাছে ? মহর্ষি এই স্তত্তের দ্বারা এই আপত্তির নিরাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের পরম সমাধান বলিন্নাছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি এই ভাবেই এই স্থতের উত্থাপন করিন্নাছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এই স্ট্রীত্রর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রাত্যক্ষ-লক্ষণে প্রত্যক্ষের কোন কারণেরই উল্লেখ না করিলে প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হয় না। তন্মধ্যে যদি আত্মমনঃসংযোগরূপ কারণেরই উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। করিণ, সে সমস্ত জ্ঞানও আত্মমনঃসংযোগ জন্ম। আত্মমনঃসংযোগ জন্মজ্ঞানমাত্রেরই কারণ। এবং ইক্তিরমনঃসংযোগরূপ প্রত্যক্ষকারণের উরেধ করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ ঐ লক্ষণাক্রাস্ত হয় না। কারণ, মান্দ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ কারণ নহে। স্কুতরাং আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইক্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের উল্লেখ না করিয়া ইক্রিয়ার্থ-স্লিকর্ষরূপ কারণের উল্লেখ করিয়াই প্রতাক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্য জন্যপ্রত্যক্ষমাত্রের অসাধারণ কারণ। আত্মমনঃসংযোগ জন্মজানমাত্রের সাধারণ কারণু। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ বলিয়া জন্ম অমুভূতিমাত্রের উল্লেখ করিলেও উহার ঘারা জন্ম জ্ঞানমাত্রই

বুনিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ার্থসিরিকর্ষ কেবল প্রত্যক্ষেরই কারণ বলিয়া ভাষ্যকার ভাহাকে অসমান বলিরাছেন। অসমান বলিতে অসাধারণ। অসাধারণ কারণ বলিয়াই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সিরিকর্ষ গ্রহণ হইয়ছে। "ইন্দ্রিয়ার্থ-সিরিকর্ম" এই শব্দের ছারাই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইয়ছে, উহা প্রকারান্তরে যুক্তির ছারা প্রকাশ করা হয় নাই। ইহাই মহর্ষি "য়শব্দেন বচনং" এই কথার ছারা বলিয়াছেন। স্ববোধক শব্দুই "য়শব্দ"। স্ব্রে "প্রত্যক্ষনিত্ত্বাৎ" এই কথার ছারা ইন্দ্রিয়ার্থসিরিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, উহা অম্পানাদি জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাই প্রকাশ করা হইয়ছে। এবং সেই হেতুতেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সিরিকর্ষ" শব্দের ছারা তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাই মহর্ষি বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ; তাহার উল্লেখ কেন করা হয় নাই, ইহার উত্তরে তাৎপর্যাটীকাকার বাহা বলিয়াছেন, তাহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্র-ভাষ্যে উহার অন্তর্মপ উত্তর বলিয়াছেন এবং পরে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের অপেক্ষায় ইন্দ্রিয়ার্থ-সিরিকর্ষর প্রাধান্ত সমর্থন স্বর্কক ইন্দ্রিয়ার্থ-সিরিকর্ষই যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বক্তব্য, ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত স্ত্রন্বরের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধানই বলিয়াছেন। কিন্ত তাহা পর্ম সমাধান নহে, এই স্থ্রোক্ত সমাধানই পরম সমাধান, ইহা তাৎপর্যাচীকাকার বলিয়াছেন। এই মতানুদারেই পূর্ব্বোক্ত হৃত্ত্বয়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উদ্যোতকরেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য বুকা যায়। কিন্ত পূর্বোক্ত স্তাদয়কে মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষ-সমর্থকরপেও বুঝা যাইতে পারে। সেই ভাবে ভাষ্যেরও সংগতি হইতে পারে, ইহা চিন্তনীয়। আত্মনঃসংযোগ ও ইক্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা যথাক্রমে হুই স্থতের ছারা সমর্থন করিয়া, ঐ উভয়কে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, ইহাই মহর্ষি সমর্থন করিয়া, শেষে এই স্থত্তের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত পুর্ব্বপক্ষের সমাধান ৰলিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে এবং সরলভাবে তাহাই বুঝা যায়। পরস্ত আত্মনঃসংযোগ-জন্ম জানকে প্রত্যক্ষ বলিলে, অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া পড়ে এবং ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগ-জন্ম জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হয় না. এ কথা যথন তাৎপর্যাটীকাকারও বলিয়াছেন, তখন ঐ কারণদ্বয় অন্ত স্থত্রের দাহায়্যে যুক্তির দারাই বুঝা যায় বলিয়া উহাদিগের উল্লেখ করা হয় নাই, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত সমাধান কিরূপে সংগত হয়, ইহা স্থধীগণ চিন্তা করিবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত ছুই স্থত্রকে সমাধান-স্থত্ত বলেন নাই। উদ্যোতকর, বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য এই স্থত্তকে সমাধান স্থত্তরূপে প্রকাশ করার এবং এই স্থত্তোক্ত সমাধান মহর্ষির অবশ্য বক্তব্য বলিয়া ইহা মহর্ষির স্থত্ত বলিয়াই গ্রাস্থ । কেহ কেহ বে ইহাকে স্থত্ত না বলিয়া ভাষ্যই বলিগ্নছেন, তাহা গ্রাহ্ম নহে। কেহ কেহ এই স্থত্তে "পৃথগ্ৰ্চনং" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "স্বশব্দেন বচনং" এইরূপ পার্চই উদ্যোতকর প্রভৃতির সম্মত ॥২৬॥

সূত্র। স্থপ্রব্যাসক্তমনসাধ্যে ক্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্ষ-নিমিত্তবাৎ ॥২৭॥৮৮॥ অনুবাদ। এবং যেহেতু স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের (জ্ঞানোৎপত্তির) ইন্দ্রির ও সর্থের সন্নিকর্ষ নিমিত্তকত্ব আছে, [ অর্থাৎ স্থ্রমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তি-দিগের যে, সময়বিশেষে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান কারণ, ইহা বুঝা যায়, স্ক্তরাং প্রধান কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষেরই গ্রহণ হইয়াছে—আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই।]

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ার্থসিয়কর্ষক্ত গ্রহণং নাত্মনদোঃ সন্নিকর্ষক্তেতি।
একদা খল্লয়ং প্রবোধকালং প্রনিধায় স্থপ্তঃ প্রনিধানবশাৎ প্রবৃধ্যতে।
যদা তু তীত্রো ধ্বনিস্পর্শে প্রবোধকারণং ভবতঃ, তদা প্রস্থুপ্রেন্ডিয়-সন্নিকর্ষনিমিতঃ প্রবোধজ্ঞানমূৎপদ্যতে, তত্র ন জ্ঞাতুর্মনসম্চ সন্নিকর্ষক্ত
প্রাধাক্তঃ ভবতি। কিং তর্হি ? ইন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্ষক্ত। ন ছাত্রা
জিজ্ঞাসমানঃ প্রয়ত্রেন মনস্তদা প্রেরয়তীতি।

একদা খল্লয়ং বিষয়ান্তরাসক্তমনাঃ সংকল্পবশাদ্বিষয়ান্তরং জিজ্ঞাসমানঃ প্রযন্ত্রপ্রতিন মনসা ইন্দ্রিয়ং সংযোজ্য তদ্বিষয়ান্তরং জানীতে। যদা তু খল্লফা নিঃসংকল্পফা নির্জিজ্ঞাসফা চ ব্যাসক্তমনসো বাহ্যবিষয়োপ-নিপাতনাজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদেন্দ্রিয়ার্থসিয়িকর্ষফা প্রাধান্তং, ন হ্রাসৌ জিজ্ঞাসমানঃ প্রযন্ত্রেন মনঃ প্রেরয়তীতি। প্রাধান্তাচেন্দ্রয়ার্থ-সন্নিকর্ষফা গ্রহণং কার্য্যং, গুণস্থানাল্মমনসোঃ সন্নিকর্ষফোতি।

পদুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ হইয়াছে, আত্মনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই ( অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত হেতুবশতঃও প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে গ্রহণ করা হইয়াছে, আত্মনঃসংযোগকে গ্রহণ করা হয় নাই )।

[ এখন এই সূত্রোক্ত স্থপ্তমনা ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ম প্রধান কেন, তাহা বুঝাইতেছেন। ]

একদা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি<sup>></sup> জাগরণের সময়কে সংকল্প করিয়া (অর্থাৎ আমি প্রদোষে নিদ্রিত হইয়া অর্জরাত্রে উঠিব, এইরূপ সংকল্পপূর্বক ) স্থপ্ত হইয়া প্রণিধানবশতঃ অর্থাৎ পূর্বসাংকল্পবশতঃ জাগরিত হয়। কিন্তু যে সময়ে তীত্র ধ্বনি ও স্পর্শ জাগরণের কারণ হয়, সেই সময়ে প্রস্থপ্ত

<sup>&</sup>gt;। প্রণিধার সংকল্পা প্রদেক্তি ক্ষংখ্যাহর্দ্ধাতে ময়োপাতব্যমিতি সে,হর্দ্ধরাত্র এবাববৃধাতে। প্রবোধজ্ঞানমিতি প্রবোধে নিজাবিচ্ছেদে স্টিভি দ্রবাম্পর্শস্ত সংজ্ঞানং প্রবোধজ্ঞানমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্যালীকা।

ব্যক্তির ইন্দ্রিয়দির কর্ধ-নিমিত্তক প্রবোধ জ্ঞান অর্থাৎ নিদ্রাবিচ্ছেদ হইলে সহসা দ্রব্য-স্পর্শাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই স্থলে জ্ঞাতা ও মনের সন্নিকর্ধের অর্থাৎ আজুমনঃ-সংযোগের প্রাধান্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ধের (প্রাধান্ত হয়)। যেহেতু সেই সময়ে আজ্মা জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রযজ্বের দারা মনকে প্রেরণ করে না।

[ সূত্রোক্ত ব্যাসক্তমনা, ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের প্রাধান্য ব্যাখ্যা ব্যাবিত্তেছেন ]

একদা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি বিষয়ান্তরে আসক্তির্ত্ত হইয়া সংকল্পবশতঃ অন্য বিষয়কে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রধত্নের দারা প্রেরিত মনের সহিত ইন্দ্রিয়কে (চক্ষুরাদিকে) সংযুক্ত করিয়া সেই বিষয়ান্তরকে জানে। কিন্তু যে সময়ে সংকল্পশূন্য, জিজ্ঞাসাশূন্য এবং (বিষয়ান্তরে) ব্যাসক্তিত্ত এই ব্যক্তির বাহ্য বিষয়ের উপনিপাতবশতঃ তর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ উপস্থিত হওয়ায় জ্ঞান (প্রভাক্ষ) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের । প্রাধান্ত হয় । যেহেতু এই স্থলে (পূর্কোক্ত প্রতাক্ষবিশেষ স্থলে) এই ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রয়ন্তের দারা মনকে প্রেরণ করে না।

প্রাধান্যবশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান কারণ বলিয়া (প্রত্যক্ষ-লক্ষণে) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, গুণত্ব অর্থাৎ অপ্রাধান্যবশতঃ আত্মা ও মনের সংযোগের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

টিপ্লনী। প্রত্যাক্ষের কারণের মধ্যে আত্মমনঃসংযোগের অপেক্ষার ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বই প্রধান, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই হ্রাট বলিয়াছেন। হ্রে "জ্ঞানোৎপ্রেঃ" এই বাক্যের অন্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার লিখিয়াছেন,—"জ্ঞানোৎপত্তেরিতি হ্রেশেষ্ণ"। অর্থাৎ যেহেতু স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ বা প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-নিমিত্তক, অত এব বুঝা বায়, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষর্রপ কারণই প্রধান। অত এব প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষেরই গ্রহণ হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই। ভাষ্যকার মহর্ষি-হ্রোক্ত হেতুর এই চরম সাধ্যটি ভাষ্যারম্ভে উল্লেখ করিয়া হ্রের মূল প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। পরে যথাক্রমে হ্রোক্ত স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-নিমিত্তক, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান, ইহা ব্যাখ্যা করিয়া হ্রোর্থ বুঝাইয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ সকলেই এই হ্রুক্তেও গ্রায়হ্রক্রপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন সময়ে যুদি কোন ব্যক্তি "আমি প্রাদোষে নিজিত হইয়া অর্দ্ধরাত্রে উঠিব" এইরপ সংকর করিয়া নিজিত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বসংকরবশতঃ অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু যদি কোন সময়ে তীব্র কোন ধ্বনি অথবা তীব্র কোন স্পর্শের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়-সনিকর্ষ হয়, তাহা হইলে তজ্জ্ম্ম তাহার নিজাভঙ্গ হইয়া ঐ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হয়, তথন কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ স্পর্শাদিকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবছের দারা আত্মাকে মনের শহিত সংযুক্ত করে না; সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই তীব্র ধ্বনি বা স্পর্শের সনিকর্ষ হওয়াতেই তাহার নিজাভঙ্গ হইয়া, ঐ ধ্বনি বা স্পর্শের জ্ঞান জনেয়; স্কৃতরাং বৃঝা য়য়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষ-বিশেষের উৎপত্রিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সনিকর্ষই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সেখানে প্রধান কারণ নহে।

এবং বিষয়ান্তরাসক্ত চিত্র কোন ব্যক্তি যেথানে সংকর্মণতঃ বিষয়ান্তরকে জানে, দেখানে বিষয়ান্তরকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রয়ম্মের দ্বারা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়কে মনের সহিত সংযুক্ত করিয়াই সেই বিষয়ান্তরকে জানে। কিন্তু যেথানে ঐ ব্যক্তির বিষয়ান্তর জানিবার জন্ম পূর্ব্ব-সংকর্ম নাই, তখন কোন ইচ্ছাও নাই এবং বিষয়ান্তরেই তাহার মন আসক্ত আছে, সেখানে সহসা কোন বাহু বিষয়ের সহিত তাহার কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ম হইলে, ঐ বাহু বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মিয়াই শায়। দেখানে ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয় জানিবার ইচ্ছাবশতঃ প্রয়ম্ম করিয়া আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত করে না। সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ বাহু বিষয়িটির সন্নিকর্ম হওয়াতেই তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। স্বতরাং বৃঝা যায়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্মই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সে সময়ে কারণরূপে থাকিলেও তাহা প্রধান কারণ নহে ॥ ২৭ ॥

#### ভাষ্য। প্রাধান্যে চ হেত্বন্তরম্

অমুবাদ। ( ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্ষের ) প্রাধান্যে আর একটি হেতু—

#### সূত্র। তৈশ্চাপদেশো জ্ঞানবিশেষাণাং ॥২৮॥৮৯॥

অনুবাদ। এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দারা ও অর্থ (গ্রন্ধাদি) সমূহের দারা জ্ঞানবিশেষগুলির (বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষগুলির) অপদেশ অর্থাৎ ব্যপদেশ বা মামকরণ হয়।

ভাষ্য। তৈরিন্দ্রিরের্থশ্চ ব্যপদিশ্যন্তে জ্ঞানবিশেষাঃ। কথম ? আণেন জিঅতি, চক্ষুষা পশ্যতি, রসনয়া রসয়তীতি। আণবিজ্ঞানং, চক্ষুর্বিজ্ঞানং, রসনাবিজ্ঞানমিতি। গন্ধবিজ্ঞানং, রসবিজ্ঞানং, রস-বিজ্ঞানমিতি চ। ইন্দ্রিরবিষয়বিশেষাচ্চ পঞ্চধা বুদ্ধির্ভবতি, অতঃ প্রাধান্যমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্ষম্পেতি।

অমুবাদ। সেই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা এবং অর্থগুলির দ্বারা অর্থাৎ খ্রাণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলির দ্বারা জ্ঞানবিশেষগুলি (প্রত্যক্ষণবিশেষগুলি) ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হয়। (প্রশ্ন) কি প্রকারে? (উত্তর) আনেন্দ্রিয়ের দ্বারা খ্রাণ করিতেছে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে, রসনার দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে। আণ জ্ঞান (খ্রাণজ জ্ঞান), চক্ষুর্জ্ঞান (চাক্ষ্ম জ্ঞান), রসনাজ্ঞান (রাসন জ্ঞান) এবং গন্ধজ্ঞান, রপজ্ঞান, রসজ্ঞান [অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির যে পূর্বেবাক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইতেছে, তাহা খ্রাণাদি ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থকে গ্রহণ করিয়াই হইতেছে, স্থ্তরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যই যে প্রধান, ইহা স্বীকার্য্য]।

এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটি ও তাহার গন্ধাদি পাঁচটি বিষয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যারূপ বিশেষ থাকাতেই পাঁচ প্রকার বুদ্ধি । প্রত্যক্ষ ) হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ত।

টিন্ননী। প্রত্যক্ষের কারণের নধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই যে প্রধান, এ বিষয়ে মহর্ষি এই হতের দারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন। সে হেতুটি এই যে, ইন্দ্রির ও গদ্ধানি ইন্দ্রিরার্থের দারাই তিন্ন তিন্ন প্রত্যক্ষগুলির বিশেষ বিশেষ নামবরণ হইরা থাকে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ঘাণক প্রত্যক্ষ হলে "ঘাণেন্দ্রিরের দারা ঘাণ করিতেছে" এইরূপ কথাই বলা হয়, আবার সমাস করিয়া "ঘাণবিজ্ঞান" এইরূপ নাম বলা হয়। এইরূপ চাক্ষুয়ানি প্রত্যক্ষ হলে "চক্ষুর দারা দেখিতেছে" এবং "চক্ষুর্বিজ্ঞান" ইত্যাদি প্রকার কথাই বলা হয়। স্থতরাং দেখা বাইতেছে যে, ঘাণক প্রেভৃতি জ্ঞানবিশেষের ঘাণানি ইন্দ্রিরের দারা ব্যপদেশ বা নামকরণ হয়। এবং "গদ্ধ-জ্ঞান," "রুসজ্ঞান" ইত্যাদি নামগুলি ইন্দ্রিরার্থ গদ্ধানির দারাই দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্যই প্রধান। কারণ, প্রধান ও অপ্রধানের মধ্যে প্রধানের দারাই ব্যপদেশ (নামকরণ) হইয়া থাকে। অসাধারণ কারণই প্রধান কারণ, এ জ্ঞু অসাধারণ কারণের দারাই ব্যপদেশ দেখা যায়। উদ্দ্যোতকর এই কথা বলিয়া, ইহার দৃষ্টান্ত বালিয়াছেন—"শাল্যক্ষুর"। ঐ অন্থ্রের প্রতি ক্ষিতি, জল প্রভৃতি বহু কারণ থাকিলেও শালি-বীজ্ঞই অসাধারণ কারণ, এই জন্ম "ক্ষিত্যক্ষুর", "জলান্ধুর" প্রভৃতি কোন নাম না বলিয়া "শাল্যক্ষুর" এই নামই বলা হয়। ফল কথা, ইন্দ্রির ও অর্থের দারা যথন প্রত্যক্ষবিশেষগুলির ব্যপদেশ দেখা যায়, তখন ইন্দ্রির ও অর্থ প্রধান, হুছরাং ইন্দ্রিরের সহিত অর্থের সনিকর্ষই আত্মনঃসনিকর্ষ বার্য, তখন ইন্দ্রির ও অর্থ প্রধান, হুছরাং ইন্দ্রিরের সহিত অর্থের সনিকর্ষই আত্মনঃসনিকর্ষ

<sup>&</sup>gt;। ইন্দ্রিরবিষয়সংখ্যানুরোধাৎ তজ্জানভ তদ্বাপদেশ ইত্যাহ ইন্দ্রিরেতি।—তাৎপর্যাটীকা।

প্রভৃতি কারণ হইতে প্রধান, ইহা বুঝা যাইতেছে। আত্মা বা মনের দ্বারা চাক্ষ্যাদি কোন বাহ্য প্রভ্যক্ষের কোন ব্যপদেশ দেখা বায় না, স্কৃতরাং পূর্কোক্ত যুক্তিতে আত্মনঃসন্নিকর্বের প্রাধীন্ত বুঝা বায় না।

ভাষ্যকার শেষে আরও একটি যুক্তি বলিরাছেন যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্ম পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে; ইহার কারণ, ঐ ঘাণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সংখ্যা ও তাহাদিগের গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের পঞ্চত্ব-সংখ্যা। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের ঐ পঞ্চত্ব-সংখ্যারপ বিশেষবশতঃ তজ্জন্ম প্রত্যক্ষকে পঞ্চ প্রকার বলিয়া ব্যপদেশ করা হয়; স্নতরাং ইহাতেও ইন্দ্রিয় ও অর্গের প্রাধান্ম বৃঝিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ম বৃঝা যায়। ভাষ্যকারের এই শেষোক্ত যুক্তি বা হেতুও তাঁহার মতে মহর্ষি-স্ত্রে (অপদেশ শব্দের দ্বারা) স্থৃচিত হইয়াছে॥২৮॥

ভাষ্য । যত্নজমিন্দ্রিয়ার্থদিয়িকর্বগ্রহণং কার্য্যং নাজ্মনসোঃ দলিকর্ব-স্থেতি, কুমাৎ ? স্থেব্যাসক্রমনদামিন্দ্রিয়ার্থয়োঃ দলিকর্বস্থ জ্ঞাননিমিত্ত-ত্বাদিতি দোহয়্য ।

### সূত্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৯॥৯০॥

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, আত্মাও মনের সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। কেন ? যেহেতু স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের জ্ঞাননিমিত্ততা অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষে কারণত্ব আছে, এই যে বলা হইয়াছে, সেই ইহা (সূত্রানুবাদ) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ব্যাঘাতবশতঃ অহেতু (হেতু হয় না)।

ভাষ্য। যদি তাবৎ কচিদাত্মনদোঃ সন্নিকর্ষশু জ্ঞানকারণত্বং দেষ্যতে, তদা ''যুগপজ্ঞানাত্বপত্তির্মনদো লিঙ্গ'মিতি ব্যাহন্যেত, নেদানীং মনসং সন্নিকর্ষমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোহ্পেক্ষতে, মনংসংযোগানপেক্ষা-রাঞ্চ যুগপজ্জানোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ। অথ মাভূদ্ব্যাঘাত ইতি সর্ক্ষজানান-মাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষ্য কারণমিষ্যতে, তদ্বস্থমেবেদং ভবতি, জ্ঞানকারণ-ছাদাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষশু গ্রহণং কার্যমিতি।

জমুবাদ। যদি কোন স্থলেই আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ কারণত্ব ইষ্ট না হয় অর্থাৎ স্বীকার না করা যায়, ভাহা হইলে "যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্ক" ইহা অর্থাৎ এই পূর্বেবাক্ত সূত্র ব্যাহত হয়। (কারণ) এখন অর্থাৎ ইহা হইলে ( আত্মনঃসন্নিকর্ষকে কুজাপি প্রত্যক্ষের কারণ না বলিলে ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ মনঃসন্নিকর্ষকে অপেক্ষা করে না, মনঃসংযোগকে অপেক্ষা না করিলে যুগপৎ প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয় [ অর্থাৎ মনঃসন্নিকর্ষ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে একই সময়ে চাক্ষ্মাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে পূর্বেবাক্ত যুগপৎ জ্ঞানের জনুৎপত্তি সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায়]।

যদি (পূর্বেবাক্ত কথার) ব্যাঘাত না হয়, এ জন্ম আত্মমন:সন্নিকর্ষ সকল জ্ঞানের কারণরূপে ইন্ট (স্বীকৃত) হয়, (তাহা হইলে) জ্ঞানকারণত্বশতঃ (প্রত্যক্ষ-লক্ষণে) আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহা তদবস্থই থাকে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত এই পূর্বেপক্ষ পূর্ব্বপক্ষাবস্থ হইয়াই থাকে—উহার সমাধান হয় না।

টিপ্রনী। পূর্ব্বোক্ত (২৬।২৭।২৮) তিন স্থতের দারা যাহা বলা হইয়াছে, তদ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষে কারণ, আত্মসনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিমসনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণই নহে, এইরপ ভুল বুঝিয়া পূর্ব্বপক্ষী বেরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতে পারেন', মহর্ষি এখানে এই স্ত্রের দারা তাহারও উল্লেখ ও সমাধান করিয়া, তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত সমাধানকে আরও বিশদ ও স্থান্ট করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে ভ্রান্ত পূর্ব্ধপক্ষীর ঐ ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পরে তন্ম লক পূর্ব্ধপক্ষ-স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "সোহয়ং" এই বাক্যের সহিত হৃত্তের "অহেতুঃ" এই বাক্যের যোজনা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "কম্মাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজেরই প্রশ্ন প্রকাশপূর্ব্বক পরে তাহারই নিজ বক্তব্য হেতুর উল্লেখ করিয়া "সোহয়ং" এই কথার দ্বারা ঐ হেতুকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথা এই যে, স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-নিমিত্তক, এ জ্বল্য প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণই কর্ত্তব্য, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে ; এই ধাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা হেতু হয় না। কারণ, উহাতে ব্যাঘাত-দোষ হইতেছে। কারণ, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধি-কর্ষকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে, আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ না হওয়ায় একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি অনিবার্য্য। তাহা হইলে পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "যুগপৎ জ্ঞানের অন্তুৎপত্তি মনের লিঙ্গ", এই কথার ব্যাঘাত হয়। যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি পূৰ্ব্বস্বীকৃত দিদ্ধান্ত। এখন তাহার ব্যাঘাতক বা বিরোধী হেতু বলিলে তাহা হেতু হইতে পারে না ; তাহা হেত্বাভাদ, স্নতরাং তদারা সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না । ভাষ্যকার পুর্ব্ধপক্ষ-বাদীর ভ্রমমূলক পূর্ব্ধপক্ষ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসন্নিকর্ব প্রত্যক্ষের কারণই নহে, ইহা

<sup>&</sup>gt;। অনেন প্রবাজনে দ্রির্থার্থন নিকর্ষ এব কারণং জ্ঞানস্ত, ন গুল্মেনঃসন্নিকর্ষ ইল্রিয়মনঃসন্নিকর্ষো বা জ্ঞান-কারণমনেনাক্তমিতি মহানো দেশমুতি।—তাংপর্যাধীকা ।

यिन वला इटेल, जांटा इटेल এখন মন:সংযোগের অপেক্ষা নাই, ইহা বলা হইল; जांटा इटेल একই সময়ে চাক্ষ্নাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে "যুগপৎ ক্লানের অন্তৎপত্তি মনের লিম্ব" এই পূর্কোক্ত হত্ত ব্যাহত হয়। ভাষ্যকার যে আত্মমনঃসংযোগ বিশিয়াছেন, উহার ছারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও বুঝিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইচ্জিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এইরূপ কথা ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থ্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন। স্বতরাং এখানে "আত্মমনঃসংযোগ" শব্দের দ্বারা ইক্রিয়মনঃসংযোগকেও ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা যায়। কেবল আত্মার সহিত মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের কারণ বলাতেই ঐ আপত্তির নিরাস হইয়াছে। ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া আত্মনঃসংযোগকে কারণ না বলিলে ঐ আপত্তি হইতে পারে না। স্থতরাং ভাষ্যকার যে আত্মমনঃসংযোগের উল্লেখ এখানে করিয়াছেন, উহা ইন্দ্রিয়াংযুক্ত মনের সহিত আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ। পরস্ত পূর্ব্বপক্ষবাদী আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণই নহে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ঘই প্রত্যক্ষে কারণ, এইরপ ভ্রমবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তিন স্ত্তের দার্ সিদ্ধান্তী তাহাই বলিয়াছেন, এইরূপ ভ্রমই এই পূর্ব্বপক্ষের মূল। ভাষ্যকার ঐ ভ্রম প্রকাশ করিয়া 🧳 পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যে আত্মনঃসংযোগ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্বার্থ ইক্রিম্বনঃসংযোগও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাৎপর্যা-টীকাকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ-ফ্তের উত্থাপন করিতে আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ, এই উভয়ের বিশেষ করিরাই উল্লেখ করিরাছেন। ইন্দ্রিয়মনঃদংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, নচেৎ যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত ভাষ্যকারও অন্তত্ত বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তৃতীরাধ্যারে মনঃপরীক্ষা-প্রকরণে স্থত্রকার ও ভাষ্যকার বিচারপূর্ব্বক দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা দ্রুপ্টব্য।

পূর্ব্বপক্ষী পক্ষান্তরে তাঁহার শেষ কথা বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাত তয়ে আত্মমনঃসংবোগাদিকেও প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহাদিগেরও উল্লেখ
কর্ত্তব্য, নচেৎ অসম্পূর্ণ কথন প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অনুপপত্তি, এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান হইল না,
উহা নিকত্তর হইয়াই থাকিল। মূলকথা, আত্মমনঃসংযোগাদিকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে পূর্ব্বোক্ত
ব্যাঘাত কারণ বলিলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উহাদিগের অনুল্লেথে পূর্ব্বপক্ষের-স্থিতি, ইহাই উভয় পক্ষে
পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য।

উন্দোত্তকর এই স্থত্তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী "ব্যাহতত্বাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তিন স্থত্তের পূর্ব্বোক্ত তিন স্থত্তের দ্বারা থবন আত্মমনঃসন্নিকর্ধের প্রত্যক্ষ কারণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন "জ্ঞানলিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি ও "তদ্বোগপদ্যলিঙ্গত্তাক্ত" ইত্যাদি স্থত্ত্বের ব্যাহত হইয়াছে। কারণ, ঐ ছই স্থত্তের দ্বারা আবার আত্মমনঃসনিকর্বকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে। স্কুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধ হওয়ায় ঐ স্কুত্বয়

ব্যাহত হইরাছে এবং যুগপৎ জ্ঞানের অনুংপত্তি দেখা যায় অর্থাৎ উহা অনুত্র-সিক্ষ। প্রত্যক্ষ মনঃসন্নিকর্ষের অপেক্ষা না থাকিলে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। তাহা হইলে দৃষ্টব্যাঘাত দোষ হয়। ২৯।

#### সূত্র। নার্থবিশেষ-প্রাবল্যাৎ॥৩০॥৯১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ব্যাঘাত নাই। অর্থবিশেষের প্রবলতা প্রযুক্ত ( স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ জন্মে, এ জ্বল্য প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্যের প্রাধান্তই বলা হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগাদির প্রাত্যক্ষ-কারণত্ব নিষেধ করা হয় নাই )।

ভাষা। নাস্তি ব্যাঘাতঃ, ন ছাত্মনঃসন্নিকর্ষত্ত জ্ঞানকারণত্বং ব্যভি-চরতি, ইচ্ছিয়ার্থসনিকর্ষত্ত প্রাধাত্তমুপাদীয়তে, অর্থবিশেষ-প্রাবল্যাদ্ধি স্থেব্যাসক্তমন্দাং জ্ঞানোৎপত্তিরেকদা ভবতি। অর্থবিশেষঃ কশ্চি-দেবেন্দ্রিয়ার্থঃ, তত্ত্ব প্রাবল্যং তীব্রতাপটুতে। তচ্চার্থবিশেষপ্রাবল্য-মিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষবিষয়ং, নাত্মমনদোঃ সন্নিকর্ষবিষয়ং, তত্মাদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মঃ প্রধানমিতি।

অসতি সংকয়ে প্রণিধানে চাসতি স্থপ্র্যাসক্তমনসাং যদিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাত্বৎপদ্যতে জ্ঞানং তত্র মনঃসংযোগোহিপি কারণমিতি মনসি ক্রিয়াকারণং বাচ্যমিতি। যথৈব জ্ঞাতুঃ থল্পয়মিচ্ছাজনিতঃ প্রযুদ্ধে মনসঃ
প্রেরক আত্মগুণ এবমাত্মনি শুণান্তরং সর্বস্থি সাধকং প্রবৃত্তিদোষজনিতমন্তি, যেন প্রেরিতং মন ইন্দ্রিয়েণ সম্বধ্যতে। তেন হৃপ্রের্থামাণে মনসি
সংযোগাভাবাজ্জ্ঞানানুৎপত্তী সর্বার্থতাহস্থ নিবর্ত্তিত, এবিতব্যক্ষাত্ম
শুলাগাং মনসাঞ্চ ততোহত্যস্থ ক্রিয়াহেতোরসম্ভাবাৎ শরীরেন্দ্রিয়বিয়য়াণামনুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ।

অনুবাদ। ব্যাঘাত নাই, ষেহেতু আত্মমনঃ-সন্নিকর্বের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব ব্যভিচারী হইতেছে না ( অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মমনঃ-সন্নিকর্বের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব নিষেধ করা হয় নাই ), ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বের প্রাধান্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু অর্থ- বিশেষের প্রাবল্যবশতঃ কোন সময়ে স্থ্যমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থবিশেষ কি না কোন একটি ইন্দ্রিয়ার্থ, তাহার প্রাবল্য
কি না তীব্রতা ও পটুতা। সেই অর্থবিশেষের প্রাবল্য ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষবিষয়ক,
আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষবিষয়ক নহে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের সহিতই পূর্বেবাক্ত
অর্থবিশেষ প্রাবল্যের বিশেষ সম্বন্ধ, আত্মনঃসন্নিকর্ষের সহিত উহার কোনই বিশেষ
সম্বন্ধ নাই), সেই ক্বল্য ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান।

(প্রশ্ন) সংকল্প না থাকিলে এবং প্রণিধান না থাকিলে স্কুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ববশতঃ বে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে মনঃসংযোগও কারণ, এ জত্য মনে ক্রিয়ার কারণ বলিতে হইবে। (উত্তর) জ্ঞাতার অর্থাৎ আজ্মার ইচ্ছাজনিত মনের প্রেরক এই প্রয়ত্ম যে প্রকারই আজ্মার গুণ, এই প্রকার আজ্মাতে সর্ববসাধক প্রারতি-দোষ জনিত অর্থাৎ কর্ম্ম ও রাগদেঘাদি-জনিত গুণান্তর আছে, যৎকর্ত্বক প্রেরিত হইয়া মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়। যেহেতু সেই গুণান্তর কর্ত্বক মন প্রের্যানাণ অর্থাৎ সংযোগাত্মকুল ক্রিয়াযুক্ত না হইলে সংযোগাত্মববশতঃ জ্ঞানের অন্তংপত্তি হওয়ায় এই গুণান্তরের সর্ব্যার্থতা অর্থাৎ সদস্য জত্য দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের কারণতা নিবৃত্ত হয় (থাকে না)। এই গুণান্তরের অর্থাৎ অদুষ্ট নামক আজ্মগুণবিশেষের দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের কারণত্ব ইচ্ছা করিতেও হইবে অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিতেও হইবে। যেহেতু অত্যথা (তাহা স্বীকার না করিলে) চতুর্ব্বিধ সৃক্ষাভূত পরমার্থগুলির এবং মনের তন্তিন্ন অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত অদৃষ্টরূপ গুণান্তর ভিন্ন ক্রিয়ার হেতুর সম্বন না থাকায় শরীর ইন্দ্রিয়ও বিষয়ের অনুৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অদৃষ্ট ব্যতীত পরমান্ত্র ক্রিয়া হইতে না পারায় পরমান্ত্রের সংযোগ-জন্য দ্ব্যবৃক্তাদি ক্রমে স্পৃষ্ট হইতে পারে না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তের পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিরাছেন। এই স্থতের ফলিতার্থ এই মে, পূর্ব্বে ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্তই বলা হইরাছে। আত্মমনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিরমনঃসংযোগ প্রতাক্ষ কারণই নহে, ইহা বলা হয় নাই, স্থতরাং ব্যাঘাত-দোষ হয় নাই। পূর্বে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ত কিরপে বলা হইরাছে, ইহা বুঝাইবার জন্ত মহর্ষি বলিরাছেন,— "অর্থবিশেষ-প্রাবলাং।" ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ কথার ব্যাখ্যার বলিরাছেন মে, অর্থবিশেষের প্রাবলাবশত্যই সমর্বিশেষে স্থেমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রতাক্ষবিশেষ জ্বন্মে। বেমন কোন তীত্র ধ্বনি বা স্পর্শ অর্থবিশেষ, তাহার তীত্রতা ও পটুতাই প্রাবল্য। ঐ তীত্রতা ও পটুতাবশত্যই ঐ ধ্বনি বা স্পর্শ ইক্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া স্থপ্রমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিরপ্র প্রত্যক্ষ হয়।

ঐ স্থলে আত্মমনঃসংযোগও কারণরূপে থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তীব্রতা ও পট্টতার সহিত তাহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ঐ তীব্রতা ও পট্টতা না থাকিলেও তথন আত্মমনঃসংযোগ হইতে পারিত। কিন্তু ঐ ধ্বনি বা স্পর্শের সহিত ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারিত না। অর্থবিশেষের পূর্ব্বোক্ত তীব্রতা ও পট্টতাবশতঃই তাহার সহিত তৎকালে ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় স্থপ্তমনা বা ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির অর্থবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে। স্কৃতরাং ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধাম, ইহা ব্বা যায়। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত "স্থপ্তব্যাসক্তমনসাং" ইত্যাদি স্থত্তের দারা ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রথায় বিষয়েই যুক্তি স্টনা করা হইয়াছে, উহার দারা প্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতির কারণত্ব নাই, ইহা বলা হয় নাই; স্কৃতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধরূপ ব্যাঘাত-দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে পূর্ব্বসংকর ও তৎকালীন প্রণিধান না থাকিলেও স্থপ্রমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বিষয়বিশেষের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, সেধানেও যদি আত্মমনঃসংযোগও কারণ্রপে আবশুক হয়, তাহা হইলে দেখানে আত্মার সহিত ও ইক্রিয়ের সহিত মনের সেই বিলক্ষণ সংযোগ কিরূপে হইবে ? আত্মার ক্রিয়া নাই, মনের ক্রিয়া জন্মই আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। কিন্তু মনের ক্রিয়ার কারণ সেথানে কি, তাহা বলিতে হইবে। যেখানে আত্মা ইচ্ছাপূর্বক প্রমত্নের দারা মনকে প্রেরণ করেন, দেখানে আত্মার ঐ প্রযত্নই মনের ক্রিয়া জন্মাইয়া তাহাকে আত্মার দহিত সংযুক্ত করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্বপ্ত বা ব্যাসক্তমনা ব্যক্তি ত প্রধল্পের দারা মনকে প্রেরণ করেন না, সেধানে আক্রমনঃসংযোগের জন্ম মনে ষে ক্রিয়া আবশুক, তাহা জন্মাইবে কে ? ভাষ্যকার এই প্রশ্ন স্নচনা করিয়া তত্ত্তরে বলিয়াছেন ষে, আত্মা ষেখানে ইচ্ছা করিয়া প্রষড়ের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, সেথানে তাঁহার ঐ প্রয়ত্ন ষেমন মনঃপ্রেরক অর্থাৎ মনে ক্রিয়ার জনক আত্মগুণ, এইরূপ আর একটি আত্মগুণ আছে, বাহা সর্ব্ধ-কার্য্যের কারণ এবং যাহা কর্ম্ম ও রাগ-ছেষাদি দোষ-জনিত। ঐ গুণাস্তরটিই পূর্ব্বোক্ত স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া আত্মার সহিত এবং ইক্রিয়ের সহিত মনকে সংযুক্ত করে। ভাষ্যকার এথানে অদৃষ্টরূপ আত্মগুণকেই তৎকালে মনে ক্রিয়ার কারণ গুণাস্তর বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে ষে, ঐ অদৃষ্টরূপ গুণান্তর জীবের স্থধাদি ভোগেরই কারণ বলিয়া জানা বায়, উহা মনের ক্রিয়ারও জনক, ইহার প্রমাণ নাই। এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে আবার বলিন্নাছেন যে, ঐ অদৃষ্টরূপ আত্মগুণ যদি মনে ক্রিয়া না জন্মায়, তাহা হইলে মনের সহিত আত্মা প্রভৃতির সংযোগ হইতে না পারায় তথন জ্ঞান জন্মিতে পারে না ; স্থতরাং ঐ অদৃষ্ট যে সর্বকার্য্যের কারণ, তাহা বলা ধায় না, উহার সর্বাকার্য্যজনকত্ব থাকে না। তাৎপর্যাটীকাকার এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন ষে, ভোগই অদৃষ্টের প্রধান প্রয়োজন, তজ্জ্য জন্ম ও আয়ু তাহার প্রয়োজন বা ফল। নিজের স্ক্রখ-হুঃখের অমুভূতিই ভোগ, তাহার আয়তন শরীর। মন অসংযুক্ত হইন্না ভোগ এবং ভোগের বিষয় স্থ্-তঃখ এবং তাহার ফারণ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। এ জন্ম মনঃসংযোগের কারণ বে মনের ক্রিরা, তাহার প্রতি অদৃষ্টকেই কারণ বলিতে হইবে। অন্তথা ঐ অদৃষ্টের সমস্ত জন্ম দ্রব্য, গুণ ও কর্মের প্রতি কারণতা থাকে না। পুর্কোক্ত মনের ক্রিয়ার প্রতি অদৃষ্ট কারণ না হইলে,

তাহার সর্ব্বকারণতা থাকিবে কিরুপে ? যদি বল, অদৃষ্টের ঐ সর্ব্বার্থতা বা সর্ব্বকারণতা না থাকিল, তাহাতে ক্ষতি কি ? এই জন্ম শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অদৃষ্টরূপ গুণাস্তরকে সর্ব্বকারণ বলিভেই হইবে; নচেৎ স্থন্ম ভূত যে চতুর্বিষ পরমাণু, তাহাদিগের এবং মনের ক্রিয়ার ঐ অদৃষ্ট ভিন্ন কোন হেতু সম্ভব না হওয়ায়, শরীর, ইক্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ ভোগের আয়তন, ভোগের কারণ ও ভোগ্য বস্তু জন্মিতে পারে না, এক কথায় সৃষ্টিই হুইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টির পূর্বে বে পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়া আবশুক, তাহার কারণ তখন কি হইবে ? যে জীবের ভোগের জন্ম স্টি, সেই জীবের অদৃষ্টই তথন ঐ ক্রিয়ার জনক বলিতে হইবে। জীবের ভোগ-নিম্পাদক ঐ ক্রিয়াতে আর কাহাকেও কারণ বলা যাইবে না। স্থতরাং স্ঠির মূলে জীবের অদৃষ্টরূপ গুণাস্তর, ইহা শ্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে অদৃষ্ট যে সর্বাকার্য্যের কারণ, ইহাও স্বীকার করিতে হইল। জীবের সমস্ত ভোগাই অদৃষ্টাধীন, স্থতরাং সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সকল কার্য্যই অদৃষ্ট-জন্ম। যে ভাবেই হউক, অদৃষ্টের সর্ব্বকারণত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। মূল কথাটা এই মে, স্থপ্ত ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির যে সহসা বিষয়বিশেষের সামন্ত্রিক প্রত্যক্ষ জন্মে, সেধানেও তাহার আত্মা ও ইক্সিয়ের সহিত মনের সংযোগ জন্মে। সেখানে তাহার অদৃষ্টবিশেষই মনে তথনই ক্রিয়া জন্মাইশ্বা, মনকে আত্মা ও ইন্দ্রিশ্ববিশেষের সহিত সংযুক্ত করে ; স্কুতরাং তথন আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের অভাব হয় না। ভাষ্যে পরমাণুকেই ভূতস্ক্র বলা হইয়াছে'। এখন প্রক্তুত কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই অসাধারণ কারণ, এ জন্ম প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা হইমাছে। আত্মনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ হইলেও, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় নাই। ইন্দ্রিয়মনঃসংবোগ অসাধারণ कात्रण रहेरलञ्ज, हेक्सित्रार्थ-मितकर्षहे व्यक्षान ; अहे जन्न राहे व्यक्षान कात्रराज्वहे जिल्लास कत्रा हहेसाहि । প্রতাক্ষের কারণমাত্রই প্রতাক্ষ-লক্ষণে বক্তবা নহে। আত্মমনঃসংযোগাদি কারণের দ্বারা প্রত্যক্ষের নির্দোষ লক্ষণ বলাও ধার না। স্কৃতরাং ইক্তিয়ার্থ-সনিকর্ষরূপ অসাধারণ কারণের **ছারাই প্রত্যক্ষের লক্ষণ** বলা হইয়াছে। স্থতরাং অসম্পূর্ণ বচন হয় নাই, তৎপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অমুপপত্তিও নাই ॥৩০॥

## সূত্র। প্রত্যক্ষমনুমানমেকদেশগ্রহণাত্রপলব্ধেঃ॥৩১॥৯২॥

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) প্রভাক্ষ অনুমান, অর্থাৎ প্রভাক্ষ নামে কোন প্রমাণান্তর নাই, যাহাকে প্রভাক্ষ প্রমিতি বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ অনুমিতি। কারণ, গ্রকদেশ গ্রহণহেতুক অর্থাৎ বৃক্ষাদির কোন অংশবিশেষের জ্ঞান-জন্ম (বৃক্ষাদির) উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। যদিদমিন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্বান্ত্ৎপদ্যতে জ্ঞানং বৃক্ষ ইত্যেতৎ

১। অণুনাং বিশেষণং ভূতহক্ষাণামিতি।—ভাৎপর্যারীকা।

কিল প্রত্যক্ষং, তৎ খলুমুমানমেব, কম্মাৎ ? একদেশগ্রহণাদ্রক্ষস্থোপলব্বে:। অর্বাণ্ভাগময়ং গৃহীত্বা বৃক্ষমুপলভতে, ন চৈকদেশো বৃক্ষঃ
তত্ত্ব যথা ধূমং গৃহীত্বা বহ্নিমনুমিনোতি তাদৃগেব ভবতি।

কিং পুনগৃহমাণাদেকদেশাদর্থান্তরমনুমেয়ং মন্ত্রদেশ প্রেরনমূহপক্ষে অবয়বান্তরাণি, দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে তানি চাবয়বী চেতি। অবয়বসমূহপক্ষে তাবদেকদেশগ্রহণাদ্রক্ষবুদ্ধেরভাবঃ, নাগৃহমাণমেকদেশান্তরং
রক্ষো গৃহমাণৈকদেশবদিতি। অথিকদেশগ্রহণাদেকদেশান্তরানুমানে
সমুদায়প্রতিসন্ধানাৎ তত্র রক্ষবুদ্ধিঃ ? ন তর্হি রক্ষবুদ্ধিরনুমানমেবং সতি
ভবিতুমইতীতি। দ্রব্যান্তরোৎপত্তিপক্ষে নাবয়ব্যনুমেয়োহকৈদ্দশসন্ধন্ধস্থাগ্রহণাদ্গ্রহণে চাবিশেষাদনুমেয়ত্বাভাবঃ। তত্মাদ্রক্ষবুদ্ধিরনুমানং
ন ভবতি।

অসুবাদ। এই যে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্য-হেতুক "বৃক্ষ" এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঐ প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, কিন্তু তাহা অনুমানই। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ "বৃক্ষ" এই প্রকার পূর্বেবাক্ত জ্ঞান অনুমানই কেন ? (উত্তর) যেহেতু একদেশের জ্ঞান-জ্ঞা বৃক্ষের উপলব্ধি-হয়। এই ব্যক্তি অর্থাৎ বৃক্ষের উপলব্ধিকারী ব্যক্তি অর্বাগ্ভাগ অর্থাৎ বৃক্ষের সন্মুখবর্ত্ত্ত্বী অংশ গ্রহণ করিয়া বৃক্ষকে উপলব্ধি করে। একদেশ (বৃক্ষের সেই একাংশ) বৃক্ষ নহে। সেই স্থলে যেমন ধূমকে গ্রহণ করিয়া বৃক্তিকে অনুমান করে, সেইরূপই হয় [অর্থাৎ বহি হইতে ভিন্ন পদার্থ ধূমের জ্ঞান-জন্ম বহির জ্ঞান যেমন সর্ব্বমতেই অনুমিতি, তক্রপ বৃক্ষ হইতে ভিন্ন পদার্থ বৃক্ষের একদেশের জ্ঞান-জন্ম যে বৃক্ষের জ্ঞান হয়, তাহাও পূর্বেবাক্ত বহ্নি-জ্ঞানের ন্যায় হওয়ায় অনুমিতি, ঐ বৃক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বলিয়া কোন পৃথক্ জ্ঞান নাই]।

ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিবার জন্য প্রশ্নপূর্ববক ত্নই মতে তুইটি পক্ষ গ্রাহণ করিতেছেন।

গৃহমাণ একদেশ হইতে ভিন্ন কোন্ পদার্থকে অনুমেয় মনে করিভেছ ? (অর্থাৎ পূর্ববিশক্ষবাদীর মতে পূর্বেবাক্ত স্থলে রক্ষের প্রত্যক্ষ অংশ ভিন্ন কোন্ পদার্থ অনুমেয় ?) অবয়বসমূহ পক্ষে অর্থাৎ পরমাণুরূপ অবয়বসমূহই বৃক্ষ, উহা ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, এই মতে অবয়বাস্তর-গুলি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অবয়বগুলি ( অনুমেয় বলিতে হইবে )। দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে অর্থাৎ পরমাণুসমূহই বৃক্ষ নহে, পরমাণুর দারা দ্যাণুকাদিক্রমে বৃক্ষ নামক অবয়বী দ্রব্যাস্তরেরই উৎপত্তি হয়, এই মতে সেই (পূর্ব্বোক্ত) অবয়বাস্তরগুলি, এবং অবয়বীও (অনুমেয় বলিতে হইবে )।

্রিখন এই উভয় পক্ষেই দোষ প্রদর্শন করিয়া পূর্ববিপক্ষ নিরাস করিতেছেন। বিষ্ণাবসমূহ পক্ষে একদেশের গ্রহণ জন্ম বৃক্ষ-বৃদ্ধি হয় না। (কারণ) গৃহ্মাণ একদেশের ন্যায় অগৃহ্মাণ একদেশান্তর রক্ষ নহে [ অর্থাৎ অবয়বসমষ্টিই বৃক্ষ, এই মতে ঐ সমষ্টির একাংশ রক্ষ নহে, সম্মুখবর্ত্তী যে একাংশের প্রথম গ্রহণ হয়, তাহা যেমন বৃক্ষ নহে, তজ্ঞপ অনুমেয় অপর একাংশও বৃক্ষ নহে; স্থভরাং একদেশের জ্ঞান-জন্ম যে অপর একদেশের জ্ঞান, তাহা বৃক্ষের জ্ঞান বলা যায় না। তাহা হইলে বৃক্ষের একদেশের গ্রহণ-জন্ম বৃক্ষের উপলব্ধি হয়, উহা বৃক্ষের অনুমিতি, ইহাও বলা গেল না।

পূর্ববপক্ষ) একদেশের গ্রহণ-হেতুক একদেশাস্তারের অনুমান হইলে, সমুদায়ের প্রতিসন্ধানবশতঃ তাহাতে বৃক্ষ-বৃদ্ধি হয় ? অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্তী অংশ দেখিয়া অপর অংশের অনুমান করে, তাহার পরে ঐ দুই অংশের প্রতিসন্ধান জ্ঞান-জ্বন্য "ইহা বৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান করে। (উত্তর) না। তাহা হইলে (অর্থাৎ যদি এক অংশের দর্শন-জন্ম অপর অংশের অনুমান করিয়া, শেষে ঐ উত্তর অংশের প্রতিসন্ধান করিয়াই তাহাতে বৃক্ষ-বৃদ্ধি করে, এইরূপ হইলে) বৃক্ষবৃদ্ধি অনুমান হইতে পারে না।

স্ত্রবাস্তরোৎপত্তি পক্ষে অর্থাৎ পরমাণুসমন্তিবিশেষই বৃক্ষ নহে, বৃক্ষ নামে অবয়বী ব্রুষাস্তরই উৎপন্ন হয়, এই মতে অবয়বী অনুমেয় হয় না। কারণ, (পূর্ববিপক্ষীর মতে) একদেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই অবয়বীর গ্রহণ হয় না, গ্রহণ হইলেও বিশেষ না থাকায় (অবয়বীর) অনুমেয়ত্ব থাকে না (অর্থাৎ তাহা হইলে একদেশের প্রত্যক্ষকে অবয়বীর প্রত্যক্ষই স্বীকার করিতে হয়); অতএব বৃক্ষ-বৃদ্ধি অনুমান হয় না।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষায় প্রথমে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের পরীক্ষা করিয়া, এখন প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণাস্তর নাই, যে জানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাহা অহমান, এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া মহর্ষি তাঁহার উদিষ্ট ও লক্ষিত প্রতাক্ষ-প্রমাণের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতেছেন। বৃক্ষের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিরের সংযোগ হইলে "বৃক্ষ" এই প্রকার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বৃক্ষের চাক্ষ্য প্রত্যক্ষ বলা হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, ঐ বৃক্ষ-বৃদ্ধি বস্ততঃ অনুমান; কারণ, বৃক্ষের দর্বাংশ কেহ দেখে না, সন্মুখবর্তী অংশ দেখিয়াই বৃক্ষ বলিয়া বৃঝে। সন্মুখবর্তী অংশ বৃক্ষের একদেশ, উহা বৃক্ষ নহে; স্মৃতরাং উহার জ্ঞানকে বৃক্ষ্প্রান বলা যায় না; উহার জ্ঞানজন্ম বৃক্ষের জ্ঞান ধ্যের জ্ঞানজন্ম বৃক্ষির জ্ঞানজন্ম বৃক্ষের জ্ঞান ধ্যের জ্ঞানজন্ম বৃক্ষির জ্ঞানজন্ম বৃক্ষের অব্যার উহাকে অনুমিতিই বলিতে হইবে। ঐস্বলে "বৃক্ষ" এই প্রকার জ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত বা কথিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ নহে। ঐরপ প্রত্যক্ষ অলীক। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে ক্লাবহৃত প্রত্যক্ষের উরেথ করিয়া "কিল" শক্ষের দ্বারা উহার অলীকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। "কিল" শক্ষ অলীক অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

🔭 মহর্ষি পরবর্তী দিদ্ধাস্ত-স্ত্তের দ্বারা এই পূর্বপক্ষের নিরাদ করিলেও, ভাষ্যকার প্রকারাস্তরে এখানে এই পূর্ব্রপক্ষ নিরাদ করিবার জন্ম প্রশ্ন করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ-জন্ম কোন্ পদার্থা-স্তবের অমুমান হয় ? অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী যে বৃক্ষজ্ঞানকে অন্তমিতি বলেন, তাহাতে দেখানে তাঁহার মতে অমুমেন্ন কি ? বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে কতকগুলি পরমাণ্সমষ্টিই বৃক্ষ। পরমাণ্সমষ্টি ভিন্ন বুক্ষ বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই। তাঁহারা অবয়বদমষ্টি হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন নাই। পূর্ব্নপক্ষবাদী এই মতাবলম্বী হইলে বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ-জন্ম অর্থাৎ সমুখবর্তী কতকগুলি অবয়ব দেখিয়া পরভাগ অর্থাৎ অপর দেশবর্তী অবয়বগুলিই অন্তমেয় বলিবেন। তাহা হইলে রক্ষ অনুমেয় হইল না; কারণ, বৃক্ষের সমুখবতী দৃশুমান অংশের স্থায় পূর্ব্বপক্ষীর মতে অনুমেয় অপর অংশও বৃক্ষ নহে। তাঁহার মতে কতকগুলি অবয়ব-সমষ্টিই বৃক্ষ, সেই সমষ্টির অন্তর্গত অপর কোন সমষ্টি বা অংশবিশেষ বৃক্ষ নহে, স্থভরাং প্রভাক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত বৃক্ষ-জ্ঞানকে তিনি অনুমিতি বুলিতে পারেন না। তাঁহার মতে বস্তুতঃ বৃক্ষের অনুমিতি হয় না, বৃক্ষের অদৃশু অংশেরই অনুমিতি হয়। বৃক্ষের সেই অংশবিশেষকে বৃক্ষ বলিলে দৃগুমান অংশকেও বৃক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে বৃক্ষ দেখিয়া বৃক্ষের অনুমান হয়, এই কথা বলিয়া উপহাসাম্পদ হইতে হইবে। ফল কথা, বৃক্ষের কোন অংশবিশেষকে পূর্ব্বপক্ষবাদী যথন কিছুতেই বৃক্ষ বলিতে পারিবেন না, তথন ঐ অংশবিশেষের অনুমানকে বৃক্ষের অনুমান ৰলিতে পারিবেন না।

পরবর্তী কালে কোন সম্প্রদার মহর্ষি গোতমের এই পূর্ব্ধপক্ষকে সিদ্ধান্তরূপে আশ্রয় করিয়া প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন করিতেন যে, বৃক্ষের সম্ম্ববর্তী ভাগ দেখিয়া প্রথমে পরভাগেরই অনুমান করে, বৃক্ষের অনুমান করে না; পরভাগের অনুমান করিয়া পূর্ব্বভাগ ও পরভাগের অর্থাৎ সর্বাংশের প্রতিসন্ধানপূর্ব্বক শেষে 'বৃক্ষ' এইরূপ জ্ঞান করে; ঐ জ্ঞানও অনুমান; স্মৃতরাং প্রভাক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত "বৃক্ষ্" ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান অনুমানে অন্তর্ভুত হওয়ায়, প্রভাক্ষ নামে কোন অতিরিক্ত প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার শেষে এই পূর্ব্বপক্ষেরও অবতারণা করিয়া, এখানে তাহার নিরাস করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোত্বরও অপর সম্প্রদারের মত বলিয়াই শেষে এই মতের ( এই পূর্ব্বপক্ষের)

উল্লেখপূর্ব্বক ইহার নিরাদ করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার কিন্ত প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই পূর্ব্বাক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ "অবয়বী" বলিয়াকোন পদার্থ নাই। অবয়বগুলিই পারমাথিক বস্তু। তল্মধ্যে কতকগুলি অবয়ব দেখিয়া তৎসম্বন্ধ অপর অবয়বগুলির অয়মান করিয়া, শেষে দর্ব্বাবয়বের প্রতিদন্ধান জন্ত 'রুক্ষ' ইত্যাদি প্রকার যে জ্ঞান করে, তাহা অয়মানই; স্কৃতরাং প্রমাণ-বিভাগস্থ্যে প্রত্যক্ষকে যে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা ছইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার এই প্রকারে সমর্থিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করিতে : শংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ বলিলেও বৃক্ষত্রানকে অয়মান বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষ দিলান্তরূপে আশ্রম্ম করা হইয়াছে, তাহা নিরস্তই আছে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদী কোনরূপেই বৃক্ষজ্ঞানকে অয়মান বলিয়া প্রেতিপন্ন করিতে পারিবেন না।

উদ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। <mark>তিনি প্রথমে বলিয়াছেন</mark> ষে, রক্ষের কোন অংশবিশেষ বথন রক্ষ নহে, তথন একাংশ দেখিয়া অপরাংশের অনুমানকে বৃক্ষের অন্থমান বলা ধাইবে না। ধদি বল, বৃক্ষের অংশগুলির প্রতিসন্ধান জন্ম শেষে "বৃক্ষ" এই-রূপ জ্ঞান জ্বিতে পারে. কিন্তু তাহা হইলেও ঐ বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলা ধাইবে না। কারণ, ধদি "ৰূক্ষোহয়মৰ্কাগ্ভাগৰত্বাৎ" এইকপে অৰ্থাৎ "এইটি বৃক্ষ, যেহেতু ইহাতে সমু**ধৰতী ভাগ আছে"** এইরূপে যদি অমুমান করিতে হয় তাহা হইলে ঐ অনুমানের আশ্রয় বৃক্ষ কি, তাহা ব্ঝিতে হইবে। কারণ, যাহাতে সন্মুথবর্তী ভাগরূপ ধর্ম বুঝিয়া অন্মান করিতে হইবে, সেই ধর্মীর জ্ঞান পূর্ব্বেই আবশুক, নচেৎ কিছুতেই তাহাতে অনুমান হইতে পারে না। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর মতে ধখন কতক-গুলি পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন বস্তু নাই, তথন তাঁহার মতে বৃক্ষক্রপ ধর্মীর জ্ঞান হইতেই পারিবে না—উহা অলীক। প্রমাণ্-সমষ্টিরূপে বৃক্ষের জ্ঞান স্বীকার করিয়া লইলেও পুর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধান-জন্ম বৃক্ষ-জ্ঞানকে অনুমান বলা যায় না। কারণ, অনুমানে ঐক্বপ প্রতিসন্ধান আবশুক নাই। ঐরূপ প্রতিদন্ধানপূর্বক কোথায়ও অনুমান হয় না—হইতে পারে না। প্রতিদন্ধান জ্ঞান পর্য্যন্ত জন্মিলে ঐ অবস্থায় অনুমানের কোন আবশুকতাও থাকে না। আর **প্রতিসন্ধান** স্বীকার করিলেও বৃক্ষের সর্বাংশে প্রতিসন্ধান হয় না, বৃক্ষেও প্রতিসন্ধান হয় না। কারণ, অন্ত্রমানকারী বৃক্ষের একদেশ দেথিয়া সমূদায়কে বুঝে না, বৃক্ষকেও বুঝে না, কিন্তু সমূদায়ীকেই বুঝে, ইহাই বলিতে হইবে। কেন না, পূর্ব্নপক্ষবাদীরা সমুদায়ী ভিন্ন অর্গাৎ অবন্ধব ভিন্ন সমুদায় ( অবয়বী ) স্বীকার করেন না। স্কুতরাং সমুদায়ের প্রতিসন্ধান তাঁহাদিগের মতে অসম্ভব। সমুদান্ত্রের সতা না থাকাতেও তাহার অনুমান অসম্ভব। এবং প্রথমে রক্ষের সমুখবর্তী ভাগ দেখিয়া অপর ভাগের অনুমান্ত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বভাগের সহিত পরভাগের গাঞ্চিনি**ক্তর** সম্ভব হয় না। অনুমানকারী ঐ পূর্বভাগ ও পরভাগ দেখে নাই, কেবল পূর্ববভাগই দেখিয়াছে, স্কুতরাং পূর্ব্দপক্ষীর মতে পরভাগের দর্শন না হওয়ায় ঐ ভাগদ্বয়ের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবনিক্তর কোনরপেই সম্ভব হয় না। এবং সম্মুখব হাঁ ভাগ ও পরভাগে ধর্ম্ম-শর্মি ভাব না থাকায় "অর্ব্বাগ্ভাগঃ

পরভাগবান্" ইত্যাদি প্রকারেও অন্তমিতি হইতে পারে না। বৃক্ষের পরভাগ তাহার পূর্বভাগের ধর্ম নহে, পূর্বভাগেও পরভাগের ধর্ম নহে।

ঁউন্দ্যোতকর এইরূপ বহু কথা বনিয়া, শেষে পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত প্রতিসন্ধান জ্ঞানজন্ম বৃক্ষবৃদ্ধি খণ্ডন করিতে বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী যখন অবয়বসমাষ্ট ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করেন না, তখন তাঁহার প্রতিসন্ধান হইতে পারে না! অবয়বদম্যের প্রতিসন্ধান জন্মও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। যেখানে এক পদার্থের জ্ঞান হইয়া অপর পদার্থের জ্ঞান জন্মে, দেখানে পরে দেই ব্যক্তিরই পূর্বজ্ঞানের বিষয়কে অবলম্বন করতঃ অপর পদার্থবিষয়ে যে সমূহালম্বন একটি জ্ঞান, তাহাই এঝানে প্রতিসন্ধান-জ্ঞান'। যেমন "আমি রূপ উপলব্ধি করিয়াছি, রুপও উপলব্ধি করিয়াছি" এইরূপ বলিলে রূপ রুসের প্রতিসন্ধান হইয়াছে, ইহা বলা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পূর্ব্বে বৃক্ষের সমুখবতী ভাগের দর্শন হয়, পরে তজ্জ্য পরভাগের অনুমান হয়। তাহা হইলে উহার পরে "পুর্বভাগপরভাগৌ" অর্থাৎ "সমুখবন্তী ভাগ ও পরভাগ" এইরূপই প্রতিসন্ধান-জ্ঞান হইতে পারে, দেখানে "বৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান কিরূপে হইবে ? তাহা কিছুতেই হুইতে পারে না । সমুধবর্ত্তী ভাগও বৃক্ষ নহে, পরভাগও বৃক্ষ নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। স্তরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঐ পূর্ব্বভাগ ও পরভাগ-বিষয়ক প্রতিসন্ধান-জ্ঞানকেও তিনি বৃক্ষজ্ঞান বলিতে পারিবেন না। ঐ ভাগদ্বয়ের প্রতিসন্ধানে ঐ ভাগদ্বয়কেই লোকে বৃক্ষ বলিয়া ভ্রম করে, ইহাই শেষে পূর্ব্ধপক্ষবাদীর বলিতে হইবে। কিন্ত তাহা হইলে ঐ বৃক্ষজ্ঞানকে অমুমান বলা বাইবে না। কারণ, প্রমাণ বথার্থ জ্ঞানেরই সাধন হয়। অমুমান-প্রমাণের দারাই বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, এই পক্ষ রক্ষা করিতে হইলে ঐ বৃক্ষ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যাইবে না। আর যদি দর্কতিই বৃক্ষজ্ঞান পুর্কোক্তরূপে ভ্রমই হইতেছে, দর্কত্র অনুমানাভাদের দ্বারা অথবা অন্ত কোন প্রমাণাভাসের ঘারাই বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, ইহাই অগত্যা বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পারিবে না। कांत्रन, राथार्थ तृक्ष-ब्लान এको ना थाकित्ल तृक्षविषयक जम ब्लान वला यात्र ना । अभारतंत्र चाता বৃক্ষবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান জ্মিলে তদ্ঘারা বৃক্ষ কি, ইহা বুঝা যায় এবং কোন্ পদার্থ বৃক্ষ নতে, ইহাও ব্ঝিয়া বৃক্ষ ভিন্ন পদার্গে বৃক্ষ-বৃদ্ধিকে ভ্রম বলিয়া বৃঝিয়া লওয়া বায়। পূর্ব্ধপক্ষ-বাদীর মতে বৃক্ষ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ না থাকিলে তদবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অলীক, স্মুতরাং তদিষয়ে ভ্রম জ্ঞানও সর্ব্বথা অসম্ভব।

অবয়বদমন্টি হইতে পৃথক্ বৃক্ষ নামে অবয়বী দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, এই মতেও ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বী অনুমেয় হয় না। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, একদেশরূপ অবয়বের সহিত

<sup>&</sup>gt;। ৰচ্চেদম্চাতে প্ৰতিসন্ধানপ্ৰতায়জা বৃক্ষবৃদ্ধিরিতি তদমূক্তং বৃক্ষস্তাসিদ্ধপ্রনাজাপগনাৎ ন প্রতিসন্ধানং। প্রতিসন্ধানং হি নাম পূর্বপ্রতায়ানুরপ্লিতঃ প্রতায়ঃ পিওাল্করে ভবতি। যথা রূপঞ্চ নরোপলন্ধং রসন্কেতি। ভবৎ-পক্ষে পুনরবর্ধাগ্ভাগং গৃহীতা পরভাগমনুমায় অব্ধাগ্ভাগপরভাগে ইভ্যেতাবান্ প্রতিসন্ধানপ্রতারা বৃক্তঃ, বৃক্ষবৃদ্ধিত্ত কৃতঃ? ন তাবদব্ধাগ্ভাগো বৃক্ষো ন পরভাগ ইতি। অব্ধাগ্ভাগপরভাগেরোলাবুক্তৃতরোধা বৃক্ষবৃদ্ধিঃ সা অতিমিংত্তিতি প্রতারো নামুমানাদ্ভবিতুম্বতীতি। প্রমাণস্থ বধাভূতার্পরিচ্ছেদক্ষাৎ ইত্যাদি।—স্থার্যাইকিঃ

à

সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর জ্ঞান নাই। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতে যথন অমুমানের পূর্ব্বে বৃক্ষরূপ অবয়বীর কোনরূপ জ্ঞান নাই, কেবল অবয়ববিশেষেরই জ্ঞান আছে, তথন ঐ বৃক্ষ বিষয়ে অনুমান অসম্ভব। যে পদার্থ একেবারে অপ্রাসিদ্ধ বা অনুমানকারীর অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ক অনুমান কোনরূপেই হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন ষে, অবয়ব-জ্ঞান হইলেই অবয়বী বুক্ষের জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অবয়ব-জ্ঞান হইতে অবয়বী বুক্ষের জ্ঞানে কোন বিশেষ না থাকায়, অবয়বের স্থায় অবয়বী বৃক্ষকেও প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। তাহা হইলে অবয়বীকে আর অনুমেয় বলা গেল না—অবয়বীর অনুমেয়ত্ব থাকিল না। স্থতরাং এ মতেও বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলা যায় না। উদ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষের সমুপবর্জী ভাগ যেমন ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হুইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ ঐ সময়ে বৃক্ষও ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হুইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হুইয়াও যদি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্নমেয় হয়, তাহা হইলে সন্মুখবর্তী ভাগও অন্নমেয় বল না কেন ? তাহা বলিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের কথাই ব্যাহত হইয়া যায়। কারণ, সন্মুখবর্তী ভাগ দেখিয়া বুক্ষের অনুমান হয়, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। যদি ঐ কথা ত্যাগ করিয়া সর্বাংশেই অনুমান বলেন, তাহাও বলিতে পারিবেন না। কারণ, অন্থমানের পূর্বের ধর্মীর জ্ঞান না থাকিলে অন্থমান হইতে পারে না। বৃক্ষের অন্ত্যানের পূর্ব্বে কোন ধর্মী বা আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে কিরুপে অনুমান হইবে ? অন্তরূপ কোন অনুমানও এথানে সম্ভব হয় না। মহর্ষির সিদ্ধান্ত-হত্ত-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতে সকল কথা পরিস্ফৃট হইবে ॥৩১॥

ভাষ্য। একদেশগ্রহণমাজিত্য প্রত্যক্ষসামুমানত্বমূপপাদ্যতে, তচ্চ— সূত্র। ন, প্রত্যক্ষেণ যাবতাবদপু্যুপলস্তাৎ ॥৩২॥৯৩॥

অমুবাদ। একদেশের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রভ্যক্ষের অমুমানক উপপাদন করা হইতেছে—তাহা কিন্তু হয় না, ( অর্থাৎ প্রভাক্ষ অমুমানই, প্রভাক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণ নাই, ইহা উপপাদন করা য়য় না ) কারণ, প্রভাক্ষ প্রমাণের ছারা ষে কোন অংশেরও উপলব্ধি হইতেছে [ অর্থাৎ রক্ষের সম্মুখবর্ত্তী ভাগের প্রভাক্ষই হয়, ইহা য়খন পূর্ববিপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন প্রভাক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণই নাই, এই পূর্ববিপক্ষ সর্ববিধা অযুক্ত, ব্যাহত ]।

ভাষ্য। ন প্রত্যক্ষমনুমানং, কশ্মাৎ ? প্রত্যক্ষেণিবোপলম্ভাৎ।
যৎ তদেকদেশগ্রহণমাঞ্জীয়তে, প্রত্যক্ষেণাদাবুপলম্ভঃ, ন চোপলম্ভো
নির্বিষয়োহন্তি, যাবচ্চার্থজাতং তক্স বিষয়স্তাবদভানুজ্ঞায়মানং প্রত্যক্ষব্যবস্থাপকং ভবতি। কিং পুনস্ততোহস্তদর্থজাতং ? অবয়বী সমুদায়ো বা।
ন চৈকদেশগ্রহণমনুমানং ভাবয়িতুং শক্যং হেত্বভাবাদিতি।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ অনুমান নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণই নাই, উহা বস্তুতঃ অনুমান, ইহা বলা ধায় না। ( প্রশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু প্রত্যক্ষের দারাই উপলব্ধি হয়। (বিশদার্থ) সেই ষে একদেশ গ্রহণকে অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্ত্তী ভাগের উপলব্ধিকে আশ্রয় করা হইতেছে, প্রত্যক্ষের দারা এই উপলব্ধি হয়। বিষয়হীন উপলব্ধি নাই অর্থাৎ উপলব্ধি হইলেই অবশ্য তাহার বিষয় আছে, স্বীকার করিতে হইবে। যাবৎ পদার্থসমূহ অর্পাৎ বৃক্ষাদির ষভটুকু অংশ সেই ( পূর্ব্বোক্ত ) উপলব্ধির বিষয় হয়, তাবৎ পদার্থসমূহ স্বীক্রিয়মাণ হইয়া (এ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে অবশ্য স্বীকৃত হইয়া) প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকৃত অংশই প্রত্যক্ষের সাধক হইতেছে। (প্রশ্ন) ভাহা হইতে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রভাক্ষ বিষয়-পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থ (সেখানে) কি ? (উত্তর) অবয়বী অথবা সমুদায় অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টি হইতে ভিন্ন দ্রব্যান্তর অথবা বৌদ্ধ সম্মত অবয়ব-সমপ্তি। একদেশের জ্ঞানকেও অনুমিতি রূপ করিতে পারা যায় না<sup>?</sup>। কারণ, হেতু নাই [ অর্থাৎ বৃক্ষের একদেশের জ্ঞানও অনুমান-প্রমাণের দারা হয়, তাহাতেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যক নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহাতে অনবস্থা-দোষের প্রসঙ্গবশতঃ অমুমানের হেতু পাওয়া यात्र ना ।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্ত্রের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ যথন প্রত্যক্ষ বিদ্যা পূর্ব্বপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তথন প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অমুমিতি, উহা বন্ধতঃ প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বিদ্যা পৃথক্ কোন জ্ঞান বা প্রমাণই নাই,
এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত। প্রত্যক্ষ বিদ্যা যদি পৃথক্ কোন জ্ঞান বা প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে
বক্ষের একদেশ দেখিয়া বৃক্ষের অনুমান হয়, এ কথা বলা যায় কিরপে? অনুমানকারী যে বৃক্ষের
একদেশ গ্রহণ করেন, তাহা ত প্রত্যক্ষই করেন? এবং সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্তই পূর্ব্বপক্ষবাদীর
মতে বৃক্ষের অনুমান হয়। স্করাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দারাই তাহার নিজের
উক্ত প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অনুমান" এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হইয়া গিয়াছে।
অবশ্রু যদিও সিদ্ধান্তে বৃক্ষরপ অবয়বীরও প্রত্যক্ষ স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্ত স্ক্রকার
মহর্ষি এই স্ত্ত্রের দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর বথানুসারেই প্রথমে বলিয়াছেন যে, "যাবৎ তাবৎ" অর্থাৎ
যে-কোন অংশেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা উপলব্ধি যথন পূর্ব্বপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তথন
পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ বলা যায় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষর অনুবাদ করিয়া "ভচ্চ" এই

১। অনুমিতিরমুমানং। ভাবত্তিত্ব কর্ব্ব — ভাবপর্বাচীকা।

কথার সহিত যোগে এই সিদ্ধাস্ত-স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ "তচ্চ" এই কথার সহিত স্থ্রোক্ত "ন" এই কথার যোজনা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, একদেশের যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ, ঐ উপলব্ধির অবশ্র বিষয় আছে। কারণ, বিষয় না থাকিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। বৃক্ষ বা তাহার অবয়বসমষ্টি ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার না করিলেও বৃক্ষের যতটুকু অংশ ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া অবশু স্বীকার করিতে হইবে, ততটুকু অংশই ঐ প্রতাক্ষ উপলব্ধির বিষয়রূপে স্বীকৃত হওয়ায়, তাহাই প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইবে অর্থাৎ তাহাই প্রত্যক্ষ নামে যে পৃথক্ জ্ঞান ও প্রমাণ আছে, ইহার সাধক হইবে। হৃতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীরও প্রভাক নামে পৃথক্ জ্ঞান ও প্রমাণ অবশু স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির বিষয় অংশ হইতে ভিন্ন পদার্থ সেধানে কি আছে, যাহাকে পুর্ব্ধপক্ষবাদী অহুমেয় বলিবেন ? ভাষ্যকার তাহা দেখাইবার জন্ম ঐ প্রশ্ন করিয়া তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, অবয়বী, অথবা সমুদায়। অর্থাৎ বাঁহারা অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ অবয়বী স্বীকার করেন, তাহাদিগের মতে ঐ অবরবীকেই অনুমেয় বলা যাইবে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় অবয়ব-সমুদায় অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী স্বীকার করেন নাই; স্থতরাং দে মতে ঐ পরমাণুদুমষ্টিকেই অনুমেয় বলা যাইৰে। ভাষ্যকার পূর্ব্ব-স্থত্র-ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অমুমেয় বিচার করিয়া, যে সকল অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ভাহা এথানে চিস্তনীয় নহে। এথানে তাঁহার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ধপক্ষবাদী বৃক্ষের একদেশ গ্রাহণ জন্ম বৃক্ষরপ অবয়বীকেই অহুমেয় বলুন, আর অবয়বী না মানিয়া অবয়বসমষ্টিকেই অহুমেয় বলুন, সে বিচার এথানে কর্ত্তব্য মনে করি না। প্রত্যক্ষ বিষয় অংশবিশেষ হইতে পৃথক্ অবয়বী অথবা পরমাণ্সমষ্টি যাহাই থাকুক এবং অহুমেয় হউক, বৃক্ষাদির অংশবিশেষকে যথন প্রভ্যক্ষ বলিয়াই স্বীকার করা হইতেছে, তথন প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণই নাই, প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অমুমিতি, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্দেশবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দারাই বাধিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত-তয়ে যদি শেষে বলেন যে, বৃক্ষের একদেশ গ্রহণও
অহমান; অহমানের ঘারাই বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা বৃক্ষের অহুমান করে, কুত্রাপি
প্রত্যক্ষ বলিয়া পৃথক্ কোন জ্ঞান স্বীকার করি না। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও নিরাস করিতে
ধলিয়াছেন যে, একদেশজ্ঞানকে অহুমানাত্মক করা যায় না। কারণ, হেতু নাই। ভাষ্যকারের
গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অহুমানের ঘারা একদেশের গ্রহণ করিতে হইলে, যে হেতু আবশুক হইলে,
তাহারও অবশু অহুমানের ঘারাই জ্ঞান করিতে হইবে। কারণ, পূর্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষ নামে কোন
পূথক্ প্রমাণই মানেন না। এইরূপ ঐ হেতুর অহুমানে যে হেতু আবশুক হইবে, ভাহারও জ্ঞান
অহুমানের ঘারাই করিতে হইবে। ভাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে অহুমানের ঘারা হেতু নিশ্চয় করিয়া,
তাহার ঘারা একদেশের জ্ঞান করিতে অন্বত্যদোষ হইয়া পড়িবে। তর্মানমাত্রেই হথন হেতু
জ্ঞান আবশুক, নচেৎ অহুমানই হইতে পারে না, তথন ঐ হেতু জ্ঞানের জ্ঞা অহুমানকেই আশ্রম্ব

করিতে গেলে কোন দিনই হেতুর জ্ঞান হইতে পারিবে না। স্থতরাং একদেশের অনুমানরূপ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"হেত্বভাবাৎ"।" অনবস্থা-দোষের প্রসঙ্গবশতঃ হেতু জ্ঞান হইতে মা পারায়, বৃক্ষাদির একদেশেরও অনুমিতিরূপ জ্ঞান করা অসম্ভব, ইহাই ঐ শেষ ভাষ্যের তাৎপর্যার্গ।

ভাষ্য। অন্যথাপি চ প্রত্যক্ষত্ত নানুমানত্বপ্রস্কত্তংপূর্বকত্বাং। প্রত্যক্ষপূর্বকমনুমানং, সম্বন্ধাবিগ্রিগ্রেম প্রত্যক্ষতো দৃষ্টবতো ধূম-প্রত্যক্ষ-দর্শনাদগ্রাবনুমানং ভবতি। তত্ত্ব যচ্চ সম্বন্ধগ্রোলিঙ্গলিঙ্গিনোঃ প্রত্যক্ষং যচ্চ লিঙ্গমাত্রপ্রত্যক্ষগ্রহণং নৈতদন্তরেণানুমানত্ত প্রবৃত্তিরন্তি। ন ছেতদনুমানমিন্দ্রিগ্রার্থসন্তিক্ষত্তাং। ন চানুমেয়ত্যেন্দ্রিগর্মানিদ্রার্থসন্তিক্ষার্থসন্তিক্ষার্থ। ন চানুমেয়ত্যেন্দ্রিগর্মানিদ্রার্থসন্তির্বাণ মহানা-প্রান্থ ভবতি। সোহয়ং প্রত্যকানুমানয়োলক্ষণভেদো মহানা-প্রান্থত্য ইতি।

অনুবাদ। অশ্য প্রকারেও প্রত্যক্ষের অনুমানত্ব প্রসঙ্গ হয় না। কারণ, (অনুমানে) তৎপূর্ববৈত্ব (প্রত্যক্ষপূর্ববিত্ব ) আছে। বিশদার্থ এই যে, অনুমান প্রভাকপূর্ববিক, সম্বদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপাব্যাপক ভাবসম্বন্ধযুক্ত অগ্নিও ধূমকে প্রভাক্ষ প্রমাণের হারা যে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তির ধূমের প্রভাক্ষ দর্শন জন্ম অগ্নি বিষয়ে অনুমান হয়। তন্মধ্যে সম্বদ্ধ লিক্ষ ও লিক্সীর (হেডুও সাধ্য ধর্ম্মের) রে প্রভাক্ষ এবং লিক্সমাত্রের যে প্রভাক্ষজান, ইহা অর্থাৎ এই ছুইটি প্রভাক্ষ ব্যতীত অনুমানের প্রবৃত্তি (উৎপত্তি) হয় না। কিন্তু ইহা অর্থাৎ এ প্রভাক্ষ জ্ঞান অনুমান নহে, যেহেডু (উহাতে) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্য-জন্মত্ব আছে। অনুমোরের ইন্দ্রিয়ের সহিত্ত সন্নিকর্যবশতঃ অনুমান হয় না। সেই এই প্রভাক্ষ ও অনুমানের মহান্ লক্ষণ-জেদ আশ্রেয় করিবে।

টিগ্ননী। প্রত্যক্ষ অমুমান হইতে পারে না, এ বিষয়ে শেষে ভাষ্যকার নিজে অন্ত প্রকার একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, অমুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, প্রত্যক্ষ এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ-জন্ম, অমুমান এরূপ নহে। ইন্দ্রিয়ের সহিত অমুমার বিষয়ের সন্নিকর্ষ-জন্ম অমুমান হয় না। স্থতরাং প্রত্যক্ষকে কোনরূপেই অমুমান বলা যায় না। অমুমানমাত্রই কিরূপে কিরূপ প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, তাহা প্রথমাধ্যায়ে অমুমান-স্ত্রের (৫ স্থ্রের) ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও অমুমানের লক্ষণগত যে মহাজেদ, তাহাও সেথানে প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এথানে ঐ লক্ষণ-জেদ প্রকাশ করিয়া, শেষে উহাকে আশ্রম্ব করিয়া প্রত্যক্ষ ও অমুমানের

১। অনবছাপ্ৰসংক্ষন হেত্তাবাং !-তাৎপ্ৰাচীকা।

ভেদ বৃঝিতে হইবে, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার অনুমান-স্ত্র-ভাষ্যে বিষয়ভেদবশতঃও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানবিষয়ক। অনুমান—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবিষয়ক। স্কুতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। উদ্যোতকর আরও যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনুমান "পূর্কবং", "শেষবং" ও "সামান্ততোদৃষ্ট" এই প্রকারত্রয়বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষের ঐরপ প্রকার-ভেদ নাই; স্কুতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। এবং অনুমানমাত্রেই হেতু ও সাধ্যধর্মের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ-জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, প্রত্যক্ষে তাহা নাই। স্কুতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ মহর্ষির এই সিদ্ধান্ত-স্ত্রকে উপলক্ষণ বলিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ্যাত্রের নিষেধ করা যায় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞান সর্বত্রই অনুমতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বস্তুতঃ পৃথক্ কিছু নাই, এই কথা বলাই যায় না। কারণ, শক্ষ, পদ্ধ প্রভৃতি পদার্থের বৃক্ষাদি দ্রব্যের স্থায় একদেশ নাই; বৃক্ষাদির স্থায় একাংশ গ্রহণ জন্ম তাহাদিগের উপলব্ধি হয়, এ কথা বলা অথবা অন্তর্রপ কোন হেতুর জ্ঞান জ্বন্য তাহাদিগের ঐরূপ ইন্দ্রির-স্কর্য জ্ঞান জনে, ইহা বলা অসম্ভব।

মূল কথা, প্রত্যক্ষ না থাকিলে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। কেবল অনুমান কেন, সর্ক্রিধ জন্ম জ্ঞানের মূলেই বে-কোনরূপে প্রত্যক্ষ আছেই। প্রত্যক্ষ ব্যতীত যথন অনুমান অসম্ভব, তথন প্রত্যক্ষর বাস্তব পৃথক্ সন্তার অপলাপ করিয়া উহাকে অনুমান বলা অসম্ভব। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্তরের দারা এই চরম যুক্তিও স্থচনা করিয়া গিয়াছেন।

#### ভাষা। ন চৈকদেশোপল জিরবয়বিসদৃভাবাৎ। \* ন চৈক-দেশোপল জিমাত্রং, কিং তহি ? একদেশোপল জিন্তৎসহচরিতাবয়ব্যপ-

<sup>\*</sup> এই বাকাটি বৃত্তিকার প্রভৃতি নবাগণ এই প্রকরণের শেষ প্রক্রপেই গ্রহণ করিয়া বাধান করিয়াছেন।
বস্ততঃ ঐটি স্থায়প্ত ইইলেই ইহার পরবর্তী প্রের সহিত উহার উপোদ্বাত-সঙ্গতি থাকে। বৃত্তিকার প্রভৃতি
পরবর্তী প্রের সেই সঙ্গতিই দেখাইয়াছেন। পরবর্তী প্রের ভাষারন্তে ভাষাকারের কথার দারাও "অবয়বিসদ্ভাষাৎ"
এই বাকাটি প্রকারের কথা বলিয়াই সরলভাবে বুঝা যায়। স্থায়ত্ত্বালোকে বাচন্দতি মিশ্রও "অধাবয়বিসভাবাদিতি
প্রেরণ" এইকাপ কথা লিখিয়াছেন। উহার দারা তাঁহার মতে "ন চৈকদেশোপলার্কিঃ" এই অংশ ভাষা, "অবয়বি-সন্তাবাৎ" এই অংশই প্রর, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কেহ কেহ এরপেই বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে "অবয়বি-সন্তাবাৎ" এইমাত্র প্রলাঠও দেখা যায়। এ পকে পরবর্ত্তী প্রের সহিত উপোদ্বাত-সঙ্গতিও উপপন্ন হয়।
পরবর্তী প্রের ভাষারন্তে "বৃত্তুসবয়বিসভাবাদিতায়মহেতুঃ" এই পাঠও সহজে সঙ্গত হয়। কিন্তু স্থায়-স্চীনিবকা
বাচন্দতি বিশ্র ইহাকে প্রক্রপে গ্রহণ না করায় এবং তাৎপর্যাচীকাতেও পূর্ব্বা,ক্ত সন্দর্ভ ভাষারূপেই কথিত হওয়ায়
এই প্রয়ে উহা ভাষাক্রপেই গৃহীত হইয়াছে। স্থায়-স্চী-নিবকা পরবর্তী অবয়বি-প্রকরণকে "প্রাসঙ্গিক" বলা
হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রসঙ্গ সন্ধতিতই পরবর্তী প্রকরণের আরস্ক, ইহা বাচন্দতি মিশ্রের মত। বাচন্দতি
বিশ্র তাৎপর্যাচীকায় উদ্যোত্করের উদ্ধৃত সন্দর্ভের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "ন চৈকদেশোণলাক্রিরিতি।
ভক্তেদ্ ভাষামন্তায় বার্ত্তিকারো ব্যাচন্তে ন চেতি।" উদ্যোতকর "ন চৈকদেশোপল্যকিঃ" ইত্যাদি ভাষোরই
অনুভাষ্য-ব্রাহাব্য বার্থা করিয়াছেন, ইহা বাচন্দতি মিশ্রের কথার বুঝা যায়।

লব্ধিন্দ, কন্দাৎ ? অবয়বিদদ্ভাবাৎ। অন্তি হুয়মেকদেশব্যতিরিক্তো-হ্বয়বী, তস্থাবয়বস্থানস্থোপলব্ধিকারণপ্রাপ্তিস্থেকদেশোপলব্ধাবসুপলব্ধি-রনুপপক্ষেতি।

অমুবাদ। একদেশের উপলব্ধিও অর্থাৎ কেবল একদেশের উপলব্ধি হয় না; কারণ, অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। বিশদার্থ এই য়ে, একদেশের উপলব্ধি-মাত্রও হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) একদেশের উপলব্ধি এবং তাহার সহিত্ত সম্বন্ধ অবয়বীর উপলব্ধি হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। বিশদার্থ এই য়ে, যেহেতু একদেশ হইতে ব্যাতিরিক্ত অর্থাৎ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বী আছে, "অবয়বস্থান" অর্থাৎ অবয়বস্থাল যাহার স্থান (আধার), "উপলব্ধি-কারণপ্রাপ্ত" অর্থাৎ উপলব্ধির কারণগুলি যাহাতে আছে, এমন সেই (পূর্বোক্ত) অবয়বীর একদেশের উপলব্ধি হইলে, অমুপলব্ধি অর্থাৎ ঐ অবয়বীর অপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি প্রতাক্ষমাত্রের অপলাপ করি না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে আমি প্রতাক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু রক্ষাদির প্রতাক্ষ স্বীকার করি মা। বুক্ষের একদেশের সহিতই চক্ষ্যুসংযোগ হয়, সমস্ত বুক্ষে চক্ষ্যুসংযোগ হয় না; স্থভরাং ঐ এক-দেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। তাহার পরে একদেশরূপ অবয়বের স্হিত সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত বৃক্ষরূপ অবয়বীর ( 'অয়ং বৃক্ষঃ এতদবয়বসমবেতত্বাৎ' এইরূপে ) অমুমান হয়। অথবা অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া, কোন দ্রব্যান্তর না থাকায়, একদেশরূপ অবয়ব-বিশেষেরই প্রতাক্ষ হয়—সর্কাংশের প্রতাক্ষ অসম্ভব। স্থতরাং অবয়বসমষ্টিরূপ যে বৃক্ষাদি, তাহার জ্ঞান অনুমান, উহা প্রত্যক্ষ নহে। ভাষ্যকার এই সকল কথা নিরাস করিবার জন্ম শেষে আবার বলিয়াছেন যে, কেবল একদেশের উপলব্ধিও হয় না, একদেশের উপলব্ধির সহিত একদেশী সেই অবয়বীরও উপলব্ধি (প্রভাক্ষ) হয়। অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে। ঐ অবয়বী তাহার একদেশ বা অংশরূপ অবয়বগুলিতে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে। কোন অবয়বে ইন্দ্রিস-সন্নিকর্ষ ঘটিলে অবয়বীতেও তাহা ঘটিবেই। প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিস্থ সল্লিকর্ষ, মহত্ত উদ্ভূত রূপ প্রভৃতি থাকিলে অবয়বের ভায় বৃক্ষাদি অবয়বীরও প্রতাক্ষ হইয়া যাইবে। যে কারণগুলি থাকায় বৃক্ষাদির অবয়বের প্রতাক্ষ হইবে, সেই কারণগুলি তথন বৃক্ষাদি অবয়বীতেও থাকায়, তাহারও প্রত্যক্ষ হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবয়বের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ স্থলে অবয়বীর প্রতাক্ষ না হওয়া দেখানে কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের যুক্তি এই বে, বৃক্ষাদির কোন এক অবয়বেই চক্ষ্রাদির সংযোগ হয়, সর্ববাবয়বে ভাছা হয় না, হুইতে পারে না, স্কুতরাং ইন্দ্রি-সনিকৃষ্ট দেই একদেশেরই প্রত্যক্ষ হুইতে পারে। অবয়বের সহিত সম্বদ্ধ অবয়বীর প্রতাক্ষ হইতে পারে না। এতত্বভরে সিদ্ধান্তবাদীদিগের কথা এই যে, অবয়বীর প্রত্যক্ষে সমস্ত অবয়বে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই। যে-কোন অবয়বের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং বস্তুতঃ তাহা হইয়া থাকে। দেখানে অবয়বের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলে, সেই অবয়বের সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর সহিতও চক্ষুরাদির সংযোগ জন্মে, সেই অবয়বীর সহিত চক্ষুরাদির সম্বন্ধই অবয়বীর প্রত্যক্ষে কারণ হয়। স্থতরাং অবয়বরূপ ভিন্ন পদার্থে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ অবয়বীর প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে না—পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের এই আপত্তিও নিরাক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ধপক্ষবাদীরা যদি বলেন ধে, সমস্ত অবয়বে চক্ষুঃসংযোগ ব্যতীত অবয়ব র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মতে একদেশরূপ অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, ষে অবয়বের প্রত্যক্ষ তাহারা স্বীকার করেন, তাহারও সর্ব্বাংশে চক্ষ্ণঃসংযোগ হয় না, কোন অংশেই চক্ষুঃসংযোগ হয়, তদারা অনেকটা অংশের প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, ইহা তাঁহাদিগেরও অবশ্র স্বীকার্য্য। এইরূপ কোন থ্যক্তির কোন অবয়বের স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তিকেই স্পর্শ করা হয়, ই**হা অব**শ্র স্বীকার্যা। অন্তথা দেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করা অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা ভাহাকে অথবা কাহাকেও প্রত্যক্ষ করা অসন্তব হয়। সৃক্ষ সৃক্ষ অবয়বের দারা অবয়বান্তরগুলি ব্যবহিত থাকায় একদা সমস্ত অবয়বের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া, কোন কালেই কোন অবয়বীর স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি বা কোন দ্রব্যের কোন অবয়বের সহিত অগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে ঐ অবয়বীর সহিতও তথন অগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তজ্জ্য ঐ অবয়বীরও ত্বাচ প্রত্যক্ষ জন্মে। মূল কথা, অবয়বদমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে, অবয়বের প্রত্যক্ষ হইলে তাহারও প্রত্যক্ষ জন্মে এবং পূর্ক্বোক্ত প্রকারে তাহা জন্মিতে পারে, স্কুতরাং তাহার অনুমান স্বীকার নিপ্পক্ষোজন এবং উহার প্রভ্যক্ষের অপলাপ করিয়া অনুমান স্বীকারের কোন यूकि नारे।

ভাষ্য। অরুৎস্প্রহণাদিতি চেৎ' ন, কারণতোহস্ত স্থৈকদেশস্থা-ভাবাৎ। # ন চাবয়বাঃ রুৎসা গৃহস্তে, অবয়বৈরেবাবয়বান্তরব্যবধানাৎ নাবয়বী রুৎস্নো গৃহত ইতি। নায়ং গৃহ্মাণেম্বর্যবেষু পরিসমাপ্ত ইতি সেরমেকদেশোপলন্ধিরনির্তৈবেতি।

<sup>&</sup>gt;। অএদেশ ভাষাং অর্থমগ্রণাদিতি চেও। উত্তরভাষাং ন কারণত ইতি, দেশবিবরণং ন চাবরবা ইতি। এক-দেশগ্রহণনিবৃত্তার্থ হৈ ত্রাহবয়বিগ্রহণনাছীয়তে, ন চৈতাবতা কৃৎমগ্রহণনশুবো বত একদেশগ্রহণনিবৃত্তিঃ স্থাও। ন অবয়বিগ্রহণে কৃৎমাহণাবয়বা গৃহীতা ভবন্তি। নাপাবয়বী, তস্তার্কাগ্ভাপস্থ গ্রহণেহণি মধ্যমণরভাগস্থসাগ্রহণাদিতি দেশভাষাবিধা:।—তাৎপর্বাচীকা।

- \* কৃৎসমিতি' বৈ খল্পেষতায়াং সত্যাং ভবতি, অকৃৎসমিতি শেষে
  সতি,তচৈতদবয়বেষু বহুষন্তি অব্যবধানে গ্রহণাদ্ব্যবধানে চাগ্রহণাদিতি।
  অঙ্গ তু ভবান্ পৃক্তো ব্যাচফাং গৃহ্মাণস্থাবয়বিনঃ কিমগৃহীতং মন্ততে,
  যেনৈকদেশোপলিকিঃ স্থাদিতি। ন হস্য কারণেভ্যোহস্যে একদেশা
  ভবস্তীতি তত্রাবয়বিস্ততং নোপপদ্যত ইতি। ইদং তস্থ স্ততং, যেষামিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদ্গ্রহণমবয়বানাং তৈঃ সহ গৃহতে, যেষামবয়বানাং ব্যবধানাদগ্রহণং তৈঃ সহ ন গৃহতে। ন চৈতৎ কৃত্যোহস্তি ভেদ ইতি।
- \* সমুদায়াশেষতা বা সমুদায়ো বৃক্ষঃ স্থাৎ তৎপ্রাপ্তির্বা, উভয়থা গ্রহণাভাবঃ। মূলক্ষমশাথাপলাশাদীনামশেষতা বা সমুদায়ো বৃক্ষ ইতি স্থাৎ প্রাপ্তির্বা সমুদায়িনামিতি উভয়থা সমুদায়ভূতস্থ বৃক্ষস্থ গ্রহণং নোপপদ্যত ইতি। অবয়বৈস্তাবদবয়বাস্তর্ব্ব ব্যবধানাদশেষগ্রহণং নোপপদ্যতে, প্রাপ্তিগ্রহণমপি নোপপদ্যতে, প্রাপ্তিমতামগ্রহণাৎ। সেয়মেকদেশ-গ্রহণসহচরিতা বৃক্ষবৃদ্ধির্কব্যান্তরোৎপত্তো বল্পতে ন সমুদায়মাত্রে ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিশক্ষ) অসমস্ত গ্রহণ বশতঃ ইহা বদি বল, অর্থাৎ অবয়ব বা অবয়বী সমস্ত গৃহীত হয় না, উহাদিগের অংশবিশেষই গৃহীত হয়, এ জন্ম অবয়বীর উপলব্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, ষেহেতু কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ (অবয়ব) নাই অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্যের একদেশ বা অবয়বগুলি তাহার কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (পূর্ববিশক্ষ-ভাষ্যের বিশদার্থ এই যে) \* অবয়বগুলি সম্মন্ত গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয় না; কারণ, অবয়বগুলির দারাই অবয়বান্তরের ব্যবধান থাকে, অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয়বসমূহের দারাই যখন অন্যান্থ অবয়বগুলি ব্যবহিত বা আরুত থাকে, তখন সমস্ত অবয়বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। (এবং) অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না; (কারণ) এই অবয়বী গৃহ্ণমান অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত নহে [ অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর সম্মত্ত অবয়বী যখন দৃশ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে না, ব্যবহিত

<sup>&</sup>gt;। উত্তরভাষাবিবরণপরং ভাষাং কুৎস্মতি বৈ থখিতাাদি। তদেকগ্রন্থতারা কর্ম তু ভবান্ ইত্যাদি সম্বোধনোপক্রমং ভাষাং ব্যবস্থিত: —তাৎপ্র্যাদিকা।

২। বং পুন**র্মগতে অবহু**বসমুদায় এবাবহুবীতি তং প্রতাহি ভাষাকারং সমুদায়শেষতেজাদি স্থগমং।—
ত ত**্**ৎপর্যটীকা।

অবয়বগুলিতেও থাকে, তখন সমস্ত অবয়বী প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, একদেশেরই প্রত্যক্ষ হয় ]; (তাহা হইলে) সেই এই অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর সম্মত পূর্বেবাক্ত একদেশের উপলব্ধি ( একদেশমাত্রেরই প্রত্যক্ষ ) অনিবৃত্তই থাকিল অর্থাৎ ঐ পূর্ববিপক্ষের নিবৃত্তি বা নিরাস হইল না।

উত্তর-ভাষ্যের বিশদার্থ এই যে, ষেহেতু "কুৎস্ন" অর্থাৎ "সমস্ত" এই কথাটি অশেষতা থাকিলে হয়, অর্থাৎ অনেক বস্তুর অশেষতা বুঝাইতেই "কুৎস্ন", "সমস্তু" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। "অকৃৎস্ন" এই কথাটি শেষ থাকিলে হয় অর্থাৎ অনেক বস্তুর শেষ বুঝাইতেই "অকুৎস্ন", "অসমস্ত" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। শেই ইহা অর্থাৎ পূর্ববিশক্ষবাদীর উক্ত অকৃৎস্ন গ্রহণ (অসমস্ত প্রভ্যক্ষ) বহু ্ব্রবয়বে আছে ; কারণ, অব্যবধান থাকিলে ( তাহাদিগের ) গ্রহণ হয়, ব্যবধান থাকিলে গ্রহণ হয় না [অর্থাৎ যে বস্তু অনেক, ভাহারই অশেষতা বুঝাইতে "কুৎস্ম" শব্দ এবং তাহারই শেষ বুঝাইতে 'অকৃৎস্ন' শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং তাহারই কৃৎস্ন গ্রহণ ও অকুৎস্ন-গ্রহণ সম্ভব হয়। অবয়বগুলি অনেক বা বহু পদার্থ, তাহার অকৃৎস্ন গ্রহণ হইয়া থাকে। ব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, অব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয়। স্ত্তরাং অবয়বগুলির মধ্যে ব্যবহিত অবয়বগুলি অগৃহীত থাকে, ইহা স্বীকার্যা ]। কিন্তু আপনি জ্ঞিজাসিত হইয়া বলুন, গৃহমাণ অ বয়বীর সম্বন্ধে কাহাকে অগৃহীত মনে করিতেছেন ? যে জ্বন্ত একদেশের উপলব্ধি হইবে ? ( অর্থাৎ অবয়বীর সম্বন্ধে কিসের অনুপলব্ধিবশতঃ অবয়বীর অনুপলব্ধি স্বীকার করিয়া, একদেশেরই উপলব্ধি স্বীকার করিতেছেন ? একদেশরূপ অবয়ব-বিশেষের অনুপলব্ধিতে অবয়বীর অনুপলব্ধি বলা বায় না ) যেছেতু এই অবয়বীর কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ নাই (অর্থাৎ উহার কারণগুলিকেই একদেশ বলা হয় ) এ জন্ম সেই একদেশে অবয়বীর স্বভাব উপপন্ন হয় না<sup>,</sup>। সেই অবয়বীর স্বভাব এই, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষবশতঃ যে অবয়বগুলির গ্রাহণ (প্রাচ্যক্ষ) হয়, সেই **অবয়বগুলির স**হিত ( অবয়বী ) গৃহীত হয়, ব্যবধানবশতঃ যে অবয়বগুলির গ্র**হণ** হয় না, তাহাদিগের সহিত-গৃহীত হয় না। "এতৎকৃত" কর্বাৎ অবয়বগুলির গ্রহণ ও

১। প্রচলিত ভাষ্য-পৃস্তকে "ত্ত্রাবয়বর্তং নোপপদ্যতে" এইরূপ পাঠ আছে। সেই অবয়বীতে অথবা তাহা হইলে—
অবয়বের অভাব উপপল্ল হয় না, এইরূপ কর্বই ঐ পাঠ-পক্ষে বুঝা বায়। কিন্ত ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াই অবয়বীর
অভাব বর্ণন করায় বুঝা বায় বে, একদেশ হইতে অবয়বী পৃথক্ পদার্থ, একদেশরূপ অবয়বে অবয়বীয় অভাব নাই।
য়তয়বাং "অবয়বিহৃত্তং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হওয়ায়, য়ৄলে ঐরুপীপাঠই গৃহীত হইয়াছে।

অগ্রহণ-প্রাযুক্ত ( অবয়বীর ) ভেদ হয় না [ অর্থাৎ অবয়বী হইতে অবয়বগুলি পৃথক্ পদার্থ এবং উহা অনেক বা বহু, উহাদিগের মধ্যে কাহারও গ্রহণ ও কাহারও অগ্রহণ হইতে পারে, তৎপ্রযুক্ত গৃহীত ও অগৃহীত অবয়বগুলির পরস্পর ভেদ নির্ণয় হইলেও অবয়বীর ভেদ নির্ণয় হয় না, সর্ববাবয়ব-সম্বন্ধ অবয়বী এক ; তাহা রুৎস্নও নহৈ, একদেশও নহে। তাহার উপলব্ধি হইলে আর তাহার অনুপলব্ধি বলা যায় না ]। (বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অবয়ব-সমপ্তিকেই অবয়বী বলিয়া মানিভেন, তাঁহাদিগের মত খগুনের জন্ম ভাষ্যকার বলিতেছেন)। \* সমুদায়ীগুলির অশেষতারূপ সমুদায় অর্থাৎ অবয়বগুলির অশেষ ব্যক্তিরূপ সমন্তি বৃক্ষ হইবে ? অথবা তাহাদিগের ( অবয়ব-ব্যষ্টিরূপ সমুদায়ীগুলির ) প্রাপ্তি অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ হইবে ? উভয় প্রকারে অর্থাৎ উভয় পক্ষেই গ্রহণ ( বৃক্ষ-জ্ঞান\_) হয় না। বিশদার্থ এই বে, মূল, ক্ষর, শাখা-পত্রাদির অশেষভারূপ সমুদায় ( সমষ্টি ) বৃক্ষ, ইহা হইবে ? অথবা সমুদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ শাখা-পত্রাদি অবয়বগুলির পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ, ইহা হইবে ? উভয় প্রকারে অর্থাৎ ঐ পক্ষ-ঘয়েই সমুদায়ভূত (অবয়ব-সমষ্টিরূপ) বৃক্ষের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (কারণ) অবয়বগুলির দ্বারা অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয়বগুলির দ্বারা অন্য অবয়বের ব্যবধানপ্রযুক্ত অশেষ গ্রহণ উপপন্ন হয় না। প্রাপ্তির গ্রহণও অর্থাৎ অবয়ব-সমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের জ্ঞানও উপপন্ন হয় না। কারণ, প্রাপ্তিমান্ অর্থাৎ ঐ সংযোগের আধার সমস্ত অবয়বের জ্ঞান হয় না। একদেশ জ্ঞানের সহচরিত অর্থাৎ বুক্ষের একাংশ প্রত্যক্ষের সমান-কর্তৃক ও সমানকালীন সেই এই বুক্ষ-বুদ্ধি দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি হইলে ( অবয়বসমষ্টিই বৃক্ষ নহে—বৃক্ষ নামে দ্রব্যাস্তরই উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ) সম্ভব হয়, সমুদায়মাত্রে অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টিমা তে ( বৃক্ক-বৃদ্ধি ) সম্ভব হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহ ভিন্ন অবয়বী আছে। অবয়বের উপলব্ধিস্থলে সেই অবয়বীরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু যাঁহারা ইহা স্থীকার করেন নাই, যাঁহারা অবয়বীর পৃথক্ অন্তিছই মানেন নাই, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতে ভাষ্যকার এখানে তাছারও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী অবয়বি-পরীক্ষা-প্রকর্মণ স্ত্রকার মহর্ষি নিজ্ঞেও পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিয়া অবয়বীর সাধন করিয়াছেন। এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি বিস্তৃতক্ষপে এই বিচার করিয়া, সকল পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। যথাস্থানেই সে সকল কথা বিশদরূপে পাওয়া যাইবে। মহর্ষির চতুর্থাধ্যায়োক্ত পূর্ব্বপক্ষ ও উত্বের আভাস দিবার

জন্তই ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বপক্ বিনিয়াছেন যে, যথন অবয়ব বা অবয়বীর অসমস্ত জ্ঞানই হয়—সমন্ত জ্ঞান হইতেই পারে না, তথন অবয়বী বলিয়া পৃথক্ একটি দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে না। একদেশরূপ অবন্ধবেরই গ্রহণ হয়, স্কুতরাং অবন্ধবীর গ্রহণ সিদ্ধ করা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, একদেশমাত্রের গ্রহণ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিতেই সিদ্ধান্তী অবয়বীর এহণকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্ত তাহাতে ত অবয়বীর সমস্ত-গ্রহণ সিদ্ধান্তরূপে সম্ভব জ্ঞান হইলেও সেথানে সমস্ত অবয়ব গৃহীত হয় না; অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না। পূর্ববভাগের প্রত্যক্ষ হইলেও মধ্যভাগ ও পরভাগের প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং যাহাকে অবয়বীর গ্রহণ বলা হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ একদেশেরই গ্রহণ —একদেশের গ্রহণ ভিন্ন অবয়বীর কোন পুথক গ্রহণ এবং তজ্জ্ঞ অবয়বীর পুথক্ অন্তিম্ব-সিদ্ধি কোনব্ধপেই হইতে পারে না ৮ উদ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীর উপলব্ধি হইতে পারে না; কারণ, অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী তাহার অবয়বে কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তীর মতে প্রত্যেক অবয়বেই অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু জিজাসা করি, ঐ ष्मतप्रती कि এकि व्यवप्रत मर्काश्म लहेग्रारे थात्क ? व्यथता এकतम लहेग्रा थात्क ? এकि অবয়বে সর্বাংশ নইয়াই যদি অবয়বী থাকে, তবে আর অন্ত অবয়বগুলির প্রামোজন কি? যদি কোন একটি অবয়বেই অবয়বী সর্বাংশ লইয়া থাকিতে পারে, তবে অক্ত অবয়বগুলি অবয়বীর কোন উপকারক না হওয়ায় নির্থক। পরস্ত তাহা হইলে ঐ অবয়বী দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হওয়ায়, উহার আধারের অনেক দ্রব্যবন্তা না থাকায়, উহার চাক্ষ্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং তাহা হইলে ঐ অবরবীর বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একটিমাত্র জব্যই উহার কারণ জব্য। একমাত্র জবৌদ্ধুবিভাগ অসম্ভব; স্কুতরাং কারণ জব্যের বিভাগ হইতে না পারায় কার্য্যন্তব্য অবয়বীর বিনাশ অসম্ভব। এবং একটিমাত্র অবয়বের দ্বারা অবয়বীর উৎপৃত্তি হইলে তাহার মহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না। স্কুতরাং অবয়বী একটি অবয়বে সর্বাংশ নইয়া থাকে না—থাকিতে পারে না, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। এইরূপ অবয়বী একাংশ লইয়াও একটি অবয়বে থাকে না । অর্থাৎ যেমন মালার গ্রন্থন-স্ত্তটি এক একটি অংশ লইয়া এক ্ একটি অবয়বে থাকে, তদ্রপ অবয়বী তাহার এক একটি অংশ লইয়া এক একটি অবয়বে থাকে, ইহাও বলা যায় मा। কারণ, যেগুলিকে অবম্ববীর একদেশ বলা হয়, সেগুলি তাহার কারণ। অবয়বীর কারণ অবয়বগুলি ভিন্ন আর তাহার কোন একদেশ নাই। তাহা হইলে একাংশের উপলব্ধিস্থলে যে অবন্ধবীর উপলব্ধি হয় বলা হইতেছে, তাহা 🔌 অংশবিশেষে অবন্ধবীর অংশ-বিশেষেরই উপলব্ধি বলিতে হইবে। তাহা হইলে বস্তুতঃ একদেশেরই উপলব্ধি হয়, ইহা স্বীকার क्रिंख श्हेरत। धक्राम्भात উপन्नित्र नित्रित वा नित्राम श्हेरत ना। सिम व्यवस्ती मृश्चमाम অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত বা পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকিত, অর্থাৎ য়ে অবয়বগুলির দর্শন হয়, সেই সমুক্ত অবস্ববগুলিতেই যদি অবস্বী পরিসমাপ্ত হইসা থাকিত, অদৃশুমান ব্যবহিত অবস্ববগুলিতে না

থাকিত, তাহা হইলে কেবল একদেশমাত্রের উপলব্ধি না হইয়া, সম্পূর্ণ অবয়বীরও তাহাতে উপলব্ধি হইতে পারিত। কিন্তু অবয়বীকে ত দুখ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিদমাপ্ত বলা যাইবে না। তাহা হইলে অন্ত অবয়বগুলি নির্গক হইয়া পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অশেষ অবয়বের উপলব্ধিও হুইতে পারে না। কারণ, পূর্বভাগের দারা মধ্যভাগ ও পরভাগ ব্যবহিত থাকে। ফলকথা, অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে অথবা কোন এক অবয়বে সর্ব্বাংশ লইয়া অর্গাৎ পরিসমাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, অথবা একাংশ লইয়া অবস্থান করে, ইহার কোন পক্ষই যর্থন বলা যাইবে না, ঐ তুইটি পক্ষ ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার পক্ষও নাই, তথন অবয়বীর অবয়বে অবস্থান অসম্ভবু ; স্থতরাং অবয়বের উপলব্ধি স্থলে অবয়বস্থ অবয়বীরও উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্ত অযুক্ত। ভাষ্যকার "ক্কৎশ্বমিতি বৈ ধলু" ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভের ছারা তাঁহার পূর্ট্বোক্ত উত্তর-ভাষ্যের বিবরণ করিয়াছেন। ভাষ্যে ''বৈ" শক্টি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততা বোধের জন্ম প্রযুক্ত হইয়াছে। "খলু" শব্দটি হেম্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত, যেহেতু "ক্কৎম" এই শব্দটি অনেক বস্তুর অশেষবোধক এবং "অরুৎম্ন" এই শব্দটি অনেক বস্তুর শেষ অর্থাৎ অংশবিশেষের বোধক। অবয়বগুলি অনেক বলিয়া তাহাতে রুৎম ও অরুৎম শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যবহিত অবয়বের গ্রহণ হয় না, অব্যব হিত অবয়বেরই গ্রহণ হয়, স্কুতরাং অবয়বের অক্তংম গ্রহণ হয়, ইহা বলা যায়। কিন্ত অবরবী এক, উহা অনেক পদার্থ নহে, স্কতরাং উহাতে "ক্রৎম" শব্দের এবং "একদেশ" শব্দের প্রয়োগই করা যায় না। স্থতরাং উহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রশ্নই হইতে পারে না। মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে একাদশ স্থত্তের দ্বারা এই কথা বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। উদ্যোতকর মহর্ষির সেই কথা অবলম্বন করিয়াই এখানে ভাষ্যকারের উত্তর-ভাষ্যেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্দোতকর বলিয়াছেন দশ" শব্দের প্রয়োগই অসম্ভব, স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নই ষে, একমাত্র বস্তুতে "কুৎন্ন" শব্দ ও 🔏 হইতে পারে না। "রুৎম" শব্দ অনেক বস্তর অশেষ বুঝায়। "একদেশ" শব্দও অনেক বস্তর মধ্যেই কোন একটিকে বুঝার। অবয়বী একমাত্র পদার্থ, স্থতরাং উহা রুৎস্বও নহে, একদেশও নহে; উহাতে "কৃৎম" শব্দের ও "একদেশ" শব্দের প্রশ্নোগই হয় না। অবয়বী আশ্রিভ, অবয়ব-গুলি তাহার আশ্রয়; উহারা আশ্রয়াশ্রয়িভাবে থাকে। এক বস্তুর অনেক বস্তুতে আশ্রয়াশ্রিত ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ফল কথা, অবয়বী স্বস্থরূপেই অবয়বসমূহে থাকে, কুৎস্বরূপে অথবা একদেশরূপে থাকে না। কারণ, অবয়বী একমাত্র বস্তু বলিয়া তাহা কুৎস্বও নহে, একদেশও নহে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে। অবয়বী যথন এক, তথন অবয়বীর উপলব্ধি হুইলে তাহার কিছুই অমুপলব্ধ থাকে না। স্মৃত্যাং অবয়বীর উপলব্ধিকে একদেশের উপলব্ধি বলা ধায় না। ভাষাকার <sup>শ্</sup>র্যই কথা বুঝাইতে তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, অবয়বীর কারণ ভিন্ন

<sup>&</sup>gt;। -চতুর্ব অখ্যারের দিতীর আহিকের প্রারম্ভে—"মিখ্যাজ্ঞানং বৈ বলু বোহঃ" এই ভাষ্যের ব্যাখ্যার তাৎপর্যাচীকাকার নিথিয়াছেন—"বৈ শব্দঃ থলু পূর্বপকাক্ষমায়াং খলু শব্দো হেতুর্বে। অষ্ক্তঃ পূর্বপক্ষো বন্মান্মিখ্যাজ্ঞানং
নোহ ইতি।"—এখানেও এরণ অর্থ সঙ্গত ও আবগুক।

আর কোন একদেশ নাই। তাহার উপাদান-কারণ অবয়বগুলিই তাহার একদেশ, অর্থাৎ অবয়বী নিজে একদেশ নহে, তাহার উপাদান-কারণ হইতে ভিন্ন আর কোন একদেশও নাই। সেই একদেশগুলি-কেহই অবয়বী নহে। তাহাতে অবয়বীর স্বভাব নাই। অবয়বীর স্বভাব এই যে, ভাহা গৃহীত অবম্ববগুলির সহিত গৃহীত হয়, অগৃহীত বা ব্যবহিত অবম্ববগুলির সহিত গৃহীত হয় না। কোন একদেশরপ অবয়বের এইরূপ স্বভাব নাই। স্বতরাং একদেশরূপ অবয়ব-গুলিকে অবয়বী বলা যায় না। স্থতরাং কোন একদেশের অমুপলব্ধি থাকিলেও অবয়বীর অনুপ্রাক্তি বলা যার না। বে একদেশগুলি অবরবী হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ, তাহাদিপের অন্পুণনিক্কিতে অবয়বীর অনুপুণক্তি হইবে কেন ? একদেশ্দমূহে সমবেত অবয়বী একটি পৃথক্ দ্রব্য, তাহার উপলব্ধি তাহারই উপলব্ধি। ঐ উপলব্ধি কোন একদেশের উপলব্ধির সহিত জন্মিলেও, উহা একদেশের উপলব্ধি নহে। একদেশগুলির মধ্যেই কাহার গ্রহণ ও কাহার অগ্রহণ হয়; কারণ, দেগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনেক পদার্গ। দেই একদেশের প্রহণ ও অগ্রহণ প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পর ভেদ সিদ্ধি হইলেও, তৎপ্রযুক্ত অবয়বীর ভেন-সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়বীর গ্রহণই হয়—অগ্রহণ হয় না। যাহা একমাত্র বস্তু, তাহার উপলব্ধি হুইলে আর তাহার অনুপল্কি বলা যায় না। অবশ্র দেখানে অবয়বীর কোন একদেশের অমুপলব্ধি থাকে। কিন্তু তাহাতে অবয়বীর ভেদ বা অনেকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র বস্তুর উপলব্ধি স্থলেও অন্য বস্তুর অনুপলব্ধি লইয়া ঐরূপ গ্রহণ ও অগ্রহণ দেখা যায়! বেমন কোন বীর থজা ও উষ্ণীয় ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে, যদি কেহ পজোর সহিত তাহাকে দেখে, উঞ্চীষের সহিত না দেখে, অর্থাৎ তাহাকে উঞ্চীষযুক্ত না দেৰিয়া পজাযুক্তই দেখে, তাহা হইলে দেখানে উক্ষীয়ত্রপ দ্রব্যাস্কর নইয়া ঐ বীরের গ্রহণ ও অগ্রহণ বলা যায়। কিন্তু ভাহাতে কি ঐ বীর ব্যক্তির ভেদ সিদ্ধি হয় ? ঐ বীর ব্যক্তি কি সেক্তিকই ব্যক্তি নহে ? এইরূপ অবয়বীর কোন অবয়বের অগ্রহণ হইলেও তাহাতে অবয়বীর ভেদ-সিদ্ধি হয় না.। গৃহাদাণ অবয়ববিশেষের সহিত গৃহীত হওমাই অবয়বীর সভাব। সর্বাবেয়বেই অবয়বী পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। সর্বা-বন্ধবের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় গৃহ্দমাণ অবয়বেই অবয়বীর গ্রহণ হয়, তাহাতে কোন দোষের আপত্তি ছম্কনা। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট অবয়ব সমুদায় অর্থাৎ অবয়বসমষ্টিকেই অবন্ধবী বলে। অবন্ধৰ-সমষ্টি ভিন্ন অবন্ধবী বলিন্না পৃথক কোন দ্ৰব্য নাই। প্ৰবৰ্জী অৰন্ধবি-পরীক্ষা-প্রকরণে এই মতের বিশদ সমালোচনা ও ধণ্ডন হইয়াছে ৷ ভাষ্যকার এই প্রকরণের শেষে সংক্ষেপে ঐ মতের অছপপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সমুদায়ীর অশেষভাত্মপ সমুদায়কে वृक्ष बनितन, वृक्ष-वृद्धि इरेटा शास्त्र ना । সমুদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগকে বৃক্ষ ৰলিলেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে তাঁহার শ্রই কথার বিবরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, মূল, কন্ধ, শাখা, পত্র প্রভৃতি যে সমুদায়ী, তাহার অশেষতা অর্থাৎ সমষ্টিরূপ যে সমুদায়, সেই সমুদায়ভূত বৃক্ষের উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, কতকগুলি অবয়বের দ্বারা ভদ্ভিল অবয়বের ব্যবধান থাকায়, অশেষ অবয়বের গ্রহণ হইতে পারে না। অশেষ অবয়ব বা

অবয়ব-সমষ্টিই বৃক্ষ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। এবং ঐ অবয়বগুলির পরস্পর প্রাপ্তি
অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়ব-সমষ্টিই ঐ সংযোগের আধার;
তাহাদিগের উপলব্ধি ব্যতীত ঐ সংযোগের উপলব্ধি অসম্ভব। এই পদার্থ এই পদার্থের সহিত
সংযুক্ত, এইরপেই সংযোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্নতরাং সংযোগের আশ্রম্ভলিকে প্রত্যক্ষ
করিতে না পারিলে, সংযোগের প্রত্যক্ষও সেখানে সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে অবয়বগুলির
সংযোগকে বৃক্ষ বলিলে, দে পক্ষেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ হইলে
তথান বৃক্ষ-বৃদ্ধি কিন্তু সকলেরই হইতেছে। কোন সম্পাদারই ঐ বৃদ্ধির অপলাপ করিতে পারেন
না। অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ বৃক্ষ নামে একটি দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, এই মত স্বীকার করিলেই
ঐ বৃদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অবয়বসমূহই বৃক্ষ, এই মতে উহা উপপন্ন হইতে পারে না।
বৌদ্ধ-সম্প্রদার পরমাণুবিশেষের সমষ্টিকৈই অবয়বী বলিতেন। দে সকল কথা ভাষ্যকার পরে
বলিয়াছেন। ভাষ্যে "সমুদাষ্যশেষতা বা সমুদায়ঃ" ইহাই প্রক্রত পার্চ। "সমুদায়ী" বলিতে ব্যষ্টি,
"সমুদার" বলিতে সমুহ্ বা সমষ্টি। যাহার সমুদায় বা সমষ্টি আছে, এই অর্থে ব্যষ্টিকে "সমুদায়ী"
বলা বায়। ঐ সমুদায়ীর অশেষতাকে সমুদায় বলিলে বুঝা বায়, অলেষ সমুদায়ী অর্থাৎ সমস্ভ
বাষ্টিগুলিই সমুদায়। এক একটি ব্যষ্টিকে "সমুদায়" বলা বায় না—সমষ্টিই সমুদায় য়০ং।

প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ৩॥

## সূত্র। সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ॥৩৩॥৯৪॥

অনুবাদ। সাধ্যবশতঃ ( অর্থাৎ অবয়বী সর্ববমতে সিদ্ধ নহে, এ জন্ম উহাতে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ) অবয়বি বিষয়ে সন্দেহ।

ভাষ্য। যতুক্তমবর্ষবিদদ্ভাবাদিত্যরমহেতুং, সাধ্যধাৎ, সাধ্যং তাব-দেতৎ, কারণেভ্যো দ্রব্যাস্তরমুৎপদ্যত ইতি। অনুপ্রপাদিতমেতৎ। এবঞ্চ সতি বিপ্রতিপত্তিমাত্রং ভবতি, বিপ্রতিপত্তেশ্চাবর্ষবিনি সংশর ইতি।

অমুবাদ। "প্রবয়বিসদ্ভাবাৎ" এই বে কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কথার ছারা হে হেতু বলা হইয়াছে, ইহা অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না—উহা হেত্বাভাস। মেহেতু (অবর্য়বীতে) সাধ্যত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, কারণসমূহ হইতে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়—ইহা সাধ্য, ইহা অনুপ্রপাদিত। [অর্থাৎ কারণদ্রব্য অব্যবগুলি হইতে অব্যব্য বিলিয়া একটি পৃথক্ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা সাধ্য করিতে, হইবে; উহা প্রতিবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়া উপপাদন করা হয় নাই। স্ক্তরাং

まっていたことでは、これのできないのではないのできないのできませんないのです。 ここの

পূর্বেবাক্ত হেতু সাধ্য বলিয়া হেতু হইতে পারে না ]। এইরূপ হ**ইলে অর্থাৎ অবরবী** প্রতিবাদীদিগের মতে অসিদ্ধ হইলে বিপ্রতিপত্তি মাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্তই অবয়বিবিষয়ে সংশয় হয়।

টিপ্লনী। পূর্ব্বে বলা হইবাছে বে, একদেশমাত্রের উপলব্ধি হয় না, বে হেতু অবয়বীর অক্তিছ আছে। একদেশরূপ অবয়ব হইতে ভিন্ন অবয়বী আছে বলিয়া তাহারও উপলব্ধি হয়। কিন্তু ঐ অবম্ববিবিষয়ে যদি বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশন্ন হয়, তাহা হইলে অবম্ববীর সদ্ভাব ( অক্তিম্ব ) সন্দিগ্ধ হওয়ান্ন, উহা হেতু হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ঐ হেতু সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। মংর্ষি এই স্থত্তের দারা তাহাই স্টনা করিয়াছেন। অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বীর সাধনই মহর্ষির এই **প্রকরণে**র প্রয়োজন। অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বীর অন্তিত্ব দিদ্ধ হইলে পূর্বেরাক্ত "অবয়বিদদ্ভাব"রপ হেতু নির্দোষ হইতে পারে। তাহা হইলে উহা হেম্বাভাদ হয় না-প্রকৃত হেতুই হয়। "অবয়বিসভাবাৎ" এই বাক্য মহর্ষির কণ্ঠোক্ত হইলে, ঐ হেতু সাধনের জক্ত উপোদ্বাত-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারস্ত বলা যায়। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। এই স্থকে "ষহক্তং" ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলেও তাহাই মনে আদে। "অবয়বিদন্তাবাৎ" এই কথা মহর্ষি পূর্ব্বে নিজেই বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথায় সহজে বুঝা যায়। কিন্তু স্তায়-স্ফী-নিবন্ধ, সামবার্ত্তিক ও তাৎপর্যাদীকার কথা অনুসারে যথন পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইবে না, তথন ঐ মতে বুঝিতে ও ব্যাথ্যা করিতে হইবে যে,ভাষ্যকারের নিজেরই পূর্ব্বোক্ত "অবশ্ববিদ্যাবাৎ" এই কথা মহর্ষির কণ্ঠোক্ত না হইলেও উহা মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ ছিল। মহর্ষি ঐ বৃদ্ধিস্থ হেতুকে শ্বরণ করিয়াই উহার সিদ্ধতা সমর্থনোন্দেশ্রে এই প্রকরণারম্ভ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রসঙ্গ-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারস্ক। ভায়-স্থচী-নিবন্ধেও এই প্রকরণকে প্রাসন্ধিক বলা হইয়াছে। ভাহা হইলে এই স্থত্তে "ষছক্তং" ইতাদি ভাষ্যের অর্থ বৃঝিতে হইবে যে, আমি (ভাষ্যকার) যে "অবম্বিসদ্ধাবাৎ" 🐿 ই-কথা বলািয়াছি ( যাহা মহর্ষি না বলিলেও তাঁহার বৃদ্ধিস্থ ছিল ) অর্থাৎ আমার পুর্ব্বোক্ত ঐ বাক্য-প্রতিপাদ্য বে হেতু, তাহা হেতু হয় না—উহা হেত্বাভাস, উহা হেতু না হইলে, উহার দারা পূর্ব্বে যে সাধ্যসাধন করিয়াছি, তাহা হয় না। মহর্ষি, স্থত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধ্যদাধ্ন প্রদর্শন না করিলেও পূর্কোক্ত প্রকার অহমান-প্রমাণ তাহারও বৃদ্ধিস্ত, স্কুতরাং ঐ অনুমান-প্রমাণের হেতু সাধন করা তাঁহারও কর্ত্তব্য, তাই অবয়বীর সাধন ক্রিয়া তাহাও ক্রিয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিসদ্ভাবাৎ" এই বাক্যের দ্বারা একদেশ অর্থাৎ অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধি কেবল অবয়ব-বিষয়ক নহে, যেহেতু ঐ উপলুদ্ধিতে বিষয়িতা-সম্বন্ধে অবয়বীর সম্ভাব আছে, এইরূপ অনুমান-প্রণালীই স্থৃচিত হইয়াছে। অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধিতে বিষয়িতা-সম্বন্ধে অবয়বীকে হেতু করিলে, ঐ অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ সমর্থন করিয়া, উহাকে সন্দিগ্ধাসিদ্ধ বলা বায়, মহর্ষির এই স্থত্তে তাহাই মূল বক্তব্য। অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া পৃথক্ দ্রব্য যথন বিবাদের বিষয়, উহাতে বিপ্রতিপত্তি আছে, তথন উহা দন্দিগ্ধ, স্থতরাং উহা হেতু

হইতে পারে না, মহর্ষি এই স্থত্তের দারা এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-স্থতের দারা এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন।

মহর্ষির এই যথাশ্রত স্থত্রের দারা বুঝা যায়, "সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ"। কিন্ত সাধ্যত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংশয়ের প্রয়োজক হয় না। তাহা হইলে পর্মতাদি স্থানে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্য হইলে, দেখানেও বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে সংশয় হইত। यদি সাধ্য বলিয়া বৃঝিলেই দেই পদার্থ আছে কি না, এইরূপ সুংশন্ন জন্মে, তাহা হইলে বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়েও এরূপ সংশন্ন জন্মে না কেন ? বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ পর্বতাদি স্থানে সাধ্য বা সন্দিগ্ধ হইলেও অন্তর্জনসিদ্ধ পদার্থ। স্থানবিশেষে উহাদিগের সাধ্যতা জ্ঞান থাকিলেও সামাগ্যতঃ ঐ সকল পদার্থ-বিষয়ে সংশয় জন্মে না। এইরূপ সাধ্যতাপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়েও সংশয় জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার এই অনুপপত্তি চিন্তা করিয়াই স্থত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন ধে, পূর্ব্বে ধে অবমবিসম্ভাবকে হেতু বলিয়াছি, তাছা অহেতু; বেহেতু তাহা সাধ্য। অবয়বরূপ কারণগুলি হইতে "অবয়বি"রূপ দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়, ইহা সাধ্য। সাধ্য কি, ইহা বুঝাইতে শূেষে তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইহা অনুপুপাদিত। অর্থাৎ অবন্নবী বলিন্না যে দ্রুব্যান্তর উৎপন্ন হন্ন, ইহা অনেকে স্বীকার করেন না। যাঁহারা উহা মানেন না, তাঁহাদিগের মত থণ্ডন করিয়া উহা উপপাদন করিতে হইবে। যখন করা হয় নাই, তখন উহা হেতু হইতে পারে না। সিদ্ধ পদার্থই হেতু হইতে পারে; যাহা দিদ্ধ নহে, সাধ্য—তাহা হেতু হইতে পারে না (১অ॰, ২আ॰, ৮ স্থত্ত জন্বিয়)। এই ভাবে স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে মহর্ষির "সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবমবি-বিষয়ে সন্দেহ", এই কথা কিরূপে সংগত তাই ভাষ্যকার শেষে উহার সংগতি করিতে বলিয়াছেন,—"এবঞ্চ সতি" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ অবম্বব হইতে পৃথক্ অবম্ববী অভ সম্প্রদায়ের অসিদ্ধ হইলে, অবয়বি-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিমাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত তদিষয়ে সন্দেহ হয়। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহে বিপ্রতিপত্তিই সাক্ষাৎ প্রয়োজক। স্থ্রোক্ত সাধ্যম্ব পরম্পরায় প্রয়োজক। অবয়বী সাধ্য হইলে অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধ না ছইয়া সম্প্রদায়বিশেষের মতে অসিদ্ধ হইলে "অবয়বী আছে" এবং "অবয়বী নাই," এইরূপ বিৰুদ্ধাৰ্থ-প্ৰতিপাদক বাক্যদ্বয়ৰূপ বিপ্ৰতিপত্তি পাওয়া যাইবে, তৎপ্ৰযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সংশয় জন্মিবে। তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত অবম্ববিরূপ হেতু সন্দিগ্ধাসিদ্ধ হইমা যাইবে,● ইহাই মহর্ষির চরমে বিবক্ষিত। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশরের কথা প্রথম অধ্যারে সংশর-স্থতে এবং দিতীয় অধ্যারে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রপ্টবা।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি এথানে "দ্রব্যন্ত্বং অণুত্বব্যাপ্যং ন বা" অথবা "ম্পর্শবন্ত্বং অণুত্ব্যাপ্যং ন বা" ইত্যাদি প্রকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা দ্রব্যমাত্রকেই পরমাণ্ ভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ বলেন না, তাঁহাদিগের মতে দ্রব্যত্ব অণুত্বের ব্যাপ্য। দ্রব্যমাত্রই কোন মতেই পরমাণ্রূপ নহে। নিজ্জিন্ন স্পর্শহীন আকাশাদি পরমাণ্রূপ হইতেই পারে না, ইহা মনে করিয়া বৃত্তিকার কলাস্তরে "স্পর্শবহুং অণুত্ব্যাপ্যং ন বা" এইরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশান্ন ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, এই চারিটি দ্রব্যেরই পরমাণু আছে। ঐ পরমাণুরূপ উপাদান-কারণের ছারা ছাণুকাদিক্রমে ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু নামক অবয়বী দ্রব্যান্তরের স্থি ছইয়াছে, ইহা ন্সায় ও বৈশেষকের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ সম্প্রদার্যবিশেষ ঐ পরমাণ্সমিষ্টি ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী মানেন নাই, স্কুতরাং তাঁহাদিগের মতে স্পর্শবান্ বস্তমাত্রই অণু, স্কুতরাং তাঁহারা স্পর্শ-বস্তকে অণুছের ব্যাপ্য বলিতে পারেন। যে পদার্থে স্পর্শবন্ধ আছে, সেই সমস্ত পদার্থেই অণুত্ব থাকিলে স্পর্শবন্ধ অণুছের ব্যাপ্য হয়। যে পদার্থের সমস্ত আধারেই যে পদার্থ থাকে, সেই প্রথমোক্ত পদার্থকে শেষোক্ত পদার্থের ব্যাপ্য বলে। যেমন বিশিষ্ট ধুম বহিন্তর ব্যাপ্য। নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে পরমাণু হইতে পৃথক্ অবয়বী আছে, সেগুলি পরমাণুসমিষ্টি নহে, স্কুতরাং তাহাতে স্পর্শবন্ধ থাকিলেও অণুত্ব নাই, এ জন্ম তাঁহাদিগের মতে স্পর্শবন্ধ অণুছের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বৌদ্ধ সম্প্রদারের বাক্য হইল "স্পর্শবন্ধ অণুছের ব্যাপ্য নহে। ভাষ্যকারের মতে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যান্ধই বিপ্রতিপত্তি। স্কুতরাং তাহার মতে এখানে পূর্ব্বোক্ত বাক্যান্ধকে বিপ্রতিপত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বৃত্তিকার পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বৃক্ষাদি পদার্থে যখন সকম্পছ অকপ্পত্ন, রক্তত্ব অরক্তত্ব, আর্তত্ব অনার্তত্ব ইত্যাদি বহু বিরুদ্ধ পদার্থ দেখা যায়, তখন বৃক্ষাদি একমাত্র পদার্থ নহে। বৃক্ষের শাখা-প্রদেশে কম্প দেখা যায়। মূল-দেশে কম্প থাকে না। এইরপ বৃক্ষ কোন প্রদেশে রক্ত, কোন প্রদেশে অরক্ত, কোন প্রদেশে আর্ত, কোন প্রদেশে অনাবৃত দেখা যায়। বৃক্ষ একমাত্র পদার্থ ইইলে তাহাতে কোনরূপেই সকম্পত্ব অকম্পত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিক্রদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না। বিক্রদ্ধ ধর্মের অধ্যাসবশতঃ বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয়, ইহা সর্ব্ধসন্মত। গোছ ও অশ্বত্ব বিরুদ্ধ ধর্মা, উহা একাধারে থাকিতে পারে না ; এ জন্ত গো এবং অশ্ব ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই দিদ্ধ হইয়াছে। স্থতরাং বৃক্ষও নানা পদার্থ, বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট কতকগুলি অবয়বই বৃক্ষ, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণ্বিশেষের সমষ্টিই বৃক্ষ। ভাহা হইলে বৃক্ষ এক পদার্থ না হওয়ায় উহাতে সকম্পত্ব অকম্পত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্বের অধ্যাস থাকিল না। বিলক্ষণ-সংযুক্ত যে সকল পরমাণুকে বৃক্ষ বলা হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি পরমাণুতে কম্প এবং তদ্ভিন্ন কতকগুলি পরমাণুতে কম্পের অভাব থাকায় এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্মের আপত্তির কারণ থাকিল না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তিতেই বৃক্ষাদি পদার্থ যে নানা, উহা অবন্ধবী নামে পৃথক্ কোন দ্রব্য নহে, উহা পরমাণুরূপ অবন্ধবসমষ্টি, ইহা সিদ্ধ হয়। ইহাই বুত্তিকার বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন এবং উদ্যোতকর এখানে যে কতকগুলি স্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্র বলিয়াই বৃত্তিকার বলিয়াছেন। কিন্তু উন্দ্যোতকরের উক্ত ঐ সমস্ত স্ত্র যে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতেরই সমর্থক, ইহা বুরা যায় না এবং ঐগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন্ প্রস্তের স্থা, তাহাও জানিতে পারা যায় না। বুত্তিকার যে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের ঐ অংশও পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ঐ কথায় বুঝা যায়। বৃত্তিকার বার্ত্তিকের সর্বাংশ দেখিতে পান নাই, এই অন্থমান সদমুমান বলিয়া গ্রহণ করা ষায়
না। কিন্তু বৃত্তিকার এখানে উদ্যোতকরের উদ্ধৃত স্থ্তগুলিকে কিরূপে বৌদ্ধদিগের পূর্ব্ধপক্ষপ্রত্ত বলিয়া বৃথিয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। উদ্যোতকর স্তায়বার্ত্তিকে এখানে পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের
প্রমত শ্বমর্থনের বহু বৃত্তির উল্লেখ করিয়া, বহু বিচারপূর্বক সেগুলির খণ্ডন করিয়াছেন।
ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী বিচারে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের অনেক কথা পাওয়া যাইবে এবং এ বিষয়ে
সকল কথা পরিস্ফৃট হইবে ॥৩৩॥

## সূত্র। সর্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ ॥৩৪॥৯৫॥

অনুবাদ। অবয়বীর অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অগ্রহণ হয়।
অর্থাৎ পরমাণুসমন্তি হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান
হইতে পারে না।

ভাষা। যদ্যবয়বী নান্তি, সর্ববস্থ গ্রহণং নোপপদ্যতে। কিং তৎ সর্ববং ? দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়া:। কথং কৃষা ? পরমাণু-সমবস্থানং তাব দৃদর্শনবিষয়ো ন ভবত্যতীন্দ্রিয়য়াদগুনাং; দ্রব্যান্তরঞ্চা-বয়বিভূতং দর্শনবিষয়ো নান্তি। দর্শনবিষয়স্থাশ্চেমে দ্রব্যাদয়ো গৃহন্তে, তেন' নির্মিষ্ঠানা ন গৃহেরন্, গৃহন্তে তু কুন্ডোহয়ং শ্রাম, একো, মহান্, সংযুক্তঃ, স্পান্দতে, অন্তি, ম্গায়শ্চেতি, সন্তি চেমে গুণাদয়ো ধর্মা ইতি—তেন সর্বব্য গ্রহণাৎ পশ্রামোহন্তি দ্রব্যান্তরভূতোহবয়বীতি।

অনুবাদ। যদি অবয়বী না থাকে, (তাহা হইলৈ) সকল পদার্থের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) সেই সর্বব অর্থাৎ সকল পদার্থ কি ? (উত্তর) দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবার [ অর্থাৎ কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ঘট্পদার্থ ই সূত্রে "সর্বব" শব্দের ঘারা মহর্ষি গোতমের বুদ্ধিন্ত, ঐ ঘট্ গপদার্থের জ্ঞান না হইলে সকল পদার্থেরই অজ্ঞান হয় ] (প্রশ্ন) কেমন করিয়া ? অর্থাৎ অব্যবী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, হইতে পারে না—ইহা বুঝি কিরূপে ? (উত্তর) পরমাণুগুলির

<sup>&</sup>gt;। কোন প্তকে "তে নির্ধিষ্ঠানা ন পৃত্যেরন্" এইরূপ পাঠ আছে। "তে" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ববাদি পদার্থ দিরাশ্রর হওরার পৃথীত হইতে পারে না, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে বুঝা বার। ইহাতে অর্থ-সংগতিও ভাল হয়। কিন্ত আর সমস্ত পৃত্তকেই "তেন" এইরূপ তৃতীব্বান্ত পাঠ আছে। "তেন" অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতুবশতঃ ইহাই ঐ পাঠপক্ষে অর্থ ব্রিতে হইবে।

অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ পরমাণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমস্টি দর্শনের বিষয় হয় না। (পূর্ববপক্ষীর মতে) দর্শনের বিষয় অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবয়নীভূত দ্রব্যাস্তরও নাই [ অর্থাৎ পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া ভাহাদিগের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। পরমাণু ভিন্ন অবয়বী বলিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম কোন দ্রব্যান্তরও পূর্ববপক্ষবাদী মানেন না। স্থ্তরাং তাঁহার মতানুসারে কোন দ্রব্যের দর্শন হইতে পারে না। ] এবং এই দ্রব্যাদি পদার্থ দর্শনবিষয়স্থ হইয়া অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থে অবস্থিত হইয়া গৃহীত ( প্রত্যক্ষ ) হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ-বাদী পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন কোন দ্রব্যাস্তর মানেন না ; পরমাণুগুলিও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বলিয়া দৃশ্য নহে, এই পূর্ব্বোক্ত কারণে (পূর্ব্বোক্ত ক্রব্যাদি পদার্থ) নির্বিষ্ঠান হওয়ায় অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থ তাহাদিগের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতে না পারায় গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হইতে পারে না। কিন্তু এই কুম্ভ শ্যামবর্ণ, এক, মহানু, সংযোগবিশিষ্ট, স্পান্দন করিতেছে অর্থাৎ ক্রিয়াবান্, আছে, অর্থাৎ অস্তিত্ব বা সন্তাবিশিষ্ট এবং মৃণ্ময়, এই প্রকারে ( পূর্বেবাক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ ) গৃহীত ( প্রত্যক্ষ ) হইতেছে। এবং এই গুণ প্রভৃতি ধর্মগুলি (গুণ, কর্মা, সামান্ম, বিশেষ, সমবায় ) আছে। অতএব সকল পদার্থের জ্ঞান হয় বলিয়া দ্রব্যাস্তরভূত অর্থাৎ অবয়বসমষ্টি হইতে পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন অবয়বী আছে, ইহা আমরা দেখিতেছি ( প্রমাণের দারা বুঝিতেছি )।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বাহ্ণত্রের দারা অবয়বী বিষয়ে যে সংশায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত-স্ত্রের দারা দেই সংশায়ের নিরাদ করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকর প্রথমে এই স্ত্রেকে সংশাস্ত্র নিরাকরণার্থ স্থ্র বিলয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা বিলয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে সর্বাপদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। সর্বাপদার্থ কি ? এতহ্নত্রের ভাষ্যকার কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্মা, সামান্ত, বিশেষ ও সমবাস্ত্র—এই ষট্ পদার্থকেই মহর্ষি-স্ত্রোক্ত সর্বাপদার্থ বিলয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্রীখ্যার দারা মনে হয়, কণাদ-স্ত্রের পরেই স্তায়স্ত্র রচিত হইয়ছে। ইহাই তাঁহার গুরুপরম্পরাগত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত ছিল। ভাষ্যকার অন্তর্গুও তায়স্ত্র ব্যাখ্যায় কণাদা-স্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ে প্রমেষ স্ত্রে-ব্যাখ্যায় কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট পদার্থের উল্লেখ করিয়া, দেগুলিও গোতমের সন্মত প্রমেষ পদার্থ, ইহা বিলয়াছেন। কণাদোক্ত ষট্পদার্থে সকল ভাব পদার্থ ই অন্তর্ভূত আছে। কণাদ্যুদ্ধ ভাব পদার্থকেই দ্রবাদি ষট প্রকারে বিভক্ত করিয়া বিলয়াছেন। স্ক্রয়াং সর্বাপদার্থ বিললে কণাদোক্ত ষট, পদার্থ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। ভাব পদার্থ হাড়িয়া অভাব পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না; স্ক্রয়াং ভাব পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব।

তাহা হইলে সমস্ত ভাব পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ কথা বলিলে অভাব পদার্থেরও জ্ঞান হয় না, এ কথা পাওয়া যায়। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থ্যোক্ত "সর্ব্ব"পদার্থের ব্যাখ্যায় অভাব পদার্থের পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করেন নাই।

অবয়বী না থাকিলে সকল পদার্থের জ্ঞান কেন হইতে পারে না ? ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ; স্থতরাং উহাদিগের ব্যষ্টির ফ্রায় সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় হইবে। তাহা হইলে উহা দর্শনের বিষয় হইতে পারিবে না। পরমাণ্সমষ্টি হইতে পৃথক্ অবয়বী বলিয়া দ্রব্যাস্তর থাকিলে তাহা দর্শনের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীরা ত পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অবম্ববী বলিয়া কোন পৃথক্ দ্রব্য মানেন না। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, তাঁহাদিগের মতে দর্শনযোগ্য পদার্থ ই নাই। পূর্ব্বপক্ষ-বাদী যদি বলেন যে, গুণ-কর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল পদার্থ তোমাদিগের সম্মত, সেগুলির ত দর্শন হইতে পারে, তাহারা তোমাদিগের মতে অবয়বী না হইলেও যেমন দর্শনের বিষয় হইতেছে, আমা-দিগের মতেও তদ্ধপ উহারা দর্শনের বিষয় হয়, অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই দর্শন হয় না, ইহা কিরুপে বলা যায় ? এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, এই সকল দ্রব্যাদি পদার্থ দৃশ্য পদার্থে অবস্থিত থা কয়াই দর্শনের বিষয় হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ অতীক্রিয় বা অদৃশ্য, তাহাতে দ্রব্য, গুণ, রুশ্ম প্রভৃতি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, একটি পরমাণুগত রূপের কি দর্শন হইয়া থাকে ? পূর্ব্বপক্ষবাদীরা যথন প্রমাণুসমষ্টিকেই দ্রব্য, গুণ, কর্মাদির আশ্রয় বলেন, তথন ঐ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মাদি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না। নির্বিষ্ঠান অর্থাৎ বাহা-**क्तिशंत क्याँन विषय भागेर्थ अधिक्षीन वा आश्रम नरह, अमन प्रवाणि क्याँनत विषय हरेरा भारत** ना । शृद्वीकुत्रभ ज्वा, ७५, कर्मानि भार्य नर्भन्ति विषय् इस ना, এ कथा वना गहित ना ; তাই শেষে বলিয়াছেন যে, 'এই কুম্ভ শ্রামবর্ণ' ইত্যাদি প্রকারে কুম্ভরূপ দ্রব্য এবং তাহার শ্রামন্বরূপ গুণ একত্ব, মহত্ব ও সংযোগরূপ গুণ, স্পন্দন (ক্রিয়া) অন্তিত্ব অর্থাৎ সন্তারূপ সামান্ত এবং মৃত্তিকাদি অবয়বদ্ধপ বিশেষ এবং পূর্ব্বোক্ত গুণ-কর্মাদির সমবায়-সম্বন্ধ, এগুলি দর্শনের বিষয় হইতেছে। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যায় না—তাহা অদৃশু, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। গুণ-কর্মাদি পদার্থগুলি নাই—উহাদিগের অন্তিছই স্বীকার করি না, স্মতরাং উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না, এই আপত্তি অলীক, ইহাও পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারিবেন না। তাই ভাষ্যকার আবার শেষে বলিয়াছেন যে, গুণ-কর্ম্মাদি ধর্মগুলি আছে। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই ষে, গুণ-কর্মাদি পদার্থগুলি ষথন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন তোমাদিগের মতে ঐশুলির প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়াই উহাদিগের অস্তিদ্বের অপলাপ করিতে পার না। তাহা হইলে জগতে কোন বস্তরই প্রত্যক্ষ হয় না, বস্তমাত্রই অতীক্রিয়, এই কথাই প্রথমে বল না কেন ? তাহা বলিলৈই ত তোমাদিগের সকল গোল মিটিয়া যায় ? যদি সত্যের অপলাপ-ভয়ে তাহা বলিতে না পার, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ গুণ-কর্মাদিও নাই, এ কথাও বলিতে পারিবে না। তাহা হইলে ঐ গুণ-কর্মাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্ম উহাদিগের আশ্রয় দর্শনবিষয় অবয়বীও

মানিতে হইবে। উহারা অতীন্দ্রিয় পরমাণুতে অবস্থিত থাকিয়া কথনই দর্শনের বিষয় হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থমাত্রেরই প্রত্যক্ষের অনুরোধে বুঝা যায়, পরমাণুদর্মষ্টি ভিন্ন দ্রব্যান্তর অবয়বী আছে। উহা পরমাণুনহে, উহা মহৎ, উহা দর্শনের বিষয়, এ জন্ম উহার এবং উহাতে অবস্থিত দ্রবাদি পদার্থের দর্শন হইয়া থাকে।

বাঁহারা অবরবী মানেন না, তাঁহারা গুণ-কর্মাদিও পৃথক্ মানেন না। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে সর্বাগ্রহণরূপ দোষ কিরপে হইবে ? এই কথা মনে করিয়াই শেষে এখানে উদ্দোতকর বিলিয়াছেন যে, অবরবী স্বীকার না করিলে বিরোধ হয়, ইয়া প্রদর্শন করাই এই স্থত্তের মূল উদ্দেশ্র। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্দোতকরের ঐ কথার ঐরপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া, উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, গুণ-কর্মাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, ইয়া কেইই অপলাপ করিতে পারেন না। উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়য়া থাকে। গুণ-কর্মাদির সহিত অবয়বীরপ্ত যথন প্রত্যক্ষ হয়, তথন তাহার অপলাপ করা কোনরূপেই সম্ভব নহে। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয়য়া পড়ে। এই প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শনই মহর্ষির এই স্থত্তের মূল উদ্দেশ্র। ভাষাকারও শেষে গুণ-কর্মাদি পদার্থ আছে অর্থাৎ উহারা প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ বিলিয়া উহাদিগকে মানিতেই হইবে, এই কথা বিলয়া বিরুদ্ধ-পক্ষে চরমে প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোষেরই স্থচনা করিয়াছেন।

প্রমাণু-সমষ্টিরূপ বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও সমস্ত পদার্থের অপ্রত্যক্ষ হইবে কেন ? আশ্রয়ের অপ্রত্যক্ষতাবশতঃ আশ্রিত গুণ-কর্মাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও অনুমানাদির দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞান হইতে পারে। শেষ কথা, যদি কোন পদার্গেরই প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। অমুমানাদি প্রমাণের দারাই সকল বস্তুর জ্ঞান হইবে। প্রত্যক্ষ বলিয়া কোন পৃথক্ জ্ঞানই মানিব না। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা যদি পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত এই পূর্ব্বপক্ষই আবার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই স্থতের দারা মহর্ষি তাহারও এক প্রকার উত্তর স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকর কল্লান্তরে মহর্ষি-সূত্রের সেই পাক্ষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে "দর্ব্বাগ্রহণ" অর্থাৎ দর্ব্বপ্রমাণের দ্বারাই বস্তুর অগ্রহণ হয়। কারণ, <u> </u> বর্ত্তমান ও মহৎ পদার্থ বিষয়েই বহিরিন্দ্রিয়-জন্ম লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। ঘটাদি অবমুবী না থাকিলে তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় কোন পদার্থই থাকে না। তাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে অনুমানাদি জ্ঞানও থাকে না। কারণ, অনুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে অমুমানাদি প্রমাণও সন্তব হয় না। স্থতরাং অমুমানাদি প্রমাণের দারা বস্তুর গ্রহণও অসম্ভব হয়। তাহা হইলে ফলে সর্ব্ধপ্রমাণের দারা বস্তুর অগ্রহণ হইয়া পড়ে। এ জন্ম পর্মাণু-পুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী আছে, ইহা মানিতেই হইবে। ঐ অবয়বী দ্রব্যের মহত্ব থাকার্ম তাহার প্রতাক্ষ হইতে পারে, প্রত্যক্ষের উপপত্তি হওয়ায় তন্মূলক অনুমানাদিও হইতে পারে। ফল কথা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে কোন পদার্থের কোন প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে না, সর্ব্বপ্রমাণের দারাই জ্ঞান হইতে পারে না ; স্কৃতরাং প্রত্যক্ষের রক্ষার জন্ত অবয়বী মানিতে ছইবে। তাহা হইলে আর দর্মপ্রমাণের দারা দর্মবস্তুর অগ্রহণরূপ দোষ হইবে না। অবয়বী না

মানিলে পূর্ব্বেক্তিরূপে স্ত্রোক্ত "সর্ব্বাগ্রহণ"-দোষ অনিবার্যা। মূল কথা, শরণ করিতে হইবে যে, মহর্ষি পূর্ব্বস্ত্রে অবয়বিবিষয়ে যে সংশয় এলিয়'ছেন, এই স্ত্রের দারা তাহার নিরাসক প্রমাণ্ স্টনা করিয়াছেন। এই স্ত্রের দারা "এই দৃখ্যমান বৃক্ষাদি পদার্থ প্রমাণ্পুঞ্জ নহে, ইহারা পরমাণ্পুঞ্জ হইতে ভিন্ন দ্রব্যান্তর, ষেহেতু ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, যাহা পরমাণ্ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে" ইত্যাদি প্রকারে ব্যতিরেকী অন্নমান স্টনা করিয়া, ঐ অন্নমান-প্রমাণের দারা পরমাণ্পুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যের নিশ্চয় সম্পাদন করা হইন্যাছে। স্বতরাং আর অবয়বিবিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী আছে, ইহা প্রমাণের দারা নিশ্চিত হইলে আর কোন কারণেই তিদ্বিয়ের সংশয় জন্মিতে পারে না॥৩৪॥

#### স্থত্ত। ধারণাকর্ষণোপপত্তেশ্চ॥৩৫॥৯৬॥

অনুবাদ। ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশতঃও ( অবয়বী অবয়ব হইতে পৃথক্
পদার্থ ) [ অর্থাৎ দৃশ্যমান রক্ষাদি পদার্থ যদি কতকগুলি পরমাণুমাত্রই হইত, তাহা
হইলে উহাদিগের ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারিত না, ধারণ ও আকর্ষণ হওয়াতেও
বুঝা যায়, উহারা পরমাণু হইতে পৃথক্ পদার্থ ]।

ভাষ্য। অবয়ব্যর্থান্তরভূত ইতি। সংগ্রহকারিতে বৈ ধারণাকর্ষণে, সংগ্রহো নাম সংযোগসহচরিতং গুণান্তরং স্লেহদ্রবন্ধকরিতং, অপাং সংযোগাদামে কুন্তেইগ্রিসংযোগাৎ পকে। যদি স্বয়বিকারিতে অভবিষ্যতাং পাংশুরাশিপ্রভৃতিষপ্যজ্ঞাস্থেতাং। দ্রব্যান্তরানুৎপত্তো চ তৃণোপলকাষ্ঠাদিয়ু জতুসংগৃহীতেম্বপি নাভবিষ্যতাং।

অথাবয়বিনং প্রত্যাচক্ষাণকো মাভূৎ প্রত্যক্ষলোপ ইত্যনুসঞ্চয়ং দর্শনবিষয়ং প্রতিজ্ঞানানঃ কিমনুযোক্তব্য ইতি। "একমিদং দ্রব্য-" মিত্যেকবৃদ্ধের্বিষয়ং পর্যানুরযোজ্যঃ, কিমেকবৃদ্ধিরভিন্নার্থবিষয়া ? আহো নানার্থবিষয়েতি। অভিনার্থবিষয়েতি চেৎ, অর্থান্তরামুক্তানাদবয়বিসিদ্ধিঃ। নানার্থবিষয়েতি চেৎ ভিয়েষেকদর্শনানুপপত্তিঃ। অনেকস্মিয়েক ইতি ব্যাহতা বৃদ্ধিন দৃশ্যত ইতি।

অনুবাদ। অবয়বী অর্থাস্তরভূত, অর্থাৎ (সুত্রোক্ত )ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশত: অবয়ব হইতে (পরমাণুপুঞ্জ হইতে) অবয়বী পৃথক্ পদার্থ।

[ ভাষ্যকার মতান্তর অবলম্বন করিয়া এই যুক্তির খণ্ডন করিতেছেন ] ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিতই, অর্থাৎ উহা অবয়বি-জনিত নহে। সেহ ও দ্রব্যস্কনিত সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর সংগ্রহ, অর্থাৎ ঐরপ গুণাস্তরের নাম সংগ্রহ । (বেমন) জলের সংযোগবশতঃ অপক অগ্নি-সংযোগবশতঃ পক কুন্তে।

যদি (পূর্বেলিক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) অবয়বি-জ্ঞানিতই হইত, (তাহা হইলে) ধূলিরাশি প্রভৃতিতেও জানা যাইত। দ্রবাাস্তরের অসুৎপত্তি হইলেও জতু-সংগৃহীত (লাক্ষার ঘারা সংশ্লিফ) তৃণ, প্রস্তর ও কান্ঠ প্রভৃতিতেও (পূর্বেলিক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) হইত না [ অর্থাৎ চূর্ণ মৃত্তিকায় জল-সংযোগ করিয়া, উহা প্রথমতঃ পিশুকার করা হয়, তাহার পরে উহার ঘারা কাচা ঘট প্রস্তুত করিয়া, সেই ঘট আগ্রা-সংযোগ ঘারা পরু করিলে, সেই ঘটে সংগ্রহ নামক গুণাস্তর জন্মে বলিয়াই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়, এইরূপ সর্বব্রই ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জ্বনিত। উহা যদি অবয়বি-জ্বনিত হইত, তাহা হইলে ধূলিরাশি প্রভৃতিরও ধারণ ও আকর্ষণ হইত; কারণ, তাহারা অবয়বী এবং তৃণ-প্রস্তরাদি বিভিন্ন দ্রব্য লাক্ষার ঘারা সংশ্লিফ হইলে, সেখানে দ্রব্যধ্রের প্রক্রপ সংযোগে দ্রব্যান্তর জন্মে না, অর্থাৎ পৃথক্ অবয়বী জন্ম না, ইহা সর্ববস্থাত ; কিন্তু সেই সংশ্লিফ দ্রব্যঘ্র পৃথক্ অবয়বী না হইলেও তাহারও ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। উহা অবয়বি-জ্বনিত হইলে সেখানে উহা হইতে পারিত না। স্ক্তরাং ধারণ ও আক্র্ষণ যে অবয়বি-জ্বনিত নহে, উহা সংগ্রহ-জ্বনিত, ইহা স্বীকার্য্য। স্ক্তরাং উহা অবয়বীর সাধক হইতে পারে না]।

(প্রশ্ন) প্রত্যক্ষ লোপ না হয়, এ জন্য পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে প্রতিজ্ঞাকারী অবয়বি-প্রত্যাখ্যানকারীকে কি অনুযোগ করিবে ? [অর্থাৎ যদি সূত্রকারোক্ত যুক্তির বারা অবয়বীর সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয় বলেন, উহা হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন না, তাঁহাদিগকে কি প্রশ্ন করিবে ? কোন্ প্রশ্নের বারা তাঁহার মত খণ্ডন করিবে ? ]

(উত্তর) "এই দ্রব্য এক" এই প্রকার একবৃদ্ধির বিষয় প্রশ্ন করিব। (সে কিরূপ প্রশ্ন, তাহা বলিতেছেন) একবৃদ্ধি কি অর্থাৎ "ইহা এক" এইরূপ যে বোধ, তাহা কি অভিয়ার্থ-বিষয়ক, অথবা নানার্থ-বিষয়ক ? অভিয়ার্থ-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) পদার্থাস্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ পদার্থের স্বীকার-বশতঃ অবয়বীর সিদ্ধি হয়। নানার্থ-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) ভিন্ন পদার্থসমূহ বিষয়ে একবৃদ্ধির উপপত্তি হয় না। অনেক পদার্থে "এক" এই প্রকার ব্যাহত বৃদ্ধি দেখা যায় না [ অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে "ইহা এক" এইরূপেও প্রভাক্ষ

করা হয়, স্থতরাং ঘটাদি পদার্থ বহু পরমাণুর সমষ্টিরূপ বহু পদার্থ নহে, তাহা হইলে উহাতে যথার্থ একবৃদ্ধি কিছুতেই জন্মিতে পারিত না। বিভিন্ন বহু পদার্থে "ইহা এক" এইরূপ বৃদ্ধি ব্যাহত; কোন সম্প্রদায়ই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। ঐ একবৃদ্ধিকে এক পদার্থবিষয়ক যথার্থ বোধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন অবয়বা স্বীকার্য়]।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা অবয়বি-সাধনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন। সে যুক্তি এই যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। কোন কার্চ্চথণ্ড বা ঘটাদি পদার্থের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণ করিলে, তাহার সমুদায়েরই ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। ঐ কার্চ্চথণ্ড বা ঘটাদি পদার্থ যদি পরমাণুপুঞ্জ হইত, তাহা হইলে উহাদিগের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণ সমুদায়েরর ধারণ ও আকর্ষণ কিছুতেই হইত না, উহাদিগের একদেশ ধরিয়া উরোলন করিলে সমুদায় উল্লেলিত হইত না,— যে অংশ বা যে পরমাণুশুলি ধৃত বা আরুই হইত, দেই অংশেরই ধারণ ও আকর্ষণ হইত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কার্চ্ছণণ্ড ও ঘটাদি পদার্থ কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জ নহে; উহারা পরমাণুপুঞ্জের দ্বারা গঠিত পৃথক্ অবয়বী জব্য। মহর্ষি ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিরূপ হেতুর দারা অবয়বী অর্থান্তরভূত অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জরণ অবয়ব হইতে পদার্থান্তর, এই সাধ্য সাধন করিয়ছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "অবয়বী অর্থান্তরভূতঃ" এই বাক্যের পূরণ করিয়াই মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করতঃ স্ব্রোর্থ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়ছেন। উল্যোত্কর বলিয়ছেন যে, "অবয়বী অর্থান্তরভূত" ইহা মহর্ষি-স্ত্রন্থ "চ" শব্দের অর্থ। অর্থাং মহর্ষি স্ত্রশেষে চকারের দারাই তাঁহার বুদ্ধিন্থ ঐ সাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার এথানে মহর্ষি-স্ত্রোক্ত (পূর্দ্ধেক্তি) যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি ঐ যুক্তির থণ্ডন করিতে বলিয়ছেন বে, ধারণ ও আকর্ষণ অবয়বিজনিত নহে—উহা "সংগ্রহ"-জনিতা। অবয়বীই যদি পূর্দ্ধোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হইত, তাহা হইলে ধূলিরাশি প্রভৃতি মবয়বীরও পূর্দ্ধোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হইত। ধূলিরাশিও যথন সিদ্ধান্তে কার্ম্বথ ও ঘটাদি পদার্গের হ্যায় অবয়বী, তথন তাহাব একদেশের ধারণে ও আকর্ষণে সর্ব্বাংশের ধারণ ও আকর্ষণ হইত। তাহা যথন হয় না, তথন অবয়বী পূর্দ্ধোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বলা যায় না। এবং অবয়বী না হইলে যদি তাহার ধারণ ও আকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে বিজাতীয় তুইটি দেবা বেথানে লাক্ষাব দারা বিলক্ষণ ক্রপে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সেথানে তাহার একটির ধারণ ও আকর্ষণে উভয়েরই ধারণ ও আকর্ষণ কেন হয় ? সেথানে ত ঐ উভয় দ্রব্যের ঐক্রপ সংযোগে একটি পূথক্ অবয়বী দ্রব্য জন্মে না। কারণ, বিজাতীয় দ্রব্যদ্ব সংযুক্ত হইলেও তাহা কোন দ্রব্যান্তরের আরম্ভক হয় না। এক থণ্ড কার্ম্ব ও এক থণ্ড প্রস্তর লাক্ষার দ্বারা সংশ্লিষ্ট করিলে, ঐ উভয় দ্রব্যের দ্বারা কোন একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য জন্মিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসন্মত।

ফল কথা, অবয়বী হইলেই বারণ ও আকর্ষণ হয় ( অবয় ), অবয়বী না হইলে ধারণ ও আকর্ষণ হয় না ( ব্যতিরেক ', এইরূপ "অবয়" ও "ব্যতিরেকে"র দারাই ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বীর কারণত্ব সিদ্ধ হয় এবং তাহা হইলে ঐ ধারণ ও আকর্ষণিরূপ কার্য্যের দারা অবয়বিরূপ কারণের অন্থমান হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ "অবয়" ও "ব্যতিরেক" যখন নাই, তখন ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ হইতে পারে না । ভাষ্যকার ধূলিরাশি প্রভৃতি অবয়বীতে অবয় ব্যভিচার এবং লাক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিজ্ञাতীয় তৃণ-কার্চাদিতে ব্যতিরেক ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণ অবয়বীর সাধক হইতে পারে না, এই মূল বক্তবাট প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে ।

তবে পূর্ব্বোক্তপ্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ কি? এতত্ত্তরে প্রথমেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধারণ ও আকর্ষণ "দংগ্রহ"-জনিত, অর্থাৎ "দংগ্রহ"ই উহার কারণ, অবয়বী উহার কারণ নহে। সংগ্রহ কি? তাই বলিয়াছেন যে, স্নেহ ও দ্রবন্ধ নামক গুণের দারা জনিত সংযোগ-সহচরিত একটি গুণান্তরের নাম "সংগ্রহ"। ঐ সংগ্রহের একটি আধার প্রদর্শনের দারা উহার পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন বে, জল-সংযোগবশতঃ অপক ও অগ্নি-সংযোগবশতঃ পক কুন্তে উহা আছে। অবশ্র ঐক্সপ বহু দ্রব্যপদার্থে ই উহা আছে। ভাষ্যকারের ঐ কথা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। ভাষ্যকারের ঐ কথার ছারা বুঝা বায় যে, অপক কুন্তে যে সংগ্রহ জন্মে, জলসংযোগও তাহার প্রযোজক। অপক কুন্তে অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজ্বংপদার্থের সংযোগ না হওয়া পর্যান্ত জলসংযোগ প্রযুক্তই তাহাতে "সংগ্রহ" জন্মে; তাই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়। ঐ কুন্তে বিশিষ্ট জলসংযোগ না করিলে, উহার পকতার পূর্ব্বে উহা যথন ভাঙ্গিয়া পড়ে, উহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না, তথন বিশিষ্ট জ্বলসংযোগ উহাতে "দংগ্রহ" নামক গুণান্তরের উৎপত্তির প্রযোজক, ইহা বুঝা যায়। বিশিষ্ট জলসংযোগের অভাবে ধূলিরাশিতে ঐরপ "দংগ্রহ" জন্মে না, তাই তাহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না। স্কুতরাং সংগ্রহই ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বুঝা বায়। পক কুন্তে অগ্নি বা স্থায়ের সংযোগ পূর্ব্বোক্ত 'সংগ্রহ" নামক গুণাস্তরের প্রবোজক হয়। স্থতরাং তাহারও ঐ সংগ্রহ-জনিত ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। পক কুন্তে তেজঃসংযোগ সংগ্রহের প্রয়োজক হইলেও, ঐ সংগ্রহও ঐ কুন্তের অন্তর্গত জলগত স্নেহ ও দ্রবত্বজনিত। কারণ, সংগ্রহ নামক গুণ সর্ব্বত্রই স্নেহ ও দ্রবত্ব-জনিত হইয়া থাকে। পৰু কুষ্ণাদিতে কোন বিলক্ষণ সংগ্ৰহের উৎপত্তি হয়, তাহাতে তেজঃ-সংযোগই সহকারী কারণ হইয়া থাকে। কারণ, তেজঃসংযোগ ব্যতীত ঐরূপ বিলক্ষণ সংগ্রহ कत्य ना।

ভাষ্যকার "সংগ্রহ"কে সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, "সংগ্রহ" সংযোগ হইতে পৃথক্ একটি গুণবিশেষ, উহা সংযোগ-প্রযুক্ত হওয়ায় সংযোগাশ্রমেই জ্বন্মে, তাই উহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলিয়াছেন; সংযোগের সহিত একাধারে থাকিলে তাহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলা যায়। কুস্তাদিতে জলসংযোগ থাকায়, ঐ জলসংযোগের সহিত তাহাতে সংগ্রহও আছে। বৈশেষিক-দম্মত রূপাদি চতুর্বিবংশতি গুণের মধ্যে কিন্তু "দংগ্রহ" নামক অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ নাই। গুণপদার্থের ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণ "সংগ্রহ"কে সংযোগবিশেষই বলিয়াছেন'। তরল পদার্থের ধেরূপ সংযোগের দারা চুর্ণ, শক্ত, প্রভৃতি দ্রব্যের পিণ্ডীভাব-প্রাপ্তি হয়, তাদুশ দংযোগবিশেষই দংগ্রহ। ভাষাকার কোন প্রাচীন মতবিশেষ অবলম্বন করিয়াই "সংগ্রহ"কে গুণান্তর বলিয়াছেন; তাহার এথানে স্থগ্রোক্ত যুক্তিখণ্ডন ও মতান্তর আশ্রয় করিয়াই সংগতি হয়, এ কথাও পরে ব্যক্ত হইবে। ভাষাকার সংগ্রহকে স্নেছ ও দ্রবন্ধ-জনিত বলিয়াছেন। স্নেছ জলমাত্রের গুণ, জলে দ্রবন্ধও আছে, ঐ উভয়ই সংগ্রহের কারণ। প্রশস্তপাদ "পদার্থধর্ম-সংগ্রহে" কেবল মেহকেই সংগ্রহের কারণ বলিয়াছেন<sup>২</sup>। প্রশন্তপাদের আশ্রিত বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে দ্রবস্থকে সংগ্রহের কারণ বলিয়া? মুক্তাবলীতে মেহকেও উহার কারণ বলিয়াছেন। "দংগ্রহ" নামক দংযোগবিশেষের প্রতি ন্নেহ ও দ্রবন্ধ, এই উভয়ই যে কারণ বলিতে হইবে, ইছা বৈশেষিক স্থান্তর উপস্থারে শঙ্কর মিশ্র বিশন করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে. কাচ বা কাঞ্চন গলাইয়া, সেই দ্রবদ্বের দারা কাহারও সংগ্রহ জন্মে না, স্কুতরাং সংগ্রহে স্নেহও কারণ। কাচ ও কাঞ্চনে মেহ নাই। শুক্ষ ন্মতের অন্তর্গত জলে মেহ থাকিলেও, তাহার দ্বারা কাহারও সংগ্রহ হয় না, স্কুতরাং দ্রবত্ব ও সংগ্রহে কারণ। গুরু মতে দ্রবত্ব নাই, স্কুতরাং তাহার দ্বারা সংগ্রহ হয় না। প্রশস্তপাদ ও ভায়কন্দলীকার শ্রীধর ইহা না বলিলেও পূর্ব্ববর্তী বাৎস্থায়ন, সংগ্রহকে "মেহদুবন্ধ কারিত" বলায় উহা নব্য মত বলিয়াই গ্রহণ করা যায় না।

ভাষ্যকরে মহর্ষি-স্ত্রোক্ত যুক্তি থণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ যাহা বলিয়াছেন, উদ্যোতকর তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যখন কেহ কোন অবয়বীর গ্রহণ করে, তখন ঐ একদেশ গ্রহণঙ্গল্য অবয়বীকেও গ্রহণ করে। সেই গ্রহণঙ্গল্য অবয়বীর যে দেশান্তর-প্রাপ্তির নিরাকরণ, তাহাকে বলে ধারণ এবং একদেশ গ্রহণঙ্গল্য অবয়বীর যে দেশান্তর-প্রাপণ, তাহাকে বলে আকর্ষণ। এই ধারণ ও আকর্ষণ যখন অবয়বীতেই দেখা যায়, নিরবয়ষ আকাশাদি এবং জ্ঞানাদি পদার্থে দেখা যায় না এবং পরমাণুরূপ অবয়বমাত্রেও দেখা যায় না, তখন উহা অবয়বীরই ধর্ম্ম; স্কৃতরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়। ভয়্যকার যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মহর্ষির তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে বলা যায় না। কারণ, সমস্ত অবয়বীতেই ধারণ ও আকর্ষণ হয়, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। অবয়বী ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ধারণ ও আকর্ষণ

১। সংগ্রহঃ পরম্পরমযুক্তানাং শক্ত্যাদীনাং পিতীভাবপ্রাপ্তিহেতুঃ সংবোগবিশেষঃ।—ন্তান্তবন্দলী।

२। (ऋहारभाः वित्नवस्तः, मः अस्मृतानिः हकूः।— अनस्त्रभावज्ञाता।

৩। জবাজং স্পান্সনে হেতুর্নিমিত্তং সংগ্রহে তু তৎ।—ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৫৬। সংগ্রহে শক্ত্রকাদিসংযোগ-বিশেনে, তদ্জবজং, সেহসহিভমিতি বোদ্ধবাং। তেন জতত্বর্গাদীনাং ন সংগ্রহঃ।—সিদ্ধান্তমুক্তাবদী।

শংগ্রহা হি লেংছবর্কারিতঃ সংযোগবিশেষঃ, স হি ন দ্রবহ্বাত্রাধানঃ কাচকাপন্দ্রবহেন সংগ্রহাত্রপপত্তেঃ,
 —নাপি লেহমাত্রকারিতঃ, স্ত্যানৈর্হ্তাদিভিঃ সংগ্রহাত্রপপত্তেঃ, তল্মান্বর্বাত্রেকাভ্যাং ক্রেইলব্রকারিতঃ, স চ
জলেনাপি শক্ত্ সিকতাপৌ দৃশুমানঃ স্লেহ্ম জলে দ্রত্রতি।—উপস্থার, বৈশেষিকদর্শন, ২ জঃ, ১ আঃ, ২ স্ত্র।

হয় না, স্থতরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়, ইহাই মহর্নির তাৎপয়্য: স্থতরাং বাভিচার নাই।
যদি নিরবয়ব আকাশাদি ও জানাদি পদার্গে এবং পরমাণুরূপ অবয়বে ধারণ ও আকর্ষণ হইত,
তাহা হইলে অবশ্য মহর্মির অবলম্বিত নিয়নের ব্যভিচার হইত। লাক্ষা-সংশ্লিপ্ত তুণ-কাষ্টাদিতে
যে ধারণ ও আকর্ষণ হয়, তাহা অবয়বীতেই হয়। কারণ, ঐ তুণ-কাষ্টাদি সেখানে প্রত্যেকে
অবয়বীই, স্থতরাং দেখানে কোন ব্যভিচার নাই। পরস্ত ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত,
অবয়বি-জনিত নহে—এই সিদ্ধান্তে বিশেষ হেতু কিছু নাই। যদি অবয়বী ভিন্ন অহ্যত্র ধারণ ও
আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে ঐরপ সিদ্ধান্তে উহা বিশেষ হেতু হইত। যদি বল, অবয়বীই যদি
ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হয়, তাহা হইলে ধূলিরাশি প্রভৃতিতে ভাষ্যকারোক্ত "সংগ্রহ" কেন জন্মে না, ইহাও
যলিতে হইবে। উহাতে সংগ্রহ না হওয়ার যাহা হেতু বলিবে, তাহাই উহাতে ধারণ ও
আকর্ষণ না হওয়ার হেতু বলিব। অর্থাৎ অবয়বী হইলেও অহ্য কারণের অভাবে সর্বত্র
ধারণ ও আকর্ষণ হয় না; তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণে অবয়বী কারণ নহে, ইহা প্রতিপদ্দ
হয় না। অবয়বী ভিন্ন পদার্গে যদি ধারণ ও আকর্ষণে হইত, তাহা হইলে উহা ধারণ ও আকর্ষণের
কারণ নহে, ইহা বলা যাইত। ফলকথা, মহর্মি ধারণ ও আকর্ষণকে আশ্রম করিয়া ব্যতিরেকী
জিহ্মান স্ট্চনা করিয়াই এখানে অবয়বীর সাধন করিয়াছেন'।

তাৎপর্যাটীকাকার এইরূপে উদ্যোতকরের পূর্ন্দোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে বিলিয়ছেন যে, "অতএব ভাষাকারের স্ত্রন্থন প্রনতে বৃথিতে হুইবেই।" তাৎপর্যাটীকাকারের ঐ কথার তাৎপর্যা এই যে, ভাষাকার মহর্ষির তাৎপর্যা বৃথিতে ভ্রম করিয়া, ঐরূপ স্ত্রোক্ত যুক্তি থণ্ডন করিছে পারেন না, তাহা অসম্ভব। অস্ত কোন প্রতিপক্ষ বাহা বলিয়া মহর্ষি-স্থত্রের থণ্ডন করিয়াছিল, ভাষাকার এথানে তাহারই উল্লেখ করিয়া, পরে অস্তপ্রকারে মহর্ষি-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। অর্গৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার থণ্ডন স্বীকার করিয়াই তিনি অস্ত যুক্তি আশ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষাকার যে "নংগ্রহ"কে গুণান্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তিনি মতান্তর আশ্রম করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন, ইহা মনে আসে। কারণ, স্তাম্ন ও বৈশেষিকের মতে চতুর্ব্বিংশতি গুণ হইতে অতিরিক্ত "সংগ্রহ" নামক গুণপদার্গবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহাকে গুণান্তর না বলিলেও প্রাকৃত স্থলে ভাষাকারের কোন ক্ষতি ছিল না, উহা সংযোগবিশেষ হইলেও ভাষাকারের বক্তব্য সমর্গতি হইতে পারিত। তথাপি গুণান্তর বলাতে তিনি ঐ স্থলে কোন বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মতকেই আশ্রম করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

ভাষ্যকার পরে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতুর প্রয়োগ উপগ্রাদ করিবেন বলিয়া প্রশ্নপূর্বক তত্ত্বরে

<sup>&</sup>gt;। যোহয়ং দৃশ্তমননো গোঘটাদিরবয়বী পরমাণুসমূহভাবেন বিবাদাধানিতঃ নাসাবনবয়বী, ধারণাকর্ষণানুপপত্তিপ্রসঙ্গাও। বো ঘোহনবয়বী তত্র তত্র বারণাকর্ষণে ন ভবতঃ, যথা বিজ্ঞানাদৌ, ন চাহয়ং গোঘটাদিতথা, তত্মান্নানবয়বীতি।—তাৎপর্যাটাকা।

২। তত্মাদ্ভাষাকারশ্র স্ত্রদূষণং প্রমতেন দ্রন্তবাং।—তাৎপ্রাচীকা।

বলিয়াছেন যে, "এই দ্রবা এক" এইরূপ যে একবৃদ্ধি হয়, তাহার বিষয় কি, ইহাই পূর্র্পক্ষবাদীর নিকটে জিজ্ঞান্ত। পূর্বপক্ষবাদীর মতে বটাদি দ্রব্য পরমাণুপ্ঞান্মক, স্তরাং উহা নানা; উহাকে এক বলিয়া বৃঝিলে ভ্ল বৃঝা হয়। সকল লোকেই পরমাণুপ্ঞান্মক নানা পদার্থকৈ এক বলিয়া ভ্ল বৃঝিতেছে, ইহা বলা যায় না। নানা পদার্থবিষয়ে একবৃদ্ধি বাাহত, উহা কোন দিনই যথার্থবৃদ্ধি হইতে পারে না। যদি ঐ একবৃদ্ধি একমান্ত বিষয়েই হয়, তাহা হইলেই উহা বথার্থ হইতে পারে। তাহা হইলে পরমাণুপ্ঞ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী বলিয়া একটি দ্রব্য মানিতেই হয়। ঐ বথার্থ একবৃদ্ধির বিষয়ন্ধপে যথন তাহা মানিতেই হয়েরে, তথন পূর্বপক্ষবাদীর স্বমত পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ভাষাকারের এখানে মূল বক্তব্য এই যে, একবৃদ্ধি ও অনেকবৃদ্ধি ভিয়বিষয়ক; বেহেতু তাহাতে বিশেষ মাছে অথবা তাহা বথাক্রেমে অসমৃচ্চিত ও সমৃচ্চিত-বিষয়ক, ইত্যাদিরূপে অন্তর্ম বাতিরেকী হেতুর প্রয়োগ করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর মত খণ্ডন করিতে হইবে॥৩৫॥

# সূত্র। সেনাবনবদ্গ্রহণমিতি চেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাম্। ॥৩৬॥৯৭॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) সেনা ও বনের তার প্রত্যক্ষ হয়, ইহা যদি বল অর্থাৎ যদি বল যেই, হস্তা, অথ, রথ ও পদাতির সমন্তিরপ সেনা এবং রক্ষের সমন্তিরিশেষরপ বন বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, ঐ সেনা ও বনকে যেমন "এক" বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় এবং ঐ হস্তা প্রভৃতি পদার্থের দূর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তাহাদিগের সমন্তিরপ সেনা ও বনের যেমন দূর হইতে প্রত্যক্ষ হয়, তক্রপ পরমাণু-গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমন্তিরপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং ঘটাদি পদার্থ বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, সেনা ও বনের ত্যায় উহারা এক বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আমাদিগের মতে তাহাই হইয়া থাকে। (উত্তর) না, অর্থাৎ ঐরপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না: কারণ, পরমাণুগুলি অত্যক্ষিয় অর্থাৎ হস্তা, অর্থা প্রভৃতি সেনাক্ষ এবং বনাক্ষ রক্ষ অত্যক্তির নহে, এ জন্য সেনা ও

<sup>&</sup>gt;। একানেকবৃদ্ধী ভিন্নবিষয়ে বিশেষবৃদ্ধাৎ ক্লগানিবিষয়বৃদ্ধিবং। অথবা একানেকবৃদ্ধী ভিন্নবিষয়ে সম্চিতা-সম্চিত্তবিষয়ত্বাৎ ইনমিতি যথা ইনঞ্চেদঞ্চি যথা।—স্থায়বার্ত্তিক। পটোহয়মিত্যেকবিষয়া বৃদ্ধিরেকবৃদ্ধিঃ, তস্তব ইতি নানাবিষয়া বৃদ্ধিননেকবৃদ্ধিঃ। অসম্চিত্তবিষয়ত্বাদেকবৃদ্ধেঃ, সম্চিত্তবিষয়ত্বাদনেকবৃদ্ধেরিতি:—তাৎপর্যাট্টকা।

২। হস্তী, অখ, রখ ও পদাতি, এই চারিটি যুদ্ধের উপাদানকে "নেনাঙ্গ" বলে। এই চতুরঙ্গ সেনাই ফ্রোক্ত "নেনা" শব্দের অর্থ। ভাষাকারও পূর্বেরিক হস্তা প্রভৃতি অঙ্গচতুত্বর ব্ঝাইতেই ভাষো "নেনাঙ্গ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৃক্ষের সমন্তিবিশেষকে "বন" বলে। প্রতাকটি বৃক্ষ ঐ বনের অঙ্গ। ভাষাকার "বনাঙ্গ" বলিয়া ঐ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। "হস্তাখরপণাদাতং নেনাঙ্গং আচ্চতুত্বয়ং"। "ধ্বজিনী বাহিনী সেনা প্রনাহনীকিনী চমুঃ"।—অধ্যাহকার, ক্ষত্রিয়বর্গ।

বনের পূর্বেবাক্তরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে; পরমাণুগুলি প্রত্যেকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, তাহাদিগের সমষ্টিরও কোনরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

ভাষ্য। যথা সেনাঙ্গেষ্ বনাঙ্গেষ্ চ দূরাদগৃহ্মাণপৃথক্ষেষেকমিদনিত্যুপমিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিঃ, এবমণুষ্ সঞ্চিতেষগৃহ্মাণপৃথক্ষেষেকমিদমিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিরিতি। যথা গৃহ্মাণপৃথক্ষানাং সেনাবনাঙ্গানামারাৎ
কারণান্তরতঃ পৃথক্ষস্থাগ্রহণং, যথা গৃহ্মাণজাতীনাং পলাশ ইতি বা খদির
ইতি বা নারাজ্জাতিগ্রহণং ভবতি। যথা গৃহ্মাণপ্রস্পানাং নারাৎ স্পাদগ্রহণং। গৃহ্মাণে চার্থজাতে পৃথক্ষস্থাগ্রহণাদেকমিতি ভাক্তপ্রত্যয়ো
ভবতি, ন মণুনামগৃহ্মাণপৃথক্ষানাং কারণতঃ পৃথক্ষস্থাগ্রহণাদ্ভাক্ত একপ্রত্যয়োহতীক্রিয়ম্বাদণুনামিতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিশক্ষ) যেমন দুরত্বশতঃ অগৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ দূরত্বনিবন্ধন যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয় না, এমন সেনাক্স ও বনাক্ষসমূহে "ইহা এক" এই প্রকার বুদ্ধি উপপন্ন হয়, এইরূপ অগৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয় না, এমন পুঞ্জীভূত প্রমাণুসমূহে "ইহা এক" এই প্রকার বুদ্ধি উপপন্ন হয়।

(উত্তর) যেমন গৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয়,
নিকটে গেলেই দেখা যায়, এমন সেনাক্ষ ও বনাক্ষের দূরত্বরূপ নিমিতান্তববশতঃ
পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, (এবং) যেমন গৃহ্যমাণজাতি অর্থাৎ নিকটে গেলে
যাহাদিগের জাতি প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির (পলাশ খদিরাদি পদার্থের)
দূরত্বশতঃ "পলাশ" এই প্রকারে অথবা "খদির" এই প্রকারে (পলাশত্ব
খদিরত্বাদি) জাতির প্রত্যক্ষ হয় না (এবং) যেমন গৃহ্যমাণক্রিয় অর্থাৎ নিকটে গেলে
যাহাদিগের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির (বৃক্ষাদির) দূরত্বশতঃ ক্রিয়া

১। ভাষো "দূর" শব্দ ও "আরাং" শব্দ দূরত্ব কর্থে প্রযুক্ত। প্রাচীনপণ ঐরপ প্রেরাপ করিতেন। "অভিদুরাৎ সামীপাাং" ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা জন্তব্য। দূরত্বকে যে "কারণাস্তর" বলা ইইরাছে, ঐ কারণ শব্দের অর্থ প্রেরাজক। প্রাচীনপণ প্রযোজক অর্থেও "কারণ" শব্দের প্ররোগ করিতেন। ভাষাকার বাংস্থারনও তাহা জনেক স্থলে করিরাছেন। প্রথমাধ্যার, ১২৮ পৃষ্ঠা জন্তব্য। যে দকল পদার্থের পৃথক্ত্বর গ্রহণ হয়, এমন পদার্থেরই দূরত্বশভঃ পৃথক্ত্বর অপ্রত্যক্ষ হয় মর্থাৎ ঐরপ পদার্থেরই পৃথক্ত্বর অপ্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ হয় রথাৎ ঐরপ পদার্থেরই পৃথক্ত্বর অপ্রত্যক্ষ ক্রপ্রত্যক্ষর কথা বলিয়াছেন। জ্বাতি ও ক্রিয়ার স্থার পৃথক্ত্রপ শুণ্ধক্ত্রপ প্রধার বিক্ষিত।

প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ গৃহ্নমাণ পদার্থসমূহেই মর্থাৎ যাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থসমূহেই পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় "এক" এই প্রকার ভাক্ত প্রত্যক্ষ (সাদৃশ্য প্রযুক্ত ভ্রম প্রত্যক্ষ) হয়। কিন্তু অগৃহ্নমাণ-পৃথক্য মর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ হয় না—হইতেই পারে না, এমন পরমাণ্সমূহের কারণবশতঃ (দূর্ঘাদি কোন প্রযোজকবশতঃ) পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ভাক্ত এক প্রত্যক্ষ মর্থাৎ পরমাণ্সমূহেও সাদৃশ্যমূলক "ইহা এক" এই প্রকার ভ্রম প্রত্যক্ষ হয় না (হইতে পারে না)। যেহেতু পরমাণ্সমূহ অতীন্দ্রিয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তস্ত্ত্রে (৩৪ স্থ্ত্রে) বলিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে অর্থাৎ দৃশুমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে তাহাদিগের, এমন কি, কোন পদার্থেরই প্রতাক্ষ হইতে পারে না, পরমাণপ্রস্থ গুণ-কর্মাদির প্রতাক্ষ্ অসম্ভব। প্রতাক্ষ অসম্ভব হইলে অমুমানাদিও অসম্ভব। কারণ, অমুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারেন এবং কোন এক সময়ে বলিয়াও গিয়াছেন যে, তোমাদিগের মতে সেনা ও বন যেমন বছ পদার্থের সমষ্টিরূপ, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থগুলিও তদ্রপ বহু প্রমাণুর সমষ্টিরূপ। সেনাঙ্গ হস্তী প্রভৃতি এবং বনাম্ব বৃক্ষের দূর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তোমরা বেমন সেনা ও বনকে দূর হইতে প্রত্যক্ষ কর এবং ঐ দেনা ও বন বস্ততঃ বহু পদার্থ হইলেও তাহাকে "এক" বলিরাই প্রাক্তকর, তদ্রপ পরমাণ্গুলির প্রত্যেকের প্রতাক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমষ্টির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং উহা বস্ততঃ নানা পদার্থ হইলেও সেনা ও বনের হ্যায় উহা এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহন্দি শেষে এই স্ত্তের দারা এই পূর্ব্বপক্ষেরও স্থচনা করিয়া, ইহারও উত্তর স্টনা করিয়াছেন। মহবি এই স্ততেই বলিয়াছেন যে, পরমাণ্, সেনা ও বনের স্তায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়। মহর্ষির মনের কথা এই যে, পরমাণুগুলি যথন প্রত্যেকে অতীন্দ্রিয়, তথন তাহাদিগের সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় হইবে। কারণ, ঐ সমষ্টিত প্রমাণু হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিলে অবয়বী মানাই হইবে। স্বমতরক্ষার্থ তাহা না করিলে পরমাণুপূঞ্জরপ ঘটাদি পদার্থ কোনরূপেই প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষই যদি না হইতে পারিল, তাহা হইলে আর "ইহা এক দ্রব্য" ইত্যাদি প্রকার একবৃদ্ধির সপ্তাবনাই নাই। স্থতরাং উহার উপপত্তির কথা অলীক এবং দে উপপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নানা পদার্থের কোন কারণে প্রত্যেকের পৃথক্ত্ব প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাতে "ইহা এক" এই প্রকার বৃদ্ধি জন্মে। যেমন দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের প্রত্যেকের পৃথক্ত্ব দূর হইতে দেখা যায় না; এ জন্ম দেনা ও বনকে "এক" বলিয়া দেখে। কিন্তু পরমাণুগুলি প্রত্যক্ষ-যোগ্য পদার্থই নহে; স্নতরাং তাহাদিগের পৃথক্ত্বও প্রত্যক্ষের অযোগ্য। দেনাঙ্গ ও বনাঞ্চের তায় দূরত্বাদি অন্ত কোন কারণবশতঃই যে তাহাদিগের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা নহে; স্লুতরাং সেনা ও বনের ন্যায় পরমাণ্সমষ্টিকে এক বলিয়া বুঝা অসম্ভব। ভাষ্যকার পূর্বাস্থ্রের শেষ ভাষ্যে

বলিয়াছেন যে, যাহারা প্রত্যক্ষ লোপ না করিয়া, পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারা ঘটাদি পদার্থে "ইহা এক দ্রন্য" এইরপ একবৃদ্ধির উপপত্তি করিতে পারেন না। কারণ, পরমণুপুঞ্জরপ নানা পদার্থে একবৃদ্ধি ব্যাহত। নানা পদার্থকে "এক" বলিয়া বৃদ্ধিলে তহো ভ্রম হয়। মার্কাজনীন ঐ যথার্থ বৃদ্ধির অপলাপ করা যাইতে পারে না। এতছত্তরে পূর্কাপক্ষবাদীরা বলিতেন যে, বহু পদার্থেও কোনও সময়ে সকলেরই গৌণ একবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন সেনা ও বন বস্তুতঃ বহু পদার্থ হইলেও, দূর্ত্বরূপ কারণান্তর্বশতঃ সেনান্ত হস্তী প্রভৃতির এবং বনান্ত বুক্ষগুলির পূথক্ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, দূর হইতে সেনা ও বনকে সকলেই এক বলিয়া দেখে। এইরূপ পূঞ্জীভূত পরমাণ্গুলির পরক্ষর বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ প্রত্যক্রের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষর প্রত্যক্ষর প্রত্যক্ষর প্রত্যক্ষর কারণে একবৃদ্ধিই ভাক্ত একবৃদ্ধি। বহু পদার্থে পূর্কোক্তরূপ কারণে একবৃদ্ধিই ভাক্ত একবৃদ্ধি। অকমাত্র পদার্থে একবৃদ্ধিই মৃথ্য একবৃদ্ধি। ভাষ্যকার তাহার পূর্কোক্ত ভাষ্যের সংগতি অনুসারে মহর্ষির এই পূর্কাপক্ষকে পূর্কোক্ত প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি এই শেষ সূত্তের দ্বারা পূর্কাপক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি এই শেষ সূত্তের দ্বারা সমস্ত সমাধানেরই নিরাদ করিয়াছেন। তাই তাৎপর্যাটীকাকারে কোন বিশেষ আশন্ধার উল্লেখ না করিয়া, সামান্ততঃ বলিয়াছেন, "আশন্ধাত ইতর্স্ত্রম।"

বৃত্তিকার বিশ্বনথে বলিয়ছেন নে, পূর্বস্ত্তোক্ত বুক্তি সমীচীন নহে। কারণ, যেমন নৌকার আকর্ষণের দ্বারা নৌকাস্থ ব্যক্তিদিগের আকর্ষণ হয় এবং ভাও ধারণের দ্বারা ভাওস্থ দধির ধারণ হয়, তদ্রপ বিলক্ষণ-সংবোগবশতঃই পরমাণপুঞ্জপ ঘটাদির পূর্দের্যাক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, তাহাতে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। নহর্ষি ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্তফ্রোক্ত যুক্তিকেই তিনি সমীচীন মনে করিয়া, তাহাতে পূর্ব্ধপক্ষ-বাদীদিগের সমাধানের আশঙ্কাপূর্ব্জক এই শেষ স্থত্তের দারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তিকার এই কথা বলিয়া এই স্ত্রের ব্যাথ্যা করিয়াছেন বে, যেমন অতিদূরস্থ একটি মন্ত্র্যা ও একটি বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ না হইলেও দেনাবনাদির প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রুপ এক প্রমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রমাণুস্মূহরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এ কথা বলা বায় না। কারণ, প্রমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়, তাহাদিগের মহত্ব নাই, প্রত্যক্ষে মহত্ব ( মহৎ পরিমাণ ) কারণ। সেনাবনাদির মহত্ব থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ফলকথা, দৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ ধ্থাশ্রুত স্ত্রান্ত্র্সারে সেনাবনাদির ভাষ পরমাণুপুঞ্জরপ ঘটাদি পদার্গেরই প্রত্যক্ষকে পূর্ব্বপক্ষকপে ব্যাপ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের স্থার দেনা ও বনের একত্ববৃদ্ধিকে দৃষ্ঠান্ত ধরিয়া পরমাণুপ্তজ্ঞরূপ ঘটাদি পদার্থের একত্ব-প্রত্যক্ষকে পূর্বপক্ষকপে ব্যাখ্যা করেন নাই। মহর্ষি কিন্তু প্রথমোক্ত দিদ্ধান্তত্ত্তে 'স্ব্র্লাগ্রহণ' বলিয়া ঘটাদি পদার্গের একত্বরূপ গুণেরও অগ্রহণ বলিয়াছেন। ইহা বৃত্তিকারও সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থতে দেনা-বনাদির স্থায় গ্রহণ হয়, এই কথা যে মহর্ষি বলিয়াছেন, তাহাতে সেনাবনাদিতে একত্ব গ্রহণের স্থায় প্রমাণুপুঞ্জর্মপ ঘটাদিতে একত্বের গ্রহণ হয়, ইহাও মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ বলিয়া বৃত্তিকারেরও গ্রহণ করা উচিত মনে হয়। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বভাষ্যামূদারে পূর্ব্বভিক্ত একত্ব গ্রহণকেই এখানে প্রধানরূপে আশ্রম করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থত্তে "দেনাবনাদিপ্রত্যক্ষবং" অথবা "দেনাবনাদিবং" এইরূপ পাঠই বৃত্তিকারসক্ষত বলিয়া বৃঝা ধার। কিন্তু "দেনাবনবং" এইরূপ পাঠই প্রাচীনদিগের দক্ষত।

র্ত্তিকারের কথার বক্তব্য এই ষে, নৌকা ও নৌকাস্থ ব্যক্তির এবং ভাগু ও ভাগুস্থ দিবির আবার আবের ভাব থাকার, আধার নৌকা ও ভাগুর ধারণ ও আকর্ষণে আধের মনুষ্যাদি ও দ্বির ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে। কিন্তু পরমাণুগুলি পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগবিশিষ্ট হইলেও ভাহু-দিগের ঐরপ আধার আধের ভাব নাই। এক পরমাণু অপর পরমাণুর অথবা বহু পরমাণুও অপর বহু পরমাণুর আধার হয় না। স্নতরাং পরমাণুপুঞ্জের পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। তবে যদি বিজ্ঞাতীয় সংযোগরলেই উহাদিগের ঐরপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ঐ যুক্তি ত্যাগ করিয়া, মহর্ষি শেষ স্থত্তের হারা অক্ত যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। অবয়বী ব্যতীত যে পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে দ্বাক্তির পারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না, ধারণ ও আকর্ষণ যে অবয়বীরই ধর্মা, স্নতরাং উহা অবয়বীর সামক, এ বিষয়ে উদ্দোতকরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার সে সকল কথা কেন চিক্তা করেন নাই, ইহা চিন্তনীয়।

দূর হইতে কার্ন্ত, লোব্রু, ত্ব ও পাষাণাদি পদার্থগুলি প্রত্যেকে পৃথক্ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ সকল পুদার্থের পুঞ্জ প্রাত্যক্ষ হয়। ঐ সকল পদার্থ পরস্পার সংযুক্ত হইয়াও কোন অবয়বী জব্যাস্তর জনার না ; কারণ, উহারা একজাতীয় পদার্থ নহে। তাহা হইলেও ধেমন উহাদিগের প্রাক্তক হয়, তদ্রপ পরমাণ্গুলি প্রত্যেকে দৃশু না হইলেও তাহাদিগের সমূহ বা পুঞ্জ পৃথক্ অবয়বী জ্বব্য না জন্মাইয়াও দৃশ্ম হইতে পারে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ চিম্ভা করিয়া তহতেরে উদ্যোতকর ৰশিয়া-ছেন বে, গৃহসাণ পদার্থের অগ্রহণই অন্সনিমিত্তক হয়। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণু-গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ কেন হয় না, এতহ্তরে উহারা অতীব্রিয়, উহারা পরমফক্ষ বলিয়া স্বরূপতঃ গ্রহণের যোগ্যই নহে, ইহাই বলিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদীও ইহাই বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঐ অতীন্দ্রির পরমাণ্গুলি মিলিত হইলেও, পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া পুঞ্জীভূত *হইলে*ও ইন্দ্রিরগ্রাহ্ম হইতে পারে না। চক্ষ্রিন্দ্রিরের অবিষয় বায়ুসমূহ মিলিত হইলে কি চাক্ষুষ হইয়া পাঁকে ? यनि वन, বায়ুর রূপ না থাকাতেই তাহা চাক্ষ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে পরমাণুর মহৰ না থাকাৰ তাহাও প্ৰত্যক্ষ হইতে পাবে না ; চাকুৰ প্ৰত্যক্ষে রূপের স্থাৰ মহত্বও প্ৰত্যক্ষ**ৰা**ক্ষে কারণ। স্বতরাং পরমাণ্গুলিকে অতীক্রিয় বলিয়া, আবার তাহাদিগকেই ইক্রিয়গ্রান্থ বলিলে মহাবিরোধ হইবে। যদি বল, মিলিত বহু পরমাণুতে এমন কোন বিশেষ জন্মে, ষাহার ফলে ভাহা-ৰিগের প্রত্যক্ষ হয়, এতহ্তরে উদ্যোতকর বলিগাছেন যে, তাহা হইলে ঐ বিশেষই অবয়বী। অবয়বী ভিন্ন পরমাণুসমূহে আর বিশেষ কি জন্মিবে ? যদি বল, বিলক্ষণ-সংযোগই বিশেষ, ভাহাও *ব্যলি*ভে পাঁর না। কারণ, পরমাণুগুলি যখন অজীক্রিয়, তখন তাহাদিগের সংযোগও অভীক্রিয় হইবে ;

মুক্তরাং ভাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ;—ভাহার প্রত্যক্ষ ব্যতীত সংযুক্ত প্রমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ **ক্ষিত্রণে হইবে** ? (পরে এ কথা পরিক্ষ ট হইবে )। পরস্ত অনেক পদার্থে একবৃদ্ধি নিথাজ্ঞান। বিশেষের অনুপল্কি থাকিয়া সামান্ত দর্শন ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিমিত। পরমাণুগুলি অতীন্ত্রিয় ব**লিয়**ি ভাহাদিগের সামান্ত দর্শন অসম্ভব ; স্কুতরাং বিশেষের অদর্শনই বা সেখানে কিরূপে বলা বাইবে ? ভাহা হইলে পরমাণুসমূহে পূর্ব্বোক্ত নৈমিত্তিক মিখ্যাজ্ঞান হইতে পারে না। উদ্যোতকর **এই কথা** ৰুণিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই কথার দারা "ভাক্ত" ও "ঔপমিক'' প্রতায় হইতে পারে না, ই**হা** ৰুলা হুইল। কারণ, যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশ্রই "ভক্তি"। 🔊 সাদুগু উভয় পদার্থেই থাকে, উভয় পদার্থই উহাকে ভঙ্গনা করে, এ জন্তু ইহাকে প্রাচীনগণ "ভক্তি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ভক্তিপ্রযুক্ত যে ভ্রমজ্ঞানবিশেষ, তাহাকে বলিয়াছেন— ভাক্ত জ্ঞান! যেমন কোন বাহীককে গোর ভাষ মনদবৃদ্ধি বৃঝিয়া বলা হয়—"গোর্বাহীকঃ" অর্থাৎ "এই বাহীক গো"; এই প্রকার জ্ঞান ঐ স্থলে ভাক্ত জ্ঞান, উহা সাদৃশ্র প্রযুক্ত। পরমাপু-ৰ্ম্বলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে ঐক্লপ কোন ধর্ম বুঝা যায় না। স্নতরাং তাহাতে ঐক্লপ ভাক্ত প্রভান্নও হইতে পারে না। এইরূপ যেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ উভয়ের ভেদজ্ঞান থাকিয়া সদৃশ ব**লিয়া** বুৰা হয়, তাহার নাম ঔপমিক জ্ঞান বা উপমান-প্রত্যয়। ইহাকে প্রাচীনগণ "গৌণ" প্রস্তান ৰলিয়াই বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। "এই মাণবক সিংহ" এইরূপ জ্ঞানই ঐ গৌণ প্রত্যন্তের উদাহরণ। ভাক্ত জ্ঞানস্থলে পদার্থদ্বয়ের ভেদজ্ঞান থাকে না, গৌণ প্রত্যয়স্থলে ভেদজ্ঞান থাকে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ জ্ঞানদ্বয়ের এইরূপ ভেদ বর্ণন করিয়া—"দিংহো মাণবকঃ" এই স্থল্রে "দিংহ" শব্দের উত্তর আচার অর্থে কিপ প্রত্যন্ত করিয়া, পরে "দিংহ" এই নামধাতুর উত্তর কর্ত্বাচ্ট্যে "অচ্তু" প্রত্যায়যোগে সিংহ শব্দের দারা সিংহদদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়, স্থতরাং ঐ স্থলে "মাণ্বক **দিংহদদৃশ"** এইন্নপই ৰথাৰ্থ জ্ঞান হওয়ায়, ঐ জ্ঞান "ভাক্ত" নহে, উহা "ঔপমিক জ্ঞান" এই**ন্নপ** .<mark>শিদ্ধান্ত</mark> করিয়াছেন। তিনি "ভামতী"-প্রারস্তেও<sup>২</sup> গৌণ প্রত্যমের ঐরপই স্থরূপ বর্ণন করিয়া ্রিনিংহো মাণবকঃ" এইরূপ স্থলেই তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। মূলকথা, সাদুশু-জ্ঞান-মূলক এই গৌণ প্রত্যন্ত্রও পরমাণুসমূহে হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীক্রিয়, তাহার্তে কাহারও সাদৃশ্র প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে।

ভাষ্য। ইদমেব পরীক্ষ্যতে—কিমেকপ্রত্যয়োহণুসঞ্চয়বিষয় আহো-বিষেতি, অণুসঞ্চয় এব সেনাবনাঙ্গানি,—ন চ পরীক্ষ্যমাণমুদাহরণমিতি

১। ভজিনামাতগাভূতত তথা ভাবিতিঃ সামাজং, উভয়েন ভজাতে ইতি ভজিং, ৰথা বাহীকত সন্দাসজংক্রিক্সাম্পাদার বাহীকো গৌরিতি। বতাতথাভূতত তথাভাবিতিঃ সামাজং তত্তোপমানপ্রত্যয়ো বৃক্তঃ বথা সিংহো ্সাধ্বক ইতি, সিংহ ইব সিংহং" —জারবার্ত্তিক।

<sup>্</sup>ৰ। ৰূপি চ প্ৰশক্ষঃ পূৰ্বত্ত লক্ষ্যমাণস্থাবোদেন বৰ্ত্তত ইতি বত্ত প্ৰবে।জুগুতিপত্ত্যোঃ সম্প্ৰতিপত্তিঃ স শ্লেষ্ট সূত্ৰত প্ৰস্থান্ত মুক্তা মাণ্যকে চানুভৰণিক্ষতেকে সিংহাৎ সিংহাৰঃ —ভাসতী।

যুক্তং সাধ্যত্বাদিতি। দৃষ্টমিতি চেন্ন ভিষিষয়ন্ত পরীক্ষোপপতেঃ। যদপি
মন্তেত দৃষ্টমিদং সেনাবনাঙ্গানাং পৃথক্ত্বত্যাগ্রহণাদভেদেনৈকমিতিগ্রহণং,
ন চ দৃষ্টং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুমিতি, তচ্চ তদ্মৈবং, তিষিষয়ত্ত পরীক্ষোপপত্তেঃ,
—দর্শনবিষয় এবায়ং পরীক্ষাতে—যোহয়মেকমিতি প্রত্যায়ো দৃশ্যতে স
পরীক্ষাতে কিং দ্রব্যান্তর্বিষয়ো বা অথাণুসঞ্চয়বিষয় ইত্যত্ত দর্শনমন্তরক্ত
সাধকং ন ভবতি।

অনুবাদ। একবৃদ্ধি কি অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থে "ইহা এক" এই প্রকার বৃদ্ধি কি পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক, অথবা নহে, অর্থাৎ ঐ একবৃদ্ধি কোন অতিরিক্ত একদ্রব্য-বিষয়ক ? ইহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। (পূর্ব্যপক্ষবাদীর মতে) সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গগুলি পরমাণুপুঞ্জই, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ (বস্তু) উদাহরণ, ইহা যুক্ত নহে, যেহেডু (ভাহাতে) সাধ্যত্ব আছে [অর্থাৎ যাহা পরীক্ষিত নহে, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ, ভাহা সাধ্য, ভাহা সিদ্ধ না হওয়ায় দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও পূর্ববিশক্ষবাদীর মতে পরমাণুপুঞ্জ, উহা প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ না হওয়ায় দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না ।

পূর্বপক্ষ) দৃষ্ট, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না। যেহেতু তদ্বিয়পদার্থের (প্রত্যক্ষবিষয় ঐ জ্ঞানের) পরীক্ষার দারা উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই বে, যাহাও মনে করিবে (যে) সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গসমূহের পৃথক্ত্বের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিনন্ধরূপে "এক" এই প্রকার জ্ঞান দেখা যায়,—দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। (উত্তর) তথাপি তাহা এই প্রকার নহে, অর্থাৎ ঐরপ একবৃদ্ধি দৃষ্ট হইলেও উহা প্রকৃতস্থলে দৃষ্টান্ত হয় না। যেহেতু তদ্বিষয়ের (পূর্বেবাক্তরূপ প্রত্যক্ষবিষয় ঐ জ্ঞানের) পরীক্ষার দারা উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষবিষয় ইহাকেই পরীক্ষা করা হইতেছে,—এই যে "এক" এই প্রকার জ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। কি দ্রব্যান্তরবিষয়ক, অথবা পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক ? অর্থাৎ "ইহা এক" এই প্রকার যে প্রত্যয় বা জ্ঞান দেখা যায়, তাহা কি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন

<sup>&</sup>gt;। ভাষে "ভচ্চ" ইহার ব্যাখ্যা তদপি। "তথাপি'' এই অর্থে "তদপি" এইরূপ শক্ষেরও প্রব্রোগ দেখা বার। "ভদপি প্রব্যাসিক্ষ নদীরিভং"—নৈববীয়চরিত, ৩য় সর্গ। ডাৎপর্যাদীকাকার "ভচ্চ তরৈবং" এইরূপ ভাষাপাঠ উদ্ভূত করার এবানে অক্সরূপ পাঠ প্রকৃত বলিরা পৃহীত হয় নাই। ভাষ্যে "বদপি" এই কথার দার। বদ্যপি এইরূপ অর্থেরিও ব্যাখ্যা করা বাইতে গাঁরে।

এক দ্রব্যবিষয়ে হয় অথবা পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু দ্রব্যবিষয়ে হয় ? এই বিষয়ে ( এই সিরীক্ষ্যমাণ অসিদ্ধ বিষয়ে ) দর্শন অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ একবৃদ্ধির প্রাত্যক্ষ একতরের সাধক হয় না।

টিগ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আর একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে,
পূর্ব্বপক্ষবাদী সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গকে দৃষ্টাস্তর্নপে আশ্রয় করিতে পারেন না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ নানা
পদার্থ ইইলেও দূর ইইতে তাহাদিগের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যেমন সেনাত্বরূপে ও বনত্ব
ক্ষপে উহাতে একবৃদ্ধি জন্মে, এইরূপ কথাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, ঐ সেনাঙ্গ ও
বনাঙ্গে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহা কি পরমাণ্পুঞ্জই হয় অথবা অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যে হয়, ইহাই
পরীক্ষা করা (বিচার দ্বারা নির্ণয় করা) ইইতেছে। ঐ সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ যদি পরমাণ্পুঞ্জই হয়,
ভাহা হইলে উহা অতীন্দ্রির হইয়া পড়ে—উহাতে একবৃদ্ধি অসম্ভব হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে
ত্বখন তাহার আশ্রিত সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই পরমাণ্পুঞ্জ, তথন তিনি কাহাক্তেও দৃষ্টান্তক্ষপে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার নিজ্ব মতে এখানে স্বসিদ্ধান্ত সমর্থনের অমুকৃল দৃষ্টান্তই,
ক্ষাই। ঐ একবৃদ্ধিও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, ঐ একবৃদ্ধি পরমাণ্পুঞ্জবিষয়ক,
ক্ষবৰা অতিরিক্ত দ্রবাবিষয়ক, ইহা পরীক্ষা করা হইতেছে। যাহা প্রশীক্ষ্যমান, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ
ক্ষাহে—সাধ্য, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। উভয়বাদি-সিদ্ধ পদার্থ ই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন ষে, দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, তাহাতে ষে অভিন্নত্বরূপে একবৃদ্ধি জন্মে, তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দৃষ্ট ঐ একবৃদ্ধির অপলাপ **জরা বাইবে না** ; স্নতরাং উভয়বাদি-সিদ্ধ ঐ একবৃদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রমাণুপুঞ্জরূপ ৰ্টাদি পদার্থেও ঐব্লপ একবুদ্ধি জন্মে, ইহা বলিতে পারি। ভাষ্যকার শেষে এই সমাধানের উল্লেখ ক্রিয়া ভছভরে বলিয়াছেন যে, তথাপি উহা দৃষ্টান্ত ইইতে পারে না। কারণ, যে একবৃদ্ধির দর্শন অবাৎ প্রতাক্ষ হয় বলিতেছ, ঐ দর্শনের বিষয় একবৃদ্ধিকেই. উহা কি পরমাণুপুঞ্জেই হয় অথবা আঁতরিক্ত অবয়বী দ্রব্যে হয়, এইরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপ একবৃদ্ধির দর্শন বিচার্য্য-স্থান, কোন শক্ষেরই সাধক হয় না। অর্থাৎ তোমার মতানুসারে পরমাণুপ্ঞেও ঐ একবৃদ্ধির দির্শন হইতে পারে। অন্ত মতে অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যেও ঐ একবৃদ্ধির দর্শন হইতে পারে। युद्धि সেনাদ ও বনাদ্বরূপ প্রমাণুপুঞ্জেই ঐরূপ একবুদ্ধির দর্শন হয় বল, তাহা হইলে ঐ একবুদ্ধি <del>ছুঁৱাস্ত</del> হইতে পারিবে না। কারণ, আমরা পরমাণুপুঞ্জ অতীক্রির বলিয়া তাহাতে একবু**দ্ধি** অসম্ভবই বলি, উহা আমরা মানি না ; স্কৃতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মতে পরমাণুপুঞ্জরণ ঘটাদি পদার্থে আকর্দ্ধি সমর্থন করিতে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গে একবৃদ্ধি কিছুতেই দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। পূর্বোক্ত ্রক্রিকে পরীক্ষা করিয়া ধদি স্থপক্ষসাধনের অন্তুক্লক্রণে প্রতিপন্ন করা বায়, ভবেই উহা দৃষ্টা**ন্ত** ইইভে পারে। পূর্বাপক্ষবাদীর নিজ পরীক্ষায় যখন ঐ একবৃদ্ধি সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ প্রভৃতি হলেও প্ৰমাণুপুঞ্জবিষয়ক বশিয়াই প্ৰতিপন্ন আছে, তখন তাঁহার নিজ্নতেই বা উহা দৃষ্টান্ত হইবে কিৰূপে 🛭

তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যদি দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা না 
মার, তাহা হইলে অবয়বীকেও প্রত্যাখ্যান করা মার না; কারণ, তাহাও দৃষ্ট। বদি বল, পরীক্ষার
মারা অবয়বীর প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, পরমাণ্পুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী নাই—হহা নির্ণয় করিয়াছি, তাহা
হইলে দেই যুক্তিতে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা দৃষ্টাস্ত হইতে
পারিবে না। আর কোন দৃষ্টাস্ত পাওয়া যাইবে না।

ভাষ্যকার কিন্তু পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথিত যে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গে একবৃদ্ধির দর্শন, ঐ দর্শনের বিষয় ঐ একবৃদ্ধিকেই দুষ্ট ও পরীক্ষামাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্য। নানাভাবে চাণ্নাং পৃথক্ত্বস্থাগ্রহণাদভেদে নৈকমিতিগ্রহণমতস্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ো যথা স্থাণো পুরুষ ইতি। ততঃ কিমৃ ? অতস্মিংস্তদিতি প্রত্যয়স্ত প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিঃ। স্থাণো পুরুষ ইতি
প্রত্যয়স্ত কিং প্রধানম্ ? যোহসো পুরুষে পুরুষপ্রত্যয়ঃ, তস্মিন্ সতি পুরুষসামান্তগ্রহণাৎ স্থাণো পুরুষোহয়মিতি। এবং নানাভূতেম্বেকমিতি
সামান্তগ্রহণাৎ প্রধানে সতি ভবিতৃষ্ইতি, প্রধানঞ্চ সর্বস্থাগ্রহণাদিতি
নোপদন্ততে, তত্মাদভিন্ন এবায়মভেদপ্রত্যয় একমিতি।

অনুবাদ। এবং পরমাণুসমূহের নানাত্ব থাকায় পৃথক্ত্বের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিন্নত্বরূপে "এক" এই প্রকার জ্ঞান, বাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞান, বেমন স্থাণুতে "পুরুষ" এই প্রকার জ্ঞান। (প্রশ্ন) তাহাতে কি ? অর্ধাৎ পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধি—স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির গ্যায় জমই বটে, তাহাতে বাধা কি ? (উত্তর) বাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতান্বশতঃ প্রধান সিদ্ধি হয় [অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানরূপ প্রধান জ্ঞান না থাকিলে জ্রমজ্ঞানরূপ অপ্রধান জ্ঞান হয় না, পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধিরপ জ্ঞম জ্ঞান স্বীকার করিলে প্রধান একবৃদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে]। (পূর্ব্বোক্ত ভাব্যের বিশ্বদার্থ বর্ণনের ক্ষন্ত ভাব্যরর প্রশ্ন করিতেছেন) স্থাণুতে "পুরুষ" এই প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রধান (জ্ঞান) কি ? (উত্তর) এই যে পুরুষে পুরুষ-বৃদ্ধি, অর্থাৎ পুরুষকে পুরুষ বলিয়া যে বথার্থ জ্ঞান, তাহাই ঐ স্থলে প্রধান জ্ঞান। সেই প্রধান জ্ঞান থাকাতে পুরুষের সাদৃশ্য জ্ঞানপ্রযুক্ত স্থাণুতে "ইহা পুরুষ" এই প্রকার স্বপ্রধান জ্ঞান (জ্ঞান) জন্মে। এইরূপ প্রধান জ্ঞান থাকিলে সাদৃশ্য-জ্ঞান-প্রযুক্ত নানাভূত পদার্থে কর্মাৎ পরমাণুসমূহরূপ নানা পদার্থে "এক" এই প্রকার অপ্রধান নানাভূত পদার্থে কর্মাৎ পরমাণুসমূহরূপ নানা পদার্থে "এক" এই প্রকার অপ্রধান নানাভূত পদার্থে কর্মাৎ পরমাণুসমূহরূপ নানা পদার্থে "এক" এই প্রকার অপ্রধান নানাভূত পদার্থে কর্মাৎ পরমাণুসমূহরূপ নানা পদার্থে "এক" এই প্রকার অপ্রধান নানাভূত পদার্থে কর্মাণ প্রমাণুসমূহরূপ নানা পদার্থে "এক" এই প্রকার অপ্রধান

ৰা ভ্ৰমজ্ঞান হইতে পারে। প্রধান কিন্তু অর্থাৎ যথার্থ একবৃদ্ধি কিন্তু যেহেতু সকল পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ জন্য উপপন্ন হয় না [ অর্থাৎ একবৃদ্ধির বিষর ঘটাদি পদার্থকে পরমাণুপুঞ্জ বলিলে যখন তাহার এবং তাহাতে একত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, তখন প্রধান একবৃদ্ধি অসম্ভব, স্কৃতরাং ভ্রম একবৃদ্ধিও অসম্ভব] অতএব "এক" এই প্রকারে এই অভেদ-জ্ঞান অভিন্ন পদার্থেই হয়। অর্থাৎ একপদার্থেই ঐ এক বৃদ্ধি জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; ঐ বৃদ্ধি ভ্রম নহে—উহা যথার্থ বৃদ্ধি।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্ধপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে এখন তাহার মর্তের একটি স্থন্ধ অনুপ-প্তির উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থ প্রমাণুপুঞ্জরূপ হইলে উহা নানা অর্থাৎ অনেক र्मार्थ, इंडा शुर्खशक्तवानीत चीकार्या। অনেক পদার্থকে এক বলিয়া বোধ হইলে, ঐ বৃদ্ধি जम, ইছাও অবশ্ৰ স্বীকাৰ্য্য। যাহা এক নহে, ভাহাতে একবৃদ্ধি যথাৰ্থ হইতেই পাৱে না ; উহা স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধির ভাষ ভ্রমই হইবে। কিন্তু এক্লপ ভ্রমবৃদ্ধি স্বীকার করিলে প্রমারূপ প্রধান ৰুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। প্রমারূপ প্রধান বৃদ্ধি বদি একটা নাই থাকে, উহা কোন দিনই না হয়, তাহা হইলে ভ্রমবৃদ্ধি হওয়া অণম্ভব। যেমন স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির সম্বন্ধে পুরুষ-বৃদ্ধিই প্রধান বৃদ্ধি। পুরুষকে পুরুষ বৃলিয়া বৃঞ্জিলে ঐ বৃদ্ধি প্রমা বা যথার্থ হয়। তাহার ফলে স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশ্র জ্ঞান হইতে পারে। তজ্জ্ব্য স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে। পুরুষে বাছার কথনও পুরুষবৃদ্ধি জন্মে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি- পুরুষ কি, তাহা যথার্থব্রূপে কথনও **জানে** নাই, তাহার স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশু-বোধ কথনই সম্ভব হয় না, স্কুতরাং স্থাণুতে পুরুষ বৃদ্ধিরূপ ভ্রমণ্ড তাহার জন্মিতে পারে না। অতএব ভ্রমরূপ অপ্রধান বৃদ্ধি প্রমারূপ প্রধান বৃদ্ধিকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ কোন দিন প্রমাজ্ঞান না জন্মিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা ষ্দবক্ত স্বীকার্য্য। প্রকৃত হলে পরমাণুসমূহরূপ অনেক পদার্থে একবৃদ্ধি ভ্রম। এক পদার্থের নাম্বর্জ-জানবশত:ই উহা জন্মিতে পারে। কিন্তু এক পদার্থকে এক বলিয়া যে প্রমারূপ প্রধান बुद्धि, छोरी कथने । रहेल थे जमकनक मामृत्र कान मखेर रम्न ना । शूर्वा भक्तवानी र मर्ज यथने প্রমাণুপ্ঞের অতীন্দ্রিয়ত্বশ :: দকল পদার্থেরই প্রতাক্ষ অসম্ভব, তথন পুর্বোক্তপ্রকার আমারূপ প্রধান বৃদ্ধিও অসম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ঘটাদি 🐃 র্থে এক বলিয়া যে অভেদ প্রত্যয় হয়, উহা অভিন্ন অর্থাৎ একমাত্র পদার্থে ই হয়, পরমাণুসমূহ-ক্সপ অনেক পদার্থে হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হয়।

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ান্তরবিষয়েষভেদপ্রত্যয়ঃ প্রধানমিতি চেৎ ন,— বিশেষহেম্বভাবাদৃদ্ফীন্তাব্যবস্থা। শ্রোজ্রাদিবিষয়েম্ শব্দাদিম্বভিন্নেষেক-প্রত্যয়ঃ প্রধানমনেকস্মিন্নেকপ্রত্যয়স্তেতি। এবঞ্চ সতি দৃফীন্তোপাদানং ন ব্যবতিষ্ঠতে বিশেষহেম্বভাবাৎ। অণুমু সঞ্চিতেম্বেকপ্রত্যয়ঃ ক্রিম্বভ শ্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ঃ ? স্থাণো পুরুষপ্রত্যয়বৎ, অথার্থস্থ তথাভাবাৎ তিপ্মংস্তদিতি প্রত্যয়ো যথাশব্দ স্থৈকত্বাদেকঃ শব্দ ইতি। বিশেষ-হেতুপরিগ্রহমন্তরেণ দৃষ্টান্তো সংশ্য়মাপাদয়ত ইতি। কুন্তবৎ সঞ্চয়-মাত্রং গন্ধাদয়োহপীত্যকুদাহরণং গন্ধাদয় ইতি। এবং পরিমাণ-সংযোগস্পাদ-জাতি-বিশেষপ্রত্যয়ানপ্যকুযোক্তব্যস্তেষু চৈবং প্রসঙ্গ ইতি।

ষদুবাদ। ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয়সমূহে (শব্দাদিতে) অভেদজ্ঞান প্রধান, ইহা ইদি বল? (উত্তর) না, কারণ, বিশেষ হেতু না থাকায় দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা হয় না। বিশাদার্থ এই ষে, (পূর্বপক্ষ) শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি অভিন্ন পদার্থসমূহে একবৃদ্ধি অনেক পদার্থে একবৃদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি একমাত্র পদার্থে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহাই প্রমারূপ প্রধান একবৃদ্ধি আছে। (উত্তর) এইরূপ হইলেও দৃষ্টান্তের গ্রহণ ব্যবস্থিত হয় না। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। (দৃষ্টান্তের অব্যবস্থা কিরূপে হয়, তাহা বৃঝাইতেছেন) সঞ্চিত অর্থাৎ পূঞ্জীভূত পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধি কি—যাহা তাহা নহে অর্থাৎ এক নহে, তাহাতে "তাহা" অর্থাৎ "এক" এই প্রকার বৃদ্ধি? যেমন স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধি? অথবা পদার্থের তথাভাববশতঃ অর্থাৎ ঐ একবৃদ্ধির বিষয় ঘটাদি পদার্থের একত্ববশতঃ তাহাতে "তাহা" অর্থাৎ এক পদার্থেই "এক" এই প্রকার বৃদ্ধি? যেমন শব্দের একত্ববশতঃ "শব্দ এক" এই প্রকার বৃদ্ধি। বিশেষ হেতুর পরিগ্রহ ব্যতীত দৃষ্টান্তবয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত তুইটি বৃদ্ধিরূপ দৃষ্টান্ত সংশয় সম্পাদন করে।

পরস্তু কুস্তের ন্যায় গন্ধ প্রভৃতিও সঞ্চয়মাত্র অর্থাৎ গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিও পূর্বব-পক্ষীর মতে সঞ্চিত বা সমষ্টিরূপ পদার্থ, এ জন্য গন্ধ প্রভৃতি দৃষ্টাস্ত হয় না। এইরূপ পরিমাণ, সংযোগ, কিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থবিষয়ক জ্ঞানগুলিও পূর্ববপক্ষবাদীকে জিজ্ঞাস্য, সেই জ্ঞানগুলিতেও এইরূপ প্রসঙ্গ হয়।

টিগ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন ষে, এক পদার্থে একবৃদ্ধিরূপ প্রধান বৃদ্ধি না থাকিলে এক পদার্থের সাদৃশ্য জ্ঞান-জন্ম অনেক পদার্থে একবৃদ্ধিরূপ ভ্রম-বৃদ্ধি হইতে পারে না; পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে যথন একবৃদ্ধি নাই, তথন অনেক পদার্থে (পরমাণ্পৃঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থে) একবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এতহ তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, চক্ষ্রিজ্ঞিয়ের বিষয় ঘটাদি পদার্থ নানা হইলেও অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থকে এক বলিয়া বৃষ্ধা হয়, তাহা আমাদিপের মতে পর্মাণুপৃঞ্জরূপ অনেক পদার্থ হইলেও শ্রম্পাদি ইক্সিয়ের বিষয় যে শন্ধাদি, তাহারা প্রত্যেকে

**बक्कांब भाग्य । मस्बद्धाल मस ब्यानक भाग्य इंट्रांग अक बक्कें मस ब्यानक भाग्य नार ।** ৰে শক্তকে এক বলিয়াই শ্ৰবণ করা বায়, তাহা বস্তুতঃই এক, স্থুতরাং তাহাতে একবুৰি স্বধার্থ একবৃদ্ধি, উহাই ঘটাদিরূপ অনেক পদার্থে একবৃদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান একবৃদ্ধি আছে। ্ ঐক্কপ স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি এক পদার্থে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহাও প্রধান একবৃদ্ধি আছে। ঐ প্রধান একবদ্ধি থাকায় শব্দাদি কোন এক পদার্থের সাদৃশু-জ্ঞানবশতঃ ঘটাদি অনেক পদার্থে -একবৃদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে; আমরা বলি, তাহাই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তুত্তরে এখানে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলেও বিশেষ হেতু না প্রাকার দুষ্টাস্কের ব্যবস্থা হয় না। ভাষ্যকার পরে ইহা বুঝাইরাছেন। ভাষ্যকারের সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণুদম্ভ উভয়বাদিশিদ্ধ পদার্থ। আমরা ঘটাদি পদার্থকে প্রমাণুদম্ভ হইতে অতিরিক্ত <u>শ্বেবম্ববী বলিয়া স্বীকার করিলেও পরমাণুসমূহ আমাদিগেরও স্বীক্তত। পর্ব্বপক্ষবাদী ঐ পরমাণ-</u> সমহরূপ অনেক পদার্থে স্থাণুতে পুরুষবৃদ্ধির স্থায় ভ্রম একবৃদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। শন্ধাদি এক পদার্থে বধার্থ একবৃদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। এখন যদি স্বসিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত শব্দাদিতে প্রধান একবৃদ্ধি স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে ঘটাদিতে একবৃদ্ধি যে ঐক্লপ যথার্থ একবৃদ্ধি নহে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির ক্সায় ঐ বৃদ্ধিকে ষেমন ভ্রম বলা ছইতেছে, শন্দাদিতে একবৃদ্ধির স্থায় ঐ বৃদ্ধিকে যথার্থও বলা যাইতে পারে। ঘটাদি পদার্থ যে পরমাণ-পুঞ্জপ অনেক, উহা প্রমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত এক দ্রব্য নহে, ইহা ত এখনও সিদ্ধ হয় নাই. জাহা সিদ্ধ হইলে আর এত কথার কোন প্রয়োজনই ছিল না। স্কুতরাং পরমাণুসমূহে স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির ক্লায় ভ্রম একবৃদ্ধি হয় অথবা শব্দে একবৃদ্ধির ক্লায় বস্তুতঃ এক পদার্থে ই ঐ মথার্থ একবৃদ্ধি হয়, ইহা সন্দিশ্ধ। কোন বিশেষ হেতু অর্থাৎ একতর পক্ষ-নির্ণায়ক হেতুর দারা একতর পক্ষের নিশ্ব হইলেই ঐ সন্দেহ নিবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষ হেতু পরিগ্রহ না করিয়া কেবল দৃষ্টান্ত প্রাহর্শন করিলে, তাহার ঘারা কোন পক্ষসিদ্ধি হয় না, পরস্ক উভয় পক্ষেই দৃষ্টাস্ত থাকার ঐ **ফুটান্তম্ব পূর্বোক্তপ্রকার সংশ্যেরই সম্পাদক হয়। ঘটাদি পদার্থে একবৃদ্ধিতে স্থাপুতে পুরুষ-**बुद्धिक्करे দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবে, শব্দে একবৃদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবে না—এইরূপ স্থাৰস্থা অর্থাৎ নিয়ম নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের একতর কোটি-নিশ্চায়ক কোন বিশেষ হেত नारे ।

ভাষ্যকার শেষে পূর্বপক্ষবাদী বৌদ্ধ বৈভাষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত চিন্তা করিয়া বলিগছেন যে, ঘটাদি পদার্থের স্থায় গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিও ধখন তোমাদিগের মতে সঞ্চিত', উহারা কেহই এক্ষাত্র পদার্থ নহে, সকলেই সমষ্টিরপ, তখন উহারাও দৃষ্ঠান্ত হইতে পারে না। শব্দাদি পদার্থে এক্ষুদ্ধিও তোমাদিগের মতে প্রধান বা ষ্থার্থ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এবং শেষে বলিয়াছেন বি, মটাদি পদার্থে যে পরিমাণ সংযোগ ও ক্রিয়া প্রভৃতির জ্ঞান হয়, ভাহাও পূর্ব্বপক্ষবাদীকে প্রশ্ন

<sup>ু</sup> বৈতাৰিকাঃ খনু ৰাৎসীপুত্ৰা ভূজভৌতিকসৰ্বাৎ পটাগণি শকাণীনিছাত্তি অতত্ত্বোং কড়ে শকানকোহণি ক্ষিতা ক্ষেত্ৰৰ্থ: ।—ভাৎপৰ্যাদকা।

করিতে হইবে। সেই সব জ্ঞানেও এইরূপ প্রসন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একবৃদ্ধির স্থায় অনুসপত্তি হয়। উন্দ্যোতকর এ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পরমাণুপৃঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবরবী না মানিলে যেমন একবৃদ্ধি অসম্ভব, তদ্রপ "সহান্" এইরূপে পরিমাণ-বৃদ্ধি, "গংম্বুক্ত" এইরূপে গংখাগ-বৃদ্ধি, "গমন করিতেছে" এইরূপে ক্রিয়া-বৃদ্ধি, এইরূপ জাতি প্রভৃতির বৃদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্ত্রিয়, তাহাতে একত্বের স্থায় পূর্ব্বোক্ত পরিমাণাদিরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব। ভাষ্যে "অনুযোক্তব্যঃ" এইরূপই পাঠ। প্রশ্নার্থ ধাতু দ্বিকর্মক বিলয়া "পূর্ব্বপক্ষবাদী" এইরূপ প্রথমান্ত গোণ কর্মবোধক পদের অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাষ্য। একত্ববুদ্ধিস্তশ্মিংস্তদিতি প্রত্যয় ইতি বিশেষহেতুর্মহদিতি প্রত্যয়েন সামানাধিকরণ্যাৎ। একমিদং মহচ্চেতি একবিষয়ে সমানাধি-করণো ভবতঃ, তেন বিজ্ঞায়তে যম্মহৎ তদেকমিতি।

অণুসমূহেহতিশয়গ্রহণং মহৎপ্রত্যয় ইতি চেৎ ? সোহয়মমহৎস্বপুর্
মহৎপ্রত্যয়োহতিশ্বংস্তদিতি প্রত্যয়ো ভবতীতি। কিঞ্চাতঃ ? অতিশ্বং-স্তদিতি প্রত্যয়স্ত প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি ভবিতব্যং মহজ্যেব মহৎপ্রত্যয়েনেতি।

অনুবাদ। একত্ববুদ্ধি তাহাতে তাহা অর্থাৎ এক পদার্থে এক, এই প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ উহা অনেক পদার্থে জ্রম একত্ব-জ্ঞান নহে, উহা এক পদার্থেই বথার্থ একত্ব-জ্ঞান, (ইহাতে) বিশেষ হেতু আছে। কারণ, "মহৎ" এই প্রকার জ্ঞানের সহিত (ঐ একত্ব-বুদ্ধির) সমানাশ্রায় আছে। বিশদার্থ এই বে, "ইহা এক এবং মহৎ" এই প্রকার জ্ঞানদয় সমানাশ্রায় হয়়; তজ্জ্ঞ্য বুঝা যায়, যাহা মহৎ, তাহা এক [ অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থে একত্ববুদ্ধি হয়, তাহাতেই মহত্ব-বুদ্ধি হয়, স্ক্তরাং মহৎ পদার্থেই যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্যা। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে বে একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্যা। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে বে একত্ব-বুদ্ধি, তাহা এক পদার্থেই যথার্থ একত্ব-বুদ্ধি, ইহাও স্বীকার্যা। কারণ, ঘটাদি পদার্থ এক না হইয়া অনেক পরমাণুপুঞ্জ হইলে, তাহাতে মহত্ব-বুদ্ধি হয়তে পারে না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম—উহা মহৎ নহে, ইহা সর্ববস্মত; স্ক্তরাং তাহাতে যথার্থ মহত্ব-বৃদ্ধি অসম্ভব]।

(পূর্ববপক্ষ) পরমাণুসমূহে অতিশয় জ্ঞানই মহৎ প্রত্যয়, ইহা বদি কল ? অর্থাৎ কোন পরমাণুপুঞ্জকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তদ্ভিন্ন পরমাণুপুঞ্জে বে অতিশয় বা আধিক্যের প্রত্যক্ষ, তাহাই মহত্ত্বের প্রত্যক্ষ, ইহা বদি বল ? (উত্তর) অমহৎ প্রমাণুসমূহে অর্থাৎ মহন্ত্রশূন্ত পরমাণুপুঞ্জে সেই এই ( পূর্বেবাক্ত ) মহৎ প্রত্যয় ( মহন্ত্রের প্রাত্তক ) তদ্ভিন্ন পদার্থে তাহা অর্থাৎ মহদ্ভিন্ন পদার্থে "মহৎ" এই প্রকার জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে উহা ভ্রমজ্ঞান হয়। ( প্রশ্ন ) ইহা হইলে কি ? অর্থাৎ ঐ জ্ঞান ভ্রম হইলে ক্ষতি কি ? ( উত্তর ) তদ্ভিন্ন পদার্থে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞানের অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতা থাকায় প্রধান সিদ্ধি হয়, এ জন্ম মহৎ পদার্থেই মহৎ প্রত্যয় হইবে।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহেই ভ্রম একছবৃদ্ধি হয়, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহা বলিতে পারেন নাই। বিশেষ হেতু না থাকায়, পরমাণুসমূহ ভিন্ন এক অবয়বীতেই ষথার্থ একছবৃদ্ধি হয়, ইহাও বলিতে পারি। কিন্তু ভাষ্যকার নিজেও ঐ বিষয়ে তাঁহার স্থপক্ষসাধক কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই; কেবল পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতেয় অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখন তাঁহার স্থপক্ষসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখন তাঁহার স্থপক্ষসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থে যে একছ-বৃদ্ধি হয়, ভাহা বস্ততঃ এক পদার্থেই একছ-বৃদ্ধি; স্থতরাং তাহা যথার্থ বৃদ্ধি। এ বিষয়ে বিশেষ হেতু এই যে, ঘটাদি পদার্থকৈ যেমন "এক" বলিয়া বৃঝে, তক্ষপ "মহৎ" বলিয়াও বৃঝে। "ইহা এক" এবং "ইহা মহৎ," এই প্রকার ছইটি জ্ঞান একাশ্রয়েই হয়। একই বিষয়ে, একই আশ্রয়ে যথন ঐকরপ ছইটি জ্ঞান হয়, তথন বৃঝা যায়—যাহা মহৎ, তাহা এক অর্থাৎ মহৎ পদার্থেই ঐরপ একছ-বৃদ্ধি জন্মে। তাহা হইলে যাহা মহৎ নহে—ইহা সর্ব্বসম্মত, সেই পরমাণুসমূহে ঐ একছ-বৃদ্ধি হয় না, মহহযুক্ত কোন একমাত্র পদার্থেই ঐ একছ-বৃদ্ধি হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ হেতুর দারা বৃঝা ষায়। তাহা হইলেই ঐ একছ-বৃদ্ধি ষথার্থবৃদ্ধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

পূর্বপক্ষবাদী ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন যে, আমরা পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বী মানি না। আমাদিগের মতে মহৎ প্রতায় বলিতে অতিশয় জ্ঞান। কোন পরমাণুপঞ্জ দেখিয়া অঞ্চ পরমাণুপঞ্জে যে অতিশয়বিশেষের প্রতাক্ষ, তাহা মহৎ প্রতায়। মহন্ব যে আপেক্ষিক, ইহা ত সকলেরই সক্ষত। ক্ষুদ্র ঘট হইতে বৃহৎ ঘটে যে অতিশয় বিশেষ দেখে, তাহারই নাম মহৎ-প্রতায়। ভাষ্যকার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তহন্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই য়ে, তাহা হইলেও পরমাণুতে ঐক্রপ মহৎপ্রতায় হইতে পারে না। যাহা অতি সক্ষ, যাহাতে মহন্বই নাই, তাহাকে মহৎ বলিয়া বৃত্তিলেই ঐ বোধ ভ্রম হইবে। মহন্ব অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ ভিন্ন মহৎপ্রতায়ের বিষয় "অতিশয়" বলিয়া কোন পদার্শ্ব হইতে পারে না। পরমাণুসমূহে ঐ ভ্রমরূপ মহৎপ্রতায়ই হয়, ইহা সীকার করিতে গেলেও প্রধান অর্থাৎ যথার্থ মহৎ প্রতায় অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ, প্রধান জ্ঞান ব্যতীত ভ্রম জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা পূর্কেই বলিয়াছি। অন্ত কোন পদার্থে যথান মহৎ প্রতায় কর্বত হেবে । ঘটাদি পদার্থে ভ্রমরূপ মহৎ প্রতায় উপপন্ন করা যাইবে না।

ভাষ্য। অণুঃ শব্দো মহানিতি চ ব্যবসায়াৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি চেৎ ন, মন্দতীব্রতাগ্রহণমিয়ন্তানবধারণাৎ যথাদ্রব্যে। অণুঃ শব্দোহঙ্ক্ষো মন্দ ইত্যেতস্থ গ্রহণং, মহান্ শব্দঃ পটুস্থীব্র ইত্যেতস্থ গ্রহণং, কম্মাৎ ? ইয়ন্তানবধারণাৎ। নৃত্যুঃ মহান্ শব্দ ইতি ব্যবস্থানিয়ানয়মিত্যবধারয়তি যথা বদরামলকবিল্লাদীনি।

अपूर्वाम । ( পূर्वत्रशक ) मक अनू अर्था पृक्त এবং महान् अर्था दृहर, এই প্রকার ব্যবসায় (বিশিষ্ট বৃদ্ধি ) হয় বলিয়া প্রধান সিদ্ধি হয়, ইহা যদি বল ? ( উত্তর ) না, (শব্দে) মনদতা ও তীব্রতার জ্ঞান হয়, যেহেতু ইয়তার অবধারণ হয় না, যেমন দ্রেয়ে, অর্থাৎ দ্রেয়ে যেমন ইয়তার অবধারণ হয়, দব্দে তাহা হয় না । বিশাদার্থ এই যে, শব্দ অনু কি না অল্ল, মনদ, ইহার জ্ঞান হয়, শব্দ মহান্ কি না পঢ়ু, তীব্র, ইহার জ্ঞান হয় অর্থাৎ মনদ শব্দকেই শ্রোতা "অনু" বলিয়া বুঝে এবং তীব্র শব্দকেই "মহর্ৎ" বলিয়া বুঝে, বস্তুতঃ অনুত্ব ও মহত্তরূপ পরিমাণ শব্দে নাই । (প্রশ্ন ) কেন ? অর্থাৎ শব্দে মহত্ত্ব নাই, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? ( উত্তর ) যেহেতু ( শব্দে ) ইয়তার অবধারণ হয় না । বিশাদার্থ এই যে, যেহেতু এই ব্যক্তি ( যে ব্যক্তি শব্দকে "মহৎ" বলিয়া বুঝে ) শব্দ মহান্, এই প্রকার বিশিষ্ট বোধ বা অবধারণ করতঃ বদর, আমলক ও বিশ্ব প্রভৃতির ন্যায় ইহা অর্থাৎ ঐ শব্দ এই পরিমাণ, এইরূপ অবধারণ করে না ।

টিগ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থকে যে এক ও মহান্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার ঘারা ব্ঝা বায়, ঘটাদি পদার্থ এক ও মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। উহারা পরমাণ্প্রঞ্ হইলে, তাহাতে ঐ মহৎ প্রতায়কে ভ্রম বলিতে হয়। তাহাও বলা য়য় না; কায়ণ, ভ্রম প্রভায় প্রবান (য়থার্থ) প্রতায়-সাপেক্ষ। ঘটাদি পদার্থকে মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে য়থার্থ মহৎপ্রতায়রূপ প্রধান জ্ঞান থাকে না। কায়ণ, আর কোন পদার্থেই ঐ য়থার্থ মহৎ প্রতায়ের সম্ভাবনা নাই। স্করাং ঘটাদি পদার্থকেই মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার য়থার্থ মহৎ প্রতায় হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী ইহাতে বলিতে পারেন য়ে, কেন? শক্ষে যে মহৎ প্রতায় হয়, তাহাই প্রধান মহৎপ্রতায় আছে। শক্ষ অণ্, শক্ষ মহান্, এইরূপে শক্ষে যে অণ্ড্রও মহরের ব্যবসায় (নিশ্চয়) ইইয়া থাকে, তাহা ত য়থার্থ জ্ঞানই বটে। ঘটাদি পদার্থকৈ মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রধান মহৎ প্রতায় থাকিবে না কেন? ভাষ্যকার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন য়ে, শক্ষে অণ্ড্রও মহত্তরূপ পরিমাণ বস্ততঃ নাই। "শক্ষ অণ্ড্" এইরূপে শক্ষে অল্ডা বা মন্দতার বোধ হয় এবং

শব্দ মহান, এইরূপে শব্দে পটুত্ব বা তীব্রত্বের বোধ হয়। ঐ মন্দতা ও তীব্রতা শব্দগত জাতিবিশেষ অথবা ধর্মবিশেষ ? উদ্যোতকরের মতে ঐ মন্দতা ও তীব্রতাই ষথাক্রমে শব্দে অণুস্ব ও মহন্ত-বোধে নিমিত। অর্থাৎ শব্দে মন্দ্রতা ও তীব্রতার বোধ ইইলে, অণু ও মহৎদ্রব্যের সাদৃষ্ঠ-ৰোধপ্ৰবুক্ত তাহাতে "অণু" ও "মহং" এইরূপ জ্ঞান জ্বে। উদ্যোতকর বলিরাছেন, স্বণ্ জব্যের সাদৃগুবশতঃ সাদৃগু-জানবিষয়ন্তই মন্দ্রতা। মহৎ জব্যের সাদৃগুবশতঃ সাদৃগু-জানবিষয়ন্তই । তীব্ৰতা বা পটুতা। মূলকথা, শব্দে অণুত্ব ও মহত্ত কিছুই নাই। শব্দে মহৎপ্ৰতায় প্ৰধান বা यथार्थ कान हरेरा शास्त्र ना । हेरात विस्मय युक्ति धरे स्व, महद श्रीत्रमानक्रश खनशनार्थ । मक्छ গুণপদার্থ। গুণপদার্থে গুণপদার্থ থাকে না, ইহা সমর্থিত সিদ্ধান্ত। স্থতরাং শব্দে মহন্থ থাকিতে পারে না। শব্দে মহংপ্রতার ভাক্ত এবং এই যুক্তিতে ভাষ্যকারের মতে শব্দে একদ্ব-বৃদ্ধিও ভাক্ত। কারণ, একত্বও সংখ্যারূপ গুণ-পনার্থ, উহাও শব্দে থাকে না। স্থতরাং শব্দে একস্ববৃদ্ধি ও মহন্তবৃদ্ধি কথনই প্রধান বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রধান বৃদ্ধি ব্যতীতও আবার ভাক্ত বৃদ্ধি হইতে পারে না ; এ জন্ম ঘটাদি এবোই ঐ একছ-বৃদ্ধি ও মছত্ত-বৃদ্ধিকে প্রধান বৃদ্ধি বিশা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, মহৎপ্রতান্তের বিষয় হইলেই তাহাতে মহন্ত স্বীকার করি; ষটাদির ন্তার ধর্বন শব্দেও মহৎপ্রতায় হয়, তথন শব্দেও মহত্ব আছে। এতত্বতরে উদ্যোতকর बिनियाष्ट्रित रा, मह९ विनिया रावि व्हेरलाहे जाहाराज महस्य थारक, अहेक्ना नियम वना यात्र ना। **কারণ, "মহৎ পরিমাণ"** এইরূপে পরিমাণকেও মহৎ বলিয়া বুঝে। তাই বলিয়া পরিমা<mark>ণেও</mark> মহন্দ্রপ পরিমাণ আছে, ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে দেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, আবার সেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। স্মুতরাং শক্তে মহৎপ্রতায় হয় বলিয়াই তাহাতে মহত্ব আছে, ইহা বলা ধায় না। শব্দে ঐ মহৎপ্রতায় ভাক্তই बिन्छ इरेरव। बोनि जव-भनार्थारे थे महर्थाजात्र मूथा वा श्रवान विनारा इरेरव। मूथा প্রভায় একটা একেবারে না থাকিলে ভাক্ত প্রভায় হঁইতে পারে না, ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে।

শব্দকে মহৎ বলিয়া বৃন্ধিলে, দেখানে শব্দগত তীত্রতারই বোধ হয়, বস্ততঃ মহৎ পরিমাণের বোধ হয় না। ভাষ্যকারের এই দিদ্ধান্ত সমর্গন করিতে তিনি হেতু বলিয়াছেন যে, শব্দকে মহৎ বলিয়া নিশ্চর করিয়া, কেহ তাহাতে ইয়ভার পরিচ্ছেদ করে না। যেমন বদর, আমলক ও বিব প্রভৃতি কল দেখিরা, তাহাতে ইহা এই পরিমাণ, এইরপে দ্রন্তী ইয়ভার পরিচ্ছেদ করিয়া থাকে। ভাষ্যকারের ঐ দৃষ্টান্তকে "ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত" বলে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বদর, আমলকী, বিব প্রবৃত্তিক কল দেখিলে, বোদ্ধা ব্যক্তি বদর হইতে আমলকা বড়, আমলকী হুইতে বিব বড়, এইরপ বুবো। স্করাং ঐ বদর প্রভৃতি দেখিয়া "ইহা এই পরিমাণ" এইরপে উহাদিগের ইয়ভা নির্দ্ধারণ করে। বদর প্রভৃতি সবগুলিই মহৎ হইলেও, উহাদিগের মহছের তারতম্য আছে; ঐ ভারতম্য বুঝিতে গেলেই উহাদিগের প্রত্যেকের ইয়ভা নির্দ্ধারণ ব্যবিশ্বক। বদর প্রভৃতিতে তাহা হইয়া থাকে, কিন্তু শব্দে তাহা হয় না। শব্দকে মহৎ বলিয়া বৃত্তিতে "এই শব্দ এই পরিমাণ" এইরপে কেহ তাহার ইয়ভা নির্দ্ধারণ করে না, করিতেও

পারে না; স্থতরাং ব্রা বার, শব্দে বস্ততঃ বদর প্রভৃতির স্থার মহত্ব থাকে না; স্থতরাং উহাতে যথার্থ বা প্রধান মহৎপ্রতায় হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে, পরিমাণ থাকিলেও তাহার ইয়ভার অববারণ হয় না, বেমন আকাশাদি বিশ্বব্যাপী পরার্থে পরমমহৎ পরিমাণ আছে, কিন্তু কেহ তাহার ইয়ভা পরিছেদ করে না, করিতে পারে না। স্থতরাং ইয়ভার অববারণ না হইলেই যে সেখানে পরিমাণই নাই, ইহা কিরুপে বলা যায় ? এতছভরে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশাদি পদার্থ অতীক্রিয় বলিয়া তাহাদিগের পরিমাণও অতীক্রিয়। প্রতাক্ষরোগ্য পরিমাণমাত্রেরই ইয়ভা-পরিছেদ হয়, এই নিয়মের ব্যতিচার নাই। শব্দে মহৎ পরিমাণ থাকিলে "শব্দ মহান্" এইরুপে তাহার প্রতাক্ষ হইবেই। পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিতেছেন। স্থতাং বদর প্রভৃতিতে বেমন ইয়ভা-পরিছেদ হয়, তত্রপ শব্দগত ঐ মহৎ পরিমাণের ইয়ভা-পরিছেদ হয়, তত্রপ শব্দগত ঐ মহৎ পরিমাণের ইয়ভা-পরিছেদ হয়, তত্রপ শব্দগত ঐ মহৎ পরিমাণের ইয়ভা-পরিছেদ হয়, তত্রপ শ্বন্ত ইমহান পরিমাণ নাই। ফলকথা, প্রতাক্ষের বিয়য় পরিমাণমাত্রেরই ইয়ভার পরিছেদ হয়, এই নিয়মান্থ্যারেই ভাষ্যকার ঐক্বপ কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্য। সংযুক্তে ইমে ইতি চ দ্বিজ্বসমানাশ্রয়প্রাপ্তিগ্রহণং। দ্বৌ সমুদায়াবাশ্রয়ঃ সংযোগস্থেতি চেৎ? কোহয়ং সমুদায়ঃ? প্রাপ্তি-রনেকস্থানেকা বা প্রাপ্তিরেকস্থ সমুদায় ইতি চেৎ? প্রাপ্তেরগ্রহণং প্রাপ্তা-শ্রিতায়াঃ। সংযুক্তে ইমে বস্তুনী ইতি নাত্র দ্বে প্রাপ্তী সংযুক্তে গৃহেতে।

অনেকসমূহঃ সমুদায় ইতি চেৎ? ন, দ্বিষেন সমানাধিকরণস্থ গ্রহণাৎ।
দ্বাবিমো সংযুক্তাবর্থাবিতি গ্রহণে সতি নানেকসমূহাশ্রয়ঃ সংযোগো
গৃহতে, ন চ দ্বয়োরণোগ্রহণমন্তি, তত্মানাহতী দ্বিষাশ্রয়ভূতে দ্রব্যে
সংযোগস্থ স্থানমিতি।

অনুবাদ। "এই তুই বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে বিশ্বের সমানাশ্রের ( বস্তুদয়য়ৢ ) সংবোগের জ্ঞানও হয়। অর্থাৎ "এই বস্তুদয় সংযুক্ত" এইরূপে যখন বস্তুদয়গত সংযোগের প্রভাক্ত হয়, তখন বুকা যায়, ঐ সংযোগের আধার পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু দ্রুবা নহে, উহার আধার তুইটি অবয়বী দ্রবা। (পূর্ববিপক্ষবাদীর উত্তর) তুইটি সমুদায় সংযোগের আধার, ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের প্রশ্ন) এই সমুদায় কি ? অর্থাৎ তুইটি সমুদায়ে যে সংযোগ থাকে বলিলে, ঐ সমুদায় কাহাকে বল ? (পূর্ববিপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক বস্তুর প্রাপ্তি ( সংযোগ ) অথবা এক বস্তুর অনেক প্রাপ্তি ( সংযোগ ) অথবা এক বস্তুর অনেক প্রাপ্তি ( সংযোগ ) "সমুদায়", ইহা যদি বলি ? ( ভাষ্যকারের উত্তর ) প্রাপ্ত্যাশ্রিত প্রাপ্তির অর্থাৎ সংযোগাশ্রিত সংযোগের জ্ঞান হয় না। বিশদার্থ এই বে, "এই

তুই বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে এই স্থলে সংযুক্ত তুইটি সংযোগ গৃহীত হয় না। অর্থাৎ "এই তুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে তুইটি দ্রব্যকেই সংযুক্ত বলিয়া বুঝে, তুইটি সংযোগকে সংযুক্ত বলিয়া কেহ বুঝে না। (পূর্ববিপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক কস্তুর সমূহ "সমুদায়", ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের উত্তর) না অর্থাৎ তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু বিত্বের সহিত সমানাধিকরণ সংযোগের জ্ঞান হয়। বিশদার্থ এই যে, "এই তুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হইলে অনেক বস্তুর সমূহান্ত্রিত সংযোগ গৃহীত হয় না; তুইটি পরমাণুরও জ্ঞান হয় না; অত্তর্র মহৎ ও বিদ্যান্ত্রয় অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ্বিশিষ্ট তুইটি দ্রব্য সংযোগের আধার।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত থণ্ডন করিতে আর একটি যুক্তি ব্লিয়াছেন বে, কোন ছুইটি দ্রব্য পরস্পর সংযুক্ত হুইলে "এই বস্তুদন্ন সংযুক্ত" এইরূপে দিড়াশ্রন্ন ঐ ছুই দ্রব্যগত যে প্রাপ্তি অর্থাৎ সংযোগ, তাহার জ্ঞান হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ঐরূপ দিষ্বের সহিত একাশ্রমে সংযোগের প্রতাক্ষ হওয়ায় বুঝা যায়, ঐ সংযোগের আধার দ্রব্য ছইটি। তাহা ছইলে ঐ দ্রবাদ্বরের কোনটিই পরমাণুপঞ্জরণ অনেক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারন, তাহা হইলে ছুইটি দ্রব্ত হইতে পারে না। যেখানে ছুইটি ঘট সংযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমরা বলি ও বৃঝি, দেখানে যদি বস্ততঃ ঐ ঘট পরমাণ্পুঞ্জরপ অনেক পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে আর ষ্ঠটি ঘট সংযুক্ত, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা যথন বুঝিতেছি এবং সকলেই বুঝিতেছে, তুপুন ইছা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, ঐ স্থলে ছুইটি ঘট ছুইটি অবয়বী, উহার কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ জনেক পদার্থ নছে। পূর্ব্ধপক্ষবাদী বলেন যে, ষেখানে "এই ছই দ্রব্য সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হয়, সেখানে ঐ দ্রবাদয় ছইটি সমুদায়। উহার প্রত্যেকটি বস্তুতঃ পরমাণুপুঞ্জরপ অনেক পদার্থ হই-লেও সেই বহু পরমাণুর একটি সমষ্টিরীপ সমুদায়কেই এক দ্রব্য বলা হয়, এইরূপ তুইটি সমুদায় সংযুক্ত হইলে "এই ছই দ্রব্য সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকার ত্রইটি "সমুদার"ই এ ফলে জ্ঞারমান সেই সংযোগের আধার। প্রত্যেকটি পরমাণু ধরিয়া বহু পদার্থে দিম্ব থাকিতে না পারিলেও পুর্বোক্ত ছইটি সমষ্টিরূপ ছইটি সমুদায়ে দিম্ব থাকিতে পারে। দ্বিদ্বাশ্রর ঐ সমুদারগত সংযোগেরই পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই সমাধানের খণ্ডনের জন্ম এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সম্দায় কাহাকে বলিবে ? অনেক পরমাণুর পর-স্পার সংযোগই কি সমুদায় ? অথবা একসমষ্টিগত যে অনেক সংযোগ, তাহাই সমুদায় ? ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অসংযুক্ত পরমাণুসমূহকে সমুদায় বলিতে পার না। কারণ, তাদৃশ পরমাণ্সমূহকে এক বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে। সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জকে সমষ্টিরূপে এক বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। কারণ, এরূপ প্রমাণুপুঞ্জই ঘটাদি নামে এক পদার্থরূপে ভোমাদিগের মতে গৃহীত হয়। স্কৃতরাং অনেক প্রমাণুর সংযোগই ভোমাদিগের মতে সমুদার ব্যবহারের প্রবোজক। অথবা পূর্বোক্ত সংযুক্ত প্রমাণুপুঞ্জরূপ একসমষ্টি<del>গত</del> সংবাগই তাহাতে সমুদার ব্যবহারের প্রযোজক। তাহা হইলে যথন ঐ সংবাগ না হওয়া পর্যান্ত তোমরা "সমুদার" বল না—বলিতে পার না, তথন কি ঐ সংযোগকেই "সমুদার" পদার্থ বলিবে? যদি তাহাই বল, তাহা হইলে ত্ইটি সমুদারগত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা বলিনে, ত্ইটি সংযোগগত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাই বলা হয়, অর্থাৎ "এই ত্ইটি বস্ত সংযুক্ত," এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "ত্ইটি সংযোগ সংযুক্ত" এইরূপই জ্ঞান হইবে। কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান কাহারই হয় না, এই ত্ইটি বস্ত বা দ্রব্য সংযুক্ত, এইরূপ জ্ঞানই সকলের হইয়া থাকে। পদে পদে সার্ক্তনীন প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায় না। ফল কথা, এ পক্ষে যথন সংযোগবিশেষই সমুদার বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে এবং ত্ইটি সমুদারই সংযোগের আশ্রেয় বলিয়া স্বীকৃত হইলেছে এবং ত্ইটি সমুদারই সংযোগের আশ্রেম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তথন পূর্ব্বোক্ত স্থলে "ত্ইটি সংযোগ সংযুক্ত" এই প্রকারই প্রত্যক্ষ হইবে; তাহা কিন্তু কোনমতেই হয় না। স্ক্তরাং এ পক্ষ গ্রাহ্ম নহে অর্থাৎ সংযোগবিশেষকে সমুদার বলা যায় না। জায়ে "প্রান্তি" বলিতে এখানে সংযোগ বৃব্বিতে হইবে। জ্বপ্রাপ্ত অনেক বস্তুর প্রাপ্তিকে সংযোগ বলে।

यिन तन, शृद्की क मः राशि वित्नियर ममुनात्र तनित रुकन ? आमत्रा जाश तनि ना, अरनक বস্তুর যে সমূহ, তাহাকেই সমুদায় বলি। এক একটি পরমাণুর নাম সমুদায়া, তাহাদিগের সমূহ বা সমষ্টির নাম সমুদায়। বেথানে "ছুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হয়, সেখানে ছুইটি সমষ্টি-রূপ সমুদার সংযুক্ত, এইরূপই বুঝা যায়। ভাষ্যকার এই পক্ষেরও উল্লেখ করিয়া, ইহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, না—তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত স্থলে যে সংযোগের জ্ঞান হয়, তাহা দ্বিষের আশ্রয়গতরূপেই জ্ঞান হয় অর্গাৎ দ্বিষ্ববিশিষ্ট বস্তুতে সংযোগ হইয়াছে, এইরূপই বোধ হয়। "এই ছুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হুইলে, ঐ সংযোগ অনেক বস্তুর সমূহগত, এইরূপ বুঝা যায় না, কোন দ্রবাদয়গত, এইরূপই বুঝা যায়। তুইটি পরমাণু তুইটি দ্রব্য হইলেও অতীব্রির বলিয়া ঐ পরমাণ্দ্রের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, স্কৃতরাং তাহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষও অসম্ভব। পুর্বোক্তরূপে দ্রবাদরে যথন সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথন মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ছুইটি দ্রব্যই ঐ সংযোগের আধার, ইহা অবগ্র স্বীকার্য্য। তাহা হুইলে 🐧 ক্রোক্তরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়, সংযোগের আধার ছুইটি দ্রব্যের কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু পদার্থ ও অনুপদার্থ নহে, উহার প্রত্যেকটিই পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন এক অবয়বী ও মহৎ পদার্থ, উহাদিগের ছুইটিতে বছম্ব নাই, দ্বিম্বই স্মাছে, ইহা দিদ্ধ হইল। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা যে অনেক পরমাণুর সমূহকে "সমুদায়" বলিতেন, তাহাতে ভাষ্যকারের পক্ষে ইহাও বুঝিতে হইবে বে, ঐ সমূহও ঐ পরমাণুগুলি ভিন্ন আর কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে; তাহা হইলে ত অতিরিক্ত অবয়বী মানাই হয়। এখন ষদি ঐ সমূহ বা সমষ্টিও বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইল, তাহা হইলে উহাতেও দিত্ব থাকিতে পারে না ; উহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হইলে দ্বিন্থবিশিষ্ট বস্তুতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না। স্কুতরাং **দ্বিত্ববিশিষ্ট বস্তুতে যে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ "এই ছুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপ যে জ্ঞান** হয়, তাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর দিতীয় কল্লেও উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। প্রত্যাসন্তিঃ প্রতীঘাতাবসানা সংযোগো নার্ধান্তরমিতি চেৎ? নার্ধান্তরহেতৃত্বাৎ সংযোগস্থা। শব্দরূপাদিস্পন্দানাং হেতুঃ সংযোগো, ন চ দ্রব্যরোগুণান্তরোপজননমন্তরেণ শব্দে রূপাদিয়ু স্পন্দে চ কারণত্বং গৃহতে, তন্মাদ্গুণান্তরম্। প্রত্যয়বিষয়শ্চার্ধান্তরং তৎপ্রতিষেধো বা? কুগুলী শুরুরকুগুলশ্ছাত্র ইতি। সংযোগবুদ্ধেশ্চ যদ্যর্থান্তরং ন বিষয়ঃ অর্থান্তর-প্রতিষেধন্তর্হি বিষয়ঃ। তত্র প্রতিষিধ্যমানবচনং সংষুক্তে দ্রেয়ার্মহতো-রাপ্রিত্ত গ্রহণান্ধাণাশ্রয় ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) প্রতীঘাত পর্যান্ত প্রত্যাসতি সংযোগ, অর্থাৎ যাহার অবসানে দ্রব্যের প্রতীঘাত হয়, এতাদৃশ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নিকটবর্ক্তিতারূপ সংযোগ পদার্পান্তর নহে, ইহা যদি বল, (উত্তর) না, অর্থাৎ সংযোগ পদার্থান্তর নহে, ইহা বলিতে পার না, যেহেতু সংযোগের পদার্থান্তরে কারণত আছে। বিশদার্থ এই বে, শব্দ রূপাদি এবং ক্রিয়ার কারণ সংযোগ, যেহেতু দ্রব্যদ্বয়ের গুণান্তরোৎপত্তি ব্যতীত শব্দে, রূপাদিতে এবং ক্রিয়াতে কারণত্ব গৃহীত হয় না, অতএব ( সংযোগ ) গুণাস্তর। একং পদার্থাস্তর অথবা তাহার অভাব ভ্রানের বিষয় হয় (বেমন) গুরু কুগুলবিশিষ্ট, ছাত্র কুগুলশূন্ত [ অর্থাৎ বেমন "গুরু কুগুলবিশিষ্ট" এইব্লপ জ্ঞানে গুরুতে কুণ্ডলরূপ পদার্থান্তর বিষয় হয় এবং "ছাত্র কুণ্ডল-শৃন্তু" এইরূপ জ্ঞানে ছাত্রে ঐ কুগুলের অভাব বিষয় হয়, এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেই কোন পদার্থান্তর অথবা তাহার অভাব বিষয় হইয়া থাকে ] কিন্তু যদি পদার্থান্তর সংযোগ-জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে\_পদার্থাস্তরের অভাব বিষয় হইবে। তাহা হইলে "দ্রবাষয় সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষিধ্যমান বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, জন্তত্ত দৃষ্ট বে পদার্থান্তর এই স্থলে প্রতিবিদ্ধ হয় **সর্থা**ৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বে পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, তাহা বলিতে হইবে। ছুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত পদার্থের জ্ঞান হওয়ায় (এ গৃহ্মাণ পদার্থ) পরমাণুপুঞ্জাশ্রিত নহে অর্থাৎ "দ্রব্যবন্ন সংযুক্ত" এইরূপে ছুইটি মহৎ পদার্থগত সংযোগরূপ পদার্থের জ্ঞান হইতেছে ; স্থতরাং ঐ সংযোগ মহন্ত্রপূত্ত বহু পরমাণুগত নহে, ইহা স্বীকার্য্য।

টিপ্রনो। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে, সংযোগ নামে কোন পদার্থান্তর বা গুণান্তর নাই। দ্রব্য প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হইলে শেষে দ্রব্যান্তরের সহিত

তাহার প্রতীঘাত হয়, তথন তাদৃশ প্রত্যাসভিকে অথবা ঐ প্রতীঘাতকে লোকে সংযোগ বলিয়া ব্যবহার করে। বস্ততঃ সংযোগ নামে কোন গুণান্তর নাই, উহা অলীক। তাহা হইলে ভাষ্যকার পূর্বভাষ্যে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। ভাষ্যকার এখানে এই মতেরও উল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সংযোগ—পদার্থান্তর বা গুণান্তর, ইহা অবগ্র স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা পদার্থান্তরের কারণ, তাহা অবশ্র পদার্থান্তর হইবে, তাহা অলীক হইতে পারে না। সংযোগ শব্দ, क्रशांपि ও ক্রিয়ার কারণ। ज्ञवाहरत्र সংযোগক্ষপ গুণান্তর উৎপন্ন না হইলে, শব্দ ও ক্রপাদি কথনই জন্মিতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে সংযোগোৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই দ্রব্যদ্বয় থাকায় তথনও কেন শ্বাদি জন্মে না ? স্থতরাং সংযোগ নামে গুণাস্তর অবশ্র স্বীকার্য্য। উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত ৩০ স্থত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক' ইহার খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি সংযোগ নামে পদার্থান্তরই স্বীকার না করেন, ভাহা হইলে তিনি প্রতীবাত ও প্রত্যাসত্তি কাহাকে বলিবেন ? পূর্ব্দপক্ষবাদীর ক্থিত প্রতীবাত ও প্রত্যাসত্তি সংযোগরূপ পদার্থান্তর ব্যতীত কিছুতেই বুঝা যায় না। যিনি সংযোগ পদার্থই মানেন না, তিনি প্রতীঘাত ও প্রত্যাসত্তি শব্দের অর্থ কি, তাহা বলিবেন ; কিন্তু তাহা বলা অসম্ভব। প্রতীঘাতেই সংযোগ ব্যবহার হয় বলিলে বস্তুতঃ সংযোগ পদার্থ স্বীকার করাই হয়। কারণ, ঐ প্রতীবাত বস্তুতঃ সংযোগবিশেষ। উদ্যোতকর এইরূপ তাৎপূর্য্যে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের থণ্ডন করিয়, বিচার্য্যমাণ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন। স্থধীগণ স্থায়বার্তিকে তাহা দেখিবেন।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরাদ করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে বিশেষণরূপে কোন পদার্থান্তর অথবা পদার্থান্তরের অভাবই বিষয় হইয়া থাকে। যেমন "গুরু কুগুলবিশিষ্ট" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে গুরু হইতে ভিন্ন কুগুলরূপ পদার্থ বিশেষণরূপে বিষয় হয়। "ছাত্র কুগুলশৃত্ত" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে ঐ কুগুলের অভাব বিশেষণরূপে বিষয় হয়। বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে এইরূপ বিষয়নিয়ম দেখা যায়। "এই ছইটি দ্রব্য সংযোগবিশিষ্ট", এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিত ইইয়া থাকে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে বিশেষণভাবে কোন পদার্থ বিষয় হয়, ইহা অবশু বলিতে হইবে। আমরা বলি, সংযোগ নামক পদার্থান্তরই উহাতে বিশেষণভাবে বিষয় হয়। যদি সংযোগকে পদার্থান্তরের বলিয়া স্বীকার না কয়, তাহা হইলে তাহা ঐ বৃদ্ধির বিষয় হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে কোন পদার্থান্তরের অভাবকেই উহার বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে কোন পদার্থান্তর অথবা পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, এইরূপই নিয়ম। ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে কোন পদার্থান্তর অথবা পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, এইরূপই নিয়ম। ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে কান পদার্থান্তর বিষয় না হইলে অগ্রত্র দৃষ্ট যে পদার্থান্তর ঐ স্থলে প্রতিবিধ্যমান অর্থাৎ যে পদার্থ অগ্রত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত প্রতীতিতে যাহার অভাব

<sup>্।</sup> প্রত্যাসত্ত্রী প্রতীঘাতাবসানায়াং সংযোগবাবহারঃ, তাবদূদ্রব্যাণি প্রত্যাসীদন্তি বাবৎ প্রতিহতানি ভবন্তি, তন্মিন্ প্রতীঘাতে সংযোগবাবহারো নার্থান্তরে ইতি। অন্ত্যুপপতার্থান্তরসংযোগেন প্রত্যাসন্তিপ্রতীঘাতে বন্ধবের)। তব্র সংযুক্তসংযোগান্ধীন্তবং প্রত্যাসন্তিমূর্ত্ত শ্বিবদূদ্রবাসংবোগঃ প্রতীঘাতঃ। বঃ পুনঃ সংযোগং ন প্রতিপ্রত্তিত তেন প্রস্তাসন্তেঃ প্রতীঘাতস্য চার্থে। বন্ধবি বন্ধব্য ইতি।—স্থান্থবার্ত্তিক। প্র

বিশেষণভাবে বিষয় হইতেছে, এমন পদার্থ কি ? তাহা বলিতে হইবে। তাহা যখন বলিবার উপায় নাই, অর্থাৎ "এই জব্যদ্ম সংযুক্ত" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে যখন কোন দৃষ্ট পদার্থের অভাব বিষয় হয়, ইহা বলা যায় না, তখন সংযোগনামক পদার্থান্তরই উহাতে বিষয় হয়, ইহাই বলিতে হইবে। স্থতরাং ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষের দারাই সংযোগরূপ পদার্থান্তর দিদ্ধ হয়। ঐ সংযোগরূপ প্রত্যক্ষবিষয় পদার্থ, তুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত থাকিয়াই প্রত্যক্ষ হয়—উহা পরমাণ্গত হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। স্থতরাং উহা পরমাণ্গ্রহাশ্রিত বা পরমাণ্প্র্রূরপ সম্দাম্বয়াশ্রিত নহে। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সংযোগবিষয়ক প্রত্যক্ষের দারা অতিরিক্ত সংযোগ পদার্থের আয় অতিরিক্ত অবয়বী পদার্থও দিদ্ধ হয়, ইহাই স্থূচিত করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্য। জাতিবিশেষত্ব প্রত্যয়ানুর্ভিলিঙ্গতাপ্রতাশ্যানং, প্রত্যাধ্যানে বা প্রত্যয়ব্যবহানুপপতিঃ। ব্যধিকরণতানভিব্যক্তেরধিকরণবচনং। অণ্সমবস্থানং বিষয় ইতি চেৎ ? প্রাপ্তাপ্রাপ্রধান্তবচনং। কিমপ্রাপ্তেহণ্সমবস্থানে তদাশ্রমো জাতিবিশেষো গৃহতে ? অথ প্রাপ্তে ইতি।
অপ্রাপ্তে গ্রহণমিতি চেৎ ? ব্যবহিতত্যাণুসমবস্থানত্যাপ্যুপলিরিপ্রসঙ্গং, ব্যবহিতত্যাণুসমবস্থানতাপ্যুপলিরিপ্রসঙ্গং, ব্যবহিতহণুসমবস্থানে তদাশ্রমো জাতিবিশেষো গৃহত্ত। প্রাপ্তে গ্রহণমিতি চেৎ ? মধ্যপরভাগয়োরপ্রাপ্তাবনভিব্যক্তিঃ। যাবৎ প্রাপ্তং ভবতি
তাবত্যভিব্যক্তিরিতি চেৎ ? তাবতোহধিকরণত্তমণুসমবস্থানত্য। যাবতি প্রাপ্তে জাতিবিশেষো গৃহতে তাবদত্যাধিকরণমিতি প্রাপ্তং ভবতি। তত্তৈকসমুদায়ে প্রতীয়মানেহর্গভেদঃ। এবঞ্চ সতি যোহয়মণুসমুদায়ো বৃক্ষ ইতি
প্রতীয়তে তত্ত্র রক্ষবহৃত্বং প্রতীয়েত ? যত্ত্র যত্ত হণুসমুদায়ত্য ভাগে রক্ষত্বং
গৃহতে স স বৃক্ষ ইতি।

তম্মাৎ সমুদিতাণুস্থানস্যার্থান্তরদ্য জাতিবিশেষাভিব্যক্তিবিষয়ত্বাদবয়-ব্যর্থান্তরভূত ইতি ॥৩৬॥

অমুবাদ। "প্রত্যয়ানুর্তিলিঙ্গ" অর্থাৎ গো, অশ্ব, ঘট, বৃক্ষ, ইত্যাদি প্রকার অমুবৃত্ত জ্ঞান যাহার লিঙ্গ (সাধক), এমন জাতিবিশেষের অপলাপ করা যায় না অর্থাৎ "জাতি" বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা বলা যায় না। পক্ষাস্তরে অপলাপ করিলে জ্ঞানের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না [ অর্থাৎ গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই যে সর্ববত্র "গো", "অশ্ব", এইরূপ একই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাতে গোত্ব ও অশ্বন্ধ প্রভৃতি জাতিই নিমিত্ত, এই জাতিবিশেষ ব্যতীত সকল গো, সকল অশ্ব প্রভৃতিতে ঐরূপ

জ্ঞান হইতে পারে না। স্থতরাং গোস্থ ও অশ্বস্থ প্রভৃতি জাতিবিশেষ অবশ্য স্বীকার্য্য ]। ব্যধিকরণের (অধিকরণশূল্য ঐ জাতিবিশেষের ), জ্ঞান হয় না অর্থাৎ অধিকরণ ব্যতিরেকে জাতির জ্ঞান হইতে পারে না, এ জন্ম (ঐ জ্ঞায়মান জাতি-বিশেষের ) অধিকরণ (আশ্রয় ) বলিতে হইবে।

পূর্ববপক্ষ) পরমাণুসমবন্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবন্থিত পরমাণুসমূহ "বিষয়" অর্থাৎ ঐ জাতিবিশেষের দেশ বা অধিকরণ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তের সামর্থ্য বলিতে হইবে অর্থাৎ প্রাপ্ত (চক্ষুঃ-সন্নিক্ষ) পূর্বেবাক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগশূহ্য পূর্বেবাক্ত পরমাণুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, ইহা বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, কি অপ্রাপ্ত (চক্ষুঃসংযোগশূহ্য) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয়, অথবা প্রাপ্ত (চক্ষুঃসংযুক্ত) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয় ?

(পূর্ববিপক্ষ) অপ্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগশূত্য পূর্বেবাক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জেরও (জাতিবিশেষের) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ব্যবহিত পরমাণুপুঞ্জেরও উপলব্ধির আপত্তি হয় (এবং) ব্যবহিত অর্থাৎ যাহার সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয় নাই, এমন পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হউক ?

(পূর্ববিপক্ষ) প্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জে (জাতি-বিশেষের) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) মধ্যভাগ ও পরভাগে অর্থাৎ বৃক্ষাদির সন্মুখবর্ত্তী ভাগ ভিন্ন আর ষে তুই ভাগের সহিত চক্ষু:সংযোগ হয় না, সেই তুই ভাগের অপ্রাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ তাহাতে চক্ষু:সংযোগ না হওয়ায় (জাতি-বিশেষের) অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ) হয় না।

পূর্ববপক্ষ ) যাবন্মাত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে পর্যাপ্ত পরমাণুপুঞ্জ চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হয়, তাবন্মাত্রে (জাতিবিশেষের ) অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ ) হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর ) তাবন্মাত্র পরমাণুপুঞ্জের অধিকরণ হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষুংসংযুক্ত যাবন্মাত্রে (যে পর্যাপ্ত পরমাণুপুঞ্জে) জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ ) হয়, তাবন্মাত্র এই জাতিবিশেষের অধিকরণ, ইহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ববিপক্ষবাদীর কথার দারা পাওয়া যায়। তাহা হইলে এক সমুদায় অর্থাৎ বৃক্ষ প্রভৃতি কোন এক পরমাণুপুঞ্জ প্রতীয়মান হইলে পদার্থের ভেদ হয়। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ চক্ষুংসংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেই বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাদৃশ

পরমাণুপুঞ্জই ঐ বৃক্ষত্ব জাতির অধিকরণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এই যে পরমাণুপুঞ্জ "বৃক্ষ" এইরূপে প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হইতেছে, তাহাতে বৃক্ষবহুত্ব প্রতীত হউক? যেহেতু পরমাণুপুঞ্জের যে যে ভাগে বৃক্ষত্ব গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, সেই সেই ভাগ বৃক্ষ।

অতএব সমৃদিতপরমাণুসমূহস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জ যাহার স্থান ( আশীর ), এমন পদার্থান্তরের জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব-বশতঃ অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জস্থ কোন পৃথক্ পদার্থ ই জাতিবিশেষপ্রত্যক্ষের বিষয় ( বিশেষ্য ) হয় বলিয়া অবয়বী পদার্থান্তর।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিতে সর্বশেষে আর একটি কথা বলিয়ছেন যে, পরমাণুপূঞ্জ হইতে পৃথক্ অবয়বী পদার্থ না থাকিলে জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বৃক্ষে যে বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বৃক্ষ বলিয়া কোন একটি মহৎ দ্রব্য না খাকিলে অর্থাৎ উহা পরমাণুপূঞ্জাত্মক হইলে কিছুতেই হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা ভাষ্যকারের স্থায় "জাতি" পদার্থ মানিতেন না; স্কতরাং জাতি পৃদার্থ যে অবশ্র আছে, উহা অবশ্র স্বীকার্য্য, ইহা না বলিলে ভাষ্যকার তাঁহার ঐ যুক্তি বলিতে পারেন না, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না, এ জন্ম ভাষ্যকার প্রথমে জাতি পদার্থের মাধক উল্লেখপূর্ব্বক জাতি পদার্থের অপলাপ করা যায় না, এই কথা বলিয়া, পরে তাঁহার মূল বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন। পরে তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর সকল বক্তব্যের অবতারণা করতঃ তাহার প্রতিবাদ করিয়া, নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাতিবিশেষ "প্রত্যয়ামুর্ভিলিক্ব"—তাহার অপলাপ করিলে প্রতারের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা জাতিপদার্থের সাধক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গো, অয়, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ দেখিলে সর্ব্বএই "ইহা গো", "ইহা অয়", "ইহা বৃক্ষ" ইত্যাদিরূপে একাকার প্রতায় (জ্ঞান) হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। উহারই নাম প্রতায়ের অমুর্ত্তি। গোমাত্রেই গোম্ব নামে একটি জাতিবিশেষ আছে বলিয়াই গোমাত্রেই ঐরপ প্রতায়ায়ুর্তি হয় অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ অমুর্ত্ত প্রতায় হয়। গোমাত্রেই "ইহারা গো" এইরূপ জ্ঞানকে "অমুর্ত্ত প্রতায়" বলা হইয়াছে। গো ভিয়ে "ইহারা গো নহে" এইরূপ জ্ঞানকে "ব্যাবৃত্ত-প্রতায়" বলা হইয়াছে। অয়, বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ স্থলেও ঐরূপ অমুর্ত্ত ও ব্যাবৃত্ত প্রতায় বৃক্ষিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যধানুর্ত্তি বা অন্তব্ত্ত প্রত্যের যথন সকলেরই হইতেছে, তথন উহার অবশ্য নিমিত্ত আছে। নির্নিমিত্ত প্রত্যের কথনই হইতে পারে না। গোছ, অখছ, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি জাতি-বিশেষই উহার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একই গোত্ব সমস্ত গো পদার্থে আছে বলিয়াই সমস্ত গোপদার্থে ঐরূপ অন্তব্ত্ত প্রত্যের হয়। নচেৎ অন্ত কোন নিমিত্তবশতঃ ঐরূপ প্রত্যয় হইতে পারে না। স্কতরাং পূর্বোক্তরূপ প্রত্যয়ায়র্ত্তি জাতিবিশেষের লিঙ্গ অর্থাৎ অমুনাপক হেতু। উহার দারা গোত্বাদি জাতিবিশেষ অমুনান সিদ্ধ হয়। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়মুর্ত্তি যদিও প্রত্যক্ষ, তথাপি বিপ্রতিপরকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই লিঙ্গ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রভৃতি ভাষাচার্য্যগণের মতে পূর্বোক্তপ্রকার অমুর্ত্ত প্রত্যয়রপ প্রত্যক্ষের দারাই গোত্বাদি জাতিবিশেষ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও পূর্বপক্ষবাদীরা তাহাতে বিপ্রতিপর, তাহারা ঐরপ জাতি মানেন না, এই জন্ত ঐ প্রত্যয়ায়ুর্ত্তিকেই অমুমানের লিঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রতিপর পূর্ক্ষের প্রতিপাদক পরার্থান্ত্রমানরূপ ভাষ দারাও ( যাহাকে প্রথমাধ্যায়ে ভাষ্যকার "পরম ভাষ" বলিয়াছেন ) জাতিবিশেষ সিদ্ধ করা যাইবে, এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রত্যয়ায়ুর্ত্তিকে "লিঙ্গ" বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার এধানে বছ বিচারপূর্ব্বক জাতিবিদ্বেষী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত জাতিবাধক নিরাস করিয়া ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের কথিত পূর্ব্বোক্ত জাতিসাধকের সমর্থন করিয়াছেন। মূলকথা, জাতিপদার্থ না থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুবৃত্ত জ্ঞান হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন গোমাত্রেই যে সর্ব্বত্ত "গো" এইরূপ একাকার জ্ঞান হয়, ঐরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না। স্থতরাং জাতিপদার্থের অপলাপ করা যায় না, উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, ইহাই এথানে ভাষ্যকার স্ব্বাগ্যে বলিয়াছেন।

তাহার পরে যদি জাতি ও তাহার প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ঐ জাতি কোন্
আশ্রর থাকিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহা পূর্বপক্ষবাদীর অবশ্য বক্তব্য। জাতির প্রত্যক্ষ হইলে, কোন
আশ্রর ব্যতীত তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্ক্রাং
ঐ স্বীকৃত প্রত্যক্ষবিষয় জাতির আধার কে, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই
বলিবেন য়ে, য়ি জাতিপদার্থ মানিতেই হয়, তাহা হইলে পরমাণুপ্রস্কই তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়
বলিব। আমরা য়খন পরমাণু ভিয় অবয়বী মানি না, তখন আমাদিগের মতে বৃক্ষত্ব প্রভৃতি
জাতি পরমাণুপ্রস্কেপ বৃক্ষাদিতেই থাকে, ইহাই বলিব। ভাষ্যকার "অণুসমবস্থানং বিষয় ইতি
চেৎ" এই সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর ঐ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। "অণুসমবস্থান" বলিতে
এখানে পরম্পার বিলক্ষণদংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমূহ বৃঝিতে হইবে। "বিষয়"
শক্ষের দ্বারা দেশ বা অধিকরণ বৃঝিতে হইবে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও এইরূপ অর্থ
বুঝা বায়'। দেশবাচক শক্ষের মধ্যে "বিষয়" শক্ষও কোষে কথিত আছে । প্রাচীনগণ অধিকরণস্থানমাত্র অর্থেও "বিষয়" শক্ষের প্রয়োগ করিতেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণুপুঞ্জকেই জাতির আধার বলিয়া জাতির ব্যঞ্জক বল, তাহা হইলে জিক্তাশু এই যে, ঐ পরমাণুপুঞ্জ কি

<sup>&</sup>gt;। অপুসমবস্থানমধিকরণমিতি চেৎ? অথ সম্ভব্যে পরমাণ্য এব কেনচিৎ সমবস্থানেনাব্তিষ্ঠমানান্তাং জাতিং ব্যক্সমন্তি অতো নাবর্ষী সিখ্যতীতি।—স্তাম্বার্ত্তিক।

२। नीतृष्डनशरमा रम्मविषरम् । जुशवर्खनः।--अमद्ररकाष, जूमिवर्ग।

প্রাপ্ত অর্থাৎ চফু:সংযুক্ত হইয়াই জাতির ব্যঞ্জক হয় ? অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চকু:সংযুক্ত না হইয়াও জাতির ব্যঞ্জক হয় ? যদি বল, চক্ষুঃসংযুক্ত না হইয়াও উহা জাতির ব্যঞ্জক হয়, অর্থাৎ প্রমাণুপুঞ্জে চক্ষ্:সংযোগ না হইলেও ভাহাতে জাতির প্রান্ত্রক হয়, তাহা হইলে ব্যবহিত প্রমাণু-পুঞ্জেরও কেন উপলব্ধি হয় না ? বেমন বৃক্ষ তোমাদিগের মতে পরমাণুপুঞ্জ, তাহার সম্মুপবর্তী ভাগে চক্ষ:সংযোগ হয়, ব্যবহিত ভাগে চক্ষ:সংযোগ হয় না ; ব্যবহিত ভাপ চক্ষর দারা অপ্রাপ্ত, ঐ অপ্রাপ্ত ভাগের প্রত্যক্ষ কেন হয় না এবং উহাতে বৃক্ষত্ব জাতির প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? বি ৰল, চক্ষঃসংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেই স্বাতির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আমরা বলি। এই পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা বলিলে বুক্ষের সকল ভাগে বুক্ষম্বজাতির প্রভ্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রথমে রক্ষের সন্মুখবর্তী ভাগেই চকু:সংযোগ হয়। মধ্যভাগ ও পরভাগে ( পৃষ্ঠভাগে ) চক্ষ্:সংযোগ হয় না; তাহা হইলে ঐ মধ্যভাগ ও পরভাগে বৃক্ষত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি বল, বাবনাত্র অর্থাৎ বুক্ষাদির বতটুকু অংশ চকুঃসংযুক্ত হয়, তাবনাত্রেই বুক্ষছের প্রাত্যক্ষ হয়, অন্ত অংশে হয় না, ইহাতে দোষ কি ? ভাষাকার এতহত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে যাবন্মাত্তে দ্বাতিবিশেষের প্রভাক্ষ হইবে, তাবনাত্রই ঐ ক্বাতিবিশেষের আধার, ইহাই স্বীকার করা হয়। তাহা স্বীকার করিলে "এক" বলিয়া যে বুক্ষাদিকে প্রতাক্ষ করা হইতেছে, তাহাও নানা পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, বে যে ভাগে বৃক্ষছের প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই ভাগ বৃক্ষ বলিতে হইবে, তাহা হইলে বুক্ষের বছত্ব-বোধ হইরা পড়ে। বুক্ষের একত্ব-বোধ বাহা উভর পক্ষেরই দম্ম দ, তাহা হইতে পারে না।

ভাষাকারের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদি সর্ব্বাবিয়বস্থ একটি বৃক্ষরপ অবয়বী থাকে, তাহা হইলে উহার যে কোন ভাগে চক্ষ্:সংযোগ হইলে অবয়বী ঐ বৃক্ষের চক্ষ্:সংযোগ হয়। তাহার কলে ঐ বৃক্ষেই বৃক্ষরজাতির প্রভাক্ষ হয়। তাহাতে ঐ বৃক্ষের বহুন্ধবাধের কোন সন্থাবনাই নাই। কিন্তু যদি পরমাণুপ্ঞাই বৃক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার সক্ষুববর্ত্তী ভাগে চক্ষ্:সংযোগ হইলে, ঐ ভাগেই বৃক্ষবের প্রত্যক্ষ হইবে এবং তথন ঐ ভাগই একটি বৃক্ষ বিলয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইবে। এইরপ ক্রমে অভ্যান্ত ভাগে চক্ষ্:সংযোগ হইলে, তথন সেই সেই ভাগে বৃক্ষবের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই সেই ভাগকে বৃক্ষ বিলয়া বৃবিলে, ঐ বৃক্ষ পদার্থের ভেদই হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে বৃক্ষ এক বিলয়াই প্রত্যক্ষবিষয় হয়, তাহা তথন অনেক বিলয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইয়া পড়ে। বৃক্ষের অনেকত্ব প্রত্যক্ষ হইলে একত্ব প্রত্যক্ষ কিছুতেই হইতে পারে না। ভাষাকার পুর্বেজিক বিচারের উপসংহারে বিলয়াছেন যে, অতএব সমুদিত পরমাণুসমূহ যাহার স্থান, এমন পদার্থান্তরই যথন জাতিবিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ বিশেষ্য হয়, তথন অবয়বী ঐরপ পদার্থান্তর । অর্থাৎ বৃক্ষাদি, পরমাণুপ্রন্ধ নহে, উহারা অতিরিক্ত অবয়বী। পরমাণুবিশেষ হইতে দ্বানুকাদিক্রমে বৃক্ষাদি অবয়বী প্রবেজ্য উৎপত্তি হয়। পরমাণু দ্বাণুক্রই সাক্ষাৎ আধার ও কারণ হইলেও বৃক্ষাদি অবয়বীর সন্ধন্ধে পরস্পরায় পরমাণুগুলিকে স্থান বা আধার বলা যায়। ভাষ্যকার তাহাই বিলিরাছেন। ভাষো "সমুদিতাণুস্থানন্ত" এইরপ পাঠিই প্রকৃত বুঝা যায়। উন্দ্যোভক্রের ব্যাণ্যার

ষারাও ঐ পাঠই ধরা যার', ভাষ্যে "কাতিবিশেষাভিব্যক্তিবিষয়ত্বাৎ" এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে দেখা যায়। উদ্যোভকর লিখিয়াছেন, "কাতিবিশেষাভিব্যক্তিহেতৃত্বাৎ।" উদ্যোভকরের ঐ পাঠকে ভাষ্যকারের পাঠ বলিয়াও বিশ্বাস করিবার কোন বাধা নাই। প্রচলিত ভাষ্য-পাঠে অবয়বী বৃক্ষাদি, বৃক্ষত্বাদি জাতিবিশেষ প্রতাক্ষের বিষয় অর্থাৎ মুখ্য বিশেষ্যরূপ বিষয়, ইহাই অর্থ বৃথিতে হইবে।

ভাষাকার এখানেই এই প্রকরণের বিচার শেষ করিয়া, রক্ষাণি দ্রবাগুলি যে পরমাণুপুঞ্জ নছে, উহারা পৃথক অবয়বী, এই দিল্লাম্ভ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উদ্যোতকর ন্যায়বার্ভিকে এই বিচারের শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরম্ভ করিতে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অবয়বী মানেন না, তাঁহারা "পরমাণু" বলেন কিরপে ? যাহা পরম অণু অর্থাৎ পরম স্থল্ল, তাহাই "পরমাণু" শব্দের অর্থ। কিন্তু যদি মহৎ পদার্থ কেহই না থাকে, তাহা হইলে অণুতে পরমন্ত্র বিশেষণ বার্থ হয়। অর্থাৎ বদি সবই এক প্রকার অণু হয়, তবে আর পরম অণু বলিবার প্রয়োজন কি ? আমাদিগের মতে ছইটি পরমাণুর সংযোগে যে ছাণুক নামে পৃথক্ অবয়বী উৎপদ্ন হয়, তাহাও অণু, তাহার অপেক্ষায় একটি পরমাণু আরও স্ক্রা, এ জন্ত তাহাকে পরমাণু বলা হয়। কেবল অণু বলিলে পূর্ব্বোক্ত দ্বাণুক্ত বুঝা বায়, স্থতরাং পরমত বিশেষণ সার্থক হয়। কিন্তু বাঁহারা অবয়বী মানেন না, দ্বাণুক নামক পদার্থকে তাঁহারা পরমাণুদম ভিন্ন আর কিছু বলেন না ; স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে অণুতে পরমত্ব বিশেষণ দার্থক হয় না। যাহা হইতে আর স্থন্ম নাই, তাহাই পরমাণু, ইহা বৃঝিতে মহৎ পদার্থ স্বীকার আবগুষ; নতেৎ "পরমাণু" শব্দের অর্থ বৃঝিবার কোন উপায় নাই। উদ্যোতকর এইরূপে বিচার করিয়া সাংখ্যসম্মত "পরমাণু" শব্দার্থের উল্লেখপুর্বাক তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে তন্ত প্রভৃতি অবয়ব যে বন্ত্র প্রভৃতি অবয়বী হুইতে ভিন্ন পদার্থ, এই বিষয়ে অফুমান প্রদর্শন করিয়া সাংখ্যদিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এই প্রকরণের প্রারম্ভেও সাংখ্যদম্মত অবয়ব ও অবয়বীর অভেদ পক্ষের যুক্তিনমূহের উল্লেখ-পূর্বক তাহারও নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাংখ্যমত নিরাসও যেন এই প্রকরণের উদ্দেশ্য বুঝা ষায়। সাংখ্যমতে কিন্তু বুক্ষাদি সমস্তই পরমাণুপুঞ্জ, উহারা পুথক্ অবন্ধবী নছে, এই সিদ্ধান্ত স্বীক্লত হয় নাই। সাংখ,স্থুত্তে বিচার ঘারা ঐ মতের খগুনই দেখা যায়। ন্তায়স্তুত্রকার মহর্ষিও "নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং" এই কথার দারা বৃক্ষাদি দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জ, উহারা অবয়বী নহে, এই মতেরই থণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই মতের বিশেষরূপে সমর্থন করিলেও ইহা তাঁহাদিগেরই আবিষ্ণৃত মত বলিয়া বুঝিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। স্পুচির কাল হইতেই ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ মতের উদ্ভাবন ও খণ্ডন মণ্ডন চলিতেছে। স্থারস্থাকার মহর্ষি গোতম ঐক্লপ পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিয়াও ভাহার খণ্ডন করিতে পারেন । তিনি যে তাহাই করেন নাই,

১। তন্মাৎ সমৃদিতাপুছানাৰ্যান্তরক্ত জাতিবিশেষাভিব্যক্তিহেতৃত্বাদবরব্যবান্তরকৃত ইতি। সমৃদিতা অপবঃ স্থানং বক্ত সোহরং সমৃদিতাপুছানং, সমৃদিতাপুছানক্চাসাবর্ধান্তরঞ্চ তদ্য জাতিবিশেষবান্তিহেতৃত্বং নাশনামিতি সিধ্যভাবরব্যবা-জন্মভূতঃ।—ভারবার্ত্তিক।

এ বিষয়েও প্রমাণাভাব। তিনি চতুর্থাধ্যায়েও পুনরায় অবয়বিবিচার করিয়া বিশেষরূপে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। দেখানেই এ বিষয়ে অন্তান্ত বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।

ভাষ্যকার বাৎস্থারন এখানে পূর্ব্বেক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করিতে বেরূপ বিস্তৃত বিচার করিয়া-ছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক তাহার নিরাদে যেরূপ প্রয়ত্ব করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যার, তিনি বৌদ্ধর্যুগে বৌদ্ধ সম্প্রদারকেই পূর্ব্বপক্ষবাদিরপে গ্রহণ করিয়া নিতান্ত আবশ্রক-বোধে বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বৃদ্ধদেবের শিষ্যচতুষ্টরের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকই বাহ্ম পদার্থ স্থীকার করিতেন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক বাহ্ম পদার্থক প্রত্মক্ষর বিলতেন। বৈভাষিক বাহ্ম পদার্থর প্রত্যক্ষর করিতেন। ভাষ্যকার, স্থ্রান্ত্ম নারে প্রত্যক্ষের অনুপপ্রতিকেই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়া পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করায়, তিনি প্রাচীন বৈভাষিক সম্প্রদারকেই যে এখানে প্রতিবাদিরপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যাটীকাকারও এই বিচারের ব্যাখ্যায় এক স্থলে বৈভাষিক সম্প্রদারের সমাধানের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বলা হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

## অবয়বিপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥

ভাষ্য। পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং, অনুমানমিদানীং পরীক্ষ্যতে।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন ( অবসরতঃ ) অনুমান পরীক্ষা করিতেছেন।

## সূত্র। রোধোপঘাতসাদৃশ্যেভ্যো ব্যভিচারা-দর্মানমপ্রমাণম্॥৩৭॥৯৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) রোধ, উপঘাত এবং সাদৃশ্যপ্রযুক্ত ব্যভিচারবশতঃ অনুমান অপ্রমাণ।

ভাষ্য। "অপ্রমাণ"মিত্যেকদাপ্যর্থস্থ ন প্রতিপাদকমিতি। রোধাদপি নদী পূর্ণা গৃহতে, তদাচোপরিফীদ্র্ফো দেব ইতি মিথ্যানুমানং। নীড়োপঘাতাদপি পিপীলিকাগুস্ঞারো ভবতি। তদা চ ভবিষ্যতি রৃষ্টিরিতি মিথ্যানুমানমিতি। পুরুষোহপি ময়ুরবাশিতমনুকরোতি তদাপি শব্দ-সাদৃশ্যান্মিথ্যানুমানং ভবতি।

অনুবাদ। "অপ্রমাণ" এই শব্দের দ্বারা কোন কালেও পদার্থের নিশ্চায়ক হয় না (ইহা বুঝা যায়) অর্থাৎ সূত্রোক্ত "অনুমান অপ্রমাণ" এই কথার অর্থ এই ষে, অনুমান কোন কালেই পদার্থের যথার্থ নিশ্চয় জন্মায় না। ( স্ত্রোক্ত রোধাদি প্রযুক্ত ব্যভিচাররূপ হেতু বুঝাইতেছেন) রোধবশতঃও অর্থাৎ নদীর একদেশ রোধ প্রযুক্তও নদীকে পূর্ণ বুঝা যায়, তৎকালেও "উপরিভাগে দেব ( পর্যান্তদেব ) বর্ষণ করিয়াছেন" এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। নাড়ের উপঘাতবশতঃও অর্থাৎ পিপীলিকার গৃহের উপদ্রব প্রযুক্তও পিপীলিকার অগুসঞ্চার হয়, তৎকালেও "র্ম্নি হইবে" এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। মনুষ্যুও ময়ুরের রব অনুকরণ করে, তৎকালেও শব্দসাদৃশ্যবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। [ তাৎপর্যা এই য়ে, নদীর পূর্ণতা, পিপীলিকার অপ্তসঞ্চার এবং ময়ুররবের জ্ঞান জন্ম যখন ভ্রম অনুমতি হয়, তখন নদীর পূর্ণতা প্রভৃতি হেতুত্রয় কথিত অনুমানে ব্যভিচারী, উহা প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। স্বতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া অনুমান অপ্রমাণ। ]

বিবৃত্তি। মহর্ষি গোতম প্রথমাধ্যায়ে অনুমান-প্রমাণকে "পূর্ববং", "শেষবং" ও "গামান্ততোদৃষ্ট" এই তিন নামে তিন প্রকার বিশিষ্যছেন। নদীর পূর্ণতাহেতৃক অতীত বৃষ্টির অনুমান এবং পিপীলিকার অপ্তসঞ্চার হেতৃক ভাবিবৃষ্টির অনুমান এবং ময়ুরের রব হেতৃক বর্তুমান বৃষ্টির অনুমান অথবা বর্তুমান ময়ুরের অনুমান, এই ত্রিবিধ অনুমানই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের প্রসিদ্ধ উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমের এই পূর্ব্বপক্ষ-মুত্তের কথার দারাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উদাহরণ তাঁহার অর্ত্তিমত ব্রুমা বায়। মহর্ষি অনুমান পরীক্ষার জন্ম এই স্থত্রে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, "অনুমান অপ্রমাণ," অর্থাৎ বাহাকে অনুমান বলা হইয়াছে, তাহা কোন কালেই পদার্থ-নিশ্চয় জন্মার না। কারণ,—

- >। নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে হেতু হইতে পারে না। নদীর একদেশ রোধ দ্বারা জল বদ্ধ করিলেও তখন নদীর পূর্ণতা বা জলাধিক্য দেখা যায়। সেখানে ঐ জলাধিক্য বৃষ্টিজন্ম নহে, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানেও ঐ জলাধিক্য দেখিয়া অতীত বৃষ্টির ভ্রম অনুমান করে। স্তরাং নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা প্রকৃত হেতু হয় না। ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া ঐ অনুমান অপ্রমাণ।
- ২। এবং পিপীলিকার গর্ত্তে জল সঞ্চালনাদির দ্বারা তাহার উপঘাত করিলে, ঐ গর্ভ্তস্থ পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া, নিজ নিজ অণ্ড মুথে করিয়া, ঐ গর্ভ্ত হইতে অন্তত্র গমন করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু সেখানে পরে বৃষ্টি না হওয়ায় পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার ভাবি বৃষ্টির অন্থমানে হেতু হয় না। কারণ, উহা ভাবিবৃষ্টির ব্যভিচারী। পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হইলেই যে সেখানে পরে বৃষ্টি হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। স্থতরাং ব্যভিচারিহেতৃক বিলিয়া উদাহত ঐ অনুমানও অপ্রমাণ।
  - ৩। এবং ময়ুরের রব শুনিয়া পর্ববিতগুহামব্যবাদী ব্যক্তি বে বর্ত্তমান বৃষ্টির অথবা বর্ত্তমান

ময়ুরের অনুমান করে, ইহা তৃতীয় প্রকার অনুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু উহাও প্রমাণ হয় না। কারণ, কোন মন্ত্রা যদি অনুকরণ শিক্ষার হারা ময়ুরের রবের ন্যায় রব করে, তাহা হইলে ঐ রব শুনিয়াও পর্বাতগুহামধাবাদী ব্যক্তি বর্ত্তমান বৃষ্টি বা ময়ুরের ভ্রম অনুমান করে। স্নতরাং ময়ুরের রব ঐ অনুমানে হেতু হয় না—উহা ব্যক্তিচারা। স্নতরাং ব্যক্তিচারিহেতুক বলিয়া উদাহত ঐ অনুমানও অপ্রমাণ। ফলকথা, নদীর একদেশের "রোধ" এবং পিপীলিকা-গৃহের "উপহাত" এবং ময়ুররবের "সাদৃশু" গ্রহণ করিয়া পুর্কোক্ত প্রকারে (১) নদীর পূর্ণোক্ত বিবিধ অনুমানের কোন অনুমানই কোন কালেই যথার্থরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হয় না। পূর্কোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের কোন অনুমানই কোন কালেই যথার্থরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হয় না। পূর্কোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের ত্রিবিধ উদাহরণেই যথন কথিত হেতুতে ব্যক্তিচার নিশ্চয় হইতেছে, তথন অন্তান্ত উদাহরণেও ঐরপে ব্যক্তিচার নিশ্চয় করা যাইবে। কোন স্থলে ব্যক্তিচার নিশ্চয় না হইলেও ব্যক্তিচার-সংশয় অবশ্রুই হইবে। কারণ, প্রদর্শিত বহু অনুমানে ব্যক্তিচার নিশ্চয় হওয়ায় তাহার সমানধর্মজ্ঞান জন্ত অনুমানমাত্রে ব্যক্তিচার সংশয়ের বাধক কিছু নাই। তাহা হইলে কোন স্থলেই অনুমান যথার্গরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হইতে পারে না,—ইহাই পূর্বপক্ষরূপে বলা হইয়াছে যে, "অনুমান অপ্রমাণ"।

টিপ্ননী। মহর্ষি গোতম প্রমাণবিশেষের পরীক্ষা করিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিরা, এখন অন্থমান-প্রমাণের পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরেই (প্রথমাধ্যারে) অন্থমান-প্রমাণ উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত হইরাছে। সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষপ্রমাণের উদ্দেশ ও লক্ষণ করার সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষপ্রমাণেরই পরীক্ষা করিতে ইইরাছে। কারণ, উদ্দেশের ক্রমান্থমারেই পদার্থের লক্ষণও পরীক্ষা কর্তব্য। সর্বাগ্রে উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষপ্রমাণ বিষয়েই শিষ্যদিগের সর্বাগ্রে জিজ্ঞাদাবিশেষ উপস্থিত হওয়ার পরীক্ষা হারা সর্বাগ্রে তাহারই নিবৃত্তি করিতে ইইরাছে। ঐ জিজ্ঞাদা অন্থমান-পরীক্ষার বিরোধী হওয়ায়, প্রথমে অন্থমান পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার হারা ঐ বিরোধি জিজ্ঞাদার নিবৃত্তি হওয়ায় অবদর প্রাপ্ত অন্থমানের পরীক্ষা করিতেছেন। তাই ভাষ্যকার মহর্ষির অন্থমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং অন্থমান পরীক্ষা করিতেছেন"। উদ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত "ইদানীং" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াই বলিয়াছেন যে, "প্রথেদানীমবদরপ্রাপ্তমন্থমানং পরীক্ষাতে"। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অন্থমান অবদরপ্রাপ্ত অর্থাং এই কথার বাধ্যা করিয়াই বলিয়াছেন যে, "প্রথেদানীমবদরপ্রপ্রাপ্তমন্থমানং পরীক্ষাতে"। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অন্থমান পরীক্ষা করিতেছেন। বিরোধি জিজ্ঞাদার নিবৃত্তি হইলে বক্তব্যতাই "অবদর"-সংগতিও; প্রত্যক্ষপরীক্ষার পূর্বে অন্থমান পরীক্ষা করিকে এই সংগতি থাকিত না। অন্ত কোন সংগতিও সম্ভব না হওয়ায় উহা অসংগত

১। যথা চাবসঃস্থ সংগতিত্বং তথা ব্যক্তমাকরে।—অনুমিতিদীধিতি। অব্যমাশরঃ,—বিরোধিজিজ্ঞাসানিবৃত্তি-র্নাবসরঃ,—অপি তু তম্নিবৃত্ত্ত্বী সত্যাং বক্তব্যস্থমেব, তথাচ কিমিদানীং বক্তব্যমিতি জিজ্ঞাসাল্পনক্ত্রানবিষম্বতামাদ্যর লক্ষ্যসমবয়ঃ।—অনুমিতিদীধিতি, গাদাধনী।

হইত, সংগতিহীন কথা বলা নিষিদ্ধ। প্রাচীনগণ সংগতির বিচারপূর্বক কোথার কোন্ কথা সংগত ও অসংগত, তাহা বিশদরূপে বুঝাইরা গিরাছেন। দার্শনিক ঋষিস্ত্রগুলিও সর্বত্র কোন না কোন সংগতিতে কথিত হইরাছে। বিচারের দ্বারা সর্বত্রই তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাঞ্চাকারগণ অনেক স্থলেই তাহা দেখাইরা গিরাছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার এখানে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে মহর্ষির অনুমান পরীক্ষার "অবসর"-সংগতি দেখাই রাছেন। উদ্যোতকর "অবসরপ্রাপ্তং" এই কথার দ্বারা তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন'।

প্রাণ্ন হইতে পারে যে, মহর্ষি প্রত্যক্ষপরীকার পরে অবয়বিপরীকা করিয়া অনুমান পরীক্ষা করিয়াছেন। স্থতরাং প্রত্যক্ষ পরীক্ষার অব্যবহিত পরে অনুমান পরীক্ষা না হওয়ার প্রত্যক্ষ ও অহমানে সংগতি থাকে কিরূপে<sup>২</sup> ? ভাষ্যকারও অবয়বি-পরীক্ষার পরে অনুমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে সংগতি প্রদর্শনের জন্ম "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলেন কিরূপে ? প্রত্যক্ষপরীক্ষা ত অবয়বি-পরীক্ষার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এতহ্তরে বক্তব্য এই বে, প্রতাক্ষপরীক্ষা-প্রকরণের পরে অবয়বিপরীক্ষা-প্রকরণে যে অবয়বি-পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাও প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার মধ্যে গণ্য। কারণ, অবরবী না মানিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের যথন প্রামাণ্য আছে, ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষলোপ যথন কোন মতেই করা যাইবে না, তথন ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জ নহে, উহারা পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ অবয়বী, উহারা অবয়বী বলিয়াই উহাদিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, পরমাণ্পুঞ্জের প্রত্যক্ষ অসম্ভব; কারণ, পরমাণগুলি অতীক্রিয়, এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে মহর্ষি যে অবয়বি-পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পরম্পরায় প্রত্যক্ষও পরীক্ষিত হইয়াছে। স্থতরাং অবয়বি-পরীক্ষার পরে ভাষ্যকার "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলিয়া সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন। এই কথাগুলি মনে করিয়াই উদ্দোতকর ভাষ্যকারের ঐ কথারই তাৎপর্য্য বর্ণনোদ্দেশে প্রথমে বলিয়াছেন, "পরম্পর্ম্না পরীক্ষিতং প্রতাক্ষং"। অবমবি-পরীক্ষাও পরম্পরায় প্রতাক্ষ পরীক্ষা। উহার দ্বারাও প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অনুমান, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরম্ভ হইয়াছে। স্তুতরাং ঐ অবয়বি-পরীক্ষারূপ চরমপ্রতাক্ষপরীক্ষার অব্যবহিত পরেই অনুমান-পরীক্ষা হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সংগতি থাকার কোন বাধা নাই। মহর্ষি প্রদঙ্গ-সংগতিতে অবয়বি-পরীক্ষা করিলেও যদি প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার জন্তই অবয়বি-পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সাক্ষাৎ অবয়বি-পরীক্ষা হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা হইবে। স্থতরাং ভাষ্যকার "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলিয়া এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন।

স্ত্রে "অনুমানমপ্রনাণং" এই অংশের দারা পূর্ব্বিক বলা হইয়াছে, "অনুমান অপ্রমাণ"

<sup>&</sup>gt;। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও লিথিরাছেন,—অবসরেণ ক্রমপ্রাপ্তমনুমানং পরীক্ষিতুং পূর্ব্বপক্ষন্তি।

২। আনন্তর্গাভিধানপ্রয়োজকজিজ্ঞানাজনকজানবিষয়ো হর্যা সংগতিঃ।—অনুমানচিন্তামনি-দীধিতি, প্রথম খণ্ড। যন্নিজপণাব্যবহিতোত্তরনিজ্পপপ্রয়োজিকা যা জিজ্ঞাসা তজ্জনকজ্ঞানবিষয়ীভূতো যো ধর্মঃ স তনিজ্ঞপিত-সংগতিরিতার্থঃ।—পাদাধরী ব্যাখ্যা।

অর্থাৎ কোন কালেই বস্তুর নিশ্চায়ক নহে। ভাষ্যকার প্রথমেই স্ত্রোক্ত "অপ্রমাণ" শব্দের ঐক্পপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত "প্রতিপাদক" শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাটীকাকার নিধিয়াছেন,—"প্রতিপাদকং নিশ্চায়কং"।

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যথন অনুমানপ্রমাণ স্বীকারই করেন না, তথন তিনি "অনুমান অপ্রমাণ" এই কথা বলিতেই পারেন না। অনুমান অলীক হইলে তাহাতে অপ্রামাণ্যক্রপ সাধ্যসাধন অসম্ভব। আকাশকুমুম গন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ কথা কি বলা যায় ? ঐরূপ প্রতিজ্ঞা ধেমন হয় না, তদ্রপ "অনুমান অপ্রমাণ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাও হয় না।

এতত্ত্বে পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের কথা এই বে, অনুমান কি না অনুমানম্বরূপে তোমাদিগের অভিমত ধুমাদি হেতু জ্ঞান অপ্রমান, ইহাই ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ। অর্থাৎ আমরা অনুমান না মানিলেও তোমরা বে ধুমাদি জ্ঞানকে অনুমান বলিয় স্বীকার কর, আমরাও ঐ ধুমাদি জ্ঞানকে অব্যাই স্বীকার করি, আমরা তাহাকেই অপ্রমাণ বলি। অর্থাৎ "অনুমান অপ্রমাণ" এই বাক্যে "অনুমান" শব্দের ঘারা তোমানিগের অনুমানম্বরূপে অভিমত ধুমাদি জ্ঞান বৃধিবে, তাহা হইলে আর আপ্রমাদিদ্ধি দোষের আশক্ষা থাকিবে না। যদি বল বে, "অনুমান" শব্দের ঘারা ধুমাদি জ্ঞান বৃধিবল উহার মুখ্যার্থ রক্ষা হয় না। লক্ষণা স্বীকার ব্যতীত "অনুমান" শব্দের ঐরপ অর্থ বুঝা যায় না, এই জন্ম পূর্ব্ধপক্ষবাদী নান্তিকসম্প্রাদায় বলিতেন যে, আমরা যখন "অসংখ্যাতি"-বাদী, তথন আমাদিগের মতে অনুমান পদার্থ "অসং" (অলাক) হইলেও তাহা "খ্যাতি"র অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায়, ঐ অসং পদার্থও আমাদিগের মতে অনুমান পদার্থ। অর্থাৎ অনুমিতির করণ অসং পদার্থ ইইলেও উহা আমরা স্বীকার করি, তাহাকে অনুমান পদার্থ বিল, কিন্ত তাহা অপ্রমাণ, ইহা আমাদিগের মত। তাই তাহাতে আমরা অপ্রামাণের সাধন করিতে পারি।

"অনুমান অপ্রমান" এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধনে অর্থাৎ অনুমানে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুবাক্য বলিয়াছেন, "ব্যভিচারাং"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "ব্যভিচারিহেতুকত্বাং" অর্থাৎ ব্যভিচারিহেতুকত্বই অনুমানে অপ্রামাণ্যের সাধন। যে অনুমানের হেতু সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারী, তাহাকে বলে ব্যভিচারিহেতুক অনুমান। ব্যভিচারিহেতুক অনুমান।

১। অধানুষানং ন প্রমাণং ইত্যাদি।—তথ্চিন্তামণি, প্রথম পণ্ড। "ৰনুষানং" অনুষানংখনাভিষতং ধুমাদিজ্ঞানং, অসম্বান্ত্বাপুলনীতসন্মান্মের বা।—বীধিতি। অনুষানমিতি,—অভিমতমিতাস্ত পরৈরিত্যাদি। "ধুমাদিজ্ঞানং" ধ্যাদিজ্ঞানংবিছিলং, "অনুষানপোর্বং। তথাচ ধুমাদিজ্ঞানংবিদের পক্ষতেতি নামুপপত্তিরিতি ভাবং। অনুষানপদাং ধুমাদিজ্ঞানহাদিনা বোধো লক্ষণগৈরেত্যভিপ্রেত্য মুখার্থপরতামপি সংগমন্তি অসদিতি,—"ব্যাতিং" জ্ঞানং "উপনীতং" বিবরীকৃতং, অনুষান্মের বা অনুষিতিকরণহাবিছিল্লমের বা, অনুষানপদার্থ ইত্যনুষজ্যতে। তল্পতে অলীক এব পদানাং শক্তির্ন তু পারমার্থিকে, সরসংসম্বাভাবেন তত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তীভূতানুগতাকারাসম্বর্গাং, অনুগতাকারস্ক গোহাদেরত্যাস্থক্তন অভাবরূপত্রা অলীকহাং অসতোপ্রমৃত্তিকরণহাবিছিল্লস্ত তল্পতেহমুমানপদার্থতিতি বোধাং। এবঞ্চ চার্বাকৈরনুমিত্যানভূপপ্রমেহপি অসংখ্যাতিষীকর্ত্বণং তেষাং মতে অনুষিতিকরণ্যাক্তিরেহপ্রামাণ্যাধনে নাশ্রম্বাজ্ঞানক্রপো দোষ ইতি ভাবং।—গাদার্য্য।

অপ্রমাণ, ইহা দর্জ্বসম্মত। স্থতগাং যদি অনুমানমাত্রই ব্যক্তিচারিহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে অনুমানমাত্রই অপ্রমাণ, ইহা দকলেরই স্বীকার্য্য।

অনুমানমাত্রই ব্যভিচারিহেতুক হইবে কেন ? পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক কি ? এতত্ত্ত্ত্বে মহর্ষি বিলয়াছেন, "ব্লোধোপঘাতসাদৃশ্রেভাঃ"। মহর্ষি ঐ কথার দারা তাঁহার কথিত ত্রিবিধ অনুমানের হেতুত্রয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক স্থচনা করিয়াছেন।

মছর্ষি প্রথমাধ্যারে অনুমানস্থত্তে (৫ স্থত্তে) অনুমানকে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট, এই নামত্রয়ে তিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাদিগের লক্ষণ কিছু বলেন নাই। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে কারণহেতুক অনুমানকে "পূর্ব্ববৎ" এবং কার্য্যহেতুক অনুমানকে "শেষবৎ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দামান্ততোদৃষ্ট" অনুমানের এক প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই তাহার অন্তবিধ স্বরূপ স্টনা করিয়াছেন। উদ্যোতকর তৃতীয় করে ভাষ্যকারের প্রথম কর গ্রহণ করিলেও ভাষ্য-কারোক্ত "সামান্ততোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৃতীয় কল্পে কার্য্যকারণ-ভিন্ন-হেতুক অনুমানকেই "গামাগুতোদৃষ্ট" বলিয়াছেন। বলাকার দারা জলের অনুমানকে তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত স্থর্য্যের গতির অনুমানরূপ উদাহরণের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম কল্পে "পূর্ব্ববৎ" বলিতে কারণহেতুক, "শেষবং" বলিতে কার্য্যহেতুক, "সামাস্ততোদৃষ্ঠ" বলিতে কার্য্যও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থ-হেতুক অনুমান, এইরপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে পূর্ববং বলিতে "অন্বয়ী", শেষবৎ বলিতে "ব্যতিরেকী", "সামান্ততোদ্র্ষ্ট" বলিতে "অবয়ব্যতিরেকী" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা প্রথম কল্পে প্রাচীন স্থায়াচার্য্য উদ্যোতকরই প্রদর্শন করিয়াছেন; উহা নব্যদিগের উদ্ভাবিত নূতন ব্যাখ্যা নহে। তবে লক্ষণ ও উদাহরণ বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে। চিন্তামণিকার গ্রেক্স "কেবলারম্বী" প্রভৃতি নামে অনুমানকে ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্তী উদয়নও অনুমানের ঐ প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যদিগের ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ অন্নমানের চিন্তা করিয়া, অনেকে উহাই মহর্ষিস্থ্যোক্ত "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের নব্য নৈয়ায়িকদিগের সম্মত ব্লাখ্যা বলেন। কিন্তু গঙ্গেশ যে মহর্ষি-স্থত্রোক্ত ত্রিবিধ অনুমানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বতন্ত্রভাবে অনুমানের প্রকারত্ররের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। পরস্ত নব্য নৈমায়িকচ্ড়ামণি গদাধর ভট্টাভার্য্য মংর্ষি গোতমের অনুমান-স্ত্ত উদ্ধৃত করিয়া "পূর্ব্ববং" বলিতে কারণলিঙ্গক, "শেষবং" বলিতে কার্য্যালঙ্গক, "দামান্ততোদৃষ্ট" বলিতে কার্য্যকারণ-ভিন্নলিঙ্গক অনুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন'। তবে আর নবাদিগের মতে এইরূপ ব্যাখ্যা নাই, ইহা কি করিয়া বলা যায় ? নব্যগণ মহর্ষি-সূত্রোক্ত "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি অনুমানকে "অবয়ী" প্রভৃতি নামেই অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই বা কি করিয়া বলা যায় ?

কার্যাহেতুক কারণান্ত্রমান "শেষবং" অন্ত্রমান, এই পক্ষে নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অন্ত্রমান

<sup>&</sup>gt;। পূর্ব্বদিত্যাদেঃ কারণলিঙ্গকং কার্যালিঙ্গকং তবস্তুলিঙ্গকঞ্চ্যর্থঃ।—( অনুমিতি-গাদাধরী দংগতি-বিচারের শেষ ভাগ দ্রন্তি )।

অর্থাৎ ঐ স্থলে বৃষ্টির অনুমিতির করণ "শেষবং" অনুমানপ্রমাণ, এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির কার্য্য, বৃষ্টি তাহার কারণ। মহর্ষি এই স্থত্তে "রোধ" শব্দের দারা এই অনুমানের হেতু নদীর পূর্ণতাতে পূর্ব্ধপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচার স্থচনা করিয়াছেন। ঐ "রোধ" শব্দের দ্বারা নদীর একদেশ রোধই মহর্ষির বিশক্ষিত। নদীর একদেশ রোধবশতঃও নদীর পুর্ণতা হয়। সেথানে বৃষ্টিরূপ সাধ্য না থাকিলেও নদীর পূর্ণতারূপ হেতু থাকায়, ঐ হেতু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। স্থতরাং নদীর পূর্ণতারূপ কার্য্যহেতুক বৃষ্টিরূপ কা**রণে**র অনুমান মহর্ষি-কথিত ত্রিবিধ অনুমানের এক প্রকার উদাহরণরূপে মহর্ষির অভিপ্রেভ, ইহাও এই স্থতে "রোধ" শব্দের ঘারা বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ ময়ূরের রবহেতুক ময়ূরের অনুমানও কার্য্যহেতুক কারণের অনুমান বলিয়া "শেষবং" অনুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি এই স্থত্তে "দাদৃশ্য" শব্দের দারা এই অন্তুমানের হেতু ময়ূরের রবেও পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের স্থচনা করিয়াছেন। মন্থ্যকর্তৃক ময়ূররবদদৃশ রব শ্রবণেও ময়ূররব ভ্রমে তজ্জ্বভ ময়্রের ভ্রম অনুমিতি হয়। স্থতরাং ময়ুরের রব ব্যভিচারী। এইরূপ পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চারকে বৃষ্টির কারণরূপে বুঝিরা, দেই *হে*তুর দারা যে বৃষ্টির **অনুমিতি হ**য়, ঐ অ**নুমিতির করণ** "পূর্ব্বং" অনুমান। পিপীলিকাণ্ডসঞ্চারকে বৃষ্টির কারণক্রপে না বুঝিয়া, ঐ হেতুক বৃষ্টির অনুমান "দামান্ততোদৃষ্ট" এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষির এই স্থকোক্ত "উপঘাত" শব্দের দারা পিপীলিকাণ্ডদঞ্চারহেতুক রৃষ্টির অন্থমান তাঁহার পূর্ব্বক্থিত ত্রিবিধ অমুমানের কোন্ প্রকারের উদাহরণক্রপে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাও বুঝা ষায়। এই স্ত্রে "উপবাত" শব্দের ঘারা মহর্ষি ঐ অনুমানের হেতুতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের স্থচনা "উপবাত" বলিতে এখানে পিপীলিকা-গৃহের উপঘাত বা উপদ্রবই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐরপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিপীলিকাগৃহের উপঘাতবশতঃও পিপীলিকার অণ্ডদঞ্চার হয়। কিন্ত দেখানে বৃষ্টি না হওয়ায়, ঐ হেতু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত।

তাৎপর্যাটীকাকার বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, নদীর পূর্ণতা ও ময়য়য়য়য়, এই তুইটি "শেষবং" অনুমানের উদাহরণ। এবং পিপীলিকার অগুসঞ্চার অচিরতাবি রাষ্ট্রর কার্য্য হইতে পারে না; উহা রাষ্ট্রর কারণও হইতে পারে না। কারণ, রৃষ্টিকার্য্যে উহার কোন সামর্থ্য উপলব্ধ হয় না; উহা না হইলেও রৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ স্থলে রাষ্ট্রর মূল কারণ পৃথিবীর ক্ষোভ; উহারই পূর্বকার্য্য পিপীলিকাও-সঞ্চার। পিপীলিকাগণ পার্থিব উল্লার দ্বারা অত্যস্ত সম্ভপ্ত হইয়া নিজ নিজ অগুগুলি ভূমি হইতে উপরিচাগে লইয়া য়ায়। অত এব ঐ পিপীলিকাও-সঞ্চারের দ্বারা রৃষ্টির কারণ পৃথিবীর ক্ষোভ অনুমান করিয়া, য়দি সেই কারণের দ্বারা রৃষ্টিরপ কার্য্যের অনুমান হয়, তাহা হইলে পেথানে ঐ অনুমান-প্রমাণ "পূর্ব্বেৎ" অনুমানের উদাহরণ। আর য়িদ পূর্ব্বিক্ত কার্য্যকারণ ভাব না বৃঝিয়াই পিপীলিকাও-সঞ্চারের দ্বারা বৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণ ভাব না থাকায়, ঐ "অনুমান-প্রমাণ" "সামাগ্যতোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ জানিবে।

তাৎপর্য্যটীকাকারের কথাগুলির দারাও "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি মহর্ষি-স্থত্রোক্ত ত্রিবিধ অন্নমানের কাংণহেতুক, কার্যাহেতুক এবং কার্য্যকারণভিন্ন পদার্গহেতুক, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা পাওরা ষায়। কার্য্যও নহে, করেণও নহে, এমন পদার্থহেতুক অনুমানকে "সামান্ততোদৃত্বি" অনুমান বলিলে দে পক্ষে "দামান্ত" শব্দের দারা বৃঝিতে হইবে, "দামান্তহেতু" অর্গাৎ কার্য্যও নহে, কারণও নহে, এমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু। সমস্ত হেতুতেই সামান্ততঃ ব্যাপ্তি থাকে, তাই "সামান্ত" শব্দের দারাই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাদৃশ হেতুপ্রযুক্ত দৃষ্ট অর্গাৎ জ্ঞানরূপ অনুমানই "দামান্সতোদৃষ্ট"<sup>১</sup>। পূর্ব্বৎ এবং শেষবৎ অনুমানও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত, এ জ্বন্য উদ্যোতকর এই পক্ষে ঐ হেতুকে বলিয়াছেন, কার্য্য ও কারণভিন্ন। ভাষাকার প্রথম কল্পে সূর্য্যের দেশান্তর দর্শনের দারা তাহার গতির অনুমানকে সামাস্ততোদৃষ্ঠ অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর তাহা উপেক্ষা করিরা অন্সরূপ উদাহরণ বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার তাহার একটি হেতু বলিাছেন যে, ঐ স্থলেও স্থর্যোর দেশাস্করপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যের দারা তাহার কারণ স্র্য্যের গতির অন্ত্রমান হওয়ায়, ভাষ্যকারের ঐ উদাহরণ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শেষবৎ অন্ত্রমানেরই উদাহরণ হইরা পড়ে। ভাষ্যকার কিন্তু স্থর্য্যের দেশান্তর দর্শনকেই স্থর্য্যের গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। যাহা এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে দৃষ্ট হয়, তাহা গতিমান্, এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চরবশতঃ স্থাের দেশান্তর দর্শন তাহার গতির অনুমাপক হইতে পারে। ঐ দেশান্তরদর্শন স্থারে গতির কার্যা না বলিলে, ঐ অনুমান ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "শেষবৎ" অনুমান হয় না। হর্ষ্যের দেশান্তরপ্রাপ্তি তাহার গতিক্রিয়ার কার্য্য বটে, হুর্য্যের ক্রিয়া-জন্ম তাহার দেশান্তরসংযোগ জন্মে। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ দেশান্তরপ্রাপ্তিকে স্র্যোর গতির অনুমাপক বলেন নাই, দেশান্তর-দর্শনকেই স্থর্য্যের গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। দেশাস্তর-প্রাপ্তি এবং দেশাস্তরদর্শন এক পদার্থ নহে। ঐ দেশাস্তরদর্শন গতিপ্রয়োজ্য হইলেও উহাকে গতিজন্ম বলিয়া ভাষ্যকার স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকারের "ব্রজ্যা-পূর্ব্বক" এই কথার দারা দেখানে গতিপ্রয়োজ্য, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। গতিজন্ম দেশান্তরপ্রাপ্তি হয়, তজ্জন্ম দেশান্তরদর্শন হয়, এইরূপ বলিলে দেশান্তর দর্শনের প্রতি স্র্য্যের গতি কারণ নহে, উহা কারণের কারণ হওয়ায় অন্তথাসিদ্ধ, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত ঐ অনুমান কারণ ও কার্য্যভিন্ন পদার্থ-হেতুক, এই অর্থেও "সামাগুতোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ হইতে পারে কি না, ইহা স্থ্যীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ খণ্ডন করিতে শেষে উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন যে, স্থর্যাের দেশান্তর প্রাপ্তি দর্শনের দারাও গতানুমান হইতে পারে না। কারণ, স্থাের দেশান্তরদংযােগ অভীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার দর্শনই হইতে পারে না। অহ্য ব্যক্তির দেশান্তরপ্রাপ্তি দর্শনের দ্বারা স্থ্যের গতির অমুমান হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে

<sup>&</sup>gt;। অবিনাভাবিত্বং সভাবপ্রতিবন্ধত্বং সর্কেষামের হেতৃনাং সামান্তভঃ, অত্র ধর্মধর্মিশোরভেদবিবক্ষর। হেতৃরের সামান্তমুক্তঃ। সামান্তেনাবিনাভাবিনা হেতৃনা লক্ষিতং দৃষ্টং ধর্মিরূপমনুষানং সামান্ততোদৃষ্টমনুষানং। তৃতীরায়ান্তসিঃ।—তাৎপ্রাচীকা, অনুষান্তত্ত, ১ অঃ।

ঐরণে অন্ত বস্তব দেশান্তর প্রাপ্তি দর্শনের দারা সকল পদার্থেরই গতির অনুমান কেন হইবে না ? অতএব দেশান্তরপ্রাপ্তির অনুমান করিয়া, ভাহার দারা স্র্য্যের গতির অনুমান হয়, ইহাই বলিতে হইবে, ইহাতে কোন দোষ হয় না, ইহাই উদ্যোতকরের এখানে সিদ্ধান্ত<sup>3</sup>। ভাষ্যকার কিন্ত দেশাস্ত্রদর্শনকেই গতিপূর্ব্বক বলিয়া গতির অমুমাপক বলিয়াছেন। দেশাস্তরপ্রাপ্তি দর্শন বলেন নাই। উদ্যোতকরের কথা এই যে, সর্বত্ত স্থ্যমণ্ডলই কেবল দৃষ্ট হয়, আকাশ বা দিক্দেশরূপ দেশস্তিরের দর্শন হইয়। স্থায়ের দর্শন হয় না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, ঐ আকাশাদি অতীন্দ্রির, উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না। স্থতরাং সূর্য্যের দেশান্তরে দর্শন অসম্ভব। ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রাতঃকালে স্থ্যদর্শনের পরে মধ্যাহ্ণাদি কালে যে স্থ্য-দর্শন হয়, তাহা কি পূর্ব্বদর্শন হইতে বিশিষ্ট নহে ? মধ্যাক্তকাণীন স্থ্যাদর্শনে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার কি কোন প্রয়োজক নাই ? উহা কি পূর্ব্বস্থান হইতে অন্ত স্থানে স্থ্যদর্শন বিশ্বা অনুভবদিদ্ধ হয় না ? তাহা হইলে ঐ অনুভবদিদ্ধ বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট স্থ্যদৰ্শনই দেশাস্তবে স্থ্য-দর্শন। তাদৃশ বিশিষ্টদর্শনবিষয়ত্বই ভাষ্যকার স্থর্য্যের গতির অন্ত্মাপক হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝি বাঞ্চ বাধা কি ? উদ্যোতকর বেজপ বিশিষ্ট হেতুর ঘারা স্থর্যো দেশান্তরপ্রাপ্তির অমুমন করিয়াছেন, ভাষ্যকার দেশাস্তরদর্শন বলিয়া ঐ হেতুকেই স্থর্য্যের গতির অনুমাপিকরণে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার বাধা কি ? যাহা স্বর্যোর গতিজন্ত দেশান্তরপ্রাপ্তির অন্তমাপক হইতে পারে, তাহা স্থর্য্যের গতির অনুমাপক কেন হইতে পারে না ? স্থণীগণ ভাষ্যকারের পক্ষের কথাগুলি ভাবিবেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্ত্ত্রের ব্যাধ্যার শেষে করান্তরে বিশ্বরাছেন যে, অথবা অনুমান-লক্ষণস্ত্রে "পূর্ব্ববং" বিনতে পূর্ব্বকালীন সাধ্যান্তমাপক, "শেষবং" বিলতে উত্তরকালীন সাধ্যান্তমাপক,
"সামান্তভোদৃষ্ট" বলিতে বিদ্যমান সাধ্যেরও অনুমাপক। নদীর পূর্ণতাজ্ঞান পূর্ব্বকালীন বৃষ্টির
অনুমাপক। পিপীলিকাগুদ্ধারজ্ঞান উত্তরকালীন বৃষ্টির অনুমাপক। ময়ুররবজ্ঞান বিদ্যমান
বৃষ্টির অনুমাপক। পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের হেতৃতেই ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিরা
অনুমানের ত্রৈকালিক সাধ্যান্তমাপকত্ব সম্ভব হয় না, ইহা ব্র্বাইয়া অনুমান অপ্রমাণ বিদ্যান্তম।
ইহাই বৃত্তিকারের ঐ কল্লের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকারও কিন্ত স্ব্রোক্ত "অপ্রমাণ" শব্দের ব্যাথ্যায়
প্রথমেই বিশ্বর্যাছেন যে, একদাও অর্থাৎ কোন কালেও পদার্থনিশ্চায়ক নহে। পরে স্ব্রোক্ত
ব্যভিচার ব্র্বাইতে নদীর পূর্ণতাকে অতীত বৃষ্টির অনুমাপকরূপে এবং পিপীলিকাগুদ্ধারকে
ভাবি বৃষ্টির অনুমাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। স্ক্তরাং ভাষ্যকারেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা

<sup>&</sup>gt;। দেশান্তর প্রাথিমনুমার তরা পতামুমানমিত্যদোবঃ। দেশান্তর প্রাথিমানদিতাঃ, দ্রব্যক্তে সতি ক্ষরবৃদ্ধিপ্রভারবিষরত্বে চ প্রাঙ্ মুখোপলতাত্বে চ তদভিমুখনেশসম্বন্ধাদমুখপারপরিবারক্ত পরিবৃত্য তথপ্রতারবিষরত্বাধ।
মণ্যাদাবেতথ সর্কমন্তি, স চ দেশান্তরপ্রাথিমান্, এবঞ্চাদিতাঃ, তন্মাদ্দেশান্তরপ্রাথিমানিতি। অনয়া দেশান্তরপ্রাথ্যাহনুমিতরা পতিরন্মমীরত ইতি। দেশান্তরপ্রাথিমত্বে বাহনুমানং দেশান্তরপ্রাথিমানাদিতাঃ, অচলচক্ষ্বো
ব্যবধানানুপপত্তী দৃষ্টক্ত পুনন্দর্শনবিষরত্বাৎ দেবদত্তবথ !—ভারবার্তিক।

যাইতে পারে। ভাষ্যকার বৃত্তিকারের স্থায় মহর্ষির শক্ষণ-স্থ্যোক্ত "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি ত্রিবিধ অন্থমানের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যান্তর না করিয়াও কেবল অন্থমানের ত্রৈকালিক সাধ্যান্থমাপকত্ব সম্ভব হয় না, এই কথা বলিয়াও মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষ-স্থ্যের ঐরপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে পারেন। ভাষ্যতেও অন্থমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থিত হইতে পারে। কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কোন কালেই সাধ্যান্থমাপক হয় না, ইহা সমর্থন করিলে অপ্রামাণ্যেরই সমর্থন হয়, এবং উহা সমর্থন করিতে ঐরপ ত্রিকালীন সাধ্যান্থমানের হেতুতেই ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে হয়। ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন। উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অন্থমানে কাণবিশেষ বিবন্ধিত নহে, যে কোন কালই গ্রাহ্ম, ইহাই বিশ্বাছেন। তাৎপর্য্যানীকাকার উদ্যোতকরের বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি মহর্ষিস্থ্যোক্ত ত্রিবিধ অন্থমানের উদাহরণেই হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন তাহার অভিপ্রেত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ঐ "পূর্ব্ববং" বলিতে কার্যহেতুক, "সামান্ততোদৃষ্ট" বলিতে কার্যকারণভিরহেতুক অন্থমান, এইরপই ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ, তিনি ভাষ্যকারোক্ত নদীর পূর্ণতাহেতুক এবং ময়্বরবহেতুক ত্রবং পিপীলিকাণ্ডসঞ্চারহেতুক অন্থমানত্রমকে পূর্ব্বাক্তরপেই ব্র্বাইয়াছেন।

ভাষ্যকার মহর্ষিস্থত্রোক্ত "ব্যভিচার" বুঝাইতে উদাহরণত্রমে বে ভ্রম অন্থমিতির কথা বিিন্নাছেন, তাহাতে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যখন নদীর পূর্ণতা প্রভৃতি হেতুত্রের দারা রষ্টির অনুমান করিলে ঐ অনুমান ভ্রম হয়, তথন ঐ হেতুত্রয় বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নচেং ঐ সকল স্থলে অন্থমিতি ভ্রম ছইবে কেন ? যেথানে হেতুতে সাধ্যধর্মের ৰাাপ্তি নাই অর্থাৎ হেভুপদার্থ সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী, দেখানে হেভুতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি-ভ্রমেই ভ্রম অনুমিতি ছইয়া থাকে। যেমন বহ্নিতে ধ্মের ব্যাপ্তি নাই, বহ্নি ধ্মের ব্যভিচারী। ঐ বহ্নিতে ধুনের ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ ভ্রম হইলে, দেখানে বহ্নি দেখিয়া ধ্নের বে অনুমিতি হয়, তাহা ভ্রম, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। স্থতরাং বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমিতির করণ, অনুমান-প্রমাণের লক্ষ্যই নহে। ধুম্সাধনে বহ্নিহেতুও ( ধুম্বান্ বহ্নেঃ ) সদ্ধেতু লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন'। এইরূপ নদীর পূর্ণতা প্রভৃতিহেতুক বৃষ্টির অনুমিতি ধর্থন ভ্রম হয়, তথন ঐ অনুমানে প্রযুক্ত হেতু ব্যভিচারী, স্নতরাং ঐ অনুমিতির করণ অপ্রমাণ, উহা অনুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ্যই নহে। এই ভাবে যদি অহুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ্যই কেহ না থাকে, তাহা হইলে তাহার লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা भ্বলীক। লক্ষ্য না থাকিলে লক্ষণ থাকিতে পারে না। এই ভাবেই পূর্ব্ধপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বৃঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রথমেই পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, লক্ষণের লক্ষ্যপরতাবশতঃ অর্থাৎ লক্ষ্যকে উদ্দেশ্ত করিবাই লক্ষণ বলা হয়, এই জন্ম লক্ষণযুক্ত লক্ষ্যের ব্যভিচার হইলে তাহার অপ্রমাণস্ববশতঃ

১। ব চ তল্পকাৰে ----তত্ত্ৰাপি ব্যাপ্তিক্ৰেণৈ বাহু মিতেরমূভবনিছবাৎ অন্তথা ধ্ৰবান্ ৰহেরিভাগেরপি কক্ষান্ত্ত্ত্ব স্কুছাং।--ব্যাপ্তিপক্ষমানুৱী।-

লক্ষণই দৃষিত হয়'। ুশেষকথা, অনুমান বলিয়া অভিমত সকল স্থলেই ব্যক্তিচার নিশ্চয় না হইলেও ব্যক্তিচার সংশয় অবশুই হইবে। তাহা হইলে কোন স্থলেই অনুমানের দারা সাধ্যনিশ্চয়ের সম্ভাবনী নাই। সাধ্যনিশ্চয়ের জনক না হইলে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যাহা সম্ভাবনা বা সংশয়-বিশেষের জনক, তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না। সিদ্ধান্তবাদীদিগের নিজ মতানুসারেই যখন অনুমানের অপ্রামাণ্য সাধিত হইতেছে, তখন অনুমানকে তাহারা প্রমাণ বলিতে পারেন না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর মূল বক্তব্য। পরবর্ত্তী স্তত্তে সকল কথা পরিস্ফুট হইবে ৪০৭৪

## সূত্র। নৈকদেশ-ত্রাস-সাদৃশ্যেভ্যোইর্থান্তর-ভাবাৎ ॥৩৮॥১১॥

অমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অমুমান অপ্রমাণ নহে। বেহেতু একদেশ, গ্রাস ও সাদৃশ্য হইতে অর্থান্তরন্তাব (ভেদ) আছে। [অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর গৃহীত একদেশ রোধজ্ঞ নদীর্দ্ধি, গ্রাসজ্ঞ পিপীলিকাগুসঞ্চার ও মনুষ্য কর্ত্ত্বক ময়ুর-রবদদৃশ রব হইতে পূর্বেলাক্ত অমুমানে হেতুরূপে গৃহীত নদীর্দ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন পদার্থি, তাহা ব্যভিচারী নহে, স্তৃত্রাং অমুমান ব্যভিচারিহেতুক না হওয়ায় অপ্রমাণ নহে]।

ভাষ্য। নায়মন্থমানব্যভিচারঃ, অনন্থমানে তু খল্লয়মন্থমানাভিমানঃ।
কথম ? নাবিশিক্টো লিঙ্গং ভবিতুমইতি। পূর্ব্বোদকবিশিক্টং থলু বর্ষোদকং শীদ্রতরত্বং স্রোতসো বহুতরফেন-ফলপর্ণকাষ্ঠাদিবহনফোপলভমানঃ
পূর্ণত্বেন নদ্যা উপরি রুফো দেব ইত্যন্থমিনোতি নোদকর্দ্ধিমাত্রেণ।
পিশীলিকাপ্রায়্মভাশুসঞ্চারে ভবিষ্যতি রুষ্টিরিত্যন্থমীয়তে ন কাসাঞ্চিদিতি।
নেদং ময়ুর্বাশিতং তৎসদৃশোহয়ং শব্দ ইতি, বিশেষাপরিজ্ঞানান্মিখ্যান্থনামনিতি। যস্তু সদৃশাদ্বিশিক্টাচ্ছব্দাদ্বিশিক্টং ময়ুর্বাশিতং গৃহ্লাতি
তক্ষ বিশিক্টোহর্মো গৃহ্মাণো লিঙ্গং যথা সর্পাদীনামিতি। সোহয়মন্থমাত্রপরাধো নানুমানস্থা, যোহর্থবিশেষেণানুমেয়মর্থমবিশিক্টার্থদর্শনেন
বৃত্থৎসত ইতি।

অনুবাদ। ইহা অনুমানে ব্যক্তিচার নহে, কিন্তু ইহা অননুমানে অর্থাৎ বাহা অনুমান নহে, তাহাতে অনুমান ভ্রম। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) অবিশিষ্ট পদার্থ

নকাপরবালকশন্ত লক্ষান্ত বাভিচারাধ্প্রমাণ্ডেন লক্ষ্পনেব বৃষ্টিং ভবতীতার্বঃ।—
ভাৎপর্বাদীকা।

হেতু হইতে পারে না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অনুমানে অবিশিষ্ট নদীর্দ্ধি প্রভৃতি হেতু হইতে পারে না। বেহেতু পূর্বকল হইতে বিশিষ্ট বৃষ্টিক্ষল, স্রোতের প্রশ্বরতা এবং বহুতর কেন, ফল, পত্র ও কাষ্ঠাদির বহনকে উপলব্ধি করতঃ নদীর পূর্বতা-হেতুক "উপরিভাগে পর্জগদেব বর্ষণ করিয়াছেন" ইহা অনুমান করে, জ্বলর্দ্ধিমাত্রের দারা অনুমান করে না, অর্থাৎ সামান্যতঃ নদীর বে কোনরূপ ক্বলর্দ্ধি দেখিলে এক্সপ অনুমান হয় না।

- (এবং) পিপীলিকাপ্রবাহের অর্ধাৎ শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হইলে "র্ম্ভি হইবে" ইহা অনুমিত হয়, কতকগুলির অর্ধাৎ কতিপয় পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার হইলে "র্ম্ভি হইবে" ইহা অনুমিত হয় না।
- (এবং ) ইহা ময়ুররব নহে, ইহা ভাহার সদৃশ শব্দ। [ অর্থাৎ পূর্ববিশক্ষবাদী বে মনুষ্য কর্ত্ত্বক অনুকৃতি ময়ুরশব্দকে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিচার বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ময়ুররব নহে, তাহা ময়ুররবের সদৃশ শব্দ, ময়ুররবে ঐ শব্দ হইতে বিশেষ আছে ] বিশেষের অপরিজ্ঞানবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। যে (ব্যক্তি) কিন্তু সদৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে বিশিষ্ট ময়ুরশব্দ গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃত ময়ুরশব্দ গৃহ্মাণ হইয়া (ময়ুরানুমানে) হেতু হয়, যেমন সর্প প্রভৃতির [ অর্থাৎ সর্প প্রভৃতি প্রকৃত ময়ুরশব্দ গ্রহণ করিতে পারায় ঐ ময়ুরশব্দ ভাহাদিগের ময়ুরানুমানে হেতু হয় ]।

সেই ইহা অনুমানকর্ত্তার অপরাধ, অমুমানের ( অপরাধ ) নহে, যে ( অমুমানকর্ত্তা ) অর্থবিশেষের হারা অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট পদার্থরূপ হেতু হারা অমুমেয়
পদার্থকে অবিশিষ্ট পদার্থ দর্শনের হারা বুঝিতে ইচ্ছা করে । অর্থাৎ বিশিষ্ট
নদীর্দ্ধি প্রভৃতি পদার্থের হারা যাহা অমুমেয়, তাহাকে অবিশিষ্ট নদীর্দ্ধি প্রভৃতির
হারা অমুমান করিতে যাইয়া ব্যভিচার দেখিলে, তাহা ঐ অমুমানকর্ত্তারই অপরাধ,
উহা অমুমানের অপরাধ নহে;—কারণ, উহা অমুমানই নহে, অমুমানকারী যাহা
অমুমানই নহে, তাহাকে অমুমান বলিয়া ভ্রম করিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করায় উহা
তাহারই অপরাধ ]।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পূর্ব্বস্থৃত্ত হইন্তে "অমুমানমপ্রমাণং" এই কথার অমুবৃত্তি করিয়া, এই স্থান্ত "ন" এই কথার সহিত তাহার যোগে ব্যাখ্যা হইবে যে, "অমুমান অপ্রমাণ নহে"। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধ্য অমুমানের অপ্রামাণ্যের অভাবই মহর্ষির এখানে সাধ্য, ইহা বুঝা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর পক্ষে হেতু, ব্যক্তিচারি-

হেতৃকত্ব। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা ঐ হেতৃর অসিদ্ধতা স্থচনা করিয়া তাঁহার স্থসাধান্ত্রমানে অব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতুও স্থচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ অনুমান ব্যভিচারিহেতুক নহে, স্থতরাং অপ্রমাণ নহে। অমুমান অব্যজ্ঞিচারিহেতুক, স্থতরাং প্রমাণ। অমুমান ব্যজ্ঞিচারিহেতুক নহে কেন ? পূর্বাস্থত্তে যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেন হয় না ? ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ পুর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতু যে অমুমানে নাই, উহা যে অসিদ্ধ, স্মতরাং হেম্বাভাস—ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থত্তে বলিয়াছেন ষে, একদেশ, আস ও সাদৃশু হইতে ভেদ আছে। মহর্ষি এই একদেশ শব্দের দারা একদেশরোধ-জক্ত নদীর বৃদ্ধিকে এবং তাস শব্দের ছারা আসজন্য পিপীলিকার অগুসঞ্চারকে এবং সাদৃগু শব্দের দারা ময়ূররবের সদৃশ রবকে শক্ষ্য করিয়াছেন। ঐগুলি প্রদর্শিত অনুমানে হেতু নহে। প্রদর্শিত অনুমানে ষে বিশিষ্ট নদীর্দ্ধি প্রভৃতি হেতু, তাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পরিগৃহীত পূর্ব্বোক্ত একদেশরোধজন্ত নদীর্দ্ধি প্রভৃতি হইতে অর্থাস্কর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ। স্নতরাং দেগুলি ব্যভিচারী হইলে, প্রকৃত হেতু ব্যভিচারী স্তরাং মহর্ষির অভিমত বিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি-হেতুক অনুমানত্রয়ে ব্যভিচারি-হেতুক্ত নাই, উহা অসিদ্ধ। মহর্ষির অভিনত অনুমানে বেগুলি প্রকৃত হেতুক্রপেই গৃহীত হয়, তাহারা সেই স্থলে প্রকৃত সাধ্যের ব্যভিচারী নহে, স্থতরাং অনুমানে অব্যভিচারিহেতুকত্বই আছে, স্থতরাং অনুমানের প্রামাণ্যই দিদ্ধ হয়,—অপ্রামাণ্য বাধিত হইয়া যায়, এই পর্য্যস্তই এই স্থতে মহর্ষির মূল তাৎপর্যা। কোন নব্য টীকাকার এখানে "নৈকদেশরোধ" এইরূপ স্ত্রপাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণের উদ্ধৃত স্থ্রপাঠে "রোধ" শব্দ নাই। "একদেশরোধ" বলিলেও মহর্ষির সম্পূর্ণ বক্তব্য বলা হয় না, স্মৃতরাং মহর্ষি "একদেশ" শব্দের দারাই তাঁহার বক্তব্য স্থচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। এবং পরে "আস" ও "সাদুশ্রু" শব্দের দারাই তাঁহার বক্তব্য স্থচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। প্রাচীন স্থত্ত্রছে সংক্ষিপ্ত ভাষার ঐরূপ স্থচনা (मथा योग्र।

ভাষ্যকার, স্ত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ধপক্ষবাদী যাহা অনুমান নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া ভ্রম করিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত ব্যভিচার অনুমানে ব্যভিচার করুমানে ব্যভিচার করুমানে ব্যভিচার করুমানে ব্যভিচার নহে কেন, ইহা ব্রাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধিমাত্র এবং পিপীলিকার অপ্তসঞ্চারমাত্র বৃষ্টির অনুমানে তেতু নহে, তাহা হেতু হইতে পারে না। বৃষ্টি হইলে নদীতে যে জল দেখা যায়, অর্থাৎ যাহাকে বর্ষোদক বা বৃষ্টির জল বলে, তাহা নদীর পূর্বাস্থ জল হইতে বিশিষ্ট এবং তথন নদীর স্থোভের প্রথমতা হয় এবং নদীবেগ ঘায়া চালিত হইয়া ভাসমান বহুতর ফেন, ফল, পত্র ও কার্গাদি দেখা যায়। নদীর এইরূপ বিশিষ্ট জল প্রভৃতি দেখিলেই ভদ্ধারা "বৃষ্টি হইয়াছে" এইরূপ অনুমান হয়। স্তরাং নদীর পূর্ণতা দেখিয়া যে বৃষ্টির অনুমান হয়, ইহা বলা হইয়া থাকে, তাহাতে পূর্ব্বাক্ত বিশিষ্ট জল প্রভৃতিকেই নদীর পূর্ণতা বলিয়া বৃশ্বিতে হইবে। উহাই বৃষ্টির অনুমানে

হেতৃ, নদীবৃদ্ধিমাত্র তাহাতে হেতৃ নহে। স্বতরাং একদেশরোধ-জ্বন্ত নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির অনুমানে হেতুই নহে; তাহাতে প্রদর্শিত ব্যভিচার অনুমানে ব্যভিচার নহে। একদেশরোধ-দ্বস্তু নদী-বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিলে তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে প্রক্কতামুমানের ভ্রমন্থ হয় না। পিতাদি-দোষে চক্ষুর দারাও ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়, তাই বলিয়া কি প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রম ? প্রত্যক্ষের করণ চক্ষ্: কি সর্ব্বত্রই অপ্রমাণ ? তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। এইরূপ পিপীলিকা-গৃহের উপদাত করিলে তত্রতা পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া নিজ নিজ অণ্ডগুলি উপরিভাগে লইয়া বায়। সেই পিপীলিকাগুদঞ্চার ্ত্রাদজ্ভ অর্থাৎ ভয়জভ, তাহা দেখিয়া বৃষ্টির অমুমান করিলে, সে অনুমান ভ্রম হইবে; কিন্ত সেই অনুমিতির করণ অনুমান প্রমাণ নহে। ত্রাসক্ত পিপীলিকাগুদঞ্চার বৃষ্টির অমুমানে হেতুই নহে। পৃথিবীর ক্ষোভজন্ত বহু পিপীলিকা অত্য**ন্ত** সম্ভপ্ত হইয়া শ্ৰেণীবদ্ধভাবে নিজ নিজ অণ্ডগুলি যে উপব্লিভাগে লইয়া যায়, সেই পিপ্মীলিকাণ্ড-সঞ্চারই বৃষ্টির অনুমানে হেতু। তাহাতে ব্যভিচার নাই; স্কুতরাং অনুমান-প্রমাণে ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার "পিপীলিকাপ্রায়স্তাওসঞ্চারে" এই কথাদারা পূর্কোক্তরূপ বিশিষ্ট পিপীলিকাপ্ত-সঞ্চারই ভাবির্টির অনুমানে হেতু, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "প্রায়শন্ধঃ প্রবন্ধার্থঃ"। প্রবন্ধ বলিতে এখানে প্রবাহ। শিপীলিকার প্রবাহ বলিতে শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীলিকাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। তাই পরে "ন কাসাঞ্চিৎ" এই কথার ঘারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিরাছেন। এইরূপ মহুব্য কর্তৃক ময়ুররবস্দুশ রব, বস্তুতঃ ময়ুররবই নহে; প্রক্কত ময়ুররবে দে বিশেষ আছে, তাহা না বুঝিয়া ঐ ময়ুররবসদৃশ ময়ুররবকে প্রকৃত ময়ূররব বলিয়া ভ্রম করিয়া এখানে ময়ূর আছে, এইক্লপ ভ্রম অনুমান করে। ঐ স্দৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে প্রকৃত মন্ত্ররব বিশিষ্ট, তাহা বুঝিলে ঐ বিশিষ্ট মন্ত্ররবহেতুক ম্থার্থ অকুমান হয়। যে তাহা বুঝিতে না পারে, ময়ুররবের সদৃশ মহুযোর শব্দকে যে ময়ুররব বলিয়া ভ্রম করে, তাহার যথার্থ অনুমান হইতে পারে না। কিন্তু দর্পাদি উহা বুরিতে পারে, তাহারা ময়ুররবের স্ক্র বৈশিষ্ট্য অমুভব করিতে পারে, স্থতরাং তাহারা প্রকৃত ময়ুরশন্দ বুঝিয়া "এখানে ম্যুর আছে" এইরূপ যথার্থ অনুমানই করে। স্থতরাং ম্যুরের রব পূর্কোক্তান্তমানে ব্যভিচারী নহে। শেষকথা, যে বিশিষ্ট পদার্থগুলির ঘারা পুর্বোক্ত স্থানে অহুমান হয়, যে বিশিষ্ট পদার্থগুলি পুর্ব্বোক্তান্ত্রমানে হেতুরূপে গৃহীত ও ক্ষিত, সেগুলিতে ব্যক্তিার নাই, সেগুলি অব্যক্তিচারী ৷ কেছ যদি সেই বিশিষ্ট হেতৃগুলি না বুঝিয়া অবিশিষ্ট পদার্থ-জ্ঞানের দারাই অমুমান করিতে ইচ্ছুক হয় এবং অনুমান করিয়া শেষে ঐ হেতুতে ব্যভিচার বুরে, ভাহাতে প্রক্লুত হেতুর ব্যক্তিগর সিদ্ধ হয় না। অহুমানকারী নিজের অঞ্চতাবশতঃ ভ্রম করিলে, উহা তাহারই অপরাধ, উহা প্রকৃত অনুমান-প্রমাণের অপরাধ নহে। অনুমানকারীর ভ্রমপ্রযুক্ত অনুমানের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না।

উদ্যোতকর পূর্বাস্থ্রের বার্তিকে পূর্বাস্থ্রোক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, "অনুমান অপ্রমাণ" এইরূপ কথাই বলা ধায় না। কারণ, অনুমান ধাহাকে বলে, ভাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না; অপ্রমাণ হইলে তাহাকে অনুমান বলা যায় না। স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যে হুইটি পদ ব্যাহত এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ও হেতুরও বিরোধ হয়। কারণ, অন্তুমান না মানিলে ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধন হয় না। পূর্ব্ধপক্ষবাদী হেতুর দারাই তাঁহার সাধ্য সাধন করিবেন। তিনি তাঁহার সাধ্য সাধনে ব্যভিচারিহেতুকত্বই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বস্ততঃ অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই স্বপক্ষণাধন করিতেছেন। স্মৃতরাং তাহার ঐ হেতু তাঁহার "অনুমান অপ্রমাণ" এই প্রতিজ্ঞাকে ব্যাহত করিতেছে এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ঐ হেতুকে ব্যাহত করিতেছে। অব্যাৎ অনুমান অপ্রমাণ বিলিলে, অনুমানের সাধন ঐ হেতু বলা যায় না। ঐ হেতুবাক্য বলিলেও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় অনুমান অ প্রমাণ, এই প্রতিফ্রাবাক্য বলা যায় না। পরন্ত "অমুমান অপ্রমাণ" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী কি অমুমানমাত্রেই অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন ? অথবা অনুমানবিশেষে অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন ? অনুমানমাত্রে অপ্রামাণ্য সাধন ক্রিতে গেলে, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু না থাকায়, তাঁহার সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, অমুমানমাত্রই ব্যভিচারিহেতুক নহে, পূর্ব্বপক্ষবাদী ভাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ভাঁহার প্রদর্শিত ব্যভিচার স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অমুমানত্ত্বেই ব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতু থাকে, উহা অনুমানমাত্রে থাকে না। স্থতরাং ঐ হেতু অনুমানমাত্রে অপ্রামাণ্যের সাবক হইতে পারে না। অস্ততঃ পূর্ব্বপক্ষবাদী অমুমানের অপ্রামাণ্য সীবনের জন্ম ব্যভিচারিহেতৃকত্বরূপ যে হেতু গ্রহণ ৰবিষাছেন, তাহাকে তিনি অব্যভিচারী বলিতে বাণ্য, তাঁহার সাধ্যসাধক হেতুও ব্যভিচারী হইলে তাঁহারও সাধ্যসাধন হইবে না! স্থতরাং তাঁহার প্রদর্শিত অনুমানে ব্যভিচারি-হেতুকত্বরূপ হেতু না থাকায় অনুমানমাত্রে তাঁহার গৃহীত হেতু নাই ; তাহা হইলে ঐ হেতু দারা তিনি অনুমানমাত্রে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারেন না। উহা অনুমানমাত্রে অসিদ্ধ বলিয়া ঐক্সপ অমুমানে হেতুই হয় না। यদি বল, যাহা ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা. তাহা হইলে তোমার কথিত হেতুপদার্থ প্রতিজ্ঞার্থের একদেশে বিশেষণ হওয়ায় পুথক হেতু বলিতে হইবে। পরস্ত ঐরপ প্রতিজ্ঞা বলিলে সিদ্ধ-সাধন-দোষ হয়। বাহা ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহা ত সর্ব্বসিদ্ধ ; তুমি তাহা সাধন কর কেন ? বাহা সিদ্ধ, তাহা নিম্বারণে সাধ্য হয় না।

উদ্যোতকর এই কথাগুলি বলিরা শেষে বলিরাছেন যে, যে সকল উদাহরণকে তুমি ব্যক্তিরী বলিরা উরেও করিরাছ, বস্তুতঃ সেগুলিও ব্যক্তিরী নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত হেতু, তাহার গৃহীত পূর্ব্বোক্ত অমুমানত্তরেও নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহা মহর্ষি পরস্তুত্তে বলিরাছেন। উদ্যোতকরের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে আমি যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা চিন্তাশীল বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্তই বৃনিতে পারেন। অনুমানের প্রামাণ্য একেবারে না মানিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাঁহার সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ, তিনিও তাঁহার সাধ্যসাধন করিতে অনুমানকেই আশ্রম্ব করিয়াছেন। তাঁহার ঐ অনুমানের প্রামাণ্য না মানিলে তিনি কিরপে তাহার দ্বারা সাধ্য সাধন করিবেন? প্রমাণ ব্যতীত বন্ধসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত তিরিধ অনুমান হলে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে গিরাছেন কেন? ব্যভিচারবশতঃ অনুমান অপ্রমাণ,

এইরপ কথা বলার প্রয়োজন কি ? "অনুমান অপ্রমাণ" এইমাত্র বলিয়াই নিজ মত প্রকাশ করিলে হয়, আমরাও "অনুমান প্রমাণ" এই কথা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিতে পারি, বিচারের কোনই প্রয়োজন থাকে না। স্থতরাং ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য যে, উভয়ের সাধ্যসাধনে উভয়কেই প্রমাণ দেখাইতে হইবে। পূর্ব্ধপক্ষবাদীও এই জন্মই তাঁহার সাধ্য অনুমানের অপ্রামাণ্যের সাধন ৰুরিতে হেতু প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার ঐ অমুমানের প্রামাণ্য তাঁহার অবশ্র স্বীকার্য্য। পরের মতানুসারে নিজের মত সিদ্ধ করা বায় না। নিজের মত সাধন করিতে যে মত অবশু স্বীকার্য্য, অবশু অবলম্বনীয়, তাহাও নিজ মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বর মানেন না, তিনি যদি স্বমত সাধন করিতে ঈশ্বর মানিতে বাধ্য इन. ७४न ठाँहारक क्रेयंत्र निक मजत्रां मानिया गरेए हे रहेरत। आमि याहा मानि ना, তাহা আমার সাধ্য-সাধ্নের সহায় বা উপায় হইতে পারে না। স্কুতরাং "অমুমান অপ্রমাণ" বলিয়া যাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের ঐ পূর্ব্বপক্ষ তাঁহারা নিজেই নিরস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। উহা নিরাস করিতে আর বেশী কথা বলা নিষ্প্রান্তেন। তবে তাঁহারা যে অফুমান না চিনিয়া বাহা অহুমান নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া ভুল বুঝিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ ভ্রম দেখাইয়া, তাঁহাদিগের আশ্রিত অনুমানটি অপ্রমাণ, কারণ, তাঁহাদিগের গৃহীত হেতু তাঁহাদিগের গৃহীত অনুমানত্রয়ে অসিদ্ধ, স্মৃতরাং উহার ঘারা তাঁহাদিগের সাধ্য সাধন অসম্ভব, এইমাত্রই মহর্ষি একটিমাত্র সিদ্ধাস্ত-স্ত্তের দারা বলিয়া গিয়াছেন। আর বেশী কিছু বলা আবশুক মনে করেন নাই।

পূর্বপ্রদর্শিত অনুমানস্থলে উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাবিশেষকে উপরিভাগে বৃষ্টিবিশিষ্ট দেশ-সম্বন্ধিত্বের অনুমানে হেতু বলিয়াছেন,' বৃষ্টিবিশিষ্ট দেশের অথবা বৃষ্টির অনুমানে হেতু বলেন নাই। হেতু ও সাধ্যধর্শের একাধিকরণতা রক্ষা করিবার জন্মই উদ্যোতকর ঐরপ বলিয়াছেন এবং অত্রন্ত বহু পিপীলিকার বহু স্থানে বহু অণ্ডের উর্দ্ধার্থবিশেষকেই উদ্যোতকর তাবি-বৃষ্টির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অনুমাপক হেতু বলিয়াছেন। তিনি উহার দ্বারা পৃথিবীর ক্ষোতানুমানের কথা বলেন নাই। এবং ময়ুরের রবকে ময়ুরের অন্তিত্বের অনুমাপক হেতু বলিয়া শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, এই অনুমানে ময়ুর অনুমেয় নহে, শন্ধবিশেষকেই ময়ুরগুণবিশিষ্ট বলিয়া অনুমান করে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ, ময়ুরের রবকে বর্ত্তমান বৃষ্টির অনুমাপক বিশ্বাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীন উদ্যোতকর তাহা বলেন নাই। ভাষ্যকারও ঐ ভাবের কোন কথা বলেন নাই। পরস্ত তিনি ময়ুরের বিশিষ্ট শন্ধ ঠিক্ বৃবিতে পারিয়া সর্পাদির যথার্থ অনুমান হয়, এইয়প কথা বলায়, ঐ অনুমান তাঁহার মতে বৃষ্টির অনুমান নহে, ইহা মনে আগে।

১। কথং প্ররেতন্ত্রনী প্রোন্লাং বর্ত্তমান উপরি বৃষ্টিমদেশমনুষাপরতি বাধিকরণডাৎ নৈবোপরি বৃষ্টিমন্দেশমনুষাপরতি বাধিকরণডাৎ নৈবোপরি বৃষ্টিমন্দেশমনুষারতে নদীধর্মেণ। উপরি বৃষ্টিমন্দেশ-সম্বন্ধিনী নদী স্রোত্তশীভ্রত্বে সতি পর্বন্ধলক।ঠাদিবহনকরে সতি পূর্বত্বাৎ পূর্ববৃষ্টিমন্নদীবৎ ইতি। ভবিষ্যতি ভূতাবেতি কালভাবিবৃদ্ধিত্বাৎ।—ভারবর্ত্তিক, ১লঃ, ৎস্ত্র।

মর্রের রব বর্ত্তমান বৃষ্টির অমুমাপক হয় কি না, তাহাও বিবেচ্য। বৃষ্টিশৃন্ত কালেও ময়্র ডাকিয়া থাকে। বৃষ্টিকালীন ময়্রের বিজাতীয় শব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া অপেক্ষায় প্রকৃত ময়্ররবকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা ময়্রান্তমানের ব্যাখ্যা করাই অ্সংগত এবং ঐরূপ অভিপায়ই গ্রন্থকারের অসন্তব্য উদ্যোতকর তাহাই করিয়াছেন।

নান্তিকশিরোমণি চার্কাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। চার্কাকের প্রথম কথা এই দে, যাহা দেখি না, তাহার অন্তিত্ব স্থাকার করি না। অনুপলন্ধিবশতঃ তাহার অন্তাবই দিন্ধ হয়। অনুমানাদি কোন প্রমাণ বস্তুতঃ নাই। সন্তাবনামাত্রের দারাই লোকব্যবহার চলিতেছে। বিশিষ্ট ধূম দেখিলে বহ্নির সন্তাবনা করিয়াই বহ্নির আনমনে লোক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দেখানে বহ্নি পাইলে, ঐ সন্তাবনাকেই প্রমাণ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। এই ভাবেই লোক্যাত্রা নির্কাহ হয়। বস্তুতঃ অনুমান বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। মহানৈয়ায়িক উলয়নাচার্য্য স্তারকুমুমাঞ্জলি প্রস্তে এতছত্ররে বলিয়াছেন,—

দৃষ্ট্যদৃষ্ট্যোর্ন সন্দেহো ভাবাভাববিনিশ্চয়াৎ। অদৃষ্টিবাধিতে হেতৌ প্রত্যক্ষমণি হর্লভং ॥ৃ০॥ ৬॥

উদয়নের কথা এই যে, বিশিষ্ট ধৃম দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনা করিয়াই যে লোকের বহ্নির আনমন'দি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এবং তাহার দারাই লোকব্যবহার নির্নাহ হইতেছে, ইহা विनष्ट भात्र ना । कात्रन, मञ्जावना मत्म्बर्वित्मय । थे मत्मर তোমার মতে হইতে পারে ना । কারণ, বহ্নির দর্শন হইলে তথন ভাবনিশ্চয় ঐ সংশয়ের বিরোধী হওয়ায় ঐ সংশয় জন্মিতে পারে না। এবং বহুির অদর্শন হইলেও তোমার মতে তথন তাহার অভাব নিশ্চয় হওরায় ঐ সংশব্ধ জন্মিতে পারে না। যে ভাব ও অভাব লইয়া সংশব্ধ হইবে, তাহার একতর নিশ্চর ঐ সংশ্বের বিরোধী, ইহা সর্বসন্মত। স্নতরাং তোমার মতে বহ্নির প্রত্যক্ষ না হইলে যথন বহ্নির অভাব নিশ্চমই হয়, তথন তৎকালে বিশিষ্ট ধৃম দেখিলেও তদিষয়ে আর সংশয়বিশেষক্রণ সম্ভাবনা ছইতেই পারে না। এবং তোমার সিদ্ধাস্তে তুমি গৃহ হইতে স্থানাস্তরে গেলে তোমার স্ত্রীপ্রাদির জ্ঞভাব নিশ্চয় হওয়ায়, আর গৃহে আসা উচিত হয় না। পরস্ত তাহাদিগের বিরহজ্ঞ শোকাছের হইয়া রোদন করিতে হয়। তুমি কি তাহা করিয়া থাক ? তুমি কি স্থানাস্তরে গেলে অপ্রত্যক্ষৰশতঃ স্ত্রীপ্রাদির অভাব নিশ্চয় করিয়া শোকাচ্ছন হইয়া রোদন করিয়া থাক ? ৰদি বল, স্থানাস্করে গেলে তথন স্ত্রীপ্ত্রাদি প্রত,ক্ষ না হইলেও তাহাদিগের স্মরণ হওয়ায় ঐ সৰ কিছু করি না। তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তুমি প্রতাক্ষ ভিন্ন আর কাহাকেও প্রমাণ 🗠 বল না। প্রত্যক্ষ না হইলেই ভূমি বস্তর অভাব নিশ্চয় কর। স্ক্তরাং ভূমি স্থানাম্ভরে গেলে ষ্পন স্বীপ্রাদি প্রতাক্ষ কর না, তখন তংকালে তোমার মতামুদারে তুমি তাহাদিগের অভাব নিশ্চয় করিতে বাধা। তবে তুমি যে তথন ভাহাদিগকে শ্বরণ কর, তাহা তোমার ঐ অভাব নিশ্চরের অনুকূল; কারণ, যে বস্তর অভাব জ্ঞান হয়, তাহার শ্বরণ তৎকালে আবশ্রক হইরা পাকে। উহা পভাব প্রত্যক্ষের কারণই হইয়া থাকে, প্রতিবন্ধক হয় না। বদি বন, অভাব

প্রতাকে ঐ অভাবের অধিকরণস্থানের প্রতাক্ষও আবশুক হয়। গুই হইতে স্থানাম্ভরে গেলে ঐ গৃহত্রপ অধিকরণস্থানও ধখন দেখি না, তখন তাহাতে স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ হয় দেবতাদি নাই, ইহা কি করিয়া বল ? তুমি ত স্বৰ্গলোক দেখ না, দেখিতে পাও না ; তবে তাহাতে অপ্রত্যক্ষবশৃতঃ দেবতাদির অভাব নিশ্চয় কিরুপে কর ? স্থতরাং তোমার মতে অভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণস্থানের প্রত্যক্ষ কারণ নহে, অধিকরণস্থানের বে কোনরূপ জ্ঞানই কারণ, ইহাই তোমার সি**দ্ধান্ত** বলিতে হইবে। তাহা বলিলে স্থানান্তরে গেলে তোমার গৃহরূপ অধিক**রণ**স্থানের শ্বরণত্মপ জ্ঞান থাকার, তাহাতে তোমার মতে তোমার স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ অনিবার্য্য। यिन तन, शृद्ध रातन खोशूबानित अखिष पावि तनिवार सानाखत स्टेट श्ट्र गरिवा थानि, जारा হইলে স্থানাস্তরে থাকা কালেও তাহারা গৃহে ছিল, ইহা তোমার অবগ্র স্বীকার্য্য। যদি বল, তথন তাহারা গৃহে ছিল নাই বলিব, যখন গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে দেখি, তৎপুর্বাক্ষণেই তাহারা আবার গ্রহে উৎপন্ন হয়; এ কথাও নিতান্ত অসংগত ও উপহাসজ্বনক। কারণ, তথন তাহাদিগের জনক কে ? ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। তথন তোমার পুত্র-কস্তার জনক কে, ইহা কি তুমি বলিতে পার ? তুমি যখন যাহা দেখ না, তাহা নাই বল, তখন তোমার ঐ পুত্র-কন্তাদির জনক কেহ নাই, ইহাই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। স্থুতরাং তথন উহারা আবার জন্মে, এই কথা সর্বাথা অসংগত।

আর এক কথা, তুমি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মান না, সে প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি কি তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ? তোমার চক্ষু প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ? তাহা তোমার প্রত্যক্ষের অবোগ্য। স্বতরাং তোমার নিজ মতানুসারেই তোমার চক্ষু নাই, স্থতরাং তুমি তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। তোমার নিজ মতেই তোমার সিদ্ধান্ত টিকে না। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক সহব্দে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি অনুমানপ্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা এই বে, বদি অনুপ্ৰক্ষিমাত্ৰের ছারা বস্তুর অভাব নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে অনুমানের প্রামাণ্যও কোনরূপে নিশ্চর করা ঘাইতে পারে না। কারণ, যে হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অমুমান হইবে, দেই হেতুতে ঐ সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্বক। ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহচারের জ্ঞানই वास्थिनिक्टरत्रत कात्रन, हेश अञ्चमान-श्रामागायांनी जात्रांगांगंग विन्तारहन। अर्थाए यनि এडे হেতু এই সাধ্যপুত্ত স্থানে থাকে, এইরূপে সেই হেতুতে সেই সাধ্যের ব্যক্তিচারজ্ঞান না হয় এবং এই হেতু এই সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে, এইরূপে কোন পদার্থে ঐ হেতুর ঐ সাধ্যের সহিত সহচার ( সহাবস্থান ) জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই দেই হেতুতে সেই সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। কিন্তু হেতুতে ব্যতিসারের অজ্ঞান কোনরপেই সম্ভব নহে। কারণ, ব্যতিসারের সংশ্রাত্মক কান সর্ব্ববে। ধৃমতেতু বহিং সাধ্যের ব্যক্তিচারী কি না ? অর্থাৎ বহিংশুক্ত স্থানেও ধুম থাকে কি না ? এইরূপ ব্যক্তিচারদংশরনিবৃত্তির উপায় নাই। স্থতরাং ব্যাধিনিক্ষের সম্ভাবনা না থাকায় অনুমান প্রমাণ হইতে পারে না। চার্কাকের বিশেষ বক্তব্য এই ষে, ক্সান্নাচাগ্ন্যগৰ অনৌপাধিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলিন্নাছেন। সম্বন্ধ দিবিধ,—স্বাভাবিক এবং ঔপাধিক। বেমন জ্বাপুপোর দহিত তাহার রক্তিমার দম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং <del>গু</del>ভ্র **স্কটিকমণিতে** জ্বাপুষ্পের রক্তিমা আরোপিত হইলে, ঐ রক্তিমার সহিত স্ফটিকমণির যে অবাস্তব সম্বন্ধ তাহা ঐ জবাপুষ্পরূপ উপাধিমূলক বলিয়া ঔপাধিক। পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ নিশ্বত সম্বন্ধই অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ধূমে বহ্নির ঐ অনৌপাধিক সম্বন্ধ আছে, উহাই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি। সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যশৃত্ত স্থানে থাকে, ভাহাতে সাধ্যের পূর্ব্বোক্তরূপ অনৌপাধিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, এ জন্ম তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। বেমন ধ্মশৃত্য স্থানেও বহিং থাকে; বহিংতে ধ্মের বে সম্বন্ধ, তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা ঔপাধিক। কারণ, যেখানে আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহ্নির সংযোগবিশেষ জন্মে, সেইখানেই ঐ বহ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি হয়। স্বতরাং বহ্নির সহিত ধূমের ঐ সম্বন্ধ আর্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধিমূলক বলিয়া, উহা ঔপাধিক সম্বন্ধ। তাহা হইলে বুঝা গেল বে, অনুমানের হেতুতে যদি উপাধি না থাকে, তাহা হইলেই ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুমাত্রেই উপাধি থাকায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অনৌপাধিক সম্বন্ধরপ ব্যাপ্তি নাই। কিন্তু সেই হেতুতে যে উপাধি নাই, ইহা কিন্নপে নিশ্চয় করা যাইবে ? চার্কাকেুর কথা বুঝিতে হইলে এখন এই "উপাধি" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। "উপ" শব্দের অর্থ এখানে সমীপবর্তী; সমীপস্থ অস্ত পদার্থে বাহা নিজ ধর্মের আধান অর্থাৎ আরোপ জন্মার, ভাহা উপাধি; ইহাই "উপাধি" শব্দের যৌগিক অর্থ । জ্বাপুষ্প তাহার নিকটস্থ স্ফটিক-মণিতে নিজধর্ম রক্তিমার আরোপ স্বন্মায়, এ জন্ম তাহাকে ঐ স্থলে উপাধি বলা হয়। অনুমানের হৈতুতে ব্যক্তিচারের অনুমাপক পূর্ব্বোক্ত উপাধিকেও বাঁহারা পূর্ব্বোক্ত যৌগিক অর্থানুসারে উপাধি ৰ্শিরাছেন, তাঁহাদিগের মতে যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমনিয়ত হইয়া হেতুপদার্থের অব্যাপক হয় অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমস্ত আধারেই থাকে এবং সাধ্যধর্মশৃন্ত কোন স্থানেও থাকে না এবং হেতুপদার্থের সমস্ত আধারে থাকে না, এমন পদার্থ উপাধি হয়। যেমন বহিহেতুক ধ্মের অনুমানস্থলে (ধুমবান্ বহ্নেঃ ) আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি উপাধি। উহা ধুমক্রপ সাধ্যের সমনিয়ত অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক এবং উহা বহিন্দপ হেতুর অব্যাপক। কারণ, বহিষ্কু স্থানমাত্রেই আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিবিশেষ থাকে না ৷ পুর্ব্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিতে ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামাস্তে আরোপিত হয়। অর্থাৎ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামাস্ত যাহা, দেখানেও জ্ঞানের বিষয় হইয়া নিকটবভী, তাহাতে ধূমের ব্যাপ্তি না থাকিলেও আর্দ্র ইন্ধনস<del>ত</del>ূত বহ্নিতে ধ্যের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহারই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামতে ভ্রম হয়, সেই ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিহেতুর দারা ধ্মের ভ্রম অন্নমিতি হয়। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র

১। উপ সমীপবর্তিনি আদ্বাতি বীরং ধর্মনিত্যপাধিঃ।—দীধিতি। সমীপবর্তিনি বভিন্নে আদ্বাতি সংক্রানহতি আবোগরতীতি বাবং।—জাগদীনী, উপাধিবাদ।

ইন্ধনসন্থত বহ্নি বহ্নিসামান্তে নিজধূর্ম ধূমব্যাপ্তির আরোপ জন্মাইয়া, জবাপুপোর ন্তায় উপাধিশব্দবাচা হইতে পারে। কিন্তু আর্দ্র ইন্ধন উপাধিশব্দবাচ্য হইতে পারে না। কারণ, যে যে স্থানে আর্দ্র ইন্ধন থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই ধুম না থাকায়, আর্দ্র ইন্ধন ধুমের ব্যাপ্য নহে। তাহাতে ধ্মের ব্যাপ্তি না থাকায়, তাহা বহ্নিসামান্তরূপ হেতুতে আরোপিত হওয়া অসম্ভব। স্নতরাং উপাধি শব্দের পূর্ব্বোক্ত যৌগিক অর্থান্মদারে বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমান হলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইবে না। যাহা ধূম সাধ্যের সমব্যাপ্ত, সেই আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি প্রভূতি পদার্থ ই উপাধি হইবে। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই পুর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি হয়, ইহা মহানৈমায়িক উদয়নাচার্য্যের মত বলিয়া অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদয়ন স্তায়কুস্কুমাঞ্চলি গ্রন্থে উপাধি শব্দের शृत्कीक रोशिक व्यर्थत शुक्ता कतिया, এই क्रज्ञे देशांक उभाधि वर्ल, देश विनयाहन এবং অস্তাম্ত কারিকার দারাও তাঁহার ঐ মত পাওয়া যায়। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাক্ষ তাহার উল্লেখ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। আত্মতম্ববিবেক গ্রন্থে উদয়ন, উপাধিকে সাধ্যপ্রয়োজক হেম্বস্তর বলিয়াছেন। উপাধি পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে সাধ্যের প্রয়োজক বা সাধক হইতে পারে না। পরস্ত তত্ত্বচিম্বামণিকার গঙ্গেশ, ব্যাপ্তিবাদের শেষে ( অভএবচতুষ্টয় প্রান্থে ) উদন্তনাচার্ষ্যের এই মত তাঁহার যুক্তি অমুসারে সমর্থন করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার রথুনাথ ও মথুরানাথ উহা আচার্য্যমত বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রথুনাথ প্রভৃতি ঐ মতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, এই "উপাধি" শব্দটি যোগক্রচ, ইহার যৌগিক অর্থমাত্র গ্রহণ করিয়া উপাধি নিরূপণ করা বাম না। কারণ, তাহা হইলে ঐরূপ অনেক পদার্থ ই উপাধি হইতে পারে। স্থতরাং রুঢার্থও গ্রহণ করিতে হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হইশ্বা হেতুর অব্যাপক, ইংাই সেই রুচার্থ। ঐ রুচার্থ ও যোগার্থ, এই উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াই উপাধি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ ই উপাধি হয়। কারণ, তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইন্না হেভুর অব্যাপক পদার্থও বটে এবং তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকার হেভুতে তাহার আরোপজনকও বটে। ইহাঁদিগের কথায় বুঝা বায়, উদয়ন যে সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থ উপাধি, এই কথা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার উপাধি শন্দের ক্লঢ়ার্থ-কথন। ঐ কথার দারা তিনি উপাধির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ বলেন নাই। স্থতরাং তাঁহার মতে সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থও উপাধি হয়, ইহা তাঁহার ঐ কথার দারা বুঝিতে হইবে না। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উদয়নের মতে উপাধি হয়। এই মতান্ত্রসারে তার্কিকরক্ষাকারও তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন'। পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের আর একটি যুক্তি এই যে, যদি সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য না হইলেও তাহাকে উপাধি বলা যায়, তাহা হইলে অমুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে। যে ধর্ম্মীতে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্ম হয়, সেই ধর্ম্মীকে "পক্ষ" বলিয়াছেন। যেমন পর্বতে বহির অহুমান হলে পর্বত "পক্ষ"। পর্বতে বহির অহুমানের পূর্বে পর্বতে বহি অসিদ্ধ, স্থতরাং পর্বতিকে বহ্নিযুক্ত স্থান বলিয়া তখন গ্রহণ করা যাইবে না। তাহা হইলে পর্বতের

<sup>&</sup>gt;। সাধনাবাপকাঃ সাধাসমবাপ্তা উপাধর:।—তার্কিকরকা।

220

ভেদ বহিত্রপ সাধ্যের ব্যাপক বলা যায়। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি বহিন্তুক্ত স্থানমাত্রেই পর্বতের ভেদ আছে এবং ঐ অমুমানের পূর্বেই ধৃমরূপ হেতু পর্বতে সিদ্ধ থাকার পর্বতকে ধুমযুক্ত স্থান বলিয়া গ্রহণ করা ধাইবে। ধ্মযুক্ত পর্বতেও পর্বতের ভেদ না থাকায়, পর্বতের জেদ ধৃম হেতুর অব্যাপক হইন্নাছে। তাহা হইলে পর্বতে ধৃমহেতুক বহ্নির অনুমানে পর্বতের জেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থকে উপাধি বলিলে, উক্ত হুলে পর্বতের ভেদ বহ্নিসাধ্যের ব্যাপক এবং ধূম হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধিলক্ষণাক্রাস্ত এইরূপ অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারায় সর্বানুমানের সকল হেতৃই দোপাধি হইরা পড়ে। তাহা হইলে অমুমানপ্রমাণমাত্রেরই উচ্ছেদ হইরা ধার। কিন্তু যদি বলা বায় যে, উপাধি পদার্থটি যেমন সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপক ছইবে, তদ্রুপ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্যও হইবে, নচেৎ তাহা উপাধি হইবে না, তাহা হইলে এই দোষ হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত স্থলে পর্বতের ভেদ বহ্নিসাধ্যের ব্যাপক হইলেও ব্যাপ্য হয় নাই। দেখানে বেখানে পর্বতের ভেদ আছে অর্থাৎ পর্বতভিন্ন হল প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই বহিং থাকিলে পর্বতের ভেদ বহ্নির ব্যাপ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহা ত নাই। স্থতরাং পর্বতের ভেদ ঐ ন্থলে পূর্ব্বোক্ত উপাধিলক্ষণাক্রাস্ত হয় না । এইক্লপ কোন অনুমানেই পক্ষের ভেদ সাধ্যধর্শের বাাপা না হওরার উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হইবে না, স্থতরাং অমুমানমাত্রের উচ্ছেদের আশকা নাই। ফল কথা, সাধা ধর্মের ব্যাপ্যও হইবে, ব্যাপকও হইবে এবং হেভূ পদার্থের অব্যাপক হইবে, এমন পদার্থ ই উপাধি। স্থতরাং ধৃমহেতুক বহ্নির অনুমানে (ধৃমবান্ বহ্নেঃ) আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইবে না। আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি পদার্থ ই উপাধি হইবে। পরবর্ত্তী তত্ত্ব-চিস্তামণিকার গবেশ, শেষে "উপাধিবাদে" এই মতের প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বশিষাছেন যে, যে পদার্থের ব্যভিচারিস্বরূপ হেতুর দারা বাদীর কথিত হেতুতে তাহার সাধ্যের ব্যভিচার অহমান করা ধার, তাহাই উপাধি হয়। উপাধি পদার্থটি বাদীর অভিমত হেতুতে জাঁহার সাধ্যের ব্যভিচারক্রপ দোষের অন্ত্মাপক হইয়া, ঐ হেতুকে ছুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এই জন্মই তাহাকে হেতুর দ্বক বলে এবং উহাই তাহার দ্বকতা-বীজ। ঐ দ্বকতা-বীজ থাকিলেই তাহা উপাধি হইতে পারে। সাধ্যের ব্যাপক হইন্না হেতুর অব্যাপক পদার্থে পুর্বোক্তরপ দুষকতাবীজ আছে বলিয়াই তাহাকে অহুমানদূষক উপাধি বলা হইয়া থাকে, नक्ट थेक्न नक्ष्माकान्त এकটा भागर्थ थाकितार रमशान रुजू गुनिहादी रहेत्व, यथार्थ <del>অহুমান হ</del>ইবে না, এইরূপ কথা কথনই বলা যাইত না। যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকার দৃষ্কতা-বীজকেই অবলম্বন করিয়া উপাধির লক্ষণের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ৰঙ্গিংহতুক ধ্নের অনুষানস্থলে (ধৃষ্বান্ বক্ষে:) আর্দ্র ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া স্থীকার ক্রিতে হইবে! কারণ, আর্দ্র ইন্ধন যেখানে নাই, এমন স্থানেও বহ্নি থাকে বলিয়া, ঐ স্থলে বাদীর অভিমত বহ্নি হেতু আর্জ ইন্ধনের ব্যক্তিচারী এবং ঐ আর্জ ইন্ধন ধ্মযুক্ত স্থানমাত্রেই

পাকে বিদিয়া উহা ধ্যের ব্যাপক পদার্থ। ধ্য ঐ স্থান বাদীর সাধ্যরূপে অভিনত। এখন বদি

বহ্নি পদার্থকে ঐ ধূমের ব্যাপক আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ধৃম সাধ্যের ব্যভিচারী বলিয়া ব্ঝা যায়। যাহা ধ্মের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, তাহা অবশুই ধ্মের ব্যক্তিনারী হইবে। ধ্মযুক্ত স্থানমাত্রেই যে আর্দ্র ইন্ধন থাকে, সেই আর্দ্র ইন্ধনশূক্ত স্থানে বহ্নি থাকিলে, তাহা ধূমশূক্ত স্থানেও থাকিবে। কারণ, ঐ আর্দ্র ইন্ধনশূক্ত স্থানই ধুমশুক্ত স্থানব্ধপে প্রহণ করা যাইবে। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র ইন্ধন পদার্থও তাহার ব্যভিচারিম্বরূপ হেতৃর দ্বারা বহ্নিতে ধৃমের ব্যভিচারের অনুমাপক হওয়ায়, উহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দূষকতাবীজ্ঞ থাকায়, উহাকে উপাধি বলিতে হইবে। স্থতরাং উপাধির লক্ষণে সাধ্যসমব্যাপ্ত, এইরূপ কথা বলা যায় না; তাহা বলিলে পূর্কোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইতে পারে না। পুৰ্ব্বোক্ত যুক্তিতে ধখন তাহাকেও উপাধি বলা উচিত এবং বলিতেই হ'ইবে, তখন ইচ্ছামত লক্ষণ করিয়া তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিভাড়িত করা বায় না। গঙ্গেশ উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন ষে, যাহা পর্যাবদিত সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি। পর্যাবদিত সাধ্য কিরুপ, তাহা বলিয়া গঙ্গেশ সমস্ত লক্ষ্যেই উপাধি-লক্ষণ-দমন্বয় সমর্থন করিয়াছেন<sup>)</sup>। সদ্ধেত স্থলে পক্ষের ভেদ কেন উপাধি হয় না ? এডছন্তরে গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, সেখানে পক্ষভেদে সাধাব্যাপকত্ব নিশ্চয় না থাকায় ঐ পক্ষভেদ নিশ্চিত উপাধি হইতেই পারে না। উহা সন্দিগ্ধ উপাধিও হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্নোপাধি হেতুতে সাধ্য ব্যভিচারের সংশয়-প্রবোজক হয় বলিয়া, তাহা উপাধি হইয়া থাকে। সদ্ধেতু স্থলে পক্ষভেদ স্বব্যাঘাতকত্বব**শতঃ** হেততে সাধ্য সংশবের প্রযোজকই হয় না, স্নতরাং উহা উপাধি হইতে পারে না। ধেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, দেখানে পক্ষের ভেদ নিশ্চিত উপাধিই হইবে। কিন্তু সদ্ধেতুস্থলে পক্ষের জেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিলে সর্বামুমানেই পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করা বার । উপাধির সাহায়ে হেতুকে ছুষ্ট বলিয়া অনুমান করিতে গেলে, তখন সেই অনুমানেও পক্ষের ভেদকে উপ।ধি ৰলা যাইবে। স্নতরাং উহা স্বব্যাঘাতক।

ফল কথা, উপাধির সাহায্যে প্রতিবাদী যেরূপ অনুমানের দারা সদ্ধেত্বে হুষ্ট বলিয়া বুঝাইতে যাইবেন, সেই অনুমানেও ধখন পূর্ব্বোক্ত প্রাকারে পক্ষের ভেদ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার ছেত্বে হুষ্ট বলা ধাইবে, তখন পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী তাহাতে দূষকতা দেখাইতে পারিবেন না। স্থতরাং সদ্ধেত্ স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হয় না। উহা ছেত্তে ব্যক্তিচার সংশরের প্রয়োজক না হওয়য় সন্দিগ্ধোপাধিও হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তিতে সদ্ধেত্ স্থলে সাধ্য ধর্মাটিও উপাধি হয় না। পরস্ক নির্দ্ধোব হেতু স্থলে সাধ্য ধর্মাটিও উপাধি হয় না। পরস্ক নির্দ্ধোব হেতু স্থলে সাধ্য ধর্মাটি হেতুর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত না হওয়ায় তাহাকে উপাধি বলিলে সন্দিগ্ধ উপাধিই বলিতে হইবে। কিন্তু

<sup>&</sup>gt;। বদ্বাভিচারিত্বেন সাধনপ্ত সাধাবাভিচারিত্বং স উপাধিঃ। লক্ষণন্ত পর্যাবসিত্সাধাব্যাপকত্বে সভি সাধনাব্যাপকত্বং। বন্ধবাবিচ্ছেদেন সাধাং প্রসিক্ষং তদবচ্ছিরং পর্যাবসিত্য সাধাং স চ কচিৎ সাধনকের কচিত্তবাত্বাদি কচিৎ
নহানসত্বাদি। তথাকি সমব্যাপ্তপ্ত বিষমব্যাপ্তপ্ত বা সাধাব্যাপকস্ত ব্যভিচারেণ সাধনপ্ত সাধাব্যভিচারঃ ক্ষ ট এব
ব্যাপকবাভিচারিণ তথ্বাপাব্যভিচারনিম্মাৎ।—ভত্মচিস্তামনি।

সেখানে যদি প্রাক্তত হেড়তে সাধ্য ব্যভিচার সন্দি**গ্রই হয়, তাহা হইলে সাধ্যধর্ম**রপ উপাধির উদ্ভাবন দেখানে ব্যর্গ। সংখ্যর ব্যভিচার অসন্দিগ্ধ হইলে, দেখানে সাধ্য ধর্মটি সন্দিগ্ধোপাধিপ্ত হুইতে পারে না। রঘুনাথ শিরোমণি শেষে ইহাই তত্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে না, কিন্তু বাধিত স্থলে স্বর্থাৎ বেখানে পক্ষে সাধ্য নাই. ইহা নিশ্চিত, দেই স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে। যেমন কার্য্যন্ত হেতর দারা বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমান করিতে গেলে, বহ্নির ভেদ উপাধি হইবে। গঙ্গেশ ও রযুনাথ এ বিষয়ে অন্তর্মপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষভেদের উপাধিত্ব বারণের জন্ম উথাধিকে "সাধ্যসমব্যাপ্ত" বলিলে বাধিত হলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না। স্থতরাং সাধ্য-সমব্যাপ্ত পদার্থ ই যে উপাধি হইবে, তাহা নহে ; সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতিও উপাধি হইবে। যাহাতে উপাধির দুয়কতা-বীজ থাকিবে, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহার সংগ্রহের জন্ম উপাধির লক্ষণও সেইরূপ বলিতে হইবে। গঙ্গেশ শেষে কল্লাস্করে উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহা হেতুবাভিচারী হইয়া সাধ্যের ঝুভিচারের অমুমাপক হয়, তাহাই উপাধি। গঙ্গেশের মতে সর্বত্ত হেতুতে সাধাব্যভিচারের অনুমাপক হইরাই উপাধি দূষক হয়। স্থতরাং ঐক্নপ পদার্থ হইলেই তাহা সাধ্যের সমব্যাপ্তই হউক, আর বিষমবাপ্তিই হউক, উপাধি হইবে। সাধ্যের সমবাপ্ত না হইলে তাহা জবাকুস্থমের স্থায় উপাধিশব্দবাচ্য হয় না, ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, লোকে সর্মত্র সমীপবন্তী পদার্থে নিজ ধর্ম্মের আরোপজনক পদার্থেই যে উপাধি শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা নহে; অন্তবিধ পদার্থেও উপাধি শব্দের প্রয়োগ ছইয়া থাকে। পরস্ত শাস্ত্রে লৌকিক ব্যবহারের জন্ম উপাধির ব্যৎপাদন করা হয় নাই; অনুমান দুষণের জন্মই তাহা করা হইয়াছে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থেই শাস্ত্রে উপাধি শব্দের প্রয়োগ হয়। মূল কথা, আর্দ্র ইন্ধনও ধথন বহ্নিতে ধ্যের ব্যভিচারের অনুমাপক হইরা পূর্ব্বোক্তরূপে অন্থ্যানের দূষক হয়, তথন তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত হলে উপাধি বলিতে হইবে। ভাহা না বলিবার বখন কোন যুক্তি নাই, পক্ষন্ত বলিবারই অকাট্য যুক্তি বহিয়াছে, তথন সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ ই উপাধি হইবে, বিষমব্যাপ্ত পদার্থ উপাধি হইবে না. এই সিদ্ধান্ত কোনত্রপে প্রান্থ হইতে পারে না। স্থলবিশেষে উপাধি শব্দের একটা যৌগিক অর্থ দেখিয়া সর্ব্বত্রই বে উপাধি শব্দের সেইরূপ অর্থে ই প্রয়োগ হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায় না, ঐ সিদ্ধান্তের অন্ধরোধেই আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতি পদার্থে উপাধির পূর্ব্বোক্ত দূষকতাবীক্ত সম্বেও দেগুলিকে অনুপাধি ৰলা যার না, ইহাই গঙ্গেশের সিদ্ধান্ত।

গলেশের পূত্র বর্দ্ধমান, উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে', যে পদার্থের নিজ ধর্ম্ম

<sup>&</sup>gt;। ত্রোপাধিস্ত সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধাব্যাপকঃ। তদ্ধর্মভূতাহি ব্যাপ্তির্জনাকুস্বরক্ততের ক্ষাট্রকে সাধনাতি-মতে চকান্তীত্যপাধিরসাব্তাতে ইতি।—স্তান্নকুস্বাঞ্চলি (ভূতীন্ন ন্তবক)। বছর্মোহস্তরে ভাসতে স এবোপাধিপানবাচ্যো বলা জনাকুস্বর ক্ষাটকে। তথা বছর্মবৃত্তিব্যাপ্যত্ম সাধনতাতিমতে স ক্ষিত্তরে হেতাবৃপাধিনিতি সমন্যাপ্তে উপাধিপাল মুখাং বিষমব্যাপ্তে তু সাধাব্যাপক্ষাদিশ্রণবেশাদ্বোশমূশাধিপদক্ষিত্তর:।—বর্জনানকৃত প্রকাশক্ষীকা।

অন্ত পদার্থে আরোপিত হয়, তাহাই উপাধিপদবাচ্য; যেমন স্ফটিকমণিতে জ্বাপুস। তাহা হইলে যে পদার্থে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে, সেই পদার্থ ই নিজ্বর্ম ব্যাপ্তিকে হেতুরূপে অভিমত পদার্থে আরোপিত করে বলিয়া, দেই পদার্থ ই দেই হেতুতে উপাধিপদবাচ্য হইতে পারে। স্কুতরাং সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থে ই অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপক হইয়া ব্যাপাও হয়, ভাহাতেই উপাধিশন্ত মুখ্য। সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থ পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অমুসারে উপাধিশন্তবাচ্য না হুইলেও তাহাও উপাধির ন্সায় সাধ্যব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ায় হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হইন্না অনুমান দৃষিত করে; এ জন্ম তাহা উপাধিসদৃশ বলিন্না ভাহাকেও উপাধি বলা হয় অর্থাৎ ঐক্নপ পদার্থে উপাধি শব্দ গৌণ। বর্দ্ধমান এইরূপে উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত উভয় মতের বেরূপ সামঞ্জন্ম বিধান করিয়াছেন, তাহাতে উদয়নও সাধ্যের বিষম্যাপ্ত পদার্থকে উপাধি বলিতেন, ইহা বুঝা বায়। মনে হয়, উদয়ন সেই জন্মই মুখ্য ও গৌণ দিবিধ উপাধিতে লক্ষণসমন্বরের চিন্তা করিয়া, উপাধির লক্ষণ বলিতে সাধ্য ব্যাপক, এইব্রুপ কথাই বলিয়াছেন। তার্কিকরক্ষাকারের ভাষ তিনি লক্ষণে "সুধ্রা সমব্যাপ্ত" এইরূপ কথা বলেন নাই। বস্তুত: প্রাচীনগঁণ সাধ্যের বিষমব্যাগু পদার্থকেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি বলিতেন। উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বহ্নিহেতুক ধূনের অমুমানস্থলে আর্দ্র ইন্ধনকে উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্নতরাং বর্দ্ধমানের ন্তায় উপাধি শব্দের মুখ্য-গৌণ ভেদ বুঝিলে ও মানিলে উভয় মতেরই সামঞ্জ হয়।

মনে হয়, গক্ষেশ উপাধিবাদে "উপাধি" শব্দের উদয়নোক্ত যৌগিক অর্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও তিনিও যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহিকেই মুখ্য উপাধি বলিতেন। তাই তিনি উপাধিবিভাগে নিশ্চিত উপাধির উদাহরণ বলিতে আর্দ্র ইন্ধন না বলিয়া, আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিকেই নিশ্চিত উপাধি বলিয়াছেন। আর্দ্র ইন্ধন এবং আর্দ্র ইন্ধনসম্ভত বহ্নি, এই উভয়ই যদি তাঁহার প্রকৃতমতে তুলা অর্থাৎ মুখা উপাধি হইত, তাহা হইলে তিনি সেখানে আর্দ্র ইন্ধনকেই উদাহরণরূপে উল্লেখ করিতেন, মনে হয়। পরস্ত অনুমানদূষক আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতি পর্দার্থে প্রাচীনগণ যে উপাধি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মূল কি হওয়া উচিত, তাহাও চিস্তা করা কর্ত্তব্য। উদয়ন ধাহা বলিয়াছেন, তাহাই উহার মূল হওয়া সম্ভব ও বুক্তিযুক্ত। স্নতরাং গঙ্গেশের পুত্র, উদয়দের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই উদয়ন ও গঙ্গেশের প্রকৃত মত হইলে সর্বসামঞ্জন্ত হয়। আরও মনে হয়, গঙ্গেশ তন্ত্র-চিন্তামণির বিশেষব্যাপ্তি গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যোক্ত "অনৌপাধিকত্ব"রূপ ব্যাপ্তিকক্ষণের যে পরিষ্কার করিয়াছেন, সেখানে তিনি আর্দ্র ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং উদয়নের মতে আর্দ্র ইন্ধন মুখ্য উপাধি না হইলেও উপাধি, ইহা গঙ্গেশের নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। নচেৎ উদয়নের লক্ষ্ণ-বাাখ্যায় গঙ্গেশ, আর্দ্র ইন্ধনকে উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিবেন কিরুপে ? টীকাকার মধুরানাথও দেখানেও "আচার্য্যলক্ষণং পরিক্ষরোতি" এই কথা ব্লিয়া, ঐ লক্ষ্পের ব্যাখ্যা করিতে আর্ক্স ইন্ধনকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্র বলা বাইতে পারে বে, গঙ্গেশ

সেখানে নিজ সিদ্ধান্তানুসারেই আচার্য্যাক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন এবং সেখানে চরম লক্ষণে আর্দ্র ইদ্ধনসভূত বহ্নিকেই তিনি উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রুক্ষেণের ব্যাখ্যাত ঐ চরমব্যান্তি-লক্ষণানুসারেই উদয়ন সাধ্যব্যাপ্য পদার্থকেই স্থগত ব্যাপ্তিধর্মের হেতৃতে আরোপজনক বলিয়া উপাধি বলিতেন, ইহা ( "অত এবচতৃইয়ে"র দীধিতিতে ) রবুনাথ শিরোমণিও বলিয়াছেন। কিন্তু সাধ্যের বিশ্বমব্যাপ্ত পদার্থও বে উপাধি হইবে, এ বিষয়ে গঙ্গেশের যুক্তি এবং গজেশতনয় বর্দ্ধমানের সামঞ্জন্ত বিশ্বান এবং উপাধিবিভাগে গজেশের প্রদর্শিত উদাহরণ, এগুলিও নৈয়ায়িক স্থাগণের চিন্তা করা উচিত। যাহাতে বিক্লদ্ধ মতের সামঞ্জন্ত হয়, তাৎপর্য্য কয়না করিয়া তাহা করাই কি উচিত নহে ?

কোন কোন আচার্য্যের মতে উপাধি পদার্থ নিজের অভাবরূপ হেতুর দারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অহুমাপক হইরাই অনুমানের দূষক হয়। অর্থাৎ উপ।ধি পদার্থ হেতুতে "সৎপ্রতিপক্ষ" নামক দোষের উদ্ভাবক, উহাই তাহার দূষকতা। ধেমন বহ্নিহেতুক ধ্মের অনুমানস্থলে ( ধ্মবান্ বহ্নেঃ ) আর্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধি ধুন সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ, স্থতরাং উহার অভাব থাকিলে সেখানে উহার ঝাপ্য ধ্মের অভাব থাকিবেই। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে, দেখানে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অন্তাব অবশ্রই থাকে। তাহা হইলে ব্যাপক পদার্থের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবকে অমুমান করা যায়। আর্দ্র ইন্ধনের অভাবকে হেতুদ্ধপে প্রহণ করিয়া, ধুমের অভাব অনুমানের দারা বুঝিলে আর দেখানে ধূমের অনুমান হইতে পারে না। এইক্লপে উপাধি পদার্থ হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষরূপ দোষের উদ্ভাবক হইয়া অনুমান দূষিত করে। এই মতাবলম্বীরা বলিয়াছেন যে, উপাধির সামান্ত লক্ষণে হেতুর অব্যাপক এই কথা বলা নিশুয়োজন, উহা বলাও কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুষকতাবশতঃ কোন স্থলে হেতুপদার্থের ব্যাপক পদার্থও উপাধি হয়। যেমন করকাতে কঠিন সংযোগকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, কেহ পৃথিবীত্বের অমুমান করিতে গেলে ( করকা পৃথিবী কঠিন-সংযোগাৎ ) অনুষ্ণাশীতম্পর্শ উপাধি হয়। করকা জলপদার্থ, উহা ক্ষিতি নহে; স্নভরাং উহাতে কঠিন-সংযোগরূপ হেতু পদার্থ নাই, অমুফাশীতস্পর্শও নাই, জ্বপদার্থে ভাহা থাকে না। অনুমানের পূর্ব্বে উহা জ্বপদার্থ, ইহা নিশ্চয় না থাকিলেও অনুষ্ণা-শীতম্পর্শ যে উহাতে নাই ( শীতম্পর্শ ই আছে ), ইহা নিশ্চিত আছে। কঠিন-সংযোগ বেশ্বানে ষেখানে থাকে, দেখানে অর্থাৎ পৃথিবী মাত্রেই অমুষ্ণাশীতস্পর্শ থাকার, উহা কঠিন-সংযোগরূপ হেতু-পদার্থের ব্যাপক পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও উহা পৃথিবীত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপক পুদার্থ বলিয়া, ঐ ব্যাপক পদার্থ অনুষ্ণাশীতস্পর্শের অভাব করকাতে নিশ্চিত হওয়ায়, উহা করকাতে পৃথিবীত্বরূপ-ৰাাপ্য পদার্থের অভাবের অনুমাপক হয়। তাহা করকাতে পৃথিবীত্বের অনুমানকে বাধা দিবার প্রয়োজক হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধনের ন্তায় এই স্থলে অমুকাশীতস্পর্শও যুখন নিজের অভাবের দারা করকাতে পৃথিবীদ্বরূপ সাধ্যের অভাবের অনুমাপক হইয়া সংপ্রতিপক্ষ নামক দোষের অনুষাপক হয়, তথন ঐ স্থলে অনুষ্ণাশীতম্পর্শ কঠিন-সংযোগরূপ হেতুর ব্যাপক পদার্থ হুইয়াও উপাধি হইবে। এই মতে ষেখানে পক্ষে হেতুপদার্থ নাই, সেই স্থলেই হেতুর ব্যাপক হইরাও

সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ উপাধি হয়। সর্বত্ত উপাধিস্থলে যখন হেস্থান্তাসরূপ দোবাস্তর থাকিবেই, তথন উপাধির সহিত দোষান্তরের সান্ধর্য্য সকলেরই স্বীকৃত। তত্ত্বিস্তামণিকার গঙ্গেশ পূর্ব্বোক্ত ক্লপে এই মতের উরেধ করিয়াছেন, কিন্তু উপাধির দূষকতা-বীজ নিরপণে "সৎপ্রতিপক্ষ"রূপ **দোষের অন্ন**মাপ**ক** হইরাই উপাধি দূষক হয়, এই মত গ্রহণ করেন নাই, তিনি ঐ মতের র্প্র তবাদই করিয়াছেন। গঙ্গেশের পুত্র বর্জমান স্থায়কুস্থমাঞ্জলিপ্রকাশে বহু মতের উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিয়া, শেষে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন,—এই মতের প্রতিবাদ করেন নাই। বর্দ্ধমান সর্বনেবে গঙ্গেশের মতেরও উল্লেখ করিয়া তাহারও প্রতিবাদ করেন নাই। **পূর্বোক্ত মতে অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ** উপাধি হইতে পারে না । কারণ, পর্বতে বহ্নির অনুমানে পর্বতের ভেদ উপাধি বলিলে, ঐ পর্বত ভেদের অভাব পর্বতন্ত পর্বতে বহ্নির অভাবের অনুমাপক হইতে পারে না। ´ পর্ব্বতত্ব হেতুর দারা পর্বতে বহ্নির অভাবের অহুমানে ঐ পর্ব্বতভেদ্ই আবার উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। স্থতরাং সেই পর্ব্বতন্তেদের অভাব পর্ব্বতত্ব হারা আবার পর্বতে বহ্নির অভাবরূপ সাধ্যের অভাব যে বহ্নি, তাহারই অনুমাপক হুইরা উহা স্বব্যাঘাতক হইয়া পড়ে। স্থতরাং যাহার অভাবের দারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমান হয়, ভাহা উপাধি, এইক্লপ সিদ্ধান্তে অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হওয়া অসম্ভব । বেধানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, সেই বাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে। কার**ু**, শেখানে ঐ উপাধির অভাবের হারা পক্ষে যে সাধ্যাভাব বুঝান হইবে, তাহা পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ। সেখানে প্রমাণদিদ্ধ সাধ্যভাবকেই প্রতিবাদী ঐ উপাধির উল্লেখ করিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন। বস্ততঃ গঙ্গেশ ব্যভিচারের অমুমাপকরূপেই উপাবিকে দুষক বলিলেও স্থলবিশেষে সংপ্রতি**পক্ষের** এবং স্থলবিশেষে বাধের অনুমাপকরূপেও উপাধি দূষক হইয়া থাকে। গঙ্গেশের ন্যুনতা পরিহারের ব্দস্ত টীকাকার রঘুনাথ শেষে তাহাও বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত উপাধি দিবিধ; — সন্দিশ্ব এবং নিশ্চিত। বে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং কেতৃর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, তাহা "নিশ্চিত" উপাধি। বেমন পূর্ব্বোক্ত বহিংহতৃক গ্রের্ম অমুমান স্থলে (ধুমবান বহুং:) আর্দ্র ইন্ধনসন্ত্ত বহুং প্রভৃতি। বে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অধবা হৈতৃর অব্যাপকত্ব অধবা ঐ উত্তঃই সন্দিশ্ব, তাহা "সন্দিশ্ব" উপাধি। গলেশ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ বলিরাছেন বে, মির্নাতনরত্বকে হেতৃরপে প্রহণ করিয়া, মির্নার ভাবী পূত্রে শ্রামন্তব্ব অমুমান করিতে গেলে সেখানে "শাকপাকজক্তব" সন্দিশ্ব উপাধি হইবেঁ। কথাটা এই বে, মির্নান নামে কোন জীর সবগুলি পূত্রই কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া যদি কেহ পর্ত্তিণী মিত্রার ভাবী প্রেকে অধবা বিদেশজাত মিত্রার নব পূত্রের সংবাদ পাইয়া, সেই পূত্রকে পক্ষরপে প্রহণ করতঃ অমুমান করেন বে, "সেই পূত্র ক্ষবর্ণ" (স শ্রামো মির্নাতনরত্বাৎ) অর্থাৎ মিত্রার পূত্র হইলেই সে কৃষ্ণবর্ণ হইবে, এইরপ সংস্কারমূলক ব্যাপ্তি শ্বরণ করিয়া মিত্রাতনয়ন্তক্বই হেতৃরূপে প্রহণ করতঃ মিত্রার সেই পূত্রে যদি শ্রামন্তের অমুমান করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন বে, মিত্রার সমস্ত পূত্রই কৃষ্ণবর্ণ হইবে, ইহা নিশ্চর করা মান্ত্রনা, শাক্ত, শাক্ত

করিলে ঐ শাকের পরিপাকজন্তও সন্তানের স্থামবর্ণ হয়, ইহা চিকিৎসাশারোর দারা বানী 🗱 । मिर्जात शृक्षकां जन्मानशन स्व भाक स्वक्रानत करनहें भामवर्व हम नाहे, हेरी निक्ये 🖏 ধার না। বদি শাক ভক্ষণের ফলেই মিত্রার পূর্বজাত সন্তানগুলি ভামবর্ণ হইরা থাকে, **অহা হই**লে মিত্রার পুত্রমাত্রই শ্রামবর্ণ হইবে, এইক্রপ নিশ্চর করা বার না। শাক <del>ভর্ম</del> ৰী করিলে মিত্রার গৌরবর্ণ পুত্রও হইতে পারে। স্ততরাং মিত্রাতনয়ত্ব ভামত্বের <del>অহুমানে</del> ্ৰেষ্টু হইতে পারে না। উহাতে শাকপাকজক্তত্ব সন্দিশ্ব উপাধি। পূর্ব্বোক্ত স্থলে <mark>শিত্রাক্তনয়ই</mark> হৈতৃরপে গৃহীত হইয়াছে; **ভা**মত্ব সাধ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। মিত্রার ভামবর্ণ **প্**রাণ্ মিত্রার ভক্ষিত শাকের পরিপাকজন্ত কি না, ইহা সন্দিশ্ব। স্থতরাং শাকপরিপাকজ<del>ন্তর</del> 🗳 স্থলে পর্যাবসিত্ত সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দিগ্ধ। যদিও উহা সামাস্ততঃ স্থামৰস্ক্রপ সাধ্যের বাপিক নহে, ইহা নিশ্চিত। কারণ, কাক, কোকিল প্রভৃতিতেও শ্রামন্থ পাছে, ভাষাতে শাকপরিপাকজন্তব নাই, ইহা নিশ্চিত। তথাপি ঐ স্থলে মিত্রাতনম্বরূপ হেতু ধারী পক্ষধর্ম, সেই পক্ষধর্মবিশিষ্ট সাধ্য বে শ্রামত্ব অর্গাৎ নিত্রাতনয়গত স্থামত্ব, তাহাই ঐ স্থলে পর্ব্যবসিত সাধ্য। তাহা কেবল মিত্রার পুত্রগণেই আছে, সেই সমস্ত পুত্রেই শাকপরিপাকবস্তম্ব আছে কি না, ইহা সন্দিগ্ধ বলিয়া উহাতে পৰ্যাব্সিত সাধ্যের ব্যাপকত্ব সন্দিগ্ধ । গঙ্গেশ পৰ্যাব্সিত সাধ্য ষেরপ বৰিয়াছেন, তাহাতেও এখানে হেতুবিশিষ্ট সাধ্যকে পর্যাবসিত সাধ্যরূপে **গ্রহণ করিয়**ি সন্দিশ্ব উপাধির লক্ষ্ণ বুঝা যায়। এবং এখানে শাক্পরিপাক্জন্তত্ব মিত্রাতনয়ত্বরপ হৈতুর অব্যাপক কি না, ইহাও সন্দিশ্ধ। মিত্রার পুত্রগুলি সবই যদি মিত্রার ভক্ষিত শাকের পরিপাকবশতক্রে শ্রামবর্ণ হইয়া জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ শাকপরিপাকজক্তম মিত্রাতনয়ত্বের ব্যাপক পদার্থ ই হয়। কিন্তু তাহা বথন সন্দিশ্ব, তথন ঐ শাকপরিপাকজন্তব মিত্রাতনীয়ত্ত্বপ হেতুর **অন্যাপক,** কি ব্যাপক, এইরপ সংশরবশত: পূর্ব্বোক্ত অমুমানে শাকপরিপাকজন্তম সন্দিশ্ব উপাধি।

ু পূর্বোক্ত নিশ্চিত উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিসরনিশ্চর জন্মার, এই বস্তু তাহাকে বলে বিশ্চিত উপাধি এবং সন্দিয় উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিসর সংশ্ব জন্মার, এই বস্তু তাহাকে বল সন্দিয় উপাধি। সন্দিয় উপাধি হেতুতে সাধ্য ব্যক্তিসর সংশ্বের প্রধােকক কিরুপে হুইকে,

<sup>া</sup> ভব্দিভানপিকার গলেশ এইরপ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু টাকাকারপণ ইহার কোন প্রমাণ প্রকাশ করেন বাইন ব্যক্তসংহিতার শারীর স্থানের দিতীয় অখ্যারে দেহের কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ধের কারণ বর্ণিত আছে। "কর্ম কেনাবাছে সর্বর্ধনার প্রত্যাই হালি সম্পর্ভ প্রস্তর। সেখানে পরে সভাস্তররূপে বলা ইইয়াছে বে, "বালুস বর্ণ-মাধ্যমন্শলেকতে গর্ভিশী, তাদুগ বর্ণপ্রশন্ধন ভবতীত্যেকে ভাবস্তে"। গর্ভিশী বেরপ বর্ণবিশিষ্ট আহার কেনা করেন, ক্রেইরণ বর্ণবিশিষ্ট সন্থান প্রস্কান প্রবর্ধনার ভবতীত্যেকে ভাবস্তে"। গর্ভিশী বেরপ করিলে ক্রম্নত সন্থান ভাবন্ধ ক্রিক্ত পারে। পরস্ক তিনিংসাশালে পারিভাবিক "লাক" শক্ষের প্রয়োগ ইইয়াছে। কল-পূলাদি ভেবে শাক্ষ ক্রিক্ত পারে। পরস্ক তিনিংসাশালে পারিভাবিক "লাক" শক্ষের প্রয়োগ ইইয়াছে। কল-পূলাদি ভেবে শাক্ষ ক্রিক্তি। "শাক্ষ চতুর্বিছে। তাহা ইইলে গলেশ বে-কোন শাক্ষিণেবকে শাক্ষ শক্ষের দারা প্রহণ ক্রিক্তি।

ক্রমা ক্রিতে পারেন। গলেশ "শাকাল্যবির্গারিশতিকত্বং" এই কথা বলিয়া, আদি প্রস্কর দারা শাক্ষ ক্রিক্তি ক্রমিন্তের আহ্যিক্তেও প্রহণ ক্রিয়াছেন।

প্রতম্বরে (উপাধিবিভাগের দীধিভিতে) রবুনাথ শিরোমণি প্রথমে একটি মতের উল্লেখ ক্রিয়াছেন যে, ব্যাপ্য পদার্থের সংশয় ব্যাপক পদার্থের সংশরের কারণ হয়। যেমন ধুম বহিন্দর ব্যাপ্য পদার্থ, বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ। বেখানে বহ্নি বা তাহার অভাবের নিশ্চয়রূপ বিশেষ দর্শন নাই, সেই স্থলে পর্ব্যতাদি স্থানে ধৃমের সংশয় হইলে তজ্জন্ত বহ্নির সংশয় জন্মে। যদিও ধূম না থাকিলেও সেখানে বহিং ঋকিতে পারে, কিন্ত যখন বহিং দেখা যায় না, বহিন্ন অনুমাপক ধূমও সেধানে সন্দিয়, তখন এখানে বহি আছে কি না, এইক্লপ সংশয় জহভবসিদ্ধ। সংশবের সাধারণ কারণ থাকিলে পুর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাপ্য পদার্থের সংশবরূপ বিশেষ কারণজন্ম তাহার ব্যাপক পদার্থের সংশয় জন্ম। এই মতবাদীরা বলিয়াছেন যে, সংশরস্থতে (১ অঃ, ২০ স্থতে) এই প্রকার বিশেষ সংশয় কবিত না হইলেও ঐ স্তত্ত প্রদর্শন মাত্র। উহার দারা এই প্রকার সংশয়ও বুঝিতে হইবে। অথবা সেই স্থুক্তস্থ ্চি" শব্দের অন্তক্ত সমূচ্চর অর্থ। ব্যাপ্য সংশর জন্ত ব্যাপকের সংশর বাহা এই স্বত্তে অনুক্ত, তাহা ঐ "চ" শব্দের দারা মহর্ষি স্থতনা করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখনাথ রবুনাথের ক্রিউ এই মতান্থগারে সংশয়স্থত্তের বৃত্তির শেষে এই মতটিও বলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ পুর্বোক্ত মুক্ত সমর্থন করিয়া, শেষে ঐক্লপ সংশয়বিশেষের কারণ বিষয়ে নব্যমত এবং তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি সম্প্রদায়ের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যাপ্য সংশন্ন ব্যাপক সংশন্ত্রের কারণ হইলে বেখানে উপাধি পদার্থটি সাধ্যব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু উহা হেতুর অব্যাপক কি না, ইহা সন্দিগ্ধ, সেই হলে উপাধি পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্বসংশ্ব হুইলে হেতৃপনার্থে সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধি পদার্থের ব্যভিচার-সংশয় জন্মিবে। কারণ, উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক হইলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যভিচারী হইবেই। স্থভরাং উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক কি না, এইরূপ সংশব্ধ হলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যক্তিচারী কি না, ब्बहेब्रथ मः मंब्र इहेरत । जेथाबि भनार्थ है मर्खब्बेंहे मारधात्र ग्राथक भनार्थ । माधाग्राभक के जेशाबि পদার্থের ব্যভিচার সংশয় হইলে ভজ্জন্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচাব সংশয় জন্মিবে। সাব্যের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচার বে যে পদার্থে থাকে, সেই সেই পদার্থে সাধ্যের ব্যভিচার শ্বস্তুই থাকে, হুভরাং সাধ্যের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচার সাধ্যের ব্যভিচারের ব্যাপ্য পদার্থ। 🗳 আপা পদার্থের সংশব জন্ত ব্যাপক পদার্থের পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশব জন্মিবে। এইরূপ দেখানে উপাধি প্লার্থ হেতুর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দিন্ধ, সেখানে ৰ্ম্মাৎ ঐ প্ৰকার সন্দিয় উপাধি স্থলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপক সেই উপাধির ব্যাপ্টছ সংশ্রম্ভ ক্ষমে। কারণ, উপাধি পদার্থ সাথ্যের আপক হইলে সাধ্য তাহার আপ্য হয়। স্কুতরাং উপাধি পদার্থ সাধ্যের বাংগক 🏟 না, এইরূপ সংশর স্থলে সাধ্য ঐ উপাধি পদার্থের ব্যাপ্য কি না, এইপ্রকার সংশব্ধ জলো। ভাহার কলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্ব সংশর জন্মিবে। বে বে পদার্থ হৈতুর অব্যাপক পদার্থের ব্যাপ্য, ভাষারা সমস্তই হেতুর অব্যাপক পদার্থ হইয়া থাকে। সুভরাং পুর্বোক ছলে সাধ্য পদার্থে হেতুর জ্ব্যাপকত্ব সংশয়ও ব্যাপ্য পদার্থের সংশয়জন্ধ ব্যাপক প্রদার্থের কংশ্র

্রিউইরপ সংশয় স্থলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্যতা সংশয়ও অবশ্র জন্মিবে। সন্দিশ্ধ উপাধির পূর্ব্বোক্ত উদাহরণস্থলে মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতুতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চরমে শ্রামত্বরূপ সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় জন্মিয়া থাকে।

এই সকল কথা ভালরূপে ব্বিতে হইলে ব্যাপক, ব্যাপ্যা, ব্যভিচারী ইন্তাদি অনেক পদার্থে বিশেষরূপে বৃংপন্ন হওরা আবশুক। প্রথমীন বাল্যনি অমনান-লক্ষণস্ত্র ও অবন্ধবপ্রকরণ এবং হেদ্বাভাসপ্রকরণে যে সকল কথা বলা ইইন্নাছে, তাহা বিশেষরূপে স্বরণ রাখিতে ইইবে। অমুমান-এবং তাহার প্রামাণ্য ব্বিতে ইইলে পুর্বোক্ত উপাধি পদার্থ এবং তাহার দ্বকতা বিশেষরূপে বৃবা আবশুক। নব্য নৈরান্নিক গবেশ প্রভৃতি এ বিষয়ে বহু মত ও বহু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত মত ও বিচারের প্রকাশ এখানে সমস্তব। পূর্বোক্ত উপাধি পদার্থ না ব্বিলে হেতৃপদার্থ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্য কি না, ইহা নিশ্চর করা বার না। উপাধি পদার্থের জ্ঞান হইলে হেতৃতে সাধ্য-ধর্মের ব্যভিচার জ্ঞান হয়। স্থতরাং সেখানে হেতৃতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চর না হওরার অমুমিতি ইইতে পারে না। এই জন্ত ভারাচার্য্যগণ উপাধি পদার্থের সবিশেষ নিরূপণ করিয়া গিরাছেন। উহা গরেশ প্রভৃতি নব্য নৈরান্তিকগণের অভিনব বৃথা বাগ্জাল নছে। উন্মনাচার্য্যও এই উপাধির নিরূপণ করিয়া গিরাছেন। প্রমান্ বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যাক্তার ক্লার সাংখ্যতত্ত্বকৌষ্দীতেও ব্যাপ্য কাহাকে বলে, ইহা বলিতে পূর্বোক্ত সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত, এই বিবিধ উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন'।

এখন চার্লাকের কথা বুনিতে হইবে। চার্লাক প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, যে হেতুতে উপাধি আছে, তাহা সাধ্যের ব্যভিচারী; যে হেতুতে উপাধি নাই, তাহাই সাধ্যের অব্যভিচারী বা ব্যাপ্য। তাদৃশ হেতুই সাধ্যের সাধক হয়, ইহাই বখন অনুমান প্রামাণ্যবাদীদিসের সিদ্ধান্ত, তখন উপাধি নাই, ইহা নিশ্চিত না হইলে সাধ্যমাধক হেতু নিশ্চির অসন্তব, ইহা তাঁহাদিসেরও স্বীকার্য়। কিন্তু ঐ উপাধির অভাব নিশ্চির কোনরপেই হইতে পারে না। কোধার উপাধি আছে বা নাই, ইহা কিরুপে তাঁহারা নিশ্চির করিবেন ? উপাধি বখন দেখিতে পাইতেছি না, তখন তাহা নাই, এ কথা তাহারা বিনতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহারা আমাদিসের স্কার অনুপ্রক্রিমান্তকেই অভাবের প্রাহক বলেন না। তাঁহাদিসের মতে বখন প্রত্যক্ষের অবোগ্য পদার্থও অনেক আছে, তখন ঐক্রপ অভীক্রির উপাধিও সর্বাত্র থাকিতে পারে। অনুপ্রক্রিমান্তই অভাবের প্রাহক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নাই করিবেই তাহার অভাব বুরা যায়, আমাদিসের এই মত বঙ্গন করিবে, তাঁহাদিসেরও অনুমানশান্তে তাহার অভাব বুরা যায়, আমাদিসের এই মত বঙ্গন করিবে, তাঁহাদিসেরও অনুমানশান্তে উপাধির করাব বুরা যায়, আমাদিসের এই মত বঙ্গন করিবে, তাঁহাদিসেরও অনুমানশান্তে উপাধির করাব বুরা যায়, আমাদিসের এই মত বঙ্গন করিবে, তাঁহাদিসেরও অনুমানশান্তে উপাধির করাব বুরা যায়, আমাদিসের বারা উপাধির অভাব নিশ্চম করিতে গেলেও ঐ অনুমানের হুত্তেও উপাধির অভাব বিশ্চম করা অনুমানের হারা উপাধির অভাব নিশ্চম করিতে গেলেও ঐ অনুমানের হেতুতেও উপাধির অভাব নিশ্চম নাই। তত্ত্বপ তাহার অভাব নিশ্চমও নাই।

কর্মান করিবে সা। ফ্রাকথিও থাকিতে পারে। তাদৃশ প্রাধের অভাব নিশ্চম প্রত্তক্রম হারা

করেবা করিবির উপাধি প্রার্থও থাকিতে পারে। তাদৃশ প্রার্থর অভাব নিশ্চম প্রত্তক্রম হারা

করেবা করিবির উপাধি প্রার্থও থাকিতে পারে। তাদৃশ প্রার্থর অভাব নিশ্চম প্রত্তক্রম হারা

 <sup>।</sup> पंकिल्मगातानिक्रणां प्रितिकानकरनेन वर्षक्रांक्य क्रिक्स गांगार ।—नार्याक्क्स्क्रोक्ती ।

হর না; পূর্ব্বাক্ত যুক্তিতে অন্নমানের ঘারাও হর না। অন্ত প্রমাণও অন্নমানাপেক বলিরা তাহার ঘারাও হইতে পারে না। এইরপ হইলে উপাধি বিষয়ে সংশরই জন্ম। ধৃম হেতুর ঘারা বহ্নির অন্নমান হলে এই ধ্ম হেতু সোপাধি কি না, এইরপ সংশর অবক্তই হইবে, তাহার নিবৃত্তি হওয়ার উপায় নাই। কারণ, ঐ সংশরের নিবর্ত্তক উপাধিনিক্তর যেমন ঐ হতন নাই, জক্রপ উহার নিবর্ত্তক উপাধির অভাব নিক্তরও ঐ হলে নাই; পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে তাহা হইতেই পারে না। স্কতরাং সর্ব্বাক্ত উপাধির সংশর্বক্তঃ ব্যক্তিচারের সংশরই হইবে। তাহা হইলে ব্যাপ্তিনিক্তর হইতেই পারিবে না। স্কতরাং অন্নমানের প্রামাণ্য হাপন একেবারেই অসম্ভব। স্থলভাবে চিষ্কা করিবেও বুবা যার বে, হেতুতে ব্যক্তিচার-সংশর অনিবার্য। কারণ, ধৃম থাকিলেই যে সেখানে বহ্নি থাকিবেই, ধৃমে বহ্নির প্ররপ নিরত সম্বন্ধ আছে, ইহা নিক্তর করা যার না। অনস্ক দেশ ও অনস্ক কালে ঐ নিরমের ভঙ্গ বে কোন দেশে কোন কালেই নাই, কালক্রমে কোন দেশে বৃষ্ক আছে, কিন্তু বহ্নি নাই, ইহা যে দেখা যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? সর্ব্বকালে ও সর্ব্বনেশে যখন কেইই উহা দেখে নাই, উহা যে দেখা যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? সর্ব্বকালে ও সর্ব্বনেশ ফল কনিবার্য্য ঐ ব্যক্তিচারশক্ষাক্তর প্রমান হারা অনুনার্য্য ঐ ব্যক্তিচারশক্ষাক্তর। প্রমানের প্রামাণ্য স্থাপন অসম্ভব। প্রতিভার অবতার, মহানৈরার্থিক উদ্যন্টার্য্য চার্ব্বাকের এই প্রতিবাদের উত্তরে বলিরাছেন,—

শিকা চেদমুমাংস্ত্যেব ন চেচ্ছকা ভতন্তরাং।

ব্যাবাতাবধিরাশকা ভর্ক: শকাবধির্মাত: ॥"—স্ভায়কুসুমাঞ্চলি। ৩: १।

অর্থাৎ যদি শবা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চরই অমুমান আছে। অর্থাৎ তাহা ইইলে অমুমানপ্রমাণ অবশ্র বীকার্য। আর যদি শবা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সংশর না থাকে, তাহা ইইলে ত
স্থতরাং অমুমান আছে। অর্থাৎ তাহা ইইলে ত অমুমানের প্রামাণ্য-কলের চার্বাক্তাক্ত হেতুই
থাকিবে না। উদরনের উত্তর এই বে, চার্বাক্ত যে তাবী দেশ ও কালকে আশ্রর করিরা সর্বাক্ত
অমুমানের হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিচার সংশর বিলয়ছেন, সেই তাবী দেশ ও কাল ত তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে? তবে তিনি তাহা আশ্রর করিরা সংশর করিবেন কিরপে? তাহার নিম্ম মছে
বখন প্রত্যক্ষ তির কোন প্রথাণই নাই, তখন তাবী দেশ ও কাল তাহার অপ্রত্যক্ষ বলিরা তাহার
মতে উহা অলীক, স্থতরাং উহা আশ্রর করিরা সর্বাক্ত হেতুতে ব্যক্তিচার সংশরের কথা তিনি
ব্যক্তিই পারেন না। তাহা বলিতে গেলে ঐ তাবী দেশ ও কাল তাহাকে অবশ্র মানিতে হইবে;
তাহার অক্ত অমুমানপ্রমাণও মানিতে হইবে। অমুমানপ্রমাণের ঘারাই তাবী দেশ কাল নির্ণয়পূর্বাক আহাকে আশ্রর করিরা পূর্বোক্তপ্রকার শব্রা বা সংশর করিতে হইবে। তাহা হইলে
বে শব্যার সাহাব্যে চার্বাক অমুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করিবেন, সেই শব্রা অমুমানপ্রমাণ ব্যক্তীত
অসন্তব। স্থতরাং শব্রা করিতে হইলে চার্বাক্রেও অমুমানপ্রমাণ অবশ্র স্বীকার্য। শব্রা না
ইইলে ত অমুমান স্বীকারের কোন বাধকই নাই। ফল কথা চার্বাক অমুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন
করিতে পূর্বোক্ত উপাধির শব্রা করিরা হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিচার সংশ্রর করিকতে সেলে অব্বান্ধ

সংশাৰণে ঐ সংশয় করিতে সেলে ভাবী দেশ-কাণ প্রস্তৃতি এমন অনেক পদার্থ উহিত্তে ক্ষান্ত মানিতে হইবে, বাহা অমুমান-প্রমাণ ব্যতীত তিনি সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। স্থতগ্যং ক্ষান্তাক্ত যে শঙ্কা অমুমানপ্রমাণ ব্যতীত জনিতেই পাঃে না, তাহা অমুমানপ্রমাণের ব্যাঘাতক-ক্ষাণে চার্বাক বলিতেই পারেন না।

স্ক্রান্থী বলিতে পারেন বে, চার্কাক ভাবী দেশ-কাল প্রভৃতিকে সম্ভাবনা করিয়া, সেই
সম্ভাবিত দেশকালাদির আপ্রয়পূর্বক হেড়তে সাধ্যের ব্যভিচার সংশরের কথা বলিতে পারেন।
ভাষাতে চার্কাকের ভাবী দেশকালাদির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবশ্রক নাই, চার্কাকের মতে ভাষা
সম্ভবিও নহে। অন্ত সম্প্রদায়ের অন্ত্রমিভিকে চার্কাক সম্ভাবনারপ জ্ঞানই বলিয়া থাকেন। ধুম্
ক্রিমার বিহুর সম্ভাবনা করিয়াই লোকে বহ্নির আনর্রনাদি কার্ব্যে প্রবৃত্ত হর, ইহাই চার্কাকের
ক্রিমাত্ত। এইরূপ ভাবী দেশকালাদির সম্ভাবনার সাহাব্যেই চার্কাক পূর্বোক্ত প্রকার সংশয়
স্বার, ইহা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ চার্কাক তাহাই বলিয়াছেন।

এভছন্তরে বুরিতে হইবে যে, সন্তাবনাও সংশন্ধবিশেষ। ভারী দেশকানাদির সন্তাবনাক্রপ সংশব্ন করিতে হইলে তাহার কারণ আবশুক। সংশব্দের বিষয়-পদার্থ কি, তাহা পূর্বে দেখালে ্ৰানা আবশ্ৰক। ধুম দেধিলে চাৰ্কাক বহুন বিষয়ে বে সম্ভাবনা করেন, তাহাতে পূৰ্বের তাঁহার ৰ্ম্বিবিষয়ক প্ৰত্যক্ষ ছিল, ইছা তাঁহায়ও স্বীকাৰ্য্য। তিনি কোন দিন কোন স্থানে ব'হ ৰা ্দেখিলে স্থানান্তরে ধুম দেখিয়া উহার সম্ভাবনা করিতে পারিতেন না । তাহা হইলে ইহা চার্কাকেরও অবস্তু স্বীকার্য্য বে, সম্ভাব্যমান বিষয়ের নিশ্চয়াম্বক জ্ঞান পূর্ব্বে কোন স্থানেই না জন্মিলে ভৰিবৰে একটা সংস্থার জন্মিতে পারে না। সংস্থার না জন্মিলে তদিবরে শ্বরণ হওয়া অসম্ভব। সংশ্রের পূর্বে সন্দিহুমান পদার্থ অর্থাৎ বাহাকে সংশ্রের কোট বলে, তাহার স্বরণ অবেশুক। आदन, উহা সংশ্রমাত্রেই কারণ। ধুম দেখিয়াও যদি যে কোন কারণে চার্রাকের বহি পদার্বের ना इन, छारा रहेरन राभारन कि ठाउँसारकत विरू विषय कान थाकांत्र मः नत रहेता थारक है ৰাহারই হয় না। স্থতরাং সংশয়ের পূর্বে সন্দিহ্নমান পদার্বের স্বরণ আবশুক, ইহা সকলেরই 🛴। - जहां हरेल मःभवमात्वरे मन्निस्मान भनार्थत्र न्वद्भगत वस जिनस्य भूत्वं 🔉 त्यांन নিশ্চরাত্মক অন্তর্ভুতি আবশুক। কারণ, সরশমাত্রই সংবা<del>র এয়। নিশ্চর বাতীত ব</del> ় ৰুদ্মিতে পারে না। ফল কথা, সম্ভাবনা করিতে হইলে অক্তর পূর্বে সেই সম্ভাব্যমান ৰ্ষ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আৰম্ভক। চাৰ্কাক ভাবী দৈশকালাদিবিষয়ক যে সম্ভাবনা 🛶 ভাহাতে ঐ দেশকালাদিবিব্যক নিশ্চয়ান্ত্ৰক জ্ঞান বাহা আবশ্ৰক, বাহা পূৰ্বে জন্মিয়া সংকার জন্মাইবে, পরে তাহার ছারা সংশবের পূর্বে তছিষরে সংশব্দনক স্মরুল प्रिंहे निक्तांश्वक खान डाहात्र मरू कमखर । जार्काक खाडाक खित खाना मात्मन ना र ্রেশকালাদির প্রভাক অসম্ভব। স্কুতরাং ঐ দেশকালাদির নিশ্চরাত্মক জ্ঞান ভাঁহা<del>র স্কুডে</del> পারে না, ফুডরাং তাঁহার মতে ভারী দেশকাগাদিবিষয়ক সম্ভাবনা আনও জুসিয়ে

পুৰ্বোক্ত কথায় চাৰ্কাক যদি বলেন যে, ভাবী দেশকালাদিবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের স্ক্র অনুষীনাদি প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবগুকতা নাই। কারণ, দ্রবাস্থরণ সামান্ত ধর্মের কোন দ্রব্যে নৌকিক প্রত্যক্ষরন্ত ( সামান্তলক্ষণা প্রত্যাসন্তি মন্ত্র ) সকল দ্রব্যেরই অনৌকিক এতাক্ষ হয়, ইহা অমুমানপ্রমাণ্যবাদীদিগের স্বীকার্য্য। তাহা হইলে দ্রব্যত্তরূপে ভারী দেশকাণাদিও পুর্কোক্ত অলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায়, সে সকল পদার্থ নিশ্চিতই আছে। সামান্ত ধর্মের জানজন্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে, অমুমানপ্রামাণ্যবাদীরা ধূমত্বরূপে ধূমমাত্তে বহ্নির ষ্যাগুনিশ্চয় করিতে পারেন না। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি স্থানে পূর্বেষ যে ধুন প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে বহুির ব্যাগ্রিনিশ্চর হইতে পারিলেও, সে ধুম পর্বতাদিতে থাকে না। পর্বতাদিতে যে ধূম দেখিয়া বহ্নির অমুমান হয় তাহা পূর্বের পাকশালা প্রভৃতি হানে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিস্কুদ্ কালে ) প্রত্যক্ষ নহে। স্থতগং সেই ধুমে তথন বহুির ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব। যদি বলা যাই বে, কোন এক স্থানে কোন পুন দেখিয়াই তথম পুনস্কল্প সামান্ত ধর্মের জ্ঞানজন্ত পুনমাত্রের এক-প্রকার অলোফিক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে তথন তাদুশ প্রত্যক্ষের বিষয় ধুমনাত্তে বঞ্চিয় ব্যাপ্তিনিশ্চর হইতে পারে তত্তিস্তামণিকার গঙ্গেশ প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিরীছেন মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে দ্রব্যত্বরূপ সামান্ত ধর্মের জ্ঞানজন্ত যথন দ্রব্যমাত্রেরই অলোকিক প্রভাক্ষ হয়, তখন ভাবী দেশকালাদি দ্রব্যেরও ঐ অনৌকিক প্রভাক্ষ হইবে। তাহা হইকে আর উহা অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত বলা বায় না।

এতহন্তরে বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে, তাহারই **ঐ**রপ অলৌ**কিক প্রত্যক্ষ্** হইতে পারে। চার্কাকের মতে ভাবী দেশ-কালাদি পদার্থ কোন প্রমাণ-সিদ্ধ ? চার্কাক অনুসানারি প্রমাণ মানেন না, স্কুতরাং কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ঘারাই তাঁহাকে বস্তুসিদ্ধি করিছে হুইবে खादी (क्य-कार्गापित कोकिक প্রভাক অসম্ভব। চার্কাক যদি বলেন যে, দ্রব্যন্থরূপ সামান্ত ধর্মের ক্ষানজন্ত পূর্বোক্ত প্রকার অন্মেকিক প্রভাক্ষ আমি মানি, উহার দারাই ভাবী দেশ-কালাদি ক্রব্য পদার্থ আমার মতেও সিদ্ধ হয়, তাহা হুইলে নৈয়ায়িক-সম্মত ঈশ্বররপ দ্রাব্য পদার্থ ই বা কেন চার্কাকের মতে পূর্বোক প্রকার জলোকিক প্রত্যক্ষের ঘারা সিদ্ধ হইবেন না ? যদি বল বে, ক্ষমর অনীক, উহা একটা পদার্থই নহে, স্কুতরাং উহা পূর্বোক্ত প্রকার অলোকিক প্রত্যক্ষের विश्वहे हेहें एक शांद्र ना । छाहा हेहें एक जानी फ्रिय-कानापि त्कन अनीक नत्ह ? छेहांद्र अस्टिए চাৰ্বাকের প্রমাণ কি, তাহ। তাঁহাকে বলিতে হইবে। চার্বাক অমুণলবির খারা বেমন ঈশরের অভাব নিশ্চয় করিয়াছেন, ভত্রপ ভাবী দেশ-কালাদিরও ত অমুপদক্ষির ধারা অভাব নিশ্চয় कब्रिंड इर् । कनकथा, स मकन नर्नार्थ ध्यानिमिक आह्य, मिट्टे मकन नर्नार्थबंट बाली किक व्यक्तक इहेर्रेड भारत, हेशहे बनिएड हरेरत । नरहर हासीएक अशीक्र जरनक भार्थ भारतीक ক্লপ অলোকিক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; স্থতরাং চার্বাকেরও অবস্ত স্বীকার্য্য, ইহা বলিলে চার্বাক কি উন্তর मिर्दन ? जिसीरकेंद्र मर्स्य छादी रमन-कानामि रथन व्यमानिम बहेरव्हे भारत ना, जबन वे महर्म नवार्थंड भूरतिक्विकां बरवाकिक क्रिके रहा, व क्वी प्रकार विगरित भारति मा । वार्वी रहे

কালাদ্বি পদার্থকে প্রমাণসিদ্ধ করিতে গেলে অসুমানাদ্বি প্রমাণকেই আশ্রয় করিতে হইবে। ৰে কারণে ঈশ্বর প্রভৃতি শতীন্তির পদার্থ চার্কাকের মতে জবাদ্বরূপে বা **প্রনেমন্দরূপে** শ্বাসাভ্যবৰ্জানজন্ত অলৌকিক প্ৰত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, সেই কারণেই ভাবী দেশ-কালাদি পদার্থ পূর্ব্বোক্তরূপ অলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। স্নতরাং সেই সক্ষ পুরুর্বে চার্কাকের মতে নিশ্চরাত্মক জান সম্ভব না হওয়ায় তদিষয়ে সম্ভাবনারূপ সংশয়ও অসম্ভব । 🔑 চাৰ্মাকের মতে যে সংশয় হইতেই পারে না, বহ্নির উপলব্ধিস্থলে বহ্নি নিশ্চয় থাকায় বহ্নিসংশ্র ৰুক্মিতে পারে না, বহ্নির অনুপলব্ধিস্থলেও বহ্নির অভাব নিশ্চর থাকার বহ্নিসংশয় ৰুক্মিতে পারে না; স্থুতরাং ধুম দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনারূপ সংশর করিয়াই প্রবৃত হয়, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সম্ভব न्दर, এ कथा উদয়নাচার্য। পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ কারিকায় বলিয়াছেন। উহাই উদয়নের মূল যুক্তি জানিতে ভ্টবে। প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান এখানে চার্ব্বাকের পক্ষে সামান্ত ধর্মের জ্ঞানজন্ত দেশ-কালাদির পুলৌকিক প্রত্যক্ষের কথা সমর্থন করিয়া তহুভরে বলিয়াছেন বে, চার্কাক বখন <sup>এ</sup>এই **স্কে** সাধক নহে, বেহেতু ইহা ব্যভিচারশবাঞ্জপ্ত এইরূপে অনুমানের দারাই স্বপক্ষ সাধন করিতেছেন, ভখন তাঁহার ঐ অমুমানের হেতৃও তাঁহার মতামুমারে ব্যক্তিচারশক্ষাগ্রস্ত হইবে, তাহা হইলে **উহার** ছারা তিনি অপক্ষ সাধন করিতে পারিবেন না। যে হেতুতে ব্যভিচার শবা হয় না, এমন হেতু স্বীকার ক্রিলে অমুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করা হইবে। পরস্ক ব্যতিচার শঙ্কা করিলে ব্যতিচার ও **অব ভি**চার, এই ছইটি পদার্থ স্বীকার্য্য। "এই হেতু এই সাধ্যের ব্যভিচারী **কি না" এইরুপ** ্রীসংশরে সেই সাধ্যের ব্যভিচার ও অব্যভিচার, এই হুইটি পদার্থ সেই হেতু পদার্থে বিশেষণ হয়। **ঐ** ছইটি পদার্থই ঐ সংশরের কোটি। সেই সাধ্যের অব্যক্তিচার বলিয়া ধনি একটা পদার্থ**ই না** থাকে, অর্থাৎ উহা যদি অলীক হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়ের কোট হইতে পারে না । ধাহা অলীক, বাহার কোন সন্তাই নাই, তাহা কি কোনরপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ? চার্কাক তাহা খীকার করিলেও কোন খলে সেই অব্যভিচারের নিশ্চয় ব্যতীক্তও অক্সজ জ্বহার সংশয় হইতে পারে, ইহা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না। ফলকথা, চার্বাকের মডে क्षेत्र कान भनार्थरे गांध भनार्थत अवाकिठांत्र निक्तत्र मञ्चय नरह, उथन गांध भनार्थक ব্যক্তিচার-সংশয়ও তাঁহার মতে অসম্ভব। কারণ, যে পদার্থ বিষয়ে সংশয়, সেই পদার্থের স্মরণ ঐ সংশরের পূর্বে আবশ্রক। তাহাতে ঐ অব্যক্তির বিষরে সংস্কার আবশ্রক। 🛊 অব্যতিচার বিষয়ক নিশ্চয় আবশুক। স্নতরাং অব্যতিচারের নিশ্চয় অসম্ভব হুইলে ভাহান্ত त्राः भारत अमञ्जन । जोश रहेरेन वाकिठादात्र मः भारत अमञ्जन । कार्त्रन, राहा वाकिठात-मः भारते । প্রমুভিচার-সংশ্রাম্বক হইবেই। অব্যভিচারের সংশর হ'ইতে না পারিলে ব্যভিচার-সংশ্র কোন-ক্সপেই হইতে পারে না।

চার্ন্মাকের বিতীয় কথা এই বে, বদি আমার কথিত উপাধিশকা বা ব্যক্তিচারশকার উপপত্তির অভ অস্থমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হয়, তবে বাধ্য হইয়া তাহা করিব। কিন্তু হেতুতে বি সাংখ্যে ব্যক্তিচারশকা হইয়া থাকে, বাহা অমুমান-প্রামাণ্যবাদীরাও স্বীকার করিতে বাধ্যু, স্বীকার

না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, সেই ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি ? আপাততঃ ধূমে ৰহিন্ত বাভিচার দেখা না গেলেও কোন কালেই কোন দেশেই বে উহা দেখা যাইবে না, তাহা কে ৰ্ণিতে পারে ? সহস্র সহস্র স্থানে পদার্থদ্বরের সহচার দেখিয়াও ত আবার কোন স্থানে তাহাদিগের ব্যভিচার দেখা বাইতেছে। স্থতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শঙ্কা অনিবার্য্য। উপাধির শঙ্কা হুইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শঙ্কা হয়, ইহা অনুমানপ্রামাণ্যবাদীরাও বলিয়াছেন। উপাধির শঙ্কাও সর্বতেই হইতে পারে। স্থতরাং ব্যভিচারশক্ষাও সর্বতেই হইতে পারে। ঐ শঙ্কার উপ-পৰির জন্ত বেমন অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, হেতুতে সাধ্যের অব্যভিচার প্রভৃতি পদার্থ এবং কোন স্থানে তাহার নিশ্চয়াম্মক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, ভদ্রুপ ঐ ব্যক্তিচার শঙ্কা হন্ন বলিয়া আবার অন্ত্রমানের প্রামাণ্যও উপপন্ন হয় না ; এ সমস্তার মীমাংসা কি ? এতছভবে উদয়ন বলিয়াছেন,—"তর্ক: শঙ্কাবগির্মতঃ"। উদয়নের কথা এই যে, সর্ব্বত্র হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শঙ্কা হয় না। বেখানে ব্যভিচাুর শঙ্কা হয়, সেখানে তর্ক ঐ শঙ্কার অবধি অর্থাৎ ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তক তর্কের দারা ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্তি হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, **ऋखताः** मिथान अञ्चर्यान रहेराज शादत्र । यथन धृत्य वक्षित्र वाजिष्ठात्र मः सन्न हरेराल अर्थाः **ৰহিণ্**ক্ত স্থানেও ধূম অ:ছে কি না, এইরূপ সংশয় হইলে "ধূম যদি বহিন্দ ব্যতিচারী হয়, তাহা হইলে বহিং কন্ত না হউক" ইত্যাদি প্রকার তর্কের দারা ঐ সংশব্যের নির্ভি হইয়া ধার। ৰ্হ্নি থাকিলেই ধৃম হয়, বহিন্দ অভাবে অন্তান্ত সমস্ত কারণ সত্ত্বেও ধৃম হয় না, এইরূপ অন্তম্<del>ক</del> ও ব্যতিরেক দেখিয়া ধ্মের ঞাতি বহি কারণ অর্থাৎ ধৃম বহিজ্জা, ইহা নিঃসংশব্রে বুরা গিয়াছে। ধুম বহির ব্যভিচারী হইলে অর্থাৎ বহিশ্ন স্থানেও ধুম থাকিলে ধূম বহিংকল হইতে পালে না। কারণশৃস্ত স্থানে কার্য্য জন্মিতে পারে না। যদি বহ্নি নাই, কিন্তু সেখানে ধুম জন্মিয়াছে, हेरा वना यात्र, ठार। रहेरन ध्म विरूक्छ नरह, हेरा विनरिष्ठ रत्र ; किन्छ छारा वना यारेरव ना । ৰহি ব্যতীত ধ্নের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, ঐ বিষয়ে অস্ত কোন প্রমাণ্ড পাওয়া যায় নাই। যে অবম্বতাতিরেক জ্ঞানজন্ত কার্য্যকারণভাব নির্ণয় হয়, তাহা ধুম ও বহিত্তেও আছে। বহ্নি সত্তে ধ্মের সভা ( অবয় ), ৰহ্নির অসত্তে ধ্মের অসভা ( ব্যতিরেক ), ইহা য়খন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তথন প্রত্যক্ষের দারাই ধৃমে বহ্নিজস্তাত্ব নিশ্চয় হইয়াছে। তাহা হইলে ধৃমে ব<del>হ্নিজস্তাত্বের</del> অভাবের আপত্তি করিলে, দে আপত্তি ইষ্টাপত্তি হইতে পারিবে না। প্রভ্যক্ষের দারা ধূমে বহিন্দ ঝাপ্তিনিশ্চর করিতে ধদি ধুম বহিন্ন বাভিচারী কি না, এইক্লপ সংশন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইকে "ধুম ধদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নিজ্ঞ না হউক" অর্থাৎ ধূমে ব<del>হ্নিজ্ঞাড়ের</del> অভাব থাকুক, এইরপ তর্ক বা অপেত্তি ঐ সংশয় নির্ভ করিয়া থাকে। কারণ, ধৃম বঁহিত্র ব্যভিচারী হইলে অর্থাৎ বহিশ্য স্থানেও থাকিলে তাহা বহিজ্জন্ত হয় না, বহিং ধুমের কারণ হয় ন। স্বতরাং ধূমে বহ্নিজ্ঞারে অভাব খীকার করিতে হয়। ফলকথা, পূর্বোক্তপ্রকার আপত্তিরূপ তর্ক পূর্বোক্ত প্রকার সংশয়ের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে করনা করিতে হইবে। <del>ছায়কার ও উদ্যোতকর বেরূপ জানবিশেষকে "তর্ক" বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদিপের মতে</del> সংশ<del>য়</del>-

নিশ্বের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে কল্পনা করিতে হইবে। (১ আঃ, ৪০ স্থন্ত অষ্টব্য))।
ক্ষুল কথা, কোন স্থলে উপাধি সন্দেহবশতঃ, কোন স্থলে অন্ত কারণজন্ম হেতৃতে যে সাধ্যের ব্যক্তিচার
সংশন্ধ জন্মে, তাহা তর্কের ঘারাই নিবৃত্ত হয় এবং অনেক স্থলে ঐ ব্যক্তিচারশঙ্কা জন্মেই না,
ক্রিয়া অন্তংপত্তি দেখানে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ ঐ সংশব্দের অন্তান্ত কারণের অভাবপ্রকৃত। স্মৃত্রাং
ক্যক্তিচার-সংশন্ধপ্রযুক্ত অনুমানের প্রামাণ্য লোপ হইতে পারে না।

্র চার্মাকের তৃতীয় কথা এই যে, যে তর্কের ছারা ব্যভিচারশঙ্কা নিরুত্তি হয় <u>"</u>বে**লিনে, সেই** "ভৰ্ক"ও ব্যাপ্তিমূলক অৰ্থাৎ সেই ভৰ্কব্নপ জ্ঞানও ব্যাপ্তিনিশ্চয়জ্ঞস্ত। সে**থানেও ব্যক্তিা**র সংশয়প্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে না পারিলে, তজ্জ্ব্য তর্কও হইতে পারিবে না। আবার সেখানে <u>ঐ ব্যক্তিচারসংশয় নিবৃত্তির জন্ম কোন তর্ককে আশ্রম করিতে গেলে তাহার মূলীভূত ন্যাপ্তিনিশ্চম </u> আবশুক হইবে। সেই স্থলেও ব্যক্তিচারসংশয়বশতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব হওয়ায়, সেই ব্যক্তিচার-সংশব্ধ নিবৃত্তির জন্ত অন্ত তর্ককে আশ্রব্ধ করিতে হইবে। এইরপে ব্যভিচারসংশব্ধ নিবৃত্তির জন্ত প্রত্যেক স্থনেই তর্ককে আশ্রয় করিতে হইলে অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য এবং তাহা হইলে কোন দিনই তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারায় ব্যভিচারসংশয় নিবৃতির আশা নাই। *স্থতরাং অনুষানের* প্রামাণ্যদিদ্ধিও সম্ভব নহে। বেমন পূর্বেগাক্ত স্থলে "ধূম যদি বহ্নির ব্যতিচারী হয়, তবে বৃহ্নিক্ত না হউক" এইক্লপ তর্ক বা আপহিতে বহিজ্ঞান্থের অভাব আপাদ্য, বহি-ব্যক্তিচারিম্ব আপাদক। ধুমে বহ্নিব্যভিচারিষরণ আপাদকের আরোপ করিয়া, তাহাতে বহ্নিজ্ঞস্বাভারের আরোপ করা হয়। আপত্তি স্থলে যদি ঐ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিবার উপায় নাম্বাকে, তাহা হইলে আপাণ্ড পদার্থটির অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, তত্ত্বারা আপাদক পদার্থের অভাবের অনুমান করা হয়। পূর্বোক্ত খলে ধৃমে বহ্নিজন্তব হেডুর দারা বহ্নিব্যভিচারিত্বের অভাবের অনুমানই সেই চরম কর্ত্তব্য অনুসান। অর্থাৎ "ধূম" বহ্নির ব্যভিচারী নহে, বেহেতু ধূম বহ্নিজভা; ধ.হা বহ্নির व्यक्तिजो भनोर्थ, छोटा दिल्क्न भनोर्थ हरेटा भारत ना ; धूम पथन दिल्क्न भनोर्थ, उपन ভাহা ৰহিব বাভিচারী হইতে পারে না, এইরূপে যে অসুমান হইবে, তাহাতে বহ্নিজন্তর হেতুতে ৰহিব ব্যক্তিসারিম্বাভাবের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশুক। ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয় ব্যক্তীত ধুম যদি "বহিন্দ ৰাভিচারী হয়, তবে বহ্নিজন্ত না হউক, এইরূপ তর্ক জন্মিতে পারে না। বহ্নিজন্ত হইলেই দে পদার্থ বহ্নির ব্যভিসরী হয় না, ইহা সিদ্ধ না থাকিলে ঐরপ আগত্তি কেহ করিতে পারে**ন** না। স্বভরাং ব্যভিচারশকানিবর্ত্তক তর্কও ধখন ব্যাপ্তিমূলক, তখন ব্যভিচারদংশরবশতঃ সেই বাথিনিশ্চরও অসম্ভব হইলে, তন্মূলক ঐ "তর্ক"ও অসম্ভব হইবে। এইরূপ ধূম বহ্লিক্স, ইতার मिশ্চর না হইলেও তন্মূলক ঐ ভর্ক অসম্ভব। কিন্তু ধ্ম ও বহ্নির কার্য্যকারণভাবের-ব্যভিচার শক্ষা করিলে, তাহাও বদি তর্কবিশেষের দারা নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ তর্কের মূলীভূত काशिनिका व्यवश्रक रहेरत। দেখানেও ব্যভিচারশন্বাপ্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব হুইলে ভক্ষ কৰা ঐ ভৰ্কও অসম্ভৰ হইবে। ফলকথা, সৰ্ববিদ্ধ ব্যভিচারসংশন্ন উপস্থিত হইনা ব্যাপ্তি-ক্ষিত্রের অভিবন্ধক হইলে কুঞাপি ব্যাপ্তিনিক্ষ হইতে না পারায় তন্মূলক ভর্কও কুঞাপি

জ্বিত্তে পারে না ; পরস্ত সর্ব্বত্র ব্যক্তিচারসংশয় নিবৃত্তির জ্বন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্বসংখ্য ভর্ককে আশ্রম করিলে "অনবস্থা" দোষ হইয়া পড়ে। স্থতরাং "তর্ক"কে আশ্রয় করিয়া অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও নাই। এতজ্ঞরে উদয়নাচার্য্য বনিয়াছেন,—"ব্যু ঘাতাবধিরাশঙ্কা"। উদয়নাচার্য্যের কথা এই যে, সর্ব্বত্ত ঐক্লপ শঙ্কা হইতেই পারে না। ব্যাঘাতপ্রযুক্ত শঙ্কার অমুংপত্তি ঘটিয়া থাকে। শঙ্কাকারী ভাহাই আশঙ্কা করিতে পারেন, মাহা আশঙ্কা করিলে নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়। ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইলে বহ্নিজন্ত হইতে পারে না। ষদি বহ্নিশুন্ত श्राप्ति अपूर्म करना, जोहो हरेला विक् धृत्मन्न कोन्नन इन्न नो। विक् धृत्मन कोन्नन नो हरेला, धुमानी ব্যক্তি ধ্নের জন্ম বহিংবিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয় ? যদি বহিং ব্যতীত ও ধৃম জন্মিতে পারে, এইরূপ সংশয় থাকে, তবে ধূমের উৎপত্তিতে বহ্নিকে নিয়ত আবশুক মনে করিয়া পূর্কোক্তরূপ সংশয়বাদী ব্যক্তিও কেন বহ্নিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ? স্কুতরাং ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, পুর্ব্বোক্তরূপ দংশর না থাকাতেই ধূমার্থী ব্যক্তি বহ্নিবিষয়ে প্রবৃত হইতেছে। বহ্নি সত্ত্বে ধূমের সভা (অৰহা, বহ্নির অসত্তে ধুমের অসতা (ব্যতিরেক), এইরূপ অবয় ও ব্যতিরেক দেখিয়াই ধুম বহ্নিজন্ত, ই**হা** নিশ্চম করিয়া, ধুমার্থী ব্যক্তি ধুমের জন্ম বহিংবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। ধুমার্থী ব্যক্তি ধুমের জন্ত ব<del>হিং</del> গ্রহণ করে, কিন্তু বহ্নি ধূমের কারণ নহে, এইরূপ শঙ্কাও করে, ইহা কথনও সম্ভব নহে। স্থভুরাং ধাহা আশঙ্কা করিলে শঙ্কাকারীর প্রারুত্তিরই ব্যাঘাত হয়, তাহা কেহই শঙ্কা করিতে পারে না ও করে না, ইহা অন্নভবসিদ্ধ সতা। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবৃত্তির ব্যাঘাতই শস্কার অবধি। তাহা হইলে শস্কা निরবধি না হওয়ার অনবস্থাদোবের সম্ভাবনা নাই। পরস্ক শহাকারী চার্ম্বাক যদি কার্য্যকারণ-ভাবেরও শঙ্কা করেন অর্থাৎ যদি বলেন যে, বহি ধুমের কারণ, ইহা নিশ্চিত হইলে ধুম বহিন্দ ব্যভিচারী নহে, ইহা নিশ্চিত হয় বটে, কিন্তু বহ্নি যে ধুমের কারণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কোন স্থানে বহ্নি বাতীতও ধুম জন্মে কি না, ইহা কে বলিতে পারে 📍 এতছভ্তরে উদয়ন বৰিয়াছেন বে, এক্লপ অবয়ব্যতিরেক-সিদ্ধ কার্য্যকারণভাবের শঙ্কা করিলে, কুত্রাপি শঙ্কাই জন্মিতে পারে ন। । কারণ, চার্কাক বে শঙ্কা করেন, ভাহাও বিনা কারণে হইতে পারে না। শঙ্কার কোন কারণ मा थाकिल महा रहेरत किवल ? कांवन वाठीउउ रानि कार्राग्रंथिङ रह, छाहा रहेरन प्रकन কার্য্যই সর্ব্যত্ত সর্ব্বদা হয় না কেন ? স্থতরাং শঙ্কারূপ কার্য্যের অবশু কারণ আছে, ইয়া চার্কাকেরও স্বীকার্যা। কিন্তু তিনি সেই কারণকে তাঁহার কারণ বলিয়া কিরুপে নিক্ষয় করিবেন ? তাঁহার স্বীকৃত শহার কারণও শহার কারণ না হইতে পারে ৷ তাহাতেও তিনি সংশয় করেন না কেন ? তিনি যদি অন্তয় ও ব্যতিরেক নিশ্চয়পূর্বকৈ তাহার শস্কার কারণ নিক্ষ ক্রেন, তাহা হইলে ধৃম-বহ্নি প্রভৃতি পদার্থেরও ঐরপে কার্য্যকারণভাব নিক্ষয় কেন क्यों संहेद्द मा ? कनकथा, जन्नम-राज्ञिदन मिक्क कार्या काम नाम मा, जाहा কেই করেও না। স্কৃতরাং ধূমের প্রতি বহিং কারণ, বহিং ব্যতীত কিছুতেই ধূম জমে না, ইহা নিশ্চিতই আছে। তাহা হইলে ধুম বহিন্ন ব্যভিচানী নহে, ইহাও নিশ্চিত। কাহারও মংশর **ছ্টলে পূর্বোক্তরপ**্তর্কের দারা তাহা নিবৃত হয়। ঐ তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিতে নিরন্ধি

সংশয় হইতে পারে না। চার্নাকেরও তাহা হয় না। উদয়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের মূল ভাৎপর্য্য এই বে, ইউসাধনতা নিশ্চয় জন্মও অনেক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বিশাতীয় প্রার্তির প্রতি ইপ্ট্যাধনতার নিশ্চয়ই কারণ। অবয়<sup>-</sup>ও ব্যতিরেক প্রযুক্ত তাহ নিষ্কারণ করা যায়। ইষ্টপাধনতার বে-কোনরূপ জ্ঞানমাত্র তাহাতে কারণ নহে। ব্যক্তির ধূমই ইষ্ট; বহ্নিকে ভাহার সাধন বা কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই ধূমের জ্ঞ তাঁহার বহু বিষয়ে প্রার্থিত হইয়া থাকে। নচেৎ ঐ বিশিষ্ট প্রার্থিতি তাঁহার কিছুতেই হইত না। ধুমার্থী ব্যক্তি ঘণন ধূমের প্রতি বহ্নি কারণ, ইহা নিশ্চয় করিয়াই ধূমের জন্ম বহ্নি গ্রহণ করিতেছেন, চার্মাকও আহাই করিতেছেন, তথন তত্বারা বুঝা বার ধূমের প্রতি বহ্নি কারণ ্ৰিক না, এইরূপ সংশয় তাঁহার নাই। তত্ত্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, ধুমাদ্ধি কার্য্যের জন্ম বহিং প্রভৃতি পদার্থকে "নিয়মত:" অর্থাৎ ধুমাদি ইষ্ট পদার্থের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, শেই নিশ্চয়প্রযুক্ত প্রবল্পের বিষয় করে; আবার বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ ধুমাদির কারণ কি না, এইরপ শঙ্কাও করে, ইহা কথনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ উহা পরস্পার বিরুদ্ধ। গঙ্গেশের তাৎপর্য্য বর্ণনায় মৈথিল মিশ্র আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, চার্ব্বাকের প্রতি ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় আদর্শন করিতে গেলে, তথন শঙ্কানিবর্ত্তক তর্ক প্রদর্শন করিলে, চার্কাক যদি ভাহাত্তেও শন্ধার উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাহাকে এইক্লপ ব্যাঘাত দেখাইতে হইবে বে, তুমি র্থ্বিরপ শঙ্কা কর না অর্থাৎ তুমি মিথাা কথা বলিতেছ। বস্তুতঃ তোমারও ঐক্নপ শঙ্কা বা সংশব নাই। ঐক্নপ সংশর থাকিলে ধুমাদি সেই সেই কার্য্যের জন্ম বহ্নি প্রভৃতি দেই সেই কার্য্যে ভোষারই প্রবৃত্তি ব্যাহত হইয়া য়য়। অর্থাৎ তোমার ধৃমাদি কার্য্যের প্রতি বৃহ্নি প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া নিশ্চয় না থাকিলে ভোমারও তন্মূলক ঐ বিশিষ্ট প্রবৃত্তি হইত না?। স্ববুনাধ শিরোমণির দীধিতিতে মৈথিল মিশ্রদিগের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন পাওয়া যায়। রবুনাথ ঐ বর্ণনের প্রকর্ম খ্যাপনও করিয়াছেন। টীকাকার জগদীশ সেধানে বলিয়াছেন যে, ইইসাধনতা-নিশ্চয়কে প্রবৃত্তির কারণ স্বীকার করিয়াই ঐরূপ তাৎপর্য্য বর্ণিত ইইয়াছে। কিন্তু চার্কাক ষধন ছিষ্ট্রশাবনতার সংশয়কেও প্রবৃত্তির কারণ বলেন, তখন তাঁহার ধূমের জন্ত বহ্নিবিষয়ে বে **প্রবৃত্তি,** ভাহার ব্যাঘাত নাই। বহ্নি ধৃমের কারণ কি না, এইরূপ সংশরবশতঃও তাঁহার মতে ঐ প্রাবৃত্তি ছইতে পারে। এই কারণেই রবুনাথ, মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই, ইহা জগদীশের ক্ষায় স্পষ্ট পাওয়া বায় । মনে হয়, মৈথিল মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্য্যেই উদয়ন "ব্যাঘাতাৰধিরাশকা" আই কথা বলিয়াছেন। মিশ্র চীকাকারও উদয়নের এক্নপ তাৎপর্য্য বুরিয়াই তদক্ষ্পারে প্রদেশের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদয়ন তাঁহার ঐ কথার বিবরণ করিতে বলিয়াছেন যে, **"ভাহাই আশ্ব**া করা যায়, যাহা আ**শ্ব**া করিলে স্বক্রিয়াব্যাঘাত প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয় **না,** ইহা লোকমগ্রাদা"। অর্থাৎ ইহা সর্কলোক-সক্ষত সিদ্ধান্ত, উহা কেহ না মানিরা পারেন না। খোহা আশস্কা করিলে খক্রিয়া ব্যাঘাত না হয়" এ কথা গঙ্গেশও বলিয়াছেন। চীকাকার

<sup>🤰 &</sup>quot;নক্ষ্মৰ" এছে বৈধিল জচিৰতত শেৰে গজেশের ঐ ভাবেই তাৎপৰ্য। বৰ্ণন করিয়াছেন।

নব্য নৈরায়িক মথুরানাথ, গলেশের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, বাহা আশঙ্কা করিলে অর্থাৎ বাহা প্রবৃত্তির পূর্বের সন্দেহের বিষয় হইলে স্বক্রিয়ার অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত না হয়। মর্থবানাথ ঐ স্থলে "ক্রিরা" শব্দের প্রবৃত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বক্রিয়া ব্যাণ্যা করিয়াছেন — স্বপ্রবৃত্তি। উদয়নও স্বপ্রবৃত্তি অর্থেই স্বক্রিয়া বৃলিয়াছেন, বৃবিতে হইবে। ঐ স্বপ্রবৃত্তির কারণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান। ইষ্টসাধনতার নিশ্চরাত্মক জানজগুই যে সক্র প্রবৃত্তি হয়, তাহার পূর্বের ইষ্টসাধন হার নিশ্চরই আছে, সংশব্ধ নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বহ্নি ধুনের কারণ, এইরূপ নিশ্চর জন্ত পৃমার্থী ব্যক্তির বহিং বিষয়ে বে প্রার্হতি, তাহা ঐ নিশ্চরপূর্ব্বক হওয়ার, সেখানে বহিং খুমের কারণ্ণ কি না, এইরূপ সংশয় নাই, ইহা স্বীকার্যা। সেথানে এরূপ সংশয় থাকিলে নিশ্চয়-সুলক ঐ প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হইত, অর্থাৎ ভাগা ক্রনিতেই পারিত না। ফল কথা, সংশরসুলক প্রবৃত্তিও বছ স্থলে বছ বিষয়ে হইয়া থাকে, ইহা উদয়নেরও স্বীকার্য্য। কিন্তু বে বিশিষ্ট প্রবৃত্তি-গুলি ইষ্টসাধনভানিশ্যমন্ত্র, তাহাতে পূর্বোক্তরূপ সংশয় থাকিলে ঐ প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না, ইহাই উদয়নের মূল তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। চার্মাক পূর্ব্বোক্তরূপ শঙ্কা করিলে তাঁহার নিশ্চরমূণক প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাঘাতই তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। মিশ্র নৈষামিকের এই কথা চিস্তা করিয়া, উদয়নেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য মনে করা বাইতে পারে। বহ্নি ध्रमद कांत्रम, रेरा निक्तप्ररे कता गाप्र ना, धृम विल्व कार्याकांत्रपञ्चारवे मरमरु, এই कथा विनास চার্কাকের শঙ্কারপ কার্য্যও জন্মিতে পারে না। তাঁহার শঙ্কার কারণও অনিশ্চিত হইলে কোন্ कांक्राक्त्र थे महा रह, रेश जिनि विगएं भातिरवन ना । विना कांत्रल महा रहेरेज भार ना । উদয়ন শেষে বলিয়াছেন যে, শশ্বার কারণ অনিশ্চিত হইলে সকল বস্তু অস্তা হইয়া পড়ে 🕽 উদয়নের এই শেষ ৰূপার দারাও তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্যাই মনে আনে। তর্ক প্রস্থে গজেশ ধাহা ৰলিয়াছেন, তাহারও মিশ্র-বর্ণিত পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্যাই সরলভাবে বুরা ধায়। টীকাকার রবুনাথ ও মথুরানাথ কষ্ট কল্পনা করিয়া গঙ্গেশ-বাক্যের যেরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিগাছেন, একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ বিভিন্নার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই গঙ্গেশের বিবক্ষিতার্থ বলিয়া মনে আসে না। নৈয়ায়িক স্কুষীগুৰ প্রকেশের তর্কগ্রন্থের মাথুরী বাখ্যা স্বরণ করিয়া উহার সমালোচনা করিবেন।

অনির্বাচ্যবাদী, প্রতিভার পূর্ণ অবভার ঞীহর্ষ "থণ্ডনথণ্ডথাদা" গ্রন্থে উদয়মের পূর্ব্বোক্ত কথার বছ বাদপ্রতিবাদ করিয়া কোন প্রকারেই শব্দার উচ্ছেদ হইতে পারে না, ইহা দেখাইছে উপসংহারে বলিয়াছেন,—

> "তন্মাদসাভিরপাসিরর্থে ন ধলু হৃষ্ণঠা। ঘদ্গাথৈবাস্তথাকারমক্ষরাণি কিমন্ত্রাপি। ব্যাঘাতো যদি শস্কাহস্তি ন চেচ্ছ্কা ততন্তরাং। ব্যাঘাতাবধিরাশকা তর্কঃ শক্ষাবধিঃ কুতঃ।"

व्यथम स्नाटक क्ला बरेमाएड एर, अर्थ वियरम व्यामग्राध छामात्र शाधीरकरे (छेमस्त्नम कात्रिकारकरे)

ক্রকটিমাত্র অক্ষর অর্থাৎ শব্দ অন্তথা করিয়া, সহরে পাঠ করিতে পারি। শব্দর মিশ্রের স্মাধ্যাস্থসারে কএকটিমাত্র অক্ষর বে ভোমার গাথা, তাহাকে অন্তথা করিয়া পাঠ করিতে পারি। অর্থাৎ তোমার কারিকারই একটু পাঠভেদ করিয়া, তত্মারাই তোমার কথার **প্রতিবাদ করিতে** পারি, ইহাই প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে। ছিতীয় শ্লোক্রে-দেই অন্তথাপাঠ করিয়া উদয়নের কথার প্রতিবাদ করা হইরাছে। উদয়ন বলিয়াছেন,—"শঙ্কা চেদমুমাংক্তাব"। প্রীহর্ষ বলিয়াছেন,— "ঝাবাতো যদি শকাহন্তি"। উদয়ন বলিয়াছেন,—"তৰ্কঃ শকাব্যবিশ্বতঃ"। শ্ৰীহৰ্ষ বলিয়াছেন,— "তর্কঃ শরাবধিঃ কুতঃ।" ইহাই অন্তথাপাঠ। দিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এই যে, "ব্যাঘাতো যদি" ষ্মর্থাৎ যদি ব্যাঘাত থাকে, তবে "শঙ্কাহন্তি" অর্থাৎ তাহা হইলে শঙ্কা অবশ্রই থাকিবে। শঙ্কা ব্যতীত তোমার কথিত বাাঘাত থাকিতেই পারে না। "ন চেং" অর্থাৎ যদি ব্যাঘাত না **থাকে,** ষদি তোমার কথিত শব্ধার প্রতিবন্ধক ব্যাবাত নাই বল, ভাহা হ'ইলে স্কুতরাং শব্ধা আছে, শব্ধার **व्य**िबन्द्रक ना थाकिएन व्यवज्ञेहे महा थाकिएत । छाहा हहेएन महा बाह्या छात्रहि व्यवीप बाह्या छ শঙ্কার প্রতিবন্ধক, ইহা কিরূপে হয় ? এবং তাহা না হইলে তর্ক শঙ্কাবধি অর্থাৎ শঙ্কার প্রতিবন্ধক, ইগই বা কিরুপে হয় ? অর্থাৎ ব্যাঘাত থাকিলে যখন শঙ্কা অবশ্রুই থাকিবে, শঙ্কা ছাড়িয়া ব্যাঘাত প্রাক্তিতই পারে না, তথন ব্যাঘাত শঙ্কার নিবর্ত্তক হুইতে পারে না । - তাহা না হুইলে পুর্ব্বোক্ত প্রকার শহাবশতঃ পূর্বোক্তপ্রকার তর্কই জন্মিতে পারে না। স্কতরাং তর্কও শহার নিবর্ত্তক হুইতে পারে না, তাহা অসম্ভব। ঞ্রীহর্ষের গৃঢ় অভিসন্ধি এই দে, শরা হুইলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাঘাত इत्र, স্তরাং শহা হয় না, এই কথা বলিলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাবাতকেই শহার প্রতিবন্ধক বলা হয়। উদয়ন "ব্যাষাভাবধিরাশঙ্কা" এই কথার দারা ভাহাই বলিয়াছেন। ব্যাঘাত শঙ্কার অবধি কি না বীমা অৰ্ধাৎ প্ৰতিবন্ধক, ইহাই প্ৰকথাৰু দাবা বুবা যায় ; এখন এই ব্যাঘাত পদাৰ্থ ক্ৰি, ভাহা দেখিতে इहेरन । युम वश्चिक्क कि ना, हेलापि ध्यकांत्र मश्यम थाकिरल, धुमांची व्यक्ति वृत्मत्र कक्क निर्दित-हादा त्य बिक्ट विषदा थाइ ह रहा, छाहा हहेंदि शादा ना । थोक्स मर्गह थाकित्व खेक्स निःगड প্রার্থতি হয় না। পূর্বোক্তপ্রকার শকা বা সংশবের সহিত পূর্বোক্তপ্রকার প্রবৃত্তির এই বে বিৰোধ, তাহাই ঐ "ব্যাঘাত" শব্দের ছারা প্রকটিত হইয়াছে। বিরোধ স্থলে ছুইটি প্লার্ক শ্ববিশ্বক। এক পদার্থ আশ্রয় করিয়া বিরোধ থাকিতে পারে না। পদার্থদধ্যের পরস্পর বিরোধ बाक्टिन, थे इरेंकि भनार्थरे मिर्टे विद्यास्त्र चान्त्र। উरात्र এकि ना धाकित्नक थे विद्याप ৰীকিতে পাৰে না। পূৰ্বোক্তপ্ৰকাৰ শব্ধা এবং প্ৰবৃত্তিৰ বে বিন্নৌধ ( ৰ'হাকে উদয়ন ঝাৰাত ৰশিক্ষতেন ), তাহ বেধানে আছে, দেখানে ঐ বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রম বে শকা, ভাহা শ্বক্তই থাকিবে। ঐ বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রর শঙ্কা ছাড়িয়া, ঐ বিরোধ কিছুতেই ৰ্শীকিভেই পারে না। বাহার সহিত বিরোধ, সেই বিরোধের আত্রয় না থাকিলে, বিরোধ কি ৰাক্তিতে পাৰে ? তাহা কোন মতেই পাৰে না। তাহা হইলে ইহা অবশ্ৰ স্বীকাৰ্য্য যে, উদয়নোক বাাৰাভ অৰ্থাং শহাও প্ৰবৃত্তিবিশেষের বিরোধ থাকিলে দেখানে শহা অৰ্ক্সই খাৰিবে। তাই বলিবাছেন, "বাাঘাতো যদি", তাহা হইলে "শকাহন্তি"। ব্যাঘাত প্ৰাকিলে

মধন শক্ষা অবশ্রই থাকিবে, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত বিরোধরূপ ব্যাঘাত পদার্থ থাকিতেই পারে না, তথন আর ঐ ব্যাঘাতকে শক্ষার প্রতিবদ্ধক বলা মার না। স্কতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার শক্ষার কোন স্থলেই কোনরূপেই উচ্ছেদ হইতে না পারায়, তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও অসম্ভব; স্কৃতরাং তর্ক অসম্ভব; স্কৃতরাং তর্ক শক্ষার প্রতিবদ্ধক হইবে কিরপে? উহা অসম্ভব। ভাই শেষে বলিয়াছেন,—"তর্কঃ শক্ষাবধিঃ কুতঃ"।

শ্রীহর্ষ উদয়নের "ব্যাঘাত" শব্দের ছারা কি ব্বিয়াছিলেন এবং তিনি উদয়নের সমাধান ক্লিক্লপ ব্রিয়াছিলেন, তাহা স্থাগণ লক্ষ্য করিবেন। নব্য নৈয়ায়িক মধ্রানাথও শ্রীহর্ষের কথার পূর্ব্বোক্তরপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্তরপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গঙ্গেশের প্রযুক্ত "ব্যাঘাত" শক্তের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভন্তচিন্তামণিকার গলেশ "ভর্ক"গ্রন্থে শ্রীহর্ষের পূর্ব্বোক্ত দিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার ঐ কথার খণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ প্রথমে বলিয়াছেন যে, শঙ্কাশ্রিত ব্যাঘাত, শঙ্কার প্রতিবন্ধক নহে অর্থাৎ ভাহা বলা হয় নাই; স্বক্রিয়াই শকার প্রতিবন্ধক। গঙ্গেশের গূচ তাৎপর্য্য এই বে, যদি শক্ষা ও প্রবৃতির বিরোধন্নপ ব্যাঘাউকে শক্ষার প্রতিবন্ধক বলা হইড, তাহা হুইলে ব্যাঘাত থাকিলে শঙ্কা থাকিবেই, এইরূপ কথা বলা যাইত; কিন্তু তাহা কেহ বলে নাই। উদয়নেরও তাহা বিবক্ষিত নহে। উদয়নের কথা এই যে, তাহাই আশঙ্কা করা বায়, বাহা আশঙ্কা ক্রিলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাঘাতাদি দোষ না হর, ইহা সর্বলোক্সিদ্ধ। উদয়ন পরে এই কথা বলিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা" এই কথারই বিবরণ বা তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষা হুইলে বুঝা ধার যে, যেখানে শঙ্কা হুইলে শঙ্কাকারীর প্রবৃত্তিরই যাঘাত হয়, সেখানে বস্তুতঃ শঙ্কা হয় না। সেধানে শঙ্কার অন্ত কারণের অভাবেই হউক, অথবা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত ইওয়াতেই হউক, শহাই জন্মে না, ইহাই উদয়নের তাৎপর্য্য। উদয়ন যে ঐ ব্যাঘাতকেই শন্ধার প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন, তাহা নহে। প্রীহর্ষ উদয়নের কথা না বুবিয়াই ঐক্লপ অমূলক প্রতিবাদ করিয়াছেন। গঙ্গেশ পরে দিতীয় কথা বলিয়াছেন বে, ব্যাঘাত শব্ধার প্রতি-বন্ধক, ইহা বশিলেও কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও গ্রীহর্ষোক্ত দোষ হয় না। বিশেষ দর্শন বেমন শঙ্কার নিবর্ত্তক হয়, তজপ ব্যাঘাতও শঙ্কার নিবর্ত্তক হইতে পারে, নচেৎ বিশেষ দর্শনজন্তও কোন স্থলে শকার নিবৃত্তি হইতে পারে না। পদেশের এই শেষ কথার গৃচ তাৎপর্যা এই বে, পুর্বোক্ত-প্রকার শঙ্কা ও প্রবৃত্তির বিরোধরূপ যে ব্যাবা হ, তাহা শঙ্কাশ্রিত, স্কৃতরাং শকা না থাকিলে তাহা থাকিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ ব্যাঘাত বৈধানে থাকিবে, দেখানে ঐ শহাও অবশ্রই থাকিবে ; স্তত্তরাং ব্যাঘাত শঙ্কার নিবর্ত্তক হইতে পারে না । বাহা থাকিলে বাহা থাকিবেই, তাহা ভাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে না, ইহাই জীহর্ষের মূল কথা। কিন্তু ভাহা হইলে বিশেষ দৰ্শন শকাৰ নিবৰ্ত্তক হয় কিরুপে ? ইহা কি স্থাব্ অথবা পুরুষ ? এইরূপ সংশয় হইলে যদি সেখানে: ছাৰুছ বা পুৰুষ্ট্ৰজ্বপ ৰিশেষ ধৰ্মনিশ্চয় হয়, ভাহা হইলে আর দেধানে ঐক্বপ সংশয় জন্মে না 🗈 के ब्रिंग के ब्रिंगन पर्नन - शिजापि पर्नन, धरे कछरे छैरा के मर्गायक निवर्षक रहा। शुर्वाक সংশ্রের সহিত উহার বিরোধ আছে বলিয়াই উহা ঐ সংশ্রের বিরোধি দর্শন। পূর্বেশিক সংশ্ব ও বিশেষ দর্শন ঃপ নিশ্চয়ের যে বিরোধ, ভাহা না থাকিলে ঐ বিশেষ দর্শন বিরোধি দর্শন হর না, স্মৃতরাং উহা ঐ সংশরের নিবর্ত্তকও হ'ইতে পারে না। কিন্ত পূর্ব্বোক্ত সংশয় ও নিশ্চরের র্মে বিরোধ, তাহা থাকিলেও ( শ্রীহর্ষের কথামুদারে ) ঐ সংশয় সেথানে থাকা আবশুক। কারণ, যে বিরোধ শঙ্কাপ্রিত, তাহা থাকিলে শঙ্কা বা সংশয় সেধানে থাকিবেই, ইহা প্রীহর্বই বলিগাছেন। শঙ্কা ছাড়িয়া যখন শঙ্কাশ্রিত বিরোধ কিছুতেই থাকিতে পারে না, তখন শঙ্কার ৰিরোধবিশিষ্ট দর্শন যে বিশেষ দর্শন, তাহা থাকিলে শঙ্কা দেখানে অবশুই থাকিবে। তাহা थाकित्न जात्र थे वित्नव पर्मन मकांत्र निवर्त्तक हेरेट शादत्र ना । य वित्नव पर्मन थाकित्न भक्का त्मशात्न शाकित्वरे, त्मरे वित्मय मर्मन थे भक्कात्र निवर्खक किकाल स्टेरन ? जारा कि<u>क</u>ाजरे হুইতে পারে না। শ্রীহর্ষের নিজের কথানুসারেই তাহা হুইতে পারে না। তাহা হুইলে বুলিক্তে ছয়, বিশেষ দর্শন কোন স্থলেই শ্রহার নিবর্ত্তক হয় না। স্থাণু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্রুয় হইলেও ইহা কি স্থাণু অথবা পুরুষ, এইরূপ সংশয় নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহা কি বলা যায় ? সত্যের অপনাপ করিয়া, অনুভবের অপনাপ করিয়া শ্রীহর্ষও কি তাহা বলিতে পারেন ? শ্রীহর্ষ বদি বলেন বে, শঙ্কা ও নিশ্চয়ের বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রয় যে শঙ্কা, ভাহা যে ঐ বিরোধি निकृष्कृत्वार थाकित्, अमन कथा नत्र ; य कान कात्न, य कान सात्न अ नकानमार्थ थाका আবশ্রক। যে কোন কালে, যে কোন স্থানে শঙ্কা না থাকিলে শঙ্কাশ্রিভ বিশ্লোধ থাকে না। স্কু ভরাং পূর্বে বখন শঙ্কা ছিল, তখন পরজাত নিশ্চয় শঙ্কার বিরোধী হইতে পারে। ভাহা হুইলে প্রকৃত স্থলেও এক্নপ হুইতে পারিবে। ব্যাঘাতকে বিশেষ দর্শনের স্তায় শঙ্কার নিবর্ত্তক कब्रना कत्रिलाश रा ममस्य गापाल, मारे ममस्यरे वा मारे श्वानरे नदा थाका जावश्वक नहिः বে কোন স্থলে ঐকপ শঙ্কা বৰ্থন আছেই বা ছিল, তথন শঙ্কা ও প্ৰবৃত্তির বিরোধক্রপ যে ব্যাঘাত. ভাহা ভাবি শবার নিবর্ত্তক ইইতে পারে। ঐ ব্যাঘাতের আশ্রয় যে শবা, ভাহা যে সেখানেই श्राक्टिक रहेर्द, धमन रकान युक्ति नाहे, छाहा वनाछ गांत्र ना। प्रस्तुतार फेनबन यहि "ঝাৰাতাবধিরাশকা" এই কথার ঘারা পূর্ব্বোক্ত শঙ্কাশ্রিত বিরোধক্রপ ব্যাঘাতকে শঙ্কার নিবর্ত্তক্ত বুদিরা থাকেন, তাহাতেই বা দোষ কি ? গুঙ্গেশ আবার এই দ্বিতীয় কথাটি কেন বুদারাছেন, ভিহি। স্থাগণ আরও চিস্তা করিবেন। টীকাকার মুখুরানাথ পুর্বোক্ত প্রকারেই গলেশের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিরাছেন। তার্কিকশিরোমণি দীধিতিকার রবুনাথ এথানে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষের কৰা বা গঙ্গেশের কথায় কোন কথাই বলেন নাই। তাঁহার ক্বত খণ্ডনৰগুখানোর **টাকা দে**বিতে পাইলে তাঁহার ব্যাধ্যা ও পক্ষবিশেষের সমর্থন দেখা যাইতে পারে। প্রকে-শের কথামুণারে শ্রীহর্ষ যে উদয়নোক্ত ব্যাঘাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়া বুরিয়া, ভাষাৰ ৰণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় ; টাকাকার মধুরানাথও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিছ "ৰঞ্জনথগুৰাদো" দেখা ধাৰ, প্ৰীহৰ্ষ ব্যাঘাতরূপ বিশেষের দর্শনকেই শরার প্রতিবন্ধক বুলিরা বুরিমা, ভাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অভ্যায়মান ব্যাঘাতকে শুরার প্রতিবছক

বলাও বাদ না। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, বিরোধ পদার্থ বুবিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আকগুক। স্কুতরাং ব্যাঘাতজ্ঞান ব্যাধিজ্ঞানদাপেক হওয়ায় আবার অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়, এ জন্তু ব্যাঘাভজ্ঞানও শঙ্কার প্রতিবন্ধক নহে, ইহাও গঙ্কেশ বলিয়াছেন। শ্রীহর্ষ এই ভাবে ব্যাঘাত ক্লানের শঙ্কাপ্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করেন নাই। তিনি যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, সেই ভাবামুসারেই গৰেশ দ্বিতীয় করে বলিয়াছেন যে, ব্যাঘাত অথবা ব্যাঘাতজ্ঞানকেও বদি শশ্বার প্রতিবন্ধক বলা ৰাষ্ক, তাহাতেও শ্ৰীহৰ্ষোক্ত দোষ নাই। তাহাতে শ্ৰীহৰ্ষোক্ত দোষ হইলে বিশেষ দৰ্শনও কুত্ৰাপি শ্ৰার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। প্রীহর্ণের মূল কথা এই যে, ব্যাঘাত যখন শঙ্কাশ্রিত, তথন ব্যাঘাত দর্শন হলে প্রথমে ব্যাঘাতদর্শী ব্যক্তির শব। জন্মিয়াছিল, ইহা অবগু স্বীকার্য্য। 🗳 শহাকে **অবলর্থন করিয়া অবস্থিত ব্যাবাতরূপ** বিশেষের দর্শন হইলে আর শঙ্কান্তর জন্মে না, স্থতরাং ব্যা**ন্তি**-নিশ্চরের বাধা নাই, এই দিদ্ধান্তও বিচারদহ নহে ৷ কারণ, যে কাল পর্য্যন্ত ব্যাঘাত আছে, সে কলি পর্যান্ত ভাহার আশ্রর শক্ষা থাকিবেই । ঐ শক্ষার নিবৃত্তি হুইলে ভদাশ্রিভ ব্যাদাভব্রপ বিশেষ্ড থাকিবে না। স্থতরাং তথন শহাস্তরের উৎপত্তি কে নিবারণ করিবে ? যদি বল, তথন ব্যাঘাক্ত রূপ বিশেষ না থাকিলেও ভাহার জ্ঞান বা তত্ত্বন্ত সংস্বার থাকে, ভাহাই শন্ধার প্রতিবন্ধক হুইবে। এতহতরে প্রীহর্ষ বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যাঘাতরূপ বিশেষের দর্শন অথবা তজ্জ্য সংস্থার কালাস্করে শ্বদার প্রতিবন্ধক হুইতে পারে না। তাহা হুইলে অনেক সংশয়ই জন্মিতে পারে না। বিশেষ নিশ্চয় ছইলেও কালান্তরে আবার অনেক স্থলে সংশয় জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ সর্ব্ধত্র শব্দা জন্মে না, ইহাই প্রকৃত কথা। শঙ্কা জন্মিলে তাহা মনের ছারাই বুরা যায়। যিনি সর্বত্তে শঙ্কাবাদী, তাহার স্থপক সমর্থন করিতে হইলেও এই অন্নতবদিদ্ধ সভ্য স্বীকার্য্য। প্রথমাধ্যারে ভাষ্যারম্ভে তাহা দেখাইয়াছি 🗜 ব্যাঘাত থাকিলেই তৎকাল পৰ্যান্ত শঙ্কা থাকিবেই, ইহার কোন কারণ নাই। যে কোন কাৰে ষে কোন স্থানে শ্বৰা থাকা আবস্তুক, এইমাত্ৰই স্প্ৰীহৰ্ষ বলিতে পারেন, এ কথাও গঙ্গেশের তাৎপ**র্য**ু বর্ণনাম মধুরানাথের ব্যাখ্যাত্মসারে পূর্বের বলিয়াছি।

শীহর্ষের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, কার্যাকারণভাবের শহা আমি করিতেছি না, বহিছেতে যে সকল গুনের উৎপত্তি দেখা বায়, দেই সকল খুমবিশেষের প্রতি বহিছ কারল, ইহাই মাত্র নিশ্চর করা বায় । খুমমাত্রে বহিছ কারণ, ইহা নিশ্চর করা বায় রা, ইহাই আমার বক্রবা । বেবল বিশাতীর কারণ হইতে বিজাতীর বহি জয়ে, ইহা নিয়ারিকগণ খীকার করেন, তক্রপ বিলাতীর কারণ হইতে বিজাতীর বৃহত্ত পারে । অর্থাৎ এমন বৃষ্ণও থাকিতে পারে, বাহা বহি ব্যতীত অন্ত কারণ হইতেই জয়ে, স্ততরাং ধ্মমাত্রই বহিজন্ত কি না, এইরপ সংশ্রম অনিবার্যা । এইরপ সংশ্রম থাকিলে পুম যদি বহির ব্যজ্ঞিরী হয়, তাহা হইলে বহিজন্ত না হউক, এই প্রকার কর্ম হইতে পারে রা । ঐরপ তর্কে ধ্মমাত্রে ধ্মমরতে বহিজন্ত নিশ্চর আবশুক, তাহা হখন অসম্ভব, তাবন পুর্বোক্ত তর্ক সমন্তব হওয়ায় ধ্যম বহি ব্যত্তিচার শহা নির্ত্তি হওয়া অসম্ভব র অনুমানবিদ্বেরী চার্কাক্তেও ইহা একটি বিশেষ কথা । তর্কনীযিতি গ্রন্থে নব্য নৈয়ারিক রল্মার্থ শিরোম্থিও এই কথার অবজারণা করিয়াছেন । তিনি সেখানে বিলয়াছেন য়ে, বহু বহু ধুম্ বহিশ

**জ্ঞু, ইহা যে সময়ে প্রত্যক্ষের দারা নিশ্চর করে, তথন ঐ নিশ্চর ধ্যত্তরূপে ধ্যমাত্তের প্রতিই** ৰ্কিন্তক্সপে বহ্নি-কারণত্বকে বিষয় করে। অর্থাৎ একপ সামান্ত কার্য্যকারণ ভাব নিশ্চরই ভখন জুনিয়া থাকে। এরপ সামান্ত কার্য্যকারণ-ভাব করনাতেই লাঘব জ্ঞান থাকায় সেখানে ঐ নিশ্চরের কেহ বাধক হইতে পারে না। ঐরপ সামান্ত কার্য্যকারণ ভাব না মানিলে বে করনা-গৌরব হয়, সেই কল্পনা-গৌরবের পক্ষে ধখন কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, তখন যে পক্ষে লাঘৰ আন আছে, তাহাই লোকে নিশ্চয় করিয়া থাকে এবং সেইরূপই অবয় ও ব্যতিরেক ( বাহা ব্রিয়া কারণত্ব নিশ্চর হর ) প্রামাণিক বলিরা দিছে। ফলকথা, ধূমত্বরপে ধূমদামান্তে বহিত্বরূপে বৃহ্নি কারণ, এইরপ নিশ্চয় হইয়াই থাকে; অমূলক শঙ্কা করিয়া করনা-গৌরব কেহ আশ্রয় করে না। नफ्ट छावी ध्रमत्र कम्र ध्रमत्र कात्रभद्ध वास्किता विरूक्ति निर्सिठादत्र श्रद्ध कतिराजन ना । बिरू সত্ত্বে ধুমের সভা ( অবর ), বঙ্গির অসত্ত্বে ধুমের অস ভা (ব্যতিরেক), ইহা দেখিরাই ধুমমাত্ত্রে বঞ্চি কারণ, ইহা নিশ্চর করে। তাই ধূমের প্রয়োজন বোধ হইলেই তজ্জন্ত সকলে বহ্নিকে গ্রহণ করে। বস্ততঃ অনুসান-প্রামাণ্যবাদীরা বহ্নির অনুসানে যে ধৃম পদার্থকে হেতুরূপে প্রহণ করিরাছেন, দেই ধূম পদার্থ কি, তাহা বুঝিলে ধ্মমাত্রই বহ্নিজন্ত কি না, এইরূপ সংশর হইতেই পারে না। আৰ্দ্ৰ ইন্ধনসংযুক্ত বহিং হইতে যে ৰেব ও অঞ্চনজনক পদাৰ্থবিশেষ জন্মে, তাহাই ঐ ধুন পদাৰ্থ; ভাহা বহ্নি ব্যতীত জন্মিতেই পারে না ; স্থচিরকাল হইতেই বহ্নি তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চিত আছে। স্থতরাং স্কৃতিরকাল হইতেই তাহার দারা বঙ্কির অনুমান হইতেছে। যিনি ধুমপদার্থের ঐ স্বরূপ জানেন না, ধুমমাত্রই বহিংজন্ত, বহিং বাতীত ধুম জন্মিতেই পারে না, ইহা বাঁহার জানা নাই, তাঁহার ঐ অনুমান হইতে পারে না। বহ্নি ব্যত্তীত কখনও কোন স্থানে ঐ ধুম জন্মিলে অবশ্রই প্রামাণিকগণ তাহা প্রমাণের দারা ম্বানিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তাহা জন্মে নাই, অস্মি-কেও পারে না। বাহা আর্দ্র ইন্ধনসংযুক্ত বহিং হইতেই জন্মিবে, অন্ত কারণ হইতে তাহা কিরুপে विवाद ? पार्क देवनगरपुरु विरु दरेए कांच पक्षनकनक भागविद्याय विनान संशाद भैतिहा **बिराजीह, छोड़ा ममखरे बिल्क्स कि ना, धरेक्रम मश्मद्र किक्राम बरेटव १ भूर्स्साव्ह ध्रममहादर्श केक्रम** সংখ্য হইতেই পারে না, কোন দিনই কাহারও হয় নাহি। এই জন্ত ধুম বাহার কের্তু অথবা কেন্ডন নৰ্বা ধ্বত্ব অৰ্থাৎ ধুম বাহার চিহ্ন বা লিক অৰ্থাৎ অনুমাণক, এই অৰ্থে "ধুমকেতু", "ধুমকেতন", **"খুমধাৰ" এই তিনটি শব্দ স্থ**চিরকাল হইতে বঙ্কি অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অভিধানে ঐ **ক্রিটি শব্দ পূর্ব্বোক্ত** বৃৎপত্তি অনুসারে বহ্নির বোধক বলিয়া গৃহীত হইরাছে। ইহা কি ধূমমাত্রই বৃহ্নিজন্ত, স্কুতগ্রাং বহ্নির অনুমাপক, এই স্কুপ্রাচীন সংস্কারের সমর্থন করিতেছে না ? "ধুমেন গদ্ধতে প্রমতেহসৌ<sup>\*</sup> এইরূপ রূৎপত্তি অমুসারে <del>ব</del>থেদেও বহ্নিকে "ধূমগন্ধি" বলা হইয়াছে। বহ্নি "ব্যাপদ্ধি" অর্থাৎ ধুমগম্য ধুম বহ্নির গমক অর্থাৎ অনুমাপক, তাই বহ্নিকে ধুমগম্য বলা হয়। ক্ষেক্তেও ৰদি ঐ কথা পাওয়া বাহ, তবে ভাহা ঐ বিষয়ে অনাদি সংস্থারই সমর্থন করে। ধ্যেক্তে আছে—"মামিধ্ব নরীছ মগন্ধিঃ"।১।১৬২।১৫।

চাৰ্মাৰ বা ভন্মভাবলম্বী মদি কেছ বলেন যে, কোন কালে কোন দেশে বহিং ব্যতীভঞ্জ ই

ধুম জন্মিতে পারে। বর্ত্তমান কালে কোন দেশবিশেষে বঙ্গি হইতেই ধুম জন্মে দেখিয়া সর্ধ-দেশের সর্ববিভালের জন্ত ধুম-বঙ্গির ঐরূপ সামান্ত কার্য্যকারণ-ভাব করনা করা যায় না। এক দিন এমন কারণও আবিদ্ধৃত হইতে পারে, বাহা বহ্নিকে অপেকা না করিয়াই ধুম জন্মাইবে। अन्दर्शत वक्तवा धरे त्व, यनि कोन निन धेन्नभ रम, जथन जोरांत्क त्व पुमरे विनाज रहेत्व, ইহার প্রমাণ কি ? ধ্মের সায় দৃশ্রমান বাষ্প বেমন ধ্ম নহে, তাহা বহ্নির নিশ্বও নহে, তক্রপ কালান্তরে সম্ভাব্যমান সেই ধুমসদৃশ পদার্থও ধুম শব্দের বাচ্য নহে। স্কচিরকাল হইতে প্রাচীনগণ ৰ্হ্লিক্স যে পদার্থবিশেষকে ধৃম ব্লিরা পিরাছেন এবং তাহাকেই বৃহ্নির লিঙ্গ বা অন্নুমাপুক বৃলিরা পিয়াছেন, তাহা বহ্নি ব্যতীত কোন দিনই জন্মিবে না। পূর্কোক্ত খুমপদার্থকে অসন্দিশ্বরূপে দেখিলেই তত্ত্বারা বহ্নির ষথার্থ অনুমান হয়, ইহা প্রশন্তপাদ বলিয়াছেন। ভায়কন্দলীকার त्रियात्न विनिन्नाहिन त्य, देश धूमरे—वाष्णामि नत्द, এरेक्क खानरे व्यमनिक धूमर्मन। দেশবিশেষ ও কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া ষে পদার্থ অপরের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, ভাহাও ঐ পদার্থের লিঙ্গ বা অমুমাপক হয়, ইহাও প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন। কণাদস্তত্তে ইহা মা থাকিলেও তিনি কণাদস্ত্ত্ৰকে প্ৰদৰ্শনমাত্ৰ বলিয়া অৰ্থাৎ কণাদ ঋষি কয়েৰ প্ৰকার প্ৰধান লিক ৰলিয়াই অন্তবিধ লিক্ষের স্থচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বলিয়া তাঁহার কথিত দেশকালবিশেষাঞ্রিত नित्यत्र উनारत्रन (नथारेत्रा तित्राष्ट्रन । **उ**टन शूर्व्साव्न धूम शनार्थ मर्व्याप्ता मर्व्यकाराण्डे निस्त्र व्यक्रमाथक, हेरा व्यक्रमानवादी मकलबरे मिकास। जात्रकन्तनीकांत मारे ভावरे वानस्थाप-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব হিন্ন অনুমাপকরূপে বে ধৃম পদার্থ গৃহীত হয়, ভাহা কোন দেশে কোন কালেই বহ্নি ব্যতীত জন্মিতে পারে না। বহ্নি ব্যতীত জাত পদার্থ ঐ ধূম শক্তের ৰাচাই নহে, এই সিদ্ধান্তই প্ৰাচীন কাল হইতে সৰ্বসিদ্ধ আছে। ভগবান শ্ৰীক্লকও গীভাৰ স্ক্সিছ দৃষ্টান্ত দেখাইতে বলিয়াছেন,—"ধুমেনাব্রিয়তে বহির্যথা।"

শেষ কথা, যদি কোন কালে বহি ব্যতীতও ধুম ব্যন্ত এবং তাহাও ধুমন্ববিশিষ্ট বিশিয়া পরীক্ষিত ও গৃহীত হয়, তাহাতেও বর্তমান কালে ধ্মহেতৃক বহিত্র অনুমানের ভ্রমন্থ সিদ্ধি হয় না। অধাৎ যদি দেশবিশেষ ও কালবিশেষ আশ্রেয় করিয়াই ধূমকে বহিত্র ব্যাপ্য বা অনুমাপক বিদায়া খীকার করি, তাহা হইলে যে দেশে যত কাল পর্যান্ত বহি ব্যতীত ধূম জন্মিতেছে না, সেই দেশে ভত কাল পর্যান্ত ধূম দেখিয়া যে বহিত্র অনুমান হইবে, তাহা ষথার্থই হইবে। ঐ অনুমানের অপ্রামাণ্য সাম্বন করিবার কোন হেতৃ নাই। কোন কালে কোন দেশে ধূমে বহিত্র ব্যাপ্তিক্তর হইলেও যে দেশে যত দিন পর্যান্ত ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চর আছে, সে দেশে তত দিন পর্যান্ত ঐ ব্যাপ্তি সরশক্তর ধূমহেতৃক বহিত্র ঘথার্থ অনুমান হইতেই পারে। দেশবিশেষ ও কালবিশেষান্তিত ব্যাপ্তি শীকার করিলে সেই স্থলে দেশবিশেষ ও কালবিশেষাই অনুমান হইরা থাকে। যে সমরে দেশে প্রক্রমাত্রই হন্তম্বারা লিখিত হইত, তথন কোন প্রত্তকের নাম গুনিলেই তাহা কাহারও হন্তলিখিত, এইরূপ কথার্থ অনুমানই সকলের হইত। এখন সে নির্যান্ত ভাই ইয়াছে, এখন কেই কোন প্রত্তকের নাম গুনিলে, তাহা কাহারও হন্তলিখিত, এইরূপ কথার্থ অনুমান করিতে পারেন

না। পুত্তকমাত্রই হত্তলিধিত হইবে, এইরূপ নিরম না থাকার এখন আর ঐরূপ অনুমানের প্রামাণ্য নাই। তাই বলিয়া কি পূর্ব্বকালে যে পুস্তকমাত্রকেই হস্তলিখিত বলিয়া অনেক ব্যক্তির অনুমান হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের ভ্রম বলা বাইবে ? তাহা কথনই বাইবে না । এইরূপ বর্জমান রাজবিধি অমুসারে এ দেশে বর্জমান কালে আমাদিগের যে সকল নিরম বা ব্যাপ্তির নিশ্চর আছে, তব্জন্ত এ দেশে বর্ত্তমান কালে আমরা যে সকল অন্তুমান করিতেছি, কালাস্তরে <mark>আবা</mark>র বর্ত্তমান রাজবিধির পরিবর্ত্তন হুইতে পারে সম্ভাবনা করিয়া, অথবা অনেক স্থলে প্রামাণের দারা তাহা নিশ্চয় করিয়াও আমরা বর্ত্তমান কালের ঐ সকল অনুমানকে কি ভ্রম বলিতে পারি ? তাকা কি কেহ বলিতেছেন ? ফল কথা, বদি দেশবিশেষ বা কালবিশেষ ধরিয়াও ধ্মে বহিন্ত ব্যাপ্তি স্বীকার ক্সিতে হয়, তাহাতেও ধৃমহেতুক বঙ্গির অনুমানের সর্বদেশে সর্বকালে অপ্রামাণ্য হয় না। অক্তঃ বে-কোন দেশে যে-কোন কালেও চার্কাকেরও ধৃমহেতুক বহ্নির অমুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। চার্কাক কি তাঁহার নিজ গৃহে 🤊 ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করেন না ? চার্কাক বঁত দিন পূৰ্ব্যস্ত তাঁহার নিজ গৃহে বহু্নি হইতেই ধূমের উৎপত্তি দেখিতেছেন, বহ্নি ব্যতীত ধূমের উৎপত্তি দেখিতেছেন না, তত দিন পর্যান্ত ধূম দেখিলেই নিজ গৃহে বহ্নির অমুমান করিতেছেন। সেই অস্থানর্গ নিশ্যাত্মক জ্ঞানের ফলে তাঁহার নিশ্যমূলক কত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতেছে, ইহা 🕏 ভিনি সভাবাদী হইলে অস্বীকার করিতে পারেন? চার্কাক বলেন যে, আমি নিজ গৃহেও গুম **দেখিরা বহ্নির সম্ভাবনা করিয়াই তন্মূলক কার্য্য করিয়া থাকি। চার্কাকের এই সম্ভাবনারণ সংশর** দে- তাঁহার মতে ঐ স্থলে হইতে পারে না, ইহা উদয়নের সায়কুম্মাঞ্চলির ভৃঠীয় ভবকের ষষ্ঠ কারিকার দারা দেখাইরাছি এবং কুত্রাপি নিশ্চয় না থাকিলে যে সংশয় হইতে পারে না, ইছাও পূর্বে দেখাইয়াছি। বস্ততঃ চার্কাক যে অপ্রত্যক্ষ হলে দর্বত্ত সন্তাবনা করিয়াই কার্য্যে প্রাযুক্ত হন, ইহা সত্য নহে। চার্কাক তাঁহার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে বে শ্রাণানে কইরা ক্সন<sub>ে</sub> ভাৰা কি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যুর সম্ভাবনা করিয়া অথবা নিশ্চয় করিয়া ? সম্ভাবনা সং<del>শয়-</del> ৰিশেষ। চাৰ্মাকের যদি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু বিষয়ে অণুমাঞ্ড সংশয় থাকে, তাহা হইলে कि জিনি ভাহাদিগকে শ্রশানে শইয়া ঘাইতে পারেন ? ভিনি খ্রীপুত্রের মৃত্যু নিশ্চর হইলেই ভাহা-बिनेदक मानात्न गहेवा वाहेवा थात्कन, देशहे मछा। छाँशात्र थे निन्छत्र असूमान-ध्यापक्छ । কারণ, মৃত্যু পদার্থ তাঁহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। মৃত্যুর অবাতিচারী লক্ষণ দেখিরাই তিনিও মৃত্যুর অনুষান করিয়া থাকেন। অবশু অনেক স্থলে সন্তাবনার ফলেও প্রবৃত্তি হয় বটে এবং সূর্ব্বত ৰ্শাৰ্থ অনুমান হয় না বটে, অনেক হলে তুলাকোটিক সংশয়ও হয় বটে ; কিন্তু অনেক হলে বৰাৰ্থ অভুষানও হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি শ্বশান হইতেও ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিল, ইহা সভা ; কিন্তু তাই বলিয়া সকল ব্যক্তিরই আত্মীয়বর্গ তাহাদিগের মৃত্যু ভ্রম করিয়া তাহাদিশক্তে ক্ষণানে লইয়া যার না, জীবনবিশিষ্ট শরীর দথ্য করে না।

্ৰপ্ৰায় হইতে পারে বে, বহিশ্ভ স্থানেও যথন ধুম দেশা যায়, তথন ধুম্বক্লপে ধুম বে বিছিন্ন ব্যক্তিনায়ী, ইহা ও প্ৰভাক্ষসিদ্ধ। ধুম ভাহার উৎপতিস্থান হইতে বিচ্যুত হইনা আকাশানি স্থানে উদাত হইলে অথবা আর কোন স্থানে বদ্ধ থাকিলে, দেখানে বহি না থাকার ধ্ম বহির আগা হইতেই পারে না। তবে আর ধ্মে বহির আগিদিদির জন্ত নৈয়ায়িকের এত কথা, এত বিবাদ কেন ? এতছিতরে বক্তব্য এই বে, সামান্ততঃ সংবোগ সম্বন্ধে ধ্মন্বরূপে ধ্মসামান্ত যে বহির ব্যক্তিরী, ইহা নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত। উদ্যোতকর ঐ ব্যক্তিরের উল্লেখ করিয়াও ধ্মহেতৃক বহির অমুমান হইতে পারে না বলিয়া স্থমত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার নিজ্প মত প্রথমাধ্যায়ে অমুমান ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। কিন্তু সংবোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধ্ম বহির ব্যক্তিরারী নহে। মুব্লাখ শিরোমণি বহু স্থলে তর্চিয়ামণির আখ্যায় গলেশের মতানুসারে ধ্মন্বরূপে ধ্মসামান্তকে বহির অমুমানে হেতৃরূপে আখ্যা করিলেও তিনি যে বিশিষ্ট ধ্মন্বরূপেই ধ্নের হেতৃতাবাদী, ইহা তাঁহার কথায় ব্রা হায়। তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র ধ্মবিশেষই যে বহির অমুমানে সংহেতৃ, ধ্মন্বরূপে ধ্মসামান্ত বহির অমুমানে বিশিষ্ট ধ্মই হেতৃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

নব্য নৈরাব্রিক জগদীশ তর্কালয়ার এক স্থানে বলিরাছেন বে, গামান্ততঃ সংযোগসম্বন্ধে ধ্নত্তেত্ব কিন্তুর ব্যক্তিচারী; এ জন্ত পর্বতাদি নির্মণিত সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ন পর্বতাদি নির্মণিত সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ন পর্বতাদি স্থানেই থাকে। সেখানে বহ্নিও থাকে; স্তত্যাং ঐ বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ন বর্জণে ধ্নছেত্ব বহ্নির ব্যভিচারী হয় না, ইহাই তাঁহার কথা। জনেক প্রাচীন এবং গলেশ প্রভৃতি অনেক নব্য আচার্য্য ধ্নম্বরূপে অবিশিষ্ট ধ্নকেই বৃদ্ধির জন্ত্র্মানে হেতুরূপে উল্লেখ করিরাছেন। জগদীশের কথান্ত্রসারে বৃন্ধা যায়, ইইারা পর্বতাদি নির্মণিত সংযোগ সম্বন্ধেই ধ্নম্বরূপে ধ্নসামান্তরে বহ্নির অন্ত্রমানে হেতু বিশিষ্টরেন, তাঁহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। নচেৎ সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্নসামান্ত বে বহ্নির ব্যভিচারী, জর্মাৎ বহ্নিপুন্ত স্থানেও বে ওদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্নম্বরূপে ধ্ন থাকে, এ কথার উত্তরে তাঁহাদিগের আর কি বক্তব্য আছে? কিন্তু নব্য নিরাহিকগণ অনেক স্থলেই ওদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্নম্বরূপে ধ্নের হেতুতা গ্রহণ করিরাছেন, ইহাও দেখা যায়। সে সব স্থলেও পরিশেষে বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধেই ধ্নের হেতুতা তাঁহাদিগেরও বক্তব্য, ইহা ব্রিতে হয়। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ধ্নছেত্বর সংযোগ সম্বন্ধকৈ বিশিষ্টরূপে আশ্রন্ধ না করিরা, সামান্তঃ সংযোগ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ধ্নকেই বহ্নির অন্ত্রপণ গ্রহণ করিরাছেন। রঘুনাথের বৃক্তি ইহাই মনে হয় বে, ধ্নম্বরূপে ধ্নমান্ত্রই বহ্নির অন্ত্রপণ গ্রহণ করিরাছেন। রঘুনাথের বৃক্তি ইহাই মনে হয় বে, ধ্নম্বরূপে ধ্নমান্ত্রই বহ্নির অন্ত্রপণ গ্রহণ করিরাছেন। রঘুনাথের বৃক্তি ইহাই মনে হয় বে, ধ্নম্বরূপে ধ্নমান্ত্রই

১। অধ প্রত্তের পক্ষে বছিত্বেন সাধ্যত্বে বিশিষ্টধূমত্বেন চ হেতৃত্বে ইঞাদি।—হেত্বাভাসসামাঞ্জনিকজ্বিশীবিতি।

र। বঁলপি কারণমাত্রং ব্যক্তির্তি কার্য্যোৎপালং, তথাপি বাদৃশং ন ব্যক্তিরতি তত্ত্ব নিপুশেষ প্রতিপঞ্জা

তবিত্তাং, পঞ্চলা পুমনাত্রমণি বহ্নিতাং ব্যক্তিরতীতি ন ধুনবিশেবো প্রকা তবেং।—তাংপর্যাদিকা।

ও। সংযোগমানেশ শ্বাহেতাঃ প্রভাষওলাগে বকেব্যভিচারিওরা পর্বতাদিনিরপিতসংযোগেনৈব ভক্ত হৈতুদাং ।— ব্যবিকরণ বর্ষাবিজ্ঞিলভাব—জাবধীনী।

বিহ্নির অনুমাপক নহে; যে ধৃম তাহার ম্লদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইরা স্থানাস্তরে যায় নাই, যাহা নিজের উৎপত্তিস্থানের সহিত সংযুক্তই আছে, সেই বিশিপ্ত ধৃম দেখিয়াই বহ্নির অনুমান হয়। এবং প্রথমে তাদৃশ বিশিপ্ত ধ্মই পাকশালাদি স্থানে বহ্নির বাগি প্রত্যক্ষ হয়। স্মতরাং তাদৃশ বিশিপ্ত ধ্মই বহ্নির অনুমানে হেতু । সম্বন্ধবিশেষে ধ্মসামান্তে বহ্নির অনুমানে হেতু তা রক্ষা করা গেলেও এবং সম্বন্ধবিশেষে ধ্মসামান্তহেতৃক বহ্নির অনুমানাস্তর থাকিলেও সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ম দেখিয়া যে বহ্নির অনুমান হয়, সংযোগগত কোন বৈশিপ্তাজ্ঞান না থাকিয়াও সাধারণের ধ্মহেতৃক যে বহ্নির অনুমান হয়, তাহাতে অবিশিপ্ত সংযোগ সম্বন্ধে বিশিপ্ত ধ্মই হেতৃ হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ ।

ধ্মত্বরূপে ধ্মসামান্তকে বহ্নির অন্তমানে হেতু বলিবার পক্ষে যুক্তি এই যে, ধূমহেতুক বহ্নির অহমান কার্য্যহেতুক কারণের অনুমান। ধৃমত্বরূপে ধৃমসামান্তের প্রতি বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসাম। কারণ, এইরূপে কার্য্যকারণ ভাবগ্রহমূলক ব্যাপ্তি নিশ্চমবশতঃই ধূমহেতুক বহ্নির অনুমান হয়। স্থতরাং ধ্মত্বরূপে ধ্মসামাভ্যরূপ কার্য্ট বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামাভ্যরূপ কার**ণে**র **অভ্যানে** হেতু হইবে। এই সিদ্ধাস্তে বক্তব্য এই যে, ধৃম্বদ্ধপে ধৃম্সামান্ত যে সম্বন্ধে বহ্নির কার্য্য বলিয়া বুঝা ধাইবে, সেই দম্বন্ধে ( কার্য্যভাবচ্ছেদক সম্বন্ধে ) ধৃমত্বরূপে ধৃমদামান্ত বহ্নির অনুমানে হেতু ৰলা যাইবে না। পুর্বোক্ত পর্বভাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধ্মসামান্তকে বহ্নির কার্য্য বলা ষাইবে না, ইহা নৈয়ায়িক স্থণীগণ ব্ঝিতে পারেন। তর্কদীধিতির টীকায় জগদীশ তর্কালম্কারও ধৃম ও ব হিন্ন কার্য্যকারণ ভাবের সম্বন্ধ বিষয়ে কেবল মতাস্তর প্রাক:শ করিয়া শেষে বলিয়াছেন ব্যে ধুম ও বহ্নির কার্য্য-কারণ-ভাব-জ্ঞান যে প্রকারেই হউক অর্থাৎ বিনি যে সম্বন্ধেই ঐ কার্য্য-কারণ ভাবের কল্পনা করুন, তাদৃশ কার্য্যকারণভাবজ্ঞান সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি ও ধ্মের ব্যাপ্তিঞ্জানে উপধোগী হয় না, ইহা কিন্তু অবধান করিবে। যদি ধৃম বহ্নির সামান্ত কার্য্যকারপভাব অফুসরণ করিয়া ধুমত্বরূপে ধূম্সামান্তকেই বহ্নির অহ্ম্মানে হেতৃ বলিতে হয়, তাহা হইলে যে সম্বন্ধে ধূৰের কার্য্যতা স্বীকার করিতে হইবে, তাহাকেই বা কি করিয়া ত্যাগ করা যায় ? যদি তাহাকে বাধ্য **ছ্**ইয়া জাগ করিয়া সংযোগ বা পর্বভাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধকে ঐ ধূমহেতুর সম্বন্ধ ব**নিরা** প্রহণ করা যার, তাহা হইলে ধুমজরূপে ধুমদামান্তরূপ কার্য্যকে ভ্যাগ করিয়া, বিশিষ্ট ধুমজরূপে কাৰ্যাৰিশেষকেই বা বহ্নির অনুমানে হেতু বলা ধাইবে না কেন ? ধুমমাত্র ৰহ্নিজ্ঞ, ইহা বুৰিলে বিশিষ্ট ধুমকেও বহ্নিজন্ত বলিয়া বুঝা হয়। হতুরাং ঐকপ জ্ঞান পরম্পরায় বিশিষ্ট ধুমেও বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চরে উপযোগী হইতে পারে। স্থধীগণ উভন্ন মন্তেরই সমালোচনা করিয়া এবং ব্দগদীশের কথাগুলি ভাবিয়া তথ্য নির্ণয় করিবেন।

চার্বাকের আর একটি কথা এই বে, অনৌপাধিকত্বই বর্থন ব্যাপ্তি পদার্থ বলা হইয়াছে, তথন ব্রু ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনত্মপেই হইতে পারে না। কারণ, অনৌপাধিকত্ব বুঝিতে উপাধির জ্ঞান

<sup>)।</sup> देशस्ववराज्याः, अस वशा ज्या विस्वृत्रत्याः कांश्वकात्रवास्यदः, न हात्मो मश्त्यात्मन विस्वृत्रत्यासाधि-अहार्वकृत्रकृत्

আবশুক। উপাধির লক্ষণ বাহা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশুক। স্থতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় অন্যোত্যাশ্রম্ব-দোষ অনিবার্য্য: স্থতরাং কোনরপেই ৰ্যাপ্তিজ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধি হইতেই পারে না। একচ্ছরে বক্তব্য এই যে, তত্ত্বভিত্তামণিকার গঙ্গেশ উদয়নাচার্য্যসন্মত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তি-লক্ষণের ( বিশেষব্যাপ্তি প্রছে ) যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অস্তোন্তাশ্রম্ম-দোষের সম্ভাবনা নাই। উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানদাপেক্ষ নহে, ইহাও গঙ্গেশ দেখাইয়াছেন। পরস্ক ব্যাপ্তি পদার্থ নানা প্রকারে নির্ন্নাচিত হইয়াছে। অনুমিতির জনক ব্যাপ্রিজ্ঞান যদি আবার সেই ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই অপেক্ষা করে, ভাহা হইলেই অন্তোন্তাশ্রম-দোষ হইতে পারে। যদি উপাধি পুদার্থ বুঝিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্রক হয়, তাহা হইলে তাহা অন্তবিধ ব্যাপ্তির জ্ঞানই বলা ষাইতে পারিবে। পরস্ক অনৌপারিকত্বই যে বাাপ্তি পদার্থ, অন্তর্মপ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলাই যায় না, ইছা চার্বাক বলিতে পারেন না। স্থায়াচার্য্যগণ বহু বিচারপূর্বাক নানা প্রকারে ব্যাপ্তির যে নিছুষ্ট লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে চার্বাকোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধই ব্যাপ্তি! তিনি বলিয়াছেন যে, ধুমে বহ্নির সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক। কারণ, ঐ স্থলে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধুমে ৰহ্নির ব্যভিচার দর্শন না হওয়ায় অনুপ্রভাষান উপাধিরও কল্পনা করা যায় না। উপলব্ধির অযোগ্য কোন উপাধি পদার্থ দেখানে থাকিতে পারে, এই শঙ্কা দর্মত জন্ম বলিলে দর্বব্রই নানাবিধ অমূলক শঙ্কা কেন জন্মে না, তাহা বলিতে হইবে। অন্নভোজনাদির পরেও বধন অনেকের মৃত্যু দেখা গিয়াছে, তখন সর্বত প্রত্যহ অরভোজনাদিতেও অনর্থকরত্ব শক্ষা কেন জন্মে না ? অন্নভোজনাদিতে ঐরপ শঙ্কা হয় বলিলে তাহা হইতে লোকের নিরভিই হুইয়া পড়ে। তাহা হুইলে লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হুইয়া পড়ে। স্থুতরাং সর্ব্বত্র অমূলক শঙ্কা জনের না, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। বাচম্পতি নিশ্র এই সকল কথা বলিয়া শেষে আরও একটি কথা বলিরাছেন যে, সংশয়মাত্রেই বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ আবশুক। সংশয়ের এক একটি কোটিই বিশেষ ধর্ম। তাহার কোন একটির উপলব্ধি হইলে সংশয় জন্মিতে পারে না। কিন্তু পুর্বে কোন দিন তাহার উপল্কি থাকা আবশুক, নচেৎ ভাহার স্মরণ হইতে পারে না, অজ্ঞাত পদার্থের শ্বরণ জন্মে না। বিশেষ ধর্মের শ্বরণ ব্যতীত যে কোন প্রকার সংশয়ই জন্মিতে পারে না. এ কথা পূর্বেব বলা হইয়াছে। তাহা হইলে দর্বত উপাধির শঙ্কা কথনই সম্ভব হয় না। স্কুতরাং জন্ম লক ব্যক্তিচার সংশন্ধও অসম্ভব। বাচম্পতি মিশ্রের কথার গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, "এই **হেতু উপাধিযুক্ত কি না ?**" এইরূপ সংশ্বে উপাধি এবং তাহার অভাব, এই তুইটি পদার্থ কোটি। উহার এক হরের নিশ্চর হইলে আর ঐরপ সংশয় জন্ম না। স্বতরাং উহার প্রত্যেকটি ঐ স্থলে ৰিশেষ ধর্ম। এখন ঐ উপাধিক্ষপ একতর কোটি বা বিশেষ ধর্ম যদি কুত্র পি নিশ্চিত না হইয়া থাকে, তবে ঐ বিষয়ে সংস্থার জন্মিতে না পারায় উহার স্পরণ হওয়া অসম্ভব। স্থতরাং সেখানে উপাধির সংশব্ধ হওয়া অসম্ভব। উপাবির সংশব্ধ করিতে পেলে যথন তাহার স্মরণ আবঞ্চক,

তথন বেধানে উপাধি পদার্থের কুত্রাপি নিশ্চর না হওয়ার স্মরণ হওয়া অসম্ভব, দেখানে উপাধির সংশ্বর কোনরপেই হইতে পারে না। ব্যভিচারী হেতুতে যে উপাধি নিশ্চিত আছে, সদ্ধেত্ত ভাহার সংশ্বর কোন হলে হইতে পারিলেও ঐ সংশ্বর সেই হেতুতে ব্যভিচার-সংশ্বর সম্পাদন করিতে পারে না। যে স্থলে যাহা উপাধিলক্ষণাক্রাপ্তই হয় না, সেধানে তাহার সংশ্বর উপাধির সংশ্বর নহে। যদি সেই স্থলে কোন পদার্থ উপাধিলক্ষণাক্রাপ্ত হয় এবং অক্তরে তাহার নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে সেই স্থলেও ঐ উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় ব্যভিচার নিশ্চয়ই জিয়িবে। স্প্তরাং সেধানে উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় তাহার সংশ্বর আহার সংশ্বর সংশ্বর আহার সংশ্বর আহার সংশ্বর আহার সংশ্বর সংশ্বর সংশ্বর আহার সংশ্বর সংশ্বর সংশ্বর সংশ্বর সংশ্বর সংশ্বর আহার সংশ্বর সংশ্বর

ভাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পরে দাংখ্যতত্তকৌমুদীতে অনুমান-ব্যাখ্যারস্তে ৰণিয়াছেন বে, "অনুমান প্রমাণ নহে" এই কথা *বলিলে* চার্কাক অপরকে কিরুপে তাঁহার মত বুবাইবেন ? অঞ্জ, সন্দিশ্ব এবং ভ্রাস্ত, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে লোকে তত্ত্ব বুকাইয়া থাকে। কিন্তু বে অঞ্চ কুহে ৰা সন্ধিয় নহে, তাগকে মজ বা সন্দিয় বলিয়া অথবা অভ্ৰাস্ত বাক্তিকে ভ্ৰান্ত বলিয়া তাহাকে বুবাইতে গেলে, লোক্সমাজে উন্মত্তের স্থায় উপেক্ষিত হুইতে হয়। স্থতরাং অপরের বাক্য-বিশেষ গুৰিয়া, তাহার অভি প্রায়বিশেষ অনুমান করিয়া, তদ্বারা তাহার অজ্ঞতা সংশন্ন অথবা ভ্রমের অভুষানপূর্বক অর্থাৎ অনুষান দ্বারা অপরের অজতাদির নিশ্চয় করিয়াই তাহাকে বুঝাইতে হয়। ৰস্ততঃ বিজ্ঞগণ ও তাহাই করিয়া থাকেন। অমুমান বাতীত অপর বাক্তিগত অজ্ঞতা সংশয় বা ভ্রম লৌকিক প্রত্যক্ষের দারা বুঝা অসম্ভব। এইরূপ অপবের ক্রোধ ও সেহাঁদিও অপবের লোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, দেগুলিরও অনুমান দারাই নিশ্চয় হইয়া থাকে। চার্নাকও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার প্রতিবাদী বা অপরের অজ্ঞতা প্রভৃতির অন্নুমান দারাই নিশ্চয় ক্রিগাই তাহাকে স্থমত বুঝাইবেন। নচেৎ তিনি অপরের অক্ততাদি নিশ্চয় ক্রিবেন ক্রিপে ? শৌকিক প্রত্যক্ষের বারা অপর ব্যক্তিগত অজ্ঞতাদি বুবা যায় না। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণও মানেন না। তাহা হইলে অপর ব্যক্তির অঞ্জতাদি নিশ্চয়ের জন্ত বাধা হইয়। চার্কাকেরও অহুমান-প্রামাণ্য অবশ্র স্বীকার্য্য।

ৰাচম্পতি মিশ্রের কথার চার্কাক বলিবেন যে, আমি অপরের বাক্য শ্রবণাদি করিরা, ভাষার অক্করাদির সন্তাবনা করিরাই তাহাকে বুঝাইরা থাকি। অপরকে বুঝাইতে তাহার অক্করাদির নিশ্চর আমার আবশুক কি? শুভরাং ঐ নিশ্চরের জন্ত অনুমানের প্রামাণ্য খীকার করিতে আমি বাধ্য নহি। এতহত্তরে বক্তব্য এই যে, চার্কাক ধদি অপরকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলিয়া সন্তাবনা করিয়া অর্থাৎ অপরের অক্ততা বা ভ্রান্ত বিবরে সংশয় রাধিরাও তাহাকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলিয়া তাহার অনিশ্চিত অক্তরা বা ভ্রম দূর করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তিনি সভ্যমনাকে নিন্দিত ও উপেক্টিত হইয়া পড়েন। যাহাকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চর ক্রের্য নাই, তাহাকে অক্ত বা ভ্রান্ত বলা কোন বুজিমানের কর্তব্য নহে। আর যদি চার্কাক অপরের অক্ততা বা ভ্রম নিশ্চর করিতে পারেন না, ইহা নিজেই খীকার করেন, তাহা হইলে দেই অপর ব্যক্তি অক্ত বা ভ্রম্ভ নাও হুইতে পারেন। তাহার মতও সত্য হইতে পারে, ইহাও এক পক্তে চার্কাকের মানিয়া ক্রতে হয়।

ভাষা হইলে তিনি যে নিজের মতাইকেই অল্রাস্ত সত্য বলিরা অপরকে বলিরা থাকেন, তাহাও বলিতে পারেন না। তাহা বলিতে গেলেই অপর ব্যক্তিকে ল্রাস্ত বলিরা নিশ্চরই করিতে হয়। বক্ততঃ চার্মাকও তাহাই করিরা থাকেন। তিনি অপরের অজ্ঞতা বা ল্রম বিষয়ে নিশ্চরাত্মক আনপূর্বকই তাহাকে নিজমত ব্রাইয়া থাকেন। তাহার ঐ নিশ্চর অন্থমান ব্যতীত হইতে পারে না। তবে অনেক হলে তিনিও অন্থমানাতালের ঘারা ল্রম অন্থমিতি করিয়া থাকেন। অপরের অজ্ঞতানি বিষয়ে ল্রম নিশ্চরও তাঁহার জন্মিয়া থাকে। তাহার ফলেও তিনি অপরকে লান্ত বলিয়া নিজ মত ব্রাইয়া থাকেন। কিন্ত তিনি অপরের অজ্ঞতানি বিষয়ে সংশয় রাবিয়া যদি অপরকে আক্ত বা লান্ত বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সভ্যসমাজ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। বস্ততঃ চার্মাক সর্ব্বত্র আক্রানিক সর্ব্বত্র বাক্য প্রবাদি করিয়া তাহার অজ্ঞতানির নিশ্চরই করিয়া থাকেন। যদি কেহ বলে বে, "আমা নিত্য", তাহা হইলে কি চার্মাক তাহার নিজ মতামুসারে তাহাকে লান্ত বলিয়া নিশ্চরই করেন না? যদি কেহ বলে বে, "আমি ইহা ব্রিতে পারি না" অথবা "আমি ব্রিমানে, এই দেইই চিরস্থায়ী নিত্য পদার্থণ, তাহা হইলে কি চার্মাক তাহাকে অক্ত বা লান্ত বলিয়া নিশ্চরই করেন না? চার্মাকের ঐ নিশ্চর অনুমানপ্রমাণজন্ত। প্রত্যক্ষ প্রমানের ঘারা তিনি ঐ নিশ্চর করিতে পারেন না। মৃতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্মাকের অনুমান-প্রমাণ্য শ্রীয়ার্য্য।

ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও বাচস্পতি মিশ্রের ক্ষিত যুক্তির উরেধ করিয়া বিলয়াছেন বে, সিদ্দির্য বা ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই চার্কাক অনুমান অপ্রমাণ, এই কথা বলিয়া থাকেন। বাহার ঐ বিষয়ে কোন সংশয় বা ভ্রম তিনি বুঝেন না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ বিষয়ে চার্কাকের সহিত্ত একমত, তাহাকে ঐ কথা বলা চার্কাকের নিশুরোজন। গঙ্গেশ শেষে আরও বলিয়াছেন য়ে, অমুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য থাকে না। কারণ, প্রত্যক্ষের যে প্রামাণ্য আছে, অহাও অমুমানের বারাই নিশ্চর করিতে হইবে। চার্কাক কি তাঁহার সন্মত প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন? তাহা কথনই সন্তব নহে। যুক্তি ঘারাই তাহা বুঝিতে হয়। চার্কাকও তাহাই বুঝিয়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চর করিয়া থাকেন। তাহা হইলে অমুমানের প্রামাণ্য তাঁহারও স্থীকার্য। এবং অমুমান অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিছেত যথন চার্কাক যুক্তিকেই আত্রয় করিয়াছিন, তথন অমুমানের অপ্রমাণ্যসাধনে অমুমানই অবলম্বিত হওয়ায় "অমুমান অপ্রমাণ" এ কথা চার্কাক বলিতেই পারেন না। উদ্যোতকর এই কথাটাই প্রধানরূপে উরেধ করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহার কথা বলিয়াছি। বৌদ্ধসম্প্রদার চার্কাকের আপত্তি নিরাস করিতে বিলয়াছেন যে, ব্যান্তিনিশ্চরের উপায় আছে। কোন স্থলে কার্য্যকারণভাব-প্রযুক্ত ব্যান্তি থাকে এবং কোন স্থলে তাদান্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ প্রযুক্ত ব্যান্তি থাকে। স্বত্যাং কোন স্থলে কার্য্যকারণ ভাবের জ্বারা, কোন স্থলে সম্বন্ধ প্রার ব্যারা ব্যান্তিনিশ্চর হয়। তাঁহারা এই কথাই বিলয়াছেন.—

"কার্য্যকারণভাবাদা স্বভাবাদা নিরামকাৎ। অবিনাভাবনিরমোহদর্শনার ন দর্শনাৎ।"

ভাংপর্যটিকাকার বাচশ্রতি হিল্ল এই বৌদ্ধারিকা উদ্ত করিয়া বৌদ্ধনতে কার্যকারণভাব ও বভাব,

কার্যকারণভাব অথবা স্বভাব, এই ছইটিই অবিনা ভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিয়ামক, তৎপ্রেম্ক্রই ব্যাপ্তির নিয়ম, অদর্শনপ্রযুক্ত নহে এবং দর্শনপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ সাধ্যশৃক্ত স্থানে হেতুর জনপন এবং সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতুর দর্শন, এই উভয় কারণেই যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়, ইহা নহে। ভাহা বলিলে সাধ্যশৃক্ত স্থানমাত্রে হেতু আছে কি না, ইহা দেখা বা বুরা অসম্ভব বিলয়া কোন দিনও কোন পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হয় না, মুতরাং চার্মাকেরই জয় হয়। কিছে বে ছইটি পদার্থের কার্যকারণভাব আছে, তন্মধ্যে কার্য পদার্থটি ষেখানে থাকিবে, ভাহার কারণ পদার্থটি সেখানে থাকিবেই। কারণশৃক্ত স্থানে কার্য থাকিতে পারে না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিছে হইবে। ভাহা হইলে ঐ কার্যকারণভাব জ্ঞানের ঘারাই সেখানে কার্য পদার্থে কারণের ব্যাপ্তিনিশ্চয় করা বায়। বেমন বহি ব্যতীত বৃষ জন্মিতে পারে না, বহি থাকিলেই ব্য হয়, বহি না থাকিলে ধ্য হয় না, এইরপ অয়য় ও ব্যতিরেকবশতঃ ধ্য ও বহির কার্যকারণভাব নিশ্চয় হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত ধ্যে বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়।

এইরূপ কোন কোন হলে সভাবই ব্যাপ্তির নিয়ামক। "সভাব" বলিতে এখানে তাদাম্মা বা অভেদ সমন্ধ। উহার জ্ঞানপ্রযুক্ত কোন হলে ব্যাপ্তির নিশ্চম হয়। যেমন শিংশপা বৃক্ষবিশেষ। শিংশপা ও বৃক্ষে অভেদ সমন্ধ থাকার শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বেও অভেদ সমন্ধ আছে। কারণ, শিংশপাত্ব শিংশপাত্ব হলৈ আন্তর্ম কার্য কারণ, শিংশপাত্ব কিংশপাত্ব হলৈ কার্য কারণ কার্য বিজ্ঞতঃ অভিন্ন পদার্থ। স্ক্তরাং শিংশপা ও বৃক্ষ অভিন্ন পদার্থ হইলে শিংশপাত্ব ও ক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। এই অভেদবশতঃই শিংশপাত্বের বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। এই অভেদবশতঃই শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। এই অভেদবশতঃই শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। এই অভেদবশতঃই শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি কার্য কার্য শিংশপাত্ব বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চম হইলে এ শিংশপাত্ব হেতৃর বারা শিংশপাতে বৃক্ষত্বের অনুমান হয়। ফ্যকথা, পূর্ব্বোক্ত কার্যকারণভাব অথবা পূর্ব্বোক্ত কার্যকারণভাব অথবা স্বাপ্তির নিয়ামক ও প্রাহক হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চরের কান্য প্রতির না। কারণ, এ উভর স্থলে কোনরূপেই ব্যক্তিয়র সংশ্র হইতে পারে না। বৃম্ব ও বহ্নির কার্যকারণভাব বৃবিলে বহ্নিরপ কার্যাকারণভাব স্বার্য ক্রিবে, এইরূপ আশ্বা কথনই হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য ক্রিনিতে পারে না। ধৃম কার্য্য বহ্নিরপ আশ্বা ক্রিনে বাংশ্বর ব্যান্তির কার্য ক্রিবে, এইরূপ আশ্বা কথনই হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য ক্রিনিতে পারে না। ধৃম কার্য্য বহ্নিরপ আশ্বা ক্রিনে বাংশ্বর বহিন্তে পারে না। ধৃম কার্য্য বহিন্ত

এই উচ্চর-ই ব্যাণ্ডির নিরামক বলিরা প্রকাশ করিরাছেন। কিন্তু অমুণলবির ছারাও অমুনান হর, ইহাও কোন বৌদ্ধনত জানা বার। স্বিধ্যাত বৌদ্ধ নেরারিক ধর্মকীন্তি তাঁহার "প্রারিক্" গ্রন্থে "বঙাব," "কার্যা" ও "অমুণান্তি", এই তিন প্রকার অমুনানের হেতু বলিরাছেন। (১) অভাবের উলাহরণ—এইটি বৃক্ষ, বেহেতু ইহা শিশোগা।
(২) কার্বার উলাহরণ,—ইহা বহিন্দান, বেহেতু ইহাতে ধ্য আছে। (৩) অমুণলব্ধির উলাহরণ,—এখানে ধ্য নাই ক্ষেত্তু তাহা উপলব্ধ হইতেছে না। এই অমুণলব্ধি একাষণ প্রকার কবিত হইরাছে। বধা—(১) অভাবামুণলব্ধি,
(২) কার্যাস্থালব্ধি, (৩) ব্যাগকানুগলব্ধি, (৩) ব্যাগকবিরছোগলব্ধি, (৫) বিরুদ্ধকার্যোগলব্ধি, (৬) বিরুদ্ধকার্যাগলব্ধি,
বিহালিকার্যাগলব্ধি, (২) কার্যাবিরছোগলব্ধি, (১) কারণাস্থালব্ধি, (১০) কারণবিরছোগলব্ধি,
(১০) কারণবিরুদ্ধ কার্যোগলব্ধি। ইহাবিদ্যের উলাহরণ মূল গ্রন্থ অষ্ট্রয়।

অন্তর্ম কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপার নাই। এইরূপ শিংশপা হইলেও তাহা বৃক্ষ ভির আর কিছু হইবে, এইরূপ আশবাও কথনই হইতে পারে না। কারণ, বৃক্ষবিশেষই শিংশপা। বৃক্ষ নহে, কিন্তু শিংশপা, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। শিংশপা যদি বৃক্ষ না হয়, তবে তাহা নিজের স্বভাব বা আস্মাকেই ত্যাগ করে, অর্থাৎ তাহা হইলে উহা শিংশপাই হয় না। স্ক্তরাং স্বভাব বা তাদাস্মা নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিশ্চয় স্থলেও ব্যভিচার সংশরের কোন অবকাশই নাই। তাহা হইবে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারণ ভাব (তত্বৎপত্তি) অথবা স্বভাব (তাদাস্মা) নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিশ্চমজ্মই অমুমিতি হইতে পারে এবং ফলতঃ ঐ ঘুইটিই ব্যাপ্তির স্বরূপ। স্বতরাং সর্ব্বত্ত বথা অযুক্ত।

বৌদ্ধ সম্প্রদার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্তান্নাচার্য্যগণের পক্ষ সমর্থন করিলেও ভাঁহাদিপের সিদ্ধান্ত ত্নষ্ট বলিয়া স্থায়াচার্য্যগণ ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমন্বাচম্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, শ্রীধরাচার্য্য, জন্মন্ত ভট্ট, বরদরাজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভূরি প্রতিবাদপূর্ব্বক ঐ সিদ্ধান্তের পঞ্চন করিয়াছেন। সে প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সার কথা এই মে, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্যাপ্তিমূলক "ওর্ক"কে আশ্রম না করিলে কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় করিতে পারেন না। বহ্নিই ধ্নের কারণ, সন্নিহিত থাকিয়াও গৰ্দত প্ৰভৃতি ধূনের কারণ নহে, ইহা বুবিতে হইলে যে তর্ক আশ্রমণীয়, তাহা ব্যাপ্তিমূলক, স্কুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের অপেক্ষা নিম্নত হইলে আত্মাশ্রম ও অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। স্মুভরাং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে চার্কাকের আপত্তি নিরাস কিছুতেই হইতে পারে না। পরম্ভ শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্ব অভিন্ন পদার্থ নহে। তাহা হইলে বৃক্ষত্বের স্থায় শিংশপাত্বও সর্ব্যবেক আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং বৃক্ষৰ হেতুর ঘারা বৃক্ষান্তরে শিংশপান্দের অনুমানও ধর্যার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি বল বে, আমরা তাদাস্থা বলিয়া অত্যস্ত অভেদ বলি নাই। সামান্ত বিশেষভাবে সেই পদার্থদ্বরের ভেদও থাকিবে। বৃক্ষত্ব সামান্ত, শিংশপান্ধ বিশেষ। ঐ বিশেষ জ্ঞানজন্ত যেখানে সামান্ত জ্ঞানরূপ অনুমিতি হয়, সেখানে পূর্ব্বোক্ত স্বভাব বা তাদাম্মাই ব্যাপ্তির निम्नोयक, हेशहे स्वामता विन । এडছ उत्त विना हरेग्राट्ड स्व, खारा हरेले थे स्वत वृक्षक स्वरूपम ছইতে পারে না। কারণ, বিশেষ জ্ঞান সামাগ্র-জ্ঞানপূর্বক। বিশেষ ধর্মাট নিশ্চিত হইয়াছে, কিন্তু সামান্ত ধর্মটি অনিশ্চিত আছে, ইহা কথনই সম্ভব নহে। বৃক্ষত্বের অনুমানের পূর্বে বে সময়ে শিংশপাত নিশ্চয় হইবে, তথন বুক্তরপ সামান্ত ধর্মের নিশ্চয়ও অবশ্র সেখানে থাকিবে। স্তরাং অনুমানের পূর্বেই বৃক্ষত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহা অনুমেয় হইতে পারে না। পরস্ক ব্যান্তি, সম্বন্ধবিশেষ, ভিন্ন পদার্থেই ঐ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পদার্থদ্বরের ভাষাস্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ থাকিলে, দেখানে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অভিন্ন পদার্থ কথনও সাধ্য ও সাধক হইতে পারে না। বাহা কোন সাধ্যের সাধক হইবে, তাহা ঐ সাধ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন भार्च है हरेत ।' भक्क संबोधन कांग्राकाक्षणावल नारे, क्रजाव वा जानाक्राल नारे, **अ**मन ऋत्नल

১। শীমগ্রাচশতি বিশ্ব প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐরণ বলিলেও নহা নৈয়ায়িক য়য়ুনাথ শিরোমণি কিন্ত অভিয় প্রদার্থেও বিভিয়রণে ব্যাপার্যাপক ভাব সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি সেখানে অভেদ সম্বন্ধে শিংশপাকেই ব্যাপা

ব্যান্তিনিক্ষমনত অনুমিতি হইয়া থাকে। যেমন রসের উপলব্ধি করিয়া রস্বিশিষ্ট প্রব্যে পদ্ধের ক্সপের অমুনিতি হইয়া থাকে। যে যে দ্রব্যে রস আছে, তাহাতে রূপ আছে, এইরূপে রসপদার্থে ক্সপের ব্যাপ্তিনিশ্চর হওয়ায়, তজ্জন্ত সংস্থারবশতঃ ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে তথন *রসহে*তৃক রুসের **অন্থ**মিতি হয়। কিন্তু রস, রূপের কার্য্য নহে ; রস ও রূপে কার্য্যকারণভাব নাই এবং রূপ <del>খ</del> ক্রম অভিন্ন পদার্থণ্ড নহে। বৌদ্ধসম্প্রদার ভাঁহাদিগের করনাম্বসারেণ্ড রুসকে রূপের কার্য্য বৃ**লিডে** পাঁরেন না ; কারণ, রস ও রপ সমকালীন পদার্থ। কার্য্যোৎপত্তির পূর্বের কারণ থাকা আবক্তক, নচেৎ তাহা কারণই হয় না। রস ও রূপ যখন গোশুক্বয়ের স্থায় এক সম্বেই উৎপন্ন হয়, তথন क्रम, बरमत कांत्रण रहेर्ड शांद्र ना। क्रम ७ तम व्यक्ति भिर्मार्थ, हेर्हा वना यात्र ना। कांत्रण, ভাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তি যখন রস গ্রহণ করে, তখন সে রূপ গ্রহণও করে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ক্লপ যথন রসনাগ্রান্থ নহে, তথন ভাহা রসাত্মক বস্ত হইতে পারে না। স্কুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ-দিদ্ধান্তাহুদারে রদে রূপের ব্যাপ্তিনিশ্চর হইতে না পারায় পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমান কিছুতেই হইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা হইয়া থাকে। এই রপ আরও বছ বছ স্থল আছে, ষেখানে পদাৰ্থৰবের কাৰ্য্যকারণভাবও নাই, স্বভাব বা অভেদও নাই, কিন্তু সেই পদাৰ্থছয়ের সাধ্যসাধনভাব আছে। ভাহার এক পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্ত ভদদায়া অপর পদার্থের অফুমান হইয়া থাকে, ইহা শ্ববীকার করিবার উপায় নাই। স্নতরাং কার্য্যকারণভাব অপবা স্বভাব, এই ছইটিমাত্রই ব্যাপ্তির নিরাসক, ইহা কিছুডেই বলা বায় না। বস্তমাত্রের ক্ষণিকস্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় কার্য্যকারণভাবেরও 👺পপত্তি করিতে পারেন না। স্কতরাং তাঁহাদিপের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত কোনক্লপেই উপপন্ন হইডে পারে না। অভএব বলিতে হইবে ষে', নিম্নতসম্বন্ধই অন্নমানের অন্ন । স্বাভাবিক সম্বন্ধই নিম্নতসম্বন্ধ । ধুনের বহিত্ব সহিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক। ধুনের স্বভাবই এই বে, সে বহিং-সম্বন্ধ ছাড়িরা থাকিছে পারে না। কিন্তু ধুমের সহিত বহির সমন্ধ স্থাভাবিক নহে। কারণ, ধুমশৃন্ত স্থানেও বহিন্দ উপদ্ধি হইয়া থাকে। যে সম্বে বহ্নির সহিত আর্দ্র কার্চের সম্বন্ধ হয়, তথনই ধ্যের সহিত ৰন্দির সম্বন্ধ হয়। স্থতরাং ধ্নের সহিত বহিন্র সম্বন্ধ ঐ আর্ক্ত কাঠাদিরূপ উপাধিকনিত, স্থতরাং উৰা স্বাভাবিক নহে, সে জন্ত উহা নিয়ত-সমন্ধ নহে। ধ্মের বহ্নির সহিত সমন্ধ স্বাভাবিক। কারণ, সেখানে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধূমে বহ্নির ব্যক্তিচারের দর্শন না <del>হওঁরার অরু</del>পলভাষান উপাধিরও কলনা করা বার না। অত**্রব নি**রুত সম্বন্ধই অনুষানের অক। ব্যক্তিনরের অব্দান ও সহচরজ্ঞান তাহার প্রাহক ৷

এক বৃক্ষকেই তাহার ব্যাপক বনিরাছেন। শিংশগান্ধরূপে শিংশগার বৃক্ষবরূপে বৃক্ষের অভেদ সম্বন্ধে ব্যাপ্তিনিক্ষয়। বিষয়। অক্ষেপের "তম্বনিতাবনি"র ব্যাপ্তিসিদ্ধান্তলকণ-শীবিতি জন্তব্য।

<sup>&</sup>gt;। তথাৰি ব্ৰাধীনাং ৰহ্যাধিসৰকঃ ৰাভাবিকঃ, নতু বহ্যাধীনাং ব্যাধিতিঃ, তে বি বিনাপি ব্যাধিতিঃপ্নতাত । বৰা দাৰ্কেকনাধিসৰ্কসমূক্তবিদ্ধ, তথা ব্যাধিতিঃ সহ সম্বধাতে। তথাগ্ৰহ্যাধীনাথাকে কনামুগাধিকুতঃ সক্ষো ন ৰাভাবিকত ব্যাধীনাং বহ্যাধিসমূক উপাবেরস্পন্তামানহাং। ভচিত্ব ইভিচারতাদৰ্শনাদ্ধশন্তামানভাগি কর্নামুপপ্তেঃ অতো নিয়তঃ স্বকোইস্থানাকং।—তাৎপ্রাচীকা, ১০৯; ৫ পুঞ্জা

ভাৎপর্যটীকাকার বাচম্পত্তি মিশ্র পূর্ব্বোক্তরূপে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই বালি বলিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্ৰচিন্তামণিকার মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় স্বাভাবিক সমন্ধ ব্যাপ্তি নহে, ইহা বলিয়াছেন। তিনি পূর্মাচার্য্যগণের ক্থিত বছবিধ ব্যাপ্তি-লক্ষণের উল্লেখপূর্মক বহু বিচারম্বারা ভাহাতে দোষ প্রদর্শন করিয়া নির্দোষ ব্যাপ্তিলক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গেশ "বিশেষবাাপ্তি" গ্রন্থে উদয়নাচার্ব্যোক্ত "অনৌপাধিকত্ব"দ্ধপ ব্যাপ্তিলক্ষণের পরিষার করিয়া ব্যাখ্যা করায়, তদসুদারে তাঁহার ব্যাখ্যাত ঐ লক্ষণও তাঁহার মতে নির্দোষ বলিয়া বুবা যাইতে পারে। ভাহা হইলে বাচল্পতি মিশ্র বে অনৌপাধিক সম্বন্ধ বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, ভাহা প্রকেশের ব্যাখ্যাত অনৌপাধিকত্ব বুবিলে, উহাও নির্দোষ হইতে পারে। সে বাহাই হউক, ব্যাপ্তির স্বরূপ যিনি যাহাই বনুন, ব্যাপ্তি যে অমুমানের অঙ্গ, ইহা সর্বসন্মত। প্রভাকর প্রভৃতি मीमाः भक्तां प्रसामनेत्व गाशित निकात्रक विवाहन, किन्न भक्तां वह विठात्रभूक्ष थे मरज्ज খণ্ডন করিরাছেন। গঙ্গেশ বলিয়াছেন, ব্যভিচারের অজ্ঞান সহিত সহচারজ্ঞানই ব্যাপ্তির গ্রাহক। সর্বতে ব্যতিচার সংশয় জন্মে না ; বেথানে ঐ সংশয় জন্মে, সেথানে অনুকৃষ তর্কের দারা ভাহার নিবৃত্তি হয়। স্মৃতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব নহে। জীবমাত্রই ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রযুক্ত অমুমানের ছারা লোক্ষাত্রা নির্নাহ করিতেছে। অনুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে লোক্ষাত্রার উচ্ছেদ হইত। চার্কাক "অহুমান অপ্রমাণ" এ কথা মূখে বলিলেও বস্ততঃ তিনিও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। লোকধাত্রানির্বাহের জন্ত বহু বহু অপ্রতাক্ষ পদার্থের বে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আৰম্ভক হইতেছে, ভাহা বহু স্থলেই অমুমানপ্রমাণের দারা হইতেছে। সর্বাঞ্জ ঐ সকল বিষয়ে সম্ভাবনারূপ সংশরাত্মক জ্ঞানই জন্মে এবং তদ্ঘারাই লোকবাত্রা নির্বাহ হয়, ইহা সত্য নহে। সত্যের অপদাপ না করিলে চার্কাকেরও ইহা স্বীকার্য্য। চার্কাকের মতে ঐ সকল স্থলে সম্ভাবনারূপ সংশন্ধও বে জন্মিতে পারে না, ইহাও উদয়ন প্রভৃতির কথামুসারে পূর্বে বলিয়াছি। মূলকথা, অনুমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষ কোনরূপেই সমর্থন করা বার না। উহা সমর্থন করিতে গেলে অনুমান-প্রমাণকেই আশ্রয় করিতে হয়। বাহা অনুমান নহে, তাহাতে ব্যক্তির দেখাইয়া অনুষানের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। ধাহা প্রকৃত অনুষান, তাহাতে ব্যভিচার নাই। স্থভরাং "অমুমান অপ্রমাণ" এই পূর্ব্বপক্ষের সাধক নাই। ৩৮।

অসুমান-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত 🛚 🕻 🗈

ভাষ্য। ত্রিকালবিষয়মতুমানং ত্রৈকাল্যগ্রহণাদিত্যুক্তমত্র চ—

অসুবাদ। (অনুমান-প্রমাণের ধারা) ত্রিকালীন পদার্থের জ্ঞান হয়, এ ক্ষম্ব

অসুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু এই কালত্রয়ের মধ্যে—

সূত্র। বর্ত্তমানাভাবঃ পততঃ পতিতপতিতব্য-কালোপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥ ১০০ ॥ অসুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) বর্ত্তমান কাল নাই, ষেহেতু, পতনবিশিষ্টের পভিত ও প্রভিত্তব্য কালের উপপত্তি আছে [ অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে বখন ফল পতিত হয়, তৎকালে তাহার পতনের অতীত কাল ও ভবিষ্যৎকালই উপপন্ন হওয়ায় বর্ত্তমান কাল নাই ]।

ভাষ্য। বৃন্তাৎ প্রচ্যুতস্থ ফলস্থ ভূমে প্রত্যাসীদতো যদুর্দ্ধং, স পতিতোহধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতকালঃ। যোহধস্তাৎ স পতিতব্যো-হধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতব্যকালঃ। নেদানীং তৃতীয়োহধ্বা বিদ্যুতে, যত্র পততীতি বর্ত্তমানঃ কালো গৃহেত, তম্মাদ্বর্ত্তমানঃ কালো ন বিদ্যুত ইতি।

অনুবাদ। বৃস্ত হইতে প্রচ্যুত হইয়া ভূমিতে প্রত্যাসন্ন হইতেছে, এইরূপ ফলের যাহা উদ্ধিদেশ, তাহা পতিত দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিত কাল। যাহা অধ্যোদেশ, তাহা পতিতব্য দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিতব্য কাল। এখন তৃতীয় অধ্যা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ফলের উদ্ধি ও অধঃস্থান ভিন্ন তৃতীয় কোন স্থান বা দেশ নাই, যাহা থাকিলে "পতিত হইতেছে" এইরূপে বর্ত্তমান কাল গৃহীত হইতে পারে; অতএব বর্ত্তমান কাল নাই।

চিপ্পনী। পূর্বস্ত্রে মহর্ষি বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, ইহা স্চিত হইরাছে; ভাষ্যকার প্রথমাধারে অনুমান-লক্ষণ-স্ত্র-ভাষ্যেও অনুমানের ত্রিকালীন পদার্থবিষয়কত্ব বলিয়া আদিয়াছেন। মহর্ষি অনুমানের লক্ষণ পরীক্ষার হারা অনুমানে পরীক্ষা করিয়া, অনুমানের বিষয় পরীক্ষার হারাও অনুমান পরীক্ষা করিয়া, অনুমানের বিষয় পরীক্ষার হারাও অনুমান পরীক্ষা করিছে এই স্ত্রের হারা পূর্বাক্ষার প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই পরীক্ষার অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন বে, অনুমান ত্রিকালবিষর অর্থাৎ ত্রিকালীন বা ভূত, ভবিষ্যই ও বর্জমান, এই কালত্রয়বর্তী পদার্থ ই অনুমানের বিষয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে। মহর্ষি পরস্ত্রের হারা ইহাতে পূর্বাপক্ষ বলিয়াছেন বে, বর্জমান কাল নাই, স্কভরাং অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই কথা বলা যাইতে পারে না। কর্জমান কাল নাই কেন? ইহা ব্রাইতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন বে, বাহা পতিত হইডেছে, সেই ক্লাদির সম্বন্ধে পতিত কাল ও পতিতব্য কালেরই উপপত্তি (জ্ঞান) হয়, বর্জমান কালের জ্ঞান হয় না। ভাষ্যকার স্ব্রোর্থ বর্ণন করিছে বলিয়াছেন বে, বৃক্ত হইতে প্রচ্যুত্ত হইয়া বে ক্লাট ভূমিতে প্রত্যাসয় অর্থাৎ ক্রমশঃ ভূমির নিকটবর্তী হইতেছে, তাহায় উর্ম্ব স্থান বর্ষাও অধ্বাহ্মানকে পতিতব্য অধ্বা বলে। ঐ পতিত অধ্বা বলে। ঐ পলত ক্রমার সহিত সংযুক্ত কালকে অর্থাৎ বে কালে ক্রিছিছেনেশে ক্ষলের পতন হইয়াছে, ঐ কালকে স্বত্রে বলা হইয়াছে পাতিত কাল্প। এবং

বাৎস্থায়ন ভাষ্য

পূর্ব্বোক্ত পতিতব্য অধ্বার সহিত সংযুক্ত কালকে অর্থাৎ যে কালে ঐ আধােদেশে ফলের পতন হইবে, সেই কালকে স্থান বলা ইইয়াছে পতিতব্য কাল। পূর্ব্বোক্ত পতিত অধ্বা ও পতিতব্য অধ্বা ভিন্ন ভৃতীয় ক্রোন অধ্বা না থাকায়, পূর্ব্বোক্ত কালদায়ভিন্ন বর্ত্তমান কাল নামে কোন কালের জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান কালের ব্যঞ্জক বা গ্রাহক না থাকায় বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় না, স্মৃতরাং বর্ত্তমান কাল নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদীর বিবক্ষা এই যে, বৃস্ক হইতে "ফল পতিত হইতেছে" এইরূপ বলিলে যে ঐ পতনক্রিয়ার বর্ত্তমান কাল বৃথা যায়, ইহা ঠিক নহে। কারণ, ঐ ফলাট বৃস্ক হইতে প্রচ্যুত হইলে যে স্থান পর্যন্ত তাহার পতন হইয়াছে, সেই উদ্ধি স্থানে তাহার পতন অতীত। এবং ভূমি পর্যন্ত নিম্ন স্থানে তাহার পতন ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান পতন স্থোনে নাই। স্মৃতরাং পূর্বোক্ত পতন এবং ঐরূপ সমনাদি ক্রিয়া হলেও বর্ত্তমান কাল বৃথা যায় না; অতীত ও ভবিষ্যৎ কালই বৃথা যায়, তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কালের অভাবও কাল যায় না, এ জন্ত বর্ত্তমান কালের অভাব" এই কথার দারা বৃথিতে হইবে, অতীত ও ভবিষ্যদ্ভিন্ন পদার্থে কালন্বের অভাব। মূল কথা, যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল ভিন্ন ভৃতীর আর কোন কালের অভিন্ন না থাকে, তাহা হইলে অনুমান ব্রিকালীন পদার্থ বিষয়ক, এই কথা কোনরপেই বলা যায় না ৪০৯৪

#### সূত্র। তরোরপ্যভাবো বর্ত্তমানাভাবে তদপেক্ষত্বাৎ ॥৪০॥১০১॥

অনুবাদ। (উত্তর) বর্ত্তমান কালের অভাব হইলে সেই কালদ্বয়েরও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেরও অভাব হয়। কারণ, তদপেক্ষত্ব অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমান-কাল-সাপেক্ষতা আছে।

ভাষ্য। নাধব্যঙ্গাঃ কালঃ, কিং তর্হি, ক্রিয়াব্যঙ্গাঃ পততীতি। যদা পতনক্রিয়া ব্যুপরতা ভবতি স কালঃ পতিতকালঃ। যদোৎপৎস্ততে স্পতিতব্যকালঃ। যদা দ্রব্যে বর্ত্তমানা ক্রিয়া গৃহতে স বর্ত্তমানঃ কালঃ। যদি চায়ং দ্রব্যে বর্ত্তমানং পতনং ন গৃহ্লাতি, কস্যোপরমমূৎপৎস্থমানতাং বা প্রতিপদ্যতে। পতিতঃ কাল ইতি ভূতা ক্রিয়া, পতিতব্যঃ কাল ইতি চোৎপৎস্থমানা ক্রিয়া। উভয়োঃ কালয়োঃ ক্রিয়াহীনং দ্রব্যং, অধঃ পততীতি ক্রিয়াসম্বন্ধং, সোহয়ং ক্রিয়াদ্রব্যয়োঃ সম্বন্ধং গৃহ্লাতীতি বর্ত্তমানঃ কালঃ। তদাশ্রমে চেতরো কালো তদভাবে ন স্থাতামিতি।

শুসুবাদ। কাল অধ্বব্যস্থা অর্থাৎ দেশব্যস্থা নহে। (প্রশ্ন) জবে কি ব ) "পতিত হইতেছে" এইরূপে ক্রিরাব্যস্থা, অর্থাৎ ক্রিরার দারা কাল বার। বে কালে পতন ক্রিরা নিবৃত্ত হর, তাহা পতিত কাল। বে কালে দ্রব্যে (পতন ক্রিরা) উৎপন্ন হইবে, তাহা পতিতব্য কাল। বে কালে দ্রব্যে ক্রিরা গৃহীত হয়, তাহা বর্ত্তমান কাল। যদি ইনি অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের শুক্তাববাদী পূর্বপদ্দী দ্রব্যে বর্ত্তমান পতন না বুবেন, (তাহা হইলে) কাহার অর্থাব কাহার উৎপৎস্থমানতা বুবিবেন? পতিত কাল, এই প্রেরোগ স্থলে প্রতন ভবিষ্যৎ। উত্তর কালেই দ্রব্য ক্রিরাহীন। অধোদেশে পতিত হইতেছে, শুক্তাল প্রবিশ্ব (দ্রব্য) ক্রিরার সহিত সম্বন্ধ। সেই ইনি অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্ব-পাক্ষরাদী ক্রিরা ও দ্রব্যের সম্বন্ধ গ্রহণ করিতেছেন, এ ক্রম্ম বর্ত্তমান কাল (তাঁহার) শ্রীকার্যা। এবং তাহার (বর্ত্তমান কালের) অর্ভাবে জনাশ্রিত অপর কাল্বর স্করীত ও ভবিষ্যৎ) থাকিতে পারে না।

টিমনী। পূর্বাস্থত্তোক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই স্থত্তের ছারা বিলয়াছেন বে বর্তমান কাল না থাকে, ভাহা হইলে পূর্ব্ধপক্ষধাদীর স্বীক্বন্ত অভীত ও ভবিষ্যৎকালও ूचांटक ना । कांत्रम, के कांनषत्र वर्खमान कांनमारशक । मर्शवित शृष्ट छा९भुवा करे रा, बाराब ্ৰু বৰ্জমান, ভাহাকে "অতীত" বলে এবং যাহার প্ৰাগভাৰ বৰ্জমান, ভাহাকে "ভবিবাৎ" ়। স্তরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ বুৰিতে বর্ত্তমান বুৰা আবঞ্চক। বর্ত্তমান না বুৰিলে অতীত ও ্রুত বুবা বায় না। স্করাং বর্তমান না থাকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎকালও থাকে না। প্রথমে পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়া, শেষে মহর্বির শুক্তার্থ বর্ণন করিয়াছেন 🛭 ুঁ বিবাৰী বৃক্তি খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, "পতিত হইতেছে" এইবংগ ক্রিয়ার কাল বুৰা যায়। কোন অধ্বা বা গছৰা দেশের ছারা কাল বুৰা যায় না। বে কালে ্ৰত্যে বৰ্তমান ক্ৰিয়ার গ্ৰহণ বা জ্ঞান হয়, তাহাই বৰ্তমান কাল। "পতিত হইয়াছে" ৰিনিলে যে পতিত কাল বুঝা যায় এবং "পতিত হইবে" এইক্লপ ৰনিলে বে পতিতক্ बुवा बाब, थे উভद्र कालाई সেই खरच পড়নক্রিয়া নাই। "পভিত হইতেছে" এইরশ ু ধে কাল বুৰা যায়, সেই কালে ঔ জব্য পতনক্ৰিয়ার সহিত সম্বন্ধ। সেই কালে পতন ৪ এবের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। সেই সম্বন্ধবিশিষ্ট কালকেই বর্তমান কাল বলে। পূর্ব্ব-ৰদি বলেন যে, কোন জবোই বৰ্তমান পতনজান হয় না, ভাহা হইলে ভিনি পতনের ও ভবিষ্যৰ বুবিতে পারেন না। কারণ, পতনের জ্ঞান হইলেই ভাহার নিবৃত্তি অইর জ্ঞোনতা বুৰিয়া পতনের অতীতম্ব অধবা ভবিষ্যাৰ বুৰা ষাইতে পারে। পতন ইতনাৰ

ভাষার প্রজাম জান হইতে পারে বা । উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, বর্তমান বি

না বৃধিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াও বৃধা যায় না। কাল সর্বাদা বিদ্যমান আছে। ফলও "পতিত হইরাছে", "পতিত হইতেছে," "পতিত হইবে" এইরূপে জ্ঞানবিশেষের বিষয় হয়; স্থতরাং কালও অতীত নহে, ফলও অতীত নহে, ক্রিয়ারই অতীতত্ব সম্ভব; কাল বা ফলের অতীতত্ব সম্ভব নহে। স্থতরাং ক্রিয়াই কালের অভিব্যক্তি বা বোধের কারণ। অধবা অর্থাৎ গস্ভব্য দেশ ফলে পতনক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্ব্বেও যেমন থাকে, পতনক্রিয়ার উৎপত্তি হইলেও ভক্রপই থাকে, স্থতরাং তাহা পূর্ব্বাপরকালে অভিন্ন বিদিয়া কালবোধের কারণ নহে। ৪০।

ভাষ্য। অথাপি!

#### সূত্র। নাতীতানাগতয়োরিতরেতরাপেক্ষা-সিদ্ধিঃ॥ ৪১॥১০২॥

অমুবাদ। পরস্তু অতীত ও ভবিষ্যৎকালের পরস্পার সাপেক্ষ সিদ্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদ্যতীতানাগভাবিতরেতরাপেক্ষে দিখ্যেতাং, প্রতিপদ্যেনহি বর্ত্তমানবিলোপং, নাতীতাপেক্ষাহনাগতিদদ্ধিঃ। নাপ্যনাগতাপেক্ষাহতীত-দিদ্ধিঃ। কয়া য়ুব্রুমাণ কেন করেনাতীতঃ কথমতীতাপেক্ষাহনাগতিদদ্ধিঃ, কেন চ করেনানাগত ইতি নৈতচ্ছক্যং বক্তুম্ব্যাকরণীয়মেতদ্বর্ত্তমানলোপ ইতি। যচ্চ মন্তেত হ্রুম্বনির্ব্বাঃ স্থলনিম্বরোশ্ছায়াতপয়োশ্চ যথেতরেতরাপেক্ষ্মা দিদ্ধিরেবমতীতানাগতয়োরিতি, তয়োপপদ্যতে, বিশেষহেত্ত্বভাবাং। দৃষ্টান্তবং প্রতিদৃষ্টান্তোহিপি প্রদল্জতে, যথা রূপস্পর্শেণি গন্ধরসৌ নেতরেতরাপেক্ষে দিখ্যতঃ, এবমতীতানাগতাবিতি। নেতরেতরাপেক্ষা কম্পতিং দিদ্ধিরিতি। যম্মাদেকাভাবেহম্মতরাভাবাত্মভালাবঃ, যদ্যেকস্মান্তরাপেক্ষা দিদ্ধিরম্ভতরস্থেদানীং কিমপেক্ষা ? যদ্যন্ততরক্ষ্মিকান্প্রান্তরাভাবঃ প্রমান্তরাপানীং কিমপেক্ষা ? এবমেকস্মাভাবেহম্মতরন্ধ দিখ্যতীং ভ্যুভয়াভাবঃ প্রসঞ্জাতে।

অনুবাদ। বদি অতীত ও ভবিষ্যৎ পরস্পর সাপেক হইয়া সিদ্ধ হইড, ( তাহা হইলে ) বর্ত্তমান বিলোপ অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের অভাব স্বীকার করিতে পারিতাম। ( কিন্তু ) ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক হয় না। এবং অতীত কালের সিদ্ধি ভবিষ্যৎ কালসাপেক হয় না। ( প্রশ্ন ) কোন্ যুক্তিবশতঃ ? ( উত্তর) কি প্রকারে অতীত, কি প্রকারে ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক এক কি প্রকারে ভবিষ্যৎ, ইহা বলিতে পারা বার না; বর্তমান কালের বিলোপ ইইলে অর্থাৎ উহা না থাকিলে ইহা অব্যাকরণীর, অর্থাৎ বর্তমান কাল না মানিলে, অভীত ও ভবিষ্যৎ কাল কি প্রকার, কি প্রকারে উহা পরস্পরসাপেক, ইহা ব্যাকরণ বা যাখ্যা করা বার না।

আর বে মনে করিবে, হ্রস্ম ও দীর্ষের, স্থল ও নিম্নের এবং ছারা ও আঙপের বেমন পরস্পর অপেক্ষায় সিদ্ধি হয়, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যতেরও ( পরস্পর অপেক্ষায় সিদ্ধি হয়, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যতেরও ( পরস্পর অপেক্ষায় সিদ্ধি হইবে )। তাহা উপপর হয় না ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই। অর্থাৎ প্রকৃত হেতু না থাকার কেবল দৃষ্টান্তের ছারা ঐ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। (পরস্তু) দৃষ্টান্তের লার প্রতিদৃষ্টান্তও প্রসক্ত হয়। (কিরূপ প্রতিদৃষ্টান্ত, তাহা বলিতেছেন) বেমন রূপ ও স্পর্শ, (এবং ) গদ্ধ ও রুস পরস্পরাপেক হইরা সিদ্ধ হয় না, এইরূপ অতীত এবং ভবিষ্যুৎও (পরস্পরাপেক হইরা সিদ্ধ হয় না।) (বস্তুতঃ) পরস্পরাপেক হইরা কাহারও সিদ্ধি হয় না। বেহেতু একের অভাবে অক্সতরের অভাব প্রযুক্ত উভরেরই অভাব হয়। বিশদার্থ এই যে, বদি একের সিদ্ধি অক্সতরের অভাব প্রযুক্ত উভরেরই অভাব হয়। বিশদার্থ এই যে, বদি একের সিদ্ধি হয়রা হইবে (এবং ) যদি অক্সতরের সিদ্ধি একাপেক হয়, (তাহা হইলে) এখন অক্সতরের সিদ্ধি কাহাকে অপেকা করিয়া হইবে ? এইরূপ হইলে একের অভাবে অক্সতর অর্থাৎ ঐ একাপেক সিদ্ধি বলিয়া অভিমত অপর পদার্থটি সিদ্ধ হয় না, এ অক্সতরের অভাব প্রসক্ত হয়।

চিন্ননী। পূর্বাণক্ষণাদী যদি বলেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অর্থাৎ জানে বর্ত্তনান কালের কোন অপেক্ষা নাই। অতীত ও ভবিষ্যৎকাল পরস্পারাণেক হইরাই সিদ্ধ হয়, স্থতরাং বর্ত্তমান কাল স্বীকারের কোনই আবস্তকতা নাই। মহর্ষি এই স্থত্ত দারা ইবারত প্রতিমেণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "অবাণি" এই কথার দারা পূর্বাণক্ষণাদীর পূর্ব্বোক্ত আব্দার স্থতনা করিয়াছেন। অতীত কালকে আপেক্ষা করিয়াও কালকে কালের সিদ্ধি হয় না, ভবিষ্যৎ কালকে আপেক্ষা করিয়াও কালকে কালের সিদ্ধি হয় না, ইহার যুক্তি কি? এতহত্তরে ভাষ্যকার বনিয়াছেন যে, কোন প্রকারে জালীত, কিরণে তবিষ্যতের সিদ্ধি অতীতাপেক? কোন প্রকারে ভবিষ্যৎ? ভারের "কর্ম" করেম অর্থ 'প্রকার'। ভাষ্যকারের কথার ভাৎপর্য্য এই বে, বর্ত্তমান কাল না থাকিলে ক্ষিক্তারে অতীত ও ভবিষ্যৎে কালই থাকে না। অতীত কালকে অসকা ক্ষিত্রা ভবিষ্যতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হইতে পারে না। অতীত কালকে অসকা ক্ষিত্রা ভবিষ্যতের সিদ্ধি কিরণে হইবে? তাহা হইতে পারে না। অতীত কালকে অসকা ক্ষিত্রা

#### বাৎস্তারন ভাষ্য

७ खबिगु९ कि थोकांद्र, कि थोकांद्र थे উভয়ের कान হয়, ইহা बिनएठ পারা যায় না। जांग्राकांद्र 'নৈভছেক্যং ৰক্ত ং" এই কথাৰ দারা ইহাই বলিয়া "অব্যাকরণীয়নেভদ্বর্ত্তমানলোপে" এই কথার : बाबा ঐ পূর্ব্বকথারই বিবরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন বে, ছম্বের বিপরীত দীর্ঘ, দীর্বের বিপরীত হুম, মূল অর্থাৎ কলশূক্ত অক্সত্রিম ভূজাগের বিপরীত নিম, তাহার বিপরীত স্থল, ছারার বিপরীত আতপ, ভাহার বিপরীত ছায়া, এইক্লপে যেমন হ্রন্থনীর্ব প্রভৃতি পদার্থের পরস্পরা-শেক জান হয়, তদ্ৰণ অভীত কালের বিপরীত কাল ভবিষ্যৎ কাল, ভবিষ্যৎকালের বিপরীত কাল **অভীত** কান, এইরূপে ঐ কানছরের পরস্পরাপেক জ্ঞান হইতে পারে। এতহ্নভরে ভা**ন্ত**কার বনিয়া-হেন বে, প্রকৃত হেতু না থাকায় কেবল দুষ্টাস্ত দারা উহা সিদ্ধ করা বার না; পরস্ক দুষ্টাস্কের স্তার ক্লপ ও স্পূর্ণ এবং গদ্ধ ও রস বেমন পূর্ব্বোক্তরণে পরস্পরাপেক প্রতিষ্ঠান্তও আছে। হইয়া সিদ্ধ হয় না, তজ্ঞপ অতীভ ও ভবিষ্যৎকালও পরস্পরাপেক হইয়া সিদ্ধ হয় না, ইহাও বুলিতে পাবি। ভাষ্যকার হুস্থ দীর্ঘ প্রভৃতির পূর্বোক্তরণে পরম্পরাপেক্ষ সিদ্ধি স্থীকার করিরাই প্রাথমে অতীত ও ভবিষ্যতের পরস্পরাপেক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ, তাহার বিশেষ হেডু অর্থাৎ সাধক হেতু নাই, এই কথা বলিয়াছেন। শেষে বাস্তব সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন বে, বস্কতঃ কোন পদার্থেরই পরস্পরাপেক জ্ঞান ইইতে পারে না। কারণ, ছইটি পদার্থের পরস্পরাপেক জ্ঞান ৰ্নিতে গেলে ঐ উভর পদার্থেরই অভাব হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার স্থপদবর্ণনের দারা **পেনে ইহা** বুৰাইয়াছেন যে, যদি ছইটি গদার্থের মধ্যে একটির জ্ঞান অন্ততক্ককে অর্থাৎ অপরটিকে অপেকা কৃরে এবং ঐ অক্ততরটির জ্ঞান আবার প্রথমোক্ত এককে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে প্রাথমে ঐ একের জ্ঞান হইতে না পারায়, ঐ একের অভাবপ্রযুক্ত অন্ততর অর্থাৎ অপরটিরও সিদ্ধি না হওয়াই ঐ উভয়টিরই অভাব হইরা পড়ে। বেমন হস্ত ও দীর্ষের পরস্পরাশেক্ষ সিদ্ধি বলিতে সেলে े डेक्टरबर्ट चलाव हव। कांद्रन, इस ना वृचितन नीर्च व्या गांद्र ना, नीर्च ना वृचित्ति इस वृची ৰাৰ না, এইরূপ হইলে দী<del>ৰ্যজ্ঞানে</del>র পূর্বে হুম্বজ্ঞান অসম্ভব ; হুম্বজ্ঞান বাতীভণ্ড আবার দী**র্যজ্ঞা**ন क्रमुख्य । थ क्यांव व्याजीजीवार्याप्त्रवाचा इत्र ७ दीर्च, धरे फेल्ट्यूत कान व्यमुख्य रूत्रांत्र थे উভৱেরই নোপাণত্তি হয়। এইরপ প্রকৃত হলে অতীত কালের বিপরীত অথবা অতীত কাল ভিন্ন क्लांगरे ভविद्यारकान थरः ভविद्यारकात्नत्र विभद्रीच अथवा खविद्यारकान ভिन्न कांगरे अठीछ कांग्र এইরণে ঐ কাল্বরের পরস্পরাপেক জ্ঞান বলিতে গেলে পূর্বোক্তরূপে অক্তোন্তাব্রনাব্রণতঃ ঐ কালবরের কোনটিরই জ্ঞান হইতে না পারায়, ঐ উভয়ের লোপাপত্তি হয় । শ্বভরাং কোন পদার্থেরই প্রশারাশেক জ্ঞান হয় না, ইহা স্বীকার্য। সুলক্ষা, বর্তমান কালের জ্ঞান ব্যতীত অঞ্চিত ও প্রবিশ্বংকাদের জ্ঞান কোনরগেই হইতে পারে না ; স্বতরাং সতীত ও ভবিশ্বং, এই কানহয়ভিন ণ্ডবান কাল অবঙ্গ স্বীকার্য ।৪১।

ভাষা। অর্থসদ্ভাবব্যঙ্গাশ্চায়ং বর্তমানঃ কালঃ, বিদ্যতে ব্রবং, বিদ্যতে শুণঃ, বিদ্যতে কর্ম্মেভি। যক্ত চায়ং নান্তি তক্ত অমুবাদ। এই বর্ত্তমান কাল অর্থসম্ভাবব্যস্থাও' অর্থাৎ পদার্থের অন্তিম্বক্তিরার খারাও বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। (উদাহরণ) দ্রব্য বিশ্বমান আছে, গুণ বিশ্বমান আছে, কর্ম্ম বিশ্বমান আছে। [অর্থাৎ উক্ত প্রয়োগে দ্রব্যাদির অন্তিম্বক্রিয়ার ঘারা দ্রব্যাদির বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় ] কিন্তু বাহার (মতে) ইহা অর্থাৎ অন্তিম্বক্রিয়ান বিশিক্ত বর্ত্তমান নাই, তাহার (মতে)—

#### সূত্ৰ। বৰ্ত্তমানাভাবে সৰ্বাগ্ৰহণৎ প্ৰত্যক্ষা-নুপপত্তেঃ ॥৪২॥১০৩ ॥

অমুবাদ। বর্ত্তমান কালের অভাব হইলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশতঃ সর্ববনস্তর অঞ্চল হয়।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসিরকর্যজং, ন চাবিদ্যমানমসদিন্দ্রিয়েগ সিরিক্ষয়তে। ন চায়ং বিদ্যমানং সৎ কিঞ্চিদমুজানাতি, প্রত্যক্ষনিমিত্তং প্রত্যক্ষবিষয়ঃ প্রত্যক্ষজানং সর্বাং নোপপদ্যতে। প্রত্যক্ষামুপপত্তী তৎপূর্ববিষয়াদমুমানাগময়োরমুপপত্তিঃ। সর্বপ্রমাণবিলোপে সর্ব্বগ্রহণং ন ভবতীতি।

উভয়্নথা চ বর্ত্তমানঃ কালো গৃহতে, কচিদর্থ-সদ্ভাবব্যস্থাঃ, যথাহস্তি দ্রব্যমিতি। কচিৎ ক্রিয়াসন্তানব্যস্থাঃ, যথা পচতি ছিনত্তীতি। নানাবিধা চৈকার্থা ক্রিয়া ক্রিয়াসন্তানঃ ক্রিয়াভ্যাসন্চ। নানাবিধা চৈকার্থা ক্রিয়া পচতীতি, স্থাল্যধিপ্রয়ণমুদকাসেচনং তণুলাবপনমেধোহপদর্পণময়্যভিত্তিলে দর্ববিদ্রনং মণ্ডপ্রাবণমধোবতারণমিতি। ছিনত্তীতি ক্রিয়াভ্যাসঃ, —উদ্যম্যোদ্যম্য পরশুং দারুণি নিপাতয়ন্ ছিনত্তীভূচ্যতে। যচ্চেদং পচ্যমানং ছিদ্যমানঞ্চ তৎ ক্রিয়মাণং।

অসুবাদ। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিরার্থসন্নিকর্ষজন্ত, কিন্তু অবিভ্যমান কি না অসৎ (অবর্ত্তমান কন্তু) ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় না। ইনিও অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের অভাববাদী

<sup>&</sup>gt;। ৰক্ষানাপ্যত্তাবতারপার ভাষাং অর্থসন্তাবিদ্যালায়নিতি। অস্তার্থঃ, ন কেবলং পতনাদিক্রিয়াব্যস্থাে কর্মনার কালঃ, অণি তু পর্বসন্তাবাহর্বস সভাহতি ক্রিয়েতি বাবং তয়া ব্যস্তাঃ কালঃ। এতয়ুজং ভবতি, গতনাক্ষ্ম ক্রিয়া বর্তনাবেশপরাজ্যপরতি চ, অতি ক্রিয়া তু সর্ববর্তমানবাণিনী, তদেবমতি ক্রিয়াবিশিষ্টস বর্তমানস্ভাভাবে সর্বাক্রাধাং প্রভাকান্থপরতঃ। →তাংপর্বাচীকা।

পূর্ব্বপক্ষীও বিশ্বমান কি না সং ( বর্ত্তমান পদার্থ ) কিছু স্বীকার করেন না। (ভাহা হইলে ) প্রভাক্ষের নিমিন্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিরার্থসন্নিকর্বরূপ প্রভাক্ষ প্রমাণ, প্রভাক্ষের বিষয়, প্রভাক্ষ জ্ঞান, সমস্ত অর্থাৎ ইহার কোনটিই উপপন্ন হয় না। প্রভাক্ষের অনুস্পানিত্ত হইলে তৎপূর্ববিদ্যবশতঃ অর্থাৎ সকল জ্ঞানই সেই প্রভাক্ষপূর্ববিদ্যবিদ্যানপ্রমান ও আগমের (অনুসানপ্রমাণ ও শক্ষপ্রমাণের) অনুস্পানিত হয়। সর্ববিশ্বর লোপ হইলে সর্ববিশ্বর গ্রহণ হয় না।

পরস্তু উভয়প্রকারে বর্ত্তমান কাল গৃহীত হয়। (১) কোন স্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) **অর্থসদ্ভা**বের বারা ব্যক্স অর্থাৎ পদার্থের সন্তা বা অস্তিম ক্রিয়ার বারা বর্ত্তমান কাল বুবা বার। বেমন "দ্রব্য আছে"/ অর্থাৎ "দ্রব্যং অন্তি" বলিলে, দ্রব্যরূপ পদার্থের বে সদ্ভাব অর্থাৎ সন্তা বা অন্তিদ, তদ্ঘারা বর্ত্তমান কাল বুঝা যায় ] (২) কোন স্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) ক্রিয়াসস্ভানের দার। ব্যক্ষ্য, বেমন "পাক করিভেছে", "ছেদন করিতেছে" [ অর্থাৎ পাকাদি ক্রিয়াসমূহের দারাও বর্ত্তমান কাল বুঝা যায় ] একার্থ ব্দর্থাৎ এক প্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া ক্রিয়াসস্তান, ক্রিয়ার অভ্যাসও ( ক্রিয়া-সন্তান) [ অর্থাৎ একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়াকে ক্রিয়াসন্তান বলে, একবিধ ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অমুষ্ঠানরূপ অভ্যাসকেও `ক্রিয়াসস্তান বলে, ক্রিয়াসস্তান ঐব্ধপে ব্বিবিধ ] (১) একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসস্তান শ্পাক করিতেছে"এই স্থলে। (এই স্থলে সেই নানাবিধ ক্রিয়া কি কি, তাহা বলিতেছেন) স্থালীর অধিশ্রমণ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ, জলনিঃক্ষেপ, জণ্ধলনিঃক্ষেপ, कार्ष्ठत अभग्रनन अर्थाए हुन्नीत अर्थारमर्टन कार्छ निः स्क्रा, अधिकानन, मर्क्नीत वात्रा ষট্টন, মণ্ডস্রাবণ (মাড় গালা), অধোদেশে অবতারণ [ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্য্যস্ত পূর্ব্বাপর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই <sup>শ</sup>পাক ক্রিতেছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসস্তান ]। (২) "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়ার অভ্যাস, ( কারণ) কুঠারকে উম্ভুত করিয়া উম্ভুত করিয়া কার্চ্চে নিপাত করতঃ <sup>"</sup>ছেদন করিতেছে" ইহা কণিত হয়। [ <del>অর্থা</del>ৎ এখানে একবিধ ক্রিয়ারই পুনঃ পুনঃ <del>অমুষ্ঠানরূ</del>প অভ্যাস হয়, পাকক্রিয়ার স্থায় ছেদনক্রিয়া নানাবিধ ক্রিয়াসমূহরূপ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসস্তান নহে ] আর এই যে পচ্যমান ও ছিম্মান ( বস্তু ), তাহা ক্রিয়মাণ ( বর্ত্তমান ) [ অর্থাৎ পাক ও ছেদনক্রিয়ার কর্ম্মকারক বে পচ্যমান ও

<sup>&</sup>gt;। এখানে মুক্তিত ভাৎপৰ্যটকার সক্ষর্ভের ধারা "ন তৎ ক্রিয়নাগং" এইরূপ ভারাপাঠও কুরা যায়। "ন তৎ ক্রিয়নাগং বর্তনানক্রিয়াসক্ষেদ বর্তনানং ন তু বরুপত ইচার্থঃ।"—ভাৎপর্যটিকা।

ছিন্তুৰান বস্তু, তাহা স্বরূপতঃ বর্ত্তমান নহে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্রিরার সহিত সম্বন্ধবশতই ভাষাকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্ত্তমান বলে ]।

টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ক্রিতে শেবে এই স্থতের দারা চরম কথা ৰ্বাদিয়াছেন ধে, বৰ্ত্তমান কাল না থাকিলে প্ৰত্যক্ষলোপে সৰ্ব্বপ্ৰমাণের লোপ হয়, ভাহা হুইলে কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না । কিন্তু যথন সকল পদার্থ ই জ্ঞানের বিষয় হয়, তথন সকল জ্ঞানের মুনীভূত প্রত্যক্ষ জান অবশ্র স্বীকার্য্য, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালও অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ, বর্জমানকাশীন পদার্থ ই ইন্দ্রিয়সন্নিরুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইতে পারে। অতীত অথবা ভবিবাৎ-কালীন বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ৷ ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থব্রের অবতারশা ক্রিডে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পদার্থের সম্ভাব অর্থাৎ সভা বা অক্তিছ-ক্রিয়ার ছারা বর্ত্তমান কালের আনে হয় 🛚 অৰ্থাৎ কেবল যে পতনাদি ক্ৰিয়ার দারাই বর্ত্তমান কাল বুঝা মার, তাহা নহে; পরস্ক অক্তিত্ব ব্রা স্থিতি ক্রিয়ার ঘারাও বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়। বর্ত্তমান পদার্থের মধ্যে কোন কোন পদার্থে পতনাদি ক্রিয়া থাকে এবং কোন কোন পদার্থে থাকে না ; কিন্তু অন্তিম্ব ক্রিয়া-সকল বর্ত্তমানব্যাপ্ত ; স্তুরাং "দ্রব্য আছে" এইরূপ বলিলে, পতনাদি ক্রিয়ার ঘারা বর্ত্তমান জ্ঞান না হুইলেও অক্টিড্-कियात पात्रा वर्खमान वृवा गाय। यिनि এইक्रेश खुलाও वर्खमान खीकांत्र क्रिंतरन ना व्यर्थाए অভিছক্তিয়াবিশিষ্ট পদার্থেরও বর্ত্তমানত্ব স্বীকার না করিয়া বলিবেন, বর্ত্তমান নাই, ভাঁছার মতে প্রতাক্ষের অনুপপত্তিবশতঃ সর্ববস্তর অগ্রহণ হইয়া পড়ে। - ভাষ্যকার স্থঞার্থ বর্ণন করিয়া শেষে ইহা বিশদরূপে ব্রাইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সন্নিকর্বজন্ত প্রত্যক্ষ জন্মে। কিন্ত অবিদাসান কোন পদার্থের সহিত ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। পুর্বপক্ষবাদী বধন বিদামান কোন পদার্থ স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে অভীত ও ভবিষ্যৎ ভিন্ন কোন পদার্থ নাই, তথন তাঁহার মতে প্রত্যক্ষের নিমিত্ত যে বিষয়ের সহিত ইন্তিনের সন্নিকর্ম, তাহা হইছে পারে না, স্মতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় এবং প্রভাক্ষজানও উপপন্ন হয় না। প্রভাকের অভ্নপপত্তি ইংকে তম লক অক্তান্ত প্রমাণেরও অমুপণতি হওমায় সর্বপ্রেমাণের বিলোপ হয়। জ্ঞমান না থাকায় কোন বস্তরই জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দ-প্রমাণের অমূপপত্তি হইলে উপমান-প্রমাণের মৃণীভূত শব্দপ্রমাণ না থাকার উপমান-প্রমাণও থাকিতে পারে না, এই অভিপ্রারেই ভাষ্যকার উপমান-প্রমাণের অনুপপত্তি পৃথক্রপে না বলিয়াও সর্বপ্রেমাণের বিলোপ বলিয়াছেন। "প্রত্যক্ষ" শব্দটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষয় এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই জিবিধ করেই প্রযুক্ত হুইরা থাকে। ভাষ্যকার স্ত্রোক্ত "প্রত্যক্ষ" শব্দের ধারা এথানে ঐ ত্তিবিধ অর্থেরট ব্যাখ্যা কুরিরাছেন। অর্থাৎ বর্তুমান না থাকিলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্বরূপ <del>প্রভাক প্রমাণ</del>, প্রত্যক্ষ বিষয় ও विसंक स्थान, अरे नमस्टरे छेनना रव ना । जारम "बिकामानर" अरे कथांत नरत "समर" अस শ্রের "বিদাসানং" এই কথার পরে "সং" এই কথা পূর্বকথারই বিবরণ। অসং ব্**লিডে** এপানে অনীক নহে। সং বলিতে বৰ্ত্তমান, অসং বলিতে অবর্ত্তমান ( অতীত ও ভারী )।

85 A. ]

<del>বর্তমান বা থাকিলে প্রত্যক্ষের অহপণত্তি হব কেন ?</del> একচ্*ত*রে উন্যোতকর বনিয়াছেন বে, কার্যসাত্রই বর্ত্তমানাধার; প্রত্যক্ষ বর্থন কার্য্য, তথন ভাহার আধার বর্ত্তমানই হইবে। বর্ত্তমান ৰা থাকিলে প্ৰক্তাক্ষ অনাধার হুইয়া পড়ে। অনাধার কোন কার্য্য না থাকায় প্রত্যক্ষ থাকিতে পারে না। প্রভাকের অভাব হইলে সর্বপ্রমাণেরই অভাব হয়। উদ্যোভকরের গুঢ় ভাৎপর্য্য এই বে, বোসিগণের বোগন্ধ সন্নিকর্ষবশতঃ অতীত ও ভবিষ্য< বিষয়েও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মুড়রাং প্রক্রাক্ষমান্তই বর্তমানবিষয়ক, প্রত্যক্ষমাত্রেই বিষয় কারণ বর্তমান না থাকিলে প্রত্যক্ষ बांत्वदरे উচ্ছেদ হয়, देश वना संघ ना । প্রতাক ধর্বন কার্য্য, তবন বে আধারে প্রতাক জ্বনে, ভাষা বর্জমানই বলিতে হটবে। কোন অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ তাহার আধার হইতে পারে না। কার্যসাক্তই বর্ত্তসানাধার। ক্রতরাং বর্ত্তমান না থাকিলে অনাধার হুইয়া প্রত্যক্ষ পাকিতে পারে না, ইহাই স্তাকারের বিবক্ষিত। ভাৎপর্য্যাটীকান্ধার এইব্রুপে উদ্যোভকরের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারেরও এইরূপ ভাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। প্রাক্তকের নিমিত্ত ইক্রিরার্থসন্নিকর্ষ এবং অন্মদানির প্রত্যক্ষের বিষয় ঘটাদি পদার্থ এবং প্রভাক জ্ঞান, এ সমস্তই বর্ত্তমান কাল না থাকিলে অনাধার হওয়ায় উপগল্ল হয় না, ইছাই ভাষ্যাৰ্থ ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দারা কিন্ত তাঁহার ঐক্লপ বিবক্ষা মনে হয় না। বর্ত্তমান না থাকিলে, প্রাক্তরপ কার্য্য অনাধার হওয়ায় উপপন্ন হয় না, এরূপ কথা ভাষ্যকার বলেন নাই। উদ্যোত-ক্ষের বুক্তি অমুসারে ঐরপ কথা বলিলে বর্তমানের অভাবে কেবল প্রত্যক্ষরপ কার্যোর কেন, কার্য্যসাত্তেরই অমুপপত্তি বলা বার। স্থাকার মহর্ষি কিন্তু প্রভাকেরই অমুপপত্তি ব্লিম্না তৎপ্ৰযুক্ত সৰ্বাগ্ৰহণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্ৰথমে বলিয়াছেন যে, অবর্ত্তমান বিষয় ইঞ্জিক সরিক্ট হর না; স্মৃতরাং বর্তমান কোন পদার্থ স্বীকার না করিলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবনতঃ সর্বপ্রমাণের লোপ হওয়ার সর্বাগ্রহণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার লৌকিক প্রভাকেরই অনুপণত্তি বুৰাইতে প্ৰথমে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন বুৰা বায়। তাহা হইলে যোগীদিগেঁর ধোগন্ধ শ্রিকর্ধন্দস্ত অলোকিক প্রাক্তাক অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে হইতে পারিলেও ভাষ্যকারের ৰুধা অসকত হয় নাই। ফলকথা, বৰ্ভমান না ধাকিলে লৌকিক **শ্ৰত্যক্ষে**র অমুগগভিব**শতঃ** ভশ্ম লক কোন পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান হয় না, হইন্ডে পারে না, ইহাই স্তুকার ও ভাষ্যকারের বিৰ্দ্দিত বুৰিতে পারি। বর্তমান স্বীকারের পক্ষে উন্দ্যোত্তরের যুক্তিকে মুক্তান্তর্রুণেও গ্রহ**ণ** ক্রিভে পারি।

ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাধীর প্রথম কথা বলিয়াছেন বে, পতিত জবনা ও পতিতব্য অবা জির তৃতীয় কোন অধা অর্থাৎ গস্তব্য দেশ না থাকার অতীত ও ভবিষ্যৎ পতন ভিন্ন বর্তমান পতন নাই। অর্থাৎ বর্তমান কালের কোন ব্যঞ্জক না থাকার বর্তমান কাল নাই। এত হত্তবে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন বে, কাল অধ্বব্যক্ষ্য নহে — ক্রিয়াব্যক্ষা। বে কালে কোন এবেয় বর্তমান ক্রিয়ার জান হয়, ভাহা বর্তমান কাল। অর্থাৎ বর্তমান ক্রিয়ার সারা কর্তমান কালের জান হয়। শেবে এই স্থানের অব্যাহ্যকান কাল বর্তমান কালের জান হয়। শেবে এই স্থানের অব্যাহ্যকান ব্যক্ষিয়ার কাল ক্রেয়ার স্থানা ক্রিয়ার ক্রিয়ান কালের জান হয়। শেবে এই স্থানের অব্যাহ্যকান ব্যক্ষিয়ার ক্রিয়ান কালের জান হয়।

ব্যস্তাই নতে; পরস্কু অর্থসভাবব্যস্যও। শেষে বর্ত্তমান কলি স্বীকারের পক্ষে মহর্ষির এই স্থান্তোক্ত চরম যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহার পূর্বকথিত বর্ত্তমান কালব্যঞ্চকের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়া-ছেন যে, বৰ্ত্তমান কাল উভয় প্ৰকারে গৃহীত হয় ;—কোন স্থলে অৰ্থসম্ভাবের দারা এবং কোন স্থলে ক্রিয়াসম্ভানের ঘারা বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয়। *"দ্রব্য* আছে" এইরূপ বলিলে অন্তিম্ব ক্রিয়ার <mark>ঘারা</mark> বর্ত্তমান কাল বুরা যায় এবং "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" এই প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসম্ভানের দারা বর্তমান কালের গ্রহণ হয়। ক্রিয়াসম্ভান দিবিধ;—একপ্রয়োজনবিশিষ্ঠ নানাবিধ ক্রিয়া এক প্রকার ক্রিরাসন্তান এবং একপ্রয়োজনবিশিষ্ট একবিধ ক্রিরার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানত্রপ অভ্যাস ছিতীর প্রকার ক্রিয়াসন্তান। ছেদনক্রিয়াস্থলে এ ক্রিয়া সমস্তই একজাতীর। পুনঃ পুনঃ কুঠারের উদামনপূর্ব্বক কার্টে নিপাভ করিলে "ছেদন করিতেছে" এইরূপ ক্ষতিত হয়। ঐ স্থলে অনেক ছেদন-ক্রিয়া অতীত হইলেও ছেদনক্রিয়ার অভ্যাসরূপ ক্রিয়াসম্ভান থাকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ বে পর্যান্ত কুঠারের উদামনপূর্বাক কার্চ্চে বিপাত চলিবে, দে পর্যান্ত ঐ ক্রিয়াসন্তানের দারা "ছেদন করিতেছে" এইরূপে বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয়। "পাক করিতেছে" এই প্রয়োগস্থলে প্রথম প্রকার ক্রিয়াসন্তান। কারণ, চুন্নীতে স্থালীর আরোপণ হইতে জধোদেশে অবতারণ পর্যান্ত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই পাকক্রিয়াসম্ভান। উহার কোন ক্রিয়া অতীত ও কোন কোন ক্রিয়া অনারত্ত হইলেও ঐ ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কোন ক্রিয়ার বর্ত্তমানতাবশত্যই ঐ ক্রিয়াসস্ভানের ঘারী "পাক করিতেছে" এইরপে বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয় এবং ঐ পচ্যমান তণ্ডুল ও ছিদ্যমান কার্চ্তরপ -কর্মকারক স্বরূপতঃ বর্তুমান না হইলেও ঐ বর্তুমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশত্ঃই তাহাকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ वर्खमान वरण। शत्रशृत्व देश गुरू दहेरव ॥ ४२ ॥

ভাষ্য। তন্মিন্ ক্রিয়মাণে—

#### সূত্র। ক্বতাকর্ত্ব্যতোপপত্তেন্ত্,ভয়পা-গ্রহণং॥ ৪৩॥১০৪॥

অনুবাদ। সেই ক্রিয়মাণে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বিশ্বমানক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থে কুততা ও কর্ত্তব্যতার অর্থাৎ অতাত ক্রিয়া ও চিকীর্ষিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার উপপত্তিবশতঃ কিন্তু উভয়প্রকারে ( বর্ত্তমানের ) গ্রহণ হয়।

<sup>্</sup>টা ভাষ্যকার জ্ঞাদি তথক পাকজিরাসমূহের বর্ণন করিতে চুনীতে স্থালীর আরোপণ্যক প্রথম জিরা বনিরাছেন।
উজ্জোতকর চুনীর অধ্যাদেশে কার্চনিক্ষেপকেই প্রথম জিরা বলিরাছেন। ভাষ্যকারের পাকজিরা বর্ণনের দারা কেহ মনে করেন বে, তিনি অবিভ্রমেশীর জিলেন। কারণ, জবিভূষেশে অরই ভোজা পথার্থের সধ্যে উত্তম, এবং ভাষ্যকারেজৈ প্রকারেই অরপাকপ্রথা প্রচলিত। কেহ এইরপ মনে করিলেও উই। ভাষ্যকারের আবিভূম্ব বিষয়ের নিক্চায়ক প্রমাশি হইতে পারে না। পেশান্তরেও প্ররূপ অরপাকপ্রথা বেখিতে পান্তরা বার। বাজিবিশেবের পাকজিরার স্বান্য কোবিশেবের পাকজিরার প্রথাও নির্ণির করা বার না।

ভাষ্য। ক্রিয়াসন্তানোহনারকশ্চিকীর্ষিতোহনাগতঃ কালঃ, পক্ষ্যতীতি।
প্রয়েজনাবসানঃ ক্রিয়াসন্তানোপরমোহতীতঃ কালোহপাক্ষীদিতি। আরকক্রিয়াসন্তানো বর্ত্তমানঃ কালঃ, পচতীতি। তত্র যা উপরতা সা কৃততা,
যা চিকীর্ষিতা সা কর্ত্তব্যতা, যা বিদ্যমানা সা ক্রিয়মাণতা। তদেবং
ক্রিয়াসন্তানস্থল্রেকাল্যসমাহারঃ—পচতি পচ্যত ইতি বর্ত্তমানগ্রহণেন
গৃহতে। ক্রিয়াসন্তানস্থ হ্রাবিচ্ছেদোহভিধীয়তে, নারস্তো নোপরম ইতি।
সোহয়মুভয়থা বর্ত্তমানো গৃহতে অপরক্তো ব্যপরক্তশ্চাতীতানাগতাভ্যাং।
স্থিতিব্যঙ্গো বিদ্যতে দ্রব্যমিতি। ক্রিয়াসন্তানাবিচ্ছেদাভিধায়ী চ ক্রেকাল্যাবিতঃ পচতি ছিনন্তীতি। অন্তশ্চ প্রত্যাসন্তিপ্রভূতেরর্থস্থ বিবক্ষায়াং তদভিধায়ী বহুপ্রকারো লোকেয়ুৎপ্রেক্ষিতব্যঃ। তত্মাদন্তি বর্ত্তমানঃ কাল ইতি।

असूर्यात । अनात्रक ও চিकोर्षिত, अर्थां यांश कता रय नारे, किन्न कतिएं रेष्ट्रा জন্মিয়াছে, এমন ক্রিয়াসস্তান অনাগত কাল, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল—( উদাহরণ ) "পাক করিবে"। "প্রয়োজনাবসান" অর্থাৎ যাহার প্রয়োজনের অবসান ( ফল-সমাপ্তি ) হইয়াছে. এমন ক্রিয়াসস্তানের নিবৃত্তি অতীত কাল, (উদাহরণ) "পাক করিয়াছে"। আরন্ধ ক্রিয়াসস্তান বর্ত্তমান কাল, (উদাহরণ) "পাক করিভেছে"। সেই ক্রিয়াসস্তানের মধ্যে যে ক্রিয়া উপরত অর্থাৎ নিরন্ত বা অতীত. তাহা কুততা, যে ক্রিয়া চিকীর্ষিত, তাহা কর্ত্তব্যতা, যে ক্রিয়া বর্ত্তমান, তাহা ক্রিয়মাণতা। সেই এইরূপ ক্রিয়াসস্তানস্থ কালত্রয়ের সমাহার "পাক করিতেছে", "পক হইতেছে". এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্তুমান গ্রহণের দারা অর্থাৎ বর্তুমানুকালবোধক শব্দের দারা গহীত হয়। যেহেতু এই স্থলে ( "পাক করিতেছে", "পরু হইতেছে" এই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগম্বলে ) ক্রিয়াসস্তানের অর্থাৎ চুল্লাতে স্থালীর আরোপণ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত পাকক্রিয়াসমূহের অবিচ্ছেদ অভিহিত হয়। ক্রিয়াসস্তানের আরম্ভ অভিহিত হয় না. উপরম অর্থাৎ নিরুত্তিও অভিহিত হয় না। সেই এই বর্ত্তমান কাল উভয় প্রকারে গহীত হয়। অতীত ও ভবিয়াৎকালের সহিত (১) অপবৃক্ত অর্থাৎ সম্প্রক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত এবং অতীত ও ভবিগ্যৎকালের সহিত (২) ব্যপর্ক্ত অর্থাৎ অসম্পূক্ত বা সম্বন্ধশৃক্ত। "দ্ৰব্য বিদ্যমান আছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) স্থিতি-ব্যক্স। [ <del>অর্থা</del>ৎ এইরূপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার দারা বে বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা অতীত ও ভবিশ্বৎকালের সহিত ব্যপর্ক্ত ( সম্বন্ধশূন্ম ) অর্থাৎ - তাহা কেবল বর্ত্তমান কাল ] ক্রিয়াসস্তানের অবিচ্ছেদপ্রতিপাদক "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ ত্রৈকাল্যান্থিত অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যুৎ, এই কালত্রয়সম্বন্ধ। প্রত্যাসত্তি প্রভৃতি (নৈকট্য প্রভৃতি) অর্থের বিকক্ষা হইলে অন্যও বহুপ্রকার তদভিধায়ী অর্থাৎ বর্ত্তমান-প্রতিপাদক প্রয়োগ লোকে উৎপ্রেক্ষা করিবে (বৃক্তিয়া লইবে)। অতএব বর্ত্তমান কাল আছে।

টিপ্পনী। বর্ত্তমান কাল নাই, এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তহুভরে <del>স্থ</del>ুকার <mark>মহর্ষি</mark> পুর্ব্বোক্ত তিন স্থত্তের ঘারা ঝুর্বমান কাল আছে, উহা অবশু স্বীকার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের ব্যঞ্জক বা বোধক কি ? কিসের দারা কিরূপে বর্ত্তমান কাল বুঝা যায় ? তাহা বলা আবশুক। এ জন্ম মহর্ষি এই স্থতের দারা বিলয়াছেন যে, উভয় প্রকারে বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। মহর্ষির গৃঢ় বক্তব্য এই ষে, কাল পদার্থ অথণ্ড অর্থাৎ এক, বর্ত্তমানাদিভেদে বস্তুতঃ কালের েকোন ভেদ নাই। কিন্তু যে ক্রিয়ার দারা কালের জ্ঞান হয়, সেই ক্রিয়ার বর্ত্তমানস্বাদিবশতঃই কালে বর্তুমানত্মাদির জ্ঞান হয়। এই জন্মই ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলে। ক্রিয়াগত বর্ত্তমানত্মাদি ধর্ম কালে আরোপিত হয়; স্থতরাং ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলা যায়। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েই প্রথমে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে;ভবিষ্যৎকাল এবং অতীত ক্রিয়া বা ক্রিয়া-নিবৃত্তিকে অতীত কাল এবং বর্ত্তমান ক্রিয়াকে বর্ত্তমান কাল বলিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের উভয় প্রাকারে জ্ঞান হয়, এই কথার দারা স্থচিত হইয়াছে যে, বৰ্ত্তমান কাল দ্বিবিধ;—কোন স্থলে ক্রিয়ামাত্রবাঙ্গ্য, কোন স্থলে ক্রিয়াসম্ভানব্যঙ্গ্য। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থ্রাহুসারেই পূর্বাস্থ্রভাষ্যে এ কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়াব্যক্ষ্য বর্ত্তমান কাল। "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে পাকাদিক্রিয়াসস্তানব্যঙ্গ্য বর্ত্তমান কাল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ স্থলেই যদি বর্ত্তমান ক্রিয়ার দারাই বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা হইলে উভয় স্থলে এক প্রকারেই জ্ঞান হয়। বর্ত্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হইবার হেতু কি ? এই জন্ম মহর্ষি তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, ক্বততা ও কর্ত্তব্যতার উপপত্তি। ক্রিয়া অতীত হইলে সেই কার্য্যকে "ক্বত" বলে। किया बनात्रक ও চिकीर्षिত হইলে, সেই ভাবি कार्यातक "कर्खवा" वला। किया वर्खमान हरेल সেই কার্য্যকে ক্রিরমাণ বলে। ক্বন্ত, কর্ত্তব্য ও ক্রিরমাণের ধর্ম বথাক্রমে ক্বন্ততা, কর্ত্তব্যতা ও ক্রিয়মাণতা। স্নতরাং অতীত ক্রিয়াকে "ক্নততা" এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে "কর্ত্তব্যতা" এবং বর্ত্তমান ক্রিয়াকে "ক্রিয়মাণতা" বলা যায়। ভাষ্যকার তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া মহর্বি বে অতীত ক্রিয়াকেই "ক্বততা" এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকেই "কর্ত্তব্যতা" বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত কালত্ররের ব্যাখ্যামুসারে ক্বততা ও কর্তব্যতা বলিতে ফলত: যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎকাল, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাই পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্রিয়া-সন্তানস্থ কালত্রের সমাহার "পাক করিতেছে", "পক হইতেছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্তুমান-বোধক শব্দের দারা বুঝা ধার। কারণ, ঐরপ প্রয়োগস্থলে পাকক্রিয়াসস্থানের অবিচ্ছেদ্ট বিবক্ষিত,

তাহাই ঐ স্থলে বর্ত্তমানবোধক বিভক্তির দারা কথিত হয়। চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্যাস্ত যে ক্রিয়াকলাপ, ভাহা যথাক্রমে অবিচ্ছেদে হইতেছে, ইহা বুঝাইতেই "পাক করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐ ক্রিয়াকলাপের আরম্ভের বিবক্ষাস্থলে "পাক করিবে" এবং উহার নির্ভির বিবক্ষাস্থলে "পাক করিয়াছে" এইরূপই প্রয়োগ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে তদাদিতদস্ত ক্রিয়াকলাপের আরম্ভ কথিত হয় না, নিবৃত্তিও কথিত হয় না ; তাহার অবিচ্ছেদই কথিত হয় ; এই জন্মই "পাক করিতেছে"ইত্যাদি প্রকার কালত্রয়-সম্বদ্ধ বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূল কথা, "পাক করিতেছে" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে কেবল বর্ত্তমান কালেরই জ্ঞান হয় না—কালত্রয়েরই জ্ঞান হয় ; কারণ, ঐ স্থলে ক্বততা ও কর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অতীত ক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারও উপপত্তি ( জ্ঞান ) আছে। "গাক করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত তদাদি-তদস্ত পাকক্রিয়া-সস্তানের মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া অতীত, কত্ক-গুলি ক্রিয়া অনাগত অর্থাৎ ভাবী এবং একটি ক্রিয়া বর্ত্তমান। কিন্তু "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এই-রূপ প্রয়োগ স্থলে যে অন্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার দারা বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, সে ক্রিয়া এক এবং কেবল বর্ত্তমান, সেথানে পূর্ব্বোক্ত ফুততা ও কর্ত্তব্যতার জ্ঞান নাই ; এ জ্ঞ্ম কেবল বর্ত্তমান কালেরই জ্ঞান হর । স্থতরাং "পাক করিতেছে" এবং "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এই উভয় স্থলে এক প্রকারেই বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় না—উভয় স্থলে উভয় প্রকারেই বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় । ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থ্রাম্ন্সারে এখানে উভয় প্রকার বর্ত্তমান কাল ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত "অপর্কু" বর্ত্তমান কাল এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত "ব্যপরক্ত" বর্ত্তমান কাল। উদ্যোতকর স্থিতিক্রিয়াব্যঙ্গা বর্ত্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত "ব্যপর্ক্ত" বলিয়াছেন<sup>১</sup>। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের ছারা ব্**ঝা** ষায়, স্থিতিব্য**ন্ধ্য** বর্ত্তমান কালকেই তিনি অতীত ও ভবিষাৎ কালের সহিত (১) অপবৃক্ত অর্থাৎ অসম্পূক্ত বা সম্বন্ধশূন্ত বলিয়াছেন। এবং পাকাদি ক্রিয়াসস্তান-ব্যঙ্গ্য বর্ত্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (২) ব্যপর্ক্ত অর্থাৎ সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াছেন। কিন্ত উদ্দোভকর অসম্পৃ,ক্ত অর্থে "ব্যপর্ক্ত" শব্দের প্রয়োগ করায় তাঁহার কথামুসারেই অমুবাদে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষ্যব্যাখ্যা করা হইন্নাছে। উদ্যোতকরের কথামুসারে ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "ব্সপবৃক্ত" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে সম্পৃক্ত। এবং পূর্ব্বোক্ত "গচতি গচ্যতে" এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ঐ অপর্ক্ত বর্ত্তমান কালের উদাহরণ বৃ্ঝিয়া, শেষোক্ত "বিদ্যতে দ্রব্যং" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে শেষোক্ত ব্যপর্ক্ত বর্ত্তমান কালের উদাহরণ বৃঝিতে হইবে। "পচতি ছিনত্তি" এইরূপ প্রয়োগ কালত্ত্বর-সম্বদ্ধ । কারণ, তাহা পাকাদি ক্রিয়াসস্তানের অবিচ্ছেদ প্রতিপাদক, এই কথা বলিয়া শেবে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত স্থিতিবাঙ্গ্য বর্ত্তমান কাল হইতে পাকাদি ক্রিয়াসস্ভানবাঙ্গ্য বর্ত্তমান কালের

১। কেবলন্ত বাপবৃক্তভাতীতানাগতাভ্যাং সম্পূক্তভাচ তাভ্যামিতি। ক পুনর্বাপবৃক্তভা ? বিশতে ত্রবামিতাত্র হি কেবলঃ তথ্যে বর্তমানাহিতি। পচতি ছিনবীতাত্র সংপৃক্তঃ। কবং ? কাল্ডিদত্র ক্রিবা বাতীতাঃ কাল্ডিদনাগতাঃ একা চ কর্মানা ইতি।—ভারবার্শ্লিক।

ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক মহর্ষিস্থত্তোক্ত বর্ত্তমান কালের উভয় প্রকারে গ্রহণের কারণ সমর্থন করিয়াছেন এবং স্থত্তের অবতারণা করিতে প্রথমে "তিমিন্ ক্রিয়মাণে" এই কথা বলিয়া, পাকাদি ক্রিয়াসস্তান স্থলে বর্ত্তমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতঃই যে তণ্ডুলাদিকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্রিয়াবিশিষ্ট বলে, ভাহাতে দেই স্থলে অতীত ক্রিয়ারপ রুততা ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারপ কর্ত্তবারও জ্ঞান হওয়ায়, ঐ স্থলে ব্রিবিধ ক্রিয়াব্যক্স ব্রিবিধ কালেরই জ্ঞান হয়, ইহাই স্থ্রকারের অভিমত বলিয়া ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার শেষে বর্ত্তমান কালের অন্তিম্ব বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন ষে, নৈকট্য প্রভৃতি অর্থবিবক্ষাস্থলে আরও বহু প্রকার বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, তাহা বুঝিয়া লইবে 🕽 ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, লোকে কোন সময়ে অতীত স্থলেও বর্ত্তমান প্রয়োগ হয় এবং অনাগত ভবিষ্যৎ স্থলেও বর্ত্তমান প্রয়োগ হয়। যেমন কেহ আগমন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার দাগমন অতীত হইলেও বলিয়া থাকেন "এই আমি আসিলাম" এবং না বাইয়াও অর্থাৎ গমন-ক্রিষার অনারম্ভ হলেও বলিয়া থাকেন, "এই আসিতেছি"। পূর্ব্বোক্ত হই হলে বস্তুতঃ আগমনক্রিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ হইলেও তাহার নৈকট্য বিবক্ষা থাকায় অর্থাৎ ঐক্লপ বাক্যবক্তার আগমন-ক্রিয়া প্রত্যাসন্ন বা নিকটবর্ত্তী, তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই আসিয়াছেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই ষাইবেন, এইরূপ বলিবার ইচ্ছাবশতঃই ঐরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিকটাতীত ও নিকট-ভবিষ্যৎ স্থলে ঐরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ স্থচিরপ্রসিদ্ধ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রসম্মত। ঐ বর্ত্তমান প্রয়োগ মূখ্য নহে — উহা ভাক্ত বা গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগ। কিন্ত যদি কোন স্থলে মূখ্য বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে তন্মূলক গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগও হইতে পারে না। গৌণ প্রয়োগ বলিতে গেলেই তাহার মুখ্য প্রয়োগ অবশ্রুই দেখাইতে হইবে। স্মৃতরাং যখন পূর্ব্বোক্তরূপ বহু প্রকার গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, তথন কোন হলে মুখ্য বর্ত্তমানম্ব অবশ্র স্বীকার্য্য। সেধানে বর্ত্তমানত্বের মধার্থ জ্ঞান হয় ; অভএব বর্ত্তমান কাল অবশ্রু ই আছে । বর্ত্তমান কাল থাকিলে ভৎসাপেক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎকালও আছে, স্নতরাং অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই সিদ্ধান্তের কোন বাধা নাই। ইহাই এই প্রকরণের দারা মহর্ষি সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

বর্ত্তমান-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত।

### সূত্র। অত্যন্তপ্রাধ্যেকদেশসাধর্ম্যাত্বপমানা-সিদ্ধিঃ ॥৪৪॥১০৫॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অত্যন্তসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ সর্ববাংশে সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং প্রায়িক সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ বহু সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং একদেশ-সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ আংশিক সাদৃশ্য প্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ত্রিবিধ সাদৃশ্য ভিন্ন আর কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ঐ ত্রিবিধ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত বখন উপমান সিদ্ধি হয় না, তখন সাদৃশ্যমূলক উপমান-প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না।

ভাষ্য। অত্যন্তপাধর্ম্মাত্পমানং ন সিধ্যতি। ন চৈবং ভবতি যথা গোরেবং গোরিতি। প্রায়ঃ সাধর্ম্মাত্রপমানং ন সিধ্যতি, নহি ভবতি যথাহনড্বানেবং মহিষ ইতি। একদেশসাধর্ম্মাত্রপমানং ন সিধ্যতি, নহি সর্বেণ সর্বব্যুপমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। অত্যন্ত সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; বেহেতু 'বেমন গো, এমন গো' এইরূপ (উপমান) হয় না। প্রায়িক সাদৃশ্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; বেহেতু 'বেমন রয়, এমন মহিয়' এইরূপ (উপমান) হয় না। একদেশ-সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; বেহেতু সকল পদার্থের সহিত সকল পদার্থ উপমিত হয় না। (অর্থাৎ যদি আংশিক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান স্বীকার কয়া য়য়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্ম্ম থাকায় "বেমন মেরু, সেইরূপ সর্ধপ" এইরূপও উপমান হইতে পারে। কারণ, মেরু ও সর্ধপেও কোন অংশে সাধর্ম্ম বা সাদৃশ্য আছে)।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপ্রকরণে বর্ত্তমান-পরীক্ষা হইয়াছে। বর্ত্তমান-পরীক্ষার অন্তর্গত। অমুমান-পরীক্ষার পরে উদ্দেশ ও লক্ষণের ক্রমানুসারে এখন উপমানই অবসরপ্রাপ্ত। তাই মহর্ষি অবসর-সংগতিতে এখন উপমানের পরীক্ষা করিতেছেন। প্রথমাধ্যায়ে উপমানের লক্ষণ-স্থুত্তে বলা হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধর্ম্ম্যবশতঃ অর্থাৎ সেই সাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-জন্ম সাধ্যের সিদ্ধি উপমিতি; তাহার করণই উপমান-প্রমাণ। যেমন "ষখা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরণ্যে গবয় পশুতে গোসাদুশু প্রত্যক্ষ করিলে, ঐ পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থের শ্বরণ-সহক্রত ঐ সাদৃশ্র প্রত্যক্ষ "এইটি গবয়" এইরূপে সংজ্ঞা-সংক্তি সম্বন্ধ-বোধের করণ হইয়া উপমান-প্রমাণ হয়। মহর্ষি এই সিদ্ধান্তে এই স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্যম্ভিক, প্রায়িক অথবা আংশিক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাষ্যকার মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়া-ছেন বে, "ষথা পো, তথা গবন্ধ" এই বাক্যে যদি গোর সহিত গবন্ধের অত্যন্ত সাধৰ্ম্ম্য অর্থাৎ গবন্ধে গোগত সকল ধর্মবন্ধরূপ সাধর্ম্মাই বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে গবয় গোভিন্ন হয় না, গোবিশেষ্ট্ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্যের অর্থ হয় "যথা গো, তথা গো"। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন বে, "ধথা গো, তথা গো" এইর প উপমান হয় না। ভাষ্যে "ন চৈবং" এই স্থলে "5" नक হেত্বর্থ। আর যদি "বথা গো, তথা গবন্ন" এই বাক্যে প্রান্থিক সাধর্ম্ম অর্থাৎ গৰুৱে গোগত বহু ধর্মবন্থই বিবক্ষিত হয়, জাহা হইলে মহিষেও গোঁৱ বহু সাধৰ্ম্ম থাকায় তাহাও

গবন্ধ-পদবাচ্য হইরা পড়ে। তাহা হইলে "ষথা বৃষ, তথা গবন্ধ" এই বাক্যের "মথা বৃষ, তথা মহিষ" এইরূপ উপমান হয় না। অর্থাৎ বেহেতু ঐরূপ উপমান হয় না, অতএব প্রান্থিক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান
সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে মহিষেও গোর বহু সাধর্ম্ম থাকায়, তাহারও গবন্ধ-পদবাচ্যতা
হইয়া পড়ে। আংশিক সাধর্ম্ম বিবক্ষিত হইলে সকল পদার্থের সহিতই সকল পদার্থের আংশিক
সাধর্ম্ম থাকায় "মথা গো, তথা গবন্ধ" ইহার তায় "মথা মেরু, তথা সর্বপ" এইরূপও উপমান হইতে
পারে । স্কতরাং আংশিক সাধর্ম্ম প্রযুক্ত উপমানের উপপত্তি হইতেই পারে না। ফলকথা,
প্রথমাধ্যায়ে উপমান-লক্ষণস্ত্রে যে "সাধর্ম্ম" বলা হইয়াছে, সেই সাধর্ম্ম কি আত্যন্তিক ? অথবা
প্রান্থিক ? অথবা আংশিক ? এই বিবিধ ভিন্ন আর কোন প্রকার সাধর্ম্ম হইতে পারে না।
এখন যদি পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সাধর্ম্মপ্রযুক্তই উপমান-সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণ
অসিদ্ধ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ ॥ ৪৪॥

#### সূত্ৰ। প্ৰসিদ্ধনাধৰ্ম্যাত্বগমানসিদ্ধেৰ্যথোক্তদোষাত্বপ-পত্তিঃ॥৪৫॥১০৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত (কোন পদার্থের) প্রকরণাদিবশতঃ প্রজ্ঞাত সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয়, এ জন্ম যথোক্ত দোষের (পূর্ববস্ত্রোক্ত দোষের) উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ন সাধর্ম্মান্ত কুৎস্পপ্রায়াল্পভাবমাঞ্জিত্যোপমানং প্রবর্ত্ততে, কিং তর্হি ? প্রসিদ্ধসাধর্ম্মাৎ সাধ্যসাধনভাবমাঞ্জিত্য প্রবর্ত্ততে। যত্ত্র চৈতদন্তি, ন তত্ত্রোপমানং প্রতিষেদ্ধঃ শক্যং, তত্মাদ্যথোক্তদোষো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্মের কৃৎস্নতা, প্রায়িকত্ব বা অল্পতাকেই আশ্রয় করিয়া উপমান (উপমান-বাক্য) প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য-সাধন ভাব আশ্রয় করিয়া ( উদ্দেশ্য করিয়া ) ( উপমান) প্রবৃত্ত হয়। বে স্থলে ইবা ( প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্য ) আছে, সে স্থলে উপমানকে প্রতিষেধ করিতে পারা ধায় না। স্থতরাং বধোক্ত দোষ উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা পূর্বাস্থ্রোক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত-স্ত্র। মহর্ষির বক্তব্য ব্ঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাধর্ম্মের ক্লৎস্বতা, প্রায়িক্স্ক, অথবা অন্নতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া উপমান প্রস্তৃতি হয় না। অর্থাৎ প্রথমে শ্বধা সো, ভূষা

গবয়" এইরূপ যে উপমান-বাক্য প্রয়োগ হয়, তাহাতে গবয়ে গোর আতান্তিক সাধর্ম্য অথবা প্রায়িক সাধর্ম্ম্য অথবা অল্প বা আংশিক সাধর্ম্মাই যে নিয়মতঃ বক্তার বিবক্ষিত থাকে, তাহা নহে । ঐ সাধর্ম্ম আত্যন্তিক, অথবা প্রায়িক, অথবা আংশিক, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। উপমানবাক্য-বাদী কোন স্থলে কোন সাদৃশুবিশেষ আশ্রয় করিয়াই ঐরপ বাক্য প্রয়োগ করেন। সেই সাদৃশু বা সাধর্ম্ম সেধানে আত্যন্তিক, অথবা প্রায়িক, অথবা আংশিক, তাহা প্রকরণাদির সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাৎপর্য্যানীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ ৰাক্য প্রকরণাদিদাপেক্ষ হইয়াই স্বার্থবোধ জন্মায়। প্রকরণাদি জ্ঞান ব্যতীত ঐক্পপ বাক্য দারা প্রকৃতার্থ বোধ জন্মে না। প্রকরণাদি জ্ঞানবশতঃ দাধর্ম্ম্যবোধক বাক্যের দারা কোন স্থলে আড়ান্তিক সাধর্ম্মা, কোন হলে প্রায়িক সাধর্ম্মা, কোন হলে আংশিক সাধর্ম্মা বুঝা যায়। যে ব্যক্তি মহিষাদি জ্বানে, তাহার নিকটে "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য বলিলে, তথন সেই ব্যক্তি মহিষাদিতে গোর যে সাদৃগু আছে, তদ্ভিন্ন সাদৃগুই বক্তার বিবক্ষিত বলিয়া বুঝে। স্থৃতরাং বনে বাইয়া মহিষাদিতে গোর প্রায়িক সাধর্ম্ম্য বা ভূরি সাদৃশ্য দেখিরাও মহিষাদিকে গবয়-পদবাচ্য বলিয়া বুঝে না। কারণ, প্রকরণাদি পর্য্যালোচনার দারা মহিষাদিব্যাবৃত্ত সাধর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের দারা সে বুঝিয়া থাকে। সে সাধর্ম্ম্য গবরে গোর প্রায়িক সাধর্ম্ম্য। ফল কেথা, যে ব্যক্তি মহিষাদি পদার্থ জানে না, তাহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে সে ব্যক্তি বক্তার বিৰক্ষিত মহিষাদি ব্যাবৃত্ত গোসাদৃশু বুবিতে পারে না। স্থতরাং তাহার সম্বন্ধে ঐ বাক্য উপমান ছইবে না। মহর্ষি "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মা" বলিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকার অভিপ্রায় স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে "প্রদিদ্ধ সাধর্ম্মা" এই বাকাটি তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস। প্রদিদ্ধ ব্যর্কাণ্ট ক্লপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধর্ম্মাই প্রাসিদ্ধ সাধর্ম্মা। সেই সাধর্ম্মাও প্রাসিদ্ধ হওয়া আবশুক। কারণ, সাধর্ম্ম্য থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে উপমিতি জন্মিতে পারে না। স্থতরাং প্রসিদ্ধ পদার্থের সহিত যে প্রাসিদ্ধ সাধর্ম্মা, তাহাই উপমিতির প্রয়োজকরূপে মহর্ষি-স্থত্তে স্থৃচিত বুঝিতে ছইবে। অর্থাৎ ঐ সাধর্ম্মাজ্ঞানকেই মহর্ষি উপমান বলিয়া স্ফুচনা করিয়াছেন। ঐ সাধর্ম্মা প্রসিদ্ধি অর্থাৎ সাধর্ম্ম জ্ঞানও উপমান হলে দিবিধ আবশুক। প্রথমে "রথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্যজ্ঞ গবরে গোর সাধর্ম্ম জ্ঞান, ইহা শাব্দ সাধর্ম্ম জ্ঞান। পরে বনে বাইয়া গবরে গোর যে সাধর্ম্মপ্রতাক্ষ, ইহা প্রতাক্ষরণ সাধর্ম্ম জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্ম জ্ঞান না হুইলে কেবল শেষোক্ত প্রত্যক্ষরপ সাধর্ম্ম জ্ঞানের দারা গবয়-পদবাচ্যদের উপমিতিরপ নিশ্চয় হইতে পারে না। এবং গবমে গোর সাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ না করিয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্ম্য জ্ঞানের দারাও এরপ নিশ্চয় হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ত সাধর্ম্ম্য-জ্ঞানজন্ত যে সংস্কার থাকে, ঐ সংস্কার বনে গবমে গোসাদৃত্য প্রত্যক্ষের পরে উদ্বৃদ্ধ হইয়া পূর্ব্যক্রত বাক্যার্থের স্থৃতি জন্মার। ঐ স্থৃতিসহক্তত প্রত্যক্ষাত্মক সাধর্ম্ম জ্ঞানই অর্থাৎ গবরে গোর সাদৃষ্ট দর্শনই "ইহা গবন্ধ-পদবাচ্য" এইক্রপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবন্ধবিশিষ্ট পশুতে গবন্ধ-পদবাচ্যন্দের নিশ্চয় জনায়। ঐ নিশ্চয়ই ঐ স্থলে উপমিতি। পূর্ব্বোক্ত সাদৃত দর্শন উপমান-প্রমাণ।

স্তায়মঞ্জরীকার জন্মস্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণ "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্যকেই পূর্ব্বোক্ত স্থলে উপমান-প্রমাণ বলেন । নগরবাসী, প্রবণ্যবাসীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য দারাই গৰরে গ্বশ্ব-পদবাচাত্ব নিশ্চন্ন করিতে পারে না, পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ ও তাহার অর্থবোধের পরে, বনে যাইরা গবরে গোসাদৃশ্র প্রত্যক্ষ করিয়াই গবরে গবর-পদবাচাত্ব নিশ্চয় করে। এ জন্ম অরণ্য-বাদীও নগরবাসীকে তাহার ঐ নিশ্চয়ে সাদৃশুরূপ উপায়াস্তর উপদেশ করে, স্থতরাং অরণ্যবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ ৰাক্য শব্দ হইয়াও শব্দপ্রমাণ হইবে না, উহা উপমান নামে প্রমাণাস্তর। বদি অন্ত্রণ্যবাসী নগরবাসীকে গবয়ে গবয়-পদবাচ্যত্ব নিশ্চয়ে সাদৃশুরূপ উপায়ান্তর উপদেশ না করিত এবং বদি নগরবাসীর অরণ্যবাসীর পূর্কোক্তরূপ বাক্যার্থ ব্বিয়াই সেই বাক্যের দারাই গবয়ে গ্ৰন্ধ-পদ্ৰাচ্যত্ব নিশ্চয় হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্য শব্দপ্ৰমাণ হইত। জন্মন্ত ভট্ট এইরূপ যুক্তির দ্বারা বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণের মত সমর্থন করিয়া, শেষে বণিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বান্নাও তাঁহার এই মত বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ ভাষ্যকারও যেন এই মতাবলম্বী, ইহা বুঝা যার। বস্ততঃ উপমান-সক্ষণস্ত্ত্র-ভাষ্যে (১।১।৬) ভাষ্যকার "ষথা গো, তথা গবর", "ষথা মুদ্র্য, তথা মুদাপর্ণী" ইত্যাদি সাদৃশ্রবোধক বাক্যকে "উপমান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থত্ত-ভাষোও (তাৎপর্যাটাকাকারের ব্যাখ্যানুদারে) পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ঐ বাক্যকে উপমান-প্রমাণই বলিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা ষাম্ব না। জম্বন্ত ভট্টও নিঃসংশয়ে ভাষ;কারের ঐ মত প্রকাশ করেন নাই। সাদৃশ্য-প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য উপমিতির প্রয়োজক বলিয়া তাহাকে ঐ অর্গে ভাষ্যকার উপমান বলিতে পারেন। পরস্ত প্রমিতির চরম কারণকেই ভাষ্যকার মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন, ইহা প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণ-সূত্র-ব্যাখ্যায় পাইয়াছি। উপমিতির পূর্ব্বক্ষণে পূর্ব্বশ্রুত সেই বাক্য থাকে না। তথন সেই বাক্যের জ্ঞান কল্পনা করিয়া কোনদ্ধপে ঐ বাক্যের উপমিতি করণত্বের উপপাদন করারও কোন প্রয়োজন দেখা বায় না। জয়স্ত ভট্ট, বৃদ্ধ নৈরায়িকদিগের পূর্ব্বোক্তরূপ মত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য প্রবণ করিয়া শেৰে অপ্ৰসিদ্ধ পদাৰ্থে প্ৰসিদ্ধ পদাৰ্থের যে সাদৃশু প্ৰত্যক্ষ, তাহাই উপমান-প্ৰমাণ। উদ্যোতকরও পূর্ব্বোক্তরপ বাক্যার্থ-শ্বতিসহক্বত সাদৃশ্র প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা বাচম্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে উপমান-প্রমাণখণ্ডনারছে "যথা গো, তথা গবন্ধ" এইরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাৎপর্যাচীকায় পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্র প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জয়স্ত ভট্ট, বৃদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া উদ্যোত-করের পূর্ববর্ত্তী নৈমায়িকদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ব্ঝা যায়। উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। তত্ত্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশ "উপমান-চিস্তামণি"তে জয়স্ত ভট্ট প্রভৃতির মত বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জয়স্ত ভট্টও পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যার্থ-

১। উপনিতিয়লে অভিবেশ বাক্যার্থ বোবই করণ। ঐ বাক্যার্থ সরণ ব্যাপার। সামৃশুবিশিষ্ট গিওবর্ণন সক্ষারী কারণ, তাহা করণ নহে, ইহা সাম্মানায়িক মত বলিয়া, মহাবেব ভট্টও থিনকরীতে লিখিয়াছেন।

শ্বতি-সহক্ষত সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিতেন, তিনি বৃদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মত মানিতেন না, ইহা পাওয়া বায়'। পূর্ব্বামাংসকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় পূর্ব্বাক্তরূপ বাক্যকে এবং শবর স্বামীর সম্প্রদায় পূর্ব্বাক্তরূপ সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিতেন, ইহা প্রায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট লিধিয়াছেন। মূলকথা, উপমানের প্রমাণাস্তর্ববাদীদিগের মধ্যে উপমান-প্রমাণের ক্ষল বিষয়ে বেমন মতভেদ পাওয়া বায়, তক্রপ উপমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়েও পূর্ব্বোক্তরূপ মতভেদ পাওয়া বায়। উদ্যোতকর প্রভৃতি গ্রায়াচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। ভাষ্যকার যে তাহাই বলিয়ছেন, ইহাও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলেন নাই। উদ্যোতকর প্রবিশ্বকর বিষয়েত্ব । মহর্ষির স্থত্রের নারাও পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যই উপমান-প্রমাণ, ইহা ব্বা বায় না। মহর্ষি প্রসদ্ধান্তাংশ বিষয়াছেন, ব্রা বায় ।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র, মহর্ষি-স্থত্যোক্ত "সাধর্ম্মা" শব্দকে ধর্মমাত্রের উপলক্ষ বলিয়া বৈধর্ম্যোপমিভিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্তান্ত পশুর বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানজন্য উট্টে যে কর্ত্ত-পদবাচাত্ব নিশ্চয় হয়, তাহা বৈধৰ্ম্যোপমিতি। জ্বয়ন্ত ভট্টের মতে এই বৈধর্ম্যোপমিতির উপপত্তি হয় না, ইহা উপমান-চিন্তামণিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় লিখিয়াছেন। তিনিও বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যাটীকারই আংশিক অন্থবাদ করিয়া বৈধর্ম্যোপমিতির উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা স্বীকার তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজও বাচম্পতি মিশ্রের মতান্মুদারে বৈধর্ম্যোপমিভিন্নও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন উপমান-কক্ষণস্থ্রভাষ্যনেষে যে বলিয়াছেন, "অঞ্জ উপমানের বিষয় আছে," ঐ কথার ঘারা বাচম্পতি মিশ্র ও বরদরাজ পূর্ব্বোক্তরূপ বৈধর্ম্ব্যোক্ মিভিব্রই সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান ভাষ্যকার উপমানের বহু উদাহরণ বলিয়াও শেষে পূর্ব্বোক্তরূপ বৈধর্ম্ব্যোপমিতিও যে আছে, ইহা প্রকাশ করিতেই সেধানে "অন্তোহপি" ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিরাছেন, ইহা বাচম্পতি ও বরদরাজের কথা। কিন্তু সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধের ক্রায় अञ्च পদার্থও যে উপমান-প্রমাণের বিষয় হয়, ইহাই ভাষাকারের ঐ কথার দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। স্তায়স্ত্তার্ত্তিকার মহামনীয়ী বিশ্বনাথ, ভাষ্যকারে ঐ কথার উল্লেখপুর্ব্বক বে উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্তিকার ও যে ভাষ্যকারের ঐক্লপ মতই বৃবিদ্যাছিলেন, ইহা বুঝা যায়। স্তায়স্ত্তবিবরূপকার রাণামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য, ভাষ্যকারের ঐক্লপ তাৎপর্ক্য স্থাক করিরাই লিধিরাছেন<sup>্ট</sup>। পরস্ক ভাষ্যকার প্রথমাধ্যারে নিগমন-স্থ্রভাষ্যে উপনর-বাক্যকে

<sup>&</sup>gt;। তমাদাধনপ্রত্যকাভ্যানন্দ্বেধনাধনস্থৃতিস্থিতং সাদৃখ্যজানমুগ্নানপ্রমাণ্নিতি জর্জৈরাত্বিকজয়ভভট্ট-প্রভূতরঃ।—উপ্যান্তিভাষ্ণি।

২। <sup>4</sup>এবং শস্ত্যতিরিক্তমপ্রপানবিষর ইতি ভাষাং। তথাহি কা ওষণী অরং হত্তি ইতি প্রশ্নে লশমূল-সমৌবণী । অরং হত্তীতি বাক্যার্থজ্ঞানাল অরহরণকর্তৃত্বমুপনিত্যাবিষয়ীক্রিয়ত ইত্যাধি।" ১/১/৩ প্রেনিবরণ। পোষারী অটাচার্যের ক্ষিত উদাহরণের দারা প্রাচীন কালে বে কোন সম্প্রদায় ঐরপ মত সমর্থন ক্রিতেন, ইঙা তত্ত-চিন্তামধির শক্ষণতের দীকার মধুরানাথ কর্কবাসিশের কথার বুবা যায়। মধুরানাথ ঐ স্টকার প্রারুক্ত সংগতি-ছিচারে

উপমান-প্রমাণ কিরুপে বলিয়াছেন, ইহা চিন্তা করা আবশ্বক। উপনয়-বাক্যের মূলে উপমান-প্রমাণ থাকা সম্ভব না হইলে ভাষ্যকার ঐ কথা বলিতে পারেন না! সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থ ই যদি কথনও কুত্রাপি উপমান-প্রমাণের প্রমেয় না হয়, ভাহা হইলে সর্ব্বত্ত উপনয়-বাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থ উপমান-প্রমাণের দারা বুঝা অসম্ভব। অবশু মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্তুত্তে "গবন্ধ" শব্দের প্রেরোগ থাকার গবন্ধ-পদবাচ্যন্ত মহর্ষি গোতমের মতে উপমান-প্রমাণের প্রমেয়, ইহা নিঃদলেহে বুঝা যায় এবং তদনুসারেই স্থায়াচার্য্যগণ গবয়-পদবাচ্যন্ত নিশ্চরকৈ উপমিতির উদাহরণরূপে সর্ব্বত্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্বি বে অস্তরূপ কোন বিষয়কে উপমান-প্রমাণের প্রমেন্ন বলিতেন না, ইহাও ত বুঝা ধার না। অন্ত সম্প্রদার-সম্মত উপমান-প্রমাণের প্রমেয় তিনি ত নিষেধ করেন নাই। গবয় শব্দের শক্তি নির্ণয় উপমান ভিন্ন আর কোন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না, ইহা সকলে স্বীকার করেন নাই, ঐ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহর্ষি এই জন্ত ঐ স্থলেরই উল্লেখপূর্বকে তাঁহার বিশেষ মত ও বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়া, ঐ উদাহরণের ছারাই উপমানের প্রমাণাস্তরত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষির উপমান-লক্ষণস্থত্তের দারা যদি অঞ্চরণ উদাহরণেও উপমান-প্রমাণ বুঝা ধার, তাহা হুইলে উহাও অবশ্র মহর্ষির সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। পরস্ক যদি কেবল গ্রম্থাদি শব্দের শক্তিজ্ঞানই উপমান-প্রমাণের ফল হয়, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপবোগিতা কিরূপে হয়, ইহাও চিন্তা করা আবশুক। উন্দোতকর প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণ গোতমোক্ত যোড়শ পদার্থকে মোন্দোপযোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্ততঃ মোক্ষশাস্ত্রে মোক্ষের অনুপধোগী পদার্থের বর্ণন সংগত নহে। মহর্ষি গোতম এই জন্ত সমস্ত ভাব ও সমস্ত অভাব পদার্থের উল্লেখ করেন নাই। উপমান-প্রমাণ মোক্ষের অন্ধ্রপরোগী হইলে মহর্ষি গোতম কেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ? স্থায়মঞ্জরীকার জয়স্তভট্টও এই মোক্ষশান্তে উপমান-লক্ষণের কোথায় উপযোগিতা আছে, এই প্রান্ন করিয়া, "সভাষেবং" এই কথার ঘারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের দৃঢ়তা স্বীকারপূর্ব্বক তহন্তরে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ-বিশেষে যে গ্ৰয়ালম্ভন আছে, তাহার বিধিবাক্যে "গ্ৰয়" শব্দ প্ৰযুক্ত থাকায় উহার অর্থনিশ্চয় আবশ্রক, তাহাতে উপমান-প্রমাণের উপযোগিতা আছে। জয়স্ত ভট্ট নিজেও এই উত্তরে সম্ভষ্ট হুইতে না পারিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, করুণার্দ্রবৃদ্ধি মুনি সর্বান্তগ্রহবৃদ্ধিবশতঃ মোক্ষোপযোগী না হইলেও এই শান্তে উপমান-প্রমাণের নিরূপণ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের কথা স্থধীগণ চিন্তা ক্রিবেন। উপমান-প্রমাণ যে মোক্ষোপযোগী নহে, ইহা শেষে জয়স্তভট্ট ঐ কথা বলিয়া স্মীকারই ক্রিরাছেন। কিন্তু বদি সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ ভিন্ন আরও অনেক পদার্থ উপমান-প্রমাণের দারা বুবা ষায় এবং ভাষ্যকার উপমান-লক্ষণ-স্তত্তভাষ্যে "অস্তোহপি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা যদি তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপবোগিতা উপপন্ন হইতে পারে। মহর্ষি গোতমের বে তাহাই মত নছে, ইহা নির্কিবাদে প্রতিপন্ন করিবার কি উপায় আছে ? শেষকথা, মহর্ষি

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের উল্লেখপূর্বক কোন আগত্তি করিয়া, শেবে ঐ সত অধীকার করিয়াই অর্থাৎ শক্ষণক্তি ভিন্ন আরু কোন পদার্থ উপস্থিতির বিষয় হয় না. এই প্রচলিত সতকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া ঐ আগত্তির নিরাস করিয়াছেব। গোতনের অভিপ্রায় বা মত যাহাই হউক, ভাষ্যকারের কথার দারা এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও রাধানোহন গোস্থামিভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার দারা ভাষ্যকারের যে ঐরপই মত ছিল, ইহা আমরা বৃবিতে পারি। পূর্ব্বোক্তরূপ চিস্তার ফলেই প্রথমাধ্যায়ে নিগমনস্ত্র-ভাষ্যের টিপ্পনীতে এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনা করিয়াছি। স্থণীগণ এখানকার আলোচনায় মনোবোগপূর্ব্বক বিচার দারা প্রকৃত বিষয়ে ভাষ্যকারের মত নির্ণন্ধ করিবেন ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য। অস্তু তর্হি উপমানমনুমানম্ ? অমুবাদ। তাহা হইলে উপমান অমুমান হউক ?

#### সূত্র। প্রত্যক্ষণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ॥ ৪৬॥১০৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যেহেতু প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সিদ্ধি (জ্ঞান) হয় [ অর্থাৎ অনুমানের ন্যায় উপমানস্থলেও যখন প্রত্যক্ষ গো পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়, তখন উপমান অনুমান হউক ? ]

ভাষ্য। যথা ধূমেন প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষস্ত বচ্ছেগ্র হণমনুমানং এবং গবাপ্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষস্ত গবয়স্ত গ্রহণম্বিত নেদমনুমানাদ্বিশিষ্যতে।

অমুবাদ। বেমন প্রত্যক্ষ গুমের দারা অপ্রত্যক্ষ বহিন্দ অমুমানরপ জ্ঞান হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ গোর দারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়। এ জ্ঞা ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ গবয়জ্ঞান অমুমান হইতে বিশিষ্ট (ভিন্ন ) নহে।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বাহ্যতের ঘারা পূর্বাপক্ষ নিরাস করিয়া উপমানের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া-ছেন। কিন্তু ইহাতেও পূর্বাপক্ষ হইতে পারে যে, উপমান প্রমান হইতে জির কোন প্রমান নহে। কারণ, অনুমান হুলে যেমন প্রভাক্ষ পদার্থের ঘারা কোন একটি অপ্রভাক্ষ পদার্থের জ্ঞান হয়, উপমান হুলেও ভাহাই হয়, স্কুতরাং উপমান বস্তুতঃ অনুমানই। মহর্ষি এই স্কুত্রের ঘারা এই পূর্বাপক্ষেরই উরোধ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "অন্তু তর্হি" ইভাাদি সক্ষর্কের ঘারা মহর্ষির এই স্ক্রোক্ত হেত্র সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ সক্ষর্কের সহিত স্ত্রের যোজনা বৃথিতে হইবে। ভাষ্যকার স্ক্রার্থ বর্ণনায় বিশ্বাছেন যে, ষেমন প্রভাক্ষ ধ্মের ঘারা অপ্রভাক্ষ বহির অনুমানজ্ঞান হয়, তক্রপ প্রভাক্ষ গোর ঘারা অপ্রভাক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়।

<sup>&</sup>gt;। এবানে ধ্য হেতৃ, বহি সাধ্য, ইবা ভাষ্যকারের সিভান্ত স্পষ্ট বুবা যাই। কিন্তু উন্দ্যোতকরের মতে "এই ধ্য বহিবিশিষ্ট" এইরণ অনুমিতি হয়। তাঁহার মতে ঐ অসুমানে ধ্যধর্ম হেতু। তাই উন্দ্যোতকর এবানে লিখিয়াছেন, "বধা প্রতাক্ষেপ ধ্যধর্মে উর্জ্বাভানিহ প্রতাক্ষে ব্যধর্মে হিন্তি স্বাহিত ।" উন্দ্যোতকরের এই মত ভট্ট কুমারিলও শ্লেকারিকে উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বধন "ধ্যেন প্রতাক্ষেপ" এইরণ কথা লিখিয়াছেন, তথন উন্দ্যোতকরের কথাকে ভাষ্যের ব্যাখ্যা বলিয়া প্রহণ করা যায় না।

স্থুতরাং উহা অনুমান হইতে বিশিষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থের দারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের প্রতিপাদক বলিয়া উপমান অমুমানের অন্তর্গত, উহা অতিরিক্ত ক্মেন প্রমাণ নহে। উদ্যোতকরও এই রূপে পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকরের ব্যাখ্যান্থদারে পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য বুঝা বার যে, "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণের পরে গো প্রভ্যক্ষ করিলে তন্ধারা তথন অপ্রত্যক্ষ গ্রন্থকে গ্রন্থসংজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া যে বোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ গো পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবর পদার্থের বোধ ; স্কুতরাং অমুমিতি। মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্থতে "নাপ্রত্যক্ষে ্গবন্ধে" এই কথা থাকায় এই স্থত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা ধায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ পূর্বেরাক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা সংগত না বুরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষ গো-সাদুশুবিশেষের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়পদবাচ্যত্বের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গবম্বে গোসাদৃশ্র প্রত্যক্ষ করিলে "অয়ং গবয়পদবাচ্যো গোসদৃশত্বাৎ" এইরূপে গবয়পদ-বাচ্যত্ত্বের অমুমিতি হয়। স্থতরাং উপমান অমুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ নহে। এইরূপ পুর্ব্ধপক্ষ-ব্যাখ্যা স্থ্যংগত হইলেও ইহাতে পরবর্ত্তী সিদ্ধাস্তস্থত্তের ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা করিতে হয়। বুত্তিকার প্রভৃতি কষ্ট-কল্পনা করিয়াই পরবর্ত্তী স্থত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার এই স্থত্তোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "ষথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথন গবয় প্রত্যক্ষ করে, সেই সময়ে ঐ পূর্ব্বশ্রুত বাক্যার্থবোধ হইতে অধিক কিছু বুঝে না। সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধও ঐ বাক্য দারাই বুঝিয়া থাকে। স্কুতরাং প্রত্যক্ষ গোর দারা গবয়সংজ্ঞাবিশিষ্ট গবয়ের অনুমান ভিন্ন উপমান-প্রমাণ নাই । ৪৬ । বোধ অমুমিতি।

ভাষ্য। বিশিষ্যত ইত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা ?

অনুবাদ। বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উপমান অনুমান হইতে বিশিষ্ট, ইহা (মহর্বি গোডম) বলিয়াছেন। ( প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিবশতঃ ?

#### সূত্র। নাপ্রত্যক্ষে গবয়ে প্রমাণার্থমুপমানস্থ পশ্যামঃ॥ ৪৭॥ ১০৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) গবর অপ্রত্যক্ষ হইলে অর্থাৎ "যথা গো, তথা গবর" এই বাক্য শ্রাবণ ও গোদর্শন করিয়াও গবর না দেখিলে উপমান-প্রমাণের সম্বন্ধে "প্রমাণার্য" অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি দেখি না [ অর্থাৎ সেরূপ স্থলে উপমিতি হর না, স্কুজাং পূর্বেবাক্তরূপে গবর জ্ঞান উপমিতি নহে। গবর প্রত্যক্ষ করিলে বে উপমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমিতি হইতে পারে না।

ভাষ্য। যদা ছয়মুপয়ুক্তোপমানো গোদশী গবা সমানমর্থং পশ্রুতি, তদা"ঽয়ং গবয়'' ইত্যস্থ সংজ্ঞাশব্দস্থ ব্যবস্থাং প্রতিপদ্যতে। ন চৈব-

মনুমানমিতি। পরার্থঞ্চোপমানং, যস্তা হা পুনেয়মপ্রসিদ্ধং, তদর্থং প্রসিদ্ধোভারেন ক্রিয়ত ইতি। পরার্থমুপমানমিতি চেন্ন স্বয়মধ্যবসায়াং। ভবতি চ ভোঃ স্বয়মধ্যবসায়ঃ, যথা গৌরেবং গবয় ইতি। নাধ্যবসায়ঃ প্রতিষিধ্যতে, উপমানস্ত তন্ন ভবতি, প্রসিদ্ধসাধর্ম্মাং সাধ্যসাধনমুপমানং। ন চ যস্তোভয়ং প্রসিদ্ধং, তং প্রতি সাধ্যসাধনভাবো বিদ্যুত ইতি।

অমুবাদ। বেহেতু গৃহীতোপমান গোদশী ব্যক্তি অর্ধাৎ বে ব্যক্তি গো দেখিয়াছে এবং "ষথা গো, তথা গবয়" এই উপমানবাক্য গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ষে সময়ে গোসদৃশ পদার্থ দর্শন করে, সেই সময়ে "ইহা গবয়" এইরূপে এই সংজ্ঞা শব্দের ( গবয় শব্দের ) ব্যবস্থা বুঝে অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়ত্ববিশিষ্ট জম্মুই "গবয়" এই সংজ্ঞার বাচ্য, ইহা নির্ণয় করে। অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে। অর্থাৎ অনুমান-স্থলে ঐরূপ কারণজন্ম ঐরূপ বোধ হয় না ; স্থতরাং উপমান অমুমান হইতে বিশিষ্ট। এবং উপমান পরার্থ। যেহেতু যাহার সম্বন্ধে উপমেয় অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ ষে ব্যক্তি গবয়াদি উপমেয় পদার্থ জানে না, তাহার নিমিত্ত প্রসিদ্ধোভর ব্যক্তি অর্থাৎ বে ব্যক্তি উপমেয় ও উপমান (প্রকৃত্স্থলে গবয় ও গো) এই উভয় পদার্থ ই জানে, সেই ব্যক্তি ( পূৰ্ব্বোক্ত উপমান-বাক্য ) করে অর্থাৎ ভাহাকে বুঝাইবার জন্মই পূর্বেবাক্ত উপমান-বাক্য প্রয়োগ করে। (পূর্বেপক্ষ) উপমান পরার্থ, ইছা যদি বল ? না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না। কারণ, নিজেরও নিশ্চয় হয়। বিশদার্থ এই বে, 'নিজেরও অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উপমানবাক্যবাদীরও ( ঐ বাক্যজন্ম ) "বখা গো, তথা গবয়" এইরূপ বোধ জন্মে। (উত্তর) অধ্যবসায় অর্থাৎ ঐ বাক্যঞ্জন্য ঐ বাক্যবাদীরও যে বোধ, তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু তাহা (ঐ বাক্যবাদীর সম্বন্ধে ) উপমান হয় না। (কারণ) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মপ্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত বা প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত, বন্ধারা সাধ্যসিদ্ধি হয়, তাহা উপমান। ধাহার সম্বন্ধে উভয় (উপমেয় ও উপমান ) প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপমান ও উপমেয়, এই উভয়কেই জানে, তাহার সম্বন্ধে সাধ্যসাধন-ভাব বিদ্যমান নাই।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্থক্তের দ্বারা পূর্ব্বস্থিকেন্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধান্ত স্থা । ভাষ্যকার ও উদ্যোভকরের ব্যাখ্যান্মসারে স্থাকার মহর্ষির ভাৎপর্য্য এই বে, প্রবন্ধ প্রভাক্ষ না হইলে সেই স্থলে উপমানের সদ্বন্ধে বাহা প্রমাণার্থ অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের কল উপমিতি, তাহা হয় না। বে ব্যক্তি গো দেখিয়াছে, কিন্তু প্রয় দেখে নাই, সে ব্যক্তি "ক্থা ないないとうないなんがっていないは、これのないというないないというできます。

গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণপূর্বক গবয় গোসদৃশ, ইহা ব্রিয়া যথন সেই গোসদৃশ পদার্থকে (গবয়কে) দেখে, তথন "ইহা গবয়-শক্বাচা" এইরূপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবয়ক বিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শক্বের বাচাত্ব নিশ্চয় করে। ঐ বাচাত্ব-নিশ্চয়ই ঐ স্থলে উপমান-প্রমণের কল উপমিতি। প্রত্যক্ষ গোর ঘারা অপ্রত্যক্ষ গবরের জ্ঞান উপমিতি নহে। উপমান-প্রমাণের স্বরূপ না ব্রিলেই পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়। মহর্ষি এই স্ত্রের ঘারা উপমান-প্রমাণের স্বরূপ ও উদাহরণ পরিক্ষৃট করিয়া পূর্ব্বস্ত্রোক্ত ভ্রমমূলক পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার, স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়া প্রেরুপ প্রদর্শক প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অনুমান এইরূপ নহে। যেরূপ কারণজন্ম যেরূপে প্রদর্শিত স্থলে সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বর্ধনিশ্চর বা গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শক্বের বাচাত্বনিশ্চয়রূপ উপমিতি জ্বের, সেইরূপ কারণজন্ম অনুমিতি জ্বের না। ঐরূপ কারণসমূহ-জন্ম ঐরূপ জ্ঞান—অনুমিতি নহে, উহা অনুমিতি হইতে বিশিষ্ট।

উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সৃমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে নিজে একটি পৃথক্ যুক্তি বলিন্নাছেন ধে, উপমান পরার্থ। যে ব্যক্তি গবন্ধকে জানে না, কিন্তু গোদেখিনাছে, তাহাকে গবন্ধ পদার্থ বুঝাইবার জন্ম গো এবং গবন্ধ (উপমান ও উপমেন্ন) বিজ্ঞ ব্যক্তি "যথা গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্য বলে। উদ্দোত্তকর এই কথা সমর্থন করিতে বলিন্নাছেন যে, "মথা গো, তথা গবন্ধ" এইরূপ বাক্য বাত্তীত কেবল গবন্ধ গোসাদৃশ্ম প্রত্যক্ষ উপমান নহে। কারণ, ঐ বাক্য প্রবণ না করিলে কেবল সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষের দ্বান্না পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। আবার ঐ সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষ ব্যতীত পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। এ জন্ম প্রবিজ্ঞ বাক্য উপমিতি ছইবে, তাহাকে যথন গো ও গবন্ধ, এই উভন্নপদার্থবিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাক্য অবশ্রক বাক্য আবশ্রক, নচেৎ তাহার উপমিতি হইতেই পারে না, তথন উপমান পরার্থ। অনুমানস্থলে ঐরূপ বাক্য আবশ্রক নহে। অনুমিতিতে কোন বাক্যার্থ স্বরূপ কারণ নহে। মৃত্ররাং অনুমান পূর্ব্বাক্তরূপে পরার্থ নহে। উপমান পরার্থ বিলিন্না অনুমান হইতে ভিন্ন।

ভাষ্যকার বে উপমানকে পরার্থ বলিয়া অনুমান হইতে তাহার ভেদ বুঝাইরাছেন, তাহাতে শেষে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, উপমান পরার্থ হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উপমানবাক্যবাদীর নিজেরও ঐ বাক্যজন্ম বোধ জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী, সিদ্ধান্ধবাদী ভাষ্যকারকে বলিয়াছেন বে, যদি "ধথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য কেবল অপর ব্যক্তিরই বোধ জন্মাইত, তাহা হইলে অবশ্র উপমান পরার্থ হইত ; কিন্ত ঐ বাক্য বখন ঐ বাক্যবাদীর নিজেরও বোধ জন্মার, তখন উহাকে পরার্থ বলা যার না, উহ। পরার্থ হইতে পারে না। এতছত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বাক্য ছারা ঐ বাক্যবাদীরও বে

"ষথা গো, তথা গবন্ধ" এইরূপ বোধ জন্মে, তাহা নিষেধ করি না, তাহা অবশুই স্বীকার করি। কিন্ত ঐ বাক্যবাদীর সম্বন্ধে উহা উপমান নহে। কারণ, প্রশিদ্ধসাধ্যম্প্রপ্রক্ত ফ্রারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, তাহাই উপমান। যে ব্যক্তি গো এবং গবন্ধ, এই উভয়কেই জ্ঞানে, গবন্ধবিশিষ্ট পশুমাত্রই গব্দ শব্দের বাচ্য, ইহা যাহার জ্ঞানাই আছে, তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে তাহার উচ্চারিত বাক্য বা তাহার অর্থবোধ, গবন্ধে গবন্ধশব্দবাচান্থের সাধন নহে। তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে গবন্ধশব্দবাচান্থ ও নিজের উচ্চারিত বাক্যার্থবোধে সাধ্য-সাধন-ভাব নাই। তাহার সেখানে উপমিতি জন্ম না। যে ব্যক্তির উপমিতি জন্মে, যাহার উপমিতি নির্বাহের জন্মই গো ও গবন্ধ, এই উভন্ধ পদার্থবিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করে, সেই অপর ব্যক্তির সম্বন্ধেই উহা উপমান হন্ধ, স্থতরাং উপমান পরার্থ। এই তাৎপর্য্যেই উপমানকে পরার্থ বলা হুইন্নাছে। অন্ধুমান এইরূপ পরার্থ নহে, স্থতরাং উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্য। অথাপি—

# সূত্র। তথেত্যুপসংহারাত্বপমানসিদ্ধেনাবিশেষঃ॥ ॥৪৮॥১০৯॥

অনুবাদ। এবং "তথা" অর্থাৎ তদ্রপ, এইপ্রকার উপসংহার-(নিশ্চয়) বশতঃ উপমানসিদ্ধি (উপমিতি) হয়, এ জন্ম অবিশেষ নাই অর্থাৎ অনুমান ও উপমানে অভেদ নাই, ভেদই আছে।

ভাষ্য। ৃতথেতি সমানধর্মোপসংহারাত্রপমানং সিধ্যতি, নানুমানম্। অয়ঞ্চানয়োর্বিশেষ ইতি।

অনুবাদ। 'তথা" অর্থাৎ তদ্রপ, এইরূপে সমান ধর্ম্মের উপসংহারবশতঃ উপমান সিদ্ধ হয়, অনুমান সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ উপমিতির স্থায় কোন সমান ধর্ম্ম বা সাদৃশ্য জ্ঞানবশতঃ অনুমিতি জম্মে না। ইহাও এই উভয়ের ( অনুমান ও উপমানের ) বিশেষ।

টিপ্লনী। উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি শেষে এই স্থত্তের দারা একটি যুক্তি বলিরাছেন যে, উপমানস্থলে "তথা" এইরূপে অর্থাৎ "নথা গো, তথা গবর" এইরূপে উপসংহার বা নিশ্চরবশতঃ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি জন্মে। কিন্তু অনুমানস্থলে "তথা" এইরূপে কোন বোধ জন্মে না। স্থতরাং অনুমান হইতে উপমানের বিশেষ আছে। উদ্যোতকর বলিরাছেন যে, "নথা ধৃম, তথা অগ্নি" এইরূপ অনুমান হয় না। কিন্তু উপমান স্থলে "বথা গো, তথা গবর" এইরূপ বোধ জন্মে। স্থতরাং অনুমান ও উসমান,

এই উভর স্থলে প্রমিতির ভেদ অবশ্রুই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উপমান অস্থমান হইতে প্রমাণাস্তর, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ, প্রমিতির ভেদ হইলে তাহার করণকে পৃথক্ প্রমাণই বলিতে হইবে। যেমন প্রত্যক্ষ ও অমুমিতিরণ প্রমিতির ভেদবশতঃই প্রত্যক্ষ হইতে অমুমানকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইরাছে, তদ্রপ অমুমিতি হইতে উপমিতির ভেদবশতঃ অমুমান হইতে উপমান-প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে।

বস্তুতঃ উপমিতি হলে "উপমিনোমি" অর্থাৎ "উপমিতি করিতেছি" এইরূপে ঐ উপমিতিরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ (অনুবাবসায়) হয় এবং অনুমিতি হলে "অনুমিনোমি" অর্থাৎ "অনুমিতিরূপ ক্ষানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। পূর্ব্বোক্তরূপ মানস প্রত্যক্ষের দারা ব্বা ধার, উপমিতি অনুমিতি হইতে ভিন্ন। উহা অনুমিতি হইলে উপমিতিকারী ব্যক্তির "আমি গবরন্থবিশিষ্টকে গবর শব্দের বাচ্য বলিয়া অনুমিতি করিতেছি" এইরূপেই ঐ উপমিতি নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হইত। তাহা বধন হয় না, বধন "উপমিতি করিতেছি" এইরূপেই ঐ উপমিতি করিতেছি" এইরূপেই ঐ উপমিতির নামস প্রত্যক্ষ হইত। তাহা বধন হয় না, বধন "উপমিতি করিতেছি" এইরূপেই ঐ উপমিতির মানস প্রত্যক্ষ হয়, তখন ব্বা ধার, উপমিতি অনুমিতি হইতে বিন্ধাতীয় অনুভৃতি। স্কতরাং অনুভৃতি বা প্রমিতির ভেদবশতঃ অনুমান হইতে উপমানকে পৃথক্ প্রমাণই বলিতে হইবে। ইহাই স্থারাচার্য্য মহর্ষি গোতমের স্বমত সমর্থনে প্রধান যুক্তি। মহর্ষি এই শ্বের দ্বারা ফলতঃ এই যুক্তিরই স্কচনা করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদ পুর্ব্বোক্তরূপ প্রমিতিভেদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার উপমিতি স্থলেও "অনুমিতি করিতেছি" এইরপেই ঐ মতে উপমিতি অনুমিতিবিশেষ। উপমিতিনামক অনুমিতিবিশেষের মানদ প্রতাক্ষ হয়। স্তায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম এই স্থত্তে "তথেতাপদংহারাৎ" এই কথার ঘারা অনুমিতি হইতে উপমিতির ভেদ সমর্থন করিয়া, উপমিতি ন্থনে "অনুমিতি করিতেছি" এইরূপে উপমিতির মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্ফুনা করিয়াছেন। উপমিতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ কিরূপে হইয়া থাকে, ইহা লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বিবাদ অবশ্রই হইতে পারে; স্নভরাং তাহাতে মতভেদও হইয়াছে। মানস প্রভাক্ষের দারা উপমিতি অমুমিতি নহে, ইহা নির্ব্বিবাদে নির্ণীত হইলে, স্তায়াচার্য্যগণের গৌতম মত সমর্থনের জ্ঞ বহু বিচার নিভায়োজন হইত। উপমিতি অনুমিতি, উপমান অনুমান-প্রমাণ হইতে পূথক প্রমাণ নহে, এই বৈশেষিক মতও সমর্থিত হইত না। বৈশেষিকাচার্য্যগণ উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য <del>বঙ্কন করিয়াছেন। স্থায়াচার্য্যগণ গৌতম মত সমর্থনের জস্তু বলিয়াছেন যে, গবয়ত্বরূপে গবয় পশুতে</del> গবয় শব্দের শক্তি বা বাচ্যদের যে অমুভূতি, তাহাই উপমিতি। ঐ অমুভূতি প্রভাক্ষ প্রমাণের দারা অসম্ভব। শব্দপ্রমাণের দারাও উহা হয় না। কারণ, "মধা গো, তথা গ্রয়" এই পূর্ব্ধ-প্রক্ত বাক্যের ঘারা গবরে গোসাদৃশ্যই বুঝা বার। উহার ঘারা গবরত্বরূপে গবরে গবর শক্তের শক্তি বুঝা যায় না। বৈশেষিক সম্প্রদায় এবং আরও কোন কোন সম্প্রদায় যে অমুমানের দারা ঐ অস্কুভৃতি ক্রের বলিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অহুমানের দারা গ্রয়ত্বরূপে গ্রুরে "প্ৰয়" শব্দের বাচাত্ৰ ব্ৰিতে হইলে, তা**হাতে হেতু** ও সেই হেতুতে গ্ৰয়পদ্বা**চাছের বাঞ্চি**-

জ্ঞানাদি আবশ্রক। গোসাদৃশ্রকে ঐ অনুমানে হেতু বলা বার না। কারণ, বে বে পদার্থে গো-সাদৃশ্র আছে, তাহাই গবর শব্দের বাচ্য, এইরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেখানে জন্মে না। কারণ, বে কখনও গ্রন্থ দেখে নাই, তাহার পূর্ব্বে ঐরপ ব্যাগুজ্ঞান অসম্ভব। পূর্ব্বশ্রুত বাক্যের ঘারাও পূর্বে এরপ ব্যাপ্তিজান জন্মিতে পারে না। কারণ, পূর্বাঞ্চ সেই বাকা, গুৰুষ শব্দের ৰাচ্যন্থের ব্যাপ্তি আছে, এই তাৎপর্ব্যে অর্থাৎ যে যে পদার্থ গোসদৃশ, সে সমস্তই গ্ৰন্থভূত্ৰপে গ্ৰন্থ শব্দের বাচ্য, এই তাৎপৰ্য্যে কবিত হয় না। "গ্ৰন্থ কীদৃশ ?" এইব্ৰপ প্রদার উত্তরেই "বখা গো, তথা গবয়" এইক্লপ বাক্য কথিত হয়। ঐ বাক্যের ঘারা ব্যাপ্তি বুবিলেও বে পদার্থ গবয় শব্দের বাচ্য, তাহা গোসদৃশ, এইরূপেই সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে। ঐক্সপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে গবন্ধ-শন্দ্রবাচাত্ব হেডুরূপেই প্রতীত হয়, সাধ্যরূপে প্রতীত হয় না I স্নতরাং উহার দারা গ্রয়শব্দবাচাত্ত্বের অনুমিতি জন্মিতে পারে না। গ্রয় শব্দ কোন অর্থের বাচক, বেহেডু উহা সাধু পদ, এইক্লপে অনুমান করিতে পারিলেও তদ্বারা গবয় শব্দ বে গবয়বরূপে গবরের বাচক, ইহা নির্ণীত হয় না। স্থতরাং ঐ অনুমানের দারাও গৌতম-সন্মত উপমান-প্রমাণের **ফন** সিদ্ধি হয় না। "গবয় শব্দ গবয়ন্থবিশিষ্টের বার্চক, মেহেতু গবয় শব্দের অস্ত কোন পদার্থে वृक्ति ( मक्ति वा ) नार्रे अवर वृक्ष्मण भवत्रविनिष्ठे भवार्थर के भवत्र भरमञ्ज क्षात्राम करतन," এই द्वारा दिरानियर्क-मध्यानीय य जसूमान-धानर्मन कतिवारहन, जारां इव ना । कांत्रन, গবয় শব্দের শক্তি কোথায়, গবয় শব্দের বাচ্য কি, ইহা জানিবার পুর্বের ঐ শব্দের যে আর কোন পনার্থে শক্তি নাই, তাহা অবধারণ করা বায় না। স্থতরাং পূর্বোক্তরূপ হেতু-জ্ঞান পূর্বে সম্ভব না হওয়ায়, ঐ হেতুর ঘারা ঐরপ অনুমান অসম্ভব। তন্ধ-চিন্তামণিকার গ্রেশ এই অনুমানের উল্লেখপূর্মক প্রথমে ইহাও বণিয়াছেন যে, ঐ অনুমানের দারা "গবর" শৰ্টি গ্ৰয়ন্ত্ৰিশিষ্ট যে গ্ৰয় পদাৰ্থ, তাহাৰ বাচক, ইহা বুবা গেলেও গ্ৰয়ন্ত্ই যে "গ্ৰয়" শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ শক্যভাবচ্ছেদক, তাহা উহার দারা সিদ্ধ হয় না। প্রথাৎ গবর শব্দের গবর্ষদ্বরূপে গব্বে শক্তি, ইহা অবধারণ করাই উপমান প্রমাণের ফল। উহা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন অভুমানের দারাই হইতে পারে না। উহার জন্ম উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণ আবশুক। উদ্বনাচার্য্য ন্তারকুমুনাঞ্জলি প্রন্থে বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতের সমর্থনপূর্ব্যক পূর্ব্বোক্ত প্রকার বহু বিচার দারা তাহার ধণ্ডন করিয়াছেন। তন্তিস্তামণিকার গঙ্গেশ "উপমানচিন্তামণি" **এছে** উদয়নাচার্য্যের "ভায়কুসুমাঞ্চলি" গ্রন্থের কর্যাগুলি গ্রহণ করিয়া, বহু বিচারপূর্বক বৈশেষিক মন্তের নিরাস করিয়াছেন। স্থানীগণ ঐ উভয় এছ পর্য্যালোচনা করিলে উপমান-প্রামাণ্য সম্বন্ধে উভয় মতেরই সমালোচনা করিতে পারিকে। সাংখ্যতত্তকোমুদীতে বাচস্পতি নিশ্র উপমান-প্রামাণ্য ৰঙন ক্রিতে বাহা বলিয়াছেন, তাহারও খণ্ডন গলেশের উপমানচিন্তামণি গ্রন্থে পাওয়া বাইবে। বৈশেষিক মন্ত-সমৰ্থক ন🐴 বৈশেষিকগণ বলিশ্বছেন বে, "গ্ৰম্বপদ্ধ সম্প্ৰবৃত্তিনিমিত্তকং সাধুপদ্ববৃৎ" মর্থাৎ গবর শব্দ বেক্ষেত্র গাধু গদ, অভ এক তাহার প্রবৃত্তিনিমিত অর্থাৎ শক্যভাবচেদক আছে, धुरेकरण थे व्यवसाजन पाता अवस्पार अवस मरसन मकाकावरक्यम, देश निर्मीक स्त्र ।

গ্রহাবরপে গ্রহে গ্রহ শব্দের শক্তি নির্ণয়ের জন্তও উপমান নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের ক্রোন আবশ্রকতা নাই। তত্ত্বতিশ্রামণিকার গঙ্গেশ এই কথারও উত্তর দিয়াছেন। •

বস্তুত্ত বৈশেষিক-সম্প্রাণার পূর্ব্বোক্তরপ অনুমানের দারা নৈরায়িক-সন্মত উপমান-প্রমাণের ফলসিদ্ধি যে করিতেই পারেন না, ইহা সকল নৈরায়িক বলিতে পারেন না। অনুমানের যে নিরম্প্রীকার করিবে আর অনুমানের দারা উপমানের ফল নির্বাহ ইইডে পারে না বলা হইরাছে, ঐ নিরম্প্রীকার করিবে আর উহা বলা যার না। প্রকৃত কথা এই যে, কোন হেতৃতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি ঘাট্টীতই পূর্ব্বোক্তরপ উপমিতি জন্মে, উপমিতি-জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই, ইহাই নৈরায়িকগণের অনুভবসিদ্ধ । এবং উপমিতি ক্লে "উপমিতি করিতেছি" এইরপই অনুবাবনার হয় না, ইহাই নেরায়িকদিগের অনুভবসিদ্ধ । ক্রায়ারার্য্য মহর্ষি গোতমও এই স্ত্রে শেষে তাহার অনুভবসিদ্ধ প্রমিতিতেদেরই হেতু প্রবর্দন ক্রিয়া, নিজ্ঞ মত সমর্থন করিবাছেন। পূর্ব্বোক্তরপ অনুভবের ভেদেই উপমানপ্রামাণ্য বিবরে পূর্বোক্তরপ মততেদ ইইছাছে। ৪৮ ।

উপৰান-প্ৰাৰ্থাণ্য-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাথ ।

শুকুতাৰচ্ছেদ্ৰও বলে। সাধু পদ মাত্ৰেই কোন অৰ্থে শক্তি বা বাচাত্ৰ আছে, হুত্ৰাং ভাচাত্ৰ শুকুতাৰচ্ছেদ্ৰ व्यादि। "नवन" मंगि मार् श्रेन, वरुवन ठारांत्र मकाठानराष्ट्रक कार्ट। किन्न स्नोगोपुक्रक मकाछानराष्ट्रक् ৰ্ণিজে সৌরব, গৰন্বৰ জাতিকে শক্তাৰচ্ছেত্ৰক বলিলে নাঘৰ। কারণ, গোদাযুক্ত অপেকার গৰ্মৰ স্বাতি কছু বৃদ্ধি। অধীৎ বোসায়গুৰিশিষ্ট পথাৰ্বে "গ্ৰহত্ব" শক্ষেত্ৰ শক্তি কলনা অংশক্ষাৰ লযুৰ্গৰ গ্ৰহত্বনিশিষ্ট পথাৰ্বে গ্ৰহ শক্ষেত্ৰ पछि समनाव नाधर। बहेब्रथ नापरकानरंगठः वर्गाः शृत्कांक सम्पादन वह नापरक्रथ स्त्रीय स्टब्स भूतिकार्ता कतिका, के कहिनात्मेन बानारि अनम अस्य अस्य कार्य अस्य कार्य अस्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य क्रिक्रीक्रक्रण नायर व्यानस्पद्ध पूर्वकार व्यवस्थित विक्रण नायर विस्त रह । स्ट्रार व्यवस्थानव्यवस्थार बाह्री क्षेत्रसंदिक-मन्त्रक केननात्मन कनमिष्टि रखनात केननात्मन गृथक श्रामांगा मारे, रेशरे दिरानिक मध्यपादन हत्रम कथा। ভশ্বভিতাৰণিকাৰ গলেশ বলিয়াছেন বে, তাহাও হইতে পাৰে না। কাৰণ, পূৰ্বোভন্মণ লাক্ষ্য আৰু থাকিলেও ৰাষ্ণ্যক হেতুৰ ছাবা পৰৰ শব্দেৰ শ্ৰাভাৰচেত্ৰক আছে, ইহাই নাত বুঝা বাইতে পাতে। কাৰণ, বে ধৰ্মক্ষাপ বে সাধাৰ্ণৰ হৈ হেতুৰ বাগক হয়, সেই ধৰ্মকে বাগকভাৰছেলক বলে। বেমন ৰচ্ছিদ্ধমণে বহিন, যুব বা বিশিষ্ট শুনের ক্ষাপৰ, এ বন্ধ বহিৰ ব ধুৰের বাপিকভাবচ্ছেদক। " ব বাপিকভাবচ্ছেদকরপেই সাধ্যবন্ধটি সূর্ব্বে অসুবিভিন্ন বিশ্ব হুত্ব ইবাই নিয়ন। বে ধর্ম ব্যাপকতাৰভেষক নহে, বাহা নেই ছলে কেতু পদার্থের ব্যাপকতানভভেষক, সেইছেপ महिराद अनुविधि रह न। थक्क करन भूर्याकान्नवारन माधूनस्वरहरू, मध्यविनिविधक्षर खाराद सामकका क्रक्रमं दक्षार अक्रमरे मधद्विनिविक्सपद वर्षार नमाधारक्रमुक्तिविक्सपद वसूत्रान हरेरत । वेदक्र वार्विविविविविव्यासः माधूनवरवेत वानकावरम् नाम । कार्यन, माधूनवर्गावरे वत्त्रवर्षीन नेकास्त्रक्रकविविद्य क्रिक्र विकास विकास प्रक्रिया पूर्विक अपूर्विक्ति अपूर्विक्ति अपूर्विक्ति अपूर्विक्ति विकास विका पूर्विक्रकन् व्यूपालक बाबा हेनत्रामधवालक भूद्विक्रकन् क्या निकीर व्यापन । असून् (व निकार

## সূত্র। শকোহরুমানমর্থস্থারুপল্কেরন্থ-

भित्रवार ॥ ८० ॥ ५५० ॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অর্থের অর্থাৎ শব্দবোধ্য বাক্যার্থের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অমুমেরত্বপতঃ শব্দ অমুমানপ্রমাণ।

ভাষ্য। শন্দেহিত্মানং, ন প্রমাণান্তরং, কন্মাৎ ? শব্দার্থসানু-মেরছাৎ। কথমনুমেরছং ? প্রত্যক্ষতোহনুপলব্ধেঃ। যথাহনুপলত্য-মানো লিঙ্গী মিতেন লিঙ্গেন পশ্চান্মীয়ত ইত্যনুমানং, এবং মিতেন শব্দেন পশ্চান্মীয়তেহর্ষোহনুপলভ্যমান ইত্যনুমানং শব্দঃ।

সমুবাদ। শব্দ অমুমান, প্রমাণাস্তর নহে অর্থাৎ অমুমান-প্রমাণ হইতে শব্দ পৃথক্ প্রমাণ নহে। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ শব্দ বে অমুমান-প্রমাণ, ইহার

জনস্বন করিয়া বৈশেষিক-সম্প্রনারের প্রেনিজ সরাধানের বঙ্গন করিয়াছেন, ঐ নিয়নট না বানিকে আরি ঐ কথা বলা বার না। বৈশেষিক-সম্প্রনারের সনাধানও রক্ষিত হইতে পারে। জনুরিজিনী বিভিন্ন ট্রকার সন্মতি বিচারছলে গদাধর ভটাচার্যাও এই জঞ্জ লিখিরাছেন বে, ব্যাপকভাবছেনকরপেই সাধ্য জনুরিজির বিবন্ধ বন্ধ, এই নিয়ন অবল্যকন করিয়া নিছাজিগণ (নৈয়ান্নিকরণ) উপনানের প্রামাণ্য ব্যবহাপন করেন। প্রক্রানিক বিবাহ করিয়া নিছাজিগণ (নৈয়ান্নিকরণ) উপনানের প্রামাণ্য ব্যবহাপন করেন। প্রক্রানিক করিয়াল ভর্কাল করেনার কিছ ব্যাপকভাবছেদকরপেও জনুরিজি হর, ইবা বিনারছেন। কর্মকালির প্রক্রান্তন প্রেনিজরণ নিয়ন সকলে নারান্তিকর সক্ষত নহে। বিকর্মক-ব্যাখ্যাকার ভারাচার্য্য ক্রচিন্তও ইর্মন্ত্রনির বিভাব করেন নাই। উহারে নিজনতে উপনানের পৃথক প্রামাণ্য নাই (ক্র্মনাজনিক ভূতীর ভ্রমন্ত্রনাজনিক করেন নাই। উহারে নিজনতে উপনানের পৃথক প্রামাণ্য নাই (ক্র্মনাজনিক ভূতীর ভ্রমন্ত্রনাজনিক করেন নাই। ইহাতে কনে হর, ইইারা প্রক্রেণাক্ত পূর্ব্বোক্তরণ নিয়ন না নানিরাহিকেশিক-সম্প্রধান্য করিছেন। ব্যক্তরণ অনুমানের খারাই উপনানের।ক্লিসিছি স্বীকার করিকেন। ক্রচিন্ত জনুরাক্তরণ অনুমানের খারাই উপনানের।ক্লিসিছি স্বীকার করিকেন। ক্রচিন্ত জনুরাক উপনিতি জ্বানের বিলম্ব কটে না এম উপনিতি জ্বানের বিলম্ব কটে না এম উপনিতি করেন, পূর্বোক্ত এইরপেই ও জ্ঞানের মান্য প্রভাক হর, এইরপে অনুক্রান্তনার ভারাচার্য্য মহর্ষি সোক্তর ক্রান্ত্র স্থান্ত ক্রান্তির ক্রান্তেই জ্ঞানান্য করিয়ের মান্য প্রভাক হর, এইরপি সোক্তর-মুক্তর মুল-মুক্তি। ঐ মুক্তি বা ই জ্যান্তর ক্রান্তর স্থান্তির করিবির করাকেই জ্ঞানান্য করেনের মান্য প্রভাক হর্ন বিশ্বিক করাকেই জ্ঞানান্য বিভার করেনের হ্বান্তহন।

হেতু কি ? (উত্তর) যেহেতু শব্দার্থের অনুমেয়ন্ত। (প্রশ্ন) অনুমেয়ন্ত কেন ? অর্থাৎ শব্দার্থ অনুমানপ্রমাণবোধ্য হইবে কেন ? (উত্তর) য়েহেতু প্রভাক্ষ প্রমাণের দারা (শব্দার্থের) উপলব্ধি হয় না। যেমন মিত লিক্ষের দারা অর্থাৎ যথার্থব্ধপে জ্ঞাত হেতুর দারা পশ্চাৎ (ঐ হেতুজ্ঞানের পরে) অপ্রভাক্ষ লিঙ্গী (সাধ্য) যথার্থব্ধপে জ্ঞাত হয়, এ জন্ম (ভাষা) অনুমান, এইরূপ মিত শব্দের দারা অর্থাৎ যথার্থব্ধিপে জ্ঞাত হয়, এ জন্ম শব্দ অনুমান-প্রমাণ।

টিপ্লনী। মহর্ষি উপমান পরীক্ষার পরে অবসরপ্রাপ্ত শব্দপ্রমাণের পরীক্ষা করিতে এই প্ৰের ছারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দ অনুমান-প্রমাণ অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণবিভাগ-भूरत अनुमान इरेरा नक्तक रा भूषक् श्रीमानक्रां छित्नव कर्ता इरेबाहा, छारा अपूर्क । শব্দ অনুমান-প্ৰমাণ হইতে পূথক কোন প্ৰমাণ হইতে পারে না, উহা অনুমানবিশেষ। অন্তুমানপ্রমাণ কেন ? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, শব্দজন্ত যে শব্দার্থের অর্থাৎ ৰাক্যাৰ্থের বোধ জন্মে, তাহা অনুমিতি, ঐ শব্দাৰ্থ দেখানে অনুমের। শব্দাৰ্থ অনুমেয় হইবে কেন ? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "অর্থসাত্মপলব্ধে:"। অনুপলব্ধি বলিতে এথানে ৰুবিতে হইবে, অপ্ৰত্যক্ষ। অৰ্থাৎ শন্ধাৰ্থ যখন সেধানে প্ৰত্যক্ষের দারা বুবা যায় না, অৰ্থচ শব্দক্ত শ্বার্থবোধ হইয়াও থাকে, স্মৃতরাং অনুমানের দারাই ঐ বোধ জন্মে, ঐ শ্বার্থবোধ বা **मबरवार अनुमि**ि, ইहाँरे विगरिं इहेरव । পূर्व्सभक्तवारी महर्षित छा९भर्या **और रा, धाराक ख** পরোক্ষ, এই দিবিধ বিষয়েই অহত্যুতি জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে পরোক্ষবিষয়ে যে বোধ, তাহা প্রত্যক্ষ হইতে না পারায়, উহা অনুমিতিই হইবে। কারণ, বে অনুভূতির বিষয় প্রত্যক্ষের ঘারা উপনভাষান নহে, ভাহা অনুমিতি। বেষন "গৌরস্তি" এইক্লপ বাক্য দারা "অস্তিদ্ববিশিষ্ট গো'' এইরপ বে বোধ জন্মে, তাহার বিষয় "অন্তিম্ববিশিষ্ট গো," দেখানে ঐ বাক্সার্থবোদ্ধার সম্বন্ধে পরোক্ষ। প্রভাক ধারা তিনি উহা বুবেন না, স্থতরাং ঐ বাক্যার্থ তাঁহার অনুষেয়, অনুষানের ষারাই তিনি ঐ বাকার্য বুরিয়া থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য। উন্দোতকরও এই ভাবে স্থার্য ব্যাখ্যা क्रिवाहन । ভाষাকার বলিবাছেন যে, অমুমান স্থলে যেমন ষ্থার্থরূপে লিক বা হেতুর ক্রান ছইলে তদ্বারা পশ্চাৎ সাধ্যের জান হয়, শাব্দ হলেও বথার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা পশ্চাৎ শব্দার্থ বা বাকার্যবোধ হওয়ায় শব্দ অনুমান-প্রমাণ। ভাষ্যকার শাব্দ বোধ স্থলে অনুমিভির কারণ স্থচনা করিয়া পূর্ব্ধপক সমর্থন করিলেও স্ত্রকার পূর্ব্ধপক্ষসাধনে বে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাহাতে আপতি হয় বে, স্ত্রকার ধখন অপ্রভাক্ষ বিষয়ে উপমিতিরূপ পুথক্ অমুভূতিও স্বীকার করিয়াছেন, ইভঃপূর্বে তাহা সমর্থনও করিয়াছেন, তথন তিনি প্রভাক্ষ ভিন্ন অমুভূতি বলিয়াই শাব বোধ

अठारक्नाञ्चनकामानार्वकाविक ज्ञादः ।—अधनार्विक ।

অমুমিতি, ইহা বলেন কিরুপে? স্তুরুবার এই স্তুরে রখন এরপ নির্মকে আশ্রর করিয়াই পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন, তখন তিনি কণাদসিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াই তাহার খণ্ডনের জন্য এখানে এরগ পূর্বপক্ষের অকতারণা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যার। প্রত্যক্ষ তির অমুভূতিমাত্রই অমুমিতি; উপমিতি ও শাব্দ বোধ অমুমিতিবিশেষ, ইহা বৈশেষিক স্তুরুবার মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। স্থান্দ স্তুরুবার মহর্ষি বোতম ইতঃপূর্বে উপমানের প্রমাণান্তরন্থ সমর্থন করিয়াও এই স্তুরে বে হেতুর উল্লেখ করিয়া "শব্দ অনুমান" এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্যারা বুঝা যার, তিনি কণাদস্থত্রের পরে স্থান্থন বরিয়া, এখানে কণাদ-সিদ্ধান্তান্থ্যারেই পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশপূর্বক বিদ্ধান্তর শন্তন করিয়াছেন। স্থাগণ এই স্ব্রোক্ত হেতুর প্রতি মনোযোগ করিয়া কথিত বিদ্ধার চিন্ধা করিবেন। কণাদস্ত্রে গোতম-সমর্থিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ নাই কেন? ইহাও বিশেষরূপে প্রণিধান করা আবশ্রক ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্য। ইতশ্চাসুমানং শব্দঃ---

# সূত্র। উপলব্ধেরদ্বিপ্রবৃত্তিত্বাৎ ॥৫০॥১১১॥

সনুবাদ। এই হেতুতেও শব্দ অনুমানপ্রমাণ—বেহেতু উপলব্ধির অর্থাৎ শব্দ ও অনুমানস্থলে যে উপলব্ধি বা পদার্থের অনুভূতি হয়, তাহার প্রকারভেদ নাই।

ভাষ্য। প্রমাণান্তরভাবে দ্বিপ্রবৃত্তিরুপলিক্ষিঃ। অন্যথা হ্যপলিক্রিরু-মানে, অন্যথোপমানে তদ্ব্যাখ্যাতং। শব্দাকুমানয়োন্ত,পলিক্রিদ্রিপ্রবৃত্তিঃ, যথাকুমানে প্রবর্ততে, তথা শব্দেহপি, বিশেষাভাবাদকুমানং শব্দ ইতি।

অমুবাদ। প্রমাণান্তর হইলে উপলব্ধি (প্রমিতি) দ্বিপ্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার হয়। বেহেতু অমুমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, উপমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে [ অর্থাৎ অমুমান ও উপমান স্থলে বে বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হয়, তজ্জন্য উপমান অমুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ, ইহা পূর্বের বলিয়াছি] কিন্তু শব্দ ও অমুমান, এই উভয় স্থলে উপলব্ধি বিভিন্ন প্রকার নহে, অমুমানস্থলে বে প্রকার উপলব্ধি প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বে প্রকার উপলব্ধি জন্মে, শব্দস্থলেও সেই প্রকার (উপলব্ধি জন্মে), বিশেষ না থাকায় অর্থাৎ ঐ উভন্ন স্থলীয় উপলব্ধির কোন বিশেষ বা প্রকারভেদ না থাকায় শব্দ অমুমান-প্রমাণ।

টীয়নী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা তাঁহার পূর্বাস্থ্যোক্ত পূর্বাপক্ষের সমর্থনে আর একটি হেতু বলিরাছেন। ভাষ্যকার "ইভক্ত" এই কথার দারা প্রথমে এই স্থত্যোক্ত হেতুকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই স্থত্তে প্রথমোক্ত পূর্বাপক্ষ্ত্ত হইতে "অমুমানং শব্দং" এই অংশের অনুবৃত্তি করিয়া স্কার্থ বৃ্বিতে হটবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে ও অংশের উল্লেখপূর্বক স্ত্ত্তের অবতারণা করিমাছেন। ভাষ্টকার স্ত্রকারের তাৎপর্য্য বাহ্যা করিয়াছেন বে, প্রমাণাস্তর হইলে উপলব্ধির ভেষ্ট হইলা থাকে। বেমন অম্মান ও উপমান, এই উভর স্থলে যে উপলব্ধি হয়, ভাষায় প্রকারজ্য আছে, এ জন্মও উপমানকে অম্মান হইতে পৃথক প্রমাণ স্বীকার করা হইরাছে, পূর্বে বলিয়ছি। এইরাছে, এইরাছে, প্রের্বি বলিয়ছি। এইরাছে, ইহাও বুরিতে হইবে। কিন্তু শক্ষন্ত যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে এবং অম্মানক্ষ্য বে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে এবং প্রকার ; ক্ষতরাং ঐ উভর স্থলে প্রমিতির বিশেষ না থাকায় শক্ষ অম্মানপ্রমাণ, উহা অম্মান হইতে ভিন্ন ক্ষোন প্রমাণ হইতে পারে না। স্থত্তে "অদ্বিপ্রবৃত্তিস্থাৎ" এই স্থলে প্রস্থৃত্তি শক্ষের অর্থ প্রকার। দিপ্রবৃত্তিস্থ নাই অর্থাৎ প্রকারতেদ নাই'। এখানে শাক্ষ বোদ্ধ আম্মিতি, যেহেত্ উহা অম্মিতি হইতে প্রকারতেদশৃত্ত, এইরণে পূর্বাপক্ষরাণীর অম্মান বুরিতে হইবে। মার্মির পূর্বাপ্রতির হইবে। মার্মির পূর্বাপ্রতির হইবে। মার্মির পূর্বাপ্রতান ক্ষরণ পর্কে অম্মানত্বর অম্মানের সহকারী বুরিতে হইবে। মার্মির পূর্বাপ্রতাক্ত প্রতিজ্ঞান্থ্যারে এই স্ত্রোক্ত হেত্বাক্যের দারা অম্মানিত হইতে অভিন্নপ্রবাদ উপলব্ধিক প্রতিজ্ঞান্থ্যারে এই স্ত্রোক্ত হেত্রাক্যের দারা অম্মানিত হইতে অভিন্নপ্রবাদ উপলব্ধিক প্রতিজ্ঞান্থ্যারে এই স্ত্রোক্ত হেত্রাক্যের দারা অম্মানিত হইতে অভিন্নপ্রবাদ উপলব্ধিক ব্রিতিত হইবে। হিচা

#### ञ्ज। मक्कांक॥ ৫১॥ ১১২॥

অসুবাদ। সম্বন্ধ প্রযুক্তও অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিক্ট<sup>্</sup> পদার্থের প্রতিপাদন করে বলিয়াও ( শব্দ অনুমান-প্রমাণ )।

ভাষ্য। শব্দোহতুমানমিত্যতুর্বর্ততে। সম্বদ্ধয়োশ্চ শব্দার্থক্ষোঃ সম্বদ্ধ-প্রসিদ্ধো শব্দোপলব্বের্থগ্রহণং, যথা সম্বদ্ধরোলিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বদ্ধ-প্রতীতো নিঙ্গোপলবো লিঙ্গিগ্রহণমিতি।

অমুবাদ। "শব্দ অনুমান" এই অংশ অমুবৃত্ত আছে [ অর্থাৎ প্রথমোক্ত পূর্বই-পক্ষ-সূত্র হইতে এই সূত্রেও এ অংশের অনুবৃত্তি আছে ] এবং সম্বাদ্ধবিশিক্ত শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে শব্দের জ্ঞানজন্ম, অর্থের জ্ঞান হয় অর্থাৎ এই ক্তেত্তেও শব্দ অমুমানপ্রমাণ। বেমন সম্বন্ধবিশিক্ত অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবরূপ সম্বন্ধবৃত্ত শিক্ষ ও নিজীর ( হেতু ও সাধ্যের ) সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে ( অর্থাৎ হেতু ও সাধ্য মর্শ্বের

শবিশ্ববৃত্তিবং প্রকারভেণরহিতবং, প্রত্যকাম্মানে তু পরোকাশরোকাবগাহিতয়া প্রকারভেকতী ইত্যর্থত।
 তার্গক্ষীকা।

२। मनकार्थ्याविभागस्थारकि एवार्थः। मनकार्थयविभागस्यम्यानः उनात मन् रेखि। बादवासिनः।

ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বুৰিলে ) হেতুর জ্ঞান হইলে সাধ্যের জ্ঞান ( অনুমিতি ) ইয় [ অর্থাৎ এই উদাহরণের ছারা বুঝা যায়,—বাহা সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের বোধক, তাহা অনুমানপ্রমাণ ; শব্দ যখন সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেরই বোধক, তখন ভাহাও অনুমান-প্রমাণ ]।

ৰ্জ্বানে প্ৰথমোক পূৰ্বপক্ষ-সূত্ৰ হইতে "শব্দোহমুমানং" ৰ্জই অংশের এই সূত্ৰে অনুসৃত্তির কথা ৰলিয়া প্রথমে ভাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই হজের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-সাধনে চরম হেতু বলিয়াছেন যে, শব্দ সমন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক, এ জন্মও শব্দ অমুমান-প্রমাণ। স্থুত্তে "সম্বন্ধ" শব্দের দারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে, ইহা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। তদারা অর্থ – শব্দের সহিত সম্বর্দুক, ইহাও প্রকটিত হইরাছে। তাহাতে শব্দ যে সম্বন্ধুক অর্থের বোধক, ইহাও প্রকৃতিত হইরাছে। ঐ পর্যান্তই এখানে "সম্বন্ধ" শক্তের দারা মহর্বির বিবক্ষিত। সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধকত্ব শব্দে আছে, স্কুলাং ঐ হেতুর দারা শক্তে অনুমানস্বন্ধপ সাধ্য সিদ্ধি मर्श्वित অভিত্রেত। শব্দ ও অর্থের সংক্ষঞান ব্যতীত শব্দজ্ঞান হইলেও অর্থবোধ হয় নাণ । ঐ সম্বৰ্কজান থাকিলেই শক্জানজন্ত অৰ্থবোধ হয়। ভাহা হইলে বলা বায়, শব্দ ঐ সম্বৰ্ধযুক্ত অৰ্থেৰ বোধক বলিয়া তাহা অনুমানপ্রমাণ। কারণ, বাহা সম্বন্ধসূক্ত অর্থের বোধক, তাহা অনুমান-প্রমাণ।. ভাষ্যকার শেষে উদাহরণের দারা এই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। হেতু ও সাধ্যের বাগ্যিবাপক তাব ধারা সমন্ধের জ্ঞান ব্যতীত হেতৃজ্ঞান ইইলেও সাধ্যের অমুমিতি জ্ঞানে না । জ্ঞা ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের জ্ঞান হইলেই হৈতুজ্ঞানজন্ত অমুমিতি হয়। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ আছে। অনুমানপ্রমাণ ঐ হেতুসম্বদ্ধ সাধ্য পদার্থেরই বৌধক হয়। স্কুতরাং শাহা স্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের বোধক, তাহা অহুমানপ্রমাণ, এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ ঐ অহুমানের দারা শক অনুমান-প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। শক্তক অনুমান বলিতে গেলে শাক্ষ বোধ স্থলে হৈতু আবশ্রক এবং ঐ হেতুতে শকার্থরূপ অনুমের বা সাধ্য ধর্মের ব্যান্তি-সম্বন্ধ আবশ্রক, নচেৎ শৰাৰ্থবোধ বা শাৰু বোধ অন্নমিতি হইতেই পারে না। এ জন্ত পূর্বপক্ষবাদী মহর্ষি এই স্থাক্ত "সম্বন্ধ" শব্দের দারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া, শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্যব্যাপকভাবক্ষপ সম্বন্ধেরও উপপত্তি খচনা করিয়াছেন। উত্তরপক্ষে ইহার প্রতিবেধ করিবেন। ১১।

ভাষ্য। যত্তাবদর্থস্থানুমেয়ন্বাদিতি, ভন্ন—

সূত্র। আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছকাদর্থসম্প্রত্যরঃ॥
॥৫২॥১১৩॥

व्यप्नताम । ( छेउन ) व्यर्भन व्यप्नामग्रहरणकः ( यस व्यप्नामश्रमाप ) देश (व

(বলা হইয়াছে), তাহা নহৈ। (কারণ) আপ্ত ব্যক্তির উপদেশের অর্থ হৈ আপ্ত বাক্যরণ শব্দের সামর্থ্যবশতঃ শব্দ হইতে অর্থের সম্প্রত্যয় (বথার্থ বোধ) হয়, [অর্থাৎ শব্দজন্ম যে বাক্যার্থবোধ বা শাব্দ বোধ জন্মে, তাহা অনুমানের দারা জন্মে না, কারণ, শব্দ আপ্তবাক্য বলিয়াই ভাহার সামর্থ্যবশতঃ ভদ্যারা বর্থার্থ শাব্দ বোধ জন্মে। অনুমান ঐরপ কারণক্ষম্ম নহে]।

ভাষ্য। স্বর্গঃ, অপ্সরসঃ, উত্তরাঃ কুরবঃ, সপ্ত দ্বীপাঃ, সমুদ্রো লোক-সমিবেশ ইত্যেবমাদেরপ্রত্যক্ষস্থার্থস্থ ন শব্দমাত্রাৎ সম্প্রত্যয়ঃ। কিং তর্হি আপ্রৈরমুক্তঃ শব্দ ইত্যতঃ স প্রত্যয়ঃ, বিপর্যায়ে সম্প্রত্যয়াভাষাৎ, ন দ্বেবমনুমানমিতি।

যৎ পুনরুপলব্দেরদ্বিপ্রবৃত্তিত্বাদিতি, অয়মেব শব্দানুমানয়োরুপলব্ধেঃ প্রবৃত্তিভেদঃ, তত্র বিশেষে সত্যহেতুর্বিদেযাভাবাদিতি।

যৎ পুনরিদং সম্বন্ধাচেতি, অন্তি চ শব্দার্থরোঃ সম্বন্ধাহসুজ্ঞাতঃ, অন্তি
চ প্রতিষিদ্ধঃ। অস্তেদমিতি ষষ্ঠীবিশিকস্থ বাক্যস্থার্থবিশেষোহসুজ্ঞাতঃ
প্রাপ্তিলক্ষণস্ত শব্দার্থরোঃ সম্বন্ধঃ প্রতিষিদ্ধঃ। কন্মাৎ ? প্রমাণতোহসুপলব্ধেঃ। প্রত্যক্ষতন্তাবৎ শব্দার্থপ্রাপ্তের্নোপলব্ধিরতীন্দ্রিম্বনাৎ।
যেনেন্দ্রিরেণ গৃহতে শব্দস্তস্থ বিষয়ভাবমতিরভোহর্থো ন গৃহতে। অন্তি
চাতীন্দ্রিরবিষয়স্থতোহপ্যর্থঃ। সমানেন চেন্দ্রিরেণ গৃহমাণ্রোঃ প্রাপ্তিগৃহত ইতি।

্বসুবাদ। স্বর্গ, অপ্সরা, উত্তরকুরু, সপ্তবীপ, সমুদ্র, লোকসন্নিবেশ (বধাসন্নিবিষ্ট ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি) ইত্যাদি প্রকার অপ্রত্যক্ষ পদার্ঘের শব্দমাত্র হইতে সম্প্রতায় ( বধার্ঘ বোধ ) হয় না। ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর) এই শব্দ আপ্তগণ কর্তৃক কথিত, এ জম্ম (তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পদার্ঘের) বধার্থ-

<sup>া</sup> উত্তরকুক লখুবীপের বর্ধবিশেষ। ঐত্তরের প্রান্ধণে (৮)১৪) উত্তরকুকর উল্লেখ আছে। রামারণে অবশ্যন ক্ষেত্রে (৩৯)১৮), কিছিল্লাকান্তে (৪৩)০৭)৩৮) উত্তরকুকর উল্লেখ আছে। বহাভারত তীমপর্মে আছে (৫ আঃ) গ্রেক্তরের উত্তর ও নীলপর্কতের ক্ষেত্র পার্বে উত্তরকুক অবহিত। হত্তিকণে আছে,—"ততাহর্থক সমূর্বাই কুল্লক-পুরুত্তান্ বরং। ক্ষেত্র সম্বিত্তা গ্রেক্তরাক্তর চাল (১৭০)১৩)। ইহা বারা ব্বা বাহ, সমূত্তীর হইতে গ্রেক্তর্কন প্রবিত্ত পর্যাহন প্রবিত্ত পর্যাহন প্রবিত্ত সমূহ্যাহন ক্ষেত্র সমূহ্যাহন প্রবিত্ত সমূহ্যাহন ক্ষেত্র সমূহ্যাহ ত্থত উত্তরকুক। রামারণে কিছিল্লাকান্তে আছে,—"ত্যতিক্ষয় গৈলেলস্ক্রঃ গ্রুসাং নিছিঃ।"

বোধ হয়। বেহেতু বিপর্যায়ে অর্থাৎ শব্দ আগু ব্যক্তির উক্ত না হইলে ( তাহা হইতে ) বথার্থবোধ হয় না। অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে [ অর্থাৎ অনুমান স্থলে কোন আগুবাক্যপ্রযুক্ত বোধ জন্মে না, তাহাতে আগুবাক্যের কোন আবশ্যকতা নাই; স্কুতরাং শাব্দ বোধ অনুমিতি না হওরায় শব্দ অনুমানপ্রমাণ নহে।]

আর বে (বলা ইইরাছে) "উপলব্ধেরবিপ্রবৃত্তিরাৎ" (৫০ সূত্র), (ইহার উত্তর বলিডেছি) শব্দ ও অনুমানে অর্থাৎ ঐ উভয় স্থলে উপলব্ধির ইহাই (পূর্বেবাক্ত) প্রকারভেদ আছে। সেই বিশেষ (প্রকারভেদ) থাকায় "বিশেষভোবাৎ" অর্থাৎ "বেহেতু বিশেষ নাই" ইহা অহেতু অর্থাৎ শব্দ অনুমানপ্রমাণ, এই পূর্বেপক্ষ সাধন করিতে শব্দ ও অনুমান স্থলে প্রমিতির বিশ্রেষ নাই, এই যে হেতু বলা ইইরাছে, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, ঐ উভয় স্থলে প্রমিতির বিশেষ আছে। স্ত্রাং ঐ হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতুই হয় না, উহা হেরাভাস।

আর এই বে (বলা ইইয়াছে) "সম্বন্ধান্ত" (৫১ সূত্র) অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিক্ট অর্থের বোধক বলিয়াও শব্দ অনুমানপ্রমাণ, (ইহার উত্তর বলিতেছি)। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্মীকৃতও আছে, প্রতিবিদ্ধও আছে। বিশানার্থ এই বে, "ইহার ইহা" অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত বাক্যের অর্থ বিশেষ অর্থাৎ এই বাক্যবোধ্য শর্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ স্মীকৃত, কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিবিদ্ধ [ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিবিদ্ধ [ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধই স্বীকার করি, স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করি না। স্কুতরাং শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্তি-নির্ববাহক সম্বন্ধ না থাকার "সম্বন্ধান্ত" এই সূত্রোক্ত হে তু অসিদ্ধ, উহা হেতুই হয় না। ]

( প্রশ্ন ) কেন ? অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই কেন ? (উত্তর) বেহেতু প্রমাণের ঘারা অর্থাৎ কোন প্রমাণের ঘারাই (ঐ সম্বন্ধের) উপলব্ধি হয় না। [ক্রমে ইহা বুঝাইতেছেন] অতীক্রিয়ন্ববশতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ঘারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে, যে ইক্রিয়ের ঘারা শব্দ গৃহীত

<sup>&</sup>gt;। ভাষোক্ত "ৰজেং" এই বাৰ্য বটা বিভক্তিয়ক। সম্বন্ধ বটা বিভক্তির হারা ঐ বাকো ভাৎপর্যাসুসারে বাচাবাচকভাব সম্বন্ধ বুবা বাইতে পারে। ভাষ্যকারের ঐ হলে ভাহাই বিবক্তিও। ভাষ্যে "অর্থনিশ্রে" শংকর হারা ভাষ্যকার ঐ বাক্যবান্য পূর্বোক্ত বাচাবাচকভাবসম্বন্ধরপ অর্থনিশেষই প্রকাশ করিয়াহেন। বার্তিক বাধ্যায় ভাংপর্যাইশ্রমাকারক ইবাই বলিয়াহেন। "ৰজেখং" এই বাকাটি "বক্ত শ্বজায়মর্থে। বাচাঃ" এই ক্লপ অর্থ ভাংপ্রেটি ক্ষিত্ত ক্ষিয়াহে।

প্রেডাক্ষ) হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভাবাতীত অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ের যাহা বিষয়ই হয় না, এমন অর্থ (সেই ইন্দ্রিয়ের ঘারা) গৃহীত হয় না। এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়্কৃত অর্থও আছে। এক ইন্দ্রিয়ের ঘারা গৃহ্যমাণ পদার্থলয়েরই প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয় [অর্থাৎ শব্দ প্রবণিন্দ্রয়্রাহ্ম, তাহার অর্থ, ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম নহে, চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম এবং কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্ম নহে, এমন (অতীন্দ্রিয়) অর্থও আছে। এরপ স্থলে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। বে তুইটি পদার্থ এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম, তাহাদিগেরই উভয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যেমন অঙ্গুলিদ্বয়ের উভয়ের প্রাপ্তি বা সংযোগ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়।

টিগ়নী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাদ করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধা<del>ত</del>-স্থা । ভাষ্যকারের ব্যাধ্যামুসারে মহর্ষির কথা এই যে, স্বর্গাদি অনেক গদার্থ আছে, বাঁহা সকলের প্রত্যক্ষ নহে। বাঁহারা স্বর্গ, অপারা, উত্তরকুক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁ<mark>হারা ঐ সক্ষ</mark> পদার্থপ্রতিপাদক আগু বাক্যকে আগুবাক্যক্ত-নিবন্ধন প্রমাণক্লপে বৃবিদ্বা, ভাহার সাম্প্রবশভঃ छन्दाता थे **मकन अञ्च**ाक नार्व द्विहा शास्का। नक्षांब स्टेट थे संगीति नार्व द्वा ৰায় না ৷ কারণ, ঐ সকল পদার্থপ্রতিপাদক কোন বাক্যকে অনাপ্ত বাক্য বা অপ্তমাণ বলিয়া বুবিলে তদ্বারা ঐ সকল পদার্থের যথার্থ বোধ জন্মে না। স্কৃতরাং শব্দ অনুমানপ্রমাণ হইতে পারে না। অমুমানপ্রমাণ স্থলে কোন শব্দকে আপ্রবাক্য ৰলিয়া বু**বিয়া, তাহায় সাম**র্থ্যবশ্**তঃ** ভদারা কেহ প্রমের বুবে না'। স্করাং শব্দ ও অমুমান স্থলে উপলব্ধি বা প্রমিতিও বে ভিন্ন প্रकात, हेरां श्रीकार्या। महर्षि धेर श्राब्बत बाता উপने दित्र श्रीकात एक वा विरमय नारे, धरे পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষমাধক হেভূরও অসিদ্ধতা স্কর্না করিয়া, উহা অহেভূ অর্থাৎ হেত্বাভাগ, ইহাও স্থচনা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে এই স্অ-স্চিত উপল্ভির প্রকারভেদ বা বিশেষ প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত অবিশেষরূপ হেতুর অসিদ্ধতা দেখাইয়াছেন। মূল ক্থা, ৰহৰিঁ এই প্ৰথমোক সিদ্ধান্ত-স্তত্তের দারা বলিরাছেন বে, শান্ধ বোধ বেরুণ কারণ জন্ত, অসুমিতি ঐক্লপ কার<del>ণ জন্ত</del> নহে। অনুমিতি আপ্তবাক্যপ্রযুক্ত জ্ঞান নহে। স্মৃতরাং শাব্দ বোধকে অনুমিতি ৰনিরা শব্দকে অমুমানপ্রমাণ বলা বার না,—শাব্দ বোধ অমুমিতি হইতেই পারে না। আপ্রবাক্য ছারা পদার্থের যথার্থ শাব্দ বোধ হইলে, ভাহার পরে "আমি এই শব্দের ছারা এইরূপে এই পদার্থকে শাস্ব বোধ করিতেছি, অনুমিতি করিতেছি না" এইরপেই ঐ শাস্ক বোধের মান্য প্রভাক্ত হয়, ঐ অহুন্তবের অপলাপ করিয়া শাব্দ বোধকে অহুমিতি বলা বায় না। পূর্কোক্ত কারণে শাব্দ বোধ হইতে <del>অহ্</del>মিতি ভিন্নপ্রকার বোধ বনিয়া প্রতিপর হইলে শ<del>ব</del> ও অনুষান হলে প্রমিতির বিশেষ নাই,

<sup>্</sup> ১। ন হারং শক্ষরাআৎ বর্মাধীন্ প্রতিপদ্যতে, কিন্তু প্রস্কিশেরাভিহিতদ্বেন প্রসাপদ্ধং প্রতিপদ্য তথাতুতাই প্রকাশ বর্মাধীন্ প্রভিপ্যতে ; ন চৈবনস্থানে, ভ্যারাশ্বনানং শক্ষ ইভি :—ভারবার্কিই।

National Late of the Asset

ইহাও বলা বার না; স্বভরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতুও অসিদ্ধ। এই পর্য্যন্তই এই স্বত্রের দারা মহর্ষির বিবক্ষিত।

মংর্বি পূর্বের "দম্বন্ধাচ্চ" এই স্থত্তের দারা পূর্বেরাক্ত পূর্ব্বপক্ষ সাধনে যে হেতৃ বলিয়াছেন, ভাষ্যকার এখানে তাহারও উল্লেখপূর্বক ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষিও পরবর্ত্তী '<mark>শিদ্ধান্ত-স্থরের ধারা ঐ হেভুর অশিদ্ধতা সমর্থন করিয়া পূর্ব্ধপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার</mark> এখানে বলিন্নাছেন যে, শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধই আছে, কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। কাৰণ, কোন প্রমাণের ছারাই শব্দ ও অর্থের ঐ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। যাহা কোন প্রমাণ-শিদ্ধ নহে, তাহার অক্তিম্ব নাই, তাহা অলীক। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই বে, শক ও অর্থের যে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নহে; উহার দারা শব্দে অর্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও হয় না। যদি শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা নাই, স্কুতরাং "পষন্ধাচ্চ" এই স্থত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্যাচীকাকার এখানে ৰলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের তাদান্ম্য সম্বন্ধ, অথবা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ, অথবা প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকিলে, ঐব্ধপ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতে পারে। জন্মধ্যে শব্দ অর্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হতে "অব্যপদেশু" শব্দের দারা নিরাক্তত হইরাছে ট শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন, এই বৈয়াকরণ মত ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রভাষ্যে ৰঙন করিরাছেন (১ম বঙ, -১২০ পৃঠা দ্রষ্টব্য )। শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বণ্ডিত হইলে, তাহাতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতাব সমন্ধ নাই, ইহাও প্রতিপন্ধ হইবে। এই অভিসন্ধিতে ভাষ্যকার এবানে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের নিরাকরণ করিতেছেন। শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিতে ভাষ্যকার এখার্নে ৰণিয়াছেন বে, কোন প্ৰমাণের দারাই ঐরপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। ইহা বুর্বাইতে প্রথমে দেশাইরাছেন বে, প্রভ্যক্ষ প্রমাণের দারা ঐ সমন্ধ বুঝা মাইতে পারে না। কারণ, শব্দ ও অর্থের थीशिक्रण मक्क थाकिला, थे मक्क व्यक्तैक्तिकरे दहेरत । थे मक्क व्यक्तिक रूकन इरेरत, हेंहा বুৰাইতে ভাষ্যকার বনিয়াছেন বে, যে ইব্রিয়ের ছারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ইব্রিয়ের ষারা তাহার অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, ঐ অর্থ (ঘটাদি) শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিরের (अবণেচ্চিরের) বিষয়ই হয় না। এবং ষভীক্রিয় অর্থাৎ শব্দগ্রাহক অবণেক্রিয়ের অবিষয় এবং ইন্দ্রিমাত্ত্রের অবিষয়, এমন বিষয়ভূত ( শ<del>ব</del>প্রমাণের বিষয় ) অর্থও আছে<sup>১</sup>। তাহাতে শ্বন্ধ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ না হইতে পারিবে কেন ? এ জন্ত শেষে বিদিয়াছেন যে, এক ইক্রিরএাই পদার্থবন্ধেরই প্রাপ্তিসক্ষের প্রতাক্ষ হয়। অর্থাৎ বেমন এক চক্ষুরিক্রিয়গ্রাই অসুনিষ্কের প্রাপ্তি বা সংযোগ-সম্বন্ধকে চক্ষ্র ঘারা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু বায়ু ও বুক্ষের

<sup>&</sup>gt;। শব্দগ্রাহনে ব্রিয়াভিশভিত ইন্রিয়নাত্রনভিশভিতকাতী প্রিয়া, স চ বিষয়ভূতকে ভি কর্মারয়।—ভাৎপর্য্য

প্রাধি বা সংবোগ-সবদ্ধকে প্রত্যক্ষ করা বার না; কারণ, বারু ও বৃক্ষ এক ইন্সিরপ্রাক্ত নাই প্রোচীন মতে বারু ইন্সিরগ্রাহাই নহে, উহা স্পর্শাদি হেতুর ঘারা অনুমের); তক্রপ শব্দ ও অর্থ এক ইন্সিরগ্রাহ্থ নহে বলিরা তাহার প্রাপ্তিসম্বদ্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, উহা অতীক্তির। অতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের ঘারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সুম্বদ্ধের সিদ্ধি অসম্ভব। ৫২।

ভাষ্য। প্রাপ্তিলক্ষণে চ গৃহসাণে সম্বন্ধে শব্দার্থরোঃ শব্দান্তিকে বাহর্থঃ স্থাৎ ? অর্থান্তিকে বা শব্দঃ স্থাৎ ? উভয়ং বোভয়ত্ত ? অর্থ ধনুভয়ং ?

অনুবাদ। এবং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহ্যমাণ হইলে অর্থাৎ বৃদি বন্ধ অনুমানপ্রমাণের ধারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বুঝা বার, তাহা হইলে, (প্রাপ্ত) শব্দের নিকটে অর্থ থাকে ? অথবা উভরুই উভরু ছলে থাকে ? অর্থাৎ শব্দের নিকটেও অর্থ থাকে, অর্থের নিকটেও শব্দ থাকে, শব্দ ও অর্থ পরস্পার প্রাপ্তিসম্বদ্ধবিশিক্ট] বৃদি বল,উভরুই অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ, এই উভরুই পরস্পার উভরের নিকটে থাকে, এই তৃতীয় পক্ষই বলিব ?

# সূত্র। পূরণ-প্রদাহ-পাটনার্গপত্তেশ্চ সম্বন্ধা-ভাবঃ॥ ৫৩ ॥১১৪॥

অমুবাদ। (উত্তর) পূরণ, প্রদাহ ও পাটনের উপপত্তি (উপলব্ধি) না হওয়ায় অর্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিলে অন্ন লার মুখ পূরণের উপলব্ধি করি না, অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে অগ্নি পার্থের বারা মুখপ্রদাহের উপলব্ধি করি না, অসি শব্দ উচ্চারণ করিলে অসি পাটন বা মুখচ্ছেদনের উপলব্ধি করি না, এ জন্য এবং বেখানে শব্দের অর্থ ঘটাদি থাকে, সেই ভূতলাদি ছানে কণ্ঠ তালু প্রভৃতি শব্দেচ্চারণ হান এবং উচ্চারণের করণ প্রযুত্তিশেষ না থাকায় অর্থাৎ সেই অর্থের নিকটে শব্দোৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া (শব্দ ও অর্থের ) সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্য। স্থানকরণাভাবাদিতি "চা'র্থঃ। ন চায়নমুমানভোষ্পুপেন্ত্রতাতে। শব্দান্তিকেথর্থ ইভ্যেতিম্মিন্ পক্ষেত্প্যত্ত স্থানকরণো-ক্যারশীয়ঃ শব্দস্তদন্তিকেথর্থ ইতি অমাগ্রাসিশকোচ্চারণে প্রণ-প্রদাহ-পাটনানি গৃহ্বেরন্, ন চ গৃহত্তে, অগ্রহণামানুমেয়ঃ প্রাপ্তিলক্ষণঃ সমস্কঃ। স্থানং ক্রামেয়ঃ

করণং প্রয়ত্বনিষঃ, তস্থার্থান্তিকেহ্নুপপত্তিরিতি। উভয়প্রতিষেধাচ্চ নোভয়ং। তস্মান্ন শব্দে নার্থঃ প্রাপ্ত ইতি।

অসুবাদ। স্থান ও করণের অভাব হেতুক, ইহা চ-কারের অর্থ। অর্থাৎ সূক্রম্ব চ-কারের ঘারা স্থানকরণাভাবরূপ হেতুন্তর মহর্ষির বিবক্ষিত।

ইহা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণের হারাও উপলব্ধ (সিদ্ধ) হয় না। কারণ, শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অর্থাৎ যেখানে ধেখানে শব্দ থাকে, সেখানে তাহার অর্থ থাকে, এই পূর্বেবাক্ত প্রথম পক্ষেও আস্থান (মুখের একদেশ কণ্ঠাদি ছান) ও করণের (প্রযত্নবিশেষের) হারা শব্দ উচ্চারণীয়, ভাহার নিকটে অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ধ শব্দের নিকটে অর্থ থাকিবে, ইহা হইলে অন্ন, অগ্নিও অসি শব্দের উচ্চারণ হইলে পূরণ, প্রদাহ ও পাটন উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, [অর্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অন্নের হারা মুখ পূরণ এবং অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অন্নের হারা মুখ পূরণ এবং অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অন্নের হারা মুখ প্রেল এহণ না হওরায় অর্থাৎ ঐরপ স্থলে মুখপূরণাদির অনুভব না হওরায় (শব্দ ও অর্থের) প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমেয় নহে, অর্থাৎ তাহা অনুমানপ্রমাণের হারা বুরা হার না।

অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষে অর্থাৎ বেখানে বেখানে অর্থ থাকে, সেখারে ভাহার বোধক শব্দ থাকে, এই পূর্বেবাক্ত দিতীয় পক্ষে স্থান ও করণের অসম্ভব প্রযুক্ত (অর্থের আধার ভূতলাদি ছানে শব্দের) উচ্চারণ নাই। বিশদার্থ এই যে, স্থান কণ্ঠাদি করণ প্রযত্নবিশেষ, অর্থের নিকটে তাহার উপপত্তি (সভা) নাই। উভয় প্রতিষেধবশতঃ উভয়ও থাকে না [অর্থাৎ বখন শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, উভয় পক্ষই বখন বলা বায় না, তখন শব্দ ও অর্থ এই উভয়ই উভয়ের নিকটে থাকে, এই (পূর্বেবাক্ত পূর্বেপক্ষবাদীর গ্রহীত) ভূতীয় পক্ষও বলা বায় না, তাহাও স্বভরাং প্রতিষিদ্ধ] অত্যবে শব্দ কর্ম্বুক কর্ম প্রাপ্ত কর্মাণ্ড কর্মাণ্ড বলা বায় না, তাহাও স্বভরাং প্রতিষিদ্ধ] অত্যবে শব্দ কর্ম্বুক কর্ম প্রাপ্ত কর্মাণ্ড কর্মাণ্ড কর্মাণ্ড বলা বায় না, তাহাও স্বভরাং প্রতিষিদ্ধ] অত্যবে শব্দ কর্ম্বুক কর্ম প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই।

টিয়নী। শব্দ ও অর্থের প্রান্থিরণ সময় প্রত্যক্ষ প্রমানের ছারা দিছ ইইতে পারে না, ইহা অব্যক্তার পূর্বের বুবাইরাছেন। এখন ঐ সময় বে অফ্মান-প্রমাণের ছারাও সিছ হয় না, ইহা বুবাইতে "প্রান্থিকক্ষণে চ" ইজাণি ভাষের ছারা মহর্বি-স্তবের প্রবতারণা করিয়া, স্বকারের

रवं, जा

ভাৎপর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক ঐ সম্বন্ধ বে অমুমান-প্রমাণের ঘারাও সিদ্ধ হর না, ইহা বুবাইরাছেন। উপরান বা শব্দপ্রমাণের ঘারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই নাই। স্কুতরাং এখন অমুমান-প্রমাণের ঘারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই কোন প্রমাণের ঘারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইবে। তাই ভার্যকার মহর্ষি-স্ত্রের ঘারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান-প্রমাণের ঘারাও সিদ্ধ হয় না, ইহা বুবাইরাছেন। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ঘারা সিদ্ধ হওরা একেবারেই অসম্ভব; উপমানপ্রমাণের ঘারা সিদ্ধ হওরাও অসম্ভব। ঐ বিষরে কোন শব্দ-প্রমাণও নাই। পরস্ক পূর্ব্বপক্ষবাদী বৈশেষিক-মতাবলম্বী হইলে তাঁহার মতে উপমান ও শব্দ-প্রমাণ অমুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য। স্কুতরাং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান-প্রমাণের ঘারা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, ঐ উভরের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ কোন প্রমাণিসিদ্ধ না হওয়ার উহা নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইরা যাইবে। এই অভিসন্ধিতেই মহর্ষি এই স্থ্রের ঘারা তাহাই প্রতিপন্ন করিরাছেন।

শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান প্রমাণের দারা কেন্সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বুবাইতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন বে, অফুমান-প্রমাণের ছারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ नाधन कब्रिट इहेरल मरकत निकरते वर्ष थारक, व्यथना व्यर्शद्र निकरते मक थारक, व्यथना उच्छात्रहरू নিকটে উভয় থাকে, ইহার কোন পক্ষ বলা আবশুক। কারণ, তাহা না বলিলে শক্ষ ও অর্থের প্রাপ্তিরপ সমন্ধ অনুমানসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ যদি বিভিন্ন স্থানেই থাকে, উহার মধ্যে কেহ কাহারই নিকটে না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের পঞ্চপর প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকিছেই পারে না। ভাষ্যধার এই অভিসন্ধিতেই প্রথমে প্রর্মোক্তরূপ ত্রিবিদ প্রান্ন করিরা, নহর্ষি-স্থতের উল্লেখপুর্বক পুর্বোক্ত ত্রিবিধ করই বে উপপর হর না, তাহা বুবাইরাছেন। অর্থাৎ নহর্বি এই श्रुत्वत पात्रा शृद्धीक विविध करवावरे अञ्चलभिक्त स्थारेत्रा, मुख ७ वर्द्धत व्याशिक्रण अपद नारे, **छैर। अन्नमानिष रहे** जाति ना, हेहा विनिन्नाह्नन, हेहाँहे खाराकातित मून बरूवा। **छाहे** ভাষ্যকার স্ত্রার্থ বর্ণনায় প্রথমেই বলিয়াছেন যে, স্ত্রেস্থ "চ" শব্দের দারা স্থান ও করণের জ্ঞাৰ-ৰূপ হেম্বৰৰ মহৰ্বিৰ বিৰক্ষিত। ঐ হেতুৰ ছাৱা "অৰ্থেৰ নিকটে শব্দ থাকে" এই <mark>দিতীৰ</mark> পদ্দের অমুপপত্তি স্টিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার পরে বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম পঞ্চে অমুপগতির ব্যাখ্যা করিতে বণিরাছেন যে, "শব্দের নিকটে অর্থ থাকে" এই প্রথম পক্ষেত অর্থাৎ পূর্ব্দপক্ষবাদী যদি বলেন যে, যেখানে বেখানে শব্দ থাকে, সে সমস্ত স্থানেই ভাহার অর্থ ৰাকে, তাহা হইলে "আন্ত স্থানে" অৰ্থাৎ মূৰের একদেশ কণ্ঠ তালু প্ৰভৃতি স্থানে "করণ" অৰ্থাৎ উচ্চারণের অনুকৃণ প্রদন্তবিশেষের দারা শব্দ উচ্চারিত হর, ইহা অবশ্র এ পক্ষেও বলিতে হুইবে। ভাহা হইলে মুখনব্যেই বখন শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন ভাহার নিকটে ভাহার অর্থ যে বস্তু, ভাহাও ভবন মুধমধ্যে উপস্থিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ শক্ষের নিকটে তাহার অর্থ থাকে, ইয়া কিন্নপে বলা বাইবে ৷ তাহা স্বীকার ক্রিলে "অর." "অরি"

উচ্চারণ করিলে সেখানে মুখমধ্যে ঐ জন্ন প্রভৃতি শব্দের অর্থ জন্ন, অগ্নি ও খড়া থাকার জনাদির দারা মুখের পূরণ, দাহ ও ছেদন কেন উপলব্ধি করি না ? তাহা যখন কেহই উপলব্ধি করেন না, তখন শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষ সমর্থন করা অসম্ভব। স্থতরাং শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই তেতুর দারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুই অসিদ্ধ। মহর্ষি "পূরণপ্রদাহপাটনামুপপতেঃ" এই কথার দারা শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষের অসম্ভবদ্ধ স্থচনা করিয়া ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা স্থচনা করিয়াছেন।

স্ত্রে "চ" শব্দের দারা স্থান ও করণের অভাবরূপ হেতু স্থচনা করিয়া, মহর্ষি অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই দিতীয় পক্ষেরও অসম্ভবদ্ব স্থচনা করিয়া, ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা বুবাইতে বলিয়াছেন যে, বেথানে ঘটাদি অর্থ থাকে, সেই ভূতলাদি স্থানে উচ্চারণস্থান কণ্ঠ তাল্ প্রভৃতি ও উচ্চারণের অমুকূল প্রযন্ত্রিশেষ না থাকায় শব্দের উচ্চারণ হইতে পারে না। স্থতরাং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষও অসম্ভব। স্থতরাং ঐ হেতুর দারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুই অসিদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত উভর প্কাই বখন প্রতিষিদ্ধ হইল, তখন উভরের নিকটেই উভর থাকে, এই তৃতীয় পক্ষ স্থান্তরাং প্রতিষিদ্ধ। ভাষাণার স্থানের অবভারণা করিতে "অথ খল্ ভরং" এই কথার দারা ঐ তৃতীয় পক্ষের গ্রহণ করিয়া, মহবি-স্থানের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বের অসিদ্ধির ব্যাখ্যা করিয়াই ঐ তৃতীয় পক্ষের অসিদ্ধি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, যদি শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহা বলা না যায় এবং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও বলা না যায়, আহা হইলে উভরের নিকটেই উভর থাকে, ইহা বলা অসম্ভব। শব্দের নিকটে অর্থ নাই, অর্থের নিকটেও শব্দ নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইলে উভরের নিকটে উভর নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। তাই বলিয়াছেন,— উভরপ্রতিষেধাচে নোভরং।"

শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই বে হুইটি পক্ষ ভাষ্যকার বিলিয়াছেন, তাহার ব্যাথ্যার উন্দোভকর বলিয়াছেন যে, বে স্থানে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে কি অর্থ উপস্থিত হয় অর্থাৎ আগমন করে? অথবা বেখানে অর্থ থাকে, সেথানে শব্দ আগমন করে? শব্দের নিকটে অর্থ আগমন করে, এই পক্ষে লোকব্যবহারের উচ্ছেদ হয়! কারণ, ভাষা হইলে মুর্জিমান্ পদার্থ মোদক প্রভৃতি গবাদির স্থান্ন আগমন করিতেছে, ইহা উপলব্ধি হউক? মহর্ষি "প্রশ-প্রদাহ-পাটনাম্বপদত্তেঃ" এই কথার স্থানা এই শোকব্যবহারের উচ্ছেদও প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে, ইহাও অসম্ভব। কারণ, শব্দ গুণগদার্থ, ভাষার গতি অসম্ভব। দ্রব্যপদার্থেরই গমনক্রিয়া সম্ভব হইতে পারে। পূর্বাপক্ষবাদী বৃদ্ধি

<sup>় ।</sup> নাহ্ৰমানেনাগি, বিৰুদ্ধানুগগড়েঃ। শব্দো বাহৰ্ণদেশমুগসম্পদ্যতে, কৰো বা শুৰ্নেশং, উভব্ধ বা । ব ভাৰণৰ: শৃক্ষেশমুগসম্পদ্যতে।—ভাৱৰাৰ্শ্বিক। প্ৰান্তিককৰে চেন্তাদি ভাষাং ব্যাচটে নাহ্ৰমানেনাশ্বীতি। উপ-সম্পদ্যতে প্ৰায়োভি, আৰক্ষ্টীতি বাবং। আৰক্ষ্যমুগনভাত বোদকাদিং ন চোপ্ৰভাতে, ভন্মান্তাক্তি শৃক্ষবৰ্ত্ব। —ভাৰপ্ৰীক্ষা।

মুদ্দের বে, অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে না, কিন্ত উৎপন্ন হয়। কণ্ঠাদি স্থানে প্রথম শব্দ হিংপন্ন হইলেও বীচিতরক জারে শেবে অর্থদেশেও উহা উৎপন্ন হয়। শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তি সিদ্ধান্তবাদীও শ্রীকার করেন। এতছন্তরে উদ্দোতকর বলিয়াছ্ট্রন বে, পূর্ব্বপক্ষবাদী বিদ্দা শব্দ কৈ করেন। এতছন্তরে উদ্দোতকর বলিয়াছ্ট্রন বে, পূর্ববিদ্দানা বিদ্দা শব্দ কিন্তাও বটে এবং অর্থদেশে উৎপন্নও হয়, ইহা বাহিত। শব্দার্থের স্থাভাবিক সব্বর্দাদী, শব্দানিতাত্ববাদী নীমাংসক ইহা বলিতে পারেন না। পূর্ববিদ্দানার নীমাংসক বদি বলেন বে, অর্থদেশে শব্দ আগমনও করে না, উৎপন্নও হয় না, কিন্ত অভিবাক্ত হয়। উদ্দোতকর এ কথারও উল্লেখপূর্বক এখানে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। দিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিতাক পরীক্ষা-প্রকর্মণে এ সকল কথার বিশ্বদ আলোচনা পাওয়া যাইবে।

মৃত্যকা, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ কোন প্রমাণসিদ্ধ না হওরার উহা নাই। স্ক্তরাং উহাদিগের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। যে হেতৃতে উহাদিগের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই বুবা গেল, সেই হেতৃতেই উহাদিগের স্বাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধও নাই বুবা বার। অপ্তাক্তিরূপ সম্বন্ধ বুবিরা উহাদিগের ব্যাপারাণকভাব সম্বন্ধ বুবা বার, না। স্বাভাবিক সম্বন্ধ বাহিনেই তাহা বুবা বার; কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। স্ক্তরাং শব্দ বে অমুমান-প্রমাণের ক্লার স্বাভাবিক সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক বলিরা অমুমান-প্রমাণ, এই পূর্বাপক্ষ প্রতিবিদ্ধ হইল। পূর্বোক্ত প্রস্বাক্তর এই স্ব্রোক্ত হেতৃর অসিদ্ধি জ্ঞাপন করিরা মহর্ষি এই স্ব্রের বারা পূর্বোক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিলেন। ৫০।

#### সূত্র। শকার্থব্যবস্থানাদপ্রতিবেধঃ॥ ৫৪॥১১৫॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) শব্দ ও অথের ব্যবস্থাবশতঃ অর্থাৎ শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা আছে বলিয়া (শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের) প্রতিবেধ নাই [ অর্থাৎ বখন কোন শব্দ কোন অর্থবিশেষই বুঝায়, শব্দমাত্র হইতে অর্থনাত্রের বোধ হয় না, তখন শব্দ অর্থের সম্বন্ধের প্রতিবেধ করা বায় না। ঐ সম্বন্ধ থাকাতেই শব্দার্থবোধের পূর্বোক্তরেপ ব্যবস্থা উপপন্ন হয়, স্থতরাং উহা স্বীকার্যা ]

ভাষ্য। শব্দার্থপ্রত্যন্নস্য ব্যবস্থাদর্শনাদসুমীয়তেহন্তি শব্দার্থস্থকে। ব্যবস্থাকারণং। অসম্বন্ধে হি শব্দমাত্রাদর্থমাত্তে প্রত্যন্তপ্রসঙ্গা, তন্মা-দপ্রতিবেধঃ সম্বন্ধতেতি।

অনুবাদ। শব্দার্থবাধের ব্যবস্থা (নিয়ন) দেশা বার, এ জন্ত (ঐ) ব্যবস্থার কারণ শব্দার্থসম্বদ্ধ আছে, (ইয়া) অনুসিত হয়। কারণ, (শব্দু ও অর্থের) সমস্থ বা থাকিলে শব্দানে হইতে অর্থমান্তবিষয়ে বৌধের প্রসন্থ হয়, স্বর্থাৎ সক্ষা শব্দ হইতেই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। অতএব ( শব্দ ও অর্থের ) সম্বন্ধের প্রতিবেধ নাই।

টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বস্থানের হারা শব্দ ও অর্থের সহন্ধ নাই বলিয়া পূর্ব্বাক্ত "সহন্ধাক" এই স্থানমর্থিত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের সহন্ধ প্রীনার করেন, তাঁহারা জান্ত হেত্র হারা ঐ সহদ্ধের অনুমান করেন। উহা অনুমানসিদ্ধ নহে, ইহা তাঁহারা স্থীকার করেন না। মহর্ষি সেই অনুমানরও শগুল করিবার উদ্দেশ্তে এখানে এই স্থানের হারা পূর্বপক্ষ বিলায়ছেন যে, শব্দ ও অর্থের সহদ্ধের প্রতিষেধ (অভাব) নাই অর্থাৎ ঐ সহন্ধ আছে। কারশ, যদি শব্দ ও অর্থের সহদ্ধের প্রতিষেধ (অভাব) নাই অর্থাৎ ঐ সহন্ধ আছে। কারশ, যদি শব্দ ও অর্থের সহদ্ধের প্রতিষেধ (অভাব) নাই অর্থাৎ ঐ সহন্ধ আছে। কারশ, যদি শব্দ ও অর্থের সহদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সকল শব্দের হারাই সকল অর্থের বোধ হইন্ড। যথন ভাহা বুঝা যায় না, যথন শব্দবিশেষের হারা অর্থবিশেষই বুঝা যায়, এইক্রপ ব্যবস্থা বা নিরম্ব আছে, ইহা সর্ব্বসন্ধত, তথন তদ্ধারা শব্দ ও অর্থের সহন্ধ আছে, ইহা অনুমান করা বার'। ঐ সহন্ধই পূর্ব্বাক্তর ব্যবস্থার কারণ। অর্থাৎ যে অর্থের সহিত যে শব্দের সহন্ধ আছে, সেই অর্থই সেই শব্দের হারা বুঝা যায়। অন্ত অর্থের সহিত সেই শব্দের সমন্ধ না থাকাতেই তন্ধারা অন্ত অর্থ বুঝা যায় না। শব্দ ও অর্থের সহন্ধ স্বীকার না করিলে পূর্ব্বাক্তরপ নিরমের উপশ্বতি হয় না। ফল কথা, শব্দ ও অর্থের সহন্ধ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, স্তরাং উহার প্রতিষেধ নাই। ৪৪৪।

ভাষ্য। অত্র সমাধিঃ—

অনুবাদ। এই পূর্ববপক্ষে সমাধান ( উত্তর )।

#### সূত্র। ন সাময়িকত্বাচ্ছকার্থসম্প্রত্যয়স্থ ॥ ৫৫॥১১৬॥

অসুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ শব্দার্থসম্বদ্ধের অপ্রতিবেধ নাই—প্রতিবেধই আছে, বেহেতু শব্দার্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ সঙ্কেজ্ঞানিত। [অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ ই বাচ্য, এইরূপ বে সঙ্কেত, তৎপ্রবৃক্তই শব্দবিশেষ হইতে অর্থবিশেষের বোধ জন্মে; স্কৃতরাং পূর্বেবাক্ত সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক]।

ভাষ্য। ন সমন্ধকারিতং শব্দার্থব্যবন্ধানং, কিং তর্হি ? সমন্ধকারিতং।
যক্তদবোচাম, অস্তেদমিতি ষষ্ঠীবিশিষ্টত বাক্যতার্ধবিশেষোহসুজ্ঞাতঃ
শব্দার্থব্যোঃ সম্বন্ধ ইতি, সমন্নং তদবোচামেতি। কঃ পুনরন্নং সমন্নঃ ? অস্য
শব্দস্যেদমর্থজ্ঞাতমভিধেরমিতি অভিধানাভিধেরনির্মনিয়েগাঃ। ভিস্মিন্ন পুন
মুক্তে শব্দার্থসন্তাত্যয়ো ভবতি। বিপর্যারে হি শব্দশ্রবণ্ছপি প্রত্যান

३। गयः गयःषार्थः विशास्त्रृष्ठि वाजवनिवयः कृताः वागोगयः ।—श्रावनिव ।

ভাবঃ। সম্বন্ধবাদিনোহপি চায়ং ন বর্জনীয় ইতি। প্রযুজ্যমানগ্রহণাচ্চ সময়োপযোগো লোকিকানাং।

সময়পরিপালনার্থঞ্চেদং পদলক্ষণায়া বাচোহর্থলক্ষণং। পদসমূহো বাক্যমর্থপরিসমাপ্তাবিতি। তদেবং প্রাপ্তিলক্ষণস্য শব্দার্থসম্বন্ধসাপ্ত্রিত।

প্যসুমানহেতুর্ন ভবতীতি।

অনুবাদ। শব্দার্থের ব্যবস্থা অর্থাৎ শব্দ হইতে অর্থবোধের পূর্ব্বোক্তরূপ নিরুম সম্বন্ধ প্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) "সময়"প্রযুক্ত। সেই বে বলিয়াছি, "ইহার ইহা" অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই ষণ্ডী বিভক্তিযুক্ত বাক্যের অর্থ বিশেষরূপ অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধরূপ শব্দার্থসম্বন্ধ স্বীকৃত, তাহা "সমর" বলিয়াছি। ( প্রশ্ন ) এই "সময়" কি ? ( উত্তর ) এই শব্দের এই **পর্যসমূ**হ অভিধেয় ( বাচ্য ), এইরূপ অভিধান ও অভিধেয়ের ( শব্দ ও অর্থের ) নিব্রম বিষয়ে নিয়োগ । [ অর্থাৎ এই শব্দের ইহাই অর্থ, এইরূপ নিয়ম বিষয়ে "এই শব্দ হইতে এই অর্থ ই বোদ্ধব্য" ইত্যাকার যে পুরুষবিশেষের ইচ্ছাবিশেষরূপ নিয়োগ (সঙ্কেত), তাহাই ''সময়", পূর্বেব উহাকেই শব্দার্থসম্বন্ধ বলিয়াছি ] সেই সময় উপযুক্ত (গৃহীত) **হ্**ইলে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সঙ্কেতের জ্ঞান হইলেই শব্দ হইতে অর্থবোধ হয় ( অর্থাৎ ঐ সক্ষেতজ্ঞান শাব্দ বোধে কারণ ) যেহেতু বিপর্যয়ে অর্থাৎ ঐ সক্ষেতজ্ঞান না হুইলে শব্দশ্রবণ হুইলেও (অর্থের) বোধ হয় না। পরস্ত এই "সময়" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ইচ্ছাবিশেষরূপ সঙ্কেত সম্বন্ধবাদীরও বর্চ্চ্জনীয় নহে [ অর্থাৎ বিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাঁহারও পূর্ব্বোক্ত সময় বা সঙ্কেত স্বীকার্য্য, স্থৃতরাং তাহার ঘারাই শব্দার্থবোধাদির উপপত্তি হইলে আর শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক ।।

 <sup>&</sup>quot;লব্বৈরাকরণসিদ্ধান্তবন্ধ্য" এবে ভাষ্যকার বাংভারনের এই সন্দর্ভটি উদ্ভ হইরাছে। কিন্ত ভাষ্টে "সময়ভাষার্থকিবং পদসন্দণারা বাচোহ্যাখ্যানং ব্যাকরণং বাক্যকশারা বাচোহর্থকন্দাং" এইরপ পাঠ উদ্ভ বেখা বার।
ভাংশ্বাটিকাকার বাচন্দতি নিপ্র "সময়পরিপালনার্থং" এইরপ ভাষ্য-পাঠের উল্লেখ করার, ঐ পাঠই বুলে পৃথীত
ছইল। প্রচলিত ভাষ্যপৃত্তকেও ঐরপ পাঠ দেখা বার। কিন্ত প্রচলিত প্তকের "কর্ষো লক্ষ্য" এইরপ পাঠ
প্রকৃত নহে। বৈরাকরণসিদ্ধান্তবন্ধ্যার উদ্ভ "কর্ষলক্ষ্য" এইরপ পাঠই প্রকৃত বলিরা বুলে ভাষ্টে গৃথীত
হইল। "কর্ষো লক্ষাতেহনেন" এইরপ বুংপভিতে "অর্থলক্ষ্য" বলিতে এখানে বুবিতে হইবে ক্ষ্মাপ্ত।
"ক্ষাখ্যারতেহনেন" এইরপ বুংপভিতে "ব্যাখ্যান" শক্ষের ছারা বুবিতে হইবে ক্ষ্মাপ্তন। সংকেতপরিপালনার্থ
কর্ষণ সংক্তের জ্ঞান বা জ্ঞাপন বাহার প্রেক্সেন এবং প্রকৃত্ব ক্ষ্মণাসন এই ব্যাক্রণ বিক্সরণ প্রকৃত্ব ক্ষ্মণার্থ।
কর্ষণ কর্ষণ কর্ষি ক্রজ্ঞাপক, ইহাই ভাষ্যার্থ।

প্রযুক্তামান ( শব্দের ) জ্ঞানপ্রযুক্তই অর্থাৎ স্কৃচিরকাল হইতে বৃদ্ধণণ যে যে অর্থে যে যে শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাদিগের জ্ঞানবশতঃই লৌকিক ব্যক্তি-দিগের সময়ের উপযোগ ( সঙ্কেতের জ্ঞান ) হয়। [ অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারাই অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিগণের পূর্বেবাক্তরূপ শব্দসক্ষেতের জ্ঞান জন্মে ]।

সক্ষেত পরিপালনার্থ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সক্ষেত রক্ষা বা সক্ষেতজ্ঞান ধাহার প্রায়োজন, এমন পদস্বরূপ শব্দের অন্থাখ্যান (অমুশাসন) এই ব্যাকরণ, বাক্যস্বরূপ শব্দের অর্থলক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক। অর্থ পরিসমাপ্তি হইলে পদসমূহ বাক্য
হয় [ অর্থাৎ ষে কএকটি পদ্রের ঘারা প্রতিপাদ্য অর্থ সমাপ্ত বা তাহার সম্পূর্ণ বোধ
জন্মে, তাদৃশ পদসমূহকে বাক্য বলে ]।

অতএব এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ "সময়" বা সঙ্কেতের দ্বারাই শব্দার্থ-বোধের নিয়ম উপপন্ন হইলে এবং ঐ সঙ্কেত উভয় পক্ষের স্বীকার্য্য হইলে প্রাপ্তিরূপ শব্দার্থসন্থন্ধের অনুমানের হেতু অর্থলেশও নাই, অর্থাৎ উহার অনুমাপক কিছুমাত্র নাই, ঐ অনুমানের প্রয়োজনও কিছুমাত্র নাই।

ি টিগ্ননী । মহর্ষি এই স্থ্রের ছারা তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া পূর্বস্থ্রোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন । এইটি সিদ্ধান্তস্ত্র । মহর্ষি বলিয়াছেন ধে, শব্দার্থবোধ সামরিক অর্থাৎ উহা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে, উহা "সমর" অর্থাৎ সংকেতপ্রযুক্ত । স্থতরাং শব্দবিশেষ হইতে বে অর্থবিশেষেরই বোধ জন্মে, সকল শব্দ হইতে সকল অর্থের বোধ জন্মে না, এই নিয়মেরও অমুপপত্তি নাই । কারণ, ঐ নিয়ম শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত বলি না, উহা সংকেতপ্রযুক্ত । মহর্ষি এই স্থত্তে বে "সময়" বলিয়াছেন, ঐ সময় কি, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ধে, শব্দ ও অর্থের নিয়ম বিষয়ে নিয়োগই সময় । অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থই বাচ্য, এইরূপ ধে নিয়ম, তিষ্বিরে "এই শব্দ হইতে এই অর্থ ই বোদ্ধব্য" ইত্যাকার যে নিয়োগ অর্থাৎ স্কেইর প্রথমে পৃক্ষবিশেষক্ষত অর্থবিশেষে শব্দবিশ্বের যে সংকেত, ডাহাই "সময়"।

এই অর্থ এই শব্দের বাচ্য, এইরপ ষষ্টা বিভক্তিযুক্ত বাক্যের ঘারা যে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ বুরা ধার, তাহা অবশ্র স্থীকার করি, উহাকেই আমরা সমর বা সংক্তে বলি। কিন্তু ঐ সমন্ধ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লেষরূপ (সংযোগাদি) কোন সম্বন্ধ নহে। শব্দ ও অর্থ পরস্পর অপ্রাপ্ত বা বিশ্লিপ্ত হইরা বিভিন্ন স্থানে থাকে। তাহাতে বাচ্যবাচকতাব সম্বন্ধ অবশ্র থাকিতে পারে। কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত ঐরপ সম্বন্ধ স্থাতাবিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের ঐ সংক্তেরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত শব্দ শ্রবণ করিলেও অর্থবোধ জ্বন্মে না। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, এই সমর বা সংক্তে সমন্ধ-বাদীরও স্বীকার্য অর্থাৎ নীমাংসক বা বৈশ্লাকরণগণ যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহাদিগেরও

পুর্বেনীক্রমণ সংকেত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সময় পাকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে শ্বাগবোধ জন্মিতে পারে না। সকল অর্থের সহিত সকল ष्पर्धित घोडातिक मयन चौकांत कता वाहेरद ना । कांत्रन, छाटा ट्हेरल नकार्थरनारसन स्वस्था বা নিয়মের উপপত্তি হইবে না। সম্বন্ধবাদীর মতেও সকল শব্দ হইতে সকল অর্থের বোনের আগতি হইবে। স্থতরাং অর্থবিশেষের সহিত শব্দবিশেষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থীকার ক্রিভে हरेरव, जारात्र कात्मत्र जेभात्र कि ? रेरा मशक्तवामीरक व्यवश्चरे विगए**छ ररेरव । यो मशक्तका**न ব্যতীত শব্দার্থবোধ কথনই হইতে পারিবে না । স্থতরাং "এই শব্দ এই অর্থের বাচক" অথবী "এই শব্দ হুইতে এই অৰ্থ বোদ্ধব্য" এইক্লপ সংকেতই ঐ সম্বন্ধ বোধের উপান্ন বৃদ্ধিত হুইৰে ট ভাহা হইলে শক্ষার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধনীকেও পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসংকেত স্বীকার ক্রিতে হইরে তিনিও উহা অস্বীকার করিতে গারিবেন না। এখন যদি পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দশংকেত প্রমাণসিভ रुरेया मर्वामच्छ रहेन, जोरा रहेना जन्नातार मचार्थातायत्र वात्रष्टा वा निम्रामत् छेनानि रुप्याम ঐ নিয়মের উপপত্তির জন্ত শব্দ ও অর্থের স্থাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্রক। স্তরাং শব্দার্থ-বোধের নিয়ম আর্ছে, এই হেতৃর দারা শব্দ ও অর্গের সাভাবিক স্বদ্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না । 🙉 নিয়ম পূর্বোক্তরপ সর্বদন্মত সংকেতপ্রযুক্তই উপপর হয়, তাহা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক স্মব্দের সাধক হইতে পারে না । স্নতরাং পূর্বোক্ত শব্দার্থব্যবস্থা হেতুক অমুধানের ছারাও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না।

ৰ্জ্ৰণ্ন হইডে পারে বে, পূর্ব্বোক্তরূপ শক্ষ্যংকেও বুবিবার উপায় কি ? যদি কোন শব্দের সহিত ভাহার অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকে, ভাহা হইলে কিরূপে অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিরা ঐ সংকেত বুৰিবে ? ভাষ্যকার "প্রযুজ্যমানগ্রহণাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা এই প্রশ্নের্ট্র উত্তর দিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, শবশুলি স্মচিরকাল হইতে সংকেতামুসারে বৃদ্ধ-ব্যবহারে প্রযুক্তামান **হুইয়া আ**সিতেছে। ঐ বৃদ্ধব্যবহারের দারা শব্দের সংকেতবিষয়ে অজ্ঞ বালকগণও সেই সেই শব্দের সংক্রেড বুরিতেছে। প্রথমে বৃদ্ধবাবহারের দারাই শব্দের সংক্রেজ্ঞান হয়। বৃদ্ধ (প্রযোজক) অন্ত বৃদ্ধকে (প্রযোজ্য বৃদ্ধ ভৃত্যাদিকে)"গো আনয়ন কর" এই কথা বুলিলে তথন প্রযোজ্য বৃদ্ধ ঐ বাক্যার্থ বোধের পরেই গো আনম্বন করে। ইহা ঐ স্থলে বৃদ্ধ-ব্যবহার। ঐ সময়ে পার্সস্থি অজ্ঞ বালক ঐ প্রধােজ্য বৃদ্ধের গো আনয়ন দেখিয়া তাহার **ত্রিময়ে প্রবৃত্তির অমুমানপূর্মক তাহার ঐ প্রবৃত্তির জনক কর্ত্তব্যতা জ্ঞানের অমুমান করিয়া,** শেবে এ কর্ত্তব্যতা জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত বাক্যশ্রবণজন্ত, ইহা অনুমান করে। কারণ, গোর আনমন ক্তিব্য, এইরপ জ্ঞান পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণের পরেই ঐ প্রবোদ্য বৃদ্ধের জনিয়াছে, ইহা এই ৰাণক তথন বুবিতে পারে। তদ্ঘারা ঐ বালক তাহার পরিদৃষ্ট (প্রবোজ্য বৃদ্ধের আনী্ত (त्रा ) भगविक "(त्रा" मत्बद वर्ष विषय निर्मत्र करते । व्यर्था भूर्व्या कदान त्रक्ष त्रक्ष व्यवस्थात्र मृत्व অমুসানগরতারার ছারা তথন ধানকের "গো" শব্দের সংকেত-জ্ঞান জন্মে। এই কুল শারও অক্তান্ত শবের সংকেতকান প্রাথমতঃ, সকল মানুবেরই পিতা মাভা প্রভৃতি বুরুস্করণ

ৰ্যবহারের দারাই জন্মিতেছে। অজ্ঞ বালকগণ যে বৃদ্ধব্যবহারাদি দেখিয়া কত কন্ত তত্ত্বের ष्यस्यान घात्रा क्षानवाच करत, क्रिय निर्द्धा राष्ट्र प्रमुख कानगुवक नाना वावशात्र करत, ইহা চিন্তাশীলের অবিদিত নহে। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী মদি বলৈন, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংকেতও করা বায় না। কারণ, অর্থবিশেষকে নির্দেশ করিয় ই 'এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধন্য" এইরূপ সংকেত করিতে হইবে। কিন্তু সেই অর্থবিশেষের সহিত সেই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে ঐ নির্দেশ করা অসম্ভব। সংকেত করার পূর্বে শব্দমাত্রই অক্নতসংকেত বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ নির্দেশ হুইতেই পারে না। স্কুতরাং পূর্বোকরপ সংকেত স্বীকার করাতেই শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইতেছে। এতহত্তরেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"প্রযুক্তামানগ্রহণাচ্চ" ইত্যাদি। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ কথার দারা যাহা বশিয়াছেন এবং তাৎপর্যাটীকাকারই তাহার বেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাৎপর্যাটীকাকারের বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাদ হয় কি না, ইহা চিন্তনীয়। অজ্ঞ লৌকিকদিগের শব্দসংকেতজান কি উপায়ে হইয়া থাকে, তাহাই এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহাতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সমন্ধ না থাকিলেও শক্বিশেষে অর্থবিশেষের পূর্ব্বোক্তরূপ সংকেত করা যায়, তাহা অসম্ভব নহে, ইহা ত প্রতিপন্ন হন্ধ নাই। তবে আর ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরপ আপত্তি নিরাসের জন্তই বে ঐ কথা ব্লিয়াছেন, ইহা বুঝি কিরুপে ? স্বধীগণ ইহা চিন্তা করিবেন।

তাৎপর্যাটীকাকারের বর্ণিত আগতির উত্তরে ভাষ্যকারের পক্ষে বলিতে পারি বে, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে কেহই যে পূর্বোক্তরূপ শব্দসঙ্কেত করিতে পারেন না, শব্দসঙ্কেতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরত আবশুক, ইহা নির্মৃত্তিক। পরস্ত যে শব্দের সহিত যে অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সেই অর্থবিশেষেও সেই শব্দের আধুননিক সম্বন্ধ নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সেই অর্থবিশেষেও সেই শব্দের আধুননিক সম্বন্ধ ব্যতীত যে সঙ্কেতই করা বায় না, ইহা বলা বায় না। সক্ষেতকারী সঙ্কেত বিষয়ে স্বত্তর। তিনি অর্থবিশেষ নির্দেশ করিয়া শব্দসঙ্কেত করিতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধের অধীন নহেন। তিনি স্বেচ্ছায়শ্রন্ধিই অর্থবিশেষ নির্দেশ করিয়া শব্দবিশেষের সঙ্কেত করিতে পারেন।

তাৎপর্যা নীকাকার আরও বলিয়াছেন বে, ইদানীস্তন ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রথমতঃ বৃদ্ধব্যবহারই সক্ষেত-জ্ঞানের উপায়। কিন্ত ঈশ্বরামগ্রহৰশতঃ বাঁহারা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যাের অতিশর-স্পান, সেই অর্গাদিন্ত মহর্ষি ও দেবগণের শব্দসঙ্কেতজান পরমেশ্বরই সম্পাদন করেন। তাঁহা-দির্গের শব্দপ্রাগম্পূর্ণক ব্যবহার পরম্পারায় আমাদিগেরও সক্ষেত্জান ও তুন্নু লক নিঃশন্ধ ব্যবহার উপপার ইইতিছোঁ। সংসার জনাদি। জনাদি কাল হইতিই বৃদ্ধব্যবহারপরম্পারা চলিতেছোঁ। স্করাং

३ । व्यव्हानान्त्रदेशीत्क्रिकि । शब्दन्यदर्श वि यः श्रष्ठावि त्रवाहिनकानाम्य गर्दनकः कृष्ठः त्राध्यना सुक्र गर्वस्यतं व्यव्हानानामाः वकानान्त्रिकिमस्त्रिकिति वादेनः वदना वदीक् छवादि नुक्कनानस्त्रः कृष्णादिवा कृष्णकाक व्यव्हिनिद्विकमानिक्सीविम्राकिमस्त्रकृष्ट व्यक्तनम् निर्वोद्ध नाम देखाहि ।—ज्ञावनक्षिका ।

অনাদি কাল হইতেই সংহতজ্ঞানও হইতেছে। প্রনারের গরে পুনঃ স্টির প্রারম্ভে সংহতজ্ঞানের উপায় কি ? এতছ তরে "প্রায়কুস্মাঞ্জলি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, — "মায়াবং সময়াদয়ঃ" (২।২) অর্থাৎ স্টির প্রাথমে পরমেশ্বরই মায়াবীর প্রায় প্রবাজ্ঞা ও প্রবাজক-ভাবাপার শরীর্থয় পরিগ্রহপূর্বক পূর্বোক্তরূপে বৃদ্ধবাবহার করিয়া, তদানীস্তন ব্যক্তিদিগের শব্দসংহতজ্ঞান সম্পাদন করেন। তদানীস্তন সেই সকল ব্যক্তিদিগের ব্যবহার-পরম্পরার দারা পরে অন্ত লোকের শব্দসংহতজ্ঞান জন্মিয়াছে। এইরূপ বৃদ্ধবাবহারপরম্পরার দারা অন্ত লোকিক ব্যক্তিগণের সংহতজ্ঞান চিরকাল হইতেই জন্মিতেছে ও জন্মিবে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি হইতে পারে যে, শব্দ ও অর্থের সমন্ধ স্থাভাবিক না হইয়া সাব্দেতিক হইলে ব্যাকরণ শাস্ত্র নিরর্থক হইরা পড়ে। কারণ, শব্দের সাধুত্ব ও অসাধুত্ব বুবাইবার জন্তই ব্যাকরণ শান্ত্র আবশ্রক হইরাছে। যে শব্দের বাচকৰ স্বাভাবিক, তাহা সাধু, তম্ভিন্ন শব্দ অসাধু, ইহাই বলা যায়। কিন্তু শব্দের বাচকত্ব সাঙ্কেতিক হইলে কোন্ শব্দ সাধুও কোন্ শব্দ জ্বসাধু, ইহা বলা বায় না--সকল শব্ধই সাধু, অথবা সকল শব্ধই অসাধু হইয়া পড়ে। স্বভরাং শব্দের সাধুছ ও অসাধুছের বোধক আকরণ শাস্ত্র নিরর্থক। এতছ ভরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ষে, ব্যাকরণ পূর্ব্বোক্ত "সময়" পরিপালনার্থ। তাৎপর্যাটীকাকার ব্যাব্যা করিয়াছেন ষে, পরমেশ্বর স্থাষ্টর প্রাথমে বে "সময়" অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের সক্ষেত করিয়াছেন, তাহার পরিপালন ব্যাকরণের প্রব্যোজন। অর্থাৎ পরমেশ্বর যে অর্থে বে শক্তের সঙ্কেত করিয়াছেন, সেই শব্দই সেই অর্থে সাধু, তম্ভিন্ন শব্দ সেই অর্থে অসাধু, ইহা বুঝাইতে ব্যাকরণ সার্থক। ভাষ্যে ভাৎপর্য্য**নি**কাকারের উদ্ভূত পাঠান্ম্পারে সময়ের পরিপালন ব্লিভে স**ন্ধেতের জ্ঞান বা** জ্ঞাপনই বুবিতে হইবে। সঙ্কেতের জ্ঞাপনই তাহার পালন। পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কেতজ্ঞাপক ব্যাকরণ পদস্করণ শব্দের অবাধ্যান অর্থাৎ অনুশাসন এবং বাক্যস্তক্রপ শব্দের অর্থলক্ষণ প্রবিৎ অর্থজ্ঞাপক, এই কথা বলিয়া ভাষ।কার ব্যাকরণ শাস্ত্রের আরও প্রয়োজন বর্ণন করিরাছেন। ভাষ্যে এখানে কেবল শব্দমাত্র অর্থে ছই বার "বাচ্" শব্দের প্রয়োগ হইরাছে। পদর্প শব্দ ও বাক্যরূপ শব্দের অর্থজ্ঞান ব্যাক্রণের অধীন। ব্যাক্রণ শান্ত পদের প্রাকৃতি-প্রভান বিভাগ দারা পাধুছ-বোধক। পদসমূহরূপ বাক্যের অর্থ বৃ্বিভেও ব্যাকরণ আবঙ্ক। কারণ, বাক্যের ঘটক পদের জ্ঞান এবং প্রাক্ততি-প্রাত্যয় বিভাগের ছারা পদের অর্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন। ইহা বুকাইতেই ভাষ্যকার পরেই প্রাচীন-সম্বত বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্যক্তিরণ পদক্ষপ শব্দের অবাখ্যান, এই জন্তই ব্যাকরণকে "শকামূশাসন" বলা হইরাছে। মহাভাব্যে ব্যাক-রপের প্রয়োজন বিশদরূপে বর্ণিত হইরাছে। ভারমঞ্জরীকার জরস্ত ভট্ট বছ বিচারপূর্বক ব্যাক-রপের প্রয়োজন সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার উপসংহারে তাঁহার মৃল প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপে সর্বসম্বত শব্ধ-সঙ্কেতের ঘারাই বথন শব্দার্থবাধের নিয়ম উপপন্ন হয়, তখন উহার ঘারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তি-রূপ সম্বন্ধ অনুমান করা যায় না। অন্ত অনুমানের হেতুও পূর্ব্বে নিরম্ভ ইইয়াছে। স্মৃত্যুৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অম্বন্ধান করিবার হেতৃ কিছুমাত্র নাই। ঐ অম্বন্ধানের হেতৃ পদার্থলেশও নাই। ভাষ্যে "অর্থত্বোহপি" ইহাই প্রকৃত পাঠ<sup>2</sup>। "তৃষ" শব্দ লেশ অর্থে প্রযুক্ত হইরাছে। অর্থ শব্দের দারা এখানে প্রয়োজন অর্থও বুঝা মায়। প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অম্বন্ধান করা নিস্তায়োজন, উহার হেতৃ প্রয়োজনলেশও নাই, ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা মাইতে পারে ॥৫৫॥

### সূত্র। জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ ॥৫৩॥১১৭॥

অসুবাদ। পরস্ত যেহেতু জাতিবিশেষে নিয়ম নাই [ অর্থাৎ বখন একই শব্দ হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অর্থও বুঝিতেছে, সর্বদেশে সর্বজ্ঞাতি সমান ভাবে সেই শব্দের সেই অর্থবিশেষই বুঝে, এইরূপ নিয়ম নাই, তখন শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। সাময়িকঃ শব্দাদর্থসংপ্রত্যয়ো ন স্বাভাবিকঃ। ঋষ্যার্য্য-ক্লেচ্ছানাং যথাকামং শব্দপ্রয়োগোহর্থপ্রত্যায়নায় প্রবর্ত্ততে। স্বাভা-বিকে হি শব্দস্থার্থপ্রত্যায়কত্বে, যথাকামং ন স্থাৎ, যথা তৈজ্ঞসম্ম প্রকাশস্থ রূপপ্রত্যয়হেতুবং ন জাতিবিশেষে ব্যভিচরতীতি।

অমুবাদ। শব্দ হইতে অর্থবাধ সাময়িক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সক্ষেতপ্রযুক্ত, স্থাভাবিক নহে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বভাবসম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে। (কারণ) অর্থ-বিশেষ বুঝাইবার জন্ম ঋষিগণ, আর্য্যগণ ও মেচছগণের ইচ্ছামুসারে শব্দপ্রয়োগ প্রস্থান্ত হইতেছে। শব্দের অর্থবোধকত্ব স্থাভাবিক হইলে (পূর্ব্বোক্ত ঋষি প্রভৃতির) ইচ্ছামুসারে (শব্দপ্রয়োগ) হইতে পারে না। বেমন তৈজস প্রকাশের অর্থাৎ আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব জ্ঞাতিবিশেষ ব্যভিচারী হয় না। [অর্থাৎ আলোক ষে রূপ প্রকাশ করে, তাহা সর্ববদেশে সর্ব্বজ্ঞাতির সম্বন্ধেই করে। কোন দেশে আলোকের রূপপ্রকাশকত্বের অভাব নাই।]

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বস্থতের দারা বলিয়াছেন বে, প্রমাণসিদ্ধ সংক্ষেত্রে দারাই শব্দার্থবাধের । নরনের উপপত্তি হওয়ার শব্দ ও অর্থের স্থাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্রক। ঐরপ সম্বন্ধ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। এখন এই স্থত্তের দারা বলিতেছেন বে, শব্দ ও অর্থের স্থাভাবিক সম্বন্ধ উপপন্নও হয় না। অর্থাৎ উহার বেমন সাধক নাই, তক্রপ বাধকও আছে। কারণ, জ্বাতিবিশেষে শব্দার্থবোধের নিয়ম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ঋষিগণ, আর্য্যগণ

<sup>&</sup>gt;। পর্বরপস্তবে। লেশেহবঁতুন:, স নান্তি, কেবলং পরিঃ প্রাপ্তিসক্ষণ: সম্বন্ধ: করিত ইতার্ব:। তথাচ বাভাবিকসম্বন্ধভাবানসুমানাভেষারু প্রবিনাভাবসিদ্ধার্থ: বাভাবিকসম্বন্ধভিধানমুক্তমিতি সিদ্ধ:।—তাৎপর্যাদীকা।

ও মেছ্গণের ইচ্ছামুসারে অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগ দেখা যার। খবি, আর্য্য ও মেছ্গণ বি একই অর্থে সমান ভাবে শব্দ প্রয়োগ করিগছেন, তাহা নহে। তাঁহারা স্বেচ্ছামুসারে একই শক্তের বিভিন্ন অর্থেও প্রয়োগ করিগছেন। যদি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিকই হইড, তাহা হুইলে স্বেচ্ছামুসারে অর্থবিশেষে কেহ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। কারণ, যে ধর্মাটি যাঁহার স্বাভাবিক, তাহা জাতি বা দেশবৈশেষে ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ কোন জাতি বা দেশবিশেষে আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব ধর্ম স্বাভাবিক, উহা জাতি বা দেশবিশেষে ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ কোন জাতি বা দেশবিশেষে আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব আছে। এইরূপ শব্দের অর্থবিশেষ বোধকত্ব স্বাভাবিক হইলে সকল জাতি বা সকলদেশীর লোকই সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থবিশেষই বৃবিত এবং সেই এক অর্থেই সেই শব্দের প্রয়োগ করিত; ইচ্ছামুসারে শব্দার্থবোধ ও শব্দ প্রয়োগ করিত পারিত না। স্ক্তরাং জাতিবিশেষে শব্দার্থবোধ্য বিরুদ্ধ প্রয়ক নহে, উহা সাংক্তেক।

ম্ব্রে "অনিয়ন" শব্দ ব্যভিচার অর্থে উক্ত হইয়াছে। "নিয়ন" শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। নবা নৈয়ায়িকগণও ব্যাপ্তি অর্থে "নিয়ম" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ( > আ;, ২ আ;, ৫ স্থাভাষ্টাটর্মনী রুষ্টব্য )। তাই মহর্ষি "অনিয়ম" বলিয়া ব্যভিচারই প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ম অর্থাৎ ব্যা**ন্তি** না থাকিশেই ব্যভিচার থাকিবে। ভাষ্যকারও "ন জাতিবিশেষে ব্যভিচরতি" এই কণার দারা স্থুত্রোক্ত "অনিয়ম" শব্দের ব্যভিচারত্মণ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দ হইলেই তাহা সর্ব্বদেশে একরূপ অর্থই বুঝাইবে, এইরূপ নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি নাই ; কারণ, জাতি বা দেশবিশেষে উহার ব্যভিচরে আছে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্যা। এই ব্যভিচারের উদাহরণ ভাষ্যকার ও উদ্দোভকর बर्णन नारे। अवि, व्यार्थ ७ सिष्क्रशतित त्य रेष्क्रायमाति नय धाराम वा नयार्थ-तीर है। रेही ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ বলিতে ভাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, আর্য্যাগণ नीर्य कुरु भगार्थ ( याहा ७ स्नर्भ यद नारम व्यमिष ) "यद" नम व्यातां करतन, छाहाता हद नर्राय पात्रा थे व्यर्थ तूरवान । किन्छ साम्हर्गन कन्नू व्यर्थ (कांचेन) यव नर्रायुत्र व्यरताने करवान, তাঁহারা যব শব্দের ছারা ঐ অর্থই বুঝেন। এইক্রপ শ্বসিগ্ণ নবসংখ্যক স্কোত্রীর সম্ভবিদের অথে "ত্রিবৃৎ" প্রয়োগ করেন। তাঁহারা "ত্রিবুৎ" শব্দের ছারা ঐ অর্থ বুবেন। কিন্ত আর্যাগণ লতাবিশেষ (তেউড়ী) অর্থে "ত্রিবৃৎ" শব্দের **প্রয়ো**গ করেন, ভাঁহারা ত্রিহৎ শব্দের দারা লভাবিশেষ বুবেন। শ্রীধরভট্ট স্তায়কন্দনীতে ব্রিয়াছেন বে, "চৌর" শব্দের হারা দাক্ষিণাভাগণ ভক্ত (ভাত) বুবেন। কিন্তু আর্ব্যাবর্জনাসিগণ <mark>উহার দারা তম্বর বুবেন। জনম্ভ ভট্টও ভাগনঞ্জরীতে বলিয়াছেন বে, তম্বরবাচী "চৌর" শব্দ</mark> দাক্ষিণভাগণ ওদন অর্থাৎ অর অর্থে প্ররোগ করেন। স্থ্যোক্ত "জাতিবিশেষে" শব্দের দারা

<sup>ৃ। &</sup>quot;অিহুদ্বহিব প্ৰমানং" ইতি শ্ৰুতো তিবুচ্ছকত তৈওপাং গোকসিছেহিবঃ, ৰাক্যপেষাদুক্তরাল্যকেই স্কেন্ অবহিতানাং বহিব প্ৰমানাক্তভোত্তনিপাদন ক্ষমানাং "উপালৈ মাহতাং নর" ইত্যাদীনামুচাং নর্ক্ষকিঃ। ভ্নাম সংহিতাভাগ্য।

এবানে দেশবিশেষ অর্থ ই অভিপ্রেত, ইহা উদ্যোতকর বিশ্বাছেন। তাৎপর্য্যনিকারার উদ্যোতকরের ঐ ব্যাখ্যার কারণ বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, আর্য্যদেশবর্ত্তী যে সকল রেছে, তাহারা
আর্য্যদিগের ব্যবহারের ঘারাই শব্দের সংকেত নিশ্চর করে, স্থতরাং তাহারাও আর্য্যগণের ক্সায় সেই
শব্দ হইতে সেই অর্থবিশেষই বুবে। তাহা হইলে জাতিবিশেষে শব্দার্থবাধের নিরম নাই, এ কথা
কলা যার না। কারণ, অনেক প্রেছে জাতিও আর্য্য জাতির ক্সায় এক শব্দ হইতে একরুপ অর্থ ই
বুবো। এই জন্সই উদ্যোতকর জাতিবিশেষ বলিতে এখানে দেশবিশেষই মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহা
বিশিব্দেন। তাহা হইলে মহর্ষির কথিত অনিয়মের অমুপগত্তি নাই। কারণ, দেশবিশেষে
শব্দার্থবাধের অনিয়ম খীকার্য। জন্মন্ত ভট্টও ল্লারমঞ্জরীতে "জাতিশব্দেনাত্র দেশো বিবক্ষিতঃ"
এই কথা বলিয়া দেশবিশেষেই শব্দপ্রয়োগাদির অনিয়ম দেখাইতে দাক্ষিণাত্যগণ "চৌর" শব্দের
ওদন অর্থে প্রয়োগ করেন, ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, দেশভেদে একই শব্দের নানার্থে প্রয়োগ
হওয়ায় শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। শব্দার্থ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলে দেশভেদে শব্দার্থবোধের পূর্ব্বোক্তরূপ অব্যবহা বা অনিয়ম থাকিত না। আলোকের স্বাভাবিক রূপপ্রকাশকত্ব সর্বক্রণেশই আছে। আলোক হইলেই ভাহা রূপ প্রকাশ করিবে, এই নিয়মের কোন দেশেই ভঙ্গ নাই।

পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সকল শব্দেরই সকল অর্থের সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। বিভিন্ন দেশে যে অর্থে দেই শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই অর্থের সহিত্ত সেই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। দেশবিশেষে অর্থ বিশেষেই সেই শব্দের সঙ্কেতজ্ঞানপ্রযুক্ত অর্থবিশেষেরই বোধ ৰুনিয়া থাকে। অথবা আর্যাদেশপ্রসিদ্ধ অর্থই প্রকৃত, মেচ্ছদেশপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রান্থ নহে। মেচ্ছগণ সক্ষেত্রমবশতঃই অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগ করেন। ভারমঞ্জরীকার জন্মস্ক ভট্ট এই সকল কথা ও মীমাংদা-ভাষ্যকার শবর স্বামীর স্থপক্ষ সমর্থনের কথার উল্লেখ করিয়া সকল মতের খণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত স্থায়মতের বিশেষরূপ সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার-বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থের সহিতই সকল শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিলে, সকল শব্দের হারাই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। স্নতরাং স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদীর অর্থ বিশেষের সহিতই শব্দবিশেষের স্থাভাবিক সমন্ধ স্থীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবার দেশভেদে যে একই শব্দের নানাথে প্রয়োগ, তাহা উপপন্ন হইবে না ৷ অর্থমাত্রের সহিত শব্দ মাত্রের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেও অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কেত স্বীকার করার শৰাৰ্থ বোধের ব্যবস্থা বা নিম্নম উপপন্ন হয়, ইহা বলিতে পারিলেও অর্থ মাত্রের সহিত শৰ্মাত্রের স্থাভাবিক সমস্ক আছে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় উহা স্বীকার করা যায় না। দেশভেদে বে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রেরোগাদি দেখা যায়, তাহা পূর্বোক্তরূপ সঙ্কেতভেদ প্রযুক্তও-উপপন্ন হইতে পারায়, অর্থনাত্তের সহিত শব্দনাত্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্রক। তাৎপর্য্যাদীকাকার দেশবিশেষে সঙ্কেতভেদের কারণ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সঙ্কেত পুরুষেকাধীন। পুরুষের ইচ্ছার নিয়ম না থাকার সঙ্কেতও নানাপ্রকার হইয়াছে। দেশবিশেষে व्यवं विरमरवरे छारे महत्त्वव महत्त्वकथावृक्त थे महत्त्वव कानक्व वर्ष विरमहत्त्व द्यांव क्रेस्ट्रहा

স্থানির প্রথমে সরং ঈশরই শক্ষাকে করিয়াছেন, ইহা ভাষাকার ও উল্লোভকর স্থাই বলেন নাই। শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সমন্ধ্রন্থ সক্ষেত পৌক্ষের, অনিষ্ঠা, ইহা উদ্যোভকর বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সক্ষেত ঈশ্বরই করিয়াছেন, ইহা স্পাষ্ট বলিয়াছেন। অবস্থ আধুনিক অপশ্রংশাদি শব্দের সক্ষেত্ত যে ঈশ্বরকৃত, ইহা ভাৎপর্যাটীকাকার বলেন নাই। কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্বপ্রথম্ব অনেক সাধু শব্দের দেশবিশেষে বিভিন্ন অর্থে রে সক্ষেত্ত, জার্থি ঈশ্বরকৃত, ইহা তাৎপর্যাটীকাকারের মত বুবা বার।

नरा निमायिक भनावत ভढ़ीछार्य। প্রভৃতি বিশেষ বিচারপূর্বক "এই न्य इरेड वर्षे वर्ष বোদ্ধবা" ইত্যাদি প্রকার ঈশবরেচ্ছাবিশেষকেই শব্দের শক্তি নামক সংকেত ব্লিয়াছেন ) স্থিপরেচ্ছা নিত্য, স্তরাং পূর্বোক্তরণ সংকেতও নিতা। অগলংশাদি (গাছ, <mark>মাছ প্রভৃতি ) দৰের ওরপ</mark> নিভা সংকেত নাই । কারণ, তাহা থাকিলে অনাদি কাল হইতে "গো" প্রভৃত্তি সাঁধু শবের জার ঐ সকল শব্দেরও প্ররোগ হইত। অর্থবিশেষে শক্তিভ্রম্বশতঃই অপভ্রংশাদি শব্দের প্রয়োগ 😻 ভারা হইতে অর্থনোধ হইতেছে, এবং পারিভাবিক অনেক শব্দও প্রবৃক্ত হইয়া**ছে ও হইতেছেঃ ভাহাতে** পূর্ব্বোক্ত ঈখরেচ্ছাবিশেষরপ নিত্য সংকেত নাই। আধুনিক সংকেতরণ পরিভারাবিশিষ্ট শক্ষক পারিভাবিক শব্দ বলে। পূর্ব্বোক্ত নিত্য সংকেতবিশিষ্ট শব্দকে "বাচকু" শব্দ বলে। শারিক ৰিরোমণি ভর্ত্বরিও বলিয়াছেন, —সংকেত দিবিধ ৷ (১) আজানিক এবং (২) আরুনিক ৷ বিভা সংকেতকে আজানিক সংকেত বৰে এবং তাহাই "শক্তি" নামে কৰিত হয় ৷ কলেচিংক সংক্তেত অর্থাৎ শাস্ত্রকারাদিকত সংকেতকে আধুনিক সংকেত বলে; ইহা নিতাস্থকেতক্ষ্প শক্তি নতে। কারণ, পারিভাষিক শক্তালির অনাদি কাল হইতে প্রয়োগ নাই। বে সকল শক্ষে অনাদিকাল হইতে चर्यवित्यात श्रातांत्र रहेराज्यक्त त्रहे मुक्त यास्यत्र त्रहे चर्यवित्यात्रहे वेयद्वाकांक्रियंस्कृषे चर्नाकि নিতা সংকেত আছে, বুঝা বার। ক্রেছ্পণ "বব" শক্তের ছারা কন্তু জুর্গ বুরিলেও ঐ জুরে ব্র শক্তের ঐ নিতা সংক্ষেত্র নাই। তাহারা ঐ অর্থে নিতা সংক্ষেত্রণ শক্তি লমেই বৰ শক্তের ৰারা কসু রুবিয়া থাকে। কারণ, বাক্যশেষের ছারা দীর্ঘপুক পদার্থেই "ধ্ব" শক্ষের শক্তি নির্ণন্ধ করা বার<sup>9</sup>। কঙ্গু অর্থেও "ধব" শব্দের শক্তি থাকিলে অবশু শান্তাদিতে ভাষার উল্লেখ **থাকিত** বেখানে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে শক্তির গ্রাহক আছে, সেখানে সেই সমস্ত অর্থেই সেই শক্তে শক্তি নির্ণয় হইবে। মূল কথা, গদাধর প্রভৃত্তির মতে স্মষ্টর প্রেবনে ঈর্ণর বে দেহ ধারণ করিয়া

<sup>)।</sup> त्वरवांका चाह्य,—"वंत्रवान्त्रक्रिकेशि ।" अवाद्य बाक्षिक्षण स्व मृत्यत्र विकिष् चार्च आद्यात हावा स्वाव विकास स्व मंचार्च गर्भार राक्ष्यत्व वांचा वत्र मृत्यत्व वीर्वनूक भवादर्व मंक्षि निर्मव स्व अतः त्रारे मृक्षि निर्मित्वव चाकरे वांक्यत्व स्वा दरेवांह्य,—

वमस्य मर्सनकानीः बाह्यक शक्रमाजनः। माम्बानाक विकेषि स्वाः कनिननानिनः।

देशांत साता निर्मार रत (व), किनिवृक्त गरार्थ कर्याद शोर्थ के शामि वर्ग गरका बाह्य । केन्द्र कर्यार्थ का नाम विकास विकास

শব্দশংকেত করিয়াছেন, তাহা নহে। ঈশবের ইচ্ছাবিশেষক্রপ সংকেত অনাদি সিদ্ধ, নিত্য। ঈশব প্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ সংকেত বুঝাইয়াছেন। পরে সেই বৃদ্ধগণের ব্যবহারপরম্পরায় ক্রমে সাধারণের শব্দশংকেত জ্ঞান হইয়াছে। প্রথমে ঈশবই জ্ঞানগুরু। তাঁহার ইচ্ছা ও অমুগ্রহেই ক্রগতে জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে।

এবন একটি কথা বিবেচ্য এই বে, সাম্বস্ত্রকার মহর্ষি গোভম বে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ পণ্ডন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসক ও বৈরাকরণগণ সমর্থনপূর্বক স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষিত্ত তাঁহার। ঐ স্থাভাবিক সম্বন্ধ স্থীকার করিলেও শব্দপ্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলেন নাই। শ্বৰ অহমান, ইহা কেবল বৈশেষিক স্তুকার মহর্ষি কণাদেরই সিদ্ধান্ত। মহর্ষি কণাদ "এতেন শাস্বং ব্যাথ্যাতং" (১ অঃ, ২ আঃ, ০ স্থঞ্জ ) এই স্ত্রের দারা শাস্ক বোধকে অকুমিতি বলিয়া, ঐ সিদ্ধান্তকেই প্রকাশ করিরাছেন, ইহাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐকমত্যে বলিরা গিরাছেন। কিন্তু মহর্ষি ক্ষণাদ বে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী ছিলেন এবং মহর্বি গোওমোক্ত "সম্বন্ধা<del>চ্চ"</del> এই স্তোক্ত হেতুর ঘারা শক্তে অনুমানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন, ইহা কেই বলেন নাই। পরস্ক বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীনর ভট্ট "স্থায়কন্দলী"তে বিশেষ বিচার দারা শব্দ ও অর্থেক্স ৰভিত্তবিক সম্বন্ধ বিশুক্তিক গোভমোক্ত প্ৰকাৱে পূৰ্ব্বোক্তরণ শব্দসংকেতেরই সমর্থন করিরাছেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও মীমাংসক ও বৈরাকরণদিগকেই শব্দ ও অর্ধের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী বলিয়া ইলেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অনুপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন যে, স্বভরাং শব্দ অনুমানপ্রমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে শব্দ ও অর্থের বে স্বাভাবিক সম্বন্ধ কথন, তাহা অবুক্ত। শক অনুমানপ্রমাণ, ইহা কিন্তু শকার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী শীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ সিদ্ধ করিতে বান নাই। ঐ পূর্ব্বপক্ষবাদী কাহার 💡 ইহাও তাৎপৰ্ব্যনিকাকার প্রভৃতি বলেন নাই। মহর্ষি কণাদ ভিন্ন আর কোন ঋষি যে শস্তার্মের স্থাভাবিক সমস্ক স্থীকারপূর্বক শব্দকে অমুমানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন, ইহাও গাওয়া ধায় ন। এ ক্ষেত্রে মহর্ষি কণাদই শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকারপূর্বক শব্দকে অনুমানপ্রমাণ ৰণিতেন, শ্ৰীধর ভট্ট বৈশেষিক মত ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক সমন্ধ-পক্ষ ৰণ্ডন করিলেও মহর্ষি কণাদের ছুঁহা দিছাওই ছিল, ইহা করনা করা বাইতে পারে। এই প্রকরণোক্ত স্থারস্ত্রগুলির পূর্বাপর প্রবালোচনার যারা ঐরপ বুঝা বাইতে পারে। মহর্ষি পোতম এই প্রকরণে কণাদ-শিদ্ধান্তেরই সমর্থনপূর্বক বশুন করিয়াছেন, ইহা বুঝা বার। অথবা মহর্বি গোতম "সম্বন্ধান্ত" এই স্তত্ত্ত ক্ণাদের অসমত হেতুর ঘারাও পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক ভাহারও বঙ্গনের ঘারা ঐ পুর্বাণক বে কোনরণেই সিদ্ধ হয় না, স্বাভাবিক সমন্ধ্রাদী অন্ত কেহও উহা সমর্থন ক্রিতে পারেন না, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিরাছেন, ইহাই বুরিতে হইবে।

বৈশেষিক স্বাকার মহর্ষি কণাদ শাব বোধকে অনুমিতি বলিয়াছেন। কিন্ত শব-এবগাদির শবে কিরপ হেতুর ছারা কিরপে সেই অনুমিতি হয়, তাহা ববেন নাই। পরবর্ষী বৈশেষিকা-চার্যাপন নানা প্রকাশে অনুমান্ধাশালী প্রদর্শন করিয়া কণাদ-মতের সমর্থন করিয়াছেন। অনুপ্রবি

টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও *ভা*রাচার্য্য উদরন, জয়ন্ত ভট্ট, গলেশ ও **জগদীশ ভর্কালরা**র প্রভৃতি বৈশেষিকসমত অনুমানের উল্লেখপূর্বক তাহার সমীচীন খণ্ডন ক্রিরাছেন ) স্থারাচার্য্যগণের कथा এই य, भक अवराव भारत भक्कानकन स भारति कित कान करन, जारी भास तार नरह ! সকল পদার্থবিষয়ক সমূহালম্বন স্থৃতির পরে ঐ পদার্থগুলির বে পরস্পার সম্বন্ধ বোধ হর, তাহাই অবয়বোধ নামক শাব্দ বোধ। ধেমন "গৌরন্তি" এইরূপ বাক্য প্রবশের পরে অন্তিত্ব এবং গো প্রভৃতি পদার্থ-বোধ শান্ধবোধ নহে। অন্তিজের সহিত গোপদার্থের যে সম্বন্ধ-বোধ আর্থাৎ-"অন্তিজ-বিশিষ্ট গো" এইরূপ যে চরম বোধ, তাহাই সেধানে অবস্ববোধ। এই প্রকার অবস্ববোধরূপ শাক্ বোধ অনুমিতি হইতে পারে না ৷ ঐ বিশিষ্ট অমুভূতির ক্রপক্রণে অনুমান ভিন্ন শব্দপ্রমাণ স্বীকার্য্য। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবয়বোধ অমুমানপ্রমাণের **ঘারাই ক্ষমে বনিলে, ভা**হা ঐ স্থলে কোন্ হেতুর দারা কিরুপে হইবে, তাহা বলা আব**ন্তক। ঐরুপ অবন্ধবোদে শবুই** হেতু হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, যে গো পদার্থে অভিছের অমুনিতি হইবে, নেই গো পদার্থে শব না থাকার উহা হেতৃ হইতে পারে না। এইরূপ বৈশেবিকাচার্বাগণের প্রাঞ্জি অক্সান্ত হেতৃও অসিদ্ধ বা ব্যক্তিচারাদি কোন দোষযুক্ত হওয়ায় তাহাও হেতৃ হইতে পারে না ৷ পরত কোন হেভুতে বাাপ্তিজ্ঞানাদিপূর্বকই পূর্বোক্ত হলে "অভিমবিশিষ্ট পো" এইরূপ অবশ্ববোধ অনে, ইহা অমুভবসিদ্ধ নহে। কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি ব্যতীতই শক্ষপ্রবাদি কারণবশভঃ পূর্বোক্তরুপ অষয়বোধ জন্মে, ইহাই অন্নভবসিদ্ধ । ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির বিশবে কাহা<del>রও</del> শাস্ক বেশের বিশ্ব হয় না। পদজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান প্রভৃতি অষমবোধের কারণগুলি উপস্থিত হইলে ভখনই শাস্ত বোধ হইয়া যায়। তাহাতে কোন হেতু জ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিয় অপেক্ষা থাকে না। এবং "অভিত-বিশিষ্ট গো," এইরূপ শাব্দ বোধ হইলে "গো আছে, ইহা ওনিলাম" এইরূপেই ঐ শাব্দ বোধের মানস প্রত্যক্ষ (অনুব্যবসায় ) হয় ৷ শা**ন্ধ বোধ অনুমিতি হুইলে পূর্বোক্ত স্থলে "অক্তিম্**রূপে গোকে অনুমান করিলাম" ইত্যাদি প্রকারেই ঐ বোধের মানদ প্রত্যক্ষ হইত, কিছ ভাহা হয় না। ইতিরাং শাব্দ বোধ বা অব্বয়বোধ যে অহমিতি হইতে বি**ন্তাতীর অন্তভৃতি, ইহা বুবা** বায়। বৈশেষিকাচাৰ্য্যগণ পূৰ্ব্বোক্তরূপ অমুব্যবসায় ভেন বীকার করেন নাই। কিন্তু ভারাচার্য্যগণ শাব্দ বোধস্থলেও যে "আমি অনুমিতি করিলাম" এইক্লপেই ঐ বোধের অন্ধ্ব্যবসায় ( মানস প্রত্যক্ষ ) হয়, ইহা একেবারেই অমুভববিক্তম বলিয়াছেন এবং তাঁহারা আরও বছ যুক্তির ছারা শাব বোধ **শ্**ষে অনুমিতি হইতেই পারে না অর্থাৎ শব্দ শ্রবণাদির পরে বে আকারে অবন্ধবাধরূপ শাব্দ বোধ জন্মে, তাহা সেখানে অনুমানপ্রমাণের ঘারা জন্মিতেই পারে না, ইহা স্থর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির গরেই শাস্ক বোৰ্ত্মণ <del>অহমিতিবিশে</del>ৰ জন্মে, উহা অহমিতি হইতে বিশক্ষণ অহভৃতি নহে। সর্বত্তই পদ-পদার্থকানের পরে সো প্রভৃতি পদার্থে অতিৰ প্ৰভৃতি পদাৰ্থের অথবা তাহার সম্বন্ধের সাধক কোন হেতুজানও ভারতে ব্যাধিকান ও গরামর্শ জন্ম, জনবা সেই বাক্যার্থটিত কোন সাংখ্যের সাধক কোন হেতু প্লার্থের জ্ঞান ও ভাষতে ব্যাধিজ্ঞানাধি জন্মে, ভাষার ফলেই সেই হলে অম্মান্তানাণের ছারাই সেই

বাক্যার্থবোধ বা শাস্কবোধ জন্মে, এই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুভব্ৰিকৃদ্ধ বলিয়াই স্তায়াচার্য্যশ স্বীকার করেন নাই। সর্ব্বত্রই শব্দ শ্রবণাদির পরে কোন হেতুজ্ঞান ও তাহাতে ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদি উপস্থিত হইবে, তাহার ফলেই শাস্কবোধ অনুমিতি হইবে, শাস্ক বোধ অনুমিতি হইতে বিজাতীয় অনুভূতি নহে, ইহা স্থায়াচার্য্য প্রভৃতি আর কেহই স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধসম্প্রদায় শক্তক প্রমাণ বলিতেন না। শব্দের অব্যবহিত পরেই শাব্দ বোধ না হওয়ায় উহা কোন অমুভূতির করণ হইতে না পারার প্রমাণই হইতে পারে না। শব্দ শ্রবণাদির পরে যে চরুম বোধ জন্মে, তাহা মানদ প্রত্যক্ষবিশেষ। "গৌরন্তি" এইরপ বাক্য প্রয়োগ করিলে পদপদার্থ জ্ঞানাদির পরে মনের দারাই অন্তিত্ববিশিষ্ট গো, এইরূপ বোধ জন্মে। তত্ত্ব-চিন্তামণিকার গঙ্গেশ শক্তিভাষণির প্রাচন্তে এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিক মত খণ্ডন টীকাকার মধুরানাথ গলেশের খণ্ডিত প্রথমোক্ত মতকে বৌদ্ধ মত বিশ্বা উল্লেখ করিয়াছেন। নবা নৈয়ায়িক জগদীশ ভর্কালম্বারও শব্দশক্তিপ্রকাশিকার প্রারম্ভে শাব্দ বোৰ মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, এই মতের থণ্ডন করিয়া, পরে বৈশেষিক মতের থণ্ডন করিয়াছেন?। भाक त्वांव প্রভাক নহে, ইহা বুঝাইতে জগদীশ বলিয়াছেন যে, প্রবারায়রে উপ্রিত পদাৰ্থও প্ৰত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, বিস্তু শাস্ত্র বোধ স্থাল সেই সেই অর্থৈ সাকাজ্ঞ পদার্থ ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ শাব্দ বোধের বিষয় হয় না। শাব্দ বোধ যদি মানস প্রভাক্ষ হইত, ভা**হা** হুইলে "গৌরক্তি" এইরূপ বাক্য শ্রবণাদির পরে অনুমানাদির দারা কোন অপর একটি পদার্থ বেখানে জ্ঞানবিষয় হইয়াছে, সেধানে সেই অপর পদার্থও ( ঘটাদি ) ঐ শাক্ষ বোধের বিষয় হইতে

<sup>া।</sup> লগগীন সর্বনেবে একটি অকটিা বুজি বলিবাহেন বে, "বটাবল্কঃ", এইরূপ বাব্য প্রবেশি করিকে জন্মার "चंठित्सक्विनिष्ठे" এইরপই বোধ सবে, ইহা সর্বায়নসিদ্ধ। ঐ হলে পটাদি পদার্থ ঐ বোধের বিশেষ্য ইইনেও ঘটখাদিরণে ভাষা জ্ঞানবিষয় হয় না। কারণ, পটখাদিরণে পটাদি পদার্থের উপস্থাপক কোন শব্দ ঐ বাক্যে নাই। স্থভরাং ঐ বাক্যজন্ত বে শাব্দ বোধ, ভাহাকে নিরবচ্ছিত্র বিশেষ্যভাক বোধ বলে। বেরূপে যে পদার্থ কোন পদের ষারা উপস্থাণিত হয়, সেইরণে সেই পদার্থই শাব্দ বোধের বিষয় হইয়া থাকে। বেখানে পট্রছাদিরণে পটাদি পদার্থ কোন পাৰের বারা উপস্থাপিত হর নাই, সেখানে পটভাদিরতে পটাদি পদার্থ শাব্দ বোধের বিষয় হইতে পারে না, পটাদি পদাৰ্থই সেখানে শাব্দ বোষের বিষয় হয়। কিন্তু অমুমিতি এইব্ৰুপ ক্ইতে পারে না। অমুমিতি ছলে বে পঢ়ার্থ বিশেষ্য হয়, তাতা বিশেষ্যতাবচ্ছেদক বর্ণরূপেই অনুমিতির বিশেষ্য হয়। বেমন "পর্বহতা বহিমান" এইক্লপ অনুষিত্তিত পৰ্বতে বিশেষ্য, পৰ্বতত্ব বিশেষ্যভাৰচ্ছেদক। সেখানে পৰ্বতত্ত্বপ্ৰেই পৰ্বতে বছি ব্যাপ্য ধ্যের জ্ঞান ( পরামর্শ ) হওয়ায় পর্বতত্ত্বরূপেই পর্বতে ৰচ্ছির অনুমিতি হয় ৷ কেবল "ৰ হিমান্" এইরূপ অনুমিতি কাহারই ट्य ना ७ इरेट्ड भारत ना, बरेक्क्म मर्सनम्बङ मिकाखासूनारत "विरायकः" बरे भूर्ट्साङ वारकात बाता भूर्ट्साङ প্রকার সর্বসম্বত শাব্দ বোধ অনুসানের ছারা কিছুতেই নির্বাহ করা বাহ না। কারণ, বেবুরু কেবল "বহিনান্" এইক্লপ অসুমিতি হুইতে পারে না, ভদ্রেণ কেবল "ঘটভেদবিশিষ্ট" এইক্লণও অনুমিতি হুইতে পারে কার্য কিন্ত পুর্বোক্ত "বটাম্ভঃ" এই বাকা হইতে কেবল "বটভেমবিশিষ্ট" এইরপ শাক্ত বোধ সর্ব্বজনসিদ্ধ। বিনি শাক্ত ৰোধকে অসুবিভি বলেন, তিনি অসুবান যায়া কোন মতেই ঐরপ বোধ নির্বাহ করিতে পারেন না। স্থতরাং শাক্ষ বোৰ অমুমিতি নহৈ। শব্দ অনুমান হইতে পুৰক্ প্ৰমাণ।

পারিত, কিন্তু তাহা হয় না। পূর্বোক্ত হলে "অন্তিম্ববিশিষ্ট গো" এইরূপে ঐ পদার্থই শক্তি বোষের বিষয় হয়। পরস্ত যদি শাল বোধ প্রতাক্ষ হই ত, তাহা হইলে পূর্বোক্ত হলে অকিছ বিশিষ্ট গো" এইরূপ বোধের ভার "অফিছ গোবিশিষ্ট" এইরূপেও ঐ মানস প্রভা**ক হইডে** প্ৰীরিত। তাহা যথন হয় না, তথন শাব্দ বোধ প্রতাক্ষ নতে, ইহা স্বীকার্য্য। পরস্ক শাব্দ বোধক্ষে প্রত্যক্ষ ৰলিলে বিভিন্ন বিষয়ে শান্ধবোধের সামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হয়, এই কথাও বর্ণা প্রার না। কারণ, ঐ মতে শাক্ষ বোধ নিজেও প্রত্যক্ষ। শাক্ষ বোধের প্রতি তাহার সামগ্রী প্রভিবন্ধক, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না । স্থান্ধস্তুকার ও ভাষ্যকার বাহা ব্লিন্নাছেন, তাহা প্রবেষ্টি যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্ক বোধ ও অনুমিতির কারণ-ভেদবশতঃ ঐ হইটি বিজ্ঞাতীয় বিভিন্ন প্রকার অনুভতি। শাব্দ বোধের বিশিষ্ট কারণের দারা কোধারও **অনুনিতি** ব্দয়ে না, অনুমিতি ঐব্লগ বোধ নহে। এবং শব্দ ও অর্থের কোন স্বাচাবিক সমন্ধ না থাকাই শাৰ বোৰ অমুমিতি হইতে পাৱে না। কারণ, ব্যাপ্তিনিৰ্বাহক সম্বন্ধ ব্যতীত অমুমিতির সম্বাৰনী নাই। শব্দ ও অর্থের যে বাচাবাচক-ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা ঐ উভয়ের প্রাথিরূপ (পরম্পর সংশ্লেষরূপ) সম্বন্ধ নহে। কারণ, শব্দ ও অর্থ বিভিন্ন স্থলে থাকিলেও ভাহাতে ঐ ৰাচ্যৰাচৰভাবৰূপ সম্বন্ধ আছে। স্নতবাং উহা ব্যাপ্তিনিৰ্নাহক সম্বন্ধ হইতে পাৰে না। স্নতবাং শাৰ বোধ অনুমিতি, শব্দ অনুমানপ্ৰমাণ, ইহা বলাই বায় না, ইহাই স্বত্ৰকার ও ভাষ্যকারের মার क्या। ६५।

শব্দ দামান্তপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত।

# সূত্র। তদপ্রামাণ্যমন্ত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ ॥৫৭॥১১৮॥

अनुवान । (পূर्वभक्क ) अन्जर्जाव, ब्राघाजराव এवः भूनक्रकराव्यक्तर अर्थीय व्यक्त मिथा कथा आर्ड, भनवन्न वा वाकावरत्न भन्नक्ति विद्यान आर्ड अवः भूनक्रक्ति-राव आर्ड, এ क्या जारात ( व्यक्तभ मन्त्रविरम्स्वत ) श्रामाना बारे ।

ভাষ্য পুত্রকামেষ্টিহবনাভ্যাসের। তন্তেতি শুন্দবিশেবনেবারি-কুরুতে ভগবান্ধিঃ। শব্দস্ত প্রমাণত্বং ন সম্ভবতি। কন্মাৎ ? অনুভ-দোষাৎ পুত্রকামেফোঁ। পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেতেতি নেফোঁ সংস্থিতারাং পুত্রজন্ম দৃশ্যতে। দৃফীর্থস্থ বাক্যস্থানৃত্যাৎ অদৃষ্টার্থমিপি বাক্যং 'প্রমিহোত্রং জুভ্রাৎ স্বর্গকাম" ইত্যাদ্যনৃত্যিতি জ্ঞায়তে। বিহিতব্যাঘাতদোষাক হবনে। "উদিতে হোতব্যং, অমুদিতে হোতব্যং, সময়াধ্যুষিতে হোতব্য"মিতি বিধায় বিহিতং ব্যাহস্তি, "শ্যাবোহ-স্থাছতিমত্যবহরতি য উদিতে জুহোতি, শবলোহস্যাহুতিমত্যবহরতি যোহস্থদিতে জুহোতি, শ্যাবশবলো বাহস্যাহুতিমত্যবহরতো যঃ সময়া-ধ্যুষিতে জুহোতি"। ব্যাঘাতাচ্চান্যতরন্মিথ্যেতি।

পুনরুক্তদোষাচ্চ অভ্যাদে দেখামানে। "ত্রিঃ প্রথমামম্বাহ, ত্রিরুক্তমা"মিতি পুনরুক্তদোষো ভবতি, পুনরুক্তঞ্চ প্রমন্তবাক্যমিতি। ভঙ্গাদপ্রমাণং শব্দোহনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্য ইতি।

ব্দুমুবাদ। পুত্রকাম ব্যক্তির বজে (পুত্রেপ্টি বজে) এবং হবনে (উদিত্রাদ্বি ৰালে বিহিত হোমে) এবং অভ্যাসে (মন্ত্রবিশেষের পাঠের **আ**রুন্তিভেৰ্ [ অর্থাৎ পুত্রেষ্টি বজ্ঞ প্রভৃতির বিধায়ক বেদবাক্যে বধাক্রমে অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তদোষৰশতঃ বেদরূপ শব্দবিশেষের প্রামাণ্য নাই ] "তত্ত্ব" এই কথার দারা অর্থাৎ সূত্রস্থ তৎশব্দের দারা ভগবান্ ঋষি ( সূত্রকার অক্ষপাদ ) শব্দবিশেষ-(करे व्यथिकात कतिग्राह्म,—व्यर्था पृत्व "ज्र्" भारमात्र घाता भव्यविरामय त्वप्रदे সূত্রকার মহবির বৃদ্ধিয়। (সূত্রার্থ বর্ণন ক্রিভেছেন) শব্দের অর্থাৎ কেরুঞ্ শব্দবিশেষের প্রামাণ্য স্তব হয় না অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য নাই। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ ইহার হেতু কি ? (উত্তর) বেহেতু পুত্রকাম ব্যক্তির বজ্ঞে অর্থাৎ পুত্রেপ্তি বজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোৰ আছে। (সে কিরূপ, ভাহা ৰলিতেছেন ) "পুত্ৰকাম ব্যক্তি পুত্ৰেষ্টি বজ্ঞ করিবে"—এই বজ্ঞ অৰ্থাৎ এই বেদ-ৰাক্যৰিহিত ৰজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে পুত্ৰ অন্ম দেখা বায় না [ অৰ্থাৎ পূৰ্বেলাক্ত বেদৰাক্যানুসারে পুত্রেষ্টি বজ্ঞ করিলেও যখন অনেকের পুত্র লাভ হয় না, তখন ঐ বেশবাক্য অনুভদোষযুক্ত অধীৎ উহা মিখ্যা ]। দৃষ্টার্থ বাক্যের অনুভহনশভঃ অর্থাৎ পূর্বেলক দৃষ্টার্থক বেদবাকা মিখ্যা বলিয়া "মর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি অদৃষ্টার্থক বাক্যও মিখা, ইহা বুকা বায়। এক হকনে অর্থাৎ উদিতাদি কালত্রয়ে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে বিহিত ব্যাঘাত দোরবশৃতঃ (বেদের প্রামাণ্য নাই)। [সে কোণায় কিরূপ, ভাষা বলিভেছেন।] উদিত কালে হোম করিবে, অনুদিত কালে হোম করিবে, সময়াধ্যুষিত কালে ( সুধা ও নক্ষত্ৰপুদ্য কালে ) হোম করিবে" এই বাকোর দারা ( কালত্রের হোম ) ৰিধান করিয়া ( অপর বাক্যের ঘারা ) বিহিতকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ঘারা কাল্যরের বিহিত হোমকে ব্যাহত করিয়াছে। (সে ব্যাঘাতক বাক্য কি, ভাহা কলিতেছেন) "বে ব্যক্তি উদিতকালে হোম করে, "খাব" অর্থাৎ খাব নামক কুকুর ইহার আছতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি অনুদিত কালে হোম করে, "শক্ল" অর্থাৎ শক্ল নামক কুকুর ইহার আছতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি সময়াধ্যুক্তি কালে হোম করে, খাব ও শবল ইহার আছতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি সময়াধ্যুক্তি আর্থাৎ শেষোক্ত বেদবাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের বিরোধবশতঃ অক্যতর অর্থাৎ ঐ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একতর বাক্য মিথ্যা। এবং বিধীয়মান অভ্যাসে অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষের অভ্যাস বা পুনরার্ত্তির বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দেবিবশতঃ (বেদের প্রামাণ্য নাই )। [সে কোথায় কিরুপ, তাহা বলিতেছেন] "প্রথম মন্ত্রকে তিন বার অনুবাচন করিবে, অন্তিম মন্ত্রকে তিনবার অনুবাচন করিবে" ইহাতে অর্থাৎ এই বেদবাক্যের ঘারা প্রথম ও অন্তিম সামিধেনীর তিনবার পাঠের বিধান করায় পুনরুক্ত-দোব হয়। পুনরুক্ত প্রমন্তবাক্য। অত এব অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তদেশ্যবশতঃ শক্ত অর্থাৎ বেদনামক শক্ষবিশেষ অপ্রমাণ।

বিবৃতি। বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার প্রথম হেতু, বেদে মিখ্যা কথা আছে। বেদে আছে,—পুৰ্ভেষ্টি ষক্ষ করিলে পুত্র হয়। কিন্ত অনেক ব্যক্তি পুত্রেষ্টি ষজ্ঞ করিয়াও পুত্রশান্ত করেন নাই ও করিতেছেন না, ইহা স্বীকার্য্য। স্থত্রাং বেদের ঐ কথা মিখ্যা, ইহা স্বীকার্য্য। বিনি বেদে ঐ কথা বলিরাছেন, তিনি মিথাবাদী বলিরা আগু নহেন। স্বতরাং উ;হার অন্ত রাক্যও বিখ্যা। অগ্নিহোত্ত হোম করিলে স্বর্গ হয়, ইত্যাদি বেদবাক্যও পূর্কোক্ত বাক্যের দৃষ্টাক্তে স্থিকা বশিন্না বুৰা বান । যে বক্তা মিথ্যাবাদী বশিন্না প্ৰতিপন্ন হইন্নাছেন, তিনি আগু না হওন্নাত্ৰ ভাঁহার অন্তান্ত বাকাগুলিও আগুবাকা নহে। স্নতরাং তাহাও প্রমাণ হইতে পারে না। বেদ শ্রমাণ হইতে পারে না, ইহার দিতীয় হেতু—বেদে ব্যাঘাত বা বিরোধ-দোৰ আছে। বেলে **"উদিত", "অম্**দিত" ও "সমন্নাধ্যুষিত" নামক কালজনে হোমের বিধান করিরা, পরে আবার 🗟 কালব্রেই বিহিত হোমের নিন্দা করা হইয়াছে ; সেই নিন্দার দারা ফলতঃ পূর্বোক্ত কালব্রের হোষ অকর্ত্তব্য, ইহাই বলা হইয় ছে। স্নতরাং পূর্বেষ যে বিধিবাক্যের দারা কালম্বন্ধে হোম কর্ত্তব্য বলা হুইয়াছে, সেই বিধিবাক্যের সহিত শেষোক্ত অর্থবাদ-বাক্যের বিরোধ হওয়ায় উহা প্রমাণ হুইতে পারে না। ঐ বিরোধৰশতঃ উহার মধ্যে বে-কোন একটিকে মিখ্যা বলিতেই ইইবে। কালজেরে হোমের কর্ত্তব্যতাবোধক বাক্য মিখ্যা অথবা কালক্ররে হোমের নিন্দাবোধক শেষোক্ত বাক্য মিখ্যা। পরম্ভ বিনি ঐরপ বিরুদার্থক বাক্যবাদী, তিনি আগু হইতে পারেন না। প্রমন্ত ব্যক্তিকে আগু বলা বায় না। স্বভরাং তাঁহার কোন বাকাই আধ্বাক্য না হওয়ার ভাহা প্রমাণ হইতে পারে না।

বেদ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার তৃতীয় হেত্—বেদে পুনরুক্তদোৰ আছে। বেদে বে একাদশট "সামিধেনী" অর্থাৎ অগ্নিপ্রজ্ঞানন-মন্ত্র বলা হইয়াছে, তদ্মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও অন্ধিনটিকেও তিনবার উচ্চারণ করিবার বিধান করার পুনরুক্ত-দোব হইয়াছে। একই মন্ত্রকে তিনবার উচ্চারণ করিলে পুনরুক্তি হয়। প্রমন্ত ব্যক্তিই এরপ পুনরুক্তি করে। স্থতরাং পুনরুক্ত হইলে তাহা প্রমন্ত-বাক্টই বলিতে হইবে। প্রমন্ত ব্যক্তি আপ্তা নহেন, স্থতগ্রং তাহার বাক্যা আপ্তাবাক্য না হওয়ায় তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব পুর্কোক্তরূপ (১) অনৃত, (২) ব্যাঘাত ও (৩) পুনরুক্তদোষবশতঃ বেদ প্রমাণ নহে, ইহাই পুর্কাপক।

টিয়নী। মহর্ষি পূর্ব্ধ-প্রকরণে শব্দামান্ত পরীক্ষার হারা অনুমানপ্রমাণ হইতে শব্ধ-প্রমাণের ছেদ সমর্থন করিয়া, এখন শব্ধবিশেষ বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে এই স্ত্রের হারা পূর্ব্ধ-পক্ষ বিলিয়াছেন। এইটি পূর্ব্ধপক্ষ থা। তাৎপর্যাটীকাকার পূর্বপ্রকরণের সহিত্ত এই প্রকরণের মাণ্ডির অন্তর্গত হইলে কদাচিৎ অর্থের ব্যাপ্তি থাকার শব্দের প্রামাণ্য হইতে পারে। কিন্তু শব্দের অপ্রামাণ্য সমর্থন করা বায়, ইহা মনে করিয়াই শব্দের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষি প্রথমে অনুমানপ্রমাণ হইতে শব্দের ভেদ সমর্থন করিয়া, শব্দের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষ বিলয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, মব্দের প্রামাণ্য থাকিলেই শব্দ অনুমান হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন, এই বিচার হইতে পারে। স্বতরাং শব্দের প্রামাণ্য সমর্থন করা আবশ্রক। দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক শব্দের প্রতিপাদ্য নির্ণয় করিলে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চর হয়। কিন্তু অনৃষ্টার্থক শব্দের প্রতিপাদ্য নির্ণয় করিলে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চর হয়। কিন্তু অনৃষ্টার্থক শব্দের প্রামাণ্যনিশ্চরের উপায় কি ? ইহা বলিবার জন্মই মহর্ষি এই স্ত্রের হারা প্রথমে বেদের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন।

বস্ততঃ মহর্ষি এই প্রকরণের হারা শব্দমান্তের প্রামাণ্য পরীক্ষা করেন নাই, শব্দবিশেষ বেদেরই প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়াছেন; মহর্ষির পূর্বপক্ষস্ত্র ও সিদ্ধান্তসন্তের হারা ইহা বুবা বার। সত্রে "তদপ্রামাণ্য" এই বাকাটি "তন্ত অপ্রামাণ্যং" এইরপ বিপ্রহে বন্ধীতৎপুরুষ সমাস। ভাষ্যকার ইহা জানাইতেই "তদ্যেতি" এইরপ বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন মে, স্তর্ব্ধ "তৎ" শব্দের হারা শব্দবিশেষ বেদই মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ। উদ্যোতকর "তদিতি" এইরপ বাক্যের উল্লেখপূর্বক ঐ ভাষ্যের বাণ্যার বলিয়াছেন মে, স্তর্ব্ধ "তৎ" শব্দের হারা অধিকৃত শব্দের অধিকার। তাৎপর্যাটীকাকার ইহা বুবাইতে বলিয়াছেন মে, নিঃশ্রেরস গাভের জন্তই এই শাস্ত্র কথিত হইয়াছে। স্পতরাং বেদপ্রামাণ্য ব্যুৎপাদন এই শাস্ত্রে অধিকৃত হওয়ার বেদরপ শব্দ এই শাস্ত্রে অধিকৃত। স্বতরাং উদ্যোতকর অধিকৃত শব্দ বলিয়া বেদরপ শব্দ করিয়াছেন। ফলকথা, মহর্ষি, স্ত্রে "তৎ" শব্দের হারা বেদরপ শব্দকেই অধিকার বা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্তর্থা তিনি "তদপ্রামাণ্যং" এই কথা না বলিয়া "অপ্রমাণ্যং শব্দং" এইরপ কথাই বলিতেন, ইহাও উদ্যোতকর বণিয়াছেন।

३वा॰, अवा॰

কুত্রে বে অনুত, ব্যামাত ও পুনক্ষজনায় বলা হইরাছে, ভাহা বেদে কোখার আছে, ইহা বছৰ कान नाहे। (बाराब मर्सावाहे या थे मकन साथ चाहि, हेहा बना बाद ना। छाहे खाराकांद्र প্রথমেই মহর্ষির বৃদ্ধিন্ত ঐ বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, "পুরুকামেষ্টিহবনাভাগের্"। কুজুকারের পঞ্চমী বিভক্তান্ত বাকোর সহিত ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ সপ্তমী বিভক্তা**ন্ত বাকোর** মোগ করিরা সূত্রার্থ বনিতে হইবে; তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার প্রথমে औ বাক্য প্রয়োগ করিয়া সূত্রবাক্যের পুরণ করিয়াছেন। বেদের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে ম**হর্বিয়** প্রথম হেড় অনুভত্ব। অনুভত্ব ও অপ্রামাণ্য একই পদার্থ হইলে, ভাহা ঐ স্থলে হেড় হইডে: পারে না। কারণ, যাহা সাধ্য, ভাহাই হেতু হয় না। এ জন্ত উদ্যোতকর বলিয়াছেন রে **অপ্রা**মাণ্য বলিতে প্রকৃতার্থের অবোধকন্ব। সমূতত্ব বলিতে সম্বার্থ-কথন। পুত্র **জুরিলে ভারা**র্ক্ পৃষ্টি প্রভৃতির ব্যস্তও বেদে এক প্রকার পুরোষ্টি যজের বিধান আছে ৷ কিন্ত এখানে পুরুষীক ব্যক্তির কর্ত্তব্য পুরুষ্টি বক্তই অভিপ্রেড, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার প্রথমে "পুরুষামেটি" শক প্ররোপ করিয়াছেন। এইরূপ কারীরী প্রভৃতি দৃষ্টক্লক মঞ্জন্ত উহার ছারা ব্রবিতে হইবে। কারীরী ৰজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয় ইহা বেদে আছে; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা না হওয়ায় বেদের ঐক্তর্ন দিখা। পুত্রেষ্টি ও কারীরী প্রভৃতি যজের কল এহিক। স্থতরাং তদবোধক বেদবাকা দুষ্টার্থক। দুষ্টার্থক বেদ-বাক্যের মিথ্যাত্ব বৃধিয়া তদ্দুষ্টান্তে অদুষ্টার্থক বেদ-বাক্যও মিথ্যা, ইহা বুঝা বার্থ। শগিহোত্ত হোম করিলে স্বৰ্গ হয়, ইহা বেদে আছে। ইহলোকে ঐ স্বৰ্গফল দেখা বা অভুতৰ করা ৰাৰ না। পৰলোকে উহ বুকা বাম বলিয়াই ঐ বাক্যকে অদৃষ্টাৰ্থক বাক্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বোক দৃষ্টার্থক বেদবাকাবকা বখন মিথাবাদী, তথন তাঁহার অদৃষ্টার্থক পূর্বোক বেদবাকাক ৰে মিথা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ বে বাকা সভা, কি মিথাা, তাহা ইহলোকেই বুৰিয়া সম্ভৱ ৰার, সেই ৰাক্যও বিনি মিথ্যা বলিয়াছেন, তিনি সাধারণ সমুব্যের স্তান্ত মিথ্যাবাদী অনাথ্য, ইহা भरकरे तुवा बाब। अलतार लाहात अनुहोर्यक वाकाश्वनित मठा हरेराउरे शास्त्र ता, हेराहे शूर्वन পক্ষাদীর মনের কথা। বেদে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ-দোধ আছে, ইহা বুরাইতে ভাষ্যকার মাহা ৰলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই বে, বেদে অর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্ত হোম করিবে, এই কথা বলিয়া, তাহা কোন কালে করিবে, এই আকাক্ষায় পূর্বোক্ত বিহিত হোনের অহবাদ করিয়া "উদিত", "অস্থদিত" ও "নম্বাধ্যুষিত" নামে কালজ্জের বিধান করা হটরাছে। কিন্তু পরেই আবার ঐ কালভ্রমে বিহিত হোমের নিন্দা করা হইরাছে। ভকারা পূর্বোক কালজনে হোমের নিষেধই বুবা বার। স্তরাং প্রথমোক্ত বাক্যের ঘারা বে কালজন্ত্র হোৰ ইষ্ট্ৰসাধন, ইহা বুঝা গিৱাছে, শেষোক্ত নিৰেণের দারা ঐ কালত্তবে হোমকে অনিষ্ট্ৰসাধন बनिया त्वा वाहरज्य । जाहा हहेरल এहेक्न गोबाज वा वाकावरवद विद्याधवनाजः छहा অপ্রমান, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। উদ্যোতকর ঐ হলে অন্ত প্রকারেও ব্যাঘাত দেখাইরাছেন ক পুর্বোক কাপজরেই হোমের নিবেধ করিলে হোমের কালই থাকে না। কারণ, মধ্যাস্থ, অপরায় ক সাৱাহ, এণ্ডলিও উদিত কাল বলিয়া ভাষাভেও হোম করা বাইবে না। যদি কেই ফলেন রে

স্বৰ্বোষরের অব্যৰ্থিত পরবর্তিকালমাত্রই উদিত কাল। তাহাতে হোম নিবেধ করিলেও মধ্যাক প্রভৃতি কালে হোম করিতে পারে। হোমের ক'ল থাকিবে না কেন্? উদ্যোতকর এই বাদীকে লক্ষ্য করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ভাহা হইলেও "উদিত কালে হোম করিবে", "অমুদিত কালে হোম করিবে" এবং "সমন্নাধ্যবিভ কালে হোম করিবে" এই বাক্যত্রর পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, **अक्टे राम अ कानजर कदा जमस्वत। त्याम स्टार्गमात्वत शत्रवर्ती कानटक "छेमिछ" कान अवर** স্বৈটাদরের পূর্বে অরুণ-কিরণ ও অল নক্ষত্রবিশিষ্ট কালকে "অভুদিত" কাল এবং স্থা ও নক্ষত্র-পুঞ্জ কালকে "সমন্নাধ্যুষিত" কাল বলা হইনাছে'। ভাবোক্তি বেদবাক্যে বে "প্রার" ও "শবল" শ**ৰু** প্রাচে, তাহার অর্থ খাব ও শবল নামে কুরুর। বায়পুরাণের গয়াক্রত্য-প্রাকরণে, মন্ত্রবিশেষে খাব ও শবল নামে কুকুরের কথা পাওয়া বার । স্তাম শবল এবং স্থাম ধবল, এইরূপ পাঠও কোন কোন প্রছে দেখা যার। ভারমঞ্জরীকার জরস্ক ভট্ট "ভামশবলে।" এইরূপ পাঠ উল্লেখ করিয়াছেন । বেদে প্নক্ক-দোৰ আছে, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার "ত্রিঃ প্রথমামমাই ত্রিক্তমাং" এই বেদবাকোর উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন বে, সামিধেনীর মধ্যে বে ধক্টি প্রথমা, সেইটিই উত্তমা। স্থতরাং প্রথমাকে তিনবার পাঠ করিবে বলাতেই উত্তমার তিনবার পাঠ বুৰা বায়। পুনরায় "ত্রিজভ্রমাং" এই কথা বলায় পুনক্ত-দোষ হইয়াছে। এই ব্যাখা<del>ায়</del> প্রনক্ত-দোষ সহজে বুবা গেলেও বস্ততঃ ইহা প্রকৃতার্থব্যাখ্যা নহে। যে ঋক পাঠ করিয়া হোতা অগ্নি প্রজালন করিবেন, তাহার নাম "সামিধেনী"। শতপথবাদ্ধণে এই "সামিধেনী" নানের নির্বাচন আছে'। "অগ্নিং সমিদ্ধে বাভিঃ গ্রুক্তিঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে অগ্নি প্রজান্তনের সাধন বক্তলিকে "সামিধেনী" বলা ইইয়াছে। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অন্তরূপে "সামিধেনী" শব্দের সাধন করিয়াছেন। যে ধকের ছারা সমিধের আধান করা হয়, এই অর্থে ঐ ধকুকে সামিধেনী ৰংক<sup>ে</sup>। ৰেদে এই "সামিধেনী" একাদশটি বলা হইয়াছে (তৈত্তিরীয় ভ্রাহ্মণ, ০া¢ দ্রষ্টব্য )। ৰ সামিধেনীগুলির পূথক্ পূথক্ সংজ্ঞাও আছে। তন্মধ্যে "প্রবোবালা" ইত্যাদি ৰক্টি প্রথমা,

১। উদিতেংখুদিতে চৈৰ সমন্নাৰ্যবিতে তথা।

<sup>🧵</sup> नर्क्स्या नर्क्टल स्था हे ठीवर दिल्लिको व्यक्तिः ।—नञ्जनरहिला । २०००

<sup>&</sup>quot;সনমাধ্যবিত"শব্দেন সন্গারেনৈর উবসঃ কাল উচ্চতে।—বেবাভিবি। পূর্বানক্তরবর্জিতঃ কালঃ সময়াধ্যবিত্ত বিজ্ঞানাচ্যতে। উবমাৎ পূর্বনঙ্গণনিস্থানিস্থানিত বিজ্ঞানাত বিজ্ঞানিত বিজ্ঞানীয় ।—কুম্ কতুট ।

নৌ মানো ভাৰণকল) বৈৰম্ভকুলোন্তনো।
 ভাজাং ৰদিং প্ৰয়জ্বাৰ ভাভাৰেতাৰহিংসকে। —বাহুপুৱাৰ (১০৮/৩১)

<sup>্</sup>ত। শুনানকৈ সামিদেনীভিহোঁতা তথাৎ সামিদেকো নাম।"—শতপুৰ। ১ম কা। তম আং। এম আং। ি হোৱা চ মানিদেনীভিঃ "প্ৰবোধালা" ইত্যাদিভিঃ বস্তিঃ অফিং সমিকে অতঃ সনিকসনাধনভাৎ ভাসানদি শোকিকে" ইতি নাম নিশাম।—সামাভাষ্য।

<sup>ু &</sup>quot;নৰিবাৰাধনেকোণ্ ।"—কাজাকনর বার্ত্তিকতে। । বরা বচা নৰিবাৰীকতে সাকিবনীজার্থ:। "বাজাবাৰা অভিযাব" ইউটালাঃ "বাক্ষোভা হাবজড়ঃ" ইভাভাঃ <u>নাকিবজ ইভি ক্ষবত্তিকতা — নিজাভকৌন্</u>যীত্র ভাষাবিনী কাথা।

উহার নাম "প্রবর্তী" এবং "আজ্হোতা হ্যবস্তত" ইত্যাদি কক্টি বে সর্কশেবে করা হইরাছে, তাহাই একাদশী "সামিধেনী", তাহার নাম "উত্তমা"। শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে ঐ একাদশিট সামিধেনীর প্রথমাকে তিনবার এবং উত্তমাকে অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইরাছে'। তাহাতে পূর্কপক্ষবাদীর কথা এই যে, শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে "ব্রিঃ প্রথমামশ্বাহ বিদ্বন্দমাং" এই কথার দারা সামিধেনীর প্রথমটি ও শেষটির তিনবার উচ্চারণের বিধান করার প্রকৃত্ত দোষ হইরাছে। কারণ, অভ্যাস বা পূনরাবৃত্তিই প্রকৃত্তি। একই মন্ত্রের পূনরাবৃত্তি করিলে প্রকৃত্ত-দোষ অবশ্রুই হইবে। পূর্কোক্ত বেদে ঐ অভ্যাস বা প্রকৃত্তারণের বিধান করার কলতঃ বেদে প্রথমা ও উত্তমা সামিধেনীর প্রকৃত্তি হইরাছে। যে অর্থ প্রকৃত্ত বেদামার কলতঃ বেদে প্রথমা ও উত্তমা সামিধেনীর প্রকৃত্তি হইরাছে। যে অর্থ প্রকৃত্ত-দোম। বেদে এই প্রকৃত্ত-দোম থাকার তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যদিও বেদের সকল বাকোই পূর্কোক্ত অন্ত, ব্যাঘাত ও প্রকৃত্ত-দোম নাই, তাহা হইলেও যে সকল বাকো ঐ সকল দোম আছে, তন্ত্রীক্তে অন্তান্ত এককর্তৃকত্ব বা বেদবাক্যত্ব হেতৃর দারা জন্তামাণ্য নিশ্বর্ক করা বার। ইহাই পূর্কপক্ষবাদীর চরম কথা"। ১৭।

# ख्व। न, कर्य-कर्ज्-माधन-रेवखनग्रे ॥ १५॥ ५५॥

শসুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পুত্রেন্তি-বিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোৰ বা মিখ্যাত্ব নাই। বেহেতু কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ (ফলাভাবের উপপত্তি হর)। [অর্থাৎ কোন স্থলে পুত্রেন্তি-বজ্জের নিম্ফলত্ব দেখিরা পুত্রেন্তি-বজ্জবিধারক বেদবাক্যকে মিখ্যা বলিরা নির্ণর করা বায় না। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের (অব্য ও মন্ত্রাদির) বৈগুণ্য হইলেও ঐ বজ্জ নিম্ফল হয়]।

ভাষ্য। নানৃতদোষঃ পুত্রকামেন্টো, কম্মাৎ ? কর্ম-কর্ত্-সাধন-বৈশুণ্যাৎ। ইন্ট্যা পিতরো সংযুজ্যমানো পুত্রং জনয়ত ইভি। ইন্টেঃ

১। স বৈ তিঃ প্রথমানবার। তিরুত্তমাং, তিরুত্পারণারি বজাত্রিরুত্বরনাক্তমাৎ তিঃ প্রথমানবার তিরুত্তমাং। ।।

শতপথ, ১ব কা:। ৩ব জঃ, ৫ব তাঃ। প্রথমোত্তমরোত্তিরকারেগং বিরতে স বৈ তিরিতি। "প্রারত্তপরিস্বাজ্যোত্তিরাবর্তনক বজ্ঞানিসবাৎ ক্তরাপি প্রথমোত্তমরোত্তিরার্বির কার্যোত্তভিপ্রারঃ।"—সার্যভাষ্য। তিঃ প্রথমানবার তিরুত্বমার ইত্যারি।—তৈতিরীরসংহিতা, ২র কাও, ৫ব প্রপাঠক।

२। এিঃ প্রথমারধার ত্রিক্তরাসিত্যভাসচোধনারাং প্রথমান্তর্বাঃ সাক্তিরভায়ির্ক্তনার পৌনকভাং।
সকুলস্কলেন তৎপ্ররোজনসম্পত্তিরনর্বকং ত্রিক্তনং।—ভারবল্পরী। "ত্রিঃ প্রথমানবার ত্রিক্তনাবরার ইউনেন
প্রথমোত্তবসাধিবেভারিক্তারণাভিবানার পৌনক্ষানের।"—বৈশেবিকের উপকার। ১। তর প্র।

করণং সাধনং, পিতরো কর্ত্তারো, সংযোগঃ কর্ম্ম, ত্রন্নাণাং গুণযোগাৎ পুত্রজন্ম, বৈগুণ্যাদ্বিপর্য্যয়ঃ।

ইফ্টাশ্রেয়ং তাবৎ কর্ম-বৈগুণ্যং সমীহাল্রেয়ঃ। কর্ত্-বৈগুণ্যং অবিদ্বান্ প্রয়োক্তা কপ্রাচরণশ্চ। সাধন-বৈগুণ্যং হবিরসং সংস্কৃতং উপহতমিতি, মন্ত্রা ন্যুনাধিকাঃ স্বরবর্ণহীনা ইতি,—দক্ষিণা ত্ররাগতা হীনা নিন্দিতা চেতি। অথোপজনাশ্রায়ং কর্ম-বৈগুণ্যং মিথ্যা সংপ্রয়োগঃ। কর্ত্-বৈগুণ্যং যোনি-ব্যাপদো বীজোপঘাতশ্চেতি। সাধনবৈগুণ্যং ইফ্টাবভিহিতং। লোকে "চামিকামো দারুণী মথীয়াদিতি" বিধিবাক্যং, তত্র কর্মবৈগুণ্যং মিথ্যাভি-মন্থনং, কর্ত্বিগুণ্যং প্রজ্ঞাপ্রয়ত্বগতঃ প্রমাদঃ। সাধনবৈগুণ্যং আর্দ্রং স্থারং দার্বিতি। তত্র ফলং ন নিষ্পদ্যত ইতি নান্তদোষঃ। গুণযোগেন ফলনিষ্পত্তিদর্শনাৎ। ন চেদং লোকিকাদ্ভিদ্যতে "পুত্রকামঃ পুত্রেফ্যা যজেতে"তি।

জনুবাদ। পুত্রকামেন্তিতে অর্থাৎ পুত্রকাম ব্যক্তির কর্ত্তব্য পুত্রেন্তি-বজ্ঞবিধারক ক্ষেবাদের অনৃত-দোষ (মিথ্যাত্ব) নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) কর্ম্মকর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ। (কর্মা, কর্ত্তা ও সাধনের স্বরূপকথনপূর্বেক ইহা বুঝাইতেছেন) যজ্ঞের দারা (পুত্রেন্তি-বজ্ঞের দারা ) সংযুজ্ঞামান মাতা ও পিতা পুত্র উৎপাদন করেন। (এই স্থলে) যজ্ঞের করণ (দ্রব্য ও মন্ত্রাদি) "সাধন"। মাতা ও পিতা "কর্ত্তা"। সংযোগ অর্থাৎ মাতা ও পিতার বিলক্ষণ সংযোগ (রুত্তি) "কর্ম্ম"। তিনের অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাধন, কর্ত্তা ও কর্ম্মের গুণবোগ (অক্সম্পন্নতা) বশতঃ পুত্রজন্ম হয়। বৈগুণ্যবশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ত্রয়ের কোন্টির বা সকল্টির অক্সংগতি ) হয়। \*

<sup>\*</sup> তাব্যকার "বৈশুলাদ্বিপর্যায়ঃ" এই কথার খারা প্রেন্তে কর্ম্ম-কর্ম্কু-সাধন-বৈশুল্যকে কলাভাবের প্রবোজকরণ বাাখ্যা করার প্রেন্তে হেত্রাক্তের পরে "কলাভাবাং" এইরূপ বাংকার অধ্যাহার তাহার অভিপ্রেত বলিয়া বুবা বাইতে পারে। প্রাচীনপর্য "শুর্শ শাস অস্প অর্থেও প্ররোগ করিরাছেন। কর্ম, কর্ত্তা ও সাধনের বেশুলি অস্প অর্থাও বেশুলি ব্যতীত ঐ কর্মাদি কললক হয় না, সেশুলি থাকাই তাহাদিগের শুণ্যোগ। নেই শুন্থ বা অলের হাদিই তাহাদিগের বৈশুলা। সাতা ও পিতার বজরুপ কর্মের বে কর্মবৈশুলা, কর্তুবেশুলা ও সাধনবৈশুলা, তাহা বজানিক কর্মবিশুলা। এবং নাতা ও পিতা সংযুক্ত হইরা বে প্রোপ্যাদন করিবেন, সেই কর্মের কর্মবিশুলা ও কর্তুবেশুলা, তাহাকে ভার্যকার বলিয়াছেন, উপজনাপ্রিত কর্মবিশুলা ও কর্তুবেশুলা। উপজন প্রেন্ন অর্থ এখানে উপজনৰ বা উৎপাদিন। বজহুলে বে সাধনবৈশুলা বলা হইরাছে, ত্তির এখানে আর সাধনবৈশ্বণা নাই। কর্ম্ম

[ প্রকৃত ছলে কর্দ্মবৈশুণ্য, কর্জুবৈশুণ্য ও সাধনবৈশুণ্য কি, ভাহা বলিভেছেন] সমীহার অর্থাৎ অঙ্গযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ভ্রংশ অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠান না করা বজাশ্রিত কর্মনৈগুণ্য। প্রয়োক্তা ( যজের কর্ত্তা পুরুষ **) অ**বিদান্ ও নি<del>ন্দিতাচারী</del> **অর্থা**ৎ যজ্ঞকর্ত্তার অবিষয় ও পাতিত্যাদি কর্ড্টবেগুগ্য। হবিঃ (হব**নীয় দ্রব্য**) অসংস্কৃত' অর্থাৎ অপূত বা অপ্রোক্ষিত এবং উপহত অর্থাৎ কুৰুর বিড়ালাদির দারা বিনষ্ট, মন্ত্র ন্যূন ও অধিক, স্বরহীন ও বর্ণহীন, দক্ষিণা "হুরাগত" অর্থাৎ দৌত্য-দ্যুত ও উৎকোচাদি-হুষ্ট উপায়ে সংগৃহীত এবং হীন ও নিন্দিত, এগুলি অৰ্থাই পূর্বেবাক্ত হবিরাদির অসংস্কৃতত্বাদি, সাধনবৈশুণ্য। এবং মিখ্যা সংপ্রক্রেস (বিপরীত রতি প্রভৃতি) উপজনাশ্রিত অর্থাৎ মাতা ও পিতার পু<del>রক্ষননক্রিয়াগ্র</del> বোনিব্যাপৎ (চরকোক্ত বিংশতিপ্রকার স্ত্রী-রোগবিশেষ) একং বীজোপঘাত ( বীৰ্য্যনাশ বা ক্লেব্যবিশেষ ) কৰ্তৃবৈগুণ্য। সাধনবৈগুণ্য যজে কৰিছ হইয়াছে ( অর্থাৎ বজ্ঞাশ্রিত সাধনবৈঞ্জণ্য ভিন্ন উপজনাশ্রিত সাধনবৈঞ্জণ্য **জার** পৃথক্ নাই )। লোকেও "অগ্নিকাম ব্যক্তি কান্তবন্ত মন্থন করিবে" এই বিধিবাক্য আছে। তাহাতে অর্থাৎ ঐ মন্থনকার্য্যে মিধ্যা-মন্থন ( বেরূপ মন্থনে অগ্নি উৎপক্ষ হর না ) কর্ম্ম বৈগুণ্য। বৃদ্ধি ও প্রযত্নগত প্রমাদ কর্ড্ বৈগুণ্য। আর্দ্র ও দ্বির কাষ্ঠ বৰ্ষাৎ কাষ্ঠের আৰ্দ্রবাদি সাধন-বৈগুণা। তাহা থাকিলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত কর্ম বৈশুণ্যাদি থাকিলে ফল ( অগ্নি ) নিষ্পন্ন হয় না, এ জন্ম ( ঐ লৌকিক বিধিবাক্যে ) অনৃত-দোষ নাই। যেহেতু গুণষোগবশত: অর্ধাৎ কারণগুলির সর্ববাঙ্গসম্পদ্মতা-ৰশতঃ ফলনিষ্পত্তি দেখা ধায়। "পুত্ৰকাম ব্যক্তি পুত্ৰেষ্টি বাগ করিবে" ইবা

বৈশ্বণা ও কর্ত্বিভণ্য বাহা পৃথক বলা হইরাছে, তাহাই উপলনাপ্রিত পৃথক বৈশুণা। ভাষাকার "ক্ষোণক্ষমান্ত্রত্বতি ইলাদি ভাষের খারা ভাষা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষে ঐ হলে "লখ" শব্দের অর্থ সমূচের। অথ শব্দের সমূচের অর্থিত ভাষে। বৰা—"লখাখো সংশবে সাতামধিকারে চ সকলে। বিকলানজ্বশাস্থ্যিরভসমূচেরে" ব্যিনিটা।

<sup>্</sup>র । সমীহা ভাকসমিদাদিকশ্বানুষ্ঠানং ভক্তাত্রেবো ক্রাণোহনসুষ্ঠানমিতি বাবং।—ভাৎপর্যাট্রকা।

ৰ। অবিধান প্ৰয়োজতি। বিজুৰো ভ্ৰিকারঃ সামৰ্থ্যং। অতএৰ স্থানুত্বতিরকানসমৰ্থানানন্দ্ৰিকারঃ। বিশ্বানপি বছি ছিলাভিকপ্ৰংানিহেতৃং কপ্ন প্ৰস্নাহতান্তি কৃতবান, তংকুতমণি কপ্ন ক্যাহ ন ক্যতে কর্জুত্বে বৈশ্বনাহিতি ইন্মিটি কশ্যেতি। কণ্যং নিশিতং কপ্ন আচরতীভাচরণঃ প্রস্থঃ।—তাৎপ্রাচীকা।

ক ইবিরসংস্কৃতবপ্তমপ্রোক্তিং ব। উপহতং খনার্জারাছিতিং। বরা নানাং ক্রমবিন্দের। ছবিশা বুরাক্তা দৌতাল্ডোথকোচাদের ই'মুণারালাগতেতার্বং।—ভাৎপন্টিকা।

<sup>্ ।</sup> বিশ্বাসংগ্ৰেগ: পুৰুষায়িতাৰি: বাতরি বোনিবাগলো নানাবিবাঃ প্ৰজননপ্ৰতিবছৰেতনঃ লোহিতকেই স্থ নীকভোগৰাত উপৰতন্বং বিতঃ প্ৰজন্ম ন ভৰতি।—তাৎপৰ্বচীকা।

অর্থাৎ এই বৈদিক বিধিবাক্যও লোকিক হইতে অর্থাৎ ( পূর্বেবাক্ত লোকিক বিধিবাক্য হইতে ) ভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার নহে।

বিবৃতি। কোন স্থলে পুত্রেষ্টি বজ্ঞের ফল না দেখিয়া ঐ হেতুর ঘারা "পুত্রকাম ব্যক্তি পুর্জেষ্ট বক্ত করিবে" এই বেদবাক্য মিখ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বায় না। কারণ, একমাত্র পুর্জেষ্ট ষক্ত বা তজ্জন্ত অদুষ্টবিশেষই পুত্র জন্মের কারণ নহে। তাহাঁতে মাতা ও পিভার উপযুক্ত সংবোগও আৰ্ক্তক। মাতা ও পিতার পুত্রজন্মপ্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি না থাকাও আবশ্রক। ৰে মাতা ও`পিতার পুত্রবন্মগুতিবন্ধক কোন ব্যাধি নাই, তাহাদিগের পুত্রেষ্টিয়জ্ঞব্দুত অদৃষ্ট-ক্লিশ্ব ব্যাকালে তাহাদিগের উপযুক্ত সংযোপকপ দৃষ্ট কারণের সহিত মিলিভ হইরা পুত্রদ্রনের কারণ হয়। দৃষ্ট কারণ ব্যতীত কেবল পুত্রেষ্টিযজ্জন্য অদুষ্টবিশেষই পুত্রজনোর কারণ হয় না। পূর্বোক বেদবাকোর তাহা অর্থ নছে। আবার পুত্রেষ্টিযক্তও যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা **राहे পু**बल्दनक अनुष्टेनित्नय कन्नाहेरल शांत ना । यनि शुब्बिष्ट यस्क कर्त्वरा अन्नयांशानित अनुहीन না বরা হর ( কর্মবৈগুণ্য ), অথবা যজ্ঞকর্ত্তা অবিঘান অথবা পাতিত্যাদি দোষে যজে অন্ধিকারী হন (কর্তুবৈগুণ্য), অথবা যজ্ঞের উপকরণ-দ্রুণাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার কোন দোই ইয় ( সাধনবৈগুণ্য ), তাহা হইলে এ যজ্ঞ যথাবিধি অমুষ্ঠিত না হওয়ায় তত্ত্বন্ত পুত্ৰজনক অদুষ্টবিশেষ क्रिक्ट भारत ना । शर्रवीक कर्य-देवखना, कर्ड-देवखना धवर माधन-देवखना खर्यना खेडांत्र मरहा বে কোন প্রকার বৈগুণাবশতঃ বেধানে পুত্রেষ্ট বজ্ঞের ফল হয় নাই, সেধানে ফল না দেখিয়া পুর্বেক্তি বেদবাক্যকে মিথ্যা বলিয়া দিদ্ধান্ত করা যায় না। চিকিৎসাশান্তে বে রোগ নিযুত্তির ক্ষা বে সকল উপকরপের ধারা বৈরুপে যে ঔষধ প্রস্তুত করিতে বলা হইরাছে এবং রোপীট্র বে নিয়মে সেই ঔষধ দেবন করিতে বলা হইয়াছে, চিকিৎসক যদি বধাশান্ত সেই ঔষধ বার্তি क्रब्रिफ ना शांत्रन, व्यथवा तांशी यहि यथांगाञ्ज मिहे खेयथ मितन ना क्रांतन, जाहा हहेता मिशांतन ওবং সেবনের ফল না দেখিয়া কি সেই চিকিৎসাশাস্ত্র-বাক্যকে মিখ্যা বলিয়া দিদ্ধাস্ত করা হয় **?** কোন স্থলেই কি সেই চিকিৎস'-শাস্ত্ৰ-বাক্যের সভ্যতা বুঝা যার না ? "অগ্নিকামনায় কাঠখন महन कब्रिरा हेरा लोकिक विधिवाका আছে। किन्न जेशयुक्त मधन ना रहेल खबवा कार्ड व्यक्ति वो हिस्र हेरेला व्यर्था९ व्यथि बन्मारेवात्र व्यर्थागा रहेला मिथान व्यक्ति बरम ना । छारे ৰণিয়া কি ঐ হৈতুৰ দাবা পূৰ্বোক্ত লৌকিক বিধিবাক্যকে সিধ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় 🕫 **क्लान एटलरे कि कर्ड मंद्रान व्य**वित्र डेप्शिंड दिशा गात्र नारे ? এरेक्स शूर्ट्साइक दिशाक বিধিৰাক্যও ঐ লৌকিক বিধিবাক্যের ন্তার বুবিতে হইবে। লৌকিক বিধিবাক্যামুসারে কার্ন্তছ মন্থন করিলে, কর্মাদি-বৈগুণা না থাকিলে যেমন অগ্নি জন্মে, এবং তাহাঁই ঐ বিধিবাক্যের অর্থ্য, **गरेक्ष दिक्कि वि**क्रिकाका सुरादि शूरबाँहै वक्क क्रिया शूरकी क क्यांकि देवलना जो बाकिस्न পুত্র দলে এবং তাহাই ঐ বিধিবাকোর অর্থ। পূর্বোক্ত বৈদিক বিধিবাক। নৌকিক বিধিবাকা হুইতে অন্ত প্রকার নহে।

हिमनी। - महर्षि भूर्तिक भूर्तभक्ष-एरव विषयात्मेत्र अध्यामाना माधन कविराज र अनुक

নোৰকে প্রথম হেতৃত্বপে উল্লেখ করিয়াছেন, এই স্থত্তে ঐ হেতৃর অসিদ্ধতা সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পুরেষ্টি-বজ্ঞাদি-বিধায়ক বেদবাক্যে অনুভত্ব অসিদ্ধ কেন. ইছা বুঝাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "কর্মকর্ত্ত্যাধনবৈগুণ্যাৎ"। মহর্ষির ঐ বাকোর পরে <del>"ফ্লাভা</del>বোপপত্তে:" এই বাক্যের অধ্যাহার তাঁহার অভিপ্রেত। অর্থাৎ যেহেতু কর্ম্ম, কর্জ্বা ও সাধনের বৈগুণাপ্রযুক্ত পুত্রেষ্টি বজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের ফলাভাবের উপপত্তি হয় অতএব কোন স্থলে ক্লাভাবৰশতঃ পুত্ৰেষ্টি-ৰজ্ঞাদি বিধায়ক বেদবাকোর মিথ্যান্থ সিদ্ধ হুইতে পারে না। পর্ব্বপক্ষবাদী স্থলাভাব দেখাইয়া তদ্ধারা পূর্ব্বোক্ত বেদবাকোর মিথ্যাত্ব সাধন করিবেন এবং ঐ মিথ্যাত্ব ক্ষেত্র দারা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন। কিন্তু ফলাভাব যথন অন্ত প্রকারেও: উপপন্ন হয়, তথন উহা পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারে না। "অগ্নিকাম ব্যক্তি কাৰ্চ্ছৰ মন্থন করিবে" এইরূপ গৌকিক বিধিবাক্য আছে। ঐ বিধিবাক্যামুসারে কাৰ্চ্ছৰ মন্থন করিলেও উপযুক্ত মন্থনের অভাবে অথবা উপযুক্ত কার্চের অভাবে অনেক স্থলে অগ্নিরূপ ফল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য নিখ্যা নহে। স্বতরাং ফলাভাব বিধিবাক্ষের মিখাদের ব্যভিচারী, ইহা স্বী কার্য। বাহা ব্যভিচারী, তাহা হেতু নহে—তাহা হেত্বাভাগ। স্থতরাং ফলাভাবরূপ ব্যতিচারী হেতুর দারা বিধিবাকোর মিধ্যাত্ব সাধন করা মায় না । স্থতরাং পুরেষ্টি ব্দ্রাদিবিধাণক বেদবাকে। অনুত-দোষ বা মিথাাত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় উহার ছারা ঐ বাকোর অপ্রামাণ্য শাধন করা যায় না। যাহা অসিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না, তাহা হেত্বাভাস, স্মুক্তরাং তাহা অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না ইহাই স্থাকার মহর্বির তাৎপর্য। ফল কথা, পূর্ব-পক্ষবাদীর গৃহীত প্রথম হেতুর অসিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া, উহা পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য-সাধক হয় না, ইহা বলাই মহর্ষির এই স্থত্তের উদ্দেশ্ত । তিনি এখানে বেদের প্রামাণ্য-সাধক কোন হেতু বলেন নাই। তিনি এই স্থত্তে কর্ম্মকর্তুসাধন-বৈগুণ।কে ফলাভাবের প্রযোজকরূপে উনেশ করিয়া, ফলাভাব যে বিধিবাক্যের মিখ্যান্তের ব্যক্তিচারী, স্মতরাং উহা মিথ্যান্তের, সাধক না হওরার বিধিবাকে। মিথ্যান্থ অসিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন।

অবৈদিক সম্প্রানার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন দে, যেখানে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি মজ্জের ফল হয় না, সেখানে তাহা কর্মা, কর্জা ও সাধনের বৈগুণা-প্রযুক্ত, অথবা বৈদিক বিধিবাক্যের মিখ্যাদ্ধ-প্রযুক্ত, ইহা কিরুপে বুঝিব ? আমরা বলিব, ঐ সকল বৈদিক বিধিবাক্য মিখ্যা বলিয়াই সেখানে ফল হয় না। কাকতালীয় স্থায়ে কোন স্থলে ফল দেখা য়য়। উদ্দ্যোতকর এই কথার উল্লেখ করিয়া, এতছত্তরে বলিয়াছেন দে, পুত্রেষ্টি-মজ্জকারীয় ফলাভাব মে কর্মা, কর্জা ও সাধনের বৈগুণা-প্রযুক্তই নঙ্গে, তাহাই বা কিরুপে বুঝিব ? আমরা বলিব, বৈদিক বিধিবাক্য মিখ্যা নহে, কর্মাদির বৈগুণাবশত্তাই স্থলবিশেষে ফল হয় না। কেবল পুত্রেষ্টি-মজ্জই পুত্রজনের কারণ নহে। কোর স্থলে পুত্রেষ্টি-মজ্জর ফল না হইলে পুত্রজনের সমস্ক কারণ সেখানে নাই, কোন কারণবিশেষের অভাবেই পুত্র জন্ম নাই, ইহাই বুঝা য়য়। যদি বল, বেদবাক্যের মিধ্যাত্বশত্তাও মধন ক্লাভাবের উপশত্তি হয়, তথন কর্মাদির বৈগুণাবশত্তাই যে সেখানে পুত্র জন্মে নাই, ইহাই বুঝা বায়। যদি বল, বেদবাক্যের মিধ্যাত্বশত্তাও মধন ক্লাভাবের উপশত্তি হয়, তথন কর্মাদির বৈগুণাবশত্তাই যে সেখানে পুত্র জন্মে নাই, ইহাই

কিরশে নিশ্চয় করা বার ? হতরাং উহা সন্দিয় । এতহন্তরে উল্যোতকর বলিরাছেন বে, তাহা विनिद्दन छोमांव निषास्त्रशनि रत्र। कांत्रन, शृत्वं विनित्रोह्, दिन मिथा विनित्रो स्थानन, धनन ৰ্ম্বনিতেছ, বেদের মিখ্যাত্ব শূন্দেহে তাহার প্রামাণ্য সন্দিশ্ব। স্বতরাং পূর্ব্বকথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। विषि वन, धरे मत्मर উভद्र भक्तरे ममान। भूत्विष्ट मत्कद्र कम ना रुखा कि कमीपित देव विष् ৰশতঃ, অথবা বেদের অপ্রামাণ্যবশতঃ, ইছা উভয় পক্ষেই সন্দিয়। কর্মাদির বৈগুণ্যবশতঃই বে পুজেষি বজের কল হয় না, ইহা নিশ্চর করিবার উপায় কি আছে ? এতহত্তরে উন্মোতকর ৰ্শিয়াছেন যে, আমি বেদবাক্য প্ৰমাণ, কি অপ্ৰমাণ, তাহা সাধন ক্সিতেছি না। তুমি বেদবাক্য অপ্রমান, ইহা সাধন করিভেছ, ভাহাতে আমি ভোমার হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া, উহা বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য-সাধক হয় না, ইহাই বলিতেছি। তুমি যদি ভোমার গৃহীত মিখ্যাত হেতুকে বেদবাকো मिन्द रिना चौकांत्र कर, जारा रहेलाल जेहा ज्ञामाना-माधक रहेरव ना । कांत्रन, मिन्द रहेसू বাৰাশ্যক হয় না, উহাও সন্দিশ্বাসিদ্ধ বলিয়া হেখাভাস। প্রমাণান্তরের বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে, তাহাতে প্রামাণ্য সন্দেহও হইতে পারে না। সে প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইবে উক্ষোতকর পূর্বপক ব্যাখ্যার অনৃতত্ত্ব ও অপ্রামাণ্যের ভেদ ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে আবার বলিরাছেন বে, বস্ততঃ অনৃতত্ব ও অপ্রামাণ্য একই পদার্থ। স্কুতরাং অপ্রামাণ্যের অনুসানে অনুভম্ব হেতুও হইতে পারে না। কারণ, বাহা প্রতিজ্ঞার্থ বা সাখ্য, ভাহাই হেতু হয় না। ভাকু নশ্বীকার জয়ন্ত ভট্টও পূর্বোক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, কারীরী वक क्यांविक अञ्चान्निक रहेरन वक्क ममाश्चित शर्ताहे तृष्टिकन स्था यात्र। श्रुकांकि क्ले खेरिक क्हेरनक ভাহা পুরেটি প্রভৃতি বজ্ঞ-সমাপ্তির পরেই হইডে পারে না। আকাশ হইডে বেমন বৃষ্টি প্রভিত্ ইয় তজুপ যক্ত-সমাপ্তির পরেই পুত্র পতিত হইতে পারে না। কারণ, তাহা ত্রীপুরুষ সংযোগাদি কারণান্তর-সাপেক। "চিত্রা" বাগ করিলে পশুলাভ হয়, "সাংগ্রহণী" বাগ ক্রিক শাৰণাভ হর। এই পণ্ড প্রাভৃতি হল প্রতিগ্রহাদির দারা কোন ব্যক্তির বাগ-সমাপ্তির পরেও দেশা বার। জরত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন বে, "আমার পিতানহই আন কামনার 'সাংগ্রহণী' নামক বজ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বজ্ঞ-সমান্তির পরেই সৌরমূলক' নামক প্রাম লাভ করেন।" জয়ত ভট্ট ইহাও বলিয়াছেন বে, বেখানে বখাবিধি विक अब्बिक स्ट्रेंसिक गूंब क गल क्षेत्रिक कम (देश) बाब ना, कामाबदबक दिशादन वक्षानि कर्यंत्र 📆 हत्र नारे, भारत कान थाकन इत्रमृष्टेक्टिनस्टक व्यक्तिकत्राण वृत्तिक इहेटव । महर्वि গোড়ম "কর্ম-কর্তুসাধন-বৈশুণা" শক্ষাট উপলক্ষণের অন্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহার ৰীয়া আজন মুরদৃষ্টবিশেষও বৃবিতে হইবে। কারণ, ভাহাও অনেক মূলে ক্যাভাবের द्धारांक्क हत्र। कर्क, कर्का ७ माध्यत्र देवखना ना बाकिरमध कर्माखत्रव्यक्तिक्वनेषः क्ल क्रिय এ কথা তাৎগৰ্যটীকাকারও বলিয়াছেন। ৫৮।

। অত্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ ॥৫৯॥১২০॥

অনুবাদ। (উত্তর) [হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোৰ নাই] সেহেতু শ্বীকার করিয়া কালভেদ করিলে অর্থাৎ অগ্ন্যাধানকালে উদিতাদি কোন কালবিশ্বের শ্বীকার করিয়া, তদ্ভিন্ন কালে হোম করিলে দোষ বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। ন ব্যাঘাতো হবনে ইত্যনুবর্ত্ততে। যোহস্থাপগতং হবন-কালং ভিনন্তি ততোহগুত্র জুহোতি, তত্রায়মস্থাপগতকালভেদে দেখি উচ্যতে, ''খ্যাবোহস্থাহুতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি''। তদিদং বিধিল্রেষে নিন্দাবচনমিতি।

অমুবাদ। হবনে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উদিতাদি কালে হোমবিধারক বেদবাকো ব্যাঘাত নাই, ইহা অমুবৃত্ত হইতেছে, অর্থাৎ প্রকৃরণামুসারে তাহা এখানে মহবির বক্তব্য বুবিতে হইবে। (সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন) বে ব্যক্তি স্বীকৃত হোমকালকে ভেদ করে, তাহা হইতে ভিন্ন কালে হোম করে, সেই স্বীকৃত কালভেদে অর্থাৎ ঐরুপ স্থলে এই দোব বলা হইয়াছে, —"বে ব্যক্তি উদিত কালে হোম করে, 'শ্যাব' ইহার স্বাহতি ভোজন করে"। সেই ইহা বিধিত্রংশ হইলে নিন্দাক্তন।

টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্থত্তে বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে বে ব্যাঘাত-দোষকে দিতীয় হেতুরপে উল্লেখ করিয়াছেন, এই স্থত্তে ঐ হেতৃর অসিদ্ধতা সমর্থন করিয়া, ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "ন ব্যাঘাতো হবনে" এই ভ্যার পূর্ব করিয়া স্থার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বস্থত্ত হইতে "নঞ্ছ" শব্দের অমূবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রোক্ত আছে। তাহার পরে বোগ্যতা ও তাৎপর্যান্ত্বসারে "ব্যাঘাতো হবনে" এই কথার বোগও মহর্ষির অভিপ্রোক্ত বৃশ্বা বার। তাই ভাষ্যকার "ন ব্যাঘাতো হবনে" এই পর্যান্ত বাক্যকেই অমূবৃত্ত বিদ্যাছেন।

মহর্ষির কথা এই দে, উদিতাদি কাল্ডরে হোমবিধায়ক বেদবাকো ন্যাবাভ বা বিরোধ নাই।
কারণ, অগ্যাধানকালে যে ব্যক্তি উদিতকালেই হোম করিবে বলিয়া সংকর করিরাছে, কেই ব্যক্তি
ঐ বীক্ত কালকে ভাগে করিয়া, অমুদিত কাল বা সময়াধুস্বিত কালে হোমের সংকর করিয়া, ঐ
শীক্ষত কাল পরিভাগিশুর্বক উদিতাদি কালান্তরে হোম করিলে, বেদে ভাহারই দোব বলা
হইয়াছে। বেদের ঐ নিন্দার্থবাদের ঘারা বুবা যায়, "উদিতে হোভবাং" ইভাাদি বিধিবাক্যজ্ঞরের
ঘারা কর্মজ্ঞরে বিভিন্ন ব্যক্তির অগ্নিহোত্ত হোমে উদিতাদি কাল্ডরের বিধান হইয়াছে। সক্ষ
ব্যক্তিই ঐ কাল্ডরেই হোম করিবেন, ইহা ঐ বিধিবাক্যের ভাৎপর্যা নহে। ঐ কাল্ডরের মধ্যে
ইচ্ছামুসারে যে কোন কালে হোম করিলেই অগ্নিহোত্ত হোম সিদ্ধ ইইবে। কিন্ধ বিনি যে ক্যুক্তি

হোষের সংকর করিকেন, তাঁহার পকে সেই কালই বিহিত হইরাছে। স্নভরাং স্বীকৃত কাল ভ্যাপ क्रिका, कानास्टर, रहाम क्रिया विशिव्यः हरेरा- मरेक्न स्टबरे से निमार्थवान वना रहेबारह । ফল কথা, "উদিতে হোতবাং" ইত্যাদি বিধিবাকো "বিকন্নই" বেদের অভিপ্রেত, স্নতরাং বিরোধের কারণ নাই। বেদাদি শাজ্রে বহু স্থলে এক্লপ বিকল্প আছে। সংহিতাকার মহর্ষিগণও এই বিকরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ মন্থও শ্রুতিহৈধ স্থলে বিকরের কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত °উদিতে হোতবাং" ইত্যাদি শ্রুন্তিকে উদাহরণক্সপে উল্লেখ করিরাছেন।' মস্ক বে শ্রুন্তি, স্থৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টিকে (২০১২) ধর্মের জ্ঞাপকরণে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকার বিকর স্থলেই আত্মভুষ্টি অমুসারে যে কোন করের গ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহাই মহুর অভিপ্রেত। ইহা মীমাংসাচার্য্যগদেরই ক্রিড সিদ্ধান্ত নহে; বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকার মহর্বিই ঐরূপ সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন। মূলকথা, উদিতাদি কালত্ত্ত্তের মধ্যে যে কালে বাঁহার কোম করিবার ইচ্ছা, ডিনি দেই কালেই ঐ হোম করিবেন। কিন্তু অগ্ন্যাধানকালে তাঁহার স্বীক্লত কালবিশেষ ত্যাগ করিয়া কালান্তরে হোম করিবেন না, ইহাই বেদের ভাৎপর্য্য। স্থতরাৎ পূর্বোক্ত হোমবিধারক বেদ-ৰাক্যে কোন ব্যাৰাত বা বিরোধ নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী অজ্ঞতা-নিবন্ধন বেদার্থ না বুৰিন্তাই ব্যাঘাতরূপ হেতুর দ্বারা ঐ বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করেন। বস্তুতঃ ঐ বেদবাক্যে তাঁহার উল্লিখিত ব্যাঘাতরূপ হেতু অসিদ্ধ; স্থতরাং উহা হেছাভাস, উহার দারা ঐ বেদের অপ্রামণ্য সিত্ত করা অসম্ভব ৷ ১৯ ৷

### সূত্র। অনুবাদোপপত্তেশ্চ ॥৬০॥১২১॥

অনুবাদ। (উত্তর) [ এবং অভ্যাসবিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোব নাই ] বেহেতু অনুবাদের ( সপ্রয়োজন অভ্যাসের ) উপপত্তি আছে।

ভাষ্য। পুনক্লজনোযোহভাসে নেতি প্রকৃতং। অনর্থকোহভাসঃ
পুনক্লজঃ। অর্থনানভাসোহসুবাদঃ। যোহয়মভাসে প্রিঃ প্রথমানম্বাহ
ক্রিক্রভমা শনিতানুবাদ উপপদ্যতেহর্থবন্থাৎ। ত্রির্বকনেন হি প্রথমোতময়োঃ পঞ্চদশন্তং সামিধেনীনাং ভবতি। তথাচ মস্ত্রাভিবাদঃ—'হিদমহং
ভাত্বাং পঞ্চদশাবরেণ বাগ্ বজ্রেণাপবাধে যোহস্মান্ মেষ্টি যঞ্চ বয়ং দিস্ম'
ইতি পঞ্চদশসামিধেনীর্বজ্রমস্ত্রোহভিবদতি, তদভাসমন্তরেণ ন স্থাদিতি।

১। প্রতিবৈশ্বর বল তাৎ তক্র ধর্মাবৃত্তী স্বতৌ।
উভাবণি হি তৌ কর্মে সমাজ্যকৌ মনীবিভি:।
উন্তরেক্তিকে ক্রব সময়াব্যবিতে তথা ইত্যাদি।—২৪১৪।১৫

ক্ষুবাদ। অভ্যাসে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সামিধেনীবিশেবের অভ্যাস বা পুনরক্ষারণিবিশ্বর বিদ্যারক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষ নাই, ইহা প্রকৃত (প্রকরণারক্ষ)। আর্থাই প্রকরণামুসারে এখানে উহা সূত্রকারের বক্তব্য বলিয়া বুরা যার। নিশুরোজন অভ্যাস পুনরুক্ত। সপ্রয়োজন অভ্যাস অমুবাদ। "প্রথমাকে ভিনবার অমুবচন করিবে", এই যে অভ্যাস, ইহা সপ্রয়োজনস্ববশতঃ অমুবাদ উপপন্ন হয়। বেহেতু প্রথমা ও উত্তমার ভিনবার পাঠের ছারা সামিধেনীর পঞ্চদশহ হয়। মন্ত্রসংবাদও সেইরূপ আছে। (সে কিরুপ্রায়া সামিধেনীর পঞ্চদশহ হয়। মন্ত্রসংবাদও সেইরূপ আছে। (সে কিরুপ্রায়া বলিতেছেন) "আমি আত্ব্যকে" (শক্রকে) পঞ্চদশাবর বাগ্ বজ্রের ছারা এই পীড়ন করিতেছি, যে আমাদিগকে ছেব করে, আমরাও বাহাকে ছেব করি", এই বজ্রমন্ত্র পঞ্চদশ সামিধেনী বলিতেছেন, অর্থাৎ এ মন্ত্রের ছারাও সেই যুক্তে পঞ্চদশ সামিধেনীর প্রয়োগ বুবা যাইতেছে। তাহা অর্থাৎ বেদোক্ত একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশহ অভ্যাস ব্যতীত অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথমা ও উত্তমার ভিনবার পাঠ ব্যতীত ইইতে পারে না।

টিপ্লনী। মহর্ষি "ন কর্ম-কর্জ্-সাধনবৈশুণ্যাৎ" ইত্যাদি তিন স্ত্রের দারা বধাক্রমে পূর্বোক্ত অনুক্রণোব প্রভৃতি হেতুজরের অসিদ্ধতা সমর্থন করার প্রোষ্টবিধারক বেদবাক্যে অনুক্রপ্রোর নাই, এবং অগ্নিহোত্ত হোমবিধারক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোষ নাই এবং "সামিধেনী" মন্ত্রবিশেবের পুলরার্ভিবিধারক বেদবাক্যে প্রকল্জ-দোষ নাই, ইহাই বথাক্রমে মহর্ষিস্ত্রোক্ত হেতুলরের সাধ্য বুঝা বার। তাই ভাষ্যকার স্ত্রোর্থ বর্ণন করিতে প্রথমে এরপ সাধ্যবোধক বাজ্যের পুরুষ করিরা, মহর্ষির সাধ্য বুঝাইরাছেন। এই স্ত্রভাষ্যে "পুনকক্ত-দোধোহভাসে ন" এই

১। বাদ্ সগত্তে হাচাচনং—এই পাণিনিপ্রান্ত্রসারে আড় শব্দের পরে "বান্" প্রভাৱে এই আড়বা প্রান্তীনিপার। আভার অপতা শক্র হইলে, সেই অর্থে আড় শব্দের পরে রান্ প্রভাৱ হয়। "আড়বান্ আড়নারটা প্রাক্তিপ্রভাৱনসমূল্যনে শত্রো বাত্যে। আড়বাং শব্দেঃ ।—সিভাজ-কোমুলা। আড়বাপতাং বিশিক্তরণা আড়বাপতাং বিজ্ঞানিতা ইতার্থঃ — তত্ববাহিনী। শতপথ রাক্তরণের ভাবো (এই পৃষ্ঠা) সারণাচার্যতি নিধিয়াকের, "বান্ সগত্তে" ইতি স্থতে আড়বাঃ শব্দঃ। ইংনহং ইতাাদি বব্দে গাঞ্চলাবরেশ এইরপ গাঠি বহু পুত্তকে বেখা মার। বিভাল ভাবাপ্তকে "পঞ্চলাবেশ" এইরপ গাঠ আছে। অবত ভটের ভারবন্ধারীতে এবং ভাংগ্রাম্থিতা আছেও শাক্তবাহেনশ এইরপ গাঠ বেখা বার। বভতঃ "গঞ্চলাকরেশ" এইরপ গাঠই প্রকৃত। বেদে আবত ভাবেক সানিবেনী বন্ধ ও ভাহার গাঠের বিবান আছে। উহাকে বাগ বন্ধ ও বন্ধন্ম বন্ধা হইরাছে। বে বন্ধনার প্রকৃতি সর্বান্তি বিবান আহে। উহাকে বাগ বন্ধ ও বন্ধনার বন্ধা ইইরাছে। বা বন্ধনার প্রকৃতি সর্বান্তি বী বন্ধনি বালি। এ বন্ধনায় কর্মের বিবান শতপথ বালনে বেখা বালি।

**40 7.** 

### ৰহিন্তারন ভাষ্য

જ€

ৰাক্যের পূরণ করিয়া ভাব্যকার বলিরাছেন, ইহা "প্রকরণনত্ত্ব" অর্থাৎ প্রকরণ জ্ঞানের বারাই ঐ সাধ্যই এখানে মহর্বির বিবক্ষিত বুরা বার। ভাব্যকার মহর্বির প্রথমোক্ত পূর্বপক্ষস্ত্ত্র ইইতে "পূনকক্রনোব শক্ষ" এবং সেই স্থত্তে মহর্বির বৃদ্ধিস্থ "অভ্যাস"শক্ষ এবং প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তস্ত্র হইতে "নঞ্জ" শক্ষ গ্রহণ করিয়াই এখানে প্রক্রপ বাক্যের পূরণ করিয়াছেন এবং ইহার পূর্বস্থত্তেও প্রক্রপে শক্ষ গ্রহণ করিয়াই "ন ব্যাঘাতো হবনে" এইরূপ বাক্যের পূরণ করিয়ার সেবানে ঐ বাক্যকে অমুবৃত্ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

মুহর্বির কথা এই বে, অভ্যাস-বিধারক বেদবাক্যে পুনকক-দোৰ নাই, উহা অসিছ। স্বারক নিপ্রবিদ্ধন অভ্যাসকেই "পুনক্ত" বলে, তাহাই দোষ। সপ্রবোদ্ধন অভ্যাসের নাম "অমুবাদ" উহা আৰম্ভক বলিয়া দোৰ নহে। প্ৰয়োজনবশতঃ পুনক্ষক্তি কৰ্ত্তব্য হইলে, তাহা দোৰ হইতে পাৰে র্মা। বেদে বে সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইরাছে বেদোক ঐ অভ্যাদ "অমুবাদ"। কারণ, উহার প্রয়োজন আছে, স্মৃতরাং উহা পুনক্তক-দোব নহে। ভাষাকার ঐ অভ্যাদের প্রয়োজন বুঝাইতে বাহা বলিয়াছেন, তাহার গৃচ ভাৎপর্য্য এই বে অকাদশটি সামিধেনীই বেদে পঠিত হইয়াছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।৫।২ দ্রস্টব্য )। কিন্ত দর্শ 🕸 পূর্ণমাস বাগে পঞ্চদশ সামিধেনী পাঠের কথাও বেদে আছে'। বেদে বে "ইদমহং ল্রাভ্বাং" ইত্যাদি মত্রের বারা ঘেষ্যকে শ্বরশপূর্বক পারের অঙ্গুর্গদরের বারা ভূমিতে পীড়নের বিধি আছে; ঐ মত্রের ্ৰারাও ( বাহাকে বজ্ৰমন্ত্ৰ বলা হইয়াছে ) পঞ্চদশ সামিধেনী থাঠের বিধি বুৱা যায়। কিন্তু একার্যশ সানিবেনী পঞ্চদশ হইতে পারে না, তাই "ত্তিঃ প্রথমানবাহ ত্তিকভ্যাং" এই বাক্টের হারা 🕏 একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইয়াই কারণ, প্রদ্নপ অভ্যাস ব্যতীত একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশন্ব সম্ভব হয় না। প্রদ্নপ অভ্যানের ৰিখান করার একাদশ সামিধেনীর মধ্যে নমটিয় নর বার গাঠ ও প্রথমা ও উত্তমা, এই ফুইটির তিনবার করিয়া ছরবার পার্চে ঐ সামিধেনীর পঞ্চদশত হইতে পারে। কল কথা, বেদে বক্ত বিশেৰের ফল সিদ্ধির জস্ত একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমটি ও শেষ্টিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধান করিয়া বে পঞ্চদশ সংখ্যা পূরদের ব্যবস্থা করা হইরাছে, তাহাতে পুনক্ষক দোৰ হইতে পারে नी। रहाछा द्वरमत्र व्यारम्पर्ट अकोमन गामिरमनीत मर्या व्यथमा ७ উত्তमारक छिनवार शांठ क्रियम् ন্তেও ভাষার বজের ফললাভ হইবে না। হতরাং ঐ পুনরাবৃতি নির্বক পুনক্তি নতে। भूनिमीबारमानर्गतन मर्थि टेकमिनिए अच्छात्मत वात्रारे मामित्यनी मत्त्रत्व मरक्षाभूत्रव मिस्रीक

শ্ৰকাৰণাৰাহ" ইত্যাদি শতগৰ। "স বৈ জিঃ প্ৰধানবাহ ত্ৰিন্তনাং" ইত্যাদি শতপৰ। "তাঃ প্ৰধানবাহি ত্ৰিন্তনাং" ইত্যাদি শতপৰ। "তাঃ প্ৰধানবাহি কৰিবলৈ সামিকেল শতিক কৰিবলৈ কৰিবলৈ সামিকেল কৰিবলৈ কৰ

ৰবিনাছন'। মূলকথা, অজ্ঞাসবিধায়ক পূৰ্ব্বোক্ত বেদবাকো পূনকক-দৌৰ নাই। স্কুড্মাই উহা অসিদ্ধ ৰণিয়া হেদ্বাজাস। উহায় বারা পূৰ্ব্বোক্ত বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করা অসম্ভব চিতা

## সূত্র। বাক্যবিভাগস্থ চার্থগ্রহণাৎ ॥৬১॥১২২॥

অমুবাদ। পরস্তু বাক্যবিভাগের অর্ধগ্রহণ প্রযুক্ত অর্ধাৎ লৌকিক বাক্যের স্থায় বিভক্ত বেদবাক্যের অর্থ জ্ঞান হয় বলিয়া ( বেদ প্রমাণ )।

ভাষ্য। প্রমাণং শব্দো যথা লোকে।

অমুবাদ। শব্দ অর্থাৎ বেদরপ শব্দ প্রমাণ, বেমন লোকে,—[ অর্থাৎ লোকিক বাক্য বেমন বিভাগ প্রযুক্ত বিভিন্নরপ অর্থবোধক হওরার প্রমাণ, ভক্রপ বেদবাক্যও বিভাগপ্রযুক্ত বিভিন্নরপ অর্থবোধক বলিরা প্রমাণ হইতে পারে।

টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন স্থন্তের ঘারা বেদের অপ্রামাণ্য সাধনে পরিগৃহীত হেতুক্তরের উদ্ধার করিরা অর্থাৎ ঐ হেতুক্তরের অসিদ্ধতা সাধন করিরা, বেদ অপ্রমাণ হইতে পারে না, ইহা বুরাইরা, এখন এই স্ত্তের ধারা বেদের প্রামাণ্য সন্তাবনার হেতু বলিরাছেন। করিব, কেবল বেদের অপ্রামাণ্য পক্ষের হেতু বগুল করিলেই তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হর না; বেদের প্রামাণ্য পক্ষেও হেতু বলা আবশুক। কিন্তু বে পক্ষ সন্তাবিতই নহে, তাহা হেতুর ঘারা সিদ্ধ করা বার না। এ জন্ম মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য সাধন করিতে প্রথমে উহা যে সন্তাবিত, তাহাই এই স্ত্তের ঘারা সমর্থন করিরাছেন। মহর্ষির কথা এই বে, বেদ প্রমাণ হইতে পারে। কারণ, লোকিক বাক্যের ক্রার বেদবাক্যেরও বিভাগ দেখা বার। বেমন লোকিক বাক্যগুলি নানাবিধ বিভাগপ্রযুক্ত নানারণ অর্থবিধক হইরা প্রমাণ হইতেছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য অন্থীকার করা বার না, তাহা হইলে লোক্যাত্রাই উচ্ছেদ হয়, তত্রপ বেদবাক্যগুলিও নানাবিধ বিভাগ প্রযুক্ত নানারণ করিবারেই উচ্ছেদ হয়, তত্রপ বেদবাক্যগুলিও নানাবিধ বিভাগ প্রযুক্ত নানারণ করিবারের উব্দেশ করিত্রেছে বলিরা লোকিক বাক্যের স্থার বেদবাক্যগুল প্রমাণ হইতে পারে। ভাষাকার মহর্ষি-স্তত্ত্রের পরে প্রমাণং শব্দো বথা লোকে" এই বাক্যের পূরণ করিরা স্তত্ত্বলারের বন্ধবন্ধ বক্তব্য ব্যাখা করিবাছেন। স্ত্রবাক্যের সহিত ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের বোজনা করিরা, স্ত্রার্থ বৃবিত্তে হইবে। উদ্যোতকর স্ত্তবারোক্ত হেতুকে "অর্থবিভাগ" বলিরা প্রহণ করিরাছেন। বাক্যের

১। "অভ্যাসেন তু সংখ্যাপ্রণং সাকিবেনীবভাাসপ্রকৃতিহাৎ" ।—পূর্বানীনাংসাদর্শন, ১০ব আঃ, ৫ন পাদ, ৭৭ পুরা প্রকৃতি অভ্যাসেন সংখ্যা প্রিতা। বিঃ প্রধানবাহ বিক্রন্তনারিতি। কবং ? প্রকৃত্ব সাকিবেছ ইতি ক্রতিঃ। ক্রানাভাঃ। তরাভ্যাসেনাকরেন বা সংখ্যারাং প্রবিত্যারাং অভ্যাস উক্ত, বিঃ প্রথমানবাহ বিক্রবর্মানিতি। অনেন নিয়নেন প্রথমোরসরোরভাগেঃ কর্তব্য ইতি। বাবংকুবেরারভাগে কির্মাণে প্রকৃত্বদ্বান্তাগে ক্রিক্রনালে প্রকৃত্বদ্বান্ত্যাপ্ত ভাবংকুবেরারভাগেই ক্রিক্রের্মানিত বিক্রনালে প্রকৃত্বদ্বান্ত্যাপ্ত ভাবংকুবেরারভাগেই ক্রিক্রের্মান্ত্রাক্রিক্রান্তনার বিজ্ঞান ক্রিক্রের্মান্তনার।

বিভাগ থাকিলে আহার অর্থেরও বিভাগ থাকিবে। বাক্য নানাবিধ বলিরা তাহার অর্থণ তদমুদারে নানাবিধ। স্নতরাং উদ্যোতকর স্থাকারোক্ত হেতৃকে অর্থবিভাগ বলিরাই প্রহণ করিরা ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, মন্বাদি বাক্যের ভার অর্থবিভাগ থাকার বেদবাক্য প্রমাণ। মন্বাদি বাক্যে বেদন অর্থবিভাগ থাকার ভাহার প্রামাণ্য আছে, তজ্ঞপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকার ভাহার প্রামাণ্য আছে

রুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, মহর্ষি এই স্থুত্তের দ্বারা আঁহার পূর্বাস্থ্যতাক অমুবাদের সার্থকত্ব লোকসিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন। শিষ্টপণ বাক্যবিভাগের অর্থাৎ অমুবাদেরকাপে বিভক্ত বাক্যের অর্থাহণ অর্থাৎ প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, স্পত্তরাং উহার সার্থকত্ব লোকসিদ্ধ, ইহাই স্থ্যার্থ। বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যায় মহর্ষির পরবর্ত্তী স্থান্তর স্থান্তর ব্রা ধার না। পরস্ক মহর্ষি ইহার পরে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া অমুবাদের সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থত্তে তিনি অমুবাদের সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থত্তে তিনি অমুবাদের সার্থকত্ব সমন্তর করিবেন। অ্বাগাণ প্রদিধানপূর্বক মহর্ষির তাৎপর্য্য চিম্বা করিবেন। ভাষাকার প্রভৃতির তাৎপর্য্য পরে পরিক্ষ্ণ ট হইবে ॥ ৬১ ॥

ভাষ্য। বিভাগশ্চ ত্রাহ্মণবাক্যানাং ত্রিবিধঃ—

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ-বাক্যগুলির বিভাগ ত্রিবিধ। অর্থাৎ "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ"-রূপ বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভাগ তিন প্রকার।

# युज । विश्वर्थवाना ज्वानवह निविद्यां गांध ॥७२॥১२७॥

অনুবাদ। বেহেতু (ত্রাহ্মণবাক্যগুলির) বিধিবচন, অর্থবাদ-বচন ও অনুবাদ-কনরূপে বিভাগ আছে।

ভাষ্য। ত্রিধা খলু ত্রাহ্মণবাক্যানি বিনিযুক্তানি, বিধিবচনানি, অর্থবাদ-বচনানি, অনুবাদবচনানীতি।

অমুবাদ। ত্ৰান্মণবাক্যগুলি তিন প্ৰকারেই বিভক্ত,—(>) বিধিবাক্য, (২) আৰ্থ-বাদবাক্য, (৩) অমুবাদবাক্য।

চিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বাস্থতে যে ৰাক্যবিভাগের কথা বলিয়াছেন, ভাহা বেদবাক্যের বিভাগই

১। সমস্তানি বা বেদবাক্যানি পক্ষীকৃত্যাভিবীয়তে "প্ৰমাণং" বেদবাক্যানি অৰ্থবিভাগবন্ধাৎ ম্বাবিদ্যাক্যৰ ।
বৰা ম্বাবিদ্যাক্তৰ্বিভাগবন্ধি, অৰ্থবিভাগৰণে সভি প্ৰামাণ্যং, ভবাচ বেদবাক্যান্তৰ্বিভাগবন্ধি ওল্লাং প্ৰমাণনিভি।
—ভাষবাৰ্তিক।

ৰুকা বাৰ । কাৰণ, বেদবাক্টে এখানে প্ৰকৃত। এই প্ৰক্ৰণে বেদেৰ প্ৰামাণ্য পৰীক্ষাই নহাঁৰ ক্ষিমাছেন। বেদবাক্যের বিভাগ আছে বলিলে, সে বিভাগ কিরুপ, ইহা ক্ষিত্রান্ত হয়; স্থভরাং তাহা বলিতে হয়, তাহা না বলিলে পূর্বস্থেতের কথাও সমর্থিত হয় না। এ জন্ম মহর্ষি র্থ্ছ স্বজের দারা বলিরাছেন যে, যেহেতু বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অনুবাদবাক্যরূপে বিভাগ আছে **অভ**এৰ ব্রাহ্মণ-বাক্যের বিভাগ তিন প্রকার। ভাষ্যকার প্রথমে "বিভাগশ্চ" ইত্যাদি স<del>্মর্ভের</del> ষারা মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, স্থান্তের অবভারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের 🍇 সন্দর্ভের সহিত স্বজের বোজনা করিয়া স্থ্রার্থ বুরিতে হইবে। বেদের মন্ত্রভাগের স্থান্তে ক্লপ বিভাগ নাই, এ জন্ম বান্ধণভাগের ত্রিবিধ বিভাগই স্তরকার বলিরাছেন, ব্রিভে হইবে। ভাই ভাষ্যকারও যোগ্যতানুদারে মহর্ষির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া আক্ষণ-বাক্যের ত্রিবিধ বিভাগই স্থার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি বেদবাক্যের বিভাগ দেবাইতে ব্রান্ধণভাগেরই বিভার দেশাইরাছেন কেন ? মন্ত্রভাগের কোনরূপ বিভাগ না দেশাইবার কারণ কি ? এইরূপ শ্রে ্ছইতে পারে। এতহত্তরে বক্তব্য এই বে, মহর্ষি পূর্ব্বস্থতে লৌকিক বাক্যের স্তায় কোবাক্যের বিভাগই বলিয়াছেন। বেদবাক্যে লৌকিক বাক্যের সাম্য প্রদর্শন করিয়া, লৌকিক বাক্যের স্তাম বেদবাকোরও প্রামাণ্য আছে, ইহা বলাই পূর্বস্থে মহর্ষির অভিপ্রেভ। ভাষ্যকারও মহর্ষির ঞ্জিপ তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বভরাং লৌকিক বাক্য বেমন বিধি, স্বর্থবাদ ও সমুবাদ্য এই তিম প্রকার, বেদবাক্যও ঐরপ তিন প্রকার, ইহা বলিতে ত্রাহ্মণভাগেরই ঐরপ প্রকার-ভেদ বলিতে হইয়াছে। মন্ত্রভাগের ঐরূপ প্রকারভেদ নাই। অস্তর্রুপ প্রকারভেদ থাকিলেও লৌকিক বাক্যে দেইরূপ প্রকারভদ নাই। স্থতরাং মহর্ষি লৌকিক বাক্যের স্তায় বেদবাক্যের প্রকারতেদ দেখাইতে ব্রাহ্মণভাগেরই ঐক্নপ প্রকারভেদ দেখাইরাছেন। বেদের সমস্ত প্রকার-ভেদ বর্ণন করা এথানে অনাবশ্রক ; মহর্বির তাহা উদ্দেশ্রও নহে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে নোকিক বাক্যের স্তার বেদবাক্যের বিজ্ঞান প্রদর্শনই এখানে তাঁহার উদ্দেশ্ত প্রবং পূর্বস্থে প্রেক্ত ৰজন্ম সৰ্বনে ভাহাই আবস্তুক।

সমগ্র বেদ "মত্র" ও "ব্রাহ্মণ" নামে ছই ভাগে বিভক্ত। মত্র ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন বেদ নাই। মহর্ষি আগন্তমও "মত্রব্রাহ্মণরোর্কেদনামধেরং" এই স্ব্রের দ্বারা তাহাই বিদ্যাহ্দেন। বেদের মন্ত্রভাগ ত্রিবিধ—(১) খাক্, (২) বজুঃ, (০) সাম। পাদবদ্ধ গার্ন্ত্র্যাদি ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রখণি শক্। পীতিবিশিষ্ট মত্রগুলি সাম। এই উভর হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বেগুলি ছন্দো-বিশিষ্ট ও গীতিবিশিষ্ট নহে, এমন মন্ত্রগুলি বজুঃ'। কর্মকাগুরুপ বেদের যক্তই মুখ্য প্রতিপাদ্য। পুর্ব্বোক্ত মত্রান্থক ত্রিবিধ বেদেরই যক্তে প্রশ্নোগ ব্যবস্থিত। ঐ ত্রিবিধ বেদকে অবলম্বন করিরাই বক্ত প্রতিষ্ঠিত, এ জন্ত উহার নাম "ত্রন্থী"। অবর্দ্ম বেদের যক্তে ব্যবহার না থাকার তাহা "ত্রন্থীর"। মধ্যে পরিস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিরা অথক্ষ-বেদ বেদই নহে, ইহা শান্ত্রকারদিগ্রের

<sup>ি</sup> ১। ডেবাসুস্ব্রবিদ্দেন পাছব্যবহা। সীভিযুসামাবা। শেবে বজুং শুক্ষঃ। পূর্বকীনাংসাক্ষর। ২র জহুঃ ১ম পাছ। ৩০। ৩০। ৩৭॥

#### বাৎস্থায়ৰ ভাষা

**দিস্কান্ত নহে**। **খাকৃ**, বজুঃ, সাম ও অথবর্ব, এই চারি বেদের সংহিতা অংশে বে সকল মন্ত্র আছে: তক্মধ্যে অথব্যবিদসংহিতার মন্ত্রগুলিও মন্ত্রাত্মক বেদ। তাহাকে গ্রহণ করিয়া বেদের মন্ত্রভার্গ চন্তর্বিধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের "এয়ী" নামের প্রতি নির্ভর করিয়া অথর্ব্ব বেদকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু ঐ মত বা যুক্তি তাঁহাদিগেরই উদ্ভাবিত নহে। প্রেশ উপাধারের পূর্ববর্ত্তী জয়স্তভট্ট ভারমঞ্চরীতে এরপ অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, কেহ বে অথর্ববেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, ইহ। বলিয়া বহু বিচারপূর্বক ঐ মতের ভ্রাক্ত প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। জয়স্তভট্ট শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রভৃতি প্রন্থে অধর্ক্ বেদের উলেও দেখাইয়াছেন<sup>3</sup>। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ-সনংকুষার-সংবাদে চতুর্থ বেদ ব্লিয়া অর্থব্ববেদের উল্লেখ দেখা বায়। বাজ্ঞবক্ষ্যসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনার চতুর্বেদের উল্লেখ হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের ভূমিকার দ্বিতীয় ও ভূতীয় পূষ্ঠা দ্রষ্টবা) জঃস্তভট্ট গোপথবান্ধণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অথর্কবেদের যজ্ঞেও উপযোগিক আছে। অথর্কবেদবিৎ পুরোহিতকে সোম্বাগে ব্রহ্মরূপে বরণ করার উপদেশ বেদে আছে 🕏 জয়স্তভট্ট শেষে ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, অথর্কবেদ ত্রন্নীবাহাও নহে, উহা "ত্রুয়ী"রূপ 😜 তিনি বলেন, অথর্কবেদে ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রই আছে। তিনি অথর্কবেদে কোন কোন মজনিশেষের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে, ইহা বলিয়া কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিকের ক্রথায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। মূলকথা, অথর্কবেদ চতুর্থ বেদ, জয়স্তভট্ট বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিরা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চারি বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক। ভৈত্তিরীয় সংহিতায় মন্ত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণও আছে। মন্ত্রাহ্মক বেদ ভিন্ন বেদের অবশিষ্ঠ অংশের নাম "ব্রাহ্মণ"। পূর্বমীমাংদা-দর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও "শেষে ব্রাহ্মণশন্ধঃ" ( ২ অঃ, ১ পাদ, ৩০ ) এই স্থত্তের ছারা তাহাই বলিয়াছেন। মন্ত্ৰদ্ৰষ্টা ঋষিগণ ষেগুলি মন্ত্ৰরূপে বিনিয়োগ বরিয়াছেন, দেইগুলিই মন্ত্ৰ এবং ধাহার ছারা সেই মন্ত্র-বিনিয়োগাদি জানা যায়, সেই অংশ আক্ষাণ। মন্ত্র ছারা যে যক্ত, যে সময়ে, যে কালে, যে উদ্দেশ্যে, ষেরূপে কর্ত্তব্য, ভাহার বিধিপদ্ধতি বাহ্মণভাগে বর্ণিত হইয়াছে ৷ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবল মন্ত্রভাগকেই বেদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে প্রথমে বেদমন্ত্রই প্রচলিত ছিল। পরে পুরোহিতগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ ও পরে আরণ্যক এবং দুর্রনেশ্রে উপনিষৎসমূহ রচনা করিয়াছেন, ঐগুলি বেদ নহে। মন্ত্রই বেদ; সেই মন্ত্রগুণিও তাঁহাদিপ্লের মতে ঈশ্বরবাক্য বা অপৌক্ষেয় বাক্য নহে। ভারতীয় পূর্বাচার্য্যগণ বেদ-বিষয়ে নানানিধ্ পূর্ব্পক্ষের অবতারণা করিয়া যেরূপে তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা

১। "অব তৃতীহেংহনীত্যুপক্রমস্তাখনেৰে পরিপ্লবাঝ্যানে সোহরমাধর্ববেশা বেদঃ"। ১৩ প্রকর্ব, ৩ প্রশান্তি । ৭ কভিকা। শতপ্ৰ। "বল্বেদো বজুর্বেদঃ সামবেদ আধর্বণকতুর্ব:।" ছান্দোপ্য উপনিবং, ৭ প্রপা। ৬ কভ্র। "ৰধৰ্কণাৰ স্বিদ্ধাং প্ৰতীচী।" তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণ, শেষ প্ৰপাঠক, ১০ অঃ। "দেবানাং যদথকা ক্লিয়দঃ" শত শং, ১১ প্রপা, ७ ताः। এবং ছান্দোপ্য উপনিবং। ৩। ৪। २। বৃহদারশ্যক २। ৪। ১০। তৈভিনীর २। ७। ১। क्षत्र २ । ४ । मूखक ३।३। ब्रह्नेसा ।

করিলে এবং নানা ভাগে বিভক্ত বেদবাকাগুলির পরস্পার সম্বন্ধ হৃদয়ক্ষম করিলে আধুনিক-দিগের সিদ্ধাঞ্জ অসার বা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। ভারমঞ্জরীকার **জয়স্তভ**ট্ট বেদ বিষয়ে নানাবিধ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার সমাধান করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্যে উপোদ্যাতপ্রকরণে মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাস্ত্রগুলির উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া বেদ-বিষয়ে নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস্থ তাহা পাঠ করিবেন। প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে যজে মন্ত্রের প্রয়োগ, সেই যজ্ঞ কিরপে করিতে হইবে, তাহার সমস্ত বিধিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ-ভাগে বর্ণিত, স্নতরাং ব্রাহ্মণ-ভাগ বাতীত ষচ্চ সম্পাদন অসম্ভব। যজাদি কর্মফলাত্মসারেই নানাবিধ স্থাষ্ট হইয়াছে। কর্মফণের বৈচিত্র্যবশতঃই স্থাষ্ট্রর বৈচিত্রা। স্মৃতরাং অনাদি কাল হইতেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অমুষ্ঠান চলিতেছে, ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। অতি প্রাচীন কালেও যে উত্তরকুরুতে নানা যজের অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহা পাশ্চাত্যগণ্ড এখন আর অস্বীকার করিতে পারেন না। স্থতরাং বেদের মন্ত্র-ভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের ষেরূপ সম্বন্ধ, ভাহাতে ব্রাহ্মণ-ভাগ পরবর্ত্তী কালে অন্তের রচিত, মন্ত্র-ভাগই কেবল মূল বেদ, এই মত নিতাম্ব অজ্ঞতা-প্রস্থৃত, দলেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ত্রাহ্মণ আছে। ধেমন ঋগ্বেদের ঐতরেম ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। রুষ্ণ যম্মুর্কেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপ্য ব্রাহ্মণ। সামবেদের ছান্দোগ্য ও তাগু ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব্ব-বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ। এইরূপ আরও অনেক ব্রাহ্মণ আছে ও অনেক ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অপর ভাগ আরণ্যক ও উপনিষৎ! যেমন ঐতরেয় ব্রান্মণের ঐতরেয় আরণ্যক, তৈভিরীয় ব্রান্ধণের তৈতিরীয় আরণ ক ইত্যাদি। উপনিষদ্গুলি ঐ সকল আরণ্যকেরই শেষ ভাগ। এ জন্ম উহাকে "বেদান্ত" বলে। অনেক আরণ্যক বিলুপ্ত হওয়ায় অনেক উপনিষদ্ও বিলুপ্ত হইশ্বাছে। আরণ্যক ও উপনিষদ্ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও এান্দণ বেদের কর্ম্মকাণ্ড। যথাক্রমে কর্মকাগুলুসারে কর্ম করিয়া, চিত্তন্ধি সম্পাদনপূর্বক জ্ঞানকাণ্ডে অধিকারী হইতে হয়। জ্ঞানকাঞ্জানুসারে ভত্তজান লাভ করিয়া প্রমপুরুষার্থ মোক্ষলাভ হয়। এই ভাবে কর্ম্মকাঞ্জ ও জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে বেদ দ্বিবিধ। কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ভাগকে সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি "ৰিধি" ও "অৰ্থবাদ" নামে দ্বিৰিধ বলিয়াছেন। স্থায়দৰ্শনকার মহৰ্ষি গোতম ব্ৰাহ্মণ ভাগকে গোতম যাহাকে "অমুবাদ" বলিয়াছেন, তাহাকে সকলে গ্রহণ করেন नार्रे। मौमारमार्गार्गाश विष्त २। मञ्ज, ०। नामर्थम, ४। निरम् ५। वर्शवान, এই পাঁচ নামে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে অর্থবাদ তিন প্রকার। ১। গুণবাদ, ২। অমুবাদ, ৩। ভূতার্থবাদ<sup>১</sup>। মহর্ষি গোতম যে অর্থবাদকে চতুর্বিধ বলিয়াছেন, তাহাও সর্বদন্মত। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে॥ ৬২॥

ভাষ্য। তত্ত্র।

<sup>🗦 ।</sup> বিরোধে গুণবাদঃ স্থাদমুৰাদোহ্বধারিতে । ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্তিধা মত: 🛭

## স্থত্ত। বিধিৰ্বিধায়কঃ ॥৩৩॥১২৪॥

অমুবাদ। তন্মধ্যে —বিধায়ক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বাক্য বিধি।

ভাষ্য। যদ্বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ। বিধিস্ত নিয়োগোহনুজ্ঞা বা। যথা''হগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ'' ইত্যাদি। (মৈত্র উপ।৬।৩৬॥)

অমুবাদ। যে বাক্য বিধায়ক—কি না প্রবর্ত্তক, তাহা বিধি। বিধি কিন্তু নিয়োগ এবং অমুক্তা। যেমন "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বাক্য।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বস্থতে বেদের ত্রিবিণ বিজ্ঞাগ বলিতে যে বিধি, অর্থবাদ ও অমুবাদ বিলিয়াছেন, তাহাদিগের লক্ষণ বলা আবশুক ব্রিয়া, যথাক্রমে তিন স্থত্রের দারা ঐ বিধি প্রভৃতি তিনটির লক্ষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম স্থত্রের দারা প্রথমোক্ত বিধির লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "তত্র" এই কথার পূরণ করিয়া স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বাক্য বিধায়ক অর্থাৎ যাহা সেই কর্মবিশেষে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রবর্ত্তক, তাহাই বিধিবাক্য। "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইতাদি বাক্য উহার উদাহরণ। ঐ বিধিবাক্য বাতীত কোন ব্যক্তির ঐ কাম্য অগ্নিহোত্র প্রবৃত্তি হইত না। ঐ বিধিবাক্যের দারা অগ্নিহোত্র হোমকে স্বর্গরূপ ইটের সাধ্য ব্যক্তি, ইত্ত না। ঐ বিধিবাক্যের দারা অগ্নিহোত্র হোমকে স্বর্গরূপ ইটের সাধ্য ব্যক্তি, উহা বিধিবাক্য। অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গসাধন, ইহা পূর্বের্গক্ত বিধিবাক্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণের দারা ব্যা যায় না। স্থতরাং ঐ বাক্য অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপক হওরায় উহা বিধিবাক্য।

ভাষ্যকার স্থার্থ বর্ণনপূর্ব্ধক আবার "বিধিস্ত নিয়োগোহন্থজা বা" এই কথার দারা বিধিকে নিয়োগ এবং অনুজ্ঞা বলিয়াছেন। উন্দ্যোত চর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ষে,' যে বাক্য "ইহা কর্ত্তবা" এইরূপে বিধান করে, তাহা নিয়োগ। যে বাক্য কর্ত্তাকে অনুজ্ঞা করে, তাহা অনুজ্ঞা-বাক্য। পূর্ব্বোক্ত অয়িহোত্র হোমবিধায়ক বাক্যই ঐ নিয়োগ-বাক্য ও অনুজ্ঞা-বাক্যের উদাহরণ। তাৎপর্যাটীকাকার ইহা বুঝাইয়াছেন যে, অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তক ঐ বাক্য অয়িহোত্র হোমেকর্ত্তার স্বর্গনাধনত্ব বুঝাইয়া বিধি হইয়াছে ঐ বাক্টই আবার ঐ অয়িহোত্র হোমের সাধন দ্রব্যাদি লাভে প্রবৃত্তিসম্পন্ন বাক্তিকে অনুজ্ঞা করিতেছে। অর্থাৎ অয়িহোত্র-হোম-বিধায়ক পূর্ব্বোক্ত হোম-বিধায়ক বাক্টই প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্তে অয়িহোত্র হোমে বিধি এবং

১। বদ্বাক্যং বিধত্তে ইদং ক্র্রাদিতি স নিয়েগ:। অনুজ্ঞা তু বৎকর্ত্তায়মনুজানাতি তদনুজ্ঞাবাকায়্।
বথাহয়িহোত্রবাক্যমেবৈতৎ সাধনাবান্তিপ্রবৃত্তিপূর্বকত্মনুজান।তি।—জ্ঞায়বার্ত্তিক। তত্মাৎ তদেবায়িহোত্রাদিবাকান
ক্রাপ্রেইয়িহোত্রাদে বিধিয়ক্তঃ প্রাপ্তে তৎসাধনেহসুজ্ঞেতি সিদ্ধম্। সমুক্তরে "বা" শবঃ।—ভাৎপর্যারীকা।

প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র-সাধন ধনার্জ্জনাদি কার্য্যে অনুজ্ঞা। তাৎপর্যাটীকাকার ভাষ্যোক্ত "বা" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সমৃচ্চয়। ফলকথা, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে ভাষ্যোক্ত "নিয়োগ" ও "অনুজ্ঞা" শব্দের অর্থ নিয়োগ-বাক্য ও অনুজ্ঞা-বাক্য। পূর্ব্বোক্ত আগ্রিহোত্র হোমবিধায়ক বাক্যই ইহার উদাহরণ। মাহা বিধিবাক্য, তাহা অনুজ্ঞা-বাক্যও হয়, ইহাই "বিধিস্ত্র" ইত্যাদি সন্দর্ভের হারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

বিধিবাক্যকে বেমন "বিধি" বলা হইয়াছে ( মহর্ষি গোতম এখানে তাহাই বলিয়াছেন ). ভজ্ঞপ বিধিবাক্যে যে বিধিলিঙ প্রভৃতি প্রত্যয় থাকে, তাহার অর্থকেও পূর্নাচার্য্যগণ বিধি বলিয়াছেন এবং ঐ প্রতায়কেও বিধিপ্রতায় বলিয়াছেন। বিধিপ্রতায়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন । ঐ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ ইন্তসাধনম্বকে বিধিপ্রতারের অর্থ বলিয়া বিশেষরূপে দমর্থন করিয়াছেন : ঐ মত নবা নৈয়ান্ত্রিকদিগেরই উদভাবিত নহে। উদয়নাচার্য। স্থায়কুস্থমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বিধি প্রত য়ের অবর্থ বিষয়ে বহু পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইষ্ট্রদাধ**নত্বই** বিধি**প্রত্য**য়ের অর্থ, এই প্রাচীন মতের প্রকাশ করিয়া, নিজ মতে ঐ ইন্ট্রদাধনত্বের অনুমাপক আপ্রাতি-প্রায়কেই বিধি-প্রতায়ের অর্গ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে আপু বক্তার ইচ্ছাবিশেষই বিধি-প্রত্যন্তের দারা বুঝা নায়। ঐ ইচ্ছাবিশেষের দারা কর্ত্তা দেই কর্ম্মের ইষ্টসাধন-বের অনুমানরপ জ্ঞানবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। [বিনির্কাক্ত ইভিপ্রায়ঃ" ইত্যাদি ৫ম স্তবক, ১৪শ কারিকা দ্রষ্টব্য ] উদয়নাচার্য্য ঐ বিধিপ্রতায়ার্থ আপ্তাভিপ্রায়কে নিয়োগ শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বিধি, প্রেরণা, প্রবর্তনা, নিযুক্তি, নিয়োগ, উপদেশ এইগুলি একই পদার্থ। অর্থাৎ বিধি বুঝাইতে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ হয়। বেদে বিধিবাক্যে যে বিধিনিঙ প্রভৃতি প্রতায় আছে, তদ্বারা ধর্ষন কোন আপ্র ব্যক্তির ইচ্ছা-বিশেষই বুঝা যাম, তথন ঐ বাকাবকা কোন আপ্ত ব্যক্তি আছেন, ইছা অবশ্য স্বীকার্য্য। অস্ত কোন আপ্ত ব্যক্তি বেদবক্তা হইতে পারেন না, স্থতরাং নিতা দর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই বেদের বক্তা স্বীকার্যা, ইহাই উদয়নের দেখানে মূলকথা'। প্রকৃত বিষয়ে কথা এই য়ে, উদয়ন যে বিধিপ্রতায়ের অর্থকে নিয়োগ শব্দেরহারা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ নিয়োগ শব্দের অর্থ আপ্র বক্তার অভিপ্রায়। ভাষাকার 'বিধিস্ত' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থরূপ বিধিকে ঐরূপ নিয়োগ এবং করাস্তবে অনুষ্ঠা বলিয়াছেন কি না, ইহা চিন্তনীয়। বিধিপ্রতায়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে নানা আলোচনা ও নানা মতভেদ স্ফুচিরকাল হইতেই হইয়াছে। প্রব্রাচার্য্যগণের

<sup>&</sup>gt;। লিঙাদিপ্রতায়: হি প্রুষধোরেয়নিয়োপার্থা ভবস্তন্তং প্রতিপাদয়স্তি। তন্মাদ্যস্ত জ্ঞানং প্রবন্ধননীমিচছাং প্রস্তুতে সোহর্ববিশেষঃ তদ্ধ জ্ঞাপকো বাহর্পবিশেষা বিধিঃ প্রেরণা প্রবর্জনা নিযুক্তিঃ নিয়োগ উপদেশ ইভানর্থাস্তরমিতি স্থিতে বিচার্যাতে।—কুসুমাঞ্জলি, ৫ম ন্তবক, ৭ম কারিকা বাাধাা ক্রপ্তবা। নিয়োপোহভিপ্রায়ঃ ক্ষম্ভেষাং লিঙর্পত্বে বাধকন্ত বক্তবাডাদিতার্থঃ।—প্রকাশটীকা।

উহা একটি প্রধান বিচার্য্য ছিল। ভাষ্যকার প্রথমে স্থতাত্মসারে বিধিবাক্যের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে আবার "বিধিস্ত" ইত্যাদি দন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রতায়ের অর্গবিষয়ে নিছ-মত বাক্ত করিয়া গিয়াছেন কি না, এবং তাঁহার পূর্কোক্ত বিধিবাক্য বিধিপ্রত্যন্তের দ্বারা নিয়োগ অর্থাৎ আপ্তাভিপ্রায় বুঝাইয়া তদ্বারা ইষ্টসাধনত্বের অনুমাপক হইয়া প্রবর্ত্তক হয়, এই ভাপনীয় তত্ত্তি প্রকাশ করিয়া, তাঁহার পুর্বোক্ত কথারই সমর্থন করিয়াছেন কি না, ইহা স্থ্যীগণ উপেক। না করিয়া, চিন্তা করিবেন। নিয়োগ অর্থাৎ আপ্তাভিপ্রায়ই বিধিপ্রতায়ের অর্থ, এই মত উদয়ন বিশেষজ্ঞপে সমর্থন করিয়াছেন। নবাগণ উহাতে দোষ প্রদর্শন করিলেও ভাষাকারের উহাই মত ছিল, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার কল্লান্তরে দর্বত্রই অনুজ্ঞাকে বিধি-প্রতায়ের অর্থ বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। কোন স্থানে অনুজ্ঞাও বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন। উদয়ন অনুজ্ঞাকেও ইচ্ছা-বিশেষ বলিয়া, কোন স্থলে উহাও লিঙ বিভক্তির বারা বুঝা বায় ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থানুসারে ভাষ্যকারের "বিধিন্ত" ইতাদি সন্দর্ভের প্রর্কোক্তরূপ বাধা করা যায় কি না, তাহা স্কুধীগণ চিন্তা ক্রিবেন। উদ্যোতকর ও বাচম্পতির কথা প্রথমেই বলিয়াছি। মংধি গোতম তাঁহার পূর্বস্থত্যোক্ত বিধিবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, কিন্ত উহার কোন বিভাগ বা বিশেষ লক্ষণ বলেন নাই। এখানে তাহা বলা তাহার আবশুক নহে। মীমাংদাচার্য্যগণ (১) উৎপত্তিবিধি, (২) অধিকারবিধি, ৩) বিনিয়োগবিধি ও (৪) প্রধোগবিধি, এই চ'রি নামে বিধিবাক্যকে চতুর্ন্ধিধ বলিয়াছেন। নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি পূর্ন্ধোক্ত চতুর্নিধ বিধির অন্তর্ভূত। সীমাংদা-শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন প্রকার বিবিধাক্যের লক্ষণ ও উদাহরণ দেষ্টবা । ৬৩ ।

# সূত্র। স্তুতিনিন্দা পরক্বতিঃ পুরাকণ্প ইত্যর্থবাদঃ ॥৬৪॥১২৫॥

অনুবাদ। স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি, পুরাকল্প এইগুলি অর্থবাদ অর্থাৎ বেদের ঐ সকল বাক্যকে অর্থবাদ বলে।

ভাষ্য। বিধেঃ ফলবাদলক্ষণা যা প্রশংসা, সা স্তুতিঃ সম্প্রভ্যয়ার্থা,— স্তুয়মানং শ্রাদ্ধীতেতি। প্রবর্ত্তিকা চ, ফলশ্রাবণাৎ প্রবর্ত্ততে ''সর্ব্বজিতা বৈ দেবাঃ সর্ব্বমজয়ন্ সর্ব্বস্থাপ্তিয় সর্ব্বস্থ জিতৈয়, সর্ব্বমেবৈতেনাপ্নোতি সর্ব্বং জয়তী"ত্যেবমাদি। (তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৬।৭।২)।

অনিষ্টফলবাদো নিন্দা বৰ্জ্জনাৰ্থা, নিন্দিতং ন সমাচরেদিতি। "এষ বাব

প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং ( যজ্জ্যোতিষ্টোমো ) য এতেনানিষ্ট্রাথাখ্যেন যজতে গর্ত্তপত্যমেব তজ্জীয়তে বা প্র বা মী হতে'' ইত্যেবমাদিং।

অন্যকর্ত্বস্থ ব্যাহতস্থ বিধেব্বাদঃ পরকৃতিঃ, "হুত্বা বপামেবাগ্রেইভি-ঘারম্বন্তি অথ পৃষদাজ্যং, ততুহ চরকাধ্বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রেইভিঘারম্বন্তি, অগ্নেঃ প্রাণাঃ পৃষদাজ্যস্তোমমিত্যেবমভিদধতী"ত্যেবমাদি।

ঐতিহ্যসমাচরিতো বিধিঃ পুরাকল্প ইতি। "তম্মাদ্বা এতেন পুরা ব্রাহ্মণা বহিষ্পবমানং সামস্তোমমস্তোষন্ যোনে যজ্ঞং প্রতনবামহে" ইত্যেবমাদি।

কথং পরক্তপুরাকল্পাবর্থবাদাবিতি, স্তুতিনিন্দাবাক্যেনাভিসন্বন্ধাদ্-বিধ্যাশ্রায়স্থ কস্থাচিদর্থস্থা দ্যোতনাদর্থবাদাবিতি।

অনুবাদ। বিধিবাক্যের ফলকথনরূপ যে প্রশংসা, সেই স্তুতি সম্প্রভারার্থ অর্থাৎ শ্রুদার্থ (কারণ) স্তুয়মানকে শ্রুদ্ধা করে এবং (সেই স্তুতি) প্রবর্ত্তিকা অর্থাৎ প্রবৃত্তিরও প্রয়োজক। (কারণ) ফল শ্রুবণবশতঃ প্রবৃত্ত হয়। (উদাহরণ) "সর্ব্বজিৎ যজ্ঞের দারা দেবগণ সমস্ত জয় করিয়াছেন, সকলের প্রাপ্তির নিমিত্ত, সকলের জয়ের নিমিত্ত, ইহার দারা সমস্তই প্রাপ্ত হয়, সমস্তই জয় করে" ইত্যাদি।

অনিষ্ট-কল-কথনরূপ নিন্দা বর্জ্জনার্থ, (কারণ) নিন্দিতকে আচরণ করে না। (উদাহরণ) "এই যজ্জই যজ্জের মধ্যে প্রথম, (যাহা জ্যোতিষ্টোম,) যে ব্যক্তি এই যজ্জ না করিয়া অন্য যজ্জ করে, সেই ব্যক্তি গর্ত্তপতনের স্থায় জীর্ণ হয় অথবা মৃত হয়" ইত্যাদি।

অন্য কর্ত্তক ব্যাহত বিধির অর্থাৎ বিরুদ্ধ অমুষ্ঠানের কথন পরকৃতি। (উদাহরণ) "হোম করিয়া ( শুক্ল ষজুর্বেবদজ্ঞ ঋত্বিক্গণ ) অগ্রে বপাকেই অর্থাৎ

<sup>&</sup>gt;। তাওো মহাব্রাহ্মণের ১৬শ অধারের ১ম থওে (২) এইরূপ শ্রুতি দেখা বার। ভাষাকার সার্থ ব্যাখান করিয়াছেন "অধান্তেন" যজকেত্না যজতে "তং" স যজমানঃ গর্ভপতাং গর্ভপতাং যথা ভবতি তথৈব জীয়তে, জ্যাবরোহানাবিতি ধাতুঃ। অধবা প্রমীয়তে প্রিয়তে। মীমাংসাদর্শনের দিতীয়াধার চতুর্থপাদের অষ্ট্রম স্ত্রের শবর ভাষােও এইরূপ শ্রুতি উদ্ধৃত হইরাছে। স্তর্গং প্রচলিত ভাষাপুত্তকে উদ্ধৃত শ্রুত পাঠ গৃহীত হইল না। এখানে ভাষাকারের উদ্ধৃত অন্ত অন্ত শ্রুটি শ্রুতি অনুসকান করিয়াও পাই নাই। শতপথবান্ধণের শেষ ভাগে অনুসক্ষের।

( यख्डोग्न পশুর মেদকেই ) অভিঘারণ করেন, অনস্তর পৃষদাক্ত্য ( দধিযুক্তর্ত ) অভিঘারণ করেন, তাহাতে চরকাধ্বযুঁত্যণ ( কৃষ্ণ যজুর্বেবদজ্ঞঋ ত্বিক্গণ ) পৃষদাজ্যকেই অগ্রে অভিঘারণ ( করেন ), পৃষদাজ্যস্তোম অগ্নির প্রাণ এইরূপ বলেন" ইত্যাদি।

ঐতিহ্যবশতঃ সমাচরিত বিধি (৪) পুরাকল্প। (উদাহরণ) "অভএব ইহার দারা পূর্ববকালে ব্রাহ্মণগণ বহিষ্পবমান সামস্তোমকে (সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষকে) স্তব করিয়াছিলেন, যাহার দারা (আমরা) যজ্ঞ করিতেছি" ইত্যাদি।

(পূর্ব্বপক্ষ) পরকৃতি ্ও পুরাকল্প অর্থবাদ কেন ? অর্থাৎ উদাহত পরকৃতি ও পুরাকল্প নামক বাক্যদ্বয় বিধায়ক বাক্য হইয়া বিধি হইবে না কেন ? (উত্তর) স্তুতি ও নিন্দাবাক্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিধিবাক্যাশ্রিত কোন অর্থের প্রকাশ করে বলিয়া (পরকৃতি ও পুরাকল্প) অর্থবাদ।

টিপ্লনী। মহর্ষি অর্থনাদের বিভাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। স্ত্রোক্ত স্তুতি প্রভৃতির অন্ততমত্বই অর্থবাদের সামান্ত লক্ষণ। যে সকল অর্থবাদ বিধিশেষ, বিধিবাক্যের সহিত ধাহাদিগের একবাক্যতা আছে, মহর্ষি তাহাদিগেরই স্ততি প্রভৃতি নামে বিভাগ করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ স্থচন। করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে বাক্য বিধির স্তাবক, যদ্বারা বিধির ফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাই স্তৃতি বা স্কৃত্যুর্থবাদ। ফলকথা,বিধ্যুর্থের প্রশংসাপর বাকাই স্তুতিনামক অর্থবাদ। ঐ স্তুতির ছুইটি উপযোগিতা আছে। বিধির দ্বারাই প্রবুত্তি জন্মে, কিন্তু স্ততির দারা দেই কর্মকে প্রশন্ত বলিয়া বুঝিলে প্রবর্তমান পুরুষ অধিকতর প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্থতরাং বিধির কার্য্য প্রবৃত্তিতে ঐ স্থতির সহকারিতা আছে। ভাষ্যকার "প্রবর্ত্তিকা চ" এই কথার দারা ঐ স্থতির পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (১) বিধিসহকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রদাবান্ ব্যক্তিরই প্রবৃতিজন্ম ধর্ম হয়, শ্রদাহীনের তাহা হয় না; স্কুতরাং প্রবৃত্তির কার্য্য ধর্ম্মে শ্রদ্ধার সহকারিতা আছে। স্তুতির দারা স্তৃয়মান বিষয়ে শ্রদা জন্মে, স্কুতরাং স্তৃতি ঐ শ্রদার নিমিত্ত হইয়া প্রবৃত্তির কার্য্য ধর্ম্মে সহকারী হয়। ভাষ্যকার প্রথমে "স্তুয়মানং শ্রন্দধীত" এই কথার বারা স্তুতির এই (২) উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। "সর্বজিৎ যজ্ঞ করিবে," এইরূপ বিধিবাক্ট্যের পরে "দেবগণ সর্ব্বজিৎ যজ্ঞের দারা সমস্ত জয় করিয়াছেন" ইতাদি বাক্যের দারা ঐ যজ্ঞের প্রশংসা বা ফ**ল কীর্ত্তন** করায় বেদের ঐ বাকা স্তত্যর্থবাদ।

অনিষ্ট ফলের কীর্ত্তন "নিন্দা" নামক দ্বিতীয় অর্থবাদ। নিন্দা করিলে, সেই নিন্দিত কর্ম্ম করিবে না, তাহা বর্জ্জন করিবে, সেই বর্জ্জনার্থ নিন্দা করা হইয়াছে। "জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে" এইরূপ বিধিবাক্য বিশ্বা, "জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ যজ্ঞের মধ্যে প্রথম, যে ব্যক্তি

<sup>&</sup>gt;। হবনীয় দ্রবো যথারিধি ঘৃত দেকের নাম "প্রভিঘারণ"।

এই যজ্ঞ না করিয়া অক্স যজ্ঞ করে, দে জীর্ণ বা মৃত হয়" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্যোভিষ্টোম যজ্ঞ না করিয়া, অক্স যজ্ঞের অন্তর্গানের নিন্দা করায়, ঐ বাক্য নিন্দার্থবাদ।

অস্ত কর্ত্ত বাহত বিধির কথন, অর্থাৎ কর্মবিশেষের পুরুষবিশেষগত পরস্পার বিরুদ্ধ বাদ "পরক্তি" নামক তৃতীয় অর্থবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে যে, "অর্থা বপার অভিবারণ করিয়া, পরে পৃষদাজ্যে। অভিবারণ করেন। কিন্তু চরকাধ্বর্গুগণ পৃষদাজ্যকেই অর্থা অভিবারণ করেন।" এখানে চরকাধ্বর্গুগণ অস্ত ঋত্বিক্ পুরুষ হইতে বিপরীত আচরণ করেন, ইহা বলায় পুরুষবিশেষগত ঐ পরস্পর বিরুদ্ধ বাদ "পরক্বতি" নামক অর্থবাদ। ঋত্বিগ্রাণের মধ্যে যাঁহারা যজুর্বেদের, তাঁহারা যজুর্বেদেরই প্রয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগের নাম "অধ্বর্গু"। কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখাবিশেষের নাম "চরকা"। তদকুসারে কর্মকারী ঋত্বিগ্দিগকে "চরকাধ্বর্গু" বলা যায়।

ঐতিহ অর্থাৎ জনশ্রতিরূপে প্রিসিদ্ধ ব্যক্তির আচরিত বলিয়া বে কীর্ত্তন, তাহা পুরাকর নামক চতুর্থ অর্থবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে,—"ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকালে বহিষ্পবমান সামস্তোমকে ( সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষের সমষ্টি ) স্তব করিয়ছিলেন।" এখানে জনশ্রুতিরূপে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণের সামস্তোম মন্ত্রের স্ততির ঐ ভাবে কীর্ত্তন "পুরাকর্ন" নামক অর্থবাদ। ভাষ্যকার "পরকৃতি" ও "পুরাকরের" যেরূপ স্থরূপ ও উদাহরণ বলিয়াছেন, তাহা সকলে বলেন নাই । উহাতে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে মহভেদ ব্র্মা যায়। ভট্ট কুমারিল পরকৃতি ও পুরাক্রের ভেদ বলিয়াছেন যে, এক পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যান "প্রকৃতি"। বছ পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যান "পুরাকর্ন"। ছই পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যানেও পুরাক্র হইবে, ইহা ভট্ট সোমেশ্বর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার স্ত্রোক্ত চতুর্ব্ধিধ অর্থবাদের স্বরূপ ও উদাহরণ বলিয়া, পরে পূর্ব্ধপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, "পরক্ষতি" ও "পুরাক্তর" অর্থবাদ হইবে কেন ? তাৎপর্যাটীকাকার পূর্ব্ধপক্ষের তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন যে, বপাহোম এবং পৃষ্দাজ্যের অভিবারণ ষ্থাক্রমে বিহিত অছে। বপাহোম করিয়াই পৃষ্দাজ্যের অভিবারণ কর্ত্তবা। কিন্তু ভাষ্যকারের উদাহত পরক্ষতিবাকো চরকাধ্বর্যা পুরুষের সম্বন্ধ শ্রবণবশতঃ উহা সেই পুরুষের পক্ষেক্রমভেনের বিধায়ক ইয়া বিধিবাকাই হইবে। চরকাধ্বর্য্য গণ অত্যে পৃষ্দাজ্যের অভিবারণ করিবেন, তাহাদিগের পক্ষে এই ক্রমভেদ প্রমাণান্তরের ঘারা অপ্রাপ্ত। স্কতরাং ঐ বাকাই কেন হইবে না? উহা অর্থবাদ হইবে কেন? এবং ভাষ্যকারের উদাহত পুরাক্ত্রবাক্ষেবাক্রয় বিধিবাকাই বিহিলানান্তন স্ক্রমান সামন্তোম মন্ত্র সম্বন্ধ পুর্বকালীন পুরুষীয় বলিয়া শ্রবণ করা যাইতেছে। স্ক্তরাং ঐ বাক্য ঐ মন্ত্র-সম্বন্ধকে ইদানীন্তন পুরুষের ধর্ম্মরূপে বিধান করিয়াছে। অর্থাৎ ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ ঐ সামন্তোম মন্ত্রকে স্তব করিবেন, এইরূপ বিধান করিয়াছে। তাহা ইইলে ঐ পুরাক্ত্রবাক্য ঐরপে বিধায়ক হওয়ায় বিধিবাকাই কেন হইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এবছন্তরে ভাষাকার বিলিয়াছেন যে, স্ততিবাক্য বা নিন্দাবাক্রের সহিত সম্বন্ধপ্রকু কোন

অর্থবিশেষের প্রকাশ করায় পরক্ষতি ও প্রাক্ অর্থবাদ বলিয়াই ক্থিত ইইয়াছে। অর্থাৎ উহাও কোন বিধির শেষভূত স্ততি বা নিলাবাকোর সম্বর্ধতঃ তাহারই আয় বিধ্যাপ্রিত অর্থবিশেষের প্রকাশ করায় স্ততি ও নিলার আয় অর্থবাদ। তাৎপর্যাটীকাকার ইহার গুড় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন ষে, ঐ সমস্ত বাক্যে বিধিপ্রবণ নাই—উহা সিদ্ধ পদার্থের বোধক বাক্য। ঐ স্থলে অক্রায়মাণ বিধি কল্পনা করা অপেক্ষার পূর্বজ্ঞাত বিধিবাক্যের সহিত ঐ বাক্যের একবাক্যতা করা পক্ষেই লালব। অক্রায়মাণ বিধি কল্পনা করিলে তাহার সহিত ঐ বাক্যের একবাক্যতা কল্পনাও করিতে হইবে। তাহা হইলে এ পক্ষে বিধিকল্পনা ও তাহার একবাক্যতা কল্পনাও কল্পনা করিতে হয়। স্বতরাং বিধিকল্পনা না করা পক্ষেই লাঘব। ঐ লাঘববশতঃ ঐ পক্ষই সিদ্ধান্ত হংয়ায়—পরক্ষতি ও পুরাকল্প অর্থবাদ, উহা বিধায়ক না হওয়ায় বিধি নহে। পরক্ষতি ও পুরাকল্পের পুত্তারে স্কৃতি ও পুরাকল্পের পৃথগ্রতার স্বতি ও নিলার প্রতীতি না হওয়ায় স্বতি ও নিলা হইতে পরক্ষতি ও পুরাকল্পের পৃথগ্রাতারে উল্লেখ ইইয়াছে, ইহাও তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন।

মীমাংদাচার্য্যগণ (১) গুণবাদ, (২) অমুবাদ, (৩) ভূতার্গবাদ, এই নামত্রয়ে অর্থবাদকে সামাক্ততঃ ত্রিবিধ বলিষাছেন। যেথানে যথাঞত বেদার্থ প্রমাণান্তরবিক্তর, সেথানে সাদৃত্র-সম্বন্ধরূপ গুণ্যোগ্রশতঃ ঐ বেদবাক্য গুণ্বাদ। যেমন বেদে আছে,—"যজমানঃ প্রস্তরঃ," "আদিতো৷ যুপঃ" ইত্যাদি। প্রস্তর শব্দের অর্থ আন্তরণকুশ। বজমান পুরুষ প্রস্তর নহেন, যুপও আদিতা নহে, ইহা প্রত্যক প্রমাণিদিদ্ধ। স্থতরাং ঐ বেদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ। এ জন্ত ঐ স্থলে প্রস্তর শব্দ ও আদিতা শব্দের যথাক্রমে প্রস্তরসদৃশ এবং আদিতাসদৃশ অর্থে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। যজ্ঞান প্রস্তর্মদৃশ অর্থাৎ প্রস্তর যেমন যজ্ঞান্ধ, তদ্ধেণ যদমানও যজ্ঞাক এবং যুপ স্র্যোর ভার উজ্জ্বন, ইহাই ঐ স্থলে ঐ বেদবাক্যন্তরে অর্থ। শব্দের মুখ্যার্থের সাদৃত্য সম্বদ্ধকে "গুণ" বলা হইয়াছে। সেই গুণরূপ অর্থের কথনই গুণবাদ। পুর্ব্বোক্ত সাদৃশুবিশেষবোধক পারিভাষিক "গুণ" শব্দ হইতেই "গৌণ" শব্দ প্রদিদ্ধ হইয়াছে। প্রমাণান্তরের দারা যাহা অবধারিত আছে, তাহার কথনই অনুবাদ। যেমন বেদে আছে,— "নিধির্হিমস্ত ভেষজন্"। অগ্নি যে হিমের ঔষণ, ইহা অন্ত প্রমাণেই অবধারিত আছে, স্বতরাং তাহাই ঐ বাক্যের দারা প্রকাশ করায় উহা অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণান্তর্বিরোধ ও প্রমাণান্তরের দার। অবধারণ না থাকিলে দেইরূপ স্থলীয় অর্থবাদ (০) ভূতার্থবাদ। ঘেমন বেদে আছে,—"ইক্রো বুজার বজ্লমুদযচ্ছে।" অর্থাৎ ইন্দ্র বুত্রের প্রতি বজ্ল উদ্যত করিয়া-ছিলেন। এইরূপ উপনিষদ্ বা বেদাস্তবাক্যগুলিও ভূতার্থবাদ। মীমাংদকগণ বেদের অর্থবাদ-গুলিকে অপ্রমাণ বলিয়া দিদ্ধান্ত করেন নাই; উহা তাঁথাদিগের পূর্ব্ধপক্ষ। মীমাংসাস্থ্রকার মংর্ষি **জৈমিনির পূর্ব্ধপক্ষ-ভূত্ত**কে সিদ্ধান্তভূত্তরপে বুঝিলে জ্রুরপ ভ্রম হইয়া থাকে। মীমাংসাচার্যাগণ বিধি বা নিষেধের সহিত একবাক্যভাবশতঃই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্থীকার

করিয়াছেন। সামাগ্রতঃ অর্থবাদকে ত্রিবিধ বলিলেও মীমাংসকগণ শিষ্য-হিতের জন্ত আরও বছ প্রকারে অর্থবাদের বিভাগ করিয়াছেন। মীমাংসাবৃত্তিকার বেদের ব্রাহ্মণভাগকে বছ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষাকার শবর স্বামীও সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি গোভমোক্ত চতুর্ব্বিধ অর্থবাদও তাহার মধ্যে কথিত ইইয়াছে। (পূর্বমীমাংসাদর্শন, ২ আঃ, ১ পাদ, ৩০ স্থ্যের শবরভাষা ও "মীমাংসাবালপ্রকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থ জইব্য )॥ ৬৪॥

## সূত্র। বিধিবিহিতস্থানুবচনমনুবাদঃ ॥৩৫॥১২৩॥

অমুবাদ। বিধি ও বিহিতের অমুবচন অর্থাৎ বিধ্যুমুবচন (শব্দামুবাদ) ও বিহিতামুবচন (অর্থামুবাদ)—অমুবাদ।

ভাষ্য। বিধ্যনুবচনঞ্চানুবাদো বিহিতানুবচনঞ্চ। পূর্বঃ শব্দানুবাদোহপরোহ্র্থানুবাদঃ। যথা পুনরুক্তং দ্বিধিমেবমনুবাদোহপি। কিমর্থং পুনর্কিহিতমন্দ্যতে ? অধিকারার্থং, বিহিতমধিরুত্য স্তুতির্বোধ্যতে নিন্দা বা, বিধিশোষো বাহভিধীয়তে। বিহিতানন্তরার্থোহপি চানুবাদো ভবতি, এবমন্তাদপুত্রপ্রেক্ষণীয়ম্।

লোকেহপি চ বিধিরর্থবাদোহনুবাদ ইতি চ ত্রিবিধং বাক্যম্। "ওদনং পচে"দিতি বিধিবাক্যম্। অর্থবাদবাক্য"মায়ুর্ব্বর্কো বলং স্থথং প্রতিভান-ঞ্চান্নে প্রতিষ্ঠিতম্।" অনুবাদঃ "পচতু পচতু ভবানি"ত্যভ্যাসঃ, ক্ষিপ্রং পচ্যতামিতি বা, অঙ্গ পচ্যতামিত্যধ্যেষণার্থং,পচ্যতামেবেতি বাহ্বধারণার্থম্।

যথা লোকিকে বাক্যে বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং এবং বেদ-বাক্যানামপি বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং ভবিতুমর্হতীতি।

অনুবাদ। বিধ্যনুবচনও অনুবাদ, বিহিতানুবচনও অনুবাদ। প্রথমটি (বিধ্যনুবচন) শব্দানুবাদ, অপরটি (বিহিতানুবচন) অর্থানুবাদ। যেমন পুনরুক্ত দ্বিবিধ, এইরূপ অনুবাদও দ্বিবিধ। (প্রশ্ন) কি নিমিত্ত বিহিতকে অনুবাদ করা হয় ? (উত্তর) অধিকারের নিমিত্ত; বিহিতকে অধিকার করিয়া স্তুতি অথবা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়,—অথবা বিধিশেষ অভিহিত হয়। বিহিতের অনন্তরার্থও অর্থাৎ বিহিতের আনন্তর্য্য বিধানের নিমিত্তও অনুবাদ হয়। এইরূপ অন্যও উৎপ্রেক্ষা করিবে। অর্থাৎ বিহিতের অনুবাদের প্রয়োজন আরও আছে, তাহা বৃধিয়া লইবে।

লোকেও বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ, এই ত্রিবিধ বাক্য আছে। (উদাহরণ) "ওদন পাক করিবে" ইহা বিধিবাক্য। "আয়ু, ভেঙ্কঃ, বল, স্থখ এবং প্রভিভা ( বুদ্ধিবিশেষ ) অন্নে প্রতিষ্ঠিত" ইহা অর্থবাদবাক্য। "আপনি পাক করুন, পাক করুন" এই অভ্যাস (পুনরুক্তি) শীঘ্র পাক করুন—এই নিমিন্ত, অথবা পুনর্ববার পাক করুন, এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথবা পাকই করুন—এইরূপ অবধারণার্থ অমুবাদ।

ষেমন লোকিক বাক্যে বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য, এইরূপ বেদবাক্যসমূহেরও বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে।

টিপ্রনী। স্থতো "অনুবচনং" এই কথার দারা মহযি অনুবাদের লক্ষণ স্চুচনা করিয়াছেন। অমুবচন বলিতে পশ্চাৎকথন বা পুনর্ব্বচন। উহা সপ্রয়োজন হইলেই তাহাকে অমুবাদ বলে। স্থতগ্যং "সপ্রয়োজনত্বে দতি" এই বাক্যের পূরণ করিয়া, মহর্ষি-কথিত অনুবাদের শক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। স্থগ্রোক্ত "অনুবচনে" সপ্রয়োজনত্ব বিশেষণ মহর্ষির বিবক্ষিত আছে, ই**হা** পুরবর্ত্তী স্থত্তের দারাও প্রকটিত হইরাছে। অতুবাদ দিবিব, ইহা বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "বিধিবিহিতস্ত"। স্থ্রের ঐ বাক্য দমাহার দল্ব দমাদ। বিধির অন্নবচন ও বিহিতের অন্নচবন অনুবাদ। শব্দান্তবাদকে বলিয়াছেন – বিধ্যন্তবচন এবং অর্থান্তবাদকে বলিয়াছেন – বিহিতান্তবচন। পুনকক্তও যেমন শন্ধ-পুনক্ক ও অর্থ-পুনক্ক-ভেদে দিবিধ, অনুবাদও পূর্বোক্তরপ দিবিধ। "অনিত্যো>নিত্যঃ" এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা শব্দ-পুন্র ক্ত । কারণ, 'অনিত্য' শব্দই পুনর্বার ক্ষিত হইশ্বাছে। "অনিত্যো নিরোধধশ্মকঃ" এই দ্বপ বাক্য বলিলে তাহা অর্থ-পুনকক্ত। কারণ, ঐ বাক্যে অনিত্য শব্দুই পুনর্ব্বার কথিত হয় নাই, কিন্তু অনিত্য বলিয়া পরে "নিরোধধর্ম্মক" **শব্দের** দারা ঐ অনিত্যরূপ অর্থেরই পুনুরুক্তি করা হইয়াছে। 'নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ অনিত্য পদার্থের ধর্মা; স্নতরাং বাহা অনিভা, তাহাই নিরোধ-ধর্মক। পুর্বোক্ত বাক্যে ঐ একই অর্থের পুনরুক্তি হওয়ায় উহা অর্থ-পূন্কক্ত। এইরূপ "বটো ঘটঃ" এইরূপ বাক্য শব্দ-পূন্কক্ত। "ঘটঃ কলসঃ" এইরূপ বাক্য অর্থ-পুনরুক্ত। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত একাদশ দামিদেনীর মধ্যে প্রথমা ও উত্মার তিনবার পাঠরূপ যে অভ্যাস, তাহা শব্দাত্মবাদ। কারণ, দেখানে সেই মন্ত্ররূপ শব্দেরই পুনরুক্তি হয়। ঐ স্থলে বেদের আদেশানুসারে একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশত্ব সম্পাদন করিতে ঐ পুনরুক্তি করিতে হয়, স্বতরাং উহা সপ্রয়োজন বলিয়া অনুবাদ, উহা পুনরুক্ত নহে। এইরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিতের অমুবচন হইলে তাহা অর্থানুবাদ। বেদে ইহার বহু উদাহরণ আছে। বিহিতের অনুবচনের প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন না থাকিলে তাহা ত অন্তবাদ হইতে পারে না, তাহা পুনক্ষক্তই হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "অধিকারার্থং" অর্থাৎ বিহিতকে অধিকার করার জন্ম তাহার অনুবচন বা পুনরুক্তি হইশ্বাছে। বিহিতকে অধিকার করার প্রয়োজন কি ? তাই শেষে বলিগ্নছেন যে, বিহিতকে অধিকার বা উদ্দেশ্য করিয়া স্ততি অথবা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়, অথবা বিধিশেষ অভিহিত হয়। বেমন বিধি অ,ছে,—"অধ্বনেধেন যজেত" অধ্বনেধ যক্ত করিবে। এই বিধির অর্থবাদ,— "তরতি মৃত্যুং, তরতি পাপ্যানং যোহখনেধেন যজেত" অর্থাৎ ষে ব ক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, পাপ উত্তীর্ণ হয়। এখানে পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই অশ্বনেধ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে।

পরে ঐ বিহিত অধ্যাধ বজ্ঞের স্তৃতি প্রকাশ করিবার জন্ম "বোহশ্বনেধেন যজেত" এই বাক্যের দারা ঐ বিহিত অখনেধ মজেরই পুনর্ম্বচন হইয়াছে: উহার পুনর্ম্বচন ব্যতীত উহার ঐক্যপ স্থতি জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিতকেই অধিকার করিয়া ঐক্লপ স্তৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং "উদিতে হোতব্যং" ইত্যাদি বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোমে যে কালত্রম বি**হিত হইগাছে,** অধিকারি-বিশেষের পক্ষে তাহার নিন্দা করিবার জন্ম "শ্রাবো বাহস্মাহতিমভাবহরতি" ইত্যাদি বাক্য ঐ বিধিবাক্যের অর্গবাদ বলা হইয়াছে। ঐ অর্থবাদ-থাক্যে "যে উদিতে জ্বহে।তি" এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত বিধি-বিহিত উদিত কালের পুনক্তি হইয়াছে। ঐ পুনক্তি বাতীত উহার ঐরপ নিন্দা জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিত উদিত কালকেই অধিকার করিয়া, ঐরূপে নিন্দা প্রকাশ করা ছইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উভাস্থলে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিত অর্থের <mark>অনুবচন বা পুনক্র</mark>ক্তি হওয়ার উহা অর্থান্ন বাদ। ভাষ্যকার বিহিতের অনুবচনের আর একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, বিহিতকে অধিকার করিয়া বিশিশেষ অভিহিত হয়। <mark>বেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোত" এই বিধিবাক্যের</mark> দারা যে অগ্নিহোত্র হোম বিহিত হইয়াছে, তাহাকে অনুবাদ করিয়া বিধিশেষ বলা হইয়াছে—"দ্ধা জুহোতি" অর্থাৎ দধির দারা হোম করিবে। "দল্ল। জুহোতি" এই বাক্যে 'জুহোতি" এই পদের দারা যে হোম উক্ত হইয়ছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই প্রাপ্ত, স্থতরাং উহা ঐ বাক্যে বিধেয় নহে। ঐ বিহিত হোমকে অমুবাদ করিগা, তাহাতে দধিরূপ গুণ বা **অম্ববিশেষেরই বিধান** করা হইয়াছে। স্বর্গাৎ পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র হোম কিদের দ্বারা করিবে ? এইরূপ আকাজ্জামুদারে "দগ্গা" এই কথার ঘারা তাহাতে করণত্বরূপে দধিরই বিধি হইয়াছে। কিন্ত কেবল 'দধা' এই কথা বলা বায় না। করেণ, উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয় বলা বায় না, বিধেয়ের স্থান ব্যতীত বিধের প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এ জন্ম "জুহোতি" এই পদের প্রয়োগ করিয়া, ঐ দবিরূপ বিধেয়ের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইরাছে। তাহা করিতেই "জুহোতি" শব্দের দারা পূর্ব্বপ্রাপ্ত হোমের পুনক্তি করায় উহা অর্গান্থবাদ। ঐ স্থলে বিহিত হোমকে অধিকার করিয়া, ঐ বিধিশেষ—( দগ্না জুহোতি এই বাক্য) বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকার অনুবাদের আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, অনুবাদ বিহ্নিতের অনস্তরার্থও হয় আর্গাৎ বিহিত কর্ম্ম বিশেবের আনন্তর্য্য বিধান করিতেও কোন স্থলে উভয়ের অনুবাদ হইয়াছে। যেনন সোম যাগ বিহিত আছে এবং দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগও বিহিত আছে। কিন্তু ঐ উভয়ের আনন্তর্য্য বিধান করিতে অর্গাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাসের পরে সোম যাগের কর্ত্তব্যতা বলিতে বেদ বিলিয়াছেন—"দর্শপৌর্গমাসাভামিষ্ট্র। সোমেন যজেত"। অর্গাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিয়া, সোম যাগ করিবে। এখানে পূর্ক্ষবিহিত দর্শ ও পৌর্ণমাসের এবং সোম্যাগের যে অনুবাদ বা পুনর্ক্চন হইয়াছে, তাহা ঐ উভয়ের আনন্তর্য্য বিধানের জন্তা। উহাদিগের পুনর্ক্চন ব্যতীত ঐ আনন্তর্য্য বিধান করা অসন্তব। তাই ঐ হানে ঐ প্রয়োজনবশতঃ ঐ পুনর্ক্চন অনুবাদ। উহা বিহিত্তের অনুবচন বিলিয়া অর্গান্থবাদ। এইরূপে আরও নানা প্রয়োজনবশতঃ অনুবাদ আছে, তাহা ভাষ্যকার না বলিয়া ব্রিয়া লইতে বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার পূর্বে (৬১ স্ত্ত্র-ভাষ্যে) লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদেরও বাক্যবিভাগবশতঃ অর্থগ্রহণ হয়, এই কথা বলিয়া যে বক্তব্যের স্থচনা করিয়াছেন, এখানে সেই বাক্-বিভাগের বাধ্যার পরে তাঁহার সেই মূল বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ম বলিয়াছেন যে, বেদবাক্যের ন্যার লৌকিক বাক্যেরও বিধি, অর্গবাদ ও অন্তবাদ, এই ত্রিবিধ বিভাগ আছে। "অন্ন পাক করিবে" ইহা লৌকিক বিধিবাক্য। "আয়ু, তেঙ্কঃ, বল, স্থুপ ও প্রতিভা অন্নে প্রতিষ্ঠিত" ইহা ঐ বিধিবাক্যের অর্থবাদ-বাক্য। ঐ স্ততিরূপ অর্থবানের দাগ্য পূর্ব্বোক্ত বিধিবিহিত অরূপাকে অধিকতর প্রবৃত্তি জন্ম। "আপনি পাক করুন, প ক করুন" এইরূপ বাকা ঐ স্থানে অনুবাদ। ঐ অনুবাদের প্রয়োজন কি ? প্রােজন বাতীত ঐরপ পুনরুক্তি অনুবাদ হইতে পারে না, এ জন্ম ভাষ্যকার "ক্ষিপ্রং পচ্যতাং" এই বাক্যের হারা উহার একটে প্রয়োজন বলিয়াছেন। মর্থাৎ প্রথম "পচ্ছু" শব্দের দ্বারা পাক কর্ত্তব্য, এইমাত্র বুঝা যায়, দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের দ্বারা শীঘ্র পাক কর্ত্তব্য, এই অর্থ প্রকটিত হয়। "পাক করুন, পাক করুন" এই রূপ বলিলে শীঘ্র পাক কর্ন্তব্য, এই প্রতীতি জন্মে, দেইজন্মই ঐরূপ পুনুক্তি করা হয়, উহা অনুবাদ। ভাষাকার শেষে "অঙ্গ পচ্যতাং" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুবাদের আরও এক প্রকার প্রয়োজন বলিয়াছেন থে, অথবা অধোষণের নিমিত এরপ অন্তবাদ করা হয়। সম্মানপূর্বক কর্মে নিয়োজনকে আব্যেষ্ণ বলে; "অঙ্গ পচ্যতাং" এইরূপ বাব্যের দ্বারাও ঐ অধ্যেষণ প্রকাশিত হইতে পারে। অব্যয় 'অঙ্ক শক' যেমন সম্বোধন অর্থ প্রকাশ করে. ভদ্রপ "পুনর্বার" এই অর্থও প্রকাশ করে'। কাছাকে সন্মান সহকারে পাক-কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেও "পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ পুনরুক্তি হয়। উহা ঐরূপ অধ্যেষণার্থ বলিয়া সপ্রয়োজন হওয়ায় অত্ববাদ। ভাষ কার কল্পান্তরে শেষে আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, কোন হলে "পাকই করুন" এইরূপ অবধারণের জন্মও "পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ পুনরুক্তি হয়। স্থতরাং ঐরপেও উহা মপ্রয়োজন হইন্না অনুবাদ । ভাষ্যে 'পচতু পচতু ভবান্" এই বাকাই লৌকিক অনুবাদ-বাক্যের উদাহরণ। ঐ অনুবাদের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেই পরের কথাগুলি বলা হইগছে।

ভাষ্যকার ত্রিবিধ লৌকিক বাক্যের উদাহরণ বলিয়া, উপসংহারে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, যেমন বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া লৌকিক বাক্য প্রমাণ, তজ্ঞপ বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া বেদবাক্যও প্রমাণ হইতে পারে। তাৎপর্যাদীকাকার "প্রামাণ,ং ভবিতৃমইতি" এইরপ পার্চ উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"প্রাণাণাং ভবতীত্যর্থই"। কিন্তু বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধকত্ব অথবা বিভাগবিশিষ্ট বাক্যের অর্থবোধকত্ব অথবা উদ্দোতকরের পরিগৃহত অর্থবিভাগবত্ব যে বেদ প্রামাণ্য সন্তাননারই হেতু, উহা বেদপ্রামাণ্যের সাধন হয় না, এ কথা তাৎপর্যাদীকাকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের ন্তায় বেদবাক্যেরও প্রোণাণ্য হইতে পারে, অর্থাৎ উহা সন্তব, ইহা ভাষ্যকারের উপসংহার-বাক্যের দ্বায়া বুঝা যায়। ভাষ্যকার "প্রমাণং ভবিত্" না বলিয়া, "প্রামাণ্যং ভবিতৃমুর্হতি" এই কথাই বলিয়াছেন।

 <sup>&</sup>quot;প्नवर्ष्ट्क निम्माप्ताः प्रष्ठे अप्राप्तानः ।—अमत काय अवायवर्गः । १) ।

তাৎপর্য্যাটীকাকার কেন যে এখানে ''প্রামাণাং ভবতি'' বলিয়া উহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্থধীগণ চিন্তা করিবেন। বিভাগপ্রাযুক্ত অর্থবোধকত্ব বা অর্থবিভাগবত্ব যে প্রামাণ্যের সাধক নহে, উহা প্রামাণ্যের ব্যক্তিচ'রী, এ কথা তাৎপর্য্যাটীকাকার ইহার পরেই বলিয়াছেন। সেথানে ইহা ব্যক্ত হইবে ৷ ৬৫ ৷

# সূত্ৰ। নান্নবাদপুনৰুক্তয়োৰ্বিশেষঃ শব্দাভ্যাদোপপত্তঃ॥ ৬৬॥ ১২৭॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অনুবাদ ও পুনরুক্তের বিশেষ নাই, থেহেতু (উভয় স্থলেই) শব্দের অভ্যাসের উপপত্তি (সভা) আছে।

ভাষ্য। পুনরুক্তমসাধু, সাধুরুত্বাদ ইত্যয়ং বিশেষো নোপপদ্যতে। কম্মাৎ ? উভয়ত্র হি প্রতীতার্থঃ শব্দোহভ্যস্যতে, চরিতার্থস্য শব্দস্থাভ্যাসা-হুভয়মসাধ্বিতি।

অনুবাদ। পুনরুক্ত অসাধু, অনুবাদ সাধু, এই বিশেষ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদের অসাধুত্ব ও সাধুত্বরূপ যিশেষ উৎপন্ন হয় না কেন ? (উত্তর) উভয় স্থলেই অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদ, এই উভয় বাক্যেই প্রতীতার্থ ( যাহার অর্থ পূর্বেব বুঝা গিয়াছে ) শব্দ অভ্যন্ত হয়, প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাস (পুনরুক্তি ) বশতঃ উভয় (পুনরুক্ত ও অনুবাদ ) অসাধু।

টিপ্ননী। প্নক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ ভাষাকার বলিয়াছেন, কিন্ত ঐ বিশেষ না ব্ঝিলে যে পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, মহর্ষি এই স্ত্রে তাহার উল্লেখপূর্বক পরবর্তী দিল্লান্ত-স্ত্রের দ্বারা প্রকৃত্ত হইতে অনুবাদের ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। এইটি পূর্বপক্ষস্ত্র। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, যে শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ পূর্বে প্রতীত, দেই প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাস পুনক্ত ও অনুবাদ, এই উভ্যের সামা। অর্থাৎ প্রক্তিও প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাস বা প্রার্ত্তি হয়, অনুবাদেও প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাস হয়। স্বতরাং পূর্কত্ত ও অনুবাদ, উভয়ই সমান। তাহা হইলে প্রকৃত্ত অস্বাদ প্রবিং অনুবাদ সাধু, ইহা বলা যায় না। ঐ উভয়ই সমান বলিয়া, ঐ উভয়কেই অসাধু বলিতে হয়। যেমন "পচতু পচতু" এই বাক্য বলিলে দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের প্রস্তোদ্য অর্থ প্রথম "পচতু" শব্দের দ্বারাই প্রতীত হয়রাছে। স্বতরাং দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের প্রয়োগ—প্রতীত শব্দের অভ্যাস। উহা পুরক্ত স্থলেও যেমন, অনুবাদ হলেও তক্রপ। স্বতরাং পুরক্ত অসাধু হইলে অনুবাদও অসাধু হইলে তাহা দোষ নহে, এই দিল্লান্ত বলা যায় না। স্বতরাং বেদে যে প্রকৃত্ত দেশে নাই, ইহাও সমর্থন কয়া যায় না॥ ৬৬॥

## সূত্র। শীঘ্রতরগমনোপদেশবদভ্যাসাল্লা-বিশেষঃ॥ ৩৭॥ ১২৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) শীঘ্রতর গমনের উপদেশের ন্যায় অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ "শীঘ্র গমন কর" বলিয়া ও "শীঘ্রতর গমন কর" এইরূপ বাক্য যেমন সার্থক, তদ্রূপ অনুবাদরূপ অভ্যাসও সার্থক বলিয়া (পুনরুক্ত ও অনুবাদের) অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের ভেদ আছে।

ভাষ্য। নামুবাদপুনরুক্তয়োরবিশেষঃ। কন্মাৎ ? অর্থবতোহভ্যাদস্থামুবাদভাবাৎ। দমানেহভ্যাদে পুনরুক্তমনর্থকং। অর্থবানভ্যাদোহমুবাদঃ। শীঘ্রতরগমনোপদেশবৎ শীঘ্রং শীঘ্রং গম্যতামিতি ক্রিয়াতিশয়োহভ্যাদেনৈবোচ্যতে। উদাহরণার্থকেদম্। এবমন্তেহপ্যভ্যাদাঃ।
পচতি পচতীতি ক্রিয়ান্মপরমঃ। গ্রামো গ্রামো রমণীয় ইতি ব্যাপ্তিঃ।
পরিপরি ক্রিগর্ভেত্যো রুফো দেব ইতি বর্জ্জনম্। অধ্যধিকুড্যং
নিষ্কমিতি দামীপাম্। তিক্ততিক্তমিতি প্রকারঃ। এবমনুবাদদ্য
স্তুতি-নিন্দা-শেষ-বিধিম্বধিকারার্থতা বিহিতানস্তরার্থতা চেতি।

অমুবাদ। অনুবাদ ও পুনরুক্তের অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের বিশেষ বা ভেদ আছে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) সপ্রয়োজন সভ্যাসের অনুবাদহবশতঃ। সমান অভ্যাসে অর্থাৎ নির্বিশেষে অভ্যাস স্থলে পুনরুক্ত অনর্থক। অর্থবান্ অর্থাৎ সার্থক অভ্যাস অনুবাদ। শীঘ্রতর গমনের উপদেশের গ্রায় অর্থাৎ "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্যের ন্যায় "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই স্থলে অর্থাৎ ঐ বাক্যে অভ্যাসের ঘারাই (শীঘ্র শব্দের বিরুক্তির দ্বারাই) ক্রিয়াভিশয় (গমন-ক্রিয়ার শীঘ্রত্বের আধিক্য) উক্ত হয়। ইহা উদাহরণার্থ, অর্থাৎ একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্মই ঐ স্থলটি বলা হইয়াছে। এইরূপে অন্যও বন্ত অভ্যাস আছে। (কএকটি

১। প্রচলিত ভাষাপুস্তকে "তিক্রং তিক্রং" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু "প্রকারে গুণবচনস্ত" এই স্ত্তের দ্বারা প্রকার কর্ষণ সাদৃশ্য অর্থে বির্বাচন হলৈ নেই প্রয়োগ কর্মণাররবং হইবে, ইহা ভট্টোজিনীক্ষিত। প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্তরাং "তিক্রতিক্রং" এইরূপ পাঠই গৃহীত হইরাছে। কিন্তু মেবদুতে কালিদান "ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ" "কন্মং মন্মং" এইরূপ প্রেরাপণ্ড করিয়াছেন। দিন্ধান্ত-কৌমুনীর তত্ত-বোধিনী ব্যাখ্যাকার "নবং ন বং" এই প্রয়োপে বীক্সার্থে দ্বির্বাচন বলিয়াছেন এবং কালিদানের মেবদুতের প্রয়োগ উল্লেখপূর্বক কথাকিৎ অন্তর্নপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কালিদানের উত্তর্নাপ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদানের উত্তর্নাপ প্রয়োগের প্রকৃত্যার্থ কি. তাহা স্থাগণের চিন্তুনীয়।

উদাহরণ বলিতেছেন)। "পাক করিতেছে, পাক করিতেছে" এই স্থলে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি (পাকের অবিচ্ছেদ)। "গ্রাম গ্রাম (প্রত্যেক গ্রাম) রমণীয়" এই স্থলে ব্যাপ্তি (গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ)। "ত্রিগর্ত্তকে অর্থাৎ ত্রিগর্ত্ত নামক দেশবিশেষকে (পরি পরি ) বর্জ্জন করিয়া দেব বর্ষণ করিয়াছেন" এই স্থলে বর্জ্জন। "অধ্যধিকুড্য" অর্থাৎ কুড্যের (ভিত্তির) সমীপে নিষপ্প, এই স্থলে সামীপ্য। "তিক্ত তিক্ত" অর্থাৎ তিক্তসদৃশ, এই স্থলে প্রকার (সাদৃশ্য) [ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলিতে যথাক্রেমে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি ব্যাপ্তি, বর্জ্জন, সামীপ্য ও সাদৃশ্য শব্দের অভ্যাস বা দিক্তিক্তর দ্বারাই উক্ত বা দ্যোতিত হয়।]

এইরূপ স্তুতি, নিন্দা ও শেষবিধি অর্থাৎ বিধিশেষবাক্যে অমুবাদের অধিকান রার্থতা, এবং বিহিতের অনন্তরার্থতা আছে। [অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা অথবা বিধিশেষবাক্য প্রকাশ করিতে বিহিতকে অধিকার করিতে হয়—সেই বিহিতাধিকার এবং কোন কোন স্থলে বিহিতের আনন্তর্য্য বিধান, ইহাও অমুবাদের প্রয়োজন]।

টিপ্পনী। পুনুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ বুঝাইতে মহর্ষি শীঘ্রতর গমনের উপদেশকে অর্থাৎ "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্যকে দৃষ্টান্তক্তনেপ উল্লেখ করিয়াছেন। মর্যবির তাৎপর্য্য এই বের, যেমন শীঘ্র গমন কর, এই কথা বলিয়া, পরেই আবার শীঘ্রতর গমন কর, এই বাক্য বলিলে পুনুক্তক হয় না। কারণ, "শীঘ্রতর" শব্দে যে "তরপ্" প্রতায় আছে, তদ্বারা গমন-ক্রিয়ার অতিশয় বোধ জন্মে, ঐ বিশেষ বোধের জন্মই পরে "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্য বলা হয়—তদ্রুপ "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাক্যে শীঘ্র শব্দের অভ্যাস বা দিক্তিবশতঃ ক্রিয়াতিশয়-বোধ জন্মে, ঐ বিশেষ বোধের জন্মই ঐ বাক্যে শীঘ্র শব্দের বিক্তিক করা হয়। একবার মাত্র শীঘ্র শব্দের উচ্চারণে ঐ বিশেষ বোধে জন্মে না। পুর্ব্বোক্তরপ অভ্যাস ই অনুবাদ, উহা বিশেষ বোধের হেতু বিলিয়া সার্থক। অনুবাদের সার্থকর পরে আবার "শীঘ্রতর" শব্দের প্রয়োগ করিলে বোধ-বিশেষের হেতু বলিয় ঐ শীঘ্রতর শব্দ পুনুক্তক-দোষ লাভ করে না, তদ্ধপ অনুবাদরূপ অভ্যাসও বোধবিশেষের হেতু বলিয়া পুনুক্তক-দোষ লাভ করিবে না। "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাক্যে শীঘ্র শব্দের ফিল্ডেকনতঃ ঐ ক্রিয়াতিশয়রপ বিশেষের বোধ জন্মে। ঐ স্থলে শীঘ্রব সমনক্রিয়ার বিশেষণ। ঐ শীঘ্রবের অতিশয়কেই ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ স্থলে ক্রিয়াতিশয় বলিয়া উল্লেখ

১। জালকর দেশের নাম ত্রিগর্ত্ত। ঐ দেশের বিবরণ বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যারে জন্তব্য।

২। অন্ত প্রয়োগ:—অর্থনিন্ত্বাদলকণে হিভাগে: প্রভারবিশেষহেত্তাও শীঘ্রভরগ্রনোপদেশবদিতি। বধা শীঘ্রশন্ধ প্রজানারঃ প্রভারবিশেষহেত্তার প্রজানারঃ প্রজানারঃ প্রজানারঃ প্রজানারঃ প্রজানারঃ প্রজানার প্রজানার ক্রিশেষহেত্তার প্রজানার ক্রিশেষহেত্তার প্রজানার ক্রিশেষঃ প্রজানিশেষহেত্তার প্রজানার ক্রিশেষঃ প্রজানার ক্রিশেষঃ প্রজানার ক্রিশেষঃ প্রজানার ক্রিশেষঃ বিশেষঃ

করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াবিশেষণের অতিশয়ও ক্রিয়াতিশয়। 'শীঘ্রতর গমন কর' এই বাক্যে যেমন "তরপ্" প্রত্যায়ের দ্বারা ঐ ক্রিয়াতিশন্ত বুঝা যান্ত, তদ্রূপ "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাক্যে উহা শীঘ্র শব্দের অভ্যাস বা বিরুক্তির দারাই বুঝা বায়। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা একটা উদাহরণপ্রদর্শনের জন্মই বলা হইয়াছে। আরও বছবিধ অভ্যাস আছে। ক্রিয়াতিশয়ের স্থায় ক্রিয়ার অনিবৃত্তি, ব্যাপ্তি, বর্জন, সামীপ্য ও সান্ত্র প্রভৃতি অর্থবিশেষও অভ্যাস বা বিরুক্তির ছারাই বুঝা যায়। ঐরপ কোন বিশেষ বোধের হেতু বলিয়া, দেই দকল অভাগও অনুবাদ, তাহা সার্থক বলিয়া পুনরুক্ত নহে। উদ্দ্যোতকর "পচতু পচতু" এই বাক্যকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম "পচতু" শব্দের দ্বারা পাক কর্ত্তব্য, এইরূপ বোধ জন্মে। দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের দারা আমারই পাক করিতে হইবে, এইরপ অবধারণ বোধ জন্মে। অথবা সতত পাক কর্ত্তব্য, এইরূপে পাক্তিরার অবিচ্ছেদবিষয়ে বোধ জন্মে। অথবা পাক করিতে আমাকেই অধিকার করিতেছেন, এইরূপে অধ্যেষণ বোধ জন্ম। অথবা শীঘ্র পাক কর্ত্তব্য, এইরূপে পাক-ক্রিয়ার শীদ্রত্ব বোধ জন্ম। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিশেষ বোধের হেতু ৰলিয়াই পূর্ব্বোক্ত বাক্যে দ্বিতীয় 'পচতু' শব্দ সার্থক। স্বতরাং উহা পুনক্ষক্ত নহে —উহা অনুবাদ। পুনক্ষক্ত স্থলে ঐক্লপ কোন বিশেষের বোধ হয় না; স্কুতরাং পুনরুক্ত ও অনুবাদের মহান বিশেষ বা ভেদ অবশু স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার "পচতি পচতি" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া, ঐ স্থলে কেবল ক্রিয়ার অনিবৃত্তিকেই ঐ অমুবাদবোধ্য বিশেষ বলিয়াছেন। পাক-ক্রিয়ার নির্ভি নাই অর্থাৎ সতত পাক করিতেছে, ইহা ঐ বাকো "পচতি" শব্দের অভ্যাদ বা দ্বিক্তিক দারাই বুঝা বায়। ভাষ্যকার ঐ স্থলে একটি মাত্র বিশেষ বলিলেও উদ্যোতকরের কথিত অস্থান্থ বিশেষগুলিও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যান্ত্রদারে বুঝা যায়, তাহা উদ্দ্যোতকরের স্থায় দকলেরই দম্মত। কোন দেশের সকল গ্রামই রমণীয়, ইহা বলিতে "গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ" এই বাক্য বলা হয়। ঐ বাক্যে "গ্রাম" শব্দের অভ্যাস বা দিরুক্তির দারাই ব্যাপ্তি অর্থাৎ গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার ষায়। "পরি পরি ত্রিগর্ভেভাঃ" ইত্যাদি বুঝা সম্বন্ধ "পরি" শব্দের অভ্যাদ বা বিরুক্তির ছারাই বর্জ্জন অর্থ বুঝা ষায়। একটি মাত্র "পরি" শব্দের প্রয়োগ করিলে তাহা বুঝা যায় না। "অধ্যধিকুডাং" ইত্যাদি বাক্যে "অধ্য শব্দের অভ্যাদ বা দ্বিরুক্তির দ্বারাই দামীপ্য অর্গ বুঝা ধায়। একটি মাত্র "অধি" শব্দের প্রয়োগে তাহা বুঝা যায় না। "তিক্ততিক্তং" এই বাক্যে তিক্ত শব্দের অভ্যাদ বা দিকক্তির দ্বারাই সাদৃগ্র অর্থ বুঝা যায়। অর্থাৎ ঐ বাক্যের দারা ভিক্ত সদৃশ বা ঈষৎ ভিক্ত, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। একটি মাত্র তিক্ত শব্দের প্রায়োগে ঐ দপ অর্গ বেরে হয় ন। : পুর্বোক্তরূপ বিভিন্ন অর্গবিশে: ধর প্রকাশ হইলে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ঐ সকল স্থলে দ্বির্নিচনের বিধান হইরাছে। ঐ দির্ন্নচনের দারাই ঐ সকল স্থলে ঐরপ অর্থবিশেষ প্রকটিত হয়। অন্তথা তাহা হইতে পারে না'।

১। "নিতাবীপ্রোঃ"—পাণিনি ক্ত্র ৮/১/৪, আভীক্ষ্যে বীলারাঞ্চ রোভেয়ে বির্বাচনং স্যাৎ। আভীক্ষাং

ভাষাকার লৌকিক বাক্যে অনুবাদের সার্থকন্ধ বা প্রয়োজন দেখাইয়া উপসংহারে বেদবাক্যে অনুবাদের প্রয়োজন বলিয়াছেন। বেদবাক্যে অনুবাদের এই প্রয়োজন ভাষ্যকার পূর্বেও এখানে আবার তাহাই উল্লেখ করিয়া লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদেও ষে অনুবাদ আছে, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া পুনরুক্ত নহে, এই মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। বেদে যে বিহিতকে অধিকার করিয়া স্তুতি বা নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে विधित्मेष वला रुरेब्राष्ट्र, এवर कान ऋल विशिष्टित ज्यानसर्थ। विधान कत्रा रुरेब्राष्ट्र, रेहा ज्यर्थाए বেদবাক্যে ঐ সকল অনুবাদের প্রয়োজন ও উদাহরণ পুর্বেই (৬৫ সূত্রভাষ্যে) বলা হইয়াছে। মীমাংনকগণ "অগ্নিহিমস্ত ভেষজ্বশু" ইত্যাদি বাক্যকে যে অনুবাদ বণিয়াছেন, স্থায়স্তাকার মহর্ষি গোতম বেদবিভাগ বলিতে সে অমুবাদকে গ্রহণ করেন নাই। কারণ, মহর্ষি গোতম লৌকিক বাক্যের সহিত বেদবাক্যের সাম্য দেখাইতে বেদবাক্যের সর্ব্বপ্রকার বিভাগ বলা আবশ্রক মনে করেন নাই। বেদের বে সকল বাক্য বিধি বা বিধিদমভিব্যাহ্বত, অর্গাৎ বিধির সহিত বাহাদিগের একবাক্যতা আছে, সেই দকল বাক্যেরই তিনি বিভাগ বলিয়াছেন। স্থতরাং শীমাংদকদিগের কথিত গুণবাদ, অমুবাদ ও ভূতার্থবাদকে তিনি উল্লেখ করেন নাই এবং এই জন্মই তিনি বেদের নিষেধ-বাক্যকে ও প্রহণ করেন নাই। কারণ, তাহা বিধি বা বিধি-সমভিব্যাহাত বাক্য নহে। সমগ্র বেদের বিভাগ বলিতে শীমাংসকগণ বলিয়াছেন —বেদ পঞ্চবিধ। (১) বিধি, (২) মন্ত্র, (०) नामत्वम् , (१) निरुष ७ (८) अर्थवान । এই अर्थवान जिविध,—(১) छनवान, (२) अञ्चवान, (৩) ভূতার্থবাদ। মহর্ষি গোতমোক্ত বিধি-সমভিব্যাহ্নত অমুবাদও মীমাংস্কসম্মত অর্থবাদ্যূপ গুণবাদ এবং অন্তর্মপ অনুবাদ এবং বেদাস্তবাক্য প্রভৃতি অমুবাদের লক্ষণাক্রান্ত। ভূভার্থবাদ--বিধি-সমভিব্যাহত বাকা নহে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধির সহিত ভাহাদিগের একবাক্যতা নাই। ৬৭।

ভাষ্য। কিং পুনঃ প্রতিষেধহেভূদ্ধারাদেব শব্দশ্য প্রামাণ্যং সিধ্যতি ? ন, অতশ্চ—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) প্রতিষেধ হেতুগুলির উদ্ধার প্রযুক্তই কি বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ? (উত্তর) না, এই হেতুবশতঃও অর্থাৎ পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত সাধক হেতু-বশতঃও (বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়)।

ভিত্তব্যায়সংক্ষককুদন্তের্ চ। পচতি পচতি ভূক্রা ভূক্রা। বীপ্সারাং বৃক্ষং বৃক্ষং সিঞ্চিত , প্রামো প্রামো রমণীরং।—সিদ্ধান্ত-কৌষুদী। "পরের্বজ্ঞনে। হুত্র ৮।১।৫ পরি পরি বঙ্গেভ্যে, বুট্টো দেবং বঙ্গান্ পরিহৃত্য ইন্তর্বা ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। উপর্যাধান্তমং সামীপো। হুত্র ৮।১,৭ অধ্যধিহ্বং হ্বপ্রভাপরিষ্টাং সমীপকালে কুংব্যামিতার্থাঃ ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। প্রকারে গুলবচনত । হুত্র ৮১।১২ সাদৃশ্যে দ্যোত্যে গুলবচনত বে শুন্তচ কর্ম্মবাররবং। পটু পট্বী, পটু পটুঃ, পটুসদৃশঃ ঈবং পটুরিতি বাবং।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

# সূত্র। মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্ত-প্রামাণ্যাৎ॥ ৬৮॥ ১২৯॥

অমুবাদ। মন্ত্র ও আয়ুর্বেবদের প্রামাণ্যের ন্যায় আগু ব্যক্তির অর্থাৎ বেদবক্তা আগু ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ তাহার (বেদরূপ শব্দের ) প্রামাণ্য।

বিবৃতি। বেদ প্রমাণ-কারণ, বেদ আপ্রবাক্য। যিনি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং দয়াবশতঃ ঐ তত্ত্বখ্যাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাহার উপদেশ করেন, অপরের হিতসাধন ও অহিত নিবৃত্তির জন্ম ষথাদৃষ্ট তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহাকে বলে আগু, তাঁহার বাক্য আগুবাক্য। বেদে বহু বছ অলোকিক তত্ত্ব বর্ণিত আছে, ধাহা সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞানের গোচরই নহে। ঐ সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে তাহার দর্শন আবশুক; স্মতরাং যিনি ঐ সকল তত্ত্ব বলিয়াছেন, তিনি অলোকিক তত্ত্বদর্শী, সন্দেহ নাই এবং তিনি যে জীবের প্রতি দয়াবশতঃ তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং যিনি ঐ সকল অলোকিক তত্ত্বদর্শী, তিনি যে সর্বজ্ঞ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ বাতীত বেদবর্ণিত ঐ সকল তত্ত্ব আর কেহ বলিতে সক্ষমই নহেন এবং ঘিনি ঐ সকল তত্ত্বদর্শী, তিনি জীবের মঙ্গল বিধানে—জীবের ছঃখমোচনে অবশ্রুই ইচ্চুক হইবেন এবং তজ্জ্ম তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিবেন, তিনি দ্রান্ত বা প্রতারক হইতেই পারেন না। পুর্ব্বোক্ত তত্ত্বদর্শিতা ও জীবে দয়া প্রভৃতিই সেই আগু ব্যক্তির প্রামাণ্য, উহাই তাঁহার আগুর; স্বতরাং তাঁহার বাক্য বেদ —পূর্ব্বোক্তরূপ আগুপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ ; বেমন —মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ । বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবর্ত্তক যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার দ্বারা বিষাদি নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ন।ই। যিনি ঐ সকল মন্ত্রের সাফল্য স্বীকার করিবেন না, তাঁহাকে উহার ফল দেখাইয়াই তাহা স্বীকার করান যাইবে এবং আয়ুর্বেদের সত্যার্থতা কেহই অস্বীকার করেন না। তাহা হইলে মন্ত্র ও আযুর্ব্বেদ যে প্রমাণ, ইহা নির্বিবাদ। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রমাণ্যের হেতু কি, তাহা বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, উহা আগুবাকা, উহার বক্তা আগু ব্যক্তির পুর্মোক্তরূপ প্রামাণ্যবশতঃই উহা প্রমাণ। যিনি মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের বক্তা, তিনি যে ঐ দকল তত্ত্ব দর্শন করিয়া, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পাবে না; স্থতরাং ঐ স্কল তত্ত্বদর্শিতা ও দয়া প্রভৃতি তাঁহার আগ্রন্থ বা প্রামাণ্য, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। দেই আগ্র-প্রামাণ্যবশতঃ বেমন মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, তক্রপ আগুপ্রামাণ্যবশতঃ অনুষ্ঠার্থক বেদপ্ত প্রমাণ। যে হেতুতে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, দেই হেতু অন্তত্র থাকিলে তাহাও প্রমাণ্ট হইবে. তাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না,— সে হেতু আগুরাকার। লৌকিক বাক্যের মধ্যেও বাহা আগুরাক্য, তাহা প্রমাণ, সেই বাক্যবক্তা আগু ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃই তাহার প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার না ক্রিলে লোকব্যবহার চলিতে পারে না। কোন ব্যক্তিরই কোন কথার সত্যার্থতা কেহই স্বীকার না করিলে লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হয়,—বস্তুতঃ লোকিক বাক্যের মধ্যেও আপ্রবাক্যগুলিকে সেই আপ্তের প্রামাণ্যবশতঃ সকলেই প্রমাণরপে গ্রহণ করিতেছেন; স্থতরাং আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ যে আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার্য্য। মন্ত্র, আয়ুর্বেদ এবং দৃষ্টার্থক অন্তান্ত্র বেদ ও বছ বছ লোকিক বাক্য ইহার উদাহরণ। সেই দৃষ্টাস্তে অদৃষ্টার্থক বেদবাক্য ও আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ। ঐ সকল বেদবাক্য যে আপ্তবাক্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, যিনি পূর্বেলি কর্মণ আপ্তলক্ষণ-সম্পন্ন নহেন, তিনি বেদে ঐ সকল মলোকিক তত্ত্বের বর্ণন করিতে সক্ষমই নহেন।

টিপ্লনী। মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে প্রথমে বেদের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমর্থনপূর্বক তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাহার পরে বেদে বাক্যবিভাগের উল্লেখ করিয়া বেদের প্রামাণ্যসম্ভাবনার হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইহাতেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদের প্রামাণ্যদাধক প্রমাণ বলা আবগুক। এ জন্ম মহর্ষি শেষে এই স্থের দ্বারা বেদপ্রামাণ্যের সাধক বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "কিং পুনঃ" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা প্রশ্নপূর্ব্বক "অতশ্চ" এই কথার দারা মহর্ষিস্থত্তের অবতারণা করিণাছেন। "অতশ্চ" এই কথার সহিত ফ্তোক্ত "আগুপ্রামাণ্যাং" এই কথার যোগ করিয়া স্ত্রার্থ যাখ্যা অর্থাৎ বেদের অপ্রামাণা সাধনে গৃহ'ত হেতুগুলির উদ্ধারবশতঃ এবং করিতে হইবে। আপ্রপ্রামাণ্যবশতঃ বেদ প্রমাণ। উদ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অর্থবিভাগবন্থ-রূপ হেতুর সমূচ্চয়ের জন্ম স্থাত্রে "চ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অর্থবিভাগবন্থ-বশতঃ এবং আপ্রপ্রামাণ্যব-তঃ বেদ প্রমাণ। উদ্যোতকর হত্তোক্ত হেতুবাক্যের ফলিতার্থরূপে পুরুষবিশেষাভিহিতত্বকে হেতু গ্রহণ করিয়া, স্থতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্কোদ-বাক্যগুলি পুরুষবিশেষের উক্ত বলিয়া প্রমাণ, সেইত্নপ বেদবাক্যগুলি প্রমাণ, ইহাতে পুরুষ-বিশেষাভিহিত্ত্ব—হেতু। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্যা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়'ছেন বে, বেদ প্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ কি ? এতত্ত্তরেই উদ্যোতকর প্রথমে অর্থবিভাগবন্থকে বেদপ্রামাণ্য সম্ভাবনার প্রমাণ বলিয়াছেন; ঐ অর্গবিভাগবন্থ কিন্ত বেদপ্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ বা সাধন নতে। কারণ, বুদ্ধাদি প্রণীত শাস্ত্রেও পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থবিভাগ আছে; কিন্তু তাহা অপ্রমাণ বলিয়া অর্থবিভাগ প্রামাণ্যের ব্যক্তিচারী, স্কু হরাং উহা বেদপ্রামাণ্যে প্রমাণ নহে। বেদপ্রামাণ্যে বাহা প্রমাণ, অর্থাৎ যে হেডু বেদপ্রামাণ্যের সাধক, তাহা মহর্ষির এই স্থাতেই উক্ত হইরাছে। এই স্ত্রোক্ত হেতুই বস্ততঃ বেদপ্রামাণ্যসাধনে হেতু। স্ত্রকার "5" শব্দের দ্বারা উদ্যোতকরের ক্ষিত যে অর্থবিভাগবস্তুর প্রভুৱ ক্রিয়াছেন, তাহা বেদপ্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতু। বেদপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বে ঐ প্রামাণ্য সম্ভাবনারই হেতু বলিয়াছেন সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দ্বারা দিদ্ধ করা যায়। যাহা অসম্ভাবিত, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না'। উদ্দোতকর যে পুরুষবিশেষাভিহিতত্বকে বেদপ্রামাণোর সাধকরপে

<sup>&</sup>gt;। তাৎপর্বালীকাকার এই কথা সমর্থন করিতে এখানে একটি কারিকা উদ্ধ ত করিরাছেন,—"সম্বাবিতঃ প্রতি-

উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যায় তাংপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ বেদকর্ত্তা ভগবান, তাঁহার বিশেষ বলিতে তত্ত্বদর্শিতা, ভূতদয়া এবং যথাদৃষ্ঠ তত্ত্বস্যাপনেচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়াদির পটুতা। এই সকল বিশেষের দ্বারাই পুরুষ পুরুষান্তর হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ফলকথা— বেদকর্ত্তা পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, ইহাই উদ্যোতকরের অভিমত বলিয়া তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দোতকর ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—বেদ, পুরুষবিশেষাভিহিত। পরে ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। কিং পুনরায়ুর্ব্বেদন্ত প্রামাণ্যম্ ?—যত্তদায়ুর্ব্বেদেনাপদিশ্যতে ইদং ক্ষেত্রমধিগচ্ছতীদং বর্জ্জয়িয়াহনিক্টং জহাতি, তদ্যানুষ্ঠীয়মানস্ত তথাভাবঃ দত্যার্থতাহবিপর্যয়ঃ। মন্ত্রপদানাঞ্চ বিষভূতাশনিপ্রতিধেধার্থনাং প্রয়োগেহর্থন্ত তথাভাব এতৎপ্রামাণ্যম্। কিং কৃতমেতৎ ? আপ্রপ্রামাণ্যকৃতম্। কিং পুনরাপ্রানাং প্রামাণ্যম্ ? দাক্ষাৎকৃতধর্মতাভ্তদয়া যথা ভূতার্থচিখ্যাপয়িষেতি। আপ্রাঃ খলু দাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ইদং হাতব্যমিদমন্ত হানিহেতুরিদমন্তাধিগন্তব্যমিদমন্যাধিগমহেতুরিতি ভূতাভ্তুকম্পত্তে। তেষাং খলু বৈ প্রাণভূতাং স্বয়মনবর্ধ্যমানানাং নান্তত্তপদাদ্ববোধকারণমন্তি। ন চানববোধে দমীহা বর্জ্জনং বা, নবাহকৃত্বা স্বিজ্ঞাবো নাপ্যস্থান্ত উপকারকোহপ্যন্তি। হন্ত বয়মেভ্যো যথাদর্শনং যথাভূতমুপদিশ্যমন্ত ইমে প্রভা প্রতিপদ্যমানা হেয়ং হাস্তন্ত্যধিগন্তব্যমেবাধিগমিষ্যন্তীতি। এবমাপ্তোপদেশ এতেন ত্রিবিধেনাপ্রপ্রামাণ্যেন পরিগৃহীতোহনুষ্ঠীয়মানোহর্থন্য দাধকো ভবতি এবমাপ্তোপদেশঃ প্রমাণং, এবমাপ্তাঃ প্রমাণম্।

দৃষ্টার্থেনাপ্তোপদেশেনায়ুর্কেদেনাদৃষ্টার্থো বেদভাগোহকুমাতব্যঃ প্রমাণ-

কারাং পক্ষং সাধ্যেত হেতুন। ন তন্ত হেতুভিরাণমুৎপতরেব যে। হতঃ।" "পক্ষ" বসিতে এখানে প্রতিক্রোবাক্য-বোধ্য সাধ্যধর্মনিশিষ্ট ধর্মী। উহা অসম্ভাবিত হইলে কোন হেতুর স্থারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন "আমার জননী বন্ধা" এইরূপ প্রতিক্রা হয় না। উহা কোন হেতুর স্থারাই সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্যালীকাকার তাহার ভাষতী প্রস্থেও ব্রহ্মবিবরে প্রমাণের ব্যাখা। করিতে প্রথমে ভাষাকার শক্ষরও বে ব্রহ্মবরণের সম্ভাবনাই বলিয়াছেন, ইহা আখা। করিয়াছেন। সেখানে "বথাছনিয়ায়িকাং" এই কথা বলিয়া পূর্বেজি কারিকাটি (২য় ক্রভাষ্য ভাষতীতে) উদ্ধৃত করিয়াছেন। আরও কোন কোন গ্রন্থে এই কারিকাটি উদ্ধৃত পেখা যায়। কিন্তু এটি কাহার রচিত কারিকা, ইহা বাচম্পতিমিশ্র প্রভৃতি বলেন নাই।

<u>, 24, </u>

মিতি। অস্থাপি চৈকদেশো ''গ্রামকামো যজেতে''ত্যেবমাদিদৃ ফীর্থ-স্তেনাকুমাতব্যমিতি।

লোকে চ ভূয়ানুপদেশার্শ্রাে ব্যবহারঃ। লোকিকস্থাপ্যপদেষ্ট্রক্রপদেষ্টব্যার্থজ্ঞানেন পরানুজিয়্কয়া যথাভূতার্থচিথ্যাপয়য়য়া চ প্রামাণ্যং,
তৎপরিগ্রহাদাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমিতি। দ্রষ্ট্ প্রবক্তৃসামান্যাচ্চানুমানং,
—য এবাপ্তা বেদার্থানাং দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ, ত এবায়ুর্বেদপ্রভৃতীনাং,
ইত্যায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবদ্বেদপ্রামাণ্যমনুমাতব্যমিতি।

অমুবাদ। (প্রশ্ন) আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য কি ? (উত্তর) সেই আয়ুর্কেদ কর্ত্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, "ইহা করিয়া ইষ্ট লাভ করে, ইহা বর্চ্জন করিয়া অনিষ্ট ত্যাগ করে," অনুষ্ঠীয়মান তাহার অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সেই কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণ বা বর্জ্জনের তথাভাব—কি না সত্যার্থতা, অবিপর্যায়। ( অর্পাৎ আয়ুর্ব্বেদের ঐ সকল উপদেশের সত্যার্থতা বা বিপর্যয় না হওয়াই তাহার প্রামাণ্য ) এবং বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবারণার্ধ অর্থাৎ বিষাদি নিবৃত্তি যাহাদিগের প্রয়োজন, এমন মন্ত্রপদগুলির প্রয়োগে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ সত্যার্থতা, ইহাদিগের (মন্ত্রপদগুলির) প্রামাণ্য। (প্রশ্ন) ইহা অর্থাৎ আয়ুর্কেদ ও মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত প্রামাণ্য কি প্রযুক্ত? (উত্তর) আপ্তদিগের প্রামাণ্যপ্রযুক্ত। ( প্রশ্ন ) আপ্রদিগের প্রামাণ্য কি ? ( উত্তর ) সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মতা অর্থাৎ উপদেষ্টব্য তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, জীবে দয়া (ও) যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচছা। যে হেতু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা অর্থাৎ যাহারা উপদেষ্টব্য পদার্থের সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এমন আপ্তগণ, "ইহা ত্যাজ্য, ইহা ইহার ত্যাগের হেতু, ইহা ইহার প্রাপ্য, ইহা ইহার প্রাপ্তি হেতৃ, এইরূপ উপদেশের দার। প্রাণিগণকে দয়া করেন। বেহেতু স্বয়ং অনববুধ্যমান - অর্থাৎ যাহারা নিজে বুঝিতে পারে না, সেই প্রাণিগণের উপদেশ ভিন্ন ( আপ্তদিগের বাক্য ভিন্ন ) জ্ঞানের কারণ নাই। জ্ঞান না হইলেও সমীহা ও বর্জ্জন অর্থাৎ কর্তুব্যের আচরণ ও অকর্ত্তব্যের ত্যাগ হয় না, না করিয়াও অর্থাৎ কর্তব্যের আচরণ ও অকর্তব্যের ত্যাগ না করিলেও (জ্পীবের) স্বস্তিভাব (মঙ্গলোৎপত্তি) হয় না, এবং ইহার অর্থাৎ স্বস্তিভাবের অন্য (আপ্তোপদেশ ভিন্ন ) উপকারকও (সম্পাদকও) নাই। আহা, আমরা ইহাদিগকে যথাদর্শন অর্থাৎ যেরূপ তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি, তদসুসারে যথাভূত ( যথার্থ ) উপদেশ করিব, ইহারা তাহা শ্রবণ করিয়া বোধ করতঃ ত্যাজ্য ত্যাগ করিবে, প্রাপ্যই প্রাপ্ত হইবে।
এইরূপ আপ্তোপদেশ—এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ অর্থাৎ আপ্তগণের পূর্বেবাক্ত
তত্ত্বসাক্ষাৎকার, জীবে দয়া এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা, এই ত্রিবিধ প্রামাণ্যবশতঃ পরিগৃহীত হইয়া অনুষ্ঠীয়মান হইয়া অর্থের (প্রয়োজনের) সাধক হয়।
এইরূপ আপ্তোপদেশ প্রমাণ, এইরূপ (পূর্ব্বোক্তরূপ) আপ্তগণ প্রমাণ।

দৃষ্টার্থক আপ্তোপদেশ আয়ুর্বেদ দারা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সর্ববসমত-প্রামাণ্য আয়ুর্বেদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অদৃষ্টার্থক বেদভাগ প্রমাণরূপে অনুমেয় এবং ইহারও একদেশ অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক বেদেরও অংশবিশেষ "গ্রামকাম ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি ( বাক্য ) দৃষ্টার্থ; ভাহার দারা অর্থাৎ ভাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ( অদৃষ্টার্থক বেদভাগের প্রামাণ্য ) অমুমেয়।

লোকেও বহু বহু উপদেশাশ্রিত ব্যবহার আছে। লৌকিক উপদেষ্টার ও উপদেষ্টব্য পদার্থের জ্ঞানবশতঃ পরের প্রতি অনুগ্রহের ইচ্ছাবশতঃ—এবং বথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ প্রামাণ্য, অর্থাৎ লৌকিক আগুদিগেরও পূর্বেবাক্তরূপ ত্রিবিধ প্রামাণ্য,—সেই প্রামাণ্যের পরিগ্রহবশতঃ আগ্রোপদেশ (লৌকিক আগুবাক্য) প্রমাণ।

দ্রন্ধী ও বক্তার সমানতা-প্রযুক্তও অনুমান হয়। বিশদার্থ এই যে, যে সকল আপ্তগণ বেদার্থের দ্রন্ধী ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্ক্বেদপ্রভৃতির দ্রন্ধী ও বক্তা, এই হেতু দারা আয়ুর্ক্বেদের প্রামাণ্যের স্থায় বেদপ্রামাণ্য অনুমেয়।

টিপ্ননী। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য অস্থীকার করা যায় না; উহা সর্ক্রমাধারণের জ্ঞাত না হইলেও পরীক্ষকগণ উহা স্থীকার করেন, তাঁহারা উহা জ্ঞানেন। তাই মহর্ষি উহাকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য পদার্থও যে বাদী ও প্রেতিবাদীর স্থীকৃত প্রমাণশিদ্ধ হইলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে, ইহা প্রথমাধ্যারে দৃষ্টান্তর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য যে প্রমাণশিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া উহার দৃষ্টান্তর বাখ্যায় বলা হইয়াছে। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য যে প্রমাণশিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া উহার দৃষ্টান্তর বাহ্মান করিতেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আয়ুর্কেদে উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের বর্জন অনুষ্ঠারনান হইলে তাহার কল ইষ্টলাত ও অনিষ্টনিবৃত্তি ( যাহা আয়ুর্কেদে কথিত ) হইয়া থাকে। স্থতরাং আয়ুর্কেদে উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের 'তথাভাব'ই দেখা যায়,—"তথাভাব" বলিতে সভ্যার্থতা। আয়ুর্কেদোক্ত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার আয়ুর্কেদোক্ত প্রয়োজন বা ফল সত্য দেখা যায়, স্থতরাং উহা সত্যার্থ। ভাষ্যকার পরে আবার "অবিপর্য্যয়" শব্দের হারা প্রথমোক্ত এ সত্যার্থতাঃই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আয়ুর্কেদোক্ত কর্ত্তব্যের, আয়ুর্কেদোক্ত ফলের বিপর্য্যয় হয় না, ইহাই তাহার তথাভাব বা সত্যার্থতা এবং উহাই আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য। আয়ুর্কেদ প্রমাণ না হইলে

পুর্ব্বোক্তরূপ সত্যার্থতা কথনই দেখা যাইত না। এইরূপ বিষ, ভূত ও বজ্রনিবারণার্থ যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার ষথাবিধি প্রয়োগ হইলে তাহারও অর্থ কি না—প্রয়োজনের 'তথাভাব'ই দেখা যায়। অর্থাৎ দেই দেই স্থলে মন্ত্রপ্রয়োগের প্রয়োজন বিষাদি নিবৃত্তি দেইরূপই হইয়া থাকে, তাহার ও বিপর্যায় দেখা যায় না। স্থতরাং সেই দকল মন্তেরও প্রামাণ্য অবশু স্বীকার্য্য এখন যদি মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য প্রমাণ্সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে, এবং ঐ প্রামাণ্যের বাহা হেতু, দেই হেতুর দারা ঐ দুগ্রান্তে বেদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য কি-প্রযুক্ত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, উহা আপ্ত-প্রামাণা-প্রযুক্ত। ইহাতে আপ্তের লক্ষণ কি, তাহাদিগের প্রামাণ্য কি, ইহা বলা আবশুক। আপ্ত-প্রামাণ্য কি, তাহা না ব্ঝিলে তৎপ্রযুক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যের স্থায় বেদের প্রামাণ্য বুঝা ধার না। এ জন্ম ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎক্রতংশ্বতা, ভূতদয়া এবং ধথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছ।—এই ত্রিবিধ ধর্মই আগুপ্রামাণ্য। ভাষাকরে প্রথমাধ্যায়ে শব্দপ্রমাণের লক্ষণ-স্ত্র-ভাষ্যে ( १म স্ত্রভাষ্যে ) অপ্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি ও আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। দেখানে বলিয়াছেন যে, যিনি ধর্ম অর্থাৎ উপদেষ্টবা পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিয়া, সেই ষধাদৃষ্ট পদার্থের ঝাপনেচছা-বশতঃ বাক্যপ্রয়োগে কুত্যত্ন এবং বাক্যপ্রয়োগ বা উপদেশ করিতে সমর্থ, এমন ব্যক্তিকে আপ্ত বলে। তাৎপর্যাটীকাকার সেখানে ভাষ্যকারের "দাক্ষাৎক্বতধর্মা" এই কথার বাাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি ধর্মকে অর্থাৎ হিতার্থ ও আহিতনিবৃত্যর্থ প্রার্থগুলিকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন স্নুদুঢ় প্রমাণের দারা নিশ্চন্ন করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎক্বতধর্ম্মা। লৌকিক আপ্রগ্রণ কোন তৰ প্রত্যক্ষ না করিয়াও অন্ত কোন স্বদৃঢ় প্রমাণের ঘারা নিশ্চয় করিয়া তাহার উপদেশ করেন, তাহাও আপ্তোপদেশ। ঐ স্থলে সেই লৌকিক ব্যক্তিও আগু ইইবেন, তাঁহাকে ঐ স্থলে অনাপ্ত বলা যাইবে না, ইহাই তাৎপর্যাটীকাকারের ঐদ্ধপ ব্যাখ্যার মূল। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে আপ্তের লক্ষণে প্রয়োজনবশতঃ অক্তান্ত বিশেষণ বলিলেও এখানে আগু-প্রামাণ্য কি, ইহাই বলিতে পুর্ব্বোক্তরপ সাক্ষাৎক্বতধর্মতা, ভূতদয়া এবং ধর্থাভূত পদার্থের ধ্যাপনেচ্ছা, এই তিনটি ধর্মই বশিরাছেন। পূর্ব্বোক্ত আপ্তলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির ঐ তিনটি ধর্ম থাকাতেই তাঁহারা ম্থার্থ উপদেশ করেন, স্নতরাং উহাই তাঁহাদিগের প্রামাণ্য বলা বাষ। উদ্দ্যোতকর এখানে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণ্ বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই আপ্ত বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, উদ্যোভকরের "ত্রিবিধেন বিশেষণেন" এই কথা উপলক্ষণ। উহার দারা কর<mark>ণ</mark>পাটবও বুঝিতে হইবে। অর্গাৎ পূর্কোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণবিশিষ্ট হইলেও যদি তাহার শব্দ প্রয়োগের করণ কণ্ঠাদি বা ইন্দ্রিয়াদির পটুতা না থাকে, তবে তিনি আপ্ত হইতে পারেন না। স্কৃতরাং আপ্তের লক্ষণে করণের পটুতাও বিশেষণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে আপ্তের লক্ষ্ বলিতে "উপদেষ্টা" এই কথার দারা উপদেশসমর্থ ব্যক্তিকে আগু বলিয়া করণপাট্ব বিশেষণেরও প্রকাশ করিয়াছেন, এবং দেখানে "প্রযুক্ত" শব্দের দারা আলগুহানতা বিশেষণেরও প্রকাশ করিয়াছেন। আপ্তের লক্ষণে ভূতদয়ার উল্লেখ করেন নাই। আপ্তের লক্ষণ বৃণিতে দেখানে ভূতদয়ার উল্লেখের কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। এখানে আপ্তের প্রামাণা কি ? এতত্ত্তরে ভাষাকার তিনটি ধর্মের উল্লেখ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন মে, সাক্ষাৎক্রতধর্মা আপ্তরণ জীবের আজা ও ত্যাগের হেতু, এবং প্রাণ্য ও প্রাপ্তির হেতু উপদেশ করিয়া জীবকে ক্রপা করেন। কারণ, অজ্ঞ জীব নিজে তাহাদিগের ত্যাজা ও প্রাহ্ম প্রভৃতি ব্বিতে পারে না। তাহাদিগের কর্ত্তর্য ও অকর্ত্তব্য ব্রিবার পক্ষে আপ্তর্গণের উপদেশ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কর্ত্তব্য না ব্রিলে জীব তাহা করিতে পারে না; অকর্ত্তব্য না ব্রিলেও তাহা বর্জন করিতে পারে না। কর্ত্তব্যের অন্নর্ভান ও অকর্ত্তব্যের বর্জন না করিয়া যথেচছাচারী হইলে মঙ্গল নাই, তাহাতে জীবের হঃধনিবৃত্তি অসম্ভব। আপ্তোপদেশ বাতীত জীবের মঙ্গলের আর কোন উপায়ও নাই। এই জন্ম জীবের হঃধনেচনে ব্যগ্র আপ্তর্গণ দয়ার্দ্র হইয়া মনে করেন মে, আমরা জীবের হঃখনিবৃত্তি ও স্বথের জন্ম ইহাদিগকে আমাদিগের দর্শন বা জ্ঞানানুসারে যথাভূত তত্ত্বের উপদেশ করিব; ইহারা তাহা শুনিয়া ও ব্রিয়া, তদমুসারে তাাজ্য তাাগ করিবে, গ্রাহ্ম গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জন করিবে, তাহাতে ইহারা স্রখী ও হঃথমুক্ত হইবে।

ভাষ্যকার "আপ্তাঃ থলু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া, সাক্ষাৎক্রতধর্মতা বা তব্দর্শিতা এবং ভূতদয়া ও যথাভূত পদার্থের খাপনেচ্ছা, এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য এই বে, আয়ুর্ব্বেদাদির বাহারা বক্তা, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই উপদিষ্ট তব্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। কারণ, ঐ সকল তব্বের সাক্ষাৎকার ব্যতীত তাহার ঐরপ উপদেশ করা যায় না। স্কুতরাং আয়ুর্ব্বেদাদির বক্তাকে তব্বদর্শী বলিতে হইবে, এবং দয়াবান্ ও যথাদৃষ্ট তব্ব খ্যাপনে ইচ্ছুক্ত বলিতে হইবে। তাঁহারা অজ্ঞ বা ভ্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের বাক্য আয়ুর্ব্বেদাদি কথনই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রমাণ হইত না। তাঁহারা নির্দির বা প্রতারক হইলেও তাহা হইত না। তাঁহারা জীবের প্রতি দয়াবশতঃ বথাদৃষ্ট তব্ব খ্যাপনে ইচ্ছুক্ না হইলেও আয়ুর্ব্বেদাদি বলিতেন না। স্কুতরাং পূর্ব্বেক্তি ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্য অবশু স্বীকার্য্য। ঐ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃই আপ্রোপদেশ আয়ুর্ব্বেদাদি গৃহীত হইয়া থাকে এবং উহা অম্প্রীয়মান হইয়া ফলসাধক হয়। অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদাদির বক্তা আপ্রগণের পূর্ব্বোক্তরূপ প্রামাণ্যবশতঃই আম্বের্বিদাদিকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বিধিনিষেধের প্রতিপালন করিয়া যথোক্ত ক্ল লাভ করে। এইরূপে আপ্রোপদেশ প্রমাণ এবং পূর্ব্বাক্তরূপে আপ্রগণন্ত প্রমাণ। পূর্ব্বাক্ত তব্দর্শিতা প্রভৃতি ত্রিবিধ গুলই আপ্রদিগের প্রামাণ্য। তৎপ্রযুক্তই তাঁহাদিগের উপদেশ প্রমাণ।

ভাষ্যকার স্ত্রকারোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, উহা আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত, ইহা বলিয়া, ঐ আপ্তপ্রামাণ্যের স্বরূপ বর্ণন ও সমর্থনপূর্বক শেষে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন ষে, দৃষ্টার্থক মাপ্তোপদেশ যে আয়ুর্ব্বেদ, তদ্বারা অর্থাৎ তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অদৃষ্টার্থক বেদভাগকে অর্থাৎ "বর্গকামোহশ্বমেধন যজেত" ইত্যাদি বেদভাগকে প্রমাণ বলিয়া অনুমান করা যায়। অদৃষ্টার্থক বেদের মণ্যেও "গ্রামকামো যজেত" ইত্যাদি যে দৃষ্টার্থক বেদ আছে, তাহাকে দৃষ্টান্তর্বপে গ্রহণ করিয়াও অদৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য অনুমান করা যায়। কারণ, গ্রাম

কামনায় ঐ বেদের বিধি অনুসারে "সাংগ্রহণী" যাগ করিলে গ্রাম লাভ হয়, ইহা বহু স্থলে দেখা গিয়াছে ; স্থুতরাং ঐ সকল দুষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য অবশু স্বীকার্যা। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে বেদের অন্ত অংশকেও প্রমাণ বলিয়া অনুমান-প্রমাণের দারা নিশ্চয় করা যায়। বেদের অংশ-विस्मिय প্রমাণ হইলে অন্ত অংশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, প্রামাণোর বাহা প্রবোজক, তাহা ঐ উভয় অংশেই এক। ভাষাকার শেষে ইহাও বলিগাছেন যে, লোকেও উপদেশাশ্রিত -ব্যবহার বহু বহু চলিতেছে। বহু বহু লোকিক বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ তদমুসারে ব্যবহার চলিতেছে: সেই লৌকিক বাকাবকারাও আপ্তা, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্তরণ ত্রিবিণ প্রামাণ্য থাকায় তাঁহাদিগের বাক্য প্রমাণ। ফল কথা, মহর্ষি, মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিলেও অদৃষ্টার্থক বেদের অংশ-বিশেষ দৃষ্টার্থক বেদভাগ এবং বহু বহু লৌকিক বাকোর প্রামণ্যকেও বেদের প্রামাণ্যের দৃষ্টাস্করপে প্রহণ করা যায় এবং তাহাও স্থাকার মহর্ষির অভিপ্রেড, ইহাই ভাষ্যকার শেষে জানাই-মাছেন এবং অনুমানে মন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, দৃষ্টার্থক বেদ ও লৌকিক আপ্রবাক্যকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ ক্রিতে হইবে, স্তুকারের ভাহাই বিবক্ষিত, ইহাও ভাষাকার জানাইয়াছেন'। ভাষ্যকার শেষে অক্ত রূপ হেতুর ছারাও যে আয়ুর্ব্বেদাদি দৃষ্টাস্ত অবশস্বনে বেদের প্রামাণ্যের অমুমান করা ষায় এবং জাহাও স্থুত্রকারের বিবক্ষিত আছে. ইহা জানাইতে বলিয়াছেন যে, যে সকল আগুগণ বেদার্থের प्रहो ७ वका, जांशत्रारे यथन बाग्नुर्सिन थ्राज़ित प्रहो ७ वका, जथन बाग्नुर्सिनीन थ्रामान स्टेल, বেদও প্রমাণ হইবে। বেদ ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির দ্রন্তা ও বক্তা সমান হইলে, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি প্রমাণ হইবে, কিন্তু বেদ প্রমাণ হইবে না, ইহা কথনই হইতে পারে না। আযুর্বেদ প্রভৃতির বঙ্গার আগুৰ নিশ্চর হওয়ায় বেদের ৰক্তাও যে আগু, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, বেদ ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা অভিন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং তন্মতামুবর্তী নব্যগণ মহর্ষির স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন বে, বিষাদিনাশক মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ-ভাগ বেদেরই অন্তর্গত। মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য যথন নিশ্চিত, তথন তদ্দৃষ্টান্তে বেদমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া অমুমান ঘারা নিশ্চর করা যায়। কারণ, বেদের অংশবিশেষ প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত হইলে অন্তান্ত্র অংশও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবস্তু কোন প্রস্থের অংশবিশেষ প্রমাণ হইলেও প্রস্থকারের অমপ্রমাণাদিবশতঃ তাহার অংশবিশেষ অপ্রমাণ হইলেও প্রস্থকারের অমপ্রমাণাদিবশতঃ তাহার অংশবিশেষ অপ্রমাণও হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদেরপ বেদভাগের প্রমাণ্য নিশ্চরের করো যায়। সর্বক্র ঈশর ব্যতীত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের কর্ত্তা আর কেই হইতেই পারেন না। স্থতরাং বেদের অস্তান্ত অংশও যে মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টান্তে প্রমাণ হইবে, এ বিষরে সংশম্ব

১। ব্যক্ত প্ররোগ:—প্রমাণং বেদবাক্যানি বস্তৃ বিশেষাভিহিতত্বাৎ মন্ত্রায়ুর্বেদবাকাবদিতি । এককর্তৃকত্বেন বা মন্ত্রায়ুর্বেদবাক্যানি পক্ষীকৃত্য অলৌকিকবিষয়-প্রতিপাদকত্বেন বৈধর্ত্মাহেতৃর্বক্তবাঃ।—স্তায়বার্ত্তিক। মন্ত্রায়ুর্বেদ-বাক্যানি সর্বক্তপূর্ব্যকাণি, মহাজন-পরিগ্রহে সতি অলৌকিকার্যপ্রতিপাদকত্বাৎ ইত্যাদি।—তাৎপর্যাচীকা।

ছইতে পারে না। বেদের অংশবিশেষ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যদি ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতে इत्र, जाहा इट्टल ममक्ष त्वन्हे क्रियत-अनीज, हेहा खीकार्या। अनुष्ठीर्थ त्वनजान क्रियत-अनीज नत्ह, উহা অপরের প্রণীত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং বেদকর্ত্তা ঈশ্বরের ভ্রম-প্রমাদাদি না থাকায় তাঁহার ক্বত বেদের কোন অংশই অপ্রমাণ হইতে পারে না ৷ মন্ত্র ও আয়ুর্কেদরূপ বেদভাগকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া বেদমাতো: প্রামাণ্য অমুমেয়। বৃত্তিকার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের ব্যাখ্যার দ্বারা মহর্ষি গোতম বে এই স্থতে বেদের অন্তর্গত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, বেদুমাত্রের প্রামাণ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা বায় না। পরস্ক ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তাকেই আয়ুর্মেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা বলার তিনি যে এখানে স্থকোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদকে মূল বেদ হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায় ৷ একই বেদব্যাস বছবিধ বিভিন্ন শান্ত্রের বক্তা হইন্নাছেন। স্থতরাং দ্রন্তী বা বক্তা অভিন্ন হইলেই যে শাস্ত্র এক হইবে, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার চতুর্থাধায়ের ৬২ স্ত্ত্র-ভাষ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ইতিহাদ, পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বক্তা ও দ্রস্তাকেও অভিন্ন বলিয়াছেন। পরস্ত ভাষ্যকার "অদৃষ্টার্থক বেদভাগ" বলিয়া এখানে আয়ুর্বেদকে দৃষ্টার্থক বেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায় না। কারণ, অদৃষ্টার্থক বেদভাগের অন্তর্গত দৃষ্টার্থক বেদের স্থায় অথব্ধবেদের অন্তর্গত আরও বছ বছ দৃষ্টার্থক বেদ আছে। ভাষ্যকার "তস্তাপি চৈকদেশঃ" এই কথার দারা তাহাকেও দৃষ্টাস্করপে স্ফনা করিয়াছেন "চ" শব্দের দারা মন্তান্ত সমস্ত দৃষ্টার্থক বেদেরও সমুচ্চর করিয়াছেন, ইহাও বুরা ষাইতে পারে। পরস্ত মহর্ষি চরক ও স্কশ্রুত বাহাকে আয়ুর্কেদ বলিয়াছেন, তাহা যে মূল বেদেরই অংশবিশেষ, ইহা বুঝা যায় না। চরকসংহিতার আয়ুর্বেদজ্ঞগণ চতুর্বেদের মধ্যে কোন্ বেদের উল্লেখ করিবেন, এই প্রশ্নোভরে অথর্ক বেদের উল্লেখ করা হইস্নাছে। কারণ', অথর্কবেদ দান, স্বস্তারন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিরম, প্রায়শ্চিত্র, উপবাদ ও মন্ত্রাদির পরিগ্র**হবশতঃ** চিকিৎসা विनिप्तारह्म । हेरात होता के बाबूर्र्यम अथर्यरायममुनक भाष्ट्राखत, हेरा वृक्षा यात्र । अथर्यरायम आयुर्त्सरानत भून जच थाकिरान ९ हत्रर कांक आयुर्त्सन रव भून ८ तरानतरे जाश्मितराम्य, इंडा वृद्धा यात्र না। ভাষা হইলে চরক, আয়ুর্বেদের শাখতত্ব সমর্থন করিতে অক্তরূপ নানা হেতুর উল্লেখ করিবেন কেন ? পরস্ত হাঞ্রত, আয়ুর্বেদকে অথব্যবেদের উপাঙ্গ বলিয়া উল্লেখপূর্ব্বক আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বর্ণনাম বলিয়াছেন বে<sup>২</sup>, "সমুভু প্রজা সৃষ্টির পূর্ব্বেই সহস্র অধ্যাম ও শত সহস্র শ্লোক করিয়া-ছিলেন। পরে মনুষ্যগণের অল্প মেধা ও অল্প আয়ু দেখিয়া পুনর্ব্বার অষ্ট প্রকারে প্রশন্ত্রন করেন।" স্থানতের কথায় বুঝা যায়, স্বরভূক্ত সেই সহস্র অধ্যায়, শত সহস্র শ্লোকই আয়ুর্বেদ শক্তের

<sup>&</sup>gt;। বেদো হি অথব্যা দান-বত্তরন বলি-নকল-ছোন-নিয়ন-প্রারশ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিপ্রহাচ্চিকিৎসাং প্রাহ ।

চরকসংহিতা, স্ত্রহান, ৩০ অঃ।

২। ইহ ধ্যার্কেলো নাম বছুপাক্ষণক্রেদভাকুৎপালৈর প্রকা: শ্লোকশতসহস্রম্যারসহস্রক কৃতবান্ বর্তু:। ততাহেলার্ট্, বলবেধ্যকাবলোকা নরাণাং ভূরোহট্যা প্রশীতবান্।—স্প্রভাতসংহিতা, ১ম জঃ।

বাচ্য, উহা অথর্কবেদের উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গদদৃশ। স্বশ্রুতো ক্র ঐ আয়ুর্কেদ মূল অথর্কবেদেরই অংশবিশেষ হইলে, স্কুশ্রুত তাহাকে অথর্ক বেদের উপাঙ্গ বলিবেন কেন ? বেদের অংশবিশেষকে কুত্রাপি বেদের উপাঙ্গ বলা হয় নাই। বেদ ভিন্ন শাস্ত্রবিশেষকেই বেদের উপাঙ্গ বলা হইন্নাছে — বেমন ভায়াদি শাস্ত্র এবং অঙ্গসদৃশ অর্থেই ঐ "উপাক্ষ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সাদৃভা অর্থে "উপ" শব্দের প্রয়োগ চিরসিদ্ধ । ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথমাধ্যায়ে উপমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় "উপ" শব্দের সাদৃশ্য অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরস্ত স্কৃশ্রুত, আয়ুর্ব্বেদ শব্দের<sup>১</sup> "যদ্বারা আয়ু লাভ করা ধায়, অথবা ঘাহাতে আয়ু বিদ্যমান আছে" এইরূপ ধৌগিক অর্থ ব্যাখ্যা করায় "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের অন্তর্গত বেদ শব্দটি শ্রুতিবোধক নহে, ইহাও স্বীকার্য্য। চরকসংহিতাতেও "আয়ুর্বেদ" শব্দের বৃংপত্তি ও আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। প্রথমে "ত্রিস্থ্র" ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন। ঋষিগণ ইচ্ছের নিকট যাইয়া ব্যাধির উপশ্মের উপার জিজ্ঞান। করিলে, ইক্স তাঁহাদিগকে আয়ুর্কেদের বার্ত্তা বলিয়াছিলেন, ইহা চরকসংহিতার প্রথমাধায়ে বর্ণিত আছে। মূলকথা, চরক ও স্বশ্রুত-বর্ণিত আয়ুর্বেদ মূল অথর্ব্ব বেদের অংশ নহে, ইহা চরকাদির কথার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা ধায়। মহর্ষি গোতম ঐ আয়ুর্ক্সেদের মূল অথর্ক্ক-বেদাংশকে এখানে "আয়ুর্বেদ" শব্দের দারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইগও মনে হয় না। কারণ, স্মৃতির মূল শ্রুতিতে যেমন স্মৃতি শব্দের প্রয়োগ হয় না, তদ্রুপ আয়ুর্বেদের মূল বেদেও আয়ুর্বেদ শব্দের প্রয়োগ শম্চিত নহে। পরস্ত আয়ুর্কেদের মূল অথর্কবেদাংশকে "আয়ুর্কেদ" বলা গেলে আয়ুর্কেদের বেদস্ব বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিবাদও হইতে পারে না ে পূর্ব্বাচার্য্য জরস্ত ভট্ট "ভায়মঞ্জরী" গ্রন্থে অথব্দ-বেদের বেদত্ব সমর্থন করিতে ধাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আয়ুর্কেদের বেদত্ব স্বীকার করিতেন না, ইহা স্পষ্ট জানা যায় ( ভাষমঞ্জরী, ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রন্তব্য)। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ শব্দচিস্তামণির তাৎপর্য্যবাদ গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিকে বেদের লক্ষ্যকপে গ্রন্থক করেন নাই। সেধানে টীকাকার মথুরানাথ, দৃষ্টার্থক আয়ুর্কেদ প্রভৃতির বেদত্ব সর্কসম্মত নহে, ইহা বলিরা, গঙ্গেশের বেদলক্ষণের দোষ পরিহার করিরাছেন ( তাৎপর্য্য-মাথুরী, ৩৪৯ পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য )। চরণবাৃহকার শৌনক আয়ুর্ব্বেদকে ঋগ্রেদের উপবেদ বলিয়া শল্যশাস্ত্রকে অথর্ব্ববেদের উপবেদ বলিরাছেন। স্ক্রুতের সহিত শৌনকের আংশিক মতভেদ থাকিলেও তাঁহার মতেও আয়ুর্বেদ যে মূল বেদ নতে, ইহা বুঝা যায়। পরস্ত বিষ্ণুপুরাণে যে অন্তাদশ বিদ্যার পরিগণনা আচে, তাহাতে বেদচতুষ্টিয় হইতে আয়ুর্কেদের পৃথক্ উল্লেখ<sup>২</sup> থাকায় বিষ্ণুপ্রাণে আয়ুর্কেদ যে মৃল বেদচতুষ্ঠয় হইতে ভিন্নই কথিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা বায়। মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য ধর্মান্থান চতুর্দশ বিদ্যারই উল্লেখ করায় আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত চারিটি বিদ্যার উল্লেখ করেন নাই। কারণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যান্থান হইলেও ধর্মস্থান নহে। মূল কথা, আয়ুর্বেদ মূল বেদ না হইলেও তাহার প্রামাণ্য যেমন দর্ম্বদশ্মত—কারণ, তাহার বক্তা আপ্ত, তাহার প্রামাণ্য আছে,

১ ৷ আয়ুরশ্মিন্ বিদ্যতেহনেন বা, আয়ুর্ব্বিশতীজায়ুর্ব্বেদঃ ।—স্থঞ্চতসংহিতা, ১স অঃ ৷

২। প্রথম খণ্ডের ভূমিকার তৃতীয় পৃষ্ঠা ক্রষ্টবা।

তদ্রপ সর্বপান্তের মূল বেদও প্রমাণ—কারণ, তাহার বক্তা আপ্ত, তাহার প্রামাণ্য আছে, ইহাই ভাষ্যকারের মতে স্তুকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

ন্তায়স্তুত্তকার মহর্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই কথা বলায় বেদ আপ্ত পুরুষের বাক্য, ইহা ভাঁহার মত বুঝা যায় এবং তিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ প্রওন করার এবং শব্দের নিতাত্ব মত প্রওন করিয়া অনিত।ত্ব মতের সংস্থাপন করার মীমাংসক-সন্মত বেদের অপৌরুষেয়ন্ত মঁত তাহার সন্মত নহে, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু সূত্রে "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই স্থলে আপ্ত শব্দের দ্বারা তিনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা স্থম্পন্ত বুঝা বায় না ৷ উদ্দোত-কর স্থুত্তার্থের বর্ণনায় বেদকে পুরুষবিশেষাভিহিত বলিয়াছেন। সেই পুরুষবিশেষ আপ্ত। উদ্যোতকরের কথার দারা তাঁহার মতে ঐ আপ্ত পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, তাহা বুঝা যায় না। তিনি স্পষ্ট করিয়া বেদকর্তাকে ঈশ্বর বলেন নাই। ভাষ্যকারও তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, আপ্রগণ বেদার্থের দ্রপ্তী ও বক্তা। কোন এক ব্যক্তিই যে সকল বেদের বক্তা, ইহাও ভাষ্যকারের মত বঝা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার উন্দ্যোতকরের অভিপ্রায় বর্ণন করিতে বেদকে পুক্ষবিশেষ ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জগংকর্তা ভগবান পর্ম-কারুণিক ও সর্বজ্ঞ। ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় বিষয়ে অজ্ঞ এবং বিবিধ তুঃখানলে নিয়ত দক্ষমান জীবের ত্রঃথমোচনের জন্ম তিনি অবশ্রুই উপদেশ করিয়াছেন। করুণাময় ভগবান জীবের পিতা, তিনি জীব সৃষ্টি করিয়া কর্মফলামুদারে হঃপভোগী জীবের হঃথমোচনের জন্ম উপদেশ না করিয়াই থাকিতে পারেন না। স্থতরাং তিনি যে স্মষ্টির পরেই জীবগণকে হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। বেদই ভগবানের সেই উপদেশ-বাক্য। শাক্য প্রভৃতি কাহারও শাস্ত্র ভগবানের বাক্য নহে। কারণ, শাক্য প্রভৃতি জ্বগৎকর্ত্তা নহেন, তাহা-দিগের সর্বব্জতাও সন্দিশ্ধ। ঋষি মহর্ষি প্রভৃতি মহাজনগণ শাক্য প্রভৃতির শাস্ত্রকে ঈশ্বর-বাক্য বলি-শ্বাও গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রমাচার-বাবস্থাপক বেদই সকল শাস্ত্রের আদি এবং সর্ব্বাত্ত্রে ভাহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। মন্ত্র ও আয়ুর্কোদের ন্তায় মহাজন-পরিগৃহীত বর্ণাশ্রমাচারব্যবস্থাপক বেদ আপ্তের উক্ত বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রমাণ। মন্ত্র ও আয়ুর্কোদ বে প্রমাণ, ইহা সকলেরই স্বাকাগ্য। তাহাতে বৈদিক, শাস্তিক ও পোষ্টিক কর্ম্মের অন্নমোদন থাকায় এবং আয়ুর্কোদ, রসামনাদি ক্রিয়ারত্তে বেদবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করায় আপ্তপ্রণীত আয়ুর্কেদও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। স্থতরাং যাহা সর্বসন্মত প্রমাণ, সেই আয়ুর্বেদের দ্বারাও বেদের প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চর করা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টী চাতেও যোগভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আয়ুর্কোদ ঈশ্বর-প্রণীত, সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ঐরূপ অব্যর্থফণ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিতে পারে না। সর্ব্বক্ত <del>ষ্ট্রখরই মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন ; স্থতরাং উহার প্রমোণ্য নিশ্চিত। এইরূপ অভ্যুদয় ও</del> নিংশ্রেম্বনের উপদেশক বেদসমূহও ঈখরের প্রণীত, ঈখর ব্যতীত আর কেহ উহা প্রণায়ন করিতে পারে না, ঈশ্বরের বুদ্ধিদত্বপ্রকর্ষ বা দর্বজ্ঞতাই শাস্ত্রের মুণ : ঈশ্বরের দর্বজ্ঞতাবশতঃ ধেমন

মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, তদ্রপ ঐ দৃষ্টান্তে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বেদমাত্রই প্রমাণ বলিয়া নিশ্চয় করা ধার। বাচম্পতি মিশ্রের যোগভাষে র টীকার কথার তাঁহার মতে আয়ুর্কেদ ও, বেদ, ইহা মনে করা গেলেও তাৎপর্য্যটীকায় তিনি যথন বলিয়াছেন যে, রসায়নাদি ক্রিয়ারস্তে আয়ুর্ব্বেদ, বেদবিহিত চাক্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করায় আয়ুর্ব্বেদণ্ড বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, তথন তাহার এই কধার দারা আয়ুর্বেদ বেদভিন্ন শান্তান্তর, ইহাই তাহার মত বুঝা বায়। সে বাহা হউক, প্রকৃত কথা, বাচস্পতি মিশ্র, ভারমত ব্যাপ্যার ভার পাতঞ্জল মত ব্যাপ্যাতেও বেদ ঈশ্বর-প্রণীত এবং তৎপ্রযুক্তই তাহার প্রামাণ্য, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (সমাধিপাদ, ২৪ স্থত-ভাষানীকা দ্রাষ্ট্রব্য )। বাচম্পতি মিশ্রের ক্রায় উদয়নাচার্য্য, জয়ন্তভট্ট ও গঙ্গেশ প্রভৃতি পরবর্ত্তী সমস্ত ভারাচার্যাও বহু বিচারপূর্বক ঐ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, বিশ্বস্তিসমর্থ, অণিমাদি সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্বস্ত পুরুষ ব্যতীত আর কেহ বহু বহু অলৌকিকার্থপ্রতিপাদক, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর বেদ রচনা করিতে পারেন না। বাঁহাদিগের সর্ব্যবিষয়ক নিতা জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগের অলোকিক তত্ত্বের উপদেশে বিশ্বাদ হয় না—তাঁহাদিগের বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য দলিগ্ধ?। যদি কপিলাদি মহর্ষিকে বিশ্বস্ষ্টিদমর্থ ও দর্কৈশ্বর্য্যদম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদিগকেই বেদকর্তা বলিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ একমাত্র পুরুষই লাখবডঃ খীকার করা উচিত ; ঐরূপ বছ পুরুষ স্বীকার নিপ্রয়োজন, তাহাতে দোষও আছে। স্থতরাং সর্ক্রবিষয়ক যথার্থ নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন একই পুরুষ বেদকর্ত্তা; তিনিই ঈশ্বর। উদয়নাচার্য্য এই ভাবে বেদকর্তৃত্বরূপে ঈশ্বরের সাধন করিয়াছেন। বেদ যথন নিতা হইতে পারে না-কারণ, শব্দের নিত্যন্ত অসম্ভব, তথন বেদকর্ত্তা কোন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। বিশ্বনিশ্বাণে সমর্থ, সর্ট্রেশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সর্বাজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহ বেদ রচনা করিতে পারেন না, স্থতরাং ঐরূপ পুরুষকেই বেদকর্ত্তা বলিতে হইবে। সেই বেদকর্ত্তা পুরুষই ঈশ্বর, ইহাই উদয়নাচার্য্যের কথিত ঈশ্বর-সাধক অন্তন্তম যুক্তি। তাহার মতে মহর্ষি গোতম "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই বাক্যে "আপ্র" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সেই আগু ঈশ্বরের প্রামাণ্য বুরিতে ইইবে--সর্ব্বদা সর্ববিষয়ক প্রমা। প্রমা-জ্ঞানের করণস্বরূপ প্রমাণস্থ ঈশ্বরে নাই। ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞান নিতা. তাহার করণ থাকিতে পারে না ৷ সর্বাদা সর্ববিষয়ক প্রমাবান, এই অর্থেই ঈশ্বরকে "প্রমাণ" ৰলা হইয়াছে, ইহাও উদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন<sup>২</sup>। এইরূপ প্রমাতা পুরুষকে অনেক স্থলে প্রমার কর্ত্তা অর্থাৎ প্রমাণ বা প্রমাণ-পুরুষ বলা হইয়াছে এবং প্রমাজ্ঞানের কারণ-মাত্র অর্থেও व्यनीशामित्क व्यमान वना श्रेत्राह्य ।

সর্বজ্ঞ ঈশর ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষ হইতে যে সর্বজ্ঞকর, সর্বগুণান্থিত বেদের সম্ভব

<sup>&</sup>gt;। প্রসারা পরতন্ত্রতাৎ দর্গপ্রলয়সম্ভবাৎ। তদস্তশ্মিরনাখাদার বিধান্তরদস্ভবঃ ।—কুমুমাঞ্জলি, ২র স্তবক,

২। মিতিঃ সমাৰু পরিচিছবিত্তৰভাচ প্রমাতৃতা।
তদবোগবাবচেছদঃ প্রামাণাং গৌতমে মতে ।—কুসুমাঞ্জলি, ৪র্থ স্তবক, ৫ কারিকা।

হুইতে পারে না, ইহা আচার্য্য শঙ্করও শারীরক ভাষ্যে ( ৩র সূত্র-ভাষ্যে ) যুক্তির হারা বুঝাইয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র সেই ভগবানেরই নিঃশ্বাস, ইহা বহদারণাক উপনিষদে কথিত আছে (২।৪।১০)। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ঈষং প্রয়য়ের ছারা লীলার ভাষ দর্বজ্ঞ ঈশ্বর ইইতে পুরুষের নিশ্বাদের ন্সায় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। শঙ্কর প্রভৃতির মতে স্পষ্টির প্রথমে বেদ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রলয়কালে ত্রন্ধেই লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায় কল্লান্তরে ঈশ্বর হিরণাগর্ভকে পূর্ব-কল্লীয় বেদের উপদেশ করেন। হিরণাগর্ভ মরীচি প্রভৃতিকে উপদেশ করেন। এইরূপে সম্প্রদায়ক্রমে পুনরায় বেদের প্রচার হয়। বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃখাদের স্থায় অর্থাৎ অপ্রয়ের বা **দ্বিৎ প্রায়ত্ত্বর দার। সমৃদ্ধ হ হইলেও বেদে ঈশ্বরের স্বাতণ্য নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর গত কল্লে বেরূপ** বেদবাকা রচনা করিয়াছেন, কল্লাস্তরেও সেইরূপই বেদবাকা রচনা করিয়াছেন ও করিবেন; সর্বকালেই অগ্নিহোত্র বাগে স্বর্গ হইয়াছে ও হইবে, এবং ব্রহ্মহত্যায় নরক হইয়াছে ও হইবে; কোন কালেই ইহার বিপরীত হইবে না। বেদবক্তা পুরুষের স্বাতন্ত্র থাকিলে তিনি বেদব'ক্যের আরুপুর্বীর ষেমন অন্তথা করিতে পারেন, তদ্ধপ বেদার্থেরও অন্তথা করিতে পারেন। ক্ষাস্তরে বেদের বাক্য ও প্রতিপাদ্য অন্তর্মপ হইতে পারে। কোন কলে অন্ধহত্যাদির ফল স্বর্গ ও অগ্নিহোত্রাদির ফল নরক হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না, ইহাই তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের অমুভূত সিদ্ধান্ত। স্নতরাং সর্বজ্ঞ পুরুষ ঈশ্বর বেদবক্তা হইলেও বেদে তাঁহার স্বাভন্তা নাই, ইহা বুঝা ষায়। যে পুরুষের যে বাক্য রচনায় স্থাতন্ত্র্য আছে, ঘিনি বাক্য বা তাহার প্রতিপান্য পদার্থের অভ্রথা করিয়া বাকা রচনা করিতে পারেন, তাহার বাকাকেই পৌরুষেয় বলা হয়। আর যাঁহার পুর্ব্বোক্তরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই, তাঁহার বাক্য পুরুষ-নির্দ্বিত হইলেও তাহাকে পৌরুষেয় বলা হয় না। পূর্ব্বোক্ত অর্থে বদ স্বতন্ত্র পুরুষ-নির্শ্বিত না হওয়ায় অপেইক্ষেয়ে ও নিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। শঙ্কর প্রভৃতি এইরূপ বলিলেও পুরুষ-নির্মিত হইলে তাহা অপৌরুষেয় হইতে পারে না, বেদের পৌরুষেত্ববাদী স্থায়াচার্য্যগণ এই মতই সমর্গন করিয়াছেন। মূল কথা, বেদ যে ঈশ্বর হইতেই উদ্ভূত, ইহা উপনিষদমুসারে আচার্য্য শঙ্করও সমর্থন করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় স্থা ও চরম স্থা বলিয়াছেন,—
"তদ্বচনাদায়ায়স্ত প্রামাণ্যং"। বৈশেষিকের উপস্থারকার শন্ধর মিশ্র প্রথমে কল্লান্তরে ঐ স্থাস্থ
"তৎ" শন্ধের দ্বারা অস্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও শেষ স্থারের ব্যাখ্যায় "তৎ" শন্ধেব দ্বারা ঈশ্বরকেই প্রহণ করিয়া, কণাদের মতে বেদ যে ঈশ্বরের প্রণীত, ইহা সমর্থনপূর্বাক প্রকাশ করিয়াছেন। ফলকথা, শন্ধর মিশ্রের যে উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা তাহার শেষ ব্যাখ্যার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশন্তপাদ আর্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, "আমান্ববিধাতৃণাম্বীণাং"।" স্থান্তকললীকার প্রাচীন শ্রীধরভট্ট উহার ব্যাখ্যাম্ব বলিন্নাছেন, "আমান্ববিধাতৃণাম্বীণাং"। করিলের যে শ্বন্ধঃ।" শ্রীধর ভট্টের ব্যাখ্যামুসারে প্রশন্তপ্রপাদের মতে এবং শ্রীধরের মতেও শ্বিরাই বেদকর্ভা, ইহা বুঝা যায়। শ্রীধরভট্ট কণাদের "তদ্

১। কলনী সহিত প্রশস্তপাদ ভাষা। (কাশী সংস্করণ ২৫৮ পৃষ্ঠা ও ২১৬ পৃষ্ঠা এইবা।

বচনাদায়ায়ত প্রামাণ্যং" এই স্ত্রের বাাধ্যাতেও "তৎ" শব্দের দ্বারা অন্মদ্বিশিষ্ট বক্তাই কণাদের অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন। দেখানেও তিনি ঈশ্বরকেই বেদবক্তা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও আপ্রগণকে বেদার্থের দ্রপ্তা ও বক্তা বলিয়া প্রামিদিগকেই বেদবক্তা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা হায়। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে (অষ্টম স্থ্র-ভাষ্যে) মহর্ষি গোভমোক্ত দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক, এই দিবিধ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ শ্বিবাক্য ও লোকিক বাক্যের বিভাগ। এবং তৎপূর্বক্ত্রভাষ্যে আপ্রের লক্ষণ বলিয়া, বলিয়াছেন যে, ইহা শ্বমি, আর্য্য ও য়েছ্ছদিগের সমান লক্ষণ। ভাষ্যকার এখানে ঈশ্বরের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। খ্রিবাক্যের ত্যায় ঈশ্বরবাক্যেরও পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। এবং প্রথমাধ্যায়ে (৩৯ স্থত্র-ভাষ্যে) প্রতিজ্ঞার মূলে আগাম আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্য নিজেই আগম নতে, ইহা বুঝাইতে হেতু বলিয়াছেন যে, খ্রি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতয়্য নাই। স্কতরাং তিনি বেদবাক্যকেও শ্বিবাক্য বলিতেন, ইহা বুঝা বায়।

এখন কথা এই যে, তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র এবং উদয়ন প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণ বেদ ঈশ্বর-প্রাণীত, ইহা স্ক্রম্পষ্ট প্রেকাশ করিয়াছেন । এবং তাঁহারা উহা বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন তাহা কেন করেন নাই, প্রশন্তপাদ ও শ্রীধর ভট্টই বা তাহা কেন করেন নাই, ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। ঋগ্বেদের পুরুষস্ক মন্ত্রেও পাইতেছি,—"তত্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বাহতঃ ঋচঃ সামানি জ্ঞাজের। চ্ছন্দাংসি জ্ঞাজের তত্মাদ্যজ্ঞাদজায়ত।" সায়ণ প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে পুরুষস্থক মন্ত্রে পূর্বোক্ত সহস্রশীধা পুরুষ ঈশ্বর হইতেই ৰক্ প্রভৃতি বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ বেদে আরও বহু স্থানে **ঈশ্বর হইতেই যে বেদের উৎপত্তি** হইয়াছে, ইহা পাওয়া যায়। ঈশ্বরই বেদকর্ত্তা, ইহা শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই উদঃন প্রভৃতি ন্তাষাচার্য্যগণ ঐ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাকার বাৎস্তামনের কথার দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বরই যে বেদার্গের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাহা বুঝা বায় না। িনি বলিয়াছেন, যে সকল আগু ব্যক্তি বেদার্গের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা এবং চতুর্থাধারে তাঁহাদিগকেই ইতিহাদ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রেরও দ্রন্থা ও বক্তা বলিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কথার দারা আপ্ত শবিগণ ঈশ্বরান্ত্রতে বেদার্থের দর্শন করিয়া, স্বরচিত বাকোর দারা তাহা বলিয়াছেন; তাঁহাদিগের ঐ বাকাই বেদ, ইহা বুঝা যাইতে পাবে। ঐ সমন্ত ঋষিগণই বেদার্থ দর্শন করিয়া, তদমুসারে পরে স্মৃতি পুরাণাদিও রচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারা প্রথমে বেদবাক্য বলিয়াছেন। পরে ঐ বেদার্থেরই বিশদ ব্যাখ্যার জন্ম স্বৃতি-পুরাণাদি শান্তান্তর বলিয়াছেন, ইহা বুবা ষাইতে পারে। তাহা হইলে বাঁহারাই বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই স্বৃতি-পুরাণাদিরও বক্তা, এই কথাও বলা যাইতে পারে এবং ঈশ্বরামুগ্রহে ও ঈশ্বরে ছান্ন বেশার্থ দর্শন করিয়া ঋষিগণই বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা প্রশন্তপাদ ও শ্রীধরেরও মত বুঝা ঘাইতে পারে। ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে মনের দারা বেদ উপদেশ করেন, তিনিই সর্বাত্তে বেদার্থের প্রকাশক ব। উপদেশক, এই তাৎপর্ব্যেই পুরুষস্কু মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইন্নাছে, ইহাও বলা ষাইতে পারে।

ঋষিগণ ঈশ্বর প্রেরিত না হইয়াই নিজ বৃদ্ধি অনুসারে বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা কিন্তু বাৎস্থায়ন বাৎস্থায়ন বেদবক্তা আগুদিগকে বেদার্থের দ্রষ্টা বলায়, তাঁহারা প্রভৃতি বলেন নাই। দ্বীখরেচ্ছায় দ্বীখরামুগ্রহেই সর্ববিজ্ঞ, সকল-শুরু দ্বীখর হইতেই বেদ লাভ করিয়া অর্থাৎ বেদার্থ দর্শন করিয়া, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও বাৎস্থায়নের কথায় বুঝিতে পারি। ম্বতরাং এ পক্ষেপ্ত বাৎস্থায়নের মতে যে, বেদের সহিত ঈখরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝিবার কারণ নাই। ঈশ্বর বেদার্থের প্রদর্শক বা প্রকাশক হইলেও, যাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া বেদ-ৰাক্য বলিয়াছেন, বেদবাক্যের ঘারা ঈশ্বর-প্রকাশিত বেদার্থের বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিলে ঐ বাক্যের প্রামাণ্য হইতে পারে না। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রদর্শিত तिमार्थ निमुख इरेल वा প্রভারক হইরা অক্তথা বর্ণন করিলে, তাঁহাদিগের ঐ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্ম বাৎস্থায়ন ঐ বেদার্থন্দ্রন্তাদিগেরই আপ্তত্ব সমর্থন করিয়া, তাঁহাদিগের প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পারেন। মহর্ষি গোতমও ঐ জন্ম "ঈশ্বরু-প্রামাণ্যাৎ" এইরূপ কথা না বলিয়া "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এইরূপ কথা বলিতে পারেন। গোতম বা বাৎস্থায়নের ঐ কথার দ্বারা ঈশ্বর-নিরপেক্ষ আগু ঋষিগণ শ্ববৃদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন. ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঈশ্বর যে প্রথমে আদিকবি হিরণাগর্ভকে মনের দারাই বেদ উপদেশ করেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও আমরা দেখিতে পাই?! ঈশ্বর বাঁহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, বাঁহারা বেদার্থের দ্রন্তা, তাঁহাদিগকে ঋষি বলা ধায়। মতরাং ঐ অর্থে হিরণাগর্ভকেও ঋষি বলা ধার। প্রশন্তপাদও ঐ অর্থে "ঋষি" <del>শক্তে</del>র প্রয়োগ করিয়া, বেদার্থদর্শী ঋষিবিশেষদিগকে বেদকর্দ্ধা বলিতে পারেন। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত না হইয়া, ঈশ্বর হইতে বেদার্থের কোন উপদেশ না পাইয়া, স্ববৃদ্ধির দারাই বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহাই **প্রশন্ত**পাদের কথার বুঝিবার কারণ নাই। মূল কথা, বিচার্য্য বিষয়ে বাৎস্থায়ন প্রভৃতির পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্ঝিলে, ঈশ্বর প্রথমে মনের দারাই হিরণাগর্ভকে বেদ উপদেশ করেন, তিনি বেদবাক্যের উচ্চারণপূর্বক হিরণ্যগর্ভকে বেদের উপদেশ করেন নাই, হিরণ্যগর্ভ অন্ত ঋষিকে বেদের উপদেশ করিয়াছেন, এইরূপে মূল ঈশ্বর হইতেই সেই সেই আগু ঋষি বেদলাভ বা বেদার্থ দর্শন করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই বাকাই বেদ, ঈশ্বর স্বয়ং বেদবাকা রচনা করেন নাই, ইহাই বাৎস্থায়ন প্রভৃতির মত বুঝিতে হয়। এই পক্ষে বেদবক্তা ঋষিদিগের প্রতি অবিখাস বা তাঁহাদিগের ভ্রম শঙ্কারও কোন কারণ নাই। কারণ, সর্ব্বক্ত, সকল-গুরু, অভ্রাস্ত ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রকাশিত তত্ত্বেরই বর্ণন করিয়াছেন, ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে মনের দারা বেদার্থের উপদেশ করিয়া, তাঁহাদিগের দারা বেদবাক্য রচনা করাইয়াছেন।

<sup>&</sup>gt;। "তেনে ব্ৰহ্ম কৰা ব আদিকবরে"।। আদিকবরে ব্ৰহ্মণেহপি ব্ৰহ্ম বেদং বন্তেনে প্ৰকাশিতবান্। "বো ব্ৰহ্মণং বিষ্ণাতি পূৰ্বং বো বৈ বেদাংশ্চ প্ৰহিণোতি তলৈ। তংহ দেবসাস্মৰুদ্ধিপ্ৰকাশং মুমুক্ষুৰ্ব্ধ শরণসহং প্ৰপদ্যে" ইতি শ্রুবঙঃ। নমু ব্রহ্মণোহস্ততো বেদাধ্যয়নস্প্রসিদ্ধং, সত্যং, তত্ত্ব ক্লা সনসৈব তেনে বিভ্তবান্।
—শ্রীধরবাসিটাকা।

স্থতরাং বেদ বস্ততঃ ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্য না হইলেও উহা পূর্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্য-ভূল্য। <del>ট্টখর</del> মনের ছারা উপদেশ করিয়া, কাহার ও ছারা কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, সেই তত্ত্<del>প্রকাশক</del> বাৰুঃ অন্তের ক্ষিত হইলেও উহাও ঈশ্বরবাক্যবৎ প্রমাণ হইবে, সন্দেহ নাই এবং ঐ বাক্যেরও भूटकीक कांत्रत्। क्रेबत-वांका विषया कीर्खन वा बावहात हहेएछ भारत, मत्मह बाहे। **भूगक्यां**, ঋষিগণই বেদবাক্যের রচন্ধিতা, এই মতই যাঁহারা যুক্তিসংগত মনে করেন, স্থঞ্লতসংহিতার "ঋষিবচনং বেদঃ" এই কথার ছারা এবং বাৎস্ঠায়ন প্রভৃত্তি অনেক প্রাচীন গ্রন্থকারের কথার দারা এখন বাঁহারা ঐ মত সমর্থন করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বীকার করিয়াই, ঐ পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্ত বেদের পৌরুষেয়ত্ব মত সমর্থন করিতে বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ঈশব্রকেই বেদের কর্মা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মতে বে ভাবেই হউক, ঈখরই সমস্ত বেদবাকোর ক্রমিতা। বেদে যিনি যে মল্লের ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, ভিনিই সেই মল্লের রচয়িতা নহেন, তিনি দেই মন্ত্রের দ্রন্তা। দ্বশ্বর-প্রণীত মন্ত্রাদিরূপ বেদবাক্যকেই ঋষিগণ দর্শন করিয়া, তাহার প্রকাশ করিয়াছেন ৷ পুরুষস্থক মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হওয়ায় ঈশ্বরকেই বেদকর্ত্তা ব্লিয়া বুঝা যায় এবং ঈশ্বর ভিন্ন স্মার কাহারও নিত্য-সিদ্ধ সর্বজ্ঞতা না থাকায় আর কেছ বেদ রচনা করিতে পারেন না, অন্ত কাহারও বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য বিশ্বাস করা যায় না। বেদের পৌক্ষেরত্বাদী বছ আচার্য্য এই সমস্ত যুক্তির ছারা ঈশ্বরকেই বেদকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ইহা না বলিলেও ঈশ্বর বেদকর্ত্তা নছেন, ঈশ্বর ভিন্ন ঋষিগণই বেদবক্তা, ইহাও বলেন নাই। তিনি যে আগুদিগকে বেদার্থের দ্রন্তা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারাই বেদের প্রথম বক্তা বা কর্ত্তা কি না, ইহাও তিনি বলেন নাই। जेस्रेরই বেদের প্রথম বক্তা স্মর্থাৎ কর্ত্তা, আপ্ত শ্বষিগণ ঐ বেদার্থের দর্শন করিয়া,জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সেই ঈশ্বরক্বত বেদ প্রকাশ করিরাছেন, ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বলা ষাইতে পারে। তবে ঈশ্বর নিজেই বেদের কর্ত্ত। হইলে, ভাষ্যকার ঈখরের প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য ব্যাধ্যা না করিয়া, আগুদিপের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করিয়া, তৎপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন কেন ? এক ঈশ্বরকে বেদের কর্ম্বা না বলিয়া, বহু আপ্ত ব্যক্তিকে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? ইছা অবশ্লাই জিলাম হইবে। এতছভ্তরে বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার যে সকল আপ্ত পুরুষকে এছণ ক্রিয়া, তাঁহাদিগকে বেদার্থের জন্তা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন শরীরধারী ঈশর। ঈশরের বছবিধ অবতার শাল্তে বর্ণিত দেখা যায়। শান্তবক্তা মহর্বিগণ ভগবানের আবেশ-অবতার, ইহাও পুথানে বর্ণিত আছে। পুরুষস্থক মন্ত্রে যে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইশ্বাছে, ইহা সমর্থন করিতে সামণাচার্য্য ঐ মন্ত্র ব্যাখ্যায় বাহা বলিয়াছেন', ভাহাও অবঞ্চ

<sup>&</sup>gt;। "সহস্রেশির্বা পুরুষ" ইত্যুক্তাৎ পরবেশরাৎ "বজাদ্"বজনীয়াৎ পূজনীয়াৎ "সর্ববৃত্তঃ" সর্বৈত্ত্ রমানাৎ।
বদ্যপি ইক্রাদয়ন্তত্ত্ব হ্রন্তে তথাপি পরবেশরসৈয়ৰ ইক্রাদিরপেশাবস্থানাদবিরোধঃ। তথাচ মন্তবৃধঃ, ইক্রং নিত্রং
মাত্রধো বল্লাগ্রাদিবাঃ সম্পর্ণো পরুলান্। একং সদ্বিপ্রা বত্ত্বা বদস্তাগ্রিং বলং মাতরিশানমাত্রিতি।—সাম্প্রভাব।

গ্রহণ করিতে হইবে। সার্ণাচার্য্য ঋগ্বেদসংহিতার উপোদ্বাত ভাষ্যে বেদের অপৌক্ষের্ব্বের ব্যাখ্যা ক্রিতে ইহাও ব্লিম্নাছেন যে, কর্মকলরূপ শরীরধারী কোন দ্বীব বেদকর্ত্তা নহে, এই অর্থেও বেদকে অপৌরুষেয় বলা ধায় না। কারণ, জীববিশেষ যে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য, তাঁহারা বেদক্রের উৎপাদন করিয়াছেন, ইহা বেদই বলিয়াছেন। সাম্বণাচার্ঘ্য এই কথা বলিয়া পরেই আবার বলিয়াছেন যে, ঈশরের অগ্নি প্রভৃতির প্রেরকন্থবশতঃ বেদকর্ভন ব্রবিতে হইবে'। সায়ণের কথায় বুবা বামু, ঈশ্বরই অগ্নি, বায়ু ও আদিতাকে বেদের উৎপাদনে প্রেরিত বা প্রবৃত্ত করিয়া, তাঁহাদিগের ম্বারা বেদত্তহ্বের উৎপাদন করিয়াছেন, ঐ ভাবে ঈশ্বর বেদকর্ত্তা। তাহা হইলে বলিতে পারি ষে, ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃত্তি জীব-শরীরে অধিষ্ঠিত হইন্না বেদ রচনা করিন্নাছেন। নচেৎ বেদে ঈশ্বর হইতে যে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইন্নাছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে ? তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ঐ অগ্নি প্রভৃতি আগুদিগকেই বেদকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আপ্তর্গণ বেদবক্তা, এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ভাষাকারোক্ত আপ্তর্গণ ঈশ্বর-প্রেক্তি বা ঈশ্বরেরই অবতারবিশেষ, ইহা বুঝিবার কোন বাধক নাই। পরস্ক বে উদয়নাচার্য্য ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বেদকর্ত্ত্ব স্বীকার করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই দিদ্ধাস্কের সমর্থন করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর "কঠ" প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া, বেদের "কাঠক", "কালাপক" প্রভৃতি শাখা রচনা করিয়াছেন। নচেৎ বেদ-শাখার "কঠিক", "কালাপক" প্রভৃতি নাম হইতে পারে না<sup>২</sup>। বেদের অপৌক্রমেয়দ্ববাদী মীমাংসক সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, "কঠ" প্রভৃতি নামক বেদাধ্যায়ীর সেই সেই শাধার অধ্যয়নাদি প্রযুক্তই তাহার "কঠিক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তাহা হইলে অধ্যেতৃবর্গের অনস্তত্বনিবন্ধন তাঁহাদিপের অধীত সেই সেই শাধার আরও বিভিন্নরপ অসংখ্য নাম হইত। বাঁহারা সেই সেই শাধার প্রক্কষ্ট অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামানুসারেই ঐ সকল শাধার "কাঠক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না। কারণ, অনাদি সংসারে ঐ সকল শাপার প্রকৃষ্ট অধ্যেতা বা প্রকৃষ্ট বক্তা কয় জন ? ইকার নিয়ামক নাই। স্নতরাং ঐরপ ব্যক্তিও অসংখ্য, ইহা বলা বাইতে পরে। স্বাস্টর প্রথমে বে সকল ব্যক্তি অগ্রে ঐ সকল শাধার অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাঁছাদিগের নামানুসারেই ঐ সকল বেদশাখার "কাঠক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না । কারণ, জাঁহারা প্রালয় স্বীকার না করায় ভাঁহাদিগের মতে প্রালয়ের পরে সৃষ্টি না থাকায় সৃষ্টির প্রথম কাল অসম্ভব ।

<sup>&</sup>gt;। কর্মকলরপশরীরধারিজীবনির্শ্বিতভাতাবমাত্রেশাপৌরুবেরজং বিবক্ষিতনিতি চেম, জীববিশেবৈরপ্লিবামুদিতিত্য-র্কেশানামুৎপাদিততাৎ "বগ্বের এবাগ্নেরজারত, বজুর্কেলো বারোঃ সামবেদ আদিত্যা"দিতি ক্রতেঃ। ঈশ্রমস্যাশ্লাদি-প্রেরক্ষেন নির্শ্বান্তব্য ক্রষ্টবাং।—সার্শভাষ্য।

২। "দৰাখ্যাহপি ন শাখানামাধ্যপ্ৰবচনাষ্ঠে"। ডক্ষাদাধ্যপ্ৰবন্ধুন্দনিনিত্ত এবাক্স দৰাখ্যাদিশেষসম্মৰ ইত্যেব সাধিবতি।—কুসুমাঞ্চলি। ৫। ১৭ ৪

তন্মাদিতি। কঠাদিশরীরমধিষ্ঠার সর্বাদাবীকরেশ বা শাখা কুতা সা তৎসমাখোতি পরিশেব ইভার্ব্য।—প্রকাশসীকা।

উদয়নাচার্য্য এই ভাবে মীমাংসক মতের প্রতিবাদ করিয়া, গ্রায়কুস্থমাঞ্জলির শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরই স্ষ্টের প্রথমে "কঠ" প্রভৃতি নামক শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া, বেদের সেই সেই শাখা রচনা করার, তাহাদিগের কাঠক প্রভৃতি নাম হইয়াছে। অগুথা কোনরূপেই বেদশাধার ঐ সকল নাম হইতে পারে না। তাহা হইলে উদয়নের সিদ্ধান্তান্ত্রসারেও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন "কঠ" প্রভৃতি শরীরের ভেদ অবলম্বন করিয়া, আগুগণ বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, এই কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে ও কঠাদিরূপে বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হুইয়াই বেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি একই শরীরে অধিষ্ঠিত হুইয়া সকল বেদ রচনা করেন নাই। কিন্তু বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা করায়, সেই সেই শরীর-ভেদ অবলম্বন করিয়াই বাৎশুায়ন আপ্রগণকে বেদবক্তা বলিয়াছেন, বস্ততঃ ঐ সমন্ত বেদবক্তা আপ্রগণ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। বেদে যথন অগ্নি, বায় ও আদিত্যকে বেদের জনক বলা হইয়াছে এবং উদয়নাচার্য্যও যথন কঠাদি-শরীরধারী ঈশরকে বেদকর্স্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথন এই ভাবে ভাষ্যকার বাৎস্থায়নের তাৎপর্য্য বর্ণন করা যাইতে পারে। বেদের প্রামাণ্যসাধনে বেদবক্তা ঈশ্বরের প্রামাণ্যকেই হেতু না বলিয়া, আগুদিগের প্রামাণ্যকে হেতু বলার কারণ এই যে, বাৎস্থায়ন ও উদ্যোতকর বেদের প্রামাণ্য সাধনে লৌকিক আপ্রবাক্যকেও দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে স্ত্রকার মহর্ষিরও মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় লৌকিক আগুবাকোরও দৃষ্টাস্তম্ব অভিমত আছে। স্থতরাং ঈশ্বরপ্রণীতত্ব ঐ অনুমানে হেতু হইতে পারে না। লৌকিক আগুবাক্যরূপ দৃষ্টাস্তে ঈশ্বর-প্রণীতত্ব না থাকায় মহর্ষি "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই কথার দারা আপ্তবাক্যমাত্রগত আপ্তবাক্যম্ব বা পুরুষবিশেষের উক্তম্ব-কেই বেদপক্ষে প্রামাণ্যের অমুমানে হেতুরূপে স্টনা করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকরও "পুরুষ-বিশেষাভিহিতত্বং হেতুঃ" এই কথার দ্বারা ঐ হেতুই মহর্ষির অভিমতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তান্ত আগুবাক্যের প্রামাণ্যবিষয়ে বিবাদ করিলেও গৌকিক আগুবাক্যের প্রামাণ্য কেহ অস্বীক র ক্রিতে পারিবে না, তাহা করিলে লোকবাবহারেরই উচ্ছেদ হয়। তাই ভাষ্যকার শেষে লোকিক আগুবাক্যকে দুষ্টাম্বরূপে গ্রহণ করা আবশুক বুঝিয়া, তাহাও করিয়াছেন। লৌকিক আগুবাক্য ষেমন আগুপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ, তদ্রপ বেদও স্বাপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ। বেদপক্ষে ঐ "স্বাপ্ত-প্রামাণ্য" শব্দের দারা আগু ঈশ্বরের প্রামাণ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ঈশ্বররূপ আগু পুরুষের উক্তত্বই তাহাতে পুরুষবিশেষের উক্তত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূলকথা, ভাষাকার বাৎস্থায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্যোতকরের কথায় তাঁহ।দিগের মতে ঈশ্বরই বেদকর্ত্তা, এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রাকটিত না থাকিলেও বেদের পৌরুষেম্বর্বাদী উদয়ন প্রভৃতি ভারাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তামুসারে পুর্ব্বোক্তরূপে বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বাচম্পতি মিশ্রও বাৎস্তায়ন ও উদ্যোতকরের অন্ত কোনরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্য ও বার্ত্তিকের দারা অন্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা গেলেও তিনি তাহার কোনই আলোচনা করেন নাই। ফলকথা, সাম্বণাচার্যোর উদ্ধৃত শ্রুতিতে যখন অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য হইতে বেদত্তরের উৎপত্তির কথা পাওয়া বাইতেছে, এবং সায়ণ উহা স্বীকারপূর্বক কে অগ্নিদ্দার প্রাকৃতিরঙ্গ প্রেরক বনিয়াই বেদকর্তা বনিয়াছেন, তথন দ্বায়র-প্রেরিত ঐ অগ্নি প্রাভৃতি আপ্তর্গণকেও ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিতে পারেন। অগ্নি প্রভৃতি ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া বেদজেয় উৎপাদন করিয়াছেন, অথবা ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি এবং উদমনোক্ত কঠ প্রভৃতির শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া বেদ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাও ভাষ্যকারের অভিমত বুঝা মাইতে পারে। স্থাগণ উভয় পক্ষেরই পর্য্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকারের মত নির্ণয় করিবেন।

ভাষ্য। নিত্যত্বাদ্বেদবাক্যানাং প্রমাণত্বে তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাদিত্যযুক্তং। শব্দস্য বাচকত্বাদর্থপ্রতিপত্ত্বী প্রমাণত্বং ন নিত্যত্বাৎ।
নিত্যত্বে হি সর্বব্য সর্ব্বেণ বচনাৎ শব্দার্থব্যবন্থানুপপত্তিঃ। নানিত্যত্বে
বাচকত্বমিতি চেৎ? ন, লোকিকেম্বদর্শনাৎ। তেইপি নিত্যা ইতি চেম,
অনাপ্তোপদেশাদর্থবিসংবাদোহনুপপন্নঃ, নিত্যত্বাদ্ধি শব্দঃ প্রমাণমিতি।
অনিত্যঃ স ইতি চেৎ? অবিশেষবচনং, অনাপ্তোপদেশো লোকিকো ন
নিত্য ইতি কারণং বাচ্যমিতি। যথানিয়োগঞ্চার্থস্থ প্রত্যায়নামামধেয়শব্দানাং লোকে প্রামাণ্যং, নিত্যত্বাৎ প্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। যত্রার্থে নামধেয়শব্দো নিযুদ্ধ্যতে লোকে তম্ম নিয়োগসামর্থ্যাৎ প্রত্যায়কো ভবতি ন
নিত্যত্বাৎ। মন্বন্তরমুগান্তরেমু চাতীতানাগতেমু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্রপ্রামাণ্যাচ্চ প্রামাণ্যং, লোকিকেমু
শব্দেরু চৈতৎ সমানমিতি।

ইতি বাৎস্থায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্থান্যমাহ্নিকং॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) নিত্যত্ব প্রযুক্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য হইলে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্য, ইহা অযুক্ত। (উত্তর) শব্দের বাচকত্ববশতঃ অর্থের বোধ হওয়ায় প্রামাণ্য—নিত্যত্ব-প্রযুক্ত নহে। বেহেতু নিত্যত্ব হইলে সমস্ত শব্দের দারা সমস্ত অর্থের বচন হওয়ায় শব্দ ও অর্থের বাবস্থার অর্থাৎ শব্দবিশেষের দারা অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। (পূর্ববিপক্ষ) অনিত্যত্ব হইলে বাচকত্বের অভাব, ইহা বদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, ইহা বলা বায় না, বেহেতু লোকিক শব্দগুলিতে দেখা বায় না, অর্থাৎ লোকিক শব্দগুলি অনিত্য হইয়াও অর্থবিশেষের বাচক, তাহাতে অবাচকত্বের দর্শন (ভ্রান) নাই। (পূর্ববিপক্ষ) তাহারাও অর্থাৎ লোকিক শব্দশুলিও নিত্য, ইহা বদি বল ? (উত্তর) না, (তাহা বলিলে) অনাপ্ত ব্যক্তির বাক্য হইতে অর্থবিসংবাদ (অবথার্থ বোধ) উপপন্ম হয় না, বেহেতু নিত্যত্ববশতঃ

শব্দ প্রমাণ [ অর্থাৎ লোকিক শব্দও যদি নিত্য হয় এবং নিত্যম্ববশতঃই বদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত শব্দও নিত্য বলিয়া প্রমাণ হওরায় ভাহা হইতে বথার্থ বোধই মানিতে হয়, তাহা হইতে বে অবথার্থ বোধ হয়, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না ] ( পূর্ববপক্ষ ) তাহা অর্থাৎ অনাপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্য অনিত্য, ইহা বদি বল ? ( উত্তর ) বিশেষবচন হয় নাই । বিশাদার্থ এই বে, লোকিক শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ হেতু বলা হয় নাই । বিশাদার্থ এই বে, লোকিক অনাপ্তের উপদেশ ( শব্দ ) নিত্য নহে, ইহার কারণ ( বিশেষ হেতু ) বলিতে হইবে । বথানিয়োগই অর্থাৎ সংকেতামুসারেই অর্থবোধকত্বশতঃ লোকে সংজ্ঞা-শব্দগুলির প্রামাণ্য, নিত্যম্ব প্রমুক্ত প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না । বিশাদার্থ এই বে, লোকে সংজ্ঞাশব্দ বে অর্থে নিয়ুক্ত অর্থাৎ সংকেতিত আছে, নিয়োগ-সামর্থ্য অর্থাৎ ঐ সংকেতের সামর্থ্যবশতঃ ( শব্দ ) সেই অর্থের বোধক হয়, নিত্যম্ববশতঃ নহে, অর্থাৎ শব্দ নিত্য বলিয়াই অর্থবিশেষের বোধক হয় না । অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর ও যুগান্তরসমূহে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের অবিচ্ছেদ বেদের নিত্যদ, আপ্রপ্রামাণ্য-প্রযুক্তই ( বেদের ) প্রামাণ্য, ইহা অর্থাৎ আপ্রপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রামাণ্য হিছা আর্থাৎ আপ্রপ্রামাণ্য প্রযুক্ত প্রামাণ্য লোকিক শব্দসমূহেও সমান ।

#### বাৎস্থায়ন-প্রণীত স্থায়ভাষ্যে দিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্ত্রাম্থ্যারে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদ-প্রামাণ্যের সমর্থন করিয়া, মহর্ষি গোতম-সন্মত বেদের পৌক্ষরেম্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসক-সম্প্রদার বেদকে আপৌক্ষরের বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, বেদ নিতা, বেদ কোন পুরুষের প্রণীত হইলে, ঐ পুরুষের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের আশব্ধাবশতঃ বেদেরও অপ্রামাণ্য শব্ধা হয়। যাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের কোন শব্ধাই হয় না, এমন পুরুষ নাই। স্কৃতরাং বেদ কোন পুরুষ-প্রণীত নহে, উহা নিতা; তাহা হইলে আর বেদের অপ্রামাণ্যের কোন শব্ধাই হইতে গারে না। যাহা নিতা, যাহা কোন পুরুষ-প্রণীত নহে, এমন বাক্য অপ্রমাণ হইতেই পারে না, এখন বদি নিতাম্বর্যুক্ত বা অপৌক্ষয়েম্বপ্রযুক্তই বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, পুরুষ-বিশেষ-প্রশীত্বরূপ পৌক্ষয়েম্বপ্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মহর্ষি গোতম যে আপ্রশাদাণ্য-প্রযুক্ত বেদপ্রামাণ্য বলিয়াছেন, ইহা অযুক্ত। ভাষ্যকার এখানে এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তহতরে বলিয়াছেন যে, শব্ধবিশেষ অর্থবিশেষের বাচক বলিয়াই তাহা হইতে অর্থ-বিশেষের মণার্থ বোধ হওয়ায় ভাহা প্রমাণ হয়। শব্ধ নিত্য বলিয়াই যে প্রমাণ, ভাহা নহে। কারণ, শব্দকে নিত্য বলিলে শব্ধ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সক্ষম্ব শব্ধের সহত নকল শব্ধই সক্ষর্ব শব্ধের সহত সকল শব্দই সক্ষম্ব শ্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সকল শব্দের সহিত সকল শব্দই সক্ষম্ব

অর্থের বাচক হওরার শন্ধবিশেষের দারা যে অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। যদি বল, শব্দ অনিত্য হুইলে তাহা কোন অর্থের বাচক হুইতে পারে না। বাহা বাহা অনিত্য, সে সমস্তই অবাচক, এইরূপ নিয়ম বলিব। ভাষ্যকার এতহত্তরে বলিয়াছেন যে, ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, গোকিক শব্দ অনিত্য হইলেও তাহার বাচকত্ব সর্বাসন্ত। অর্থাৎ পূর্বাপক্ষবাদীও লৌকিক শন্ধকে অনিত্য বলিবেন, কিন্তু তাহাতে অবাচকন্থ না থাকায় পূর্বোক নিয়মে ব্যক্তিচারবশতঃ ঐ নিয়ম বলিতে পারিবেন না। পূর্ব্বপক্ষবাদী লৌকিক শব্দকেও বদি নিতা বলেন, তাগ হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত লোকিক শব্দও তাঁহার মতে নিতা হওয়ায় নিতাত্বৰশতঃ তাহাকেও প্রমাণ বলিতে হইবে, উহাকে আর তিনি অপ্রমাণ বলিতে পারিবেন না। কিন্ত ঐরপ জনাগুৰাক্য হইতে ধৰাৰ্থ শান্দ বোধ না হওয়ায় উহা যে অপ্ৰমাণ, ইহা সৰ্ব্বসন্মত ৷ পূৰ্ব্বপক্ষ-বাদী তাঁহার মতে নিত্য অনাপ্রবাক্য হইতে যে অয়ধার্থ বোধ হয়, তাহা উপপন্ন করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, লোকিক শব্দের মধ্যে অনাপ্তের কবিত শব্দগুলি অনিত্য, এই জন্মই তাহার প্রামাণ্য নাই, তাহা হইতে ষথার্থ বোধ হয় না। ভাষ্যকার এতছত্তরে বলিয়াছেন বে, অনাপ্তের কথিত শব্দ অনিতা, ইহার বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক হেতু কিছু বলা হয় নাই, ভাহা না বনিলে উহা স্বীকার করা বায় না, স্থতরাং তাহা বলা আবস্তক। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐ বিশেষ হেতু কিছু বলিতে পারিবেন না—কারণ, উহা নাই। গৌকিক আগুবাক্য যদি নিতা হয়, তাহা হইলে লोकिक बनाश्चेवाकाও অনিতা হইতে পারে না, স্নতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ কথা প্রান্ত নতে। তাহা হইলে অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, এইরূপ নিয়মে ব্যক্তিচারকশতঃ ঐ নিয়মও প্রান্থ নহে। স্থতরাং শব্দের বাচকত্ব আছে বলিয়াই যে, তাহা নিতাই বলিতে হইবে, অনিতা হইলে বাচক হইতে পারে না. ইহাও বলা গেল না।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ঘটপটানি সংজ্ঞা-শব্দগুলির যে অর্থে সঙ্কেত আছে, ঐ সঙ্কেতামুসারেই তৎপ্রযুক্ত ঐ সকল শব্দ ঘটপটানি পদার্থ-বিষয়ক যথার্থ বোধ জন্মাইয়া থাকে, স্থতরাং ঐ সকল শব্দ প্রমাণ। প্রমেষ্ণবিষয়ে যথার্থ অন্নভৃতির সাধন হওয়াতেই উহাদিপের প্রামাণ্য, নিত্যছনিবন্ধন উহাদিপের প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না। মহর্ষি পূর্ব্বে শব্দপ্রামাণ্য পরীক্ষাকরিতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধনাদ থশুন করিয়া, শব্দার্থবোধ যে সঙ্কেত-প্রযুক্ত, এই নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার দেখানেই বিচার হারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। গুঝানে সেই সমর্থিত সিদ্ধান্তেরই অন্থবাদ করিয়া নিত্যত্বশতইে যে শব্দের প্রামাণ্য নহে, তাহা হইতেই পারে না, ইহা বলিয়া প্রথমোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। বন্ধতঃ মহর্ষি প্রোত্ম গক্ষের করায় বেদে নিত্যত্ব হেতুই নাই, বেদ অপৌক্রয়ের ইইতেই পারে না। স্তামান্যর্য উদয়ন প্রভৃতি বহু বিচার হারা শব্দের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়া বেদের পৌক্রয়েত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এখানে বেদের নিত্যত্ব বা অপৌক্রয়েত্ব অসিদ্ধ ব্যবস্থাত্বন বেদের প্রামাণ্য বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকর এখানে আরও ব্যিয়াছেন।

বে, কেহ কেহ প্রমাণপদার্থ নিত্য হইতে পারে না, নিত্য কোন প্রমাণ নাই, এই কথা বিলয়া বেদকে অনিত্য বলেন, কিন্তু ইহা সত্তর নহে। কারণ, প্রমাণ শব্দটি ষথার্থ জ্ঞানের কারণ মাত্রকেই বুঝা যায়। স্থতরাং মন এবং আত্মাও প্রমাণ, প্রদীপকেও প্রমাণ বলা হয়। মন ও আত্মা নিত্য পদাৰ্থ হইলেও ষধন তাহাকে প্ৰমাণ বলা হয়, তথন নিত্য কোন প্ৰমাণ নাই, ইহা ৰলা যায় না। উদ্যোতকর এই কথা বলিয়া পরমত খণ্ডনপূর্বক নিজ্ব মত বলিয়াছেন বে, লোকিক বাক্যে বেমন অর্থবিভাগ বা বাক্যবিভাগ থাকায় তাহা অনিত্য, তদ্রূপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকার তাহাও অনিতা। অর্থবিভাগ থাকিলেও বেদবাক্য নিত্য হইবে, লৌকিক বাক্য অনিত্য হইবে, ইহার বিশেষ হেতু নাই। উদ্যোতকর এইরূপে লৌকিক বাক্যকে দৃষ্টাস্করূপে গ্রহণ করিয়া অর্থবিভাগবন্থ হেতুর দারা এবং পরে অস্তান্ত বহু হেতুর দারা বেদের অনিতাত্ত সমর্থন করিয়া, নিতাত্ব-প্রযুক্তই যে বেদের প্রামাণ্য, এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসের দারা আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য, এই গৌতম সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ণকে নিত্য বলিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিলেও বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাক্যকে কেহ নিত্য বলিকে পারেন না। স্নতরাং বেদবাক্য নিতা, ইহা দিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র "ভাষতী" প্রন্থে বলিয়াছেন যে, বাঁহারা বর্ণকে নিতা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা পদ ও বাক্যের অনিত্যত্ব অবশ্র স্বীকার করিবেন<sup>2</sup> বাচম্পতি মিশ্র ইহা অস্তরূপ যুক্তির দারা প্রতিপন্ন করিলেও জারাচার্যাগণ বর্ণের অনিতাত্ব সমর্থন করিয়াই বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাক্যের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বর্ণ ব্যনিতা হইলে পদ ও বাকা নিতা হইতে পারে না, ইহা তাঁহাদিগের যুক্তি। বাচস্পতি নিশ্র দেখাইয়াছেন যে, বর্ণ নিত্য হইলেও পদ ও বাক্য নিতা হইতে পারে না। দিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিতাম্ব-পরীক্ষা-প্রকরণে সকল কথা ব্যক্ত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দিন্ধান্তে প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বেদ নিতা, এইরূপ কথা গোকপ্রদিদ্ধ আছে। শান্ত্রেও অনেক স্থানে বেদ নিতা, এইরূপ কথা পাওয়া ষায়। শব্দের নিতাত্ব-বোধক শ্রুতিও আছে। পূর্ব্বমীমাংসাস্থ্রকার মহর্ষি জৈমিনিও শেষে ঐ শ্রুতির কথা বলিয়া, তাঁহার স্থপক্ষপাধক যুক্তিকেই প্রবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্নতরাং বেদের অনিতাত্ব মত শান্ত্রবিক্তম ও লোকবিক্তম বলিয়া উহা প্রহণ করা যায় না। ভাষ্যকার এই জক্তই শেষে বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বস্তর এবং যুগাস্তরে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ না হওয়াই বেদের নিতাত্ব। "সম্প্রদায়" শব্দটি বেদ ও অক্তান্ত অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। এথানে যাহাদিগকে বেদাদি শান্ত্র সম্প্রদান করা হয়, এইরূপ ব্যূৎপত্তিতে শিষ্যপরম্পরা অর্থেই "সম্প্রদায়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ব্রাধায়। এবং "অভ্যাস" শব্দের দারা বেদাভ্যাস ও "প্রয়োগ" শব্দের দারা বেদপ্রতিপাদিত কার্য্যের অন্তর্গানই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত ব্রাধায়। সম্প্রদায়ের অন্ত্যাস ও প্রয়োগ, এইরূপ অর্থও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত ব্রাধাইতে পারে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ

১। বেহপি ভাবং বৰ্ণানাং নিতাত্বমান্থিযত, তৈরপি পদবাক্যাদীনামনিতাত্বমভূপেরং ইত্যাদি।

<sup>(</sup>বেদাস্কদৰ্শন--- ৩ব্ন স্ত্র-ভাষা, ভাষতী ) স্তান্তব্য ।

**হয়। ভাষ্যে "যুগ" শব্দে**র দ্বারা এই দিব্য যুগই অভিপ্রেত। উদ্যোতকর "মন্বস্তরচতুর্যু গাস্তরেষু" अरेक्न कथार निश्चिम्न । চতুর্গের নাম দিবা যুগ। একদগুতি (१১) দিবা যুগে এক **শবস্তর হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় ভা**ৎপর্ষ্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ **মন্বস্ত**রে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মন্বস্তবের মধ্যে এক মন্বস্তবের পরে যখন অন্ত মন্বস্তবকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আবার **যথন ঐরপ উপস্থিত হই**বে এবং এক দিব্য যুগের পরে যথন অন্ত দিব্য যুগ উপস্থিত হইরাছে এবং আবার যখন এরপ উপস্থিত হইবে, তথনও পূর্ববিৎ বেদের সম্প্রদায় এবং আহাদিসের বেদাভ্যাস ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠান ছিল ও থাকিবে। তথন যে সম্প্রদায় লোপ ও বেদাভ্যাসাদির বিলোপ হইরাছিল এবং ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলে পরেও ঐরূপ সম্প্রদায় বিলোপাদি হইবে, তাহা নহে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত মন্বস্তর ও যুগাস্তরের প্রারম্ভে বেদ-সম্প্রদাগদির বিচেছদ হয় না, তথনও বেদের অধ্যাপক ও শিষ্য এবং তাঁহাদিগের বেদাভ্যাস ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠান অব্যাহত থাকে—এই জন্মই লোকে বেদ নিতা, এইরূপ প্রয়োগ হয়। শাস্ত্রেও অনেক স্থানে ঐ তাৎপর্য্যেই বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদ যে উৎপত্তি-বিনাশ-শৃন্ত নিত্য, তাহা নহে। স্থতরাং বুঝা যার যে, শান্তও বেদকে ঐরপ নিত্য বলেন নাই। শান্তে ৰে আছে, "বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, বেদ শ্বয়ন্তু, ঈশ্বর হইতে ঋষি পর্য্যন্ত বেদের স্মর্ত্তা—কর্ত্তা নহেন", ইত্যাদি বাক্যেরও ঐরপ কোন তাৎপর্য্য বুর্নিতে হইবে। ঐ সকল বাক্য বেদের স্তুতি, ইহাই বুনিতে হইবে। কারণ, যে অর্থ অসম্ভব, তাহা শাস্তার্থ হইতে পারে না, শাস্ত্র কিছুতেই তাহা বলিতে পারেন না, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণের কথা। উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন বে, বেষন পর্বান্ত ও নদী অনিতা হইলেও পর্বান্ত নিতা, নদী নিতা, এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রুপ বেদ অনিতা হইলেও পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়াদির অবিচ্ছেদ তাৎপর্য্যেই বেদ নিতা, এইরূপ প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের ষেক্ষপ নিত্যত্ব বলা হইল, তাহা মহাদি-বাক্যেও আছে, অর্থাৎ বেদের ক্লায় মহাদি স্মৃতিরও মহস্তর ও যুগান্তরে সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না।

বেদের অপৌক্রবেরত্ববাদী মীমাংসকসন্তাদার প্রালয় ক্ষরীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, অনাদি কাল হইতে অধ্যাপক ও অধ্যেতৃগণ অপৌক্রবের বেদের অজ্যাসাদি করিতেছেন। কোন কালেই বেদের সন্তাদার্মাদির বিচ্ছেদ হয় নাই ও হইবে না; বেদশ্যু কোন কাল নাই, মুডরাং প্রবাহরূপেও বেদের নিজ্ঞা জনগ্র স্থীকার্যা। বেদশ্যু কাল না থাকা বা কোন কালেই বেদের অভাব না থাকাকে তাঁহারা বলিয়াছেন—প্রবাহরূপে বেদের নিজ্ঞা। স্থায়াচার্য্য উদয়ন ও গল্পেশ প্রমাণ ছারা প্রালয় করিয়া মীমাংসক-সন্তাদারের ঐ মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তাৎপর্যাকীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও এখানে বলিয়াছেন যে, মহাপ্রালয়ে ঈশ্বর বেদ প্রাণয়ন করিয়া স্থাইর প্রথমে সম্ভাদার প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ মহস্তর ও যুগাস্তরে বেদের সম্ভাদায়াদির বিচ্ছেদ না হইলেও ক্ষাবার তারার বিচ্ছেদ অবশ্রম্ভাবী। পুনঃ স্থাইর প্রারম্ভ ঈশ্বই আবার স্থাণীত বেদের সম্ভাদার

<sup>&</sup>gt;। শনবন্ধরেতি। মহাপ্রাগরে দ্বীব্রেশ বেদান্ প্রশীর স্ষ্ট্রাদৌ সম্প্রদার: প্রবর্ত্তাত এবেতি ভাব:।"---তাহস্পতিকা।

প্রবর্তন করেন। ঈশ্বর ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারেন না, এ জন্তও ঈশ্বর অবশ্র স্থাকার্য। যে মহাপ্রলয়ের পরে আর স্থাই হইবে না, এমন মহাপ্রলয় বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্থাকার করেন নাই। মূলকথা, প্রলয় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্কালনেই বেদের সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না, এই মত স্থানাচার্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার উপসংহারে মূলসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন মে, আপ্রশানাপ্রপ্রকৃত্ই বেদের প্রামাণ্য ইহা লৌকিক বাক্যে সমান। অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য যখন অবশ্র স্থাকার্য্য, তখন তদ্দৃষ্টান্তে বেদপ্রামাণ্যও অবশ্রস্থাকার্য্য। লৌকিক বাক্যার নিত্য, নিত্যক্রপ্রকৃত্ই তাহার প্রামাণ্য, ইহা বলা যাইবে না, কোন সম্প্রদান্তই তাহা বলেন নাই ও বলিতে গারেন না। লৌকিক বাক্যের বক্তা আপ্ত হইলে তাহার প্রামাণ্যপ্রস্কৃত্ই ঐ বাক্যের প্রামাণ্য, ইহাই সকলের স্থাকার্য্য। স্থতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্য ও বেদ-বক্তা আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যপ্রস্কুত্ব, ইহাই স্থীকার্য্য। ভাষ্যকার পরে লৌকিক বাক্যের দৃষ্টান্তত্ব স্থচনা করিয়া বেদের প্রামাণ্যপাক্তন উহাকেই চরম দৃষ্টান্তর্ব্বনে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদও "বুদ্ধিপূর্বা বাকাক্ততির্বেদে" (৬١১) এই স্থাঞের দারা লৌকিক আগুবাক্যের দৃষ্টাস্তত্ব স্থচনা করিয়া বেদের পৌরুষে এই সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের কথা এই যে, বেদবাক্য-রচনা বৃদ্ধিপূর্বক। বেদবাক্যের বক্তা, ঐ বাক্যার্থ বোধপূর্বকই বেদ-বাক্য বলিয়াছেন। কারণ, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভ্রাস্ত ও অপ্রতারক, তাঁহার বাক্যই ভদ্বিষয়ে প্রমাণ হয়, ইছা লোকিক আগুবাক্য স্থলে দেখা যায়, এবং ঐ লৌকিকবাক্যের বক্তা ঐ বাক্যার্থ বোধপূর্ব্বকই সেই বাক্য বলেন। হৃতরাং লৌকিক আগুরাক্যের দৃষ্টান্তে বেদবাকোরও অব**গ্র** কেহ বক্তা আছেন, তিনি ঐ বাক্যার্থবোধপূর্ব্বকই ঐ বাক্য বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। গোতমের ভায় মহর্ষি কণাদও—বেদকর্ত্তা, আগু পুরুষ, ঈশ্বর, ইহা স্পাষ্ট না বলিলেও তাঁহার মতেও নিতাজ্ঞানসম্পন্ন জগৎঅন্তা ঈশ্বরই বেদের অন্তা, ইংই সিদ্ধান্ত ব্ঝিতে হইবে। কারণ, প্রেদের পুরুষস্থক মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। বেদাদি সকল বিদ্যাই দেই দর্মজ্ঞ ঈশ্বর হইতে উদ্ভৃত, ইহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে। ঈশ্বরই বি**ভিন্ন মূ**র্জিতে বেদাদি-বিদ্যা বলিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্য ও বাচম্পতি মিশ্রের টীকার দারাও এই সিদ্ধান্ত বুঝা বার। (২৫-সূত্র ভাষ্যটীকা দ্রন্থব্য)। বেদান্তসূত্রে বেদব্যাসও ঈশ্বরকেই "শান্তবোনি" বলিয়াছেন। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই সকল জ্ঞানের আকর বেদ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, ইত্যাদি প্রকার যুক্তির দারা ভাষ্যকার শব্দরও উপনিষৎ ও ব্রহ্মস্থতের ঐ সিদ্ধাব্বেরই সমর্থন করিয়াছেন। পরন্ত, বেদকর্ত্তা পুরুষের স্বাতন্ত্রাবিষয়ে বিবাদ করিলেও বেদ যে, কোন পুরুষের প্রাণীতই নহে, ইহা বলা যান্ত্র না। বেদ স্বভন্ত পুরুষের প্রাণীত নহে, এই অর্থে কেই বেদকে অপৌৰুষেয় বলিলেও তাহাতে বেদ যে, কোন পুৰুষের প্ৰণীতই নহে, ইহা বলা হয় না। (বেদাস্কদর্শন, তৃতীয় স্থ্রভাষ্য — ভামতী দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদই পৃথিবীর আদিগ্রন্থ, উহার পূর্ব্বে আর কোন শান্ত্র বা গ্রন্থ ছিল না, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্থতরাং বেদকর্তা যে শাঙ্কাদির অধ্যয়নাদির দারা জ্ঞান লাভ করিয়া, বেদ বচনা

করিয়াছেন, ইহাও কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু বেদে যে সকল ছপ্তের তত্ত্বের, অতীব্রির তবের বর্ণন দেখা যার, তাহা অতীব্রিরার্থদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহই বর্ণন করিতে পারেন না। মত্তরাং মন্ত্রও আয়ুর্বেদের ভার নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন দর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জীবের মঙ্গলের জন্ম বেদ রচনা করিয়াছেন ইহাই স্বীকার্যা। বেদার্থবাধের পূর্বের আর কোন ব্যক্তিই বেদপ্রতিপাদিত ঐ সকল অতীব্রির তত্ত্ব জানিতে পারেন না, এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও সর্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাদৃশ বহু ব্যক্তি স্বীকারের অপেক্ষায় ঐরপ এক ব্যক্তির স্বীকারই কর্ত্তব্য, তিনিই ঈশ্বর,—তিনিই বেদকর্ত্তা, ইহাই স্থায়াচার্য্যগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত।

বেদের পৌরুষেরত্ব ও অপৌরুষেরত্ব বিষয়ে আন্তিক-সম্প্রদায়ের মততেদ থাকিলেও বেদের প্রামাণ্য বিষ:ম তাঁহাদিগের কোন মতভেদ নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী ঋষি প্রভৃতি মহাজনদিগের পরিগ্রহবশতঃ অর্থাৎ মহাজনগণ—বেদকে প্রমাণরূপ গ্রহণ করিয়া, বেদপ্রতিপাদিত কর্মাদির্ব অহুষ্ঠান করায় বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করা ধায়, ইহা ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন। বৃদ্ধ প্রভৃতির শাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহা ঋষি প্রভৃতি মহাজন-পরিগৃহীত নহে। ঋষিগণ বেদবিরুদ্ধ ঐ মত গ্রহণ করেন নাই, এজন্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণ উহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু স্তার-মঞ্জরীকার জ্বয়স্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিজ মত সমর্থন করিয়া, তদানীস্তন মতাস্তরক্রপে ইহাও বলিরাছেন যে, ঈশ্বরই দর্ব্বশাস্ত্রের প্রণেতা। ঈশ্বরই অধিকারিবিশেষের জন্ম অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিসমূহের বিভিন্নরূপ যোগ্যতা বা অধিকার বুঝিয়া নিজ মহিমার দ্বারা নানা শরীর প্রহণ করিয়া "অর্হৎ," "কপিল," "স্থগত" প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মোক্ষোপায়ের উপদেশ করিয়াছেন ও চিরকাল ঐক্রপই করিবেন। ঈশ্বর বৈদিক মার্গের উপদেশ দ্বারা অসংখ্য জীবকে অনুগ্রহ করিপ্নাছেন এবং অবৈদিক মার্গের উপদেশ দারা অল্পসংখ্যক জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই জন্ত মহাজনগণ বেদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারিবিশেষের উদ্ধারের জন্ত বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরের কবিত শাস্ত্র মহাজনগণ গ্রহণ করেন নাই। বেদ এবং বুদ্ধাদি শাস্ত্র বস্তুতঃ এক ঈশ্বরের কথিত হইলেও যেমন অধিকারিবিশেষের জন্ত বেদেও পরস্পার-বিরুদ্ধ বাদ ক্থিত হইন্নাছে, তক্রপ বুদ্ধাদি-শান্ত্রেও অধিকারিবিশেষের জন্ম বেদবিক্লদ্ধ বাদ ক্থিত হইন্নাছে। জয়ন্ত ভট্ট এই মত সমর্থন করিয়া, পরে আর একটি মত বলিয়াছেন যে, অপর সম্প্রদার বৃদ্ধাদি-শাস্ত্রকেও বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ বলেন। বুদ্ধাদি শাস্ত্রোক্ত মতও বেদে আছে। কপিল ও বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরই অধিকারিবিশেষের জন্ত নানাবিধ শান্ত বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত শাস্ত্রই বেদমূলক, স্থতরাং প্রমাণ। জয়স্ত ভট্ট এই মতেরও আপত্তিনিরাসের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন জন্মন্ত ভটের এই সকল কথা সুধীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। ( গ্রায়মঞ্জরী, কাশী সংস্করণ,—২৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অস্তান্ত কথা চতুর্থ অধ্যান্তে > আহ্নিক, ৬২ স্থত্তভাষ্যে দ্রন্থব্য ) ॥৬৮॥

শব্ধবিশেষপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

#### দ্বিতীয় আহ্বিক

ভাষ্য ৷ অযথার্থঃ প্রমাণোদ্দেশ ইতি মন্বাহ—

অনুবাদ। প্রমাণের উদ্দেশ অর্থাৎ প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথার্থ হয় নাই, ইহা মনে করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন—

# সূত্র। ন চতুষ্ট্র মৈতিস্থার্থাপ**ন্ডি-সম্ভবাভাব-**প্রামাণ্যাৎ ॥১॥১৩০॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) [প্রমাণের] চতুষ্ট্ব নাই, অর্থাৎ প্রমাণ পূর্বেবাক্ত চারি প্রকারই নহে, যেহেতু ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের প্রামাণ্য আছে।

ভাষ্য। ন চত্বার্য্যেব প্রমাণানি, কিং তর্হি ? ঐতিহ্নমর্থাপত্তিঃ
সম্ভবোহভাব ইত্যেভান্যপি প্রমাণানি। ''ইতি হোচু''রিত্যনির্দিষ্টপ্রবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্য্যমৈতিহ্যং। অর্থাদাপত্তিরর্থাপত্তিঃ, আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ
প্রসঙ্গঃ। যত্রাহভিধীয়মানেহর্থে যোহন্তোহর্থঃ প্রসজ্যতে সোহর্থাপত্তিঃ।
যথা মেঘেষসংহ্ রৃষ্টির্ন ভবতীতি। কিমত্র প্রসজ্যতে ? সংস্ক ভবতীতি।
সম্ভবো নামাবিনাভাবিনোহর্থক্য সত্তাগ্রহণাদক্যক্য সত্তাগ্রহণং। যথা দ্রোণক্য
সত্তাগ্রহণাদাঢ়কক্য সত্তাগ্রহণং, আঢ়কক্য সত্তাগ্রহণাৎ প্রক্রমেতি।
অভাবো বিরোধ্যভূতং ভূতক্য, অবিদ্যমানং বর্ষকর্ম্ম বিদ্যমানক্য বাযুল্রসংযোগক্য প্রতিপাদকং। বিধারকে হি বাযুল্রসংযোগে গুরুত্বাদপাং পতন-কর্মান ভবতীতি।

অনুবাদ। প্রমাণ চারিই নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত চারি প্রকারই নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অভাব, এইগুলিও প্রমাণ। (বৃদ্ধগণ) প্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে অনিক্ষিষ্টপ্রবক্তৃক, অর্থাৎ যাহার মূল বক্তা কে, তাহা জানা যায় না, এমন প্রবাদপরস্পরা (১) ঐতিহ্য। অর্থতঃ আপত্তি, অর্থাপত্তি, আপত্তি কি না প্রাপ্তি, প্রসঙ্গ। ফলিতার্থ এই বে, যেখানে অর্থ, অর্থাৎ যে কোন বাক্যার্থ অভিধীয়মান হইলে যে অন্য অর্থ প্রসক্ত হয়, তাহা অর্থাৎ ঐ অন্যার্থের প্রসক্তি বা জ্ঞানবিশেষ (২) অর্থাপত্তি। যেমন মেঘ না হইলে

বৃষ্টি হয় না, (প্রশ্ন ) এখানে কি প্রসক্ত হয় ? (উত্তর ) হইলে, অর্থাৎ মেঘ হইলে (বৃষ্টি ) হয়। (৩) "সম্ভব" বলিতে অবিনাভাববিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থের সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত অন্য পদার্থের সন্তাজ্ঞান। বেমন দ্রোণের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত আঢ়কের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞান, আঢ়কের সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রস্থের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞান। বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ (৪) অভাব, অর্থাৎ অভাব নামক অন্টম প্রমাণ। (উদাহরণ) অবিদ্যমান বৃষ্টিকর্ম্ম অর্থাৎ বৃষ্টি না হওয়া বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগের প্রতিপাদক (নিশ্চায়ক) হয়। বেহেতু, বিধারক অর্থাৎ মেঘান্তর্গত জলের পতন-প্রতিবন্ধক বায়ুও মেঘের সংযোগ থাকিলে গুরুত্বপ্রযুক্ত জলের পতনক্রিয়া হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় স্থাত্তে প্রমাণকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার বলিয়া শেষে ভাহাদিগের প্রভোকের লক্ষণ বলিয়াছেন। দ্বিভীয়াধাায়ের প্রথম আহ্নিকে সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার পবে বিশেষ করিয়া ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচভুষ্টয়ের পরীক্ষার ছারা উহাদিগের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণেরই উদ্দেশ ও লক্ষণ করার তদমুসারে ঐ চতুর্ব্বিধ প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াই প্রমাণ-পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্ত বাঁহারা মহর্ষি গোতম-প্রোক্ত প্রত্যকাদি প্রমাণচতুষ্টয় ভিন্ন "ঐতিহ্ন," "অর্থাপতি," "সম্ভব" ও "অভাব" এই চারিটি প্রমাণও স্বীকার করিয়াছেন, তাঁগদিগের মতে মহর্ষি গোতমের প্রমাণ-বিভাগ ষথার্থ হয় নাই। তাঁহাদিগের মত খণ্ডন না করিলে মহর্ষির প্রমাণ-বিভাগ ষধার্থ হর না, তাঁহার প্রমাণ-পরীক্ষাও সমাপ্ত হয় না, এ জন্ত মহর্ষি ছিতীয় আহ্নিকের প্রথমেট ভ্রান্তের পূর্বপক্ষরণে পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুষ্টু নাই, অর্থাৎ প্রমাণ যে কেবল প্রত্যক্ষ প্রভৃতি চারি প্রকার, তাহা নহে ' কারণ, ঐতিহ্ন, অর্থাপত্নি, সম্ভব ও অভাব, এই চারিটিও প্রমাণ। স্থতরাং প্রমাণ আট প্রকার, উহা চারি প্রকার বলা সংগত হুর নাই। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্ব্নপক্ষের প্রকাশ করিয়াই, এই পূর্ব্নপক্ষ-ফুত্রের অবতারণা ক্রিয়া স্থ্যার্থ বর্ণনপূর্বক স্থ্যোক্ত ঐতিহ্ন, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব নামক প্রমাণা-স্তরের স্বরূপবর্ণন ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষো ঐতিহের উদাহরণ প্রদর্শিত না হইলে ভাষ্যকারের কর্ত্তবাহানি হয়, এ জন্তু মনে হয়, ভাষ্যকার ঐতিহেরও উদাহরণ বলিয়া-ছিলেন, তাঁহার সে পাঠ বিলুপ্ত হইগছে। কিন্তু উদ্যোতকরের বার্ত্তিকেও ঐতিহ্যের উদাহরু দেখা বান্ধ না। ঐতিহের উদাহরণ স্থপ্রসিদ্ধ বলিরাই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ভাষা বলেন মাই, ইহাও বুঝা মাম। "ইভিহ" এই শন্ধটি অব্যন্ত, উহার অর্থ পরম্পরাগত বাক্য বা প্রবাদ-"ইভিহ" শব্দের উত্তরে স্বার্থে ভদ্ধিত-প্রত্যারে "ঐতিহু" শব্দটি সিদ্ধ হইরাছে'। পরম্পরা।

১ । অনৱাৰসংখতিহ তেৰজাঞ্ঞা: ।—পাণিনিস্তা, গাঙা২ও। "পারস্পর্যোপদেশে স্তালৈতিহানিতহানারং।" —অসরকোৰ, ব্রহ্মবর্গ ।১২। অসরসিংহ "ইতিহা" এইরপ অব্যারই বলিয়াছেন, ইহা অনেকের সত। কিন্তু পাণিনিস্তা "ইতিহ" শক্ষই দেখা বার ।

তার্কিকরকার টীকার মলিনাবও ইহাই বলিরাছেন'। ভাব্যে "ইতি হোচুং" এই কথার ঘারা ঐতিহ্যের অরপ প্রদর্শন করা হইরাছে। বৃদ্ধগণ "ইতিহ" অর্থাৎ পূর্বেলজরপ প্রবাদ বলিরা গিরাছেন, তন্মধ্যে প্রথমে কোন্ বৃদ্ধ উহা বলিরাছেন, ইহা জানা বার না। মূল বক্তার বিশেষ নির্ণন্ধ নাই, এইরূপে যে প্রবাদপরস্পরা জানা বার, তাহাই ঐতিহ্য। বেমন "এই বটবুক্ষে বক্ষ বাদ করে, এই গ্রামে প্রত্যেক বটবুক্ষে কুবের বাদ করেন" ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্যেও। পৌরাণিকরণ ঐতিহ্যকে পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিরাছেন। ঐতিহ্য নামক প্রবাদ-বাক্যের মূল বক্তার আপ্রস্থ নিশ্চরের সন্তাবনা নাই, স্তত্রাং উহা শক্ষপ্রমাণ হইতে পারে না, উহা শক্ষপ্রমাণ হইতে পৃথক প্রমাণ, ইহাই তাহাদিগের স্বমত সমর্থনের যুক্তি।

অর্থাপত্তি প্রমাণের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার প্রথমে 'অর্থতঃ আগত্তি' অর্থাপত্তি, এই কথা বলিয়া অর্থাপত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্বক ঐ আপত্তি শব্দের ব্যাখ্যার বলিরাছেন—"প্রাপ্তি," তাহার ব্যাখ্যার বলিরাছেন—"প্রদঙ্গ"। পরে উহার ফলিতার্থ বর্ণন করিরাছেন যে, ষেখানে ব'ক্যের দ্বারা কোন অর্থবিশেষ বলিলে তদ্ভিন্ন কোন অর্থের প্রসঙ্গ হয়, দেখানে ঐ অর্থাস্তরপ্রসঙ্গই অর্থাপত্তি। দেখানে ক্থিত অর্থপ্রযুক্তই ঐ অর্থাস্করের আপত্তি বা প্রানন্ধ করে, এ জন্ম উহার নাম অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তির বহু উদাহরণ থাকিলেও ভাষাকার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, "মেব না হইলে বৃষ্টি হয় না" এই কথা বলিলে, মেদ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ ঐ বাক্যার্থ-প্রযুক্ত মেব হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অবশ্র বুঝা বায়। তাহা হইলে মেব হইলে বৃষ্টি হয়, এই বে বোধ, তাহা অর্থাপত্তি নামক বোধ বলা যায়। ভাষ্যকার ঐরূপ প্রামিতিকেই ঐ স্থ:ল অর্থাপত্তির উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া, ঐ প্রমিতির করণই অর্থাপত্তি প্রমাণ, ইহা স্থচনা করিয়াছেন। বস্তুত: অর্থাপত্তি প্রমাণ ও তজ্জন্ত প্রমিতি, এই উভরই "সর্থাপত্তি" শব্দের দ্বারা কবিত হইয়াছে ৷ ভাষ্যকার অর্থাপত্তির স্বরূপ বলিতে প্রমিতিরূপ অর্থাপত্তিরই স্বরূপ বলিয়াছেন, তদ্বারাই অর্গাপত্তি-প্রমাণেরও স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। পরস্ত ভাষাকার প্রভৃতির মতে প্র মিতিও (প্রথম অধ্যায়োক্ত) হানাদি-বৃদ্ধিরূপ ফলের প্রতি প্রমাণ হওয়ায় অর্থাপত্তি-প্রমাণের স্বরূপ বলিতে ভাষাকার অর্থাপতিস্থলীয় প্রমিতিরও স্বরূপ বলিতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ ব্যাখ্যায় উন্দ্যোত্তকর প্রভৃতির কথানুসারে এইরূপ সমাধানও বলা হইয়াছে। মূল কথা, মর্থতঃ যে আপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ, তাহাই অর্থাপত্তি-প্রমাণ-জ্ঞ অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান। "মেঘ না হইলে বৃষ্টি হর না," এই কথা বলিলে "মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়" এইরূপ বে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্য ক্ত প্রমাণের षात्रा अस्त्र ना हेश नर्समञ्चल। अञ्चलन श्रामालः बादाल थे छात थे द्वार अस्त्राना। কারণ, কোন হেতুতে বাাপ্তিজ্ঞানপূর্বক ঐ বোধ জন্মে না। "মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়" এইরূপ বাকা

<sup>&</sup>gt;। ইতি হেতি নিপাতসমূদার: প্রবাদবাচী, ইতিহৈব ঐতিহ্য প্রবাদ:। "অনস্ভাবসংখতিহ ভেষজাঞ্ঞাঃ" ইতি বার্থে জ্যা:। জন্তানির্দিষ্টেত্যাদি লক্ষণং, ইতি হোচুরিতি অরপ্রধাদনিং।—তার্কিক্যকার মন্ত্রিনাধ্যীকা।

२। यथा—"बट्डे वट्डे दिखवन्कपुद्ध कपुद्ध निवः।

পৰ্কতে পৰ্কতে রাব: সৰ্কত্র বধুস্থনঃ।"—ইত্যাদি । তাৰ্কিকরকা, ১১৭ পৃষ্ঠা।

প্রযুক্ত না হওরার ঐ বোধকে শান্ধ বোধও বলা যার না। কিন্তু মেব না হইলে বৃষ্টি হর না, এইরপ বাক্য বলিলে ঐ বাক্যার্থপ্রযুক্তই মেব হইলে বৃষ্টি হর, ইহা বুঝা যার। অর্থতঃই উহার আপত্তি বা প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যার্থ-জ্ঞান-বশতঃই ঐরপ অর্থ পাওরা যার বা বুঝা যার, ঐ অর্থের প্রদক্ষ অর্থাৎ ঐর্রপ জ্ঞানবিশেষ জ্বনে। ঐ জ্ঞান অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান, উহা প্রত্যাক্ষাদি জ্ঞান হইতে বিজাতীয়, স্বতরাং উহার করণও অর্থাপত্তি নামে পৃথক্ প্রমাণ।

ব্যাপ্টিবিশিষ্ট কোন পদার্থের সত্তা-জ্ঞানপ্রযুক্ত অন্ত পদার্থের সত্তাজ্ঞানকে ভাষ্যকার "সম্ভব" বলিন্নাছেন। সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ বলিতে ভাষ্যকার যে "দ্রোণ", "মাঢ়ক" ও "প্রস্থ" বলিরাছেন, উহা পরিমাণবিশেষ। ৬৪ মৃষ্টি পরিমাণকে এক "পুঞ্চল" বলে। চারি পুঞ্চলকে এক আঢ়ক বলে। চারি আঢ়ককে এক দ্রোণ বলে। স্থতরাং দ্রোণ পরিমাণ থাকিলে সেখানে আচৃক অবশুই থাকিবে। আঢ়ক ব্যতীত দ্রোণ হয় না, স্থতরাং দ্রোণে আঢ়কের অবিনাভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তি আছে। তাহা হইলে কোন স্থানে ধান্তাদির দ্রোণ পরিমাণ আছে, ইহা জানিলে **দেখানে তাহার আঢ়ক পরিমাণ আছেই, ইহা বুঝা যায়, এবং আঢ়ক পরিমাণ আছে, ইহা** জানিলে প্রস্থ পরিমাণ আছে, ইহাও বুঝা বায় ; কারণ, বাহাকে "পুন্ধল" বলা হইয়াছে, তাহারই নামান্তর প্রস্থ। চারি পুঞ্চল বা প্রস্থকে আঢ়ক বলে?। দ্রোণ পরিমাণে আঢ়ক পরিমাণের ব্যাপ্তি থাকিলেও ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতই দ্রোণসত্তা জ্ঞান হইছা থাকে, স্বভরাং উহা অনুমান প্রমাণের দারা হয় না, উহা "সম্ভব" নামক অতিরিক্ত প্রমাণের দারা হয়, ইহাই "সম্ভবে"র প্রমাণান্তরত্বনাদীদিগের কথা। ভাষ্যকার অভাব প্রমাণের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ 'অভাব'। "ভূত<sup>্</sup>" শব্দটি এখানে অস্ধাতৃ হইতে নিষ্পন্ন। বায়ুর সহিত মেদের সংযোগবিশেষ হইলে উহা মেঘাস্তর্গত জলের গুরুত্ব প্রতিবদ্ধ করে, স্ক্তরাং জলের গুরুত্ব-প্রযুক্ত যে পতন, তাহা দেই স্থলে হয় না। মেৰাড়ম্বরের পরে বৃষ্টি না হইলে বুঝা বায়, ঐ মেৰ বায়ু-সঞ্চালিত হইয়াছে। এখানে অবিদ্যমান রৃষ্টি অভূত পদার্থ, উহ। বায়ু ও মেদের সংযোগবিশেষক্রপ ভূত

পুৰুলানি চ চত্বারি আচুক: পরিকীর্ত্তিত: ।

চতুরাচকে। ভবেদ্জোশ ইত্যেতখানলকশং।—বিভাক্ষরাধৃত বচন।

बाजिः न९भिकः अष्टमूकः सम्मन्दर्भ।।

আঢ়ৰস্ত চতুঃপ্রস্থকত্রতির্দ্ধোপ আড়কৈঃ ।—স্মার্স্ত রচ্দনন্দনধৃত বচন। ( প্রায়ন্টিভতত্বে "চৌরাল্লাভবিনির্ণয়ং" —এই প্রকরণ জন্তব্য )

নতান্তরে, ৮ আচুকে ১ন্ত্রোণ। পলং প্রকৃষ্কং মৃষ্টিঃ কুড়বস্তচ্চতুষ্টরং। চড়ারঃ কুড়বাঃ প্রস্থাঃ চতুঃপ্রস্থনাচুকং । অষ্টাচুকো ভবেদুদ্রোণঃ" ইত্যাদি অনকোষের রঘুনাধ চক্রবর্ত্তিকৃত চীকাধৃত বচন। বৈশ্ববর্গ, ৮৮ লোক দ্রস্টব্য।

<sup>)।</sup> **अहेम्डिर्ज्दर** कृषिः कृषदाश्रिहो जू शृक्षतर ।

२। क्टिबांशक्रुट्र ज्डला। क्नाप्युज, जारारा

बिरतायिनिक्यम्सहत्रि । अष्ट्ठः वर्षः ভृठछ वाग् ज्ञारदाश्रक्ष निक्रः ।—উপকার।

(বিদ্যমান) পদার্থের নিশ্চর জ্বনার। অর্থাৎ বৃষ্টির অভাব জ্ঞারমান হইলে, তাহা সেখানে বাষু ও মেবের সংযোগবিশেষের জ্ঞানে অভাব নামক প্রমাণ হয়। জ্ঞারমান বৃষ্টির অভাব বা বৃষ্টির অভাব-জ্ঞানই ঐ হলে অভাব প্রমাণ বৃবিতে হইবে। বায়ু ও মেবের সংযোগ ও বৃষ্টি পরস্পর বিক্রদ্ধ পদার্থ, হাতরাং অবিদ্যমান বৃষ্টিকে বিরোধী পদার্থ বলা হইরাছে। বৈশেষিক হাত্রকার মহর্ষি কণাদ ঐরপ পদার্থকৈ অনুমানে "বিরোধী" নামে এক প্রকার হেতু বলিরাছেন। ভাষ্যকার কণাদ-হাত্রের অনুরূপ ভাষার দারাই এখানে অভাব-প্রমাণের স্বরূপ বলিরাছেন। অভাক্ত কথা প্রক্রুত্রে বাক্ত হইবে॥ ১॥

# সূত্র। শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদর্মানে২্র্থা-পত্তিসন্তবাভাবানর্থান্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ ॥২॥১৩১॥

অনুবাদ। (উত্তর) ঐতিহোর শব্দপ্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ এবং অর্থাপন্তি, সম্ভব ও অভাবের অনুমান-প্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ প্রমাণের চতুস্টের প্রতিষেধ (অভাব) নাই (প্রমাণের চতুষ্ট্ ই আছে)।

ভাষ্য। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরাণি, প্রমাণান্তরঞ্চন মন্ত্রমানেন প্রতিষেধ উচাতে, সোহয়মনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ। কথং ? "আপ্রোপদেশঃ শব্দ" ইতি। ন চ শব্দলক্ষণমৈতিহ্বাদ্ব্যাবর্ত্তে, সোহয়ং ভেদঃ সামান্তাৎ সংগৃহত ইতি। প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষন্ত সম্বদ্ধক্ত প্রতিপত্তিরকুমানং, তথা চার্থাপত্তিসম্ভবাভাবাঃ। বাক্যার্থসংপ্রত্যমেনাভিহিতস্থার্থস্ত প্রত্যনীকভাবাদ্গ্রহণমর্থাপত্তিরকুমানমেব। অবিনাভাবর্ত্ত্যা চ সম্বদ্ধরাঃ সমুদায়সমুদায়নোঃ সমুদায়েনেতরস্ত গ্রহণং সম্ভবঃ, তদপ্যকুমানমেব। অম্মিন্ সতীদং নোপপদ্যত ইতি বিরোধিছে প্রসিদ্ধে কার্যানুৎপত্ত্যা কারণস্থ প্রতিবন্ধকমনুমীয়তে। সোহয়ং যথার্থ এব প্রমাণাদ্দেশ ইতি।

অনুবাদ। এইগুলি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব—প্রমাণ সত্য, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, প্রমাণান্তরই মনে করিয়া (পূর্বেপক্ষবাদী) প্রতিষেধ (প্রমাণের চতুস্টের প্রতিষেধ) বলিতেছেন, সেই এই প্রতিষেধ উপপন্ন হন্ননা। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) "আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ"। শব্দপ্রমাণের (পূর্বেবাক্ত) লক্ষণ ঐতিহ্য হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেই এই ভেদ (ঐতিহ্য) সামাগ্য হইতে অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের সামান্তলক্ষণ হইতে সংগৃহীত হইরাছে। প্রত্যক্ষ
পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ সম্বদ্ধ (ব্যাপকত্বসম্বদ্ধবিশিষ্ট) পদার্থের জ্ঞান
অনুমান। অর্থাপত্তি, সস্তব ও অভাব সেই প্রকারই, [অর্থাৎ অনুমানন্থলে
যেরূপে জ্ঞান জন্মে, অর্থাপত্তি প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা
অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, স্কুতরাং অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণত্রের অনুমান-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, উহা অনুমান] বাক্যার্থ জ্ঞানের দ্বারা বিরোধির প্রযুক্ত অনুক্ত পদার্থের
জ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি অনুমানই। এবং অবিনাভাব সম্বদ্ধে সম্বদ্ধ সমুদায় ও সমুদায়ীর
মধ্যে সমুদায়ের দ্বারা অপরটির অর্থাৎ সমুদায়ীর জ্ঞান সম্ভব, তাহাও অনুমানই।
ইহা থাকিলে, ইহা উপপন্ন হয় না — এইরূপে বিরোধির প্রসিদ্ধ (জ্ঞাত) থাকিলে
কার্য্যের অনুৎপত্তির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়। সেই এই, অর্থাৎ
বিচার্য্যমাণ প্রমাণোদ্দেশ (প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রমাণ বিভাগ) যথার্থই ইইয়াছে।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্থতের দারা পূর্ব্বস্থতোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুষ্টের প্রতিষেধ নাই, অর্থাৎ প্রমাণ যে চারিপ্রকার বলিগাছি, তাহার অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নাই। কারণ, যাহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা শব্দপ্রমাণের অন্তর্গত। অর্থাপতি, সন্তব ও অভাব অনুমান-প্রমাণের অন্তর্গত। ঐতিহ্য প্রভৃতি যে প্রমাণই নহে, তাহা বলি না, কিন্ত উহা প্রমাণান্তর নহে। ভাষ্যকার মহর্ষির সদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে শব্দ প্রমাণের যে সামান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন, তত্বারা ঐতিহাও সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ লগণ ঐতিহা হইতে নিবৃত্ত নহে, উহা ঐতিহেও আছে। আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ। স্থতরাং যে ঐতিহ আপ্তের বাক্য, অর্থাৎ বাহার বক্তা আপ্ত, ইহা নিশ্চন্ন করা গিয়াছে, তাহাই প্রমাণ হইবে<sup>১</sup>; যে ঐতিহের বক্তার আগুড় নিশ্চর হইবে না, তাহা প্রমাণই হইবে না। ফলকথা, ঐতিহ্ন-মাত্রই প্রমাণ নহে; যে ঐতিহ্ প্রমাণ, তাহা শব্দপ্রমাণই হইবে, তাহা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে, ইহাই স্ত্রকার ও ভাষাকার প্রভৃতির শিদ্ধান্ত বুঝা বার। ভাষাকার শেষে সামান্ততঃ অর্থাপতি, সম্ভব ও অভাব যে অনুমানই, ইহা সমর্থন করিয়া, পরে আবার বিশেষ করিয়া উহাদিগের অনুমানত্ব সামান্ততঃ বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান. অহুমান। অর্থাপত্তি, দন্তব ও অভাব প্রমাণও এরপ বণিয়া উহাও অনুমানই হইবে। বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থ বোধ হইলে তদ্বারা বিরোধিত্ববশতঃ অনুক্ত পদার্থের ষে বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহাও অনুমানই।

ভাষ্যকারের কথার দারা বুঝা বায়, কেহ কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অর্থ বুঝিয়া তদ্বারা যে অনুক্ত অর্থান্তরের বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহা এক প্রকার শ্রুতার্থাপতি। "মেব না

<sup>&</sup>gt;। যং ধলু অনির্দিষ্টপ্রবক্তৃকং পারস্পর্যনৈতিহাং ওস্ত চেদাপ্তঃ কর্ত্তা নাবধারিতঃ, ডভস্তং প্রমাণ্মের ন ভবতাতি।
—তাংপর্বাচীকা।

হইলে বৃষ্টি হয় না"—এই বাক্য বলিলে, মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, এইরূপ বোধ জন্মে। মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, এই মর্থ পূর্ব্বোক্ত ঐ বাক্যে উক্ত হয় নাই। কিন্তু ঐ মর্থ পূর্ব্বোক্ত বাক্যার্থের বোধ হইলে বুঝা যায় - ঐ হলে "মেঘ না হইলে" এইরূপ জ্ঞান "মেঘ হইলে" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী; এবং "রৃষ্টি হয় না" এইরূপ জ্ঞান "রুষ্ট হয়" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী মেঘাভাব ও মেঘ, এবং বুষ্টির অভাব ও বৃষ্টি পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। তাই বলিয়াছেন, "প্রত্যনীকভাবাৎ"। 'প্রত্যনীক' শব্দের অর্থ বিরোধী। পূর্ব্লোক্ত অর্থাপতি স্থলে "মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না" এই বাক্যার্থ বুঝিলে, যেহেতু মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, অতএব মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টির কারণ, এইরূপে অনুমানের দারাই ঐ অমুক্ত অর্গের বোধ জন্ম। বৃষ্টি হইলে ঐ বৃষ্টি দেখিয়া মেঘের জ্ঞানকে ভাষ্যকার অর্থাপত্তির উদাহরণক্রপে উল্লেখ করেন নাই। কোন বাক্যার্থবোধের দারা অহক পদার্থের বোধবিশেষকেই তিনি অর্থাপত্তি বলিয়াছেন। অর্থাপত্তির প্রমণান্তরত্বাদী মীমাংসক-সম্প্রদায় অর্থপিতি বছপ্রকার বলিয়াছেন এবং বহু প্রকারে স্বনত সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যতত্ব-কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র এবং স্তায়কুসুমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকে উদয়নাচার্য বহু বিচাবপূর্বক মীমাংসক-মতের খণ্ডন করিয়ছেন। ভাষ্যকার প্রাচীন্মীমংদক-প্রদর্শিত পুর্ন্দোক্ত অর্থাপত্তির লক্ষণ ও উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই অর্থাপত্তির অন্তমানত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাস্ত্ "পাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী" ও "স্থায়-কুস্তমাঞ্জলি" প্রাকৃতি প্রাণ্ঠ দেখিবেন। ভংযাকার "সম্ভব" প্রমাণের অনুমানত্ব সমর্গন করিতে বলিয়াছেন যে, অবিনাভাব সহস্কে সহস্ক যে সমূদায় ও সমুদারী, তাহার মধ্যে সমুদায়ের হার। সমুদারীর জ্ঞান "সন্তব"। এখানে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধকেই "অবিনাভাবসূত্রি" বলা হইয়াছে। ব্যাপ্তি অর্গে প্রাচীনগণ "অবিনাভাব" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন! চারি আঢ়কে এক জোণ হয়, স্থতরাং আঢ়ক ব্যতীত জোণ হয় না, জোণে আঢ়কের অবিনাভাব সম্বন্ধ ( ব্যাপ্তি ) আছে। চারি আঢ়ক মিলিত হইলে দ্রোণ হয়, স্থতরাং দ্রোণকে সমুদায় বলা যায়, আঢ়ককে সমুদায়ী বলা যায় । জোণরূপ সমুদায়ের ছারা অর্থাৎ আঢ়কের ব্যাপা দোণের ধারা আঢ়করূপ সমুদ্য্যীর যে জ্ঞান জন্মে, তাগা ব্যাপ্যজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্যাপকের জ্ঞান বলিয়া অনুমানই হইবে। দ্রোণ থাকিলেই দেখানে আতক থাকে, এইরূপে দ্রোণ আঢ়কের ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার থাকায় সর্বত্ত ঐ সংস্কারমূলক ব্যাপ্তিস্মরণবশতঃ জোণজ্ঞানের দারা আঢ়কের অনুমানই হইয়া থাকে: ঐক্রপ হলে সর্ব্বত ঐক্রপে অনুমান স্বীকার করিলে "সন্তব" নামে অতিরিক্ত প্রমাণস্বীকার অনাবশুক। বস্ততঃ অর্থাপত্তি ও সম্ভব প্রমাণের উদাহরণস্থলে সর্বত্রই প্রনের পদার্গটি অপর পদার্থের ব্যাপক হইবেই। ব্যাপ্যব্যাপকভাবশৃশু পদার্থন্ন হলে অর্থাপতি ও সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ হইতেই পারে না। স্থতরাং অর্থাপতি ও সম্ভবকে অনুমানবিশেষ বলাই দক্ষত, দর্মত্র ব্যাপ্তি শ্বরণপূর্ম্বকই পূর্ম্বোক্তরূপ অর্থাপত্তি ও সম্ভব নামক জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। মামাংসক ভট্ট-সম্প্রদার ও বৈদান্তিক-সম্প্রদার অভাবের জ্ঞানে "অনুপলক্রি" নামক যে য়ুট প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, নানা গ্রন্থে তাহাও "অভাব" প্রমাণ নামে ক্থিত হইয়াছে। **ঘ**টাভাব প্রভৃতি অভাব পদার্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারাই বোধ হয়, তাহাতে

প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি বিশেষ কারণ হইলেও করণ নহে, স্ত : রাং অনুপলব্ধি প্রমাণ নহে। অস্তান্ত অনেক অভাব পদার্গের মনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হয়। স্কুতরাং অভাব জ্ঞানের জন্ত "অনুপলব্ধি" নামক প্রমাণ স্বীকার অনাবশুক। এইনপে ন্যায়াচার্য গণ বহু বিচারপূর্ব্বক "অনুপলব্ধি"র প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্ত মহর্ষি গোতম যে ঐ অনুপলব্ধিকেই অভাব প্রমাণ বিশিরা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত • বলিয়াছেন। ইহা থাকিলে তাহা উপপন্ন হয় না, এইরূপে বিরোধিত্ব জ্ঞান থাকিলে কার্যদারুৎপত্তির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়, এই কথার দ্বারা এথানে ভাষ্যকার শেষে অভাব প্রমাণ যে অন্নমানের অন্তর্গত, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে, বায়ুর সহিত মেণের সংযোগবিশেষ থাকিলে রুষ্ট উপপন্ন হয় না, এইকপে বায়ু ও মেথের সংযোগবিশেষে রুষ্টির বিরোধিত্ব জ্ঞান আছে। বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ হইলে রুষ্টরূপ কার্য্য হয় না। ঐ বৃষ্টিরূপ কার্য্যের অনুংপত্তির দারা মেঘ হইতে জল পতনের কারণবিশেষ যে ঐ জলের গুরুত্ব, তাহার প্রতিবন্ধকের অন্তর্মান হয়। বায়ু ও মেবের সংযোগবিশেষই সেই প্রতিবন্ধক, তাহাই অনুমেয়। বৃষ্টর অভাবজ্ঞানই ঐ হলে অনুমান প্রমাণ<sup>)</sup>। মূলক্থা, কার্য্যের অভাবের জ্ঞানের দ্বারা কারণের অভাব অথবা কারণসত্ত্বে তাহার প্রতিবন্ধক নিশ্চর করা যায়। ঐ নিশ্চয় অভাব নামক প্রমাণান্তরের ঘারাই জন্মে, ইহা বলিয়া কোন সম্প্রদায় অভাব নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতেন। অভাব পদার্থ অনুমানের হেতু হইতে পারে না, ভাবপদার্থস্থিত ব্যাপ্তিই অনুমানের অঙ্গ, ইহাই তাঁহাদিগের কথা। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে এইরূপেই অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপদার্থের স্থায় অভাব-পদার্থও অনুমানে হেতু হয়, অভাব পদার্শস্থিত ব্যাপ্তি অনুমানের অঙ্গ হয় না, ইহা নিযু ক্তিক, এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গোতম পুর্ন্ধোক্ত অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। তার্কিকরক্ষাকার বর্দরাজ মহর্ষি গোতমের স্থত্তের উদ্ধার করিয়া "অভাব প্রমাণকে অনুখানের অন্তর্গত বলিয়া, পরে প্রাচ্যকাদি প্রমাণের অন্তর্গতও বলিয়াছেন<sup>২</sup>; কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই স্থুত্রে পাঠভেদ থাকিলেও স্থায়স্থচীনিবন্ধ প্রভৃতির সম্মত স্থুত্রপাঠে অভাব প্রমাণ অনুমানান্তর্গত বলিয়াই মহর্ষিদশত বুঝা যায়। স্থতে "শব্দে" এইরূপ সপ্তমী বিভক্ত। পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্গান্তরভাব বলিতে ভিন্নপদার্থতা : "অনর্গান্তরভাব" অভিনপদার্থতা বুঝা যায়। স্করাং উহার দারা ফলিতার্থরূপে এখানে অন্তর্ভাব অর্থ বুঝা যাইতে পারে। বৃত্তিকার প্রভৃতিও ঐক্লপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐতিহের শব্দপ্রমাণাম্ভর্গতত্ব ও অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের অনুমানান্তর্গতম্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে পূর্ব্বপক্ষের

বর্ধাভাবপ্রতায়স্ত বায্বলংযোগেঽনুমানমূক্তং ।—তাৎপর্যাচীকা।

২। তদেতৎ সূত্রকারৈরের "ন চতুষু" ·····মিতি পরিচোদনাপূর্বকং শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদমুমানেহর্থাপত্তি-সম্ভবাভাবানর্থান্তরভাবাদভাবস্ত প্রত্যক্ষাদানর্থান্তরভাবাদিতাদি সমর্থিতং।—তার্কিকরক্ষা, ৯৭ পৃষ্ঠা 🛊

নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথার্থই হইগ্নাছে: অর্থাৎ প্রথমাধারে প্রমাণকে যে চারি প্রকার বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকট বলা ইইয়াছে। কারণ, প্রমাণ আট প্রকার নহে। ঐতিহ্য প্রভৃতি চতুর্বিধি প্রমাণ—অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে।

পৌরাণিকগণ ঐতিহ্ন ও সম্ভবকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। অর্থাপত্তি ও অভাবকেও তাঁহারা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। তাঁহারা অন্তপ্রমাণবাদী, ইহা তার্কিকরক্ষাকারের কথার পাওয়া যায়?। 'অর্থাপত্তি' ও 'অভাব' প্রমাণের স্বরূপবিষয়ে পরবর্তী কালে মততেদ হইলেও উহাও প্রাচীন কালে সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত ছিল, ইগা বুঝা বায়। মহর্ষি গোতম পৌরাণিক-সম্মত চতুর্কিষ অতিরিক্ত প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়া, এখানে শক্ষপ্রমাণে ও অনুমানে তাহার অন্তর্ভাব বলিতে পারেন। ॥ ২॥

ভাষ্য। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরানীত্যক্তং, অত্রার্থা-পত্তঃ প্রমাণভাবাভ্যমুক্তা নোপপদ্যতে, তথাহীয়ং—

### সূত্র। অর্থাপত্তিরপ্রমাণমনৈকান্তিকত্বাৎ ॥৩॥১৩২॥

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) এইগুলি (ঐতিহ্য প্রভৃতি) প্রমাণ, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, ইহা বলা হইয়াছে, এখানে অর্থাপত্তির প্রমাণত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না, তাহা সমর্থন করিতেছেন, এই অর্থাপত্তি অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচারিত্বপ্রযুক্ত অপ্রমাণ।

ভাষ্য। অসৎস্থ মেথেয়ু রুষ্ট্রিন ভবতীতি সৎস্থ ভবতীত্যেতদর্থা-দাপদ্যতে, সৎস্থপি চৈকদা ন ভবতি, সেয়মর্থাপত্তিরপ্রমাণ্যিতি।

সন্মুবাদ। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এই বাক্যের দ্বারা মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মেঘ হইলেও কোন সময়ে বৃষ্টি হয় না, সেই এই অর্থাপত্তি অপ্রমাণ।

টিপ্পনী। মহর্ষি অর্থপিতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, তাহাকে অন্তমানের অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব্বস্থানে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু যদি অর্থাপতির প্রামাণ্যই না থাকে, তাহা হইলে মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্ত
অসঙ্গত হয়; এ জন্ত মহর্ষি অর্থাপতির প্রামাণ্য সমর্থন করিতে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে,
অর্থাপতি অপ্রমাণ। হেতু বলিয়াছেন, অনৈকান্তিকত্ব। অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ ব্যক্তিচারী।
যাহা ব্যতিচারী, তাহা প্রমাণ নহে, ইহা সর্ব্বসন্ত্ব। অর্থাপতি যথন ব্যতিচারী, তথন উহা

মর্থাপত্তা সহৈতানি চতার্থাহ প্রভাকর: ।

ষ্ণভাবষষ্ঠানোতানি ভট্টো বেদান্তিনন্তথা।

সম্বরৈতিহ্যকুলানি তানি পৌরাণিকা জন্তঃ ।—তার্কিকরকা, ৫৬ পৃষ্ঠা ।

প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। অর্থাপত্তি ব্যক্তিচারী কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার বলিরাছেন যে, "মেঘ না হইলে রুষ্টি হয় না"—এই বাক্য বলিলে মেব হইলে রুষ্টি হয়, ইহা অর্থতঃ পাওয়া যায়, অর্থাং ঐরপ বোধকে অর্থাপত্তি প্রমাণজন্ত বোধ বলা হইয়ছে। কিন্তু মেঘ হইলেও যথন কোন কোন সময়ে রুষ্টি হয়, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। মেঘ হইলেও কোন কোন সময়ে রুষ্টি না হওয়ায় পূর্কোক অর্থাপত্তিবিষয়ে ব্যতিচারবশতঃ অর্থাপত্তি ব্যতিচারী, স্কতরাং উহা প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। ভাষ্যকার প্রথমে অর্থাপত্তির প্রমাণত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না, এই কথার দ্বারা পূর্কপক্ষবালীর অভিপ্রায় বর্ণনপূর্কক "তথাহীয়ং" এই কথার দ্বারা মহর্ষির এই পূর্কপক্ষব্যত্তের অবতারণা করিয়াছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন করিতে হইলে প্রাচীনগণ প্রথমে "তথাহি" এই শক্ষ প্রয়োগ করিতেন। "তথাহি" অর্থাং তাহা সমর্থন করিতেছি, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বিবন্ধিত বুঝা যায়। ভাষ্যকারের "ইয়ং" এই বাক্যের সহিত স্ক্তের প্রথমাকে "অর্থাপত্তিই", এই বাক্যের যোগ করিয়া ব্যাঝা করিতে হইবে। এই অর্থাপত্তি অপ্রমাণ, অর্থাং যে অর্থাপত্তি পূর্কের উনাহতে এবং যাহা অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই ভাষ্যকারের বিবিক্ষিত॥ ৩॥

ভাষ্য ৷ নানৈকান্তিকত্বমর্থাপত্তঃ—

#### সূত্র। অনর্থাপতাবর্থাপত্যভিমানাৎ ॥৪॥১৩৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ব নাই; যেহেতু অনর্থাপত্তিতে অর্থাৎ যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম হইয়াছে।

ভাষ্য। অসতি কারণে কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি বাক্যাৎ প্রত্যনীকভূতোহর্থঃ সতি কারণে কার্য্যমুৎপদ্যত ইত্যর্থাদাপদ্যতে। অভাবস্থ

হি ভাবঃ প্রত্যনীক ইতি। সোহয়ং কার্য্যোৎপাদঃ সতি কারণেহর্থাদাপদ্যমানো ন কারণস্থ সত্তাং ব্যভিচরতি। ন থল্পতি কারণে কার্য্যমুৎপদ্যতে, তত্মান্নানৈকান্তিকী। যতু সতি কারণে নিমিত্রপ্রতিবন্ধাৎ
কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি, কারণধর্মোহসৌ, ন ত্ব্যপ্রতেঃ প্রমেয়ং।
কিং তর্হস্থাঃ প্রমেয়ং ? সতি কারণে কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি, যোহসৌ
কার্য্যোৎপাদঃ কারণসত্তাং ন ব্যভিচরতি তদস্থাঃ প্রমেয়ং। এবস্ত
সত্যনর্থাপত্তাবর্ধাপত্যভিমানং কৃত্যা প্রতিষেধ উচ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ
কারণধর্ম্যো ন শক্যঃ প্রত্যাখ্যাত্মিতি।

অনুবাদ। কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, এই বাক্য হইতে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই বিরোধীভূত পদার্থ অর্পতঃ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু ভাব পদার্থ অভাবের বিরোধী। কারণ থাকিলে সেই এই কার্য্যেৎপত্তি অর্পতঃ প্রাপ্ত (জ্ঞানবিষয়) হইয়া কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্পাৎ কারণের সত্তা নাই, কিন্তু কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কথনও হয় না। যেহেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কথনও হয় না। যেহেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, অতএব (অর্থাপত্তি) অনৈকান্তিক নহে। কিন্তু কারণ থাকিলে নিমিত্তের (কারণবিশেষের) প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্য যে উৎপন্ন হয় না, ইহা কারণের ধর্ম্ম, কিন্তু অর্থাপত্তির প্রমেয় নহে। প্রশ্ন তবে অর্থাপত্তির প্রমেয় কিং গ উত্তর। কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই যে কার্য্যের উৎপত্তি কারণের দত্তাকে ব্যভিচার করে না, তাহা ইহার (অর্থাপত্তির) প্রমেয়। এইরপ হইলে কিন্তু অনর্থাপত্তিতে অর্থাৎ যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম করিয়া প্রতিষেধ (অর্থাপত্তি অপ্রমাণ এই প্রতিষেধ ) কথিত হইয়াছে। দৃষ্ট কারণ-ধর্ম্মও প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থাত্ত্রের দ্বারা পূর্কাস্থাত্তোক্ত পূর্বাপক্ষের উত্তর স্থানা করিয়াছেন। ভাষাকার প্রথমে "নানৈকান্তিকত্বমর্গাপতেঃ"—এই কথার ধারা মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করিয়া স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত ফুত্রের যোগ করিয়া ফুত্রার্থ বুঝিতে হইবে। অর্গাপত্তি অনৈকান্তিক নহে, এই সাধ্যসাধনে অর্গাপত্তিম্বই হেতু বলা ঘাইতে পারে। পূর্ব্নপক্ষবাদী যাহাকে অর্গাপতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিক বলিয়াছেন, তাহা অর্গাপতিই নহে, স্মুত্রাং অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক হয় নাই। যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহাতে অনৈকাস্তিকত্ব হেতুর দারা অপ্রামাণ্য সাধন করা হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রাকৃত অর্গাপত্তি, তাহাতে অনৈকাস্তিকত্ব হেতু অনিদ্ধ বলিয়া উহা তাহার অপ্রামণ্য সাধন করিতে পারে না, মহর্ষি এই স্থাত্তর দারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত অর্থাপতি কি १ অর্থাপতির প্রমেয় কি, ইহা বুঝা আবগুক। তাই ভাষ্যকার তাহা বুঝাইয়া মহর্ষির দিরান্ত সমর্থন করিয়'-ছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না"—এই বাক্য হইতে কারণ থাকিলে কার্যা উৎপন্ন হয়, ইহা অর্গতঃ বুঝা যায়। ভাবপদার্গ অভাবের বিরোধী। স্থতরং কারণের দত্তা কারণের অদতার বিরোধী, এবং কার্যের উৎপত্তি কার্যে।র অনুংপত্তির বিরোধী। তাহা হইলে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই অর্গ, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, এই অর্থের প্রতানীকভূত, অগাৎ বিরোধীভূত। ঐ বিরোধীভূত অর্থ ই পূর্ব্বোক্ত স্থান অর্থ : বুঝা বায়। কিন্তু কারণ থাকিলে দর্ব্বভ্রই কার্য্যোৎপতি হয়, ইহা ঐ স্থানে পূর্ব্ব-বাকাার্থবোধের দারা অর্থতঃ বুঝা যায় না, তাহা বুঝিলে ভ্রম বুঝা হয়। কার্যোর উৎপত্তি কারণের সত্তাকে বাভিচার করে না, অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কারণ নাই,

ইহা কোথায়ও দেখা যায় না। এই অৰ্থই পূৰ্কোক তলে অৰ্থাপতির বিষয় বা প্ৰমেয়। অৰ্থাৎ মে<mark>ৰ</mark> না হইলে বৃষ্টি হয় না - এই কথা বলিলে নেব হইলে সর্ব্বেই বৃষ্টি হয়, ইহা অর্গপতির দারা বুঝা যায় না। মেয় বৃষ্টির কারণ, বৃষ্টি কার্য্যের উৎপত্তি মেবরূপ কারণের সতার ব্যভিচারী নহে, অর্গাৎ বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু মেঘ হয় নাই, বিনা মেবেট বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কথনও হয় না, এই অর্থ ই অর্থাপনির প্রানের। ঐ প্রামের বে'ধের করণই ঐ তালে প্রকৃত অর্থাপনি, উহাতে কোন ব্যভিচার না থাকায় অর্গাপতি ব্যভিচারী হয় নাই। যাহা অর্গাপতি নহে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া পূর্ন্মপক্ষবাদী অর্থাপত্তির প্রমাণ্যপ্রতিষেধ বলিয়াছেন। কিন্তু মেঘ হইলেই সর্বতে বৃষ্টি হয়, ইহা অর্গাপতির প্রমেয় নহে, ঐ অর্গবোধের করণ অর্গাপতিই নহে, উহাতে বাভিচার থাকিলে অর্থাপতি ব্যভিচারী হয় না! আপতি হইতে পারে যে, মেব বুষ্টির কারণ ইইলে দর্মত্র মেঘ দত্তে বুষ্টি কেন হয় না, কারণ না থাকিলে যেমন কার্য্য ইইবে না, ভদ্রপ কারণ থাকিলে দর্বত ভাহার কার্য্য অবশ্রুই হইবে, নচেৎ ভাহাকে কারণই বলা যায় না। এই জন্ম ভাষাকার বলিয়াছেন যে, কারণ থাকিলেও কোন প্রতিবন্ধকের দায়া কারণান্তর প্রতিবন্ধ হটলে বার্য্য জন্মে না, টহা কারণাধ্য দেখা যায়। ঐ দৃষ্ট কারণধর্মকে অপলাপ ক্রিয়া দুষ্টের অপলাপ করা যায় না। প্রকৃত স্থলে মেঘরূপ কারণ থাকিলেও কোন সময়ে ঐ মেন হটতে জলপতনরূপ বৃষ্টি কার্য্যের কার্ণান্তর যে ঐ জলগত গুরুত্ব, তাহা বায়ু ও মেণের সংযোগ-বিশেষের ধারা প্রতিবদ্ধ হওয়ার জলপতন হইতে পারে না। কিন্তু এই যে কারণ থাকিলেও কারণান্তর প্রতিবন্ধ বশতঃ কার্যের অন্তুৎপত্তি, ইহাও অর্থাপত্তির প্রমেয় নহে। কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সতাকে ব্যতিচার করে না ইহাই অর্থাপত্তির প্রমেয়।

উদ্যোতকর স্ত্রকারোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নির্মে করিতে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষরাদী অর্থাপত্তি মাত্রকেই ধন্মিরূপে গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিকত্ব হেতৃর দ্বারা তাহাতে অপ্রামাণ্য সাপন করিতে পারেন না। কারণ অর্থাপতিয়াত্রই অনৈকান্তিক বলা যায় না। বছ বছ অর্থাপতি আছে, যাহা পূর্ব্বপক্ষরাদীও অনৈকান্তিক বলিতে পারিবেন না। পূর্ব্বপক্ষরাদী দিবলেন যে, অনৈকান্তিক অর্থাপতিবিশেষকে ধন্মিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই অপ্রামাণ্য সাধন করিব, কিন্তু তাহা হইলে অনৈকান্তিকত্বরূপ হেতৃ প্রতিজ্ঞাবাক্যে ধন্মীর বিশেষণ হওয়ায় উহা হেতৃ হইতে পারে না। কারণ বাহা অনৈকান্তিক তাহা অপ্রমাণ ইহা পূর্বে সিদ্ধ থাকায় ঐরূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না। উরূপ প্রতিজ্ঞা নির্থাকত হয়়। পরন্ত অনৈকান্তিক অর্থাপতি অপ্রমাণ, এই কথা বলিলে ঐকান্তিক অর্থাপতি প্রপ্রমাণ, এই কথাই বলা যায় না। ৪।

# সূত্র। প্রতিষেধা প্রামাণ্যঞ্চানৈকান্তিকত্বাৎ ॥৫॥১৩৪॥

অনুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত প্রতিষেধ বাক্যের অপ্রামাণ্যও হয় [ অর্থাৎ যদি যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্বব-

14

পক্ষবাদীর পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধবাক্যও যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হওয়ায় অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারা অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যসিদ্ধি হইবে না ]।

ভাষ্য। অর্থাপত্তির্ন প্রমাণমনৈকান্তিকত্বাদিতি বাক্যং প্রতিষেধঃ। তেনানেনার্থাপত্তেঃ প্রমাণত্বং প্রতিষিধ্যতে, ন সদ্ভাবঃ, এবমনৈকান্তিকো ভবতি। অনৈকান্তিকত্বাদপ্রমাণেনানেন ন কশ্চিদর্থঃ প্রতিষিধ্যত ইতি।

অনুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অর্থাপন্তি প্রমাণ নহে, এইবাক্য প্রতিষেধ, অর্থাৎ ইহাই পূর্ববপক্ষবাদীর অর্থাপত্তির প্রামাণ্যপ্রতিষেধবাক্য। সেই এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, সদ্ভাব ( অর্থাপত্তির অস্তিত্ব ) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, এইরূপ হইলে ( ঐ প্রতিষেধ ) অনৈকান্তিক হয়। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ এই প্রতিষেধবাক্যের দ্বারা কোন পদার্থ প্রতিষিদ্ধ হয় না।

টিপ্রনী। অর্থাপতি অনৈকান্তিক নছে, কারণ অর্থাপত্তির ধাহা প্রমেন্ন তদিবন্দে কুত্রাপি বাভিচার নাই, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। এখন এই স্থত্তের দারা মহর্ষি বলিতেছেন যে, যদি সামাগ্রতঃ যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তিকে অপ্রমাণ বল তাহা হইলে "অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপতি অপ্রমাণ" এই প্রতিষেধ বাক্যও অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারাও কোন পদার্থের প্রতিষেধ করা যাইবে না। পুর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাক্য কিরপে অনৈকাত্তিক হয় ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের দারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, উহার দারা অর্থাপত্তির অন্তিম্ব প্রতিষেধ করা হইতেছে না ৷ ঐ প্রতিষেধবাক্যের দারা অর্থাপত্তির অস্তিত্ব প্রতিষেধ করাই ষায় না। কারণ যাহা অনৈকান্তিক তাহার অন্তিত্বই নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। তাহা হইলে ঐ প্রতিষেধবাক্য অর্থাপত্তির অন্তিত্বপ্রতিষেধক না হওয়ায় উহাও ঐ অর্থাপত্তির অন্তিত্ব নিষেধের পক্ষে অনৈকান্তিক হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে অর্থাপত্তি বস্তুতঃ অনৈকাস্তিক নহে, ঐকান্তিক, তাহা হইতে ভিন্ন বিষয় অর্থাৎ ধাহা অর্থাপত্তির বিষয়ই নছে, এমন বিষয় কল্পনা করিয়া পুর্ব্ধপক্ষবাদী অনৈকান্তিক বলেন, তাহা হইলে তাহার প্রতিষেধ বিষয় যে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য, তাহা হইতে বিষয়ান্তর যে, অর্থাপত্তির অন্তিত্ব, তাহাকে প্রতিবেধ বিষয় কল্পনা করিল। প্রতিবেধ-বাক্যের অপ্রমাণ্য বলিতে পারি। ফলকথা যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই যদি তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্রপক্ষবাদীর প্রতিষেধবাক্যও অপ্রমাণ হইবে। কারণ পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ প্রতিষেধ-বাক্য অর্থাপতির প্রামাণ্য-নিষেধক হইলেও অক্তিত্বের নিষেধক নহে। তাহা হইলে অন্তিত্ব নিষেধের সম্বন্ধে ঐ বাক্য অনৈকান্তিক হওয়ায় যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইয়াছে।

অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ হওয়ায় ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারাও কিছু প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৫।

ভাষ্য। অথ মন্মদে নিয়তবিষয়েম্বর্থেষ্ স্ববিষয়ে ব্যভিচারো ভবতি, ন চ প্রতিষেধস্ম সদ্ভাবে। বিষয়ঃ, এবং তহি—

অমুবাদ। যদি স্বীকার কর, পদার্থসমূহ নিয়ত-বিষয় হইলে, অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না, প্রমাণের নিয়মবদ্ধ বিষয় আছে, সূতরাং নিজ্ঞ বিষয়েই ব্যক্তিচার হয়, কিন্তু সন্তাব অর্থাৎ অর্থাপত্তির অন্তিম্ব, প্রতিষ্কেধের বিষয় নহে—এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধবাক্যের প্রামাণ্যরক্ষার্থ এই পক্ষান্তর স্বীকার করিলে—

# সূত্র। তৎপ্রামাণ্যে বা নার্থাপত্যপ্রামাণ্যং॥৬॥১৩৫॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে তাহার (পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের) প্রামাণ্য হইলে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যভিচার নাই বলিয়া পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্য হয় না।

ভাষ্য। অর্থাপত্তেরপি কার্য্যোৎপাদেন কারণসত্তায়া অব্যভিচারে। বিষয়ঃ, ন চ কারণধর্ম্মো নিমিত্তপ্রতিবন্ধাৎ কার্য্যান্তুৎপাদকত্বমিতি।

অনুবাদ। অর্থাপত্তির ও কার্য্যোৎপত্তি কর্ম্ভৃক কারণের সন্তার ব্যভিচারের অভাব বিষয়, অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সন্তাকে ব্যভিচার করে না, ইহাই অর্থাপত্তির বিষয়, নিমিত্তের প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্যের অনুৎপাদকত্বরূপ কারণধর্ম্ম (অর্থাপত্তির বিষয়) নহে।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থতে বাহা বলিরাছেন, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্রুই বলিবেন যে, যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলে তাহা অপ্রমাণ হয় না। প্রমাণের বিষয়গুলি নিয়ত, অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ আছে। সকল পদার্থ ই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না। যে বিষয়টি সাধন করিতে যাহাকে প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হইবে, তাহাই ঐ প্রমাণের স্ববিষয় বা নিজ বিষয়। ঐ স্ববিষয়ে ব্যভিচার হইলেই তাহার অপ্রামাণ্য হয়। যে কোন বিষয়ে ব্যভিচারবশতঃ প্রমাণের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। "অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ" এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাপত্তির অন্তিষের প্রতিষেধ করা হয় নাই, স্কতরাং প্রামাণ্যই ঐ প্রতিষেধন বিষয়, অন্তিম্ব উহার বিষয় নহে। তাহা হইলে অর্থাপত্তির অন্তিম্ব বিষয়ে ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের যে ব্যভিচার, তাহা উহার নিজ বিষয়ে ব্যভিচার

**৩৮**৬

নহে। স্বতরাং উহার দারা ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। ঐ প্রতিষেধবাক্য বিষয়ান্তরে অনৈকান্তিক হইলেও নিজ বিষয়ে অনৈকান্তিক না হওয়ায় উহা অপ্রমাণ হইতে
পারে না। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা এই পক্ষান্তরে বলিয়াছেন যে, যদি নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচায়
না থাকায় ঐ প্রতিষেধ-বাকাের প্রামাণ্য বল, তাহা হইলে অর্গাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার
না থাকায় অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার না থাকিলে তাহা অপ্রমাণ
হয় না, এই কথা বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী তাহার প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রামাণ্য থণ্ডন করিতে
গেলে অর্থাপত্তিরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কায়ণ, অর্থাপত্তিরও নিজ বিয়য়ে
ব্যক্তিচার নাই। ভাষ্যকার এখানে অর্থাপত্তির নিজ বিয়য় দেখাইতে বলিয়াছেন যে, কার্য্যের
উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যক্তিচার করে না—ইহাই অর্থাপত্তির বিয়য়। নিমিতান্তরের প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্যের অন্থংপাদকত্ব কারণের ধর্মা, উহা অর্থাপত্তির বিয়য় নহে। মূলকথা, মেদ হইলে
বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিয়য় নহে। বৃষ্টি হইলে নেদ দেখানে থাকিবেই। র্টিরেপ কার্য্য
হইয়াছে, কিন্তু মেদ সেথানে হয় নাই. ইহা কথনই হয় না,—ইহাই অর্থাপত্তির বিয়য় বা প্রমেয়।
ঐ নিজ বিয়য়ে অর্থাপত্তির ব্যক্তিচার না থাকায় অর্থাপত্তি অপ্রমাণ নহে, ইহা পূর্বপক্ষবাদীয়ও
বীকার্য্য। তাহা হইলে "এনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ" এই কথা আর বলা যাইবে না।
স্বতরাং অর্থাপত্তি প্রমাণ হওয়ায় তাহা অন্থমনের অন্তর্গত, এ কথাও সঙ্গত হইয়াছে॥ ৬॥

ভাষ্য। অভাবস্থ তর্হি প্রমাণভাবাভ্যমুজ্ঞা নোপপদ্যতে, কথমিতি ? অমুবাদ। তাহা হইলে, অর্থাৎ অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও "অভাবের" প্রামাণ্য স্বীকার উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ ইহার হেতু কি ?

#### সূত্র। নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াদিদ্ধেঃ॥৭॥১৩৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সভাবের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের প্রামাণ্য নাই, ধেছেতু প্রমেয়ের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বিষয় অভাবপদার্থের সিদ্ধি নাই:।

ভাষ্য। অভাবস্থ ভূয়দি প্রমেয়ে লোকসিদ্ধে বৈযাত্যাত্বচ্যতে, ''নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে''রিতি।

অনুবাদ। অভাবের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বহু বহু প্রমেয় (বিষয়) লোকসিদ্ধ থাকিলেও বৈষাত্য অর্থাৎ ধৃষ্টতাবশতঃ (পূর্ববপক্ষবাদী) বলিতেছেন, অভাবের (অভাব জ্ঞানের) প্রামাণ্য নাই, যেহেতু প্রমেয়ের সিদ্ধি নাই।

<sup>&</sup>gt;। নাভাৰজ্ঞানং প্রমাণং, করাও ? প্রমেরস্ত অভাবস্তাসিদ্ধে:। নো ধলু সর্ব্বোপাধ্যারহিতং প্রমাণজ্ঞানবিবর্ব-ভাবসমূভবতি। কেবলং কাল্লনিকোইয়মভাবব্যবহারে। লৌকিকানামিতি পূর্ব্বপক্ষ:।—তাৎপর্যাদীকা।

२। "বিষাত" শব্দের অর্থ ধৃষ্ট, অর্থাৎ নির্লজ্জ। "ধৃষ্টে ধৃঞ্গা্ বিষাত•চ"।—অসরকোব, বিশেষানিম্নর্গ—২৫।
 বৈষাতা শব্দের অর্থ ধৃষ্টতা। বৈষাতাং স্বরতেম্বি।—সাঘ, ২।৪৪।

টিপ্রনী। মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, এখন অভাব নামক প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পূর্ব্ঞপক্ষ বলিয়াছেন,—"নাভাবপ্রামাণ্যং"।—অভাবপদার্থ অজ্ঞায়মান হইলে তাহা কোন বিষয়ের প্রমাজ্ঞান জন্মাইতে না পারায়, প্রমাণ হইতে পারে না, স্নতরাং অভাব জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিতে হইবে। উদ্দোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রও ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু যদি অভাব বলিয়া কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে অভাবজ্ঞান প্রমাণ, এ কথা বলা যায় না। অভাব-জ্ঞান প্রমাণ না হইলে, "অভাব" নামক প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত—এ কথাও বলা যায় না। বস্তুতঃ অভাবপদার্থ অনেকে স্বীকার করেন নাই। অভাবের কোন স্বরূপ নাই, স্লভরাং উহা প্রমাণের বিষয়ই হইতে পারে না। লোকে কল্পনা করিয়াই অভাব ব্যবহার করে; বস্তুতঃ কাল্পনিক ব্যবহারের বিষয় অভাবপদার্থের স্তাই নাই। এই স্কল কথা বলিয়া ঘাহারা অভাবপদার্থ মানেন নাই, তাঁহাদিগের মতে অভাব-জ্ঞান প্রমাণ হওয়া অসম্ভব, স্থতরাং মহর্ষি গোতম যে উহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব। তাই মহর্ষি এখানে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া সভাব-পদার্থের অন্তিত্ব সমর্থন দ্বারা তাঁহার নিজের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অভাবপদার্থ যে মহর্ষি গোতমের স্বীকৃত প্রমাণসিদ্ধ, ইহা সমর্থনপূর্বক প্রকাশ করাও এই প্রসঙ্গে মহর্ষির উদ্দেশ্য। তাৎপর্য্য-টীকাকার পূর্ব্নপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞান প্রমাণ নহে, যেহেতু প্রমেয় অর্থাৎ অভাবপদার্থ অসিদ্ধ। উ:দ্যাতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এথানে অভাব-জ্ঞানকেই "অভাব" প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তাঁহারা যে মীমাংসক-সন্মত অনুপ্লব্ধি প্রমাণকেই এখানে অভাব প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি গোতমও অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলায় অনুপল্রিকেই যে তিনি "অভাব" শব্দের ঘারা গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা ধায়। ভাষ্যকারও পূর্ব্বে অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যায় বায়ু ও মেদের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয়ক্সপে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন চিন্তনীয় এই যে, যদি ভাবপদার্থও "অভাব" প্রমাণের প্রমেয় হয়, তাহা **২ইলে অভাবপদার্থ না মানিলেও** "অভাব" প্রমাণের প্রমেয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার যে বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকে অভাব প্রমাণের প্রমেয় বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, দে পদার্থ সর্ব্ব সম্মত, স্মতরাং প্রমেয় অদিদ্ধ বলিয়া অভাব প্রমাণ হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ কিরুপে দক্ষত হয় ? এতছ্ত্তরে বক্তব্য এই যে, অভাবজ্ঞানই "অভাব" নামক প্রমাণ, ইহা পূর্বের বলা হইয়াছে। ঐ অভাবজ্ঞান প্রতাক্ষাদি প্রমাপের দারা জন্মে। অভাবজ্ঞানরূপ যে প্রমা-জ্ঞান, তাহার বিষয় অভাব, স্কুতরাং অভাব ঐ প্রমা-জ্ঞানের বিষয় বলিয়া তাহাকে প্রমেয় বলা যায়। ফলকথা, অভাবজ্ঞানের বিষয় যে অভাবরূপ প্রমের,—তাহা অসির বলিয়া অভাবজ্ঞান জন্মিতেই পারে না ৷ স্থতরাং তাহা প্রমাণ হ ংরা অসম্ভব, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। অভাবজ্ঞানের বিষয়ন্ত্রপ প্রমেয় অর্থাৎ অভাবপদার্থ অসিদ্ধ, এই তাৎপর্যোই স্থত্তে "প্রমেয়াসিদ্ধেং" এই কথা বলা হইয়াছে। "প্রমেয়" শব্দের দ্বারা স্থতকার মহর্ষি এখানে অভাবজ্ঞানরূপ প্রমাক্তানের বিষয় অভাব পদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্বির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, অভাব প্রমাণের বহু বহু প্রমেয় লোক-

দিন্ধ, অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয় বহু বহু অভাব লোকসিদ্ধ আছে। সার্ব্যক্ষনীন অভাব ব্যবহার কালনিক হইতে পারে না। যাহাকে নিঃস্বরূপ বা অলীক বলিবে, এমন বিষয়ে কলনারূপ অম জ্ঞানও জ্ঞানিত পারে না। শুতরাং লোকসিদ্ধ অভাব পদার্থ অবশুস্থীকার্য্য। তথাপি পূর্ব্যপক্ষবাদী ধৃষ্টভাবশতঃ অভাব পদার্থকে অস্থীকার করিয়া "নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে"— এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই পূর্ব্যপক্ষ ধৃষ্টভামূলক। অভাব প্রমাণের প্রমেয়ই নাই, ইহা কেঃই বলিতে পারেন না; কারণ, উহা বহু বহু লোকসিদ্ধ আছে। সর্ব্যলোকসিদ্ধ অভাব পদার্থকে অস্থীকার করিয়া ঐক্রপ পূর্ব্যপক্ষ বলা ধৃষ্টভামূলক। ভাষ্যকারের "অভাবশ্র ভূমসি প্রমেয়ে লোকসিদ্ধে"—এই কথার ভাৎপর্য্য ইহাও বৃঝিতে পারি যে, অনেক ভাবপদার্থও যখন অভাবপ্রমাণের প্রমেয় আছে, তখন অভাবপদার্থ না মানিলেও অভাবপ্রমাণের প্রমেয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। পরস্ক বহু বহু অভাবপদার্থও লোকসিদ্ধ আছে। সেগুলির অপলাপ করা অসম্ভব, স্বতরাং "নাভাবপ্রামাণ্যং" ইভাদি বাক্য ধৃষ্টভামূলক। মহর্ষি ধৃষ্টভামূলক ঐ পূর্ব্যক্ষের অভাবপদার্থ ক্ষিত্র সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্যক্ষর অভাব পদার্থ ই স্বীকার করেন না; কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয় বলেন না। স্বভাব পদার্থ ই স্বীকার করেন না; কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয় বলেন না। স্বভাব পদার্থ ই স্বীকার করেন না; কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয় বলেন না। স্বভাবং স্বভাব পদার্থের অন্তিম্ব সমর্থন করিয়াই মহর্ষি এখানে ভাঁহার স্বিদ্ধান্ত সমর্থন ও পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাস করিয়াছেন॥ গ ॥

ভাষ্য। অথায়মর্থবহুত্বাদর্থৈকদেশ উদাহ্রিয়তে—

অনুবাদ। অনস্তর অর্থের (অভাবপদার্থের) বহুত্ববশতঃ এই অর্থিকদেশ
অর্থাৎ অভাবপদার্থের একদেশ (অভাববিশেষ) প্রদর্শন করিতেছেন [অর্থাৎ বহু
বহু অভাব পদার্থ লোকসিদ্ধ আছে, তাহার সবগুলি প্রদর্শন করা অসম্ভব, এ জন্য
মহর্ষি পরসূত্রের দারা অভাব-বিশেষই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধাস্ত সমর্থন
করিয়াছেন]।

### সূত্র। লক্ষিতেম্বলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাৎ তৎ-প্রমেয়সিদ্ধিঃ॥৮॥১৩৭॥

অমুবাদ। (উত্তর) তাহার অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাবনামক প্রমাণের প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ অভাবরূপ প্রমেয় সিদ্ধ হয়। ষেহেতু, লক্ষিত অর্থাৎ কোন লক্ষণ বা চিহ্ন-বিশিষ্ট পদার্থ থাকিলে অলক্ষিত পদার্থগুলির অলক্ষণ-লক্ষিতত্ব অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাবের দ্বারা লক্ষিতত্ব আছে।

ভাষ্য। তস্থাভাবস্থ সিধ্যতি প্রমেরং, কথং ? লক্ষিতেরু বাসঃস্থ অনুপাদেয়েরু উপাদেয়ানামলক্ষিতানামলক্ষণলক্ষিতত্বাৎ লক্ষণাভাবেন লক্ষিতত্বাৎ। উভয়সমিধাবলক্ষিতানি বাদাংস্থানয়েতি প্রযুক্তো যেযু বাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভবন্তি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যতে, প্রতিপদ্য চানয়তি, প্রতিপত্তিহেতুশ্চ প্রমাণমিতি।

অনুবাদ। সেই অভাবের অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাব নামক প্রমাণের প্রমেয় (অভাব পদার্থ) সিদ্ধ হয়। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? (উত্তর) যেহেতু, লক্ষিত আগ্রাহ্ম বস্ত্রগুলি থাকিলে, অর্থাৎ যেখানে কতকগুলি লক্ষিত (কোন লক্ষণবিশিষ্ট) অগ্রাহ্ম বস্ত্র আছে সেখানে, গ্রাহ্ম অলক্ষিত বস্ত্রগুলির অলক্ষণলক্ষিত্ত আছে (অর্থাৎ) লক্ষণের অভাবের দারা লক্ষিত্ত (বিশিষ্ট্রত্ব) আছে। তাৎপর্য্য এই যে—উভয় সন্নিধানে অর্থাৎ যেখানে লক্ষিত্ত ও অলক্ষিত, দিবিধ বস্ত্র আছে, সেখানে "অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর"—এই বাক্যের দারা প্রেরিত ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রেল লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট সকল বস্ত্রকে লক্ষণের অভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝে, বুঝিয়া অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট সেই সকল বস্ত্রকেই আনেতব্য বলিয়া বুঝিয়া, আনয়ন করে, বোধের হেতু—প্রমাণ। [অর্থাৎ ঐ স্থলে সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া যখন বুঝে, তখন লক্ষণের অভাবজ্ঞান ঐ বোধের করণ হওয়ায় প্রমাণ হয়, তাহা হইলে উহার বিষয় লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ স্বীকার্য্য।]

টিপ্পনী। অভাবজ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ তাহার বিষয় অভাবরূপ প্রমেয় অসিদ্ধ; অভাবপদার্থের অন্তিত্বই নাই। এই পূর্ব্ধপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই স্থত্তে বলিয়াছেন, "তৎপ্রমেয়-সিদ্ধি:"। অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ যে প্রমেয় (অভাবপদার্থ) তাহা সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানা বায়। কি প্রকারে তাহা সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ অভাব যে প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, তাহা বুঝিব কিরূপে? ইহা বুঝাইতেই মহর্ষি বলিয়াছেন, "লক্ষিতেম্বলক্ষণলক্ষিতস্থাদলক্ষিতানাং।" কোন লক্ষণ বা চিক্তবিশিষ্ট পদার্থই লক্ষিত পদার্থ। সেই লক্ষণশৃত্য পদার্থই অলক্ষিত পদার্থ। অনক্ষিত পদার্থই অলক্ষিত পদার্থই অলক্ষিত পদার্থই অক্ষিত পদার্থই লক্ষিত পদার্থ। সেই লক্ষণশৃত্য পদার্থই অলক্ষিত পদার্থই ক্ষিক্ষা থাকার সেগুলি অলক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাব দ্বারা লক্ষিত; — স্করেং সেগুলিকে বুঝিতে হইলে তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব বুঝিরে হাইলে। যাহারা অলক্ষিত পদার্থ বুঝিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, স্কতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, স্কতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণ্নিদ্ধ। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়া পরে, মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বেখানে কতকগুলি লক্ষিত বস্ত্র আছে, এবং কতকগুলি অলক্ষিত বস্ত্রও আছে, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে এমন কোন লক্ষণ অর্থাৎ চিক্ন আছে, যে জন্ম সেগুলি অগ্রান্থ; অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে এ লক্ষণ না থাকায় সেগুলি গ্রাহা। ঐ লক্ষিত ও অলক্ষিত, এই দ্বিধধ বস্ত্র থাকিলে সেখানে

যদি কেছ কোন বোদ্ধা ব্যক্তিকে বলেন যে, "তুমি অন্সন্ধিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর,"—
তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব দেখে, সেইগুলিকেই অলক্ষিত
অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া ব্রে, স্ক্তরাং সেই বস্তুগুলিই তাহাকে আনিতে হইবে, ইহা
ব্রিয়া আনয়ন করে। ঐ স্থলে সেই সকল বস্ত্রে ঐ ব্যক্তি লক্ষণের অভাব ব্রিয়াছে, নচেৎ সে
ব্যক্তি অনক্ষিত বস্ত্রের আনয়নে প্রেরিত হইয়া অলক্ষিত বস্ত্র কিরূপে আনয়ন করে ? তাহার সেই
সকল বস্ত্রে লক্ষণাভাবজ্ঞান অলক্ষিত বস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান সম্পাদন করিয়া ঐ স্থলে প্রমাণ হয়?।
স্ক্তরাং ঐ স্থলে বস্ত্রবিশেষে লক্ষণের অভাবজ্ঞান অবশ্রমীকার্য্য, তাহা হইলে অভাবপদার্থ
প্রমাণসিদ্ধ হইয়া অবশ্রমীকার্য্য হইতেছে। এইরূপ বহু বহু অভাবপদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে,
অভাবপদার্থের বহুত্ব বশতঃ সকল অভাবপদার্থ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এ জন্ম মহর্ষি লক্ষণাভাবরূপ অভাববিশেষই প্রদর্শন করিয়া স্থিদদান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে এই
কথা বলিয়াই স্থ্রের অবতারণা করিয়াছেন॥ ৮॥

### সূত্র। অসত্যর্থে নাভাব ইতি চেন্নাম্যলক্ষণোপ-পত্তেঃ ॥৯॥১৩৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) পদার্থ না থাকিলে অভাব থাকে না, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, যেহেতু অন্যত্র, অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে লক্ষণের উপপত্তি (সত্তা) আছে।

ভাষ্য। যত্র ভূত্বা কিঞ্চিন্ন ভবতি তত্র তস্থাভাব উপপদ্যতে, অলক্ষিতের চ বাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি, তস্মাতের লক্ষণাভাবোহনুপপন্ন ইতি। 'নাতালক্ষণোপপত্তেং'—যথাহয়মত্যের বাসঃস্থ লক্ষণানামূপপত্তিং পশ্যতি, নৈবমলক্ষিতের, সোহয়ং লক্ষণাভাবং পশ্যন্নভাবেনার্থং
প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যে স্থানে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া নাই, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, সে স্থানে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণ-গুলি উৎপন্ন হইয়া নাই (ইহা) নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় নাই, অতএব তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। (উত্তর) না, অর্থাৎ অলক্ষিত বত্রে কখনও লক্ষণ ছিল না বলিয়া, তাহাতে লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না—ইহা বলা যায় না; যেহেতু অন্তত্র (লক্ষিত পদার্থাস্তরে) লক্ষণের উপপত্তি

<sup>&</sup>gt;। প্রতিপদ্য চানরতীতি। লক্ষণাভাবেন বিশেষণেনাবচ্ছিন্নাক্তানেতব্যবেন প্রতিপদ্যানরতি। এতছুক্তং ভর্তি লক্ষ্ণাভাবজ্ঞানং বিশিক্টে বাসসি প্রতারং জনরৎ সাধকতমত্বাৎ প্রমাণং ভবতি।—তাৎপর্যানীক।।

(সতা) আছে। যেমন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রের দ্রফী ব্যক্তি অন্য বস্ত্রগুলিতে (লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে) লক্ষণগুলির সত্তা দেখে, এইরূপ অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলির সত্তা দেখে না, সেই এই ব্যক্তি লক্ষণের অভাব দর্শন করতঃ অভাববিশিষ্ট পদার্থ (লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট পূর্বেবাক্ত অলক্ষিত বস্ত্র) বুঝিয়া থাকে।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বাহ্তের বলিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ যে প্রান্থের অভাবপদার্থ, তাহা সিদ্ধ। কারণ, কোন স্থানে কোন লক্ষণবিশিষ্ট ও ঐ লক্ষণশৃস্ত পদার্থ থাকিলে ঐ লক্ষণশৃত্ত (অলক্ষিত) পদার্থ ঐ লক্ষণের অভাব ব্রিয়াই ঐ অলক্ষিত পদার্থ ব্রের, ঐ পদার্থ অলক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণাভাবের দ্বারা লক্ষিত। স্কতরাং ঐ অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণাভাবরূপ অভাবের জ্ঞান হওয়ায় অভাবপদার্থ সিদ্ধ হয়, উহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এই স্ত্রে মহর্ষি পূর্বা স্থোক্ত দিদ্ধাস্ত সমর্থন করিবার জন্য প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়ছেন যে, যদি বল, পদার্থ না থাকিলে সেথানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, অলক্ষিত পদার্থে ক্ষন্মও লক্ষণ ছিল না, তাহাতে সেই লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই, স্কতরাং তাহাতে সেই লক্ষণের অভাব কিরূপে থাকিবে ? যেখানে বাহা কথনও ছিল না—বাহা যেখানে উৎপন্নই হয় নাই, সেধানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। যেখানে লক্ষণ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, সেধানে ঐ লক্ষণ বিনম্ভ ইইলেই, তথন সেধানে তাহার অভাব থাকে, স্কতরাং লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিনম্ভ ইইলেই, তথন সেধানে তাহার অভাব থাকে, স্কতরাং লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিনম্ভ ইইলেই তাহাতে লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, তাহাতে লক্ষণাভাব উপপন্ন হয় না।

উদ্যোতকর এই স্ত্রকে ছলস্ত্র বলিয়াছেন। তাৎপর্যা, টীকাকার উহার তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেই অভাব উপপন্ন হয়। যেমন, ধ্বংস। ধ্বংসরূপ অভাবের প্রযোগী, অর্থাৎ যে পদার্থের ধ্বংস হইয়াছে, সেই পদার্থ পূর্বেবিদ্যমান ছিল, পরে দেখানে তাহার বিনাশ হওয়ায়, ধ্বংসরূপ অভাব দেখানে আছে। অলক্ষিত্ত পদার্থে কথনও লক্ষণ না থাকায়, তাহার অভাব দেখানে থাকিতে পারে না। এইরূপ সামান্ত ছলই এই স্ব্রের দারা মহর্ষি প্রকাশ করিয়াছেন। ছলবাদী পূর্ব্বপক্ষীর কথা এই যে, ভাবপদার্থ দারাই অভাবের নিরূপণ হয়, ভাব না থাকিলে তাহার অভাব নিরূপণ হইতে পারে না, স্বতরাং ধ্বংসই অভাব; কারণ, ধ্বংস হয়লে দেখানে যাহার ধ্বংস হয়, দেই ভাবপদার্থ পূর্বেবিদ্যমান থাকে। ফল কথা, যাহাকে প্রাগ্রভাব বলা হয়, তাহা অদিদ্ধ। কারণ, পূর্ব্বে অভাবের প্রতিযোগী ভাবপদার্থ না থাকিলে দেখানে অভাবের নিরূপণ হইতে পারে না, স্বতরাং দেখানে পূর্বেব অবিদ্যমান পদার্থের অভাব থাকিতে পারে না, উহা অদিদ্ধ। একমাত্র ধ্বংস নামক অভাবই দিছ—উহাই সীকার্য্য। তাৎপর্য্যাকাকার এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর এইরূপ অভিসন্ধিই বর্ণন করিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া এই স্থত্তেই তাহার উত্তর বলিয়াছেন, 'নাগুলক্ষণোপপতেঃ'। ভাষাকারও প্রথমে মহর্ষি-স্থতোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার উত্তর বাাখ্যা করিতে মহর্ষির "নাগুলফণোপপতেঃ"—এই অংশকে উদ্ধৃত করিয়া তাহার তাৎপগ্য বর্ণন করিব্লাছেন। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, না, অর্থাৎ অলক্ষিত পদার্থে পূর্বের লক্ষণ ছিল না বলিয়াই যে তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, ইহা ব'লতে পার না; কারণ, অন্তত্র লক্ষণের সত্রা আছে। তাৎপর্য্য এই যে, দেখানে বক্ষণের অভাব থাকিবে, দেখানেই যে পূর্ব্বে ঐ লক্ষণ থাকা আবশুক, ইহা নহে। লক্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ আছে, অথবা অলক্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ পরে জন্মিবে, তাহারই অভাব অলক্ষিত পদার্থে অবগ্রহ থাকিতে পারে ও আছে। অভাব পদার্থের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন নহে, উহা ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন। যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই, অন্তত্র তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। ভবিষ্যুৎ ভাবপদার্গের যে কোন প্রমাণের দারা জ্ঞান হইলেও পূর্ব্বে তাহার অভাব জ্ঞান হইয়া পাকে, সেই অভাবের নাম প্রাগ্ভাব। প্রংস যেমন প্রতাক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, প্রাগ্ভাবও প্রস্থ প্রভাকপ্রমাণ্সিদ্ধ, স্মতরাং ধ্বংস স্বীকার করিলে, প্রাগ্ভাবও স্বীকার্য্য, উহাও লোকপ্রতীতি-সিদ্ধ। স্মৃতরাং অলক্ষিত বস্ত্রাদিতে পূর্ব্বে লক্ষণ না থাকিলেও তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব আছে; ভাহা থাকিবার কোন বাধা নাই। ঐ লক্ষণ যদি কোথাও না থাকিত, উহা যদি একেবারে অলীক হইত, তাহা হইলে কুত্রাপি উহার জ্ঞান হইতে না পারায় উহার অভাব জ্ঞান হইতে পারিত না. উহার অভাবও অনীক হইত, কিন্তু ঐ লক্ষণ ত অলীক নহে। অগ্যত্ত, অর্গাৎ দেই লক্ষণবিশিষ্ট বস্ত্রাদিতে উহা বিদ্যমান আছে ' স্থত্রে "অন্তত্র লক্ষণানাং উপপত্তিঃ" এইরূপ অর্থে "অন্ত-লক্ষণোপপত্তি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সত্ত। বা বিদ্যমানতা।

স্ত্রকার মহর্ষি অভাব পদার্থ প্রতিপাদন করিতে সামান্ততঃ লক্ষিত ও অলক্ষিত্ত পদার্থমাত্রকে উল্লেখ করিলেও ভাষ্যকার দৃষ্টান্তরূপে লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রকে গ্রহণ করিয়া স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। স্ত্রের উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রপ্রষ্টা বাক্তি লক্ষিত বস্ত্রে যেমন লক্ষণের সন্তা দেখে, অলক্ষিত বস্ত্রে ঐরপ লক্ষণের সন্তা দেখে না। ভাষ্যকার এই কথার ছারা অলক্ষিত বস্ত্রে লক্ষণের অভাব দর্শন করে, এই অর্থ ই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই শেষে তাঁহার ঐ বিবক্ষিতার্থ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের বক্তব্য এই যে, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের সন্তা দর্শন হওয়ায় সেথানেই লক্ষণাভাবের প্রতিযোগী যে লক্ষণ, তাহার জ্ঞান হয়। তাহার পরে অলক্ষিত বস্তুগুলিতে ঐ লক্ষণের অভাবজ্ঞান হয়। তাহার ফলে, ঐ বস্তুগুলিকে তথন লক্ষণাভাবিবিশিষ্ট বলিয়া বুরিতে পারে। লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ সেইখানে প্রমেয় না হইলে 'ইহা অলক্ষিত বস্তুগু এইরূপ বোধ কিছুতেই হইতে পারে না। সার্বজ্ঞনীন ঐ বোধের অপলাপ করা যায় না। মূলকথা, লক্ষিত বস্তুগুলিতে লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকায় এবং দেখানেই তাহার জ্ঞান হওয়ায় অলক্ষিত বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব উপপন্ন হইতে পারে। যেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, সেথানেই পূর্বের ঐ লক্ষণের সত্য থাকা আবিগ্রুক

নহে। "ধ্বংস" নামক অভাব যেমন প্রতাক্ষসিদ্ধ, তদ্ধপ "প্রাগভাব" নামক অভাবও প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ, স্থতরাং ধ্বংসের ন্যায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য। মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাক্য বলিয়াছেন, "অসতার্থে নাভাব:"। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "যত্ত ভূমা কিঞ্চিন ভবতি"। স্ত্তোক্ত "অসৎ" শব্দের অর্থ এখানে অবিদামান। ভাষ্যকারের "ভূত্বা" এই পদটি স্ত্তান্ত্লারে অস্থাতু-নিপান, ইহাও বুঝা বাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও যে পদার্থ পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া, পরে বিনষ্ট হয়, তাহারই অভাব অর্গাৎ প্রংস নামক অভাবই স্বীকার করি, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য ব্ঝিতে ছইবে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐরূপেই পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনপ্ত হয় নাই, এই কথা বলিতেই ভাষাকার পরে বলিয়াছেন, "অল্ফিতেযু চ ৰাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি"। প্ৰাচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে "ভূত্বা ন ভবন্তি" এই-রূপ পাঠই আছে। কিন্ত চুইটি নঞ্শক ব্যতীত এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য প্রকটিত হয় না। ভাষ কার প্রথমে বলিয়াছেন, "ভূত্বা ন ভবতি"। পরে উহার বিপরীত কথা বলিতে, "ভূত্বা ন ভবস্কি"— এই রূপ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ প্রতিপাদক বাকাই বলিতে পারেন না। মহর্ষিও পূর্ব্বপক্ষ বলিতে তুইটি "নঞ্" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। স্কুতরাং ভাষো "লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবস্তি" —এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিরা গৃহীত হইয়াছে। অলক্ষিত বস্ত্রে লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই, মুতুরাং তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া নাই—ইহা নহে, অর্গাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হুটুয়া বিনষ্ট হুটুয়াছে, ইহা ন'হে, তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হুটুয়া বিনষ্ট হয় নাই, স্মৃতঃংং তাহাতে লক্ষণের অভাব উৎপন্ন হয় না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের বক্তব্য। "লক্ষণানি ভূতা ন ভবন্ধি" এইরূপ পাঠে ভাষ্যকারের ঐ বক্তব্য প্রকটিত হয় না । ১ ।

## সূত্র। তৎসিদ্ধেরলক্ষিতেম্বহেতুঃ ॥১০॥১৩৯॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহাতে অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে সিন্ধি (বিদ্যমানতা) বশতঃ অলক্ষিত পদার্থে (সেই লক্ষণের অভাব থাকে, ইহা) অহেতু।

ভাষ্য। তেয়ু বাসঃস্থ লক্ষিতেয়ু সিদ্ধিবিদ্যমানতা যেষাং ভবতি, ন তেষামভাবো লক্ষণানাং। যানি চ লক্ষিতেয়ু বিদ্যন্তে তেষামলক্ষিতে-ম্বভাব ইত্যহেতুঃ। যানি খলু ভবন্তি তেষামভাবো ব্যাহত ইতি।

অনুবাদ। সেই লক্ষিত বস্ত্রসমূহে যাহাদিগের সিদ্ধি—কিনা, বিদ্যমানতা আছে, সেই লক্ষণগুলির অভাব নাই। লক্ষিত পদার্থসমূহে যে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, অলক্ষিত পদার্থসমূহে তাহাদিগের অভাব, ইহা হেতু হয় না। যেহেতু, যেগুলি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের অভাব ব্যাহত। অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে তাহার অভাব সেখানে থাকিতে পারে না।

টিপ্লনী। পূর্ব্বস্থত্তে বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদ্যমান থাকায়, অলক্ষিত পদার্থে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। এই স্থত্তের দ্বারা আবার পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে বাহা বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। বাহা যেপানে বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব দেখানে ব্যাহত অৰ্থাৎ বিৰুদ্ধ, ভাব ও অভাব একত্ৰ থাকিতে পাৱে না। যেখানে লক্ষ্ণ বিদামান নাই, সেই অলক্ষিত পদার্থেও লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না! কারণ, ভাবপদার্থের দ্বারাই মভাবপদার্থের নিরূপণ হয়, যেখানে ঐ ভাবপদার্থ নাই, সেখানে তাহার অভাব বুঝা যায় না। উদ্যোতকর এই স্ত্রকেও ছলম্ব্র বলিয়াছেন । তাৎপর্যা নকার উদ্যোতকরের কথা व्याहेट विनेत्राहिन (य, (य नक्ष्मधिन विमानान आहि, मिहेशिन नाहे, हेहा कि क्रिप वना যায় ? বাহা বিদামান, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। এইরপে বাকছলই মহিষ এই স্থুতের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সম্যক বুঝাইবার জন্ম-মন্দবুদ্ধি শিষ্যদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্ম, মহর্ষি ছলবাদীর পূর্ব্ধপক্ষও প্রকাশ করিয়া, তাহার নিগ্রাস করিয়াছেন। স্থ্রে "অলাক্লিতেযু" এই বাক্যের পরে "অভাব ইতি" এইরূপ বাক্যের অধ্যাহার মংর্ষির অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার ঐক্রপ বাক্যের পূংণ করিয়া স্ত্তার্থ বর্ণন করিয়াছেন। লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদামান থাকার অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয়, ইহা মংগি স্বাসিদ্ধান্ত সমর্থনে হেতুরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাই ছলবাদীর পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিতে এখানে "অহেতুঃ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হেতু অদিন্ধ, স্নতরাং উহা হেতুই হয় না, উহা হেত্বাভাদ —ইহা বলিয়াছেন ॥১০॥

#### সূত্র। নলক্ষণাবস্থিতাপেক্ষসিদ্ধেঃ॥ ১১॥১৪০॥

সনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ববপক্ষ বলা যায় না, যেহেতু স্বাস্থিত লক্ষণকে অপেক্ষা করিয়া (লক্ষণাভাবের) সিদ্ধি (জ্ঞান) হয়।

ভ ষ্য। ন ক্রমো যানি লক্ষণানি ভবন্তি, তেষামভাব ইতি, কিন্তু কেষুচিল্লক্ষণান্যবস্থিতানি, অনবস্থিতানি কেষুচিদপেক্ষমাণো যেষু লক্ষণানাং ভাবং ন পশ্যতি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যে লক্ষণগুলি আছে, সেগুলির অভাব, ইহা বলিতেছি না, কিন্তু কতুকগুলি পদার্থে অবস্থিত কতুকগুলি পদার্থে অনবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করতঃ যে পদার্থগুলিতে লক্ষণগুলির সন্তা দেখে না, সেই পদার্থগুলিকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝে।

<sup>&</sup>gt;। "অসতার্থে নাভাব:", তৎসিদ্ধেরল ক্রতেষহেতুরিতি চোভে অপোতে ছলসূত্রে ইতি।—ভারবার্ত্তিক। যো যোহভাব: স সর্বাং সভার্থে ভবন্তি, যথা প্রধ্বংস:, ন চ তথা লক্ষণাভাব ইতি সামান্তজ্যং। তৎসিদ্ধেরিতি তু বাৰ্চ্ছল: যানি লক্ষণানি ভবন্তি কথা তাজেব ন ভবন্তীতি হি ত্যাগি:।—তাৎপ্রাচীকা।

টিপ্রনী। পূর্ব্বস্থতোক্ত ছলবাদীর পূর্ব্বপক্ষ অগ্রাহ্ন, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই সূত্রে বিলয়া-ছেন যে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাভাবরূপ অভাবের সিদ্ধি অবস্থিতলক্ষণসাপেক্ষ। ভাষ্যকার মহর্ষির ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান আছে, ভাহাদিগের অভাব অ'ছে ইহা পূর্ব্বে বলি নাই। পূর্ব্বোক্ত কথা না বুঝিয়াই, অথবা বুঝিয়াও ছল করিবার জন্ম ঐরপ বলা হইয়াছে। যে লক্ষণগুলির অভাব বলিয়াছি, দেগুলি অনেক পদার্থে আছে, অনেক পদার্থে নাই, এ অবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ যে যে পদার্থে এ লক্ষণগুলি আছে—তাহাতে ঐ লক্ষণগুলি দেখিয়া, যে সকল পদার্থে ঐ লক্ষণগুলির সন্তা দেখিতে পায় না, সেই পদার্থগুলিকেই ঐ লক্ষণের মভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝিলা থাকে—ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের কোনই হেতু নাই। উদ্যোতকর স্পষ্ট করিয়াই মহর্ষির তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন যে, যেখানে যে লক্ষণগুলি বিনামান আছে, দেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, কিন্তু কোন্ কোন্ পনার্থে ঐ লক্ষণগুলি অবস্থিত আছে, ত'হা দেখিয়া যে সকল পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি নাই, দেই সকল পদার্থকে ঐ লক্ষণাভাববিশিষ্ট বুঝিয়া থাকে —ইগই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মূলকথা, যে লক্ষণগুলি যেখানে বিদাম'নই আছে, সেধানেই তাহাদিগের অভাব থাকে না, সেধানেই তাহাদিগের অভাব থাকে —ইহা পুর্নের বলাও হয় নাই। ঐ লক্ষণগুলি যে যে পণার্যে অবস্থিত আছে, তদ্ভিন্ন প্লার্যেই উহাদিগের অভাব থাকে, ইহাই পূর্বের বলা হইয়াছে। যেথানে ভাবপদার্থ বিদ্যমান নাই, দেখানে উহার অভাব থাকিতে পারে না। কারণ, অভাবের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন, ভাব না থাকিলে অভাব ব্ঝা যায় না, এই পূর্ব্পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, অভাবপদার্গের নিরূপণ ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন, যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই তদ্তির পদার্থে তাহাব অভাবের জ্ঞান হয়। যেখানে মভাবের জ্ঞান হটবে, দেখানেই উহার বিপরীত ভাব-পদার্থের সত্তা থাকা আবশুক নহে, তাহা সন্তবও নহে। তাৎপর্য্যানীকাকারের কথানুসারে এ সকল কথা পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে ॥১১॥

#### সূত্র। প্রাপ্তংপতেরভাবোপপতেশ্চ॥ ১২॥১৪১॥

অনুবাদ। এবং ষেহেতু উৎপত্তির পূর্বেব অভাবের উপপত্তি হয় [ অর্ধাৎ যে বস্তু যেখানে উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বেব সেখানে তাহার অভাবজ্ঞানই হইয়া থাকে, স্থতরাং ধ্বংসের গ্রায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য]।

ভাষ্য। অভাবদৈতং খলু ভবতি, প্রাক্ চোৎপত্তেরবিদ্যমানতা, উৎপক্ষস্থ চাত্মনো হানাদবিদ্যমানতা। তত্রালক্ষিতেরু বাসঃস্থ প্রাগুৎ-পত্তেরবিদ্যমানতালক্ষণো লক্ষণানামভাবো নেতর ইতি।

অনুবাদ। অভাবের দ্বিত্ব আছে ; অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাব, এই দ্বিবিধ অভাব স্বীকার্য্য। উৎপত্তির পূর্বেব অবিশ্বমানতা (প্রাগভাব) এবং উৎপন্ন বস্তুর সাত্মহান অর্থাৎ বিনাশপ্রযুক্ত অবিভ্যমানতা (ধ্বংস)। তন্মধ্যে (পূর্ব্বোক্ত এই বিবিধ অভাবের মধ্যে) অলক্ষিত বস্ত্রসমূহে উৎপত্তির পূর্বেব অবিভ্যমানতারূপ লক্ষণাভাব অর্থাৎ লক্ষণগুলির প্রাগভাব আছে; ইতর, অর্থাৎ শেষোক্ত প্রকার লক্ষণাভাব (লক্ষণধ্বংস) নাই।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত দশম স্থতে ছলবাদীর পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক একাদশ স্থতে ভাহার **বণ্ডন ক**রিয়া, এবন এই হৃত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত নবম স্থ্যোক্ত পূর্ব্বপক্ষের চরম উত্তর বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নবম স্থতে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, বস্তু বিদ্যমান না থাকিলে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর গৃঢ় অভিসন্ধি এই যে, যেখানে যে বস্তু থাকে, সেখানে তাহার বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে, তাহার বিনাশ বা ধ্বংদ নামক যে অভাব জন্মে, তাহাই স্বীকার্যা। যেখানে যে বস্ত উৎপন্নই হয় নাই, সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ষাহাকে প্রাগভাব বলা হয়, তাহা স্বীকার করি না। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রাগভাব অবগ্র স্বীকার্য্য। কারণ, কোন বস্তর উৎপত্তির পূর্ন্ধে তাহার অভাব জ্ঞান হয়। উৎপত্তির পূর্বের্ন অবিদামানতা, অর্থাৎ না থাকা এক প্রকার অভাব, উহারই নাম প্রাগভাব, উহা যথন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথন উহা অস্বীকার করা যায় না। উৎপন্ন বস্তর আত্মত্যাগ, অর্থাৎ বিনাশ ষটিলে, তথন তাহার যে অবিদামানতা, ভাহাকেই ভাষ্যকার দ্বিতীয় অভাব, অর্থাৎ ধ্বংস নামক অভাব বলিরাছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার দারা জন্ম অভাবই ধ্বংস, ইহাই ফলিতার্থ বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ যে অভাব জন্মে, তাহারই নাম ধ্বংস, এবং যে অভাব জন্মে না, কিন্তু বিনষ্ট হয়, ভাহাবই নাম প্রাগভাব, ইহাই ভাষ্যকারের কথার ফলিতার্থ ব্ঝিতে হইবে। অলক্ষিত বস্তুগুলিতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয় নাই, উৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্যান্ত ঐ সকল বন্ত্রে যে লক্ষণাভাব আছে, তাহা প্রাগভাব। লক্ষণ উৎপন্ন না হটলে, তাহার ধ্বংস হইতে পারে না, স্থতরাং অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের ধ্বংস থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই সকল বস্ত্রে লক্ষণের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্বতরাং তথন তাহাতে লক্ষ্ণের প্রাগভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। লক্ষিত বস্ত্রে ঐ লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকায়, দেথানেই উহাদিগের জ্ঞান হওয়ায়, অলক্ষিত বস্ত্রে উহাদিগের অভাবজ্ঞান হইতে পারে। ফলকথা, ধ্বংদের স্থায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য, ভাষাকার ও উদ্যোতকর এখানে "অভাবদ্বৈতং খুনু ভবতি"—এই কথা বলিয়া অভাব পদাৰ্থকে যে দিবিধ বলিয়াছেন, তাহাতে ধ্বংস ও প্ৰাগভাব নামে অভাব পদার্থ হই প্রকার মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে না। তাৎপর্যাটীকাকার এথানে বলিয়াছেন ষে, যে পূর্ব্বপক্ষবাদী কেষল ধ্বংস নামক এক প্রকার অভাবই স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্ব-পক্ষ বলিয়াছেন, তাঁহার নিকটে প্রাগভাব নামক দ্বি হীয় প্রকার অভাব সমর্থন করাতেই ভাষ্যকার ও উদ্দো<mark>তকর "অভাব</mark>দ্বৈতং" এই কথা বলিন্নাছেন। অর্থাৎ ধ্বংদ ও প্রাগভাব, এই হুই প্র**কা**র অভাব অসিন্ধ, কেবল ধ্বংসই সিদ্ধ, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরেই প্রাগভাবের সমর্থন করার "অভাব-হৈছেং" এই কথা বলা হইরাছে। অন্ত প্রকার অভাবের নিষেধ ঐ কথার উদ্দেশ্য নহে। বস্ততঃ অক্টোক্তাতাৰ ৪ সংস্থাতাৰ নামে প্রথমতঃ অভাব দ্বিবিধ। যাহাকে ভেদ বলা হয়, তাহার নাম অন্যোস্যাভাব, উহার কোন প্রকার ভেদ নাই। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ; (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংদ, (৩) অত্যস্তাভাব। নব্য নৈয়াধিকগণ অভাবপদার্থ সহদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অভাবপদার্থের পূর্ব্বোক্ত প্রকারভেদ তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রণ লিথিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রাগভাব থণ্ডন করিলেও মহর্ষি গোতমের এই স্থত্রে প্রাগভাবের স্বীকার স্পষ্ট পাওয়া যায়। কণাদ-স্ত্ত্রেও অন্ত প্রসঙ্গে অভাবপদার্থের স্বীকার স্পষ্ট পাওয়া যায়। মহর্ষি গোতম এখানে অভাবপদার্থের সমর্থন করায়, পূর্ব্বোক্ত "নাভাবপ্রামাণ্যং" ইত্যাদি স্ত্রোক্ত মূল পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে॥ ১১॥

প্রমাণ5তুষ্ট্<sub>ব</sub>-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ভাষ্য। "আপ্তোপদেশঃ শব্দ' ইতি প্রমাণভাবে বিশেষণং ক্রবতা নানাপ্রকারঃ শব্দ ইতি জ্ঞাপ্যতে, তন্মিন্ সামান্তোন বিচারঃ—কিং নিত্যোহ্থানিত্য ইতি। বিমর্শহেত্বসুযোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। আকাশগুণঃ শব্দো বিভূর্নিত্যোহভিব্যক্তিধর্মক ইত্যেকে। গন্ধাদিসহর্ত্তি-র্দ্রবিষ্টো গন্ধাদিবদবস্থিতোহভিব্যক্তিধর্মক ইত্যপরে। আকাশ-গুণঃ শব্দ উৎপত্তিনিরোধধর্মকো বুদ্ধিবদিত্যপরে। মহাভূতসংক্ষোভঙ্জঃ শব্দোহনাশ্রিত উৎপত্তিধর্মকো নিরোধধর্মক ইত্যন্তো। অতঃ সংশয়ঃ কিমত্র তত্ত্বমিতি।

অনুবাদ। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" এই সূত্রে প্রমাণভাবে অর্থাৎ শব্দের প্রামাণ্যে বিশেষণ বলিয়া (মহষি) শব্দ নানাপ্রকার, ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহাতে সামান্যতঃ শব্দ কি নিত্য, অথবা অনিত্য, ইহার বিচার অর্থাৎ পরীক্ষা (করিতেছেন)। সংশয়ের হেতুর অনুযোগ (প্রশ্ন) হইলে—বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় (ইহা বুঝিতে হইবে)। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের হেতু কি ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ঐরূপ সংশয় জন্ম—ইহাই তাহার উত্তর বুঝিতে হইবে।

[ শব্দবিষয়ে ঐরূপ সংশয়-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ]

(১) শব্দ আকাশের গুণ, বিভু ( সর্বব্যাপী ), নিত্য, ( উৎপত্তি-বিনাশ শূখ্য ) অভিব্যক্তিধর্ম্মক অর্থাৎ ব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, শব্দ উৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে, ইহা এক সম্প্রদায় ( বৃদ্ধমীমাংসক-সম্প্রদায় ) বলেন। (২) গন্ধাদির সহবৃত্তি হইয়া অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত মিলিত হইয়া, দ্রব্যে ( পৃথিব্যাদি দ্রব্যে ) সন্নিবিষ্ট, গন্ধাদির স্থায় অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্তিধর্ম্মক, ইহা অপর সম্প্রদায়

(সাংখ্য-সম্প্রদায়) বলেন। (৩) শব্দ আকাশের গুণ, জ্ঞানের ন্যায় উৎপত্তিনিরোধর্ম্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশালী, ইহা অপর সম্প্রদায় (বৈশেষিক-সম্প্রদায় বলেন। (৪) শব্দ মহাভূতের সংক্ষোভ-জন্য, অনাশ্রিত (নিরাধার) উৎপত্তি-ধর্মক, নিরোধর্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশালী, ইহা অন্য সম্প্রদায় (বৌদ্ধ-সম্প্রদায়) বলেন। অতএব ইহার মধ্যে (নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে) তত্ত্ব কি ? অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ? এইরূপ সংশয় হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়া, দ্বি হীয়াহ্নিকের প্রারম্ভে প্রমাণবিভাগের পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শব্দ-পরীক্ষা সমাপ্ত না হওয়ায়, উহা সমাপ্ত করিতেই, এখন শব্দের অনিতাত্ব পরীক্ষা করিবেন। পরস্ত প্রথমাহ্নিকের শেষে মহর্ষি আপ্তব্যক্তি অর্থাৎ বেদক্তী আপ্তব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া-ছেন। বিস্তুযদি শব্দ নিত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে বেদরপ শব্দরাশির কেহ কর্ত্তা থাকিতে পাথেন না, তাঁহার প্রামাণ্যে বেদের প্রামাণ্য বলা যায় না, স্কুতরাং শক্ষের নিতান্ত মত খণ্ডন করিয়া, অনিত। । মতের সংস্থাপনপূর্বক বেদের কর্ত্ত। আছেন, বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, ইহা হটতেই পারে না—ইহা সমর্থন করাও মহর্ষির কর্ত্তব্য হট্যাছিল। তাই মহর্ষি বিশেষ বিচার-পূর্বক শকের নিতাত্বপক্ষ থণ্ডন করিয়া, অনিতাত্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকার বলিয়'ছেন বে, মহষি "আপ্তোদেশ: শব্দঃ" ( ১)৭ সূত্র )— এই সূত্রে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে প্রমাণ শব্দ বলিয়াছেন। উপদেশ অর্থাৎ বাক্য মাত্রকেই প্রমাণ শব্দ বলেন নাই। আপ্তবাক্য হইলেই দেই শব্দের প্রমাণ গ্রাব অর্থাৎ প্রামাণ্য আছে ; আপ্রবাক্যত্তরূপ বিশেষণ না থাকিলে শব্দের প্রমাণভাব (প্রমাণত্ব) থাকে না। মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্যে ঐ বিশেষণ ৰলিয়া শব্দ যে নানা প্রকার, ইহা জানাইয়াছেন। কারণ, শব্দমাত্রই আপ্তবাক্য হইলে মহর্ষি কথিত ঐ বিশেষণ সার্থক হয় না ৷ এবং শব্দমাত্রই যদি এক প্রকারই হয়, তাহাইইলেও শব্দের ভেদ না থাকার পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ সার্থক হয় না। স্কুতরাং শব্দ যে নানাপ্রকার, ইহা পূর্ব্বোক্ত স্থুত্রে মহর্ষিক্থিত বিশেষণে ব দারাই স্থাচিত হইয়াছে। শব্দ বষয়ে বহু বিশেষ বিচার থাকিলেও সামাগ্যতঃ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, ইহাই প্রথমতঃ মহর্ষি বিচার করিয়াছেন। "বিচার" শব্দের দ্বারা এথানে পরীক্ষা বুঝিতে ছইবে। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, শব্দ নি ্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশ্রের হেতুকি ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে বিপ্রতিপ্রিই ঐরপ দংশ্রের হেতু, ইহাই উত্তর বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এঝানে বলিয়াছেন, "বিমর্লহেত্বসুষোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ"। ভাষ্যকারের এই সন্দর্ভকে কেহ কেহ স্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন মুক্তিত পুস্তকেও ঐ সন্দর্ভ স্**ত্র**-রূপেই উলি বত হইয়াছে। বস্ততঃ ঐ সন্দর্ভ যে স্ত্র, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্থায়সূচী-নিবন্ধেও উহা স্প্রমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। ভাষ্যকারই যে ঐ সন্দর্ভের দারা বিপ্রতিপ্তিকে পুর্ব্বোক্তরপ সংশ্রের হেতৃ বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারাও বুঝা যায়।

"বিমর্শ" শব্দের অর্থ সংশয়। "অনুযোগ" শব্দের অর্থ প্রশ্ন। শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ?—এইরপ সংশয়ের হে তৃ কি ? মহর্ষি প্রথম অন্যায়ে সংশয়ের যে পঞ্জবিধ হে তৃ বলিয়া ছন, তন্মধের কোন্ হেতৃবশতঃ ঐরপ সংশয় হয় ? এইরপ প্রশ্ন হইনে তত্ত্তরে বুঝিতে হইবে—'বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ"।

কোন সম্প্রদায় শন্ধকে নিতা বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় শন্ধকে অনিতা বলিযাছেন। ম্বতরাং শব্দে নিতাম্ব প্রতিপাদক বাক্য ও অনি গম্ব প্রতিপাদক বাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত শব্দ কি নিতা, অথবা অনিতা । এইরূপ সংশয় জন্মে। ভাষাকার ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিতে এথানে চারি সম্প্রদায়ের চারিটি বাক্যের উল্লেখ কংয়'ছেন। প্রথমে বৃদ্ধ-মীমাংসক-সম্প্রদায়ের বাকোর উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শব্দ আক'শের গুণ, দর্শ্বব্যাপী, নিতা; শব্দ উৎপন্ন হয় না, — মভিব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে, নিতা শব্দের অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্যাতীকাকার বুদ্ধ-শীমাংদক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া এই মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অভিঘাতপ্রেরিত বায়্ শ্রবণেক্রিয়ে সমবেত নিতা শব্দকে অভিব্যক্ত করে। উল্ফোতকর এই মতের সমর্থনে অনুমান বলিয়াছেন যে, শব্দ নিতা, গেহেতু শব্দের অংধার ব্রন্ত ছয় না, এবং শব্দ একমাত্র দ্রব্যে সমবেত ও আকাশের গুণ, যেমন আকাশের মহত্ত্<sup>১</sup>। এই মতে নিতা শব্দের অভিবাঞ্জক সংযোগ, বিভাগ ও নাদ। উন্সোতকরের এই কথায় তাৎ-পর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগপ্রেরিত বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয় প্র'প্ত ছইয়া শব্দের ব্যঞ্জক হয়। এবং বংশের দলন্বয়ের বিভাগ-প্রেরিত বায়ু শব্দের ব্ঞ্জক হয়। সংযোগ ও বিভাগ প্রম্পরায় শব্দের ব্যঞ্জক হয়, নাদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দের ব্যঞ্জক হয়। ভাষাকার প্রে সাংখ - দম্প্রনায়ের বাক্য উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়'ছেন যে, গন্ধ প্রভৃতির আধার পৃথিব্যাদি দ্রব্যে শব্দ থাকে, এবং শব্দ গন্ধাদির স্থায় পূর্ব্ব হইতে অবহিত থাকিয়াই অভিবাক্ত হয়। অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সন্নিবিষ্ট শব্দ গন্ধাদির স্থায়ই অভিব্যক্ত হয়। উদ্যোতকর এই মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে, ভূতবিশেষের অভিঘাত শব্দকে অভিবাক্ত করে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ ভূতবিশেষের অভিবতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ভেরী-দণ্ডের অভিবাত। অবশু ঐরপ অন্তান্ত অভিবাতও শব্দের ব্যঞ্জক বুঝিতে হইবে। তীৎ পর্য্য নীকাকাং সাংখ্য মতের ব্যাখ্যায় এখানে বলিয়াছেন যে, পঞ্চনাত্র হইতে উৎপন্ন যে ভূতস্ক্রদমষ্টি, ভজ্জনিত যে পৃথিবী প্রভৃতি বিকার, তাহাতে গন্ধ প্রভৃতির ক্যায় শব্দও অবস্থিত থাকে। প্রবণেক্রিয় আঃক্ষর হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহা ব্যাপক, উহা শব্দের আধারেও থ'কে, শব্দ ঐ শ্রংণেন্দ্রিয়কে বিক্লৃত করিয়া অবস্থিত হইয়াই উপলব্ধ হয়। ফলকথা, সাংখ্য-মতে বৈশেষিকমতের ভায় শব্দ উৎপন্ন হইয়া তৃতীয় ক্রণে বিনষ্ট হইয়া যায় না। উহা গন্ধাদির সহিত মিলিত হইগা গন্ধাদির স্থায়ই অ ভব্যক্ত

<sup>&</sup>gt;। একে পাৰদ্বশতে নিতা: শব্দ ইতি অবিন্যাদাধারৈক্তব্যাকাশগুণহাৎ, যদবিন্যাদাধারেক্তব্যাকাশগুণশত তন্ত্রিতাং দৃষ্টং, বধাকাশমহন্তং, তথা শব্দস্তমান্ত্রিতা ইতি। সোহন্তং নিতাঃ সন্নতিবাক্তিধর্মা, তস্তাভিবাপ্তকাঃ সংঘোষবিভাগনাদা ইতি।—ভার্বার্ত্তিক।

হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইনা আকাশেই বিনষ্ট হন। বীচি-তরক্ষের ভাষা এক শব্দ হইতে শব্দ ন্তর উৎপন্ন হয়, দেই শব্দ হইতে অপর শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরপে শোতার শ্রাবণদেশে উৎপন্ন শব্দই শ্রোভা শ্রবণ করে। মূলকথা, বৈশেষিক মতে শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-শালী, স্কতরাং অনিত্য। বৌদ্ধ-সম্প্রদানের মতে বস্তুমান্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ইয়া দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়। স্ক্রবাং শব্দ ও ঐরপ উৎপত্তিবিনাশশালী বলিয়া অনিত্য। তাহাদিগের মতে মহাভূতের সংক্ষোভ অর্থাৎ বিকার-বিশেষ হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়। ভাষাকারোক্ত চারিটি মতের মধো প্রথমাক্ত হই মতে শব্দ অভিন্যক্তিধর্মক, শেষোক্ত হই মতে শব্দ উৎপত্তিধর্মক। ভাষাকার শব্দের নিত্যন্ত ও অনিত্যন্তমত-প্রতিপাদক বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে তাহার প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন যে—অত এব অর্থাৎ এই সকল বি প্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত শব্দের নিত্যন্তই তত্ত্ব ত্ব গুলাবি মতির করিয়াছেন, কিন্তু সংশব্দ জন্মে। মহর্ষি গোতম বিশেষ বিচারপূর্বক শব্দের অনিত্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সংশব্দ ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, সংশব্দ পরীক্ষার অন্ধ্য, এ জন্ম ভাষাকার এখনে প্রথমে সেই সংশব্দ প্র তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষাকারোক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত মধ্যস্থগণের সংশব্দ হয়—শব্দ কি নিত্য ? অথবা অনিত্য ?

ভাষ্য। অনিত্যঃ শব্দ ইত্যুক্তরং। কথং ?—

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা উত্তর অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বই উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহা কিরূপে বুঝিব ?

# সূত্র। আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ ক্বতকবছুপচারাচ্চ॥ ॥১৩॥১৪২॥

অনুবাদ। (উত্তর) উৎপত্তিমন্বহেতুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্মন্বহেতুক এবং কৃতক অর্ধাৎ কার্য্য বা অনিত্য স্থপতুঃখাদির ন্যায় ব্যবহারহেতুক [শব্দ অনিত্য]।

ভাষ্য। আদির্যোনিঃ কারণং, আদীয়তে২স্মাদিতি। কারণবদনিত্যং দৃষ্টং। সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবন্তাদনিত্য ইতি। কা

১। সূল পঞ্চতই মনেক স্থানে মহাতৃত নামে কথিত হইলেও পৃথিবী এবং আকাশও কোন কোন স্থলে মহাতৃত নামে কথিত হইরাছে। তাৎপর্যাচীকাকার এক স্থানে ২ অঃ,—১ আঃ, ৩৭ স্ত্রের চীকার ) মহাতৃত্বের সংক্ষোভকে বৃদ্ধির মৃল কারণ বলিরা, দেগনে পৃথিবীর সংক্ষোভকেই মহাতৃতসংক্ষোভ বলিরাছেন, বুঝা বার। মহাতৃত্বের সংক্ষোভকত শব্দ জন্ম—ইহা বৌদ্ধমত বলির তাৎপর্যাচীকাকার লিথিরাছেন, কিন্তু কোন বাংগা করেন নাই। সর্বদর্শন-সংগ্রহে মাধবাচার্যা গৌদ্ধমত বাংগার আকাশকেই শক্ষের কারণ বলিরছেন। শারীরকভাবো আচার্যা শব্দর বৌদ্ধমতে আকাশও যে অসৎ নহে—ইহা শেষে বৌদ্ধগ্রহের ছারাও সমর্থন করিয়াছেন। আকাশরূল মহাতৃত্বের সংক্ষোভ জন্ত শব্দ করে, ইহাও এখানে বাংগা করা বার। ভাষাকার প্রাচান বৌদ্ধমতেই উল্লেখ করিয়াছেন, বুঝা বার।

পুনরিয়মর্থদেশনা ? কারণবস্ত্রাদিতি উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনিত্যঃ শব্দ ইতি ভূত্বা ন ভবতি, বিনাশধর্মক ইতি।

সাংশয়িকমেতৎ, কিমুৎপত্তিকারণং সংযোগবিভাগো শব্দস্য, আহোস্বিদভিব্যক্তিকারণমিত্যত আহ—''ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ'', ইন্দ্রিয়প্রত্যাসতি-গ্রাহ্য ঐন্দ্রিয়কঃ।

কিময়ং ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্যতে রূপাদিবৎ ? অথ সংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সভি শ্রোত্রপ্রত্যাসমাে গৃহত ইতি। সংযোগনিবতে শব্দপ্রহণাম ব্যঞ্জকেন সমানদেশস্য প্রহণং। দারুত্রশ্চনে দারু-পরশু-সংযোগনিবতে দূরস্থেন শব্দো গৃহতে, ন চ ব্যঞ্জকাভাবে ব্যক্ষ্যগ্রহণং ভবতি, তম্মান্ন ব্যঞ্জকঃ সংযোগঃ। উৎপাদকে তু সংযোগে সংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সতি শ্রোত্র-প্রত্যাসম্ভ গ্রহণমিতি।

ইতশ্চ শব্দ উৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে, "কৃতকবত্বপচারাৎ"। তীব্রং মন্দমিতি কৃতকমুপচর্য্যতে, তীব্রং স্থাং মন্দং স্থাং, তীব্রং ত্রঃখাং মন্দং ত্রঃখমিতি। উপচর্য্যতে চ তীব্রঃ শব্দো মন্দঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। "আদি" বলিতে যোনি, কারণ, ইহা হইতে গৃহীত হয়, ( অর্থাৎ যাহা হইতে কার্য্যের আদান বা প্রাপ্তি হয়—এই অর্থে সূত্রে "আদি" শব্দের দ্বারা কারণ বুঝিতে হইবে ) কারণবিশিষ্ট বস্ত অনিত্য দেখা যায়। সংযোগ-জন্ম ও বিভাগ-জন্ম শব্দ কারণবন্ধহেতুক অনিত্য। (প্রশ্ন) এই অর্থব্যাখ্যা কি ?—অর্থাৎ "কারণবন্ধাৎ"—এই হেতুবাক্যের এবং "অনিত্যঃ শব্দঃ"—এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থব্যাখ্যা কি ? (উত্তর) কারণবন্ধহেতুক—এই কথার দ্বারা (বুঝিতে হইবে) উৎপত্তিধর্মাকন্ধহেতুক। "শব্দ গনিত্য" এই কথার দ্বারা (বুঝিতে হইবে) উৎপন্ন হইয়া থাকে না—বিনাশ্যর্মাক ্রিথাৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়,—উৎপন্ন শব্দের বিনাশিস্থই শব্দের অনিত্যতা। শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়,—উৎপন্ন শব্দের প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ ।

ইহা সন্দিগ্ধ, সংযোগ ও বিভাগ কি শব্দের উৎপত্তির কারণ ? অথবা অভি-ব্যক্তির কারণ ? এ জন্ম (মহর্ষি ) বলিয়াছেন, "ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ধের দ্বারা গ্রাহ্ম "ঐন্দ্রিয়ক", [ অর্থাৎ যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ম হইলে গহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক বলে। শব্দ ষখন ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, তখন তাহা উৎপন্নই হয়, তাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, অভিব্যক্তিধর্মক নহে ]।

( প্রশ্ন ) এই শব্দ কি রূপাদির ভায় ব্যঞ্জকের সহিত সমানদেশন্থ হইয়া অভিব্যক্ত হয় ? অথবা সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় অর্থাৎ বীচিতরঙ্গের ভায় প্রথম শব্দ হইতে দিতীয় শব্দ হইতে ভৃতীয় শব্দ—এইরপে বহু শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট ( শব্দ ) গৃহীত হয় ? ( উত্তর ) সংযোগের নিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ত ব্যঙ্গকের ( ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকৃত সংযোগের ) সহিত সমানদেশন্থ শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না । বিশদার্থ এই যে, কান্ত ছেদনকালে কান্ত ও কুঠারের সংযোগনিবৃত্তি হইলে দূরস্থ ব্যক্তিক কর্ত্ত্বক শব্দ গৃহীত ( শ্রুত্ত ) হয় । যেহেতু ব্যঞ্জক না থাকিলে ব্যঙ্গ্যের জ্ঞান হয় না, অতএব সংযোগ ব্যঞ্জক নহে । সংযোগ উৎপাদক হইলে কিন্তু—অর্থাৎ কান্ত-কুঠারাদির সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক না বলিয়া, শব্দের উৎপাদক বলিলে, সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ত সংযোগনিবৃত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ যুক্ত । [ অর্থাৎ, সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিলে শব্দের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তিকালে ঐ সংযোগের সত্তা আবশ্যক হয় । কিন্তু সংযোগ শব্দের উৎপাদক হইলে, ঐ সংযোগ বিনষ্ট হইলেও শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । ]

কার্য্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার, এই হেতুবশতঃও শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না । কৃতক অর্থাৎ কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ তীত্র, মন্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয়। (যেমন) তীত্র স্থুখ, মন্দ স্থুখ, তীত্র ছঃখ, মন্দ ছঃখ। (শব্দও) তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয়।

টিপ্লনী। শক্ নিতা, কি অনিতা? এইরপ সংশ্রে শব্দের অনিতাত্বপক্ষই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মীমাংসক-সম্প্রদায় শব্দের নিতাত্বপক্ষই সমর্গন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্তে উহা পূর্ব্ধপক্ষ। মহর্ষি গোতম ঐ পূর্ব্ধপক্ষের নিরাস করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাষাকার "অনিতাঃ শক্ ইত্যুত্তরং" এই সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষি গোতমের উত্তর বা সিদ্ধান্ত-প্রকাশ-পূর্ব্বক "কথং" এই বাক্যের দ্বারা প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া, তত্ত্তরে মহর্ষি স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি শব্দের অনিতাত্বসাধনে হেতৃবাক্যা বলিয়াছেন,—"অ'দিমন্ত্রাং"। মহর্ষি শব্দ অনিতা —এইরপে সাধ্যানির্দেশ না করিলেও ভাষার কথিত হেতৃবাক্যের দ্বারা এবং পরবর্তী অন্যান্ত স্থত্রের দ্বারা শব্দে অনিতাত্বই যে ভাষার সাধ্য, ইহা বুঝা যায়। পরে ইহা ব্যক্ত হবৈ। সত্তে "আদিমন্ত্রাং" এই বাক্যে "আদি" শব্দের অর্থ কারণ। তাই ভাষাকার প্রথমে

'আদির্যোনিঃ" এই কথার দ্বারা "আদি" শব্দের অর্থ "যোনি"—ইহা বলিয়া, আবার "কারণং" বলিয়া ঐ "যোনি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ "অ'দি" শব্দের দ্বারা এখানে 'যোনি' বুঝিতে হইবে। "যোনি শব্দের অর্থ এখানে কারণ। "আদি" শব্দের দ্বারা কারণ অর্থ কিরূপে বুঝা যায়, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার শেষে ইহা ও বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে গৃহীত হয়"—এইরূপ বাংপত্তি অনুসারে "আদি"শব্দের দ'রা কারণ অর্থ বুঝা যায়। আঙ্পূর্বক দা-ধাতু হইতে "আদি" শব্দ সিদ্ধ হয়। আঙ্পূর্কক দা-ধাতুর দারা আদান, অর্থাৎ গ্রহণ অর্থ বুঝা যায়। কারণ হইতে কার্য্যকে গ্রহণ করা বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার "আদি" শব্দের ঐরপ বাৎপত্তি নির্দ্দেশপূর্বক "আদি" শব্দের কারণ অর্থ দমর্থন করিতে পারেন। পরস্ত কার্য্য ও কারণের মধ্যে, কারণ আদি; কার্য্য শেষ। স্থতরাং কারণ অর্থে "আদি" শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রাচীনগণ কারণ অর্থে "পূর্ব্ব" শব্দ ও কার্য্য অর্থে শেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইছা আমরা পক্ষান্তরে "পূর্ব্ববং" ও "শেষবং" অনুমানের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি; স্কুতরাং করেণ অর্থে "পূর্কে" শব্দের ভাগ্ন "আদি" শব্দ ও প্রযুক্ত হইতে পারে। "আদি" শব্দের কারণ অর্গ ব্ঝিলে। স্ত্রোক্ত "আদিমত্ব" শদের দারা বুঝা ষায় কারণবত্ব। যাহার আদি অর্থাৎ কারণ আছে, তাহা আদিমান অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণের ছারা শব্দ জন্মে, স্কতরাং শব্দ কারণ-বিশিষ্ট পদার্থ। শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার "সংযোগবিভাগজন্চ শব্দঃ"—এই কথা বলিয়াছেন। ঐ স্থলে "চ" শব্দের দ্বারা হেতু অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। যেহেতু, শব্দ সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণজন্ত, অভ এব শব্দ কারণবিশিষ্ট, কারণবিশিষ্ট বলিয়া শব্দ অনিতা। কারণবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অনিতা দেখা যায়। যেমন ঘট-পটাদি অনিতা পদার্থ। कनकथा, महिं स्टिं खांक "आनिमदार এই ह्र्याकात वाथा "कात्रनवदार"। শব্দঃ"—ইহাই মহর্ষির অভিপ্রেত প্রতিজ্ঞাবাক্য 🔻 ভাষ্যকারোক্ত "কারণবদনিতাং দৃষ্টং"—এই বাকাই মহর্ষির অভিপ্রেত উদাহরণবাক্য। পরার্থান্তমানে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিয়া শব্দের অনিতাত্ব সাধন করিতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে অবয় १-প্রকরণে (৩৯ স্ত্র-ভাষ্যে ) ভাষ্যকার শক্ষের অনিতাত্ব সাধনে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেধানে "উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ" এইরূপ বাক্যকেই হেতুবাক্য বলিয়াছেন। বস্ততঃ এখানেও ভাষ্যকারোক্ত "কারণবন্ধাৎ" এই হেতুবাক্যের ব্যাধ্যা "উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ"। তাই ভাষাকার পরেই তাঁহার কথিত হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া তাহার ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয় ছেন। এবং "অনিত্যঃ শব্ধঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে "অনিত্য"-শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "ভূতা ন ভবতি"। অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে যেমন "নান্তি" এই বাক্য বলা হয়. তজ্ঞপ "ন ভবতি" এইরূপ বাকাও প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন। "অস্তি" বা "বিদ্যুতে" এইরূপ অর্থে "ভূ"-ধাতু-নিপার "ভবতি" এইরূপ বাক্যেরও প্রয়োগ প্রাচীনগণ করিতেন। ইহাও প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষ্যকার ও উদ্দ্যোতকরের প্রয়োগের দ্বারা ব্ঝা যায়। মূলকথা, "ন ভবতি" ইহার ব্যাখ্যা "নাস্তি"। তাহা হইলে "ভূত্বা ন ভবতি" এই কথার দারা এখানে বুঝা যায়, উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না। ভাষ্যকার এই অথই পরিক্ট

করিয়া বলিতে, তাহার "ভূষা ন ভবতি"—এই পূর্ব্বক্ষারই বাাধ্যারূপে বলিয়াছেন, "বিনাশ-ধর্মকঃ" । অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, এই কথার দ্বারা বৃবিতে হইবে, শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না; শব্দ বিনাশধর্মক। বাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে বলে উৎপত্তিধর্মক। বাহার বিনাশ হয়, তাহাকে বলে বিনাশধর্মক। শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না, এই কথার দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে য়ে, শব্দ উৎপত্তিধর্মক ও বিনাশধর্মক। উৎপন্ন শব্দের অভাব বলিয়া ঐ অভাব যে ধ্বংস বা বিনাশ, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। ফলকথা, শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনন্ত হয়, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিধর্মক, ইহাই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত ফলিতার্থ। ভাষ্যকার "কারণবহাৎ" এই হেতুবাক্য এবং শব্দ অ'নত্য, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থদেশনা (অর্থব্যাখ্যা) বলিয়াছেন। উৎপত্তিধর্মক হইলেও ধ্বংসরূপ অভাবপদার্থে বিনাশিত্বরপ অনিত্যতা না থাকায় ব্যক্তিহার হয়, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

মহর্ষি শব্দের অনিত্যবুদাধনে যে আদিমত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বকে হেতু বলিয়াছেন, উহা শব্দে দিন্ধ হওয়া আবশ্রক। শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব প্রমাণ দারা নিশ্চিত না হইলে, উহার দারা শব্দে অনিত্য হ দিন্ধ হইতে পারে না। মীমাংসক-সম্প্রদার শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই। উাহাদিগের মতে সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা পূর্কস্থিত নিত্য শব্দ অভিব্যক্ত হয়, উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংযোগ ও বিভাগ শব্দের উৎপাদক অথবা অভিব্যঞ্জক, ইহা সন্দিশ্ধ হওয়ায় শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব সন্দিশ্ধ। সন্দিশ্ধ পদার্থ সাধ্যসাধক না হওয়ায়, তাহা হেতুই হয় না। এই জন্মই মহর্ষি আবার বলিয়াছেন, "ঐক্রিয়কত্বাৎ" এবং "কৃতকবহপচারাৎ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ মহর্ষিস্থ্রোক্ত হেতুত্রয়কেই শব্দের অনিত্যত্বসাধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাব্য বির্ক্তির প্রথম হেতুর অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বেরই সমর্থকিরপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাব্য করের কথা এই যে, বাহা ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, তাহা উৎপত্তিধর্মক। উদ্যোতকর ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, শব্দকে অভিব্যক্ত পদার্থ বিলিলে তাহার সহিত শ্রবণ ক্রের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। করেন। করেণ, শ্রবণক্রিয় অমৃর্ত্ত পদার্থ বিলিলে তাহার সহিত শ্রবণ ক্রের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। করেণ, শ্রবণক্রিয় অমৃর্ত্ত পদার্থ বিলিলে তাহার সহিত শ্রবণ ক্রের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। করের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বা চিতরঙ্গের ভায় শব্দ হইতে শব্দের সমন্তির হারতে পারে না। করেন উরণ্ডি স্বীকার করিলে বা চিতরঙ্গের ভায় শব্দ হইতে শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বা চিতরঙ্গের ভায় শব্দ হইতে শব্দেরের

১। তাককার প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ প্রত্যামো অনিতাতা ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, "ওচ্চ ভূত্বা ন ভ্যতি আস্থানং জহাতি নিরুধাত ইতানিতাং।" দেখানে "ভাহা বিদামান থাকিয়া, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বের যে কোনরূপে বিদামান থাকিয়া উৎপত্ন ইয় না", এইরূপই "ওচ্চ ভূত্বা ন ভবতি" এই অংশের অনুবাদ করা হইরাছে। অনুধাতু-নিম্পত্ন "ভূত্বা" এই প্রয়োগের ঘারা নৈয়ায়িকসম্মত অসৎ কার্যাবাদও প্রতিত হইতে পারে। কিন্ত ভাষাকারের অক্সান্থ সন্দর্ভের পর্যাকোচনার ঘারা "ভূত্বা ন ভবতি" এই কথার ঘারা উৎপত্ম হইয়া থাকে না, অর্থাৎ উৎপত্তির পরে বিনষ্ট হয়—এইরূপ অর্থই ভাষাকারের বিবক্ষিত বলিয়া বোধ হওয়ায় এখনে এইরূপই অনুবাদ করা হইল। এইরূপ ব্যাখ্যায় প্রথম অধ্যায়ে পূর্বেজি "আস্থানং অহাতি ও নিরুধাতে" এই বাকাছর ভাষাকারের প্রথমিত হইবে।

উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণেন্ত্রিরের সন্নিকর্ষ হইতে পারার ঐ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। স্কুতরাং শব্দ ইন্দ্রিরগ্রাহ্য পদার্থ বিলিয়া, অর্থাৎ শ্রবণেন্ত্রিরের দারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় বিলয়া, শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নহে—শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বীকার্যা। এবং স্থ্য তুঃখ প্রভৃতি অনিতা পদার্থে বেমন তীব্রতা ও মন্দ্রতার ব্যবহার হয়, শব্দেও ঐরপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বেমন স্থ্য ও হুঃখে তীব্রতা ও মন্দ্রতার বোধ হয়, তক্রপ শব্দেও তীব্রতা ও মন্দ্রতার বোধ হয়য়ায় বুঝা যায়—স্থ্য হঃথের হ্রায় শব্দেও তীব্রতা ও মন্দ্রতারপ ধর্ম থাকে। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে, তাহা নানাজাতীয় হইতে না পারায়, শব্দ তীব্রতা ও মন্দ্রতারপ বর্মা বায়ায় ইহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, শব্দ তীব্র ও মন্দ্র, এইরূপ ব্যবহার বা য়থার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়য়ায় বুঝা যায়, শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নহে—শব্দ উৎপত্তিধর্মক। উদ্দ্যোতকর মহর্ষির দ্বিতীয় হেতুকে প্রথম হেতুর সমর্থকরূপে ব্যাথ্যা করিলেও তৃতীয় হেতুকে শব্দের অনিতাত্বের সাধকরূপেই ব্যাথ্যা করিয়ছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন বে, "রুতকব্রপ্রচারাৎ", এই অংশের দ্বারা শব্দের অনিতাত্বসাধক সমস্ত হেতুরই সংগ্রহ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর ইহা বলিয়া শব্দের অনিতাত্বসাধক আরও কয়েন্টে হেতু বলিয়াছেন'।

ভাষ্যকার এবানে শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিতে প্রশ্ন করিরাছেন যে, রূপাদি যেমন তাহার ব্যঞ্জকের সহিত একদেশস্থ হইয়া ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, শব্দও কি তদ্রপ অভিব্যক্ত হয় ? অথবা কোন সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ জনিলে প্রবাদেশে উৎপর শব্দের প্রত্যক্ষ হয় ? এভহত্তরে ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া ব্র্নাইয়াছেন যে, কাঠ ও কুঠারের সংযোগকে শব্দবিশেষের উৎপাদকই বলিতে হইবে। কাঠ ও কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ হইতে প্রথম যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে (তরঙ্গ হইতে অপর তরঙ্গের ন্যায়) অপর শব্দ উৎপন্ন হয়, এইরূপে দেই শব্দ হইতে অপর শব্দ, সেই শব্দ হইতে আবার অপর শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রবাদদেশে যে শব্দটি উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত প্রবণিক্রিয়ের প্রত্যাসন্তি, অর্থাৎ সনিকর্ষবিশেষ হওয়ায় ঐ শব্দের প্রত্ ক্ষ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ক্রমে উৎপন্ন শব্দসমন্তির নাম শব্দসন্তান। নিতা শব্দ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত আছে, কাঠ-কুঠারের সংযোগবিশেষ তাহাকে অভিব্যক্ত করে, অর্থাৎ তাহার প্রবণক্রানরূপ অভিব্যক্তির কারণ হয় ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ শব্দের প্রবণকালে কাঠ-কুঠারের সংযোগ থাকে না। ঐ সংযোগের নির্ত্তি ছইলেই দ্রস্থ ব্যক্তি তথন ঐ শব্দ প্রবণ করে। স্ক্তরাং ঐ সংযোগকে ঐ শব্দের ব্যঞ্জক বলা যায় না; উহাকে ঐ শব্দের উৎপাদকই বলিতে হইবে। (প্রথম অধ্যায়ে স্ম আহ্নিক, ৯ম স্ক্র-ভাষ্য

<sup>&</sup>gt;। অত চ প্রারোগঃ, অনিতাঃ শব্দ তাঁত্রমশ্বিষয়ত্বাৎ, স্বত্বংগবদিতি। কৃতকবছুপচারাদিতানেন স্ত্রেণ সর্বানিতাত্বসাধনধর্ম-সংগ্রহঃ, কৃতকত্বগ্রহাস্ট্রোনাহরণার্থত্বাৎ, যথা সামান্তবিশেষবতোহক্ষদাদিবান্ত্রকরণপ্রতাক্ষত্বাৎ, উপজ্ঞান্তবিশ্বেষাদি ।—জ্ঞারবান্তিক।

উদ্দোতকর ও বিধনাথ প্রভৃতির ব্যাখ্যামুসারেই প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ প্রভাষা টিপ্রনীর শেষে "শৃঞ্চে অনিভ্যন্তের অনুমানে উৎপত্তিধর্মকত্তই চরম হেতু নহে" ইভাাদি কথা লিখিত হইয়াছে।

টিপ্লনী দ্রন্থবা)। ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দস্থলে সংযোগের শব্দব্যঞ্জকতা থণ্ডন করিয়া, বর্ণাত্মক শব্দ স্থলেও কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিবাত বর্ণের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, উহা বর্ণের উৎপাদকই বলিতে হইবে—ইয়াও জ্ঞাপন করিয়াছেন। যেমন, ধ্বনিরূপ শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক, তদ্রূপ বর্ণাত্মক শব্দও উৎপত্তিধর্ম্মক, ধ্বনি উৎপন্ন য়য়, কিন্তু বর্ণ নিতা, ইহা হইতে পারে না—ইহা বলিতেই ভাষ্যকার এখানে ধ্বনির উৎপত্তিপর্মকত্ম সমর্থন করিয়াছেন। ধ্বনিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত হেতুর দ্বারা এবং অক্যান্ত হেতুর দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ম সমর্থন করিতে হইবে ইহাই ভাষ্যকারের অভিসন্ধি।

ভাষ্য। ব্যঞ্জকস্য তথাভাবাদ্প্রহণস্য তীব্রমন্দতারূপবদিতি চেন্ন অভিভবোপপত্তেই। সংযোগস্থ ব্যঞ্জকস্থ তাব্রমন্দতয়া
শব্দগ্রহণস্থ তাব্রমন্দত। ভবতি, ন তু শব্দো ভিদ্যতে, যথা প্রকাশস্থ
তীব্রমন্দতয়া রূপগ্রহণস্থেতি, তচ্চ নৈবমভিভবোপপত্তেঃ। ত'ব্রো
ভেরীশব্দো মন্দং ভন্ত্রীশব্দমভিভবতি, ন মন্দঃ। ন চ শব্দগ্রহণমভিভাবকং, শব্দেচ ন ভিদ্যতে, শব্দে তু ভিদ্যমানে যুক্তোহভিভবঃ,
তন্মাত্রৎপদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) ব্যপ্তকের তথান্তাব অর্থাৎ তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপের ন্যায় (রূপজ্ঞানের ন্যায়) গ্রহণের অর্থাৎ শব্দজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলা যায় না; যেহেতু, অভিন্তবের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ববপক্ষ) সংযোগরূপ ব্যপ্তকের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ শব্দজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতা হয়। (উত্তর) তাহাও নহে; যেহেতু, এইরূপ হইলে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকারে শব্দের উৎপত্তি স্থাকার করিয়া শব্দসন্থান স্থাকার করিলে অভিন্তবের উপপত্তি হয়। [তাৎপর্য্য এই যে] তীব্র ভেরীশব্দ মন্দ বীণাশব্দকে অভিন্তব করে, মন্দ ভেরীশব্দ তীব্র বীণা-শব্দকে অভিন্তব করে না। শব্দের জ্ঞানও অভিন্তাবক হয় না, (পূর্ববপক্ষীর মতে) শব্দও ভিন্ন নহে, শব্দ ভিন্ন হইলে কিন্তন,—অর্থাৎ নানাজ্যতীয় বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি স্থীকার করিলেই অভিন্তব উপপন্ন হয়, অত্রব শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যেমন অনিতা স্থপ ও ছঃথে তীব্র স্থপ, মন্দ স্থপ, এইরূপ জ্ঞান হওয়ার স্থপ ও ছঃথে তীব্রতা ও মন্দতা আছে —ইহা ব্ঝা যায়, তদ্রূপ তীব্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইরূপ বোদ হওয়ার শব্দেও তীব্রতা ও মন্দতা আছে, ইহা ব্ঝা যায়। একই শব্দে

ভীব্রতা ও মন্দ্রতারূপ বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না, স্কুতরাং বিভিন্ন প্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়, ইছা স্বীকার্য্য। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে কোন শব্দ তীব্র, কোন শব্দ মন্দ, ইহা হইতে পারে না—ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য ৷ ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়া এথন পূর্ব্যাপক বলিয়াছেন যে, শব্দে বস্ততঃ তীব্রতা ও মন্দ্রতা নাই। শান্দ্র যাহা ব্যঞ্জক, তাহার তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ শব্দের জ্ঞানই তীব্র ও মন্দ হয়। তাহাতেই শন্দ তীব্রের ন্যার ও মন্দের ন্যার প্রতীয়মান হইয়া, তীব্র ও মন্দ এইরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। বস্ততঃ তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের ধর্ম নহে, স্মতরাং উহার দারা শব্দের ভেদ দিল হয় না। বেমন আলোক রূপের ব্যঞ্জক। রূপ পূর্ব হইতেই অবৃত্বিত আছে, কিন্তু অন্ধকারে তাহা দেখা যায় না। আলে ক ঐ রূপের অভিব্যক্তি. অর্থাৎ প্রতাক্ষের কারণ হওয়ায় তাহাকে রূপের ব্যঙ্গক বলে। ঐ রূপে তীব্রতা ও মন্দ্রতা নাই। কিন্তু অ'লোক তীব্র হইলে ঐ রূপকে তীব্র বলিয়া বে'ধ হয়, আলোক মন্দ হইলে, ঐ রূপকে মন্দ বলিয়া বোধ হয়। এখানে ঐ কপের জ্ঞানই বস্ততঃ তীব্র ও মন্দ হইয়া থাকে, তাহ তেই রূপকে তীব্র ও মনদ বলিয়া বোধ হয়, বস্ততঃ রূপের তীব্রতা ও মন্দতা নাই । এইরূপ, ভেরা ও দণ্ডের সংযোগ ভেরী-শব্দের ব্যঞ্জক, উহার ত'ব্রতাবশতঃ ঐ ভেরীশব্দের প্রবণ তীব্র হয়, ভাছাতেই ভেরী-শব্দকে তীব্র বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ভেরীশকে তীব্রত'-ধর্ম নাই। ভাষাকার এই পুরূপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন—"তচ্চ ন" অর্থাৎ তাহাও বলা বায় না। কেন বলা বায় না ? ইহা বঝাইতে বলিয়াছেন, "এবং অভিভংগপপতেঃ"। অর্থাৎ পূর্বের যে সিদ্ধান্ত বলিয়াছি, সেই সিদ্ধান্ত ( শব্দের উংপত্তি সিদ্ধান্ত ) স্বীকার করিলে, শব্দের অভিভব উপপন্ন হয়। পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্তে তাহা উপপন্ন হয় না। ভাষাকার পরে তাৎপর্য্য বর্ণন করেয়। ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ভেরীশব্দ তীব্র, বীণার শব্দ তদপেক্ষায় মন্দ ; এই জন্ম ভেরার শব্দ বীণার শব্দকে অভিভূত করে, অর্থাৎ ভেরী বাছাইলে, দেখানে বীণার শক্ত ভনিতে পাওয়া বায় না। ভেরীর শক্ বস্তুতঃ তীব্র না হইলে, তাহা বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভেরীশব্দের শ্রবণট সেধানে বীণা-শব্দকে অভিভূত করে, ভের শব্দের শ্রবণরূপ জ্ঞান তাত্র বলিয়া তাহা বীণাশব্দকে অভিভূত ক্রিতে পারে, ইং। বলা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার ইহার েড্ড বলিয়াছেন যে, সজাতীয় পদার্থ ই সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের অভিভব করিতে পারে। কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভব করিতে পারে না। বিজাতীয় পদার্থও অভিভব করিতে পারে না। স্থতরাং ভেগ্নীশব্দের জ্ঞান তাহার বিজাতীয় বীণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না। ভেরীশন্দকেই বীণ শব্দের অভিভাবক বলিতে হইবে ৷ তাৎপর্য্যটীকাকার ইহাও বলিয়াছেন যে, স্থত্তে "ক্বভকবত্নপচারাৎ", এই স্থলে "উপচার" বলিতে প্রযোগ। তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ-এইরূপ বে প্রয়োগ হয়, তাহার কারণ শব্দের ভেদজ্ঞান। মহর্ষি "উপচার" শব্দের দারা তাহার কারণ শব্দভেদজ্ঞানকেই উপলক্ষণ করিয়াছেন। ওকের শব্দ, সারিকার শব্দ, পুরুষের শব্দ, নারীর শব্দ ইতাদি যে বছবিধ শব্দের শ্রবণ হয়, তাহাতে স্পট ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ সকল শব্দের পরস্পার বৈলক্ষণ্য অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সকল নানা জাতীয় শব্দ যে পরস্পার ভিন্ন, ইহা স্বীকার্য্য। উদয়নাচার্য্য ও গল্পেশ প্রভৃতি নৈরারিকগণ ও এই যুক্তির বিশেষকপ সমর্থন করিয়া উহার দারা শব্দের ভেদ সিদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী শব্দের ভেদ স্থাকার করেন না। স্কতরাং তাঁহার মতে তাঁত্র মন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ না থাকায়, শব্দের অভিতব উপপন্ন হয় না। শব্দের উৎপত্তি স্থাকার করিলে তাঁত্র মন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হওরায় তাঁত্র শব্দের দারা মন্দ শব্দের অভিতব উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই যুক্তির দারাই বলিরাছেন, শব্দের উৎপত্তি হয়, নিত্য শব্দের অভিবাক্তি হয় না।

ভাষ্য । অভিভবারপপত্তিশ্চ ব্যঞ্জকসমানদেশস্যাভিব্যক্তো প্রাপ্ত্যভাবাৎ । ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্যতে শব্দ ইত্যেতিম্মিন্ পক্ষে নোপপদ্যতেহভিভবঃ । ন হি ভেরীশব্দেন তন্ত্রীম্বনঃ প্রাপ্ত ইতি ।

অপ্রাপ্তেংভিভব ইতি চেৎ ? শব্দমাত্রাভিভবপ্রসঙ্গঃ।

মথ মন্তেতাসত্যাং প্রাপ্তাবভিভবো ভবতীতি। এবং সতি যথা ভেরীশব্দঃ
কঞ্চিত্রস্ত্রীস্থনসভিভবতি, এবসন্তিকস্থোপাদানমিব দবীয়ঃস্থোপাদানানপি
তন্ত্রীস্থনানভিভবেৎ, অপ্রাপ্তেরবিশেষাৎ। তত্র কচিদেব ভের্যাং
প্রণাদিতায়াং সর্বলোকেরু সমানকালাস্তন্ত্রীস্থনা ন শ্রুয়েরমিতি।
নানাভূতেরু শব্দমন্তানেরু সৎস্থ শ্রোত্রপ্রত্যাসন্তিভাবেন কম্পচিচ্ছব্দম্য
তীত্রেণ মন্দ্র্যাভিভবো যুক্ত ইতি। কঃ পুনরয়মভিভবো নাম ? গ্রাহ্যসমানজাতীয়গ্রহণকৃতমগ্রহণসভিভবঃ, যথোক্তা-প্রকাশন্ত গ্রহণার্হস্তাদিত্যপ্রকাশেনেতি।

অনুবাদ। এবং ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দের অভিব্যক্তি হইলে, অর্থাৎ ঐ দিন্ধান্তই স্বীকার করিলে প্রাপ্তির অভাববশতঃ (সম্বন্ধান্তাবপ্রযুক্ত) অভিভবের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, এই পক্ষে অভিভব উপপন্ন হয় না। যেহেতু, বীণার শব্দ ভেরীর শব্দ কর্তৃক প্রাপ্ত হয় না,—অর্থাৎ ভেরী-শব্দের সহিত বীণাশব্দের সম্বন্ধ হইতে না পারায় ভেরীশব্দ তীত্র হইলেও মন্দ বীণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না।

(পূর্ববপক্ষ) অপ্রাপ্তে অভিভব হয়, অর্থাৎ বীণাশব্দ ভেরীশব্দ কর্ড্ক অপ্রাপ্ত হইলেও ভেরীশব্দ তাহাকে অভিভব করে, ইহা যদি বল ? (উত্তর) শব্দমাত্রের অভিভবের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যদি মনে কর, প্রাপ্তি না থাকিলেও, অর্থাৎ অভিভাবক ও অভিভাব্য শব্দের পরস্পার সম্বন্ধ না হইলেও অভি- ভব হয়, এইরূপ হইলে যেমন ভেরী-শব্দ কোন বাণা-শব্দকে অভিভব করে, এইরূপ নিকটস্থোপাদান বাণা-শব্দের ভাায়, অর্থাৎ যে বাণা-শব্দের উপাদান (বাণাদি) নিকটস্থ, সেই বাণা-শব্দকে যেমন অভিভব করে, তক্রপ দূরস্থোপাদান, অর্থাৎ যে সকল বাণা শব্দের উপাদান (বাণাদি) দূরস্থ, এমন বাণাশব্দসমূহকেও অভিভব করুক ? যেহেতু অপ্রাপ্তির বিশেষ নাই। তাহা হইলে, অর্থাৎ দূরস্থ বাণা-শব্দসমূহকেও অভিভব করিলে, কোনও ভেরা বাদিত হইলে, অর্থাৎ দূরস্থ বাণা-শব্দয়ের কেই একটি ভেরা বাজাইলে সর্বলোকে (ঐ ভেরাশব্দের) সমানকালীন বাণাশব্দসমূহ শ্রুত না হউক ? নানাভূত অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দসন্তান হইলে শ্রেণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ম হওয়ায় (ঐ শব্দসমূহের মধ্যে) কোনও মন্দ শব্দের তাত্র শব্দের দারা অভিভব উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) এই অভিভব কি ? অর্থাৎ অভিভব নামে যে পদার্থ বলা হইতেছে, তাহা কি ? (উত্তর) গ্রহণযোগ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের জ্ঞানপ্রযুক্ত (গ্রহণযোগ্য অপর সজাতীয় পদার্থের) অগ্রহণ অভিভব হয়—অর্থাৎ সূর্য্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত আলোকত্বরূপে সূর্য্যালোকের দারা (অভিভব হয়—অর্থাৎ সূর্য্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত আলোকত্বরূপে সূর্য্যালোকের সজাতীয় উন্ধার জ্ঞান না হওয়াই তাহার অভিভব।

টিপ্পনা। শক্-নিত্যভাবাদী পূর্ব্বপক্ষীর মতে শব্দের অভিভব উপপন্ন হয় না, এ বিষয়ে ভাষাকার শেষে আর একটি যুক্তি বিশাহিন যে, ভেরীশক্ষ বীণার শক্ষকে প্রাপ্ত না হওয়ায় ভেরীশক্ষ বীণাশক্ষকে অভিভূত করিতে পারে না। ভাষ্যকারের কথা এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পদার্থকে শক্ষের ব্যঞ্জক বলিবেন, ঐ ব্যঞ্জকপদার্থের সমানদেশস্ত, অর্থাৎ যে স্থানে ঐ ব্যঞ্জক পদার্থ থাকে, সেই স্থানস্থ শক্ষই, ঐ ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় —ইহাই স্থীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে যেখানে ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হইয়াছে, দেখানেই ঐ সংযোগের দ্বারা ভেরীশক্ষ অভিব্যক্ত হয়, ইহাই স্থীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, অপর স্থানে অভিব্যক্ত বীণাশক্ষের সহিত পূর্ব্বোক্ত ভেরীশক্ষের সমন্ধ হইতে না পারায়, পূর্ব্বপক্ষবাদীর দিন্ধান্তে ভেরীশক্ষ বীণাশক্ষকে অভিভূত করিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ভেরীশক্ষ বীণাশক্ষকে প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে অভিভব করে, অভিভব করিতে অভিভাব্য ও অভিভাবকের পরম্পর প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ অনাবশুক। এতত্ত্ত্বে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শক্ষাত্রেরই অভিভব হইয়া পড়ে। কোন এক স্থানে কেহ ভেরী বাজাইলে তাহার নিকটিয় বীণা-শক্ষ বেমন অভিভূত হয়, তক্রপ ঐ ভেরী-শক্ষের সমানকালীন দূরস্থ—অভিদূরস্থ সমস্ত বীণা-শক্ষ অভিভূত হয়য়া পড়ে। ইহা স্বীকার করিলে, তৎকালে সর্ব্বত্রই সর্বদেশেই কোন বীণা-শক্ষ কেহ গুনিতে পায় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু সত্তের অপলাপ করিয়া পূর্বপক্ষবাদীও ইহা স্থীকার

করিতে পারেন না। স্থতরাং যে ভেরী-শব্দ যে বীণা-শব্দকে প্রাপ্ত হইরাছে, সেই ভেরী-শব্দই দেই বীণাশন্দকে অভিভব করে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ঐ প্রাপ্তি অসম্ভব। ভেরী-শব্দ বেখানে অভিব্যক্ত হয়, বীণাশব্দ সেখানেই অভিব্যক্ত না হওয়ায়, ঐ শব্দ দ্বয়ের সম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না, স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ভেরী-শব্দ বীণা-শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত অভিভবের অনুপপত্তি নাই। কারণ ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ জন্ম প্রথম যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে, তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের হ্যায়, অপর অপর নানা শব্দের উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণ্দেশে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার সহিত প্রবণেক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে অন্তত্ত উৎপন্ন শব্দ গুলির সহিত শ্রবণেন্দ্রিরের সনিকর্য না হ ওয়ায় দেগুলির প্রতাক্ষ হইতে পারে না। প্রথম শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে অতিশীঘ্রই শ্রোতার শ্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শব্দ-শ্রবণে বিশম্ব অনুভব করা যায় না। বীণা বাজাইলে পূর্ক্ষোক্ত প্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণেক্রিয়ের সন্নিকর্ম হওয়ায়, ঐ শব্দের শ্রবণ হইয়া থাকে। কিন্তু সেথানে ভেরী বাজাইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শ্রোতার প্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন হইয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত বীণা-শব্দকে অভিভূত করে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উভয় শব্দই শ্রোতার এরণদেশে উৎপন্ন হওরায় উভয়ের প্রাপ্তিদম্বন্ধ হয়, ভেরীশন্দ বীণার শন্ধকে প্রাপ্ত হয়, এজন্ম ঐত্বলে ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে কোন গ্রহণ্যোগ্য প্লার্থের সঙ্গাতীয় পদার্থবিশেষের জ্ঞান হইলে, তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্রহণযোগ্য পদার্থের যে অজ্ঞান, তাহাই এখানে অভিভব পদার্থ। যেমন মধ্যাহ্নকালে স্থ্যালোকের দারা উল্লা অভিভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তথন স্থ্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত উলার জ্ঞান হয় না। উল্লাও স্থ্যা, আলোকত্বরূপে সজাতীয় পদার্থ। রাত্রিকালে উল্লা দেখা যায়, স্থতরাং উহা গ্রাহ্ম বা গ্রহণযোগ্য পদার্থ। মধাাহ্নকালে উন্ধার সম্বাতীয় স্থতীত্র স্থায়ালোকের দর্শনে উন্ধা দেখা ধায় না, উহাই উন্ধার অভিভব। ভাষাকার উপদংহারে প্রশ্নপূর্বক অভিভব পদার্গের এইরূপ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া জানাইশ্বাছেন বে, এক শব্দজ্ঞান অপর শব্দের অভিভাবক হইতে পারে না। কারণ, সজাতীর পদার্থ ই সঙ্গাতীয় পদার্থের অভিভাবক হয়। ভাষ্যকার স্থ্যালোকের দ্বারা উল্লাব অভিভবকে দৃষ্টাস্করপে উল্লেখ করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এবং যে পদার্গ গ্রহণ বা জ্ঞানের যোগ্যই নহে — বাহা অতীক্রিয়, তাহারও অভিভব হয় না। বীণার শব্দ গ্রহণযোগ্য, সুতরাং তীব্রভেরী শব্দ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে। ভেরী বাদ্যকালে বীণা বাজাইলেও তথন বীণাশক পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে প্রোতার শ্রবণদেশে উৎপরই হয় না, স্ক্তরাং তথন বীণাশক শুনা যায় না, ইহাও কল্পনা করা যাম্ব না। কারণ, তথ্ন বাণাশকের পূর্কোক্তপ্রকারে উৎপত্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই। পরস্ত তৎকালে ভেরীবাদ্য বদ্ধ করিলে তথনই বাণার শব্দ শুনা যায়। পূর্ব্ধপক্ষবাদী যদি বলেন ষে, শব্দমাত্রই ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ, ইহা স্বীকার করি না, কিন্তু শব্দমাত্রই বিভূ, অর্থাৎ সর্ব্বত্ত আছে; স্বতরাং বীণাশক ও ভেরীশকের অপ্রাপ্তি না থাকার পূর্ব্বোক্ত, অভিভবের অনুপপত্তি

নাই। এতহত্ত্বে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, শব্দমাত্রকেই সর্ব্ব্বাপী বলিলে, যে কোন ব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে, সকল শব্দেরই অভিব্যক্তি ইইতে পারে। কোন ব্যঞ্জক কোন, শব্দকে অভিব্যক্ত করে, ইহার নিয়ম করা বায় না। উদ্যোতকর এইরূপে এখানে বহু বিচারপূর্ব্ধক পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন। স্থায়বার্ত্তিকে সে সকল কথা দ্রষ্টব্য। মূলকথা, শব্দের উৎপত্তি স্থীকার না করিয়া অভিব্যক্তি স্থীকার করিলে, শব্দের অভিভ্রব উপপন্ন হয় না, এবং শব্দের ভেদ না মানিলে তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের ধর্ম হইতে না পারায় তীব্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিভ্রব করে, এই কথাও বলা বায় না। ভাষ্যকার এই যুক্তির দ্বারা ও শেষে শব্দে উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি ঐক্রিয়কত্ব ও কার্য্যপদার্থের, স্থায় ব্যবহার এই ছই হেতুর দ্বারা তাহার প্রথমোক্ত আদিমত্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বহেতুকেই দিদ্ধ করিয় তদ্বারাই শব্দের অনিভ্যন্থ সাধন করিয়াছেন॥ ২০॥

# সূত্র। ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বান্নিত্যেপ্রানিত্যব-হুপচারাচ্চ॥ ১৪॥ ১৪৩॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত হেতুত্রয় শব্দের অনিত্যত্বের সাধক হয় না, যেহেতু ঘটাভাব ও সামান্তের, অর্থাৎ ঘটধ্বংস ও ঘটথাদি জাতির নিত্যত্ব আছে, এবং নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার হয়।

ভাষ্য। ন খলু আদিমত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ। কন্মাৎ ? ব্যভিচারাৎ। আদিমতঃ খলু ঘটাভাবস্থ দৃষ্টং নিত্যত্বং। কথমাদিমান্ ? কারণবিভাগেভ্যোহি ঘটো ন ভবতি। কথমস্থা নিত্যত্বং ? যোহসোঁ কারণবিভাগেভ্যো ন ভবতি, ন তস্থাভাগে ভাবেন কদাচিমিবর্ত্ত্যত ইতি। যদপ্যৈ ক্রিয়কত্বাদিতি, তদপি ব্যভিচরতি, ঐন্দিয়কঞ্চ শামান্থং নিত্যঞ্চেতি। যদপি কৃতকব্দুপচারাদিতি, এতদপি ব্যভিচরতি, নিত্যেম্বনিত্যবহুপচারো দৃষ্টঃ, যথাহি ভবতি বৃক্ষস্থা প্রদেশঃ, কম্বলম্থা প্রদেশঃ, এবমাকাশস্থা প্রদেশঃ, আত্মনঃ প্রদেশ ইতি ভবতীতি।

অনুবাদ। আদিমত্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বহেতুক শব্দ অনিত্য নহে, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) ব্যভিচারবশতঃ। যেহেতু, আদিমান্ অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক ঘটাভাবের (ঘটধবংসের) নিত্যত্ব দেখা যায়। (প্রশ্ন) আদিমান্ কিরূপে ? অর্থাৎ, ঘটধবংস উৎপত্তি-ধর্ম্মক কেন ? (উত্তর) যেহেতু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত ঘট থাকে না, অর্থাৎ ঘটের কারণের বিভাগ হইলে, তক্ষ্মন্ত ঘটের ধ্বংস জন্মে। (প্রশ্ন)

ইহার ( ঘটধ্বংসের ) নিত্যত্ব কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটধ্বংস উৎপত্তিধর্ম্মক ইহা বুঝিলাম, কিন্তু উহা যে নিত্য, তাহা কিরূপে বুঝিব ? (উত্তর) এই যে ( ঘট ) কারণের বিভাগ প্রযুক্ত থাকে না, অর্থাৎ কারণের বিভাগ জন্য যে ঘটের ধ্বংস জন্মে, তাহার অভাব ( সেই ঘটের ধ্বংস ) ভাব কর্ত্বক, অর্থাৎ ঘট কর্ত্বক কখনও নির্তত হয় না [ অর্থাৎ ঘটবের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের কখনও পুনরুৎপত্তি না হওয়ায়, ভদ্মারা ঐ ঘটধ্বংসের নির্ত্তি বা ধ্বংস হইতে পারে না, স্কৃতরাং ঘটধ্বংস অবিনাশী বলিয়া উহা নিত্য ]।

"ঐন্দ্রিরকত্বাৎ" এই যাহাও (বলা হইয়াছে) অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বসাধনে যে ঐন্দ্রিরকত্বহেতু বলা হইয়াছে, তাহাও ব্যভিচারী, যেহেতু সামান্ত, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জ্ঞাতি ঐন্দ্রিয়ক এবং নিত্য।

"কুতকবত্নপচারাৎ" এই যাহাও (বলা) হইয়াছে [ অর্থাৎ শব্দের অনিত্যক্ষাধনে অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহারকে যে হেতু বলা হইয়াছে, ইহাও ব্যভিচারী। (কারণ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহার দেখা যায়। যেহেতু যেমন বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ ( এইরূপ ব্যবহার ) হয়, এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ ( এইরূপ ব্যবহার ) হয় ]।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্কস্থলোক্ত হেতুত্রয়ের অব্যক্তিচারিত্ব বুঝাইবার জন্ম প্রথমে এই স্থত্তর দারা পূর্কপক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্কোক্ত হেতুত্রয় অনিতাত্বের সাধক হয় না, কারণ ঐ হেতুত্রয়ই অনিতাত্বরপ সাধ্যধর্মের ব্যক্তিচারী। প্রথমহেতু—আদিমহ, তাহা বটধবংদে আছে, কিন্তু তাহাতে অনিতাত্ব নাই, স্থতরাং আদিমত্ব অনিতাত্বের ব্যক্তিচারী। "আদিমত্ব" বলিতে উৎপত্তিধর্মকত্বই এথানে মহর্ষির বিবক্ষিত। ঘটের অবয়ব কপাল ও কপালিকা নামক দ্রব্য ঘটের সমবায়িকারে। ঐ কারণবিষ পরম্পর সংযুক্ত হইলে ঘট জন্মে, এবং ঐ কারণবিয়ের পরম্পর বিজাগ হইলে, ঘট নই হইয়া যায়। স্থতরাং, ঘটধবংদ কারণবিভাগজন্ত হওয়ায় উহা উৎপত্তিধর্মক। এবং যে ঘটের ধবংদ হয়, সেই ঘটের আর কথনও উপপত্তি না হওয়ায়, সেই ঘটধবংদের ধবংদ হওয়া অসক্তব। ঘটধবংদের ধবংদ হইলে, দেই ঘটের পুনরুৎপত্তি দেখা যাইত, তাহা ঘখন দেখা যায় না, যখন বিনম্ভ ঘটের পুনরুৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না, ইহা অবশু স্বীকার্যা, তথন ঘটধবংদের ধবংদ হয় না, উহা অবিনাশী—ইহা অবশু স্বীকার্যা। তাহা হইলে, ঘটধবংদে অবিনাশিত্বরূপ নিতঃত্বই আছে, উহাতে অনিত্যত্ব নাই, স্থতরাং প্রথমোক্ত আদিমত্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বরূপ হেতু ঘটধবংদে ব্যক্তিচারী। ঘটধবংদে উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব নাই। স্থত্রে "ঘটাভাব" শব্দের দ্বারা ঘটের ধ্বংসরূপ আরাহই গৃহীত হইয়াছে, এবং উহার দ্বারা ধ্বংসমাত্রেই গ্রহণ করিয়া, ধ্বংসমাত্রেই

ব্যভিচার—মহর্ষির বিবন্ধিত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "ঘটো ন ভবতি" এথানেও "ন ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা ধ্বংসরূপ অভাব বুঝিতে হইবে। পরেও "ন ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা ধ্বংসরূপ অভাবই কথিত হইয়ছে। প্রাচীনগণ অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে "ন ভবতি" এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতেন।

মহর্ষির পূর্বাস্থ্যোক্ত দ্বিতীয় হেতু ঐদ্রিয়কত্ব। ইন্দ্রিয়সিরিকর্ষ প্রাহাত্বই ঐদ্রিয়কত্ব। মহর্ষি "সামান্তনিতারাং" এই কথার দারা ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতির নিতাত্ব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ঐ জাতিতে ঐদ্রিক্য়ত্ব হেতুর ব্যভিচার স্ট্রনা করিয়াছেন। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ হয়; উহা ঐদ্রিয়ক পদার্থ, কিন্তু উহা নিত্য। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিপদার্থে ঐদ্রিয়কত্ব আছে, কিন্তু তাহাতে অনিতাত্ব নাই,—স্ত্তরাং ঐদ্রিয়ক পদার্থ হইলেই যে, তাহা অনিতা হইবে, ইহা বলা বায় না। ঐদ্রিয়কত্ব অনিতাত্বের ব্যভিচারী। স্থায়াচার্য্যগণ ঘটত্ব-পটত্বাদি পদার্থকে "জাতি" ও "সামান্ত" নামে উল্লেখ করিয়া ঐ জাতিকে নিত্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়সির্নর্ষ হইলে, উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। স্থায়াচার্য্যগণের সমর্থিত "সামান্ত" নামক ভাবপদার্থও তাহার নিত্যত্বাদি সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোত্বমের এই স্থত্রে পাওয়া বায়।

মহর্ষির তৃতীয় হেতু—অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহার, নিতাপদার্থেও হইয়া থাকে, স্থতরাং উহাও অনিতাদ্ব-সাধ্যের ব্যভিচারী অনিতাদ্রব্যে ই প্রদেশ, অর্থাৎ অংশ আছে। এক্স রক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহার হয়। আত্মাও আকাশ নিতাপদার্থ। কিন্তু আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহারও ইইয়া থাকে। স্থতরাং আত্মাও আকাশে রক্ষ ও কম্বল প্রভৃতি অনিতাদ্রব্যের স্থায় প্রদেশ ব্যবহার থাকায়—অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহার থাকিলেই য়ে, সে পদার্থ অনিতাই হইবে, ইহা বলা যায় না। ফলকথা, উৎপত্তিধর্মক ইইয়াও ঘটাদির ধ্বংস যথন অনিতানহে, এবং অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহিয়মাণ বা জ্ঞায়মান ইইয়াও অন্তা ও আকাশ যথন অনিতা নহে, এবং অনিতাপদার্থের স্থায় ব্যবহিয়মাণ বা জ্ঞায়মান হইয়াও অন্তা ও আকাশ যথন অনিতা নহে, তথন পূর্বস্থাজাক উৎপত্তিধর্মকন্ধ প্রভৃতি হেতুজ্বয় অনিতান্তের সাধক হয় না। কারণ, ঐ হেতুজ্বয়ই অনিতান্তের ব্যভিচারী, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। ১৪ ॥

# সূত্র। তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্মস্থ বিভাগাদব্যভিচারঃ। ॥১৫॥১৪৪॥

অমুবাদ। (উত্তর) তব ও ভাক্তের অর্থাৎ মুখ্যনিত্যত্ব ও গৌণনিত্যত্বের নানাত্ব-বিভাগবশতঃ ( ভেদজ্ঞানবশতঃ )—ব্যভিচার নাই [ অর্থাৎ ধ্বংসে যে নিত্যত্ব আছে, তাহা ভাক্ত বা গৌণ,—তাহা মুখ্যনিত্যত্ব নহে। মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই সাধ্য, তাহা ধ্বংসে থাকায় পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার নাই ]। ভাষ্য। নিত্যমিত্যত্র কিং তাবৎ তন্ত্বং ? অর্থান্তরস্থানুৎপত্তি-ধর্মকস্থাত্মহানানুপপত্তিনিত্যত্বং, তচ্চাভাবে নোপপদ্যতে। ভাক্তন্ত ভবতি, যত্ত্রাত্মানমহাসীৎ, যদ্ভূত্বা ন ভবতি, ন জাতু তৎ পুনর্ভবতি, তত্ত্র নিত্য ইব নিত্যো ঘটাভাব ইত্যয়ং পদার্থ ইতি। তত্র যথাজাতীয়কঃ শব্দো ন তথা জাতীয়কং কার্য্যং কিঞ্জিনিত্যং দৃশ্যত ইত্যব্যভিচারঃ।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) "নিতা" এই প্রয়োগে তব্ব কি ? অর্থাৎ নিত্য বলিলে নিত্য-পদার্থের তব্ব যে নিত্যন্ব বুঝা যায়, তাহা কি ? (উত্তর) অনুৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থান্তরের<sup>২</sup>, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় না, এমন পদার্থগুলির আত্মবিনাশের অনুপপত্তি, অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ না হওয়া বা অবিনাশিন্ব, নিত্যন্ব। তাহা কিন্তু অভাবে (ধবংসে) উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ মুখ্যনিত্যন্ব ধবংসে থাকে না। কিন্তু ভাক্ত, অর্থাৎ গোণানত্যন্ব থাকে । (সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন) সেই স্থলে (ধবংসস্থলে) যে বস্তু আত্মাকে ত্যাগ করিয়াছে যাহা উৎপন্ন হয়য়া নাই, অর্থাৎ যাহা উৎপত্তির পরে বিনষ্ট ইয়াছে, তাহা আর কখনও উৎপন্ন হয় না, তিন্নমিন্ত, অর্থাৎ ধবংসের বিনাশ না হওয়ায়, নিত্য সদৃশ ঘটা ভাব এই পদার্থ, অর্থাৎ ঘটধবংস, নিত্য, ইহা (কথিত হয়)। সেই পক্ষে, অর্থাৎ ধবংসের অবিনাশিন্বরূপ নিত্যন্ব পক্ষেও শব্দ যথাজাতীয়, তথাজাতীয় কোনও কার্য্য নিত্য দেখা যায় না, এজন্য ব্যভিচার নাই।

টিপ্রনী। মহর্ষি এই স্থান্তের দারা তাঁহার প্রথমোক্ত হেতুতে পূর্বাস্থাক্র ব্যভিচারের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন দে, মুখ্য-নিত্যত্বই নিত্যপদার্থের তত্ত্ব, গৌণ-নিত্যত্ব নিতাপদার্থের তত্ত্ব নহে, উহাকে বলে 'ভাক্ত-নিত্যত্ব'। মুখ্য-নিত্যত্ব ও ভাক্ত-নিত্যত্বের ভেদ-বিভাগ থাকার পূর্বোক্ত ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্রাইতে, নিত্যপদার্থের

১। পদার্থ ছিবিধ, উৎপত্তিধর্ম্মক ও অনুৎপত্তিধর্ম্মক। একই পদার্থ উৎপত্তিধর্ম্মক ও অনুৎপত্তিধর্ম্মক হইতে পারে না। উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ ইংতে অনুৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ ভিন্ন। ভাষ্যকার "অর্থান্তরক্ত"—এই কথার ছারা ইংহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধ্বংসপদার্থ উৎপত্তিধর্ম্মক, হতরাং উহা অনুৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থান্তর নহে, যাহা উৎপত্তিধর্ম্মক, তাহা অনুৎপত্তিধর্ম্মক বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। করেণ তাহা পদার্থান্তর। বহু পুন্তকেই "আল্লান্তরক্ত" এইরূপ পাঠ আছে। স্বর্গার্থক "আল্লান্তর প্ররোগে "আল্লান্তর" শব্দের ছারাও পদার্থান্তর ধ্যা বাইতে পারে।

২। ভাষো "আয়ানং অহাদীৎ" এই কথারই বিবরণ "ভূজা ন ভবতি।" প্রাগভাবত বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা আত্মলাভ করিয়া আত্মতাগ করে না; কারণ, তাহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় না। প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, বিনাশ আছে।

তত্ত্ব, অর্থাৎ মুখ্যানিত্যত্ব কি ?—এই প্রশ্নপূর্ব্বক তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের উৎপত্তি হয় না, যাহা অনুৎপত্তিধর্মক, তাহার আত্মবিনাশ না হওয়া, অর্থাৎ তাহার অবিনাশিত্বই নিতাত্ত্ব, অর্গাৎ উৎপত্তিশৃত্ত পদার্গের বিনাশশ্ততাই নিত্যপদার্গের তত্ত্ব, উহাই মুখ্যনিতাত্ব। ঘট-ধ্বংদে এই মুখ্যনিতাত্ব নাই। কারণ ধ্বংস্পদার্থের উৎপত্তি হয়, উহা অনুৎপত্তিধর্মক নহে, স্থতরাং ধ্বংদের অবিনাশিত্ব মুধ্যনিতাত্ব হইতে পারে না। কিন্তু ধ্বংদে অবিনাশিত্বরূপ ভাক্তনিতাত্ব থাকায় "ধ্বংদ নিতা" এইরূপ জ্ঞান ও প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন বস্তুর ধ্বংস হইলে সেখানে ঐ বস্তু প্রথমে উৎপন্ন হইন্না আত্মলাভ করিন্নাছিল, ঐ বস্তু আত্মত্যাগ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ বস্তু আর কথনও উৎপন্ন হইতে পারে না, স্বতরাং তাহার ধ্বংদের ধ্বংদ হইতে না পারায়, ধ্বংদ অবিনাশী পদার্গ। আকাশ প্রাভৃতি নিত্য-পদার্থও অবিনাশী, স্থতরাং ধবংদে ঐ আকাশাদি নিত্যপদার্থের অবিনাশিত্বরূপ, সাদৃভ থাকায় ঐ সাদৃশ্রবশত: "ধ্বংস নিত্য" এইরূপ জ্ঞানও প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ধ্বংস নিত্যপদার্থ নহে। গগনাদি নিত্যপদার্থের সদৃশ বলিয়াই ধ্বংসকে নিত্য বলা হয়। ধ্বংসের ঐ নিত্যত্ব ভাক্ত। ভক্তি শক্তের অর্থ সাদৃশ্য। এক পদার্থে সাদৃশ্য থাকে না; উভয় পদার্গই সাদৃশ্যকে ভন্ন (আশ্রয়) করে। এজ্য প্রাচীনগণ "উভয়েন ভন্নাতে" এইকপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "ভক্তি" শব্দের দ্বারাও সাদৃগু অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন<sup>১</sup>; এবং ভক্তি অর্গাৎ সাদৃগুপ্রযুক্ত যাহা আরোপিত হয়, তাহাকে বলিয়াছেন -"ভাক্ত"। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রাগভাবের উৎপত্তি হয় না এবং ধ্বংসের বিনাশ হয় না; এজন্ত প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়েই গগনাদি নিতাপদার্থের সাদৃত্য থাকায় নিতাসদৃশ বলিয়া ঐ উভয়কেই নিতা বলা হয়, বস্ততঃ ঐ উভয় নিতা নহে। মূলকথা, স্ত্রকার মহর্ষি নিত্যপদার্থের তত্ত্ব মুখ্যনি গুড় ও ভাক্ত-নিতাত্ত্বের ভেদ জ্ঞাপন করিয়া শব্দে মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই তাঁগর অভিমত্যাধ্য, ইহা জানাইয়াছেন: ঘটধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে, পূর্ব্বোক মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বদাধ্যও আছে, স্থুতরাং ব্যভিচার नार्ट, देशहे महर्षित्र छेछत्र।

ভাষ্যকার মহর্ষির উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া "তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের সজাতীয় কোন জ্যু-পদার্থেই কোনরূপ নিতাত্ব নাই, স্কুতরাং ব্যভিচার নাই—এইকথা বলিয়া ধ্বংদে হেতুই নাই, স্কুতরাং তাহাতে বিনাশিত্বরূপ সাধ্য না থাকিলেও ব্যভিচার নাই, শব্দের সজাতীয় ঘটাদি যে সকল ভ্যু ভাব-পদার্থে হেতু আছে, তাহাতে ঐ সাধ্যও আছে, স্কুররাং ব্যভিচার নাই—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা হইলে উৎপত্তিধ্মকভাবত্বই এখানে ভাষ্যকারের অভিমত হেতু বুঝা যায়। অথবা ভাষ্যকারের বিবিক্ষিত উৎপত্তি-পদার্থ ধ্বংদে না থাকায়, ধ্বংদে উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতু নাই—ইহাই ভাষ্যকারের গৃঢ় বক্তব্য ফলকথা, যেরূপেই হউক, ধ্বংদে হেতু নাই, স্কুতরাং তাহাতে অবিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বসাধ্য না থাকিলেও

১। অতথাভূতস্ত তথাভাবিভিঃ সামান্তমুভয়েন ভজাত ইতি ভক্তিঃ।—ন্তায়বাত্তিক।

ব্যক্তিচার নাই, ইহাই পক্ষান্তরে ভাষ্যকারের এখানে নিজের বক্তব্য ব্রিতে পারা ষায়। ভাষ্যকারের ঐরপ তাৎপর্য্য ব্রিবার পক্ষে বিশেষ কারণ এই যে, ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে (৩৬ স্ব্রভাষ্যে) শব্দের অনিত্যত্বাত্মানে উৎপত্তিধর্ম কম্বকেই হেতু বলিয়া, দেখানে বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বই সাধ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুখ্যনিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব, ইহা বলেন নাই। ধবংদে ব্যক্তিচারেরও কোনরূপ আশক্ষা করেন নাই। স্ক্তরাং এখানে "তত্র" এই কথার দ্বারা সেই পক্ষে, অর্থাৎ উহার পূর্কোক্ত ধবংদের নিত্যত্ব পক্ষ বং ধবংদে অনিত্যত্বের অভাবপক্ষকে গ্রহণ করিয়া দে পক্ষেও ঐ হেতুতে ব্যভিচার নাই—ইহা বলিয়াছেন, বুঝা যায়। স্ক্র্যীয়ণ প্রথম অধ্যায়ে ১৬ স্ব্রভাষ্য দেখিয়া ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন ॥১৫॥

ভাষ্য। যদপি দামান্যনিত্যত্বাদিতি, ইন্দ্রিয়প্রত্যাদত্তিগ্রাহ্থমৈন্দ্রিয়ক-মিতি—

অনুবাদ। আর যে "সামান্যনি গ্র হাং" এই কথা —ইন্দ্রিয়ের সন্নি কর্ষের দারা গ্রাহ্ম (বস্তু ) "ঐন্দ্রিয়ক" এই কথা --[ এতত্ত্ত্ত্বে মহর্ষি বলিয়াছেন ]—

#### সূত্র। সন্তানাত্মানবিশেষণাৎ ॥১৩॥১৪৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু সন্তানের, অর্থাৎ শব্দসন্তানের অনুমানে বিশেষণ (বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য) আছে [ অভএব নিভ্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই।]

ভাষ্য। নিত্যেম্বপ্যব্যভিচার ইতি প্রকৃতং। নেন্দ্রিয়গ্রহণসামর্থ্যাৎ শব্দস্থানিতাত্বং, কিং তহি ? ইন্দ্রিয়প্রত্যাসন্তিগ্রাহ্যত্বাৎ সন্তানানুমানং, তেনানিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। নিত্যপদার্থেও ব্যক্তিচার নাই, ইহা প্রকৃত, অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতাবশতঃ শব্দের অনিত্যত্ব নহে, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব অনুমেয় নহে, (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের দ্বারা গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত সন্তানের (শব্দসন্তানের) অনুমান, তৎপ্রযুক্ত (শব্দের) অনিত্যত্ব (অনুমেয়)।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ স্ত্রে "সামান্তনিত্যত্বাৎ" এই কথার দ্বারা ঘটত্ব-পটত্বাদি ভাতির নিতাত্ব বলিয়া ঐক্রিয়কত্ব-হেতু অনিত তের ব্যভিচারী, ইহা বলিয়াছেন। ইক্রিয়ের সরিকর্ষ দ্বারা ধাহা গ্রাহ্ম, তাহাকে বলে—ঐক্রিয়ক। ঘটত্ব পট্রাদি জাতি ইক্রিয়সরিকর্মগ্রাহ্ম বলিয়া, তাহাতে ঐক্রিয়কত্ব-হেতু আছে, কিন্তু অনিত্যত্বসাধ্য না থাকায় ব্যভিচাব প্রদর্শিত হইয়াছে। মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা ঐ ব্যভিচারের নিরাস করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্ম ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচারগ্রাহক ছইটি কথার উল্লেখ করিয়া স্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

স্থার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বিশ্বাছেন যে, নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই—ইহা প্রক্বত, অর্থাৎ এই স্থরের পরে নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য, তাহাই এথানে মহর্ষির সাধ্য, ইহা প্রকরণজ্ঞানের দারাই বুঝা যায়। পুর্ব্বোক্ত চতুর্দদশ স্থ্র হইতে "নিত্যেদ্বপি" এই বাক্য এবং পঞ্চদশ স্থ্র হইতে "অব্যভিচার:" এই বাক্যের অনুবৃত্তির দারা এইস্থ্রে 'নিত্যেদ্বপাব্যভিচার:" —এই বাক্যের লাভ হওয়ায়, ভাষ্যকার প্রথমে সেই কথাই বলিয়াছেন, এবং ইহার পরবর্তী স্থ্রেও ভাষ্যকারের ঐ কথার যোগে অনেকে উহা পরবর্তী স্থ্রেরই শেষাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্কতঃ "নিত্যেদ্বপাব্যভিচারঃ" ইহা ভাষ্যকারেরই কথা, এবং এধানে ঐরপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত। তাৎপর্যপরিভদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের দারাও ইহা নির্ণয় করা যায়।

স্থ্যার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্নত্ব হোরা শব্দের অনিত্যত্ব অনুমেয় নহে, অর্থাৎ শব্দের অনিতাত্ব সাধন করিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐন্দ্রিয়কত্বকে হেতু বলা হয় নাই। কিন্ত ইন্দ্রিরের দনিকর্ধ দারা গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত শব্দের দন্তানের অনুমান করিয়া তৎপ্রযুক্ত শব্দের অনিতাত্ব অনুমান করিতে হইবে, ইহাই মহযির বিবক্ষিত। শব্দের অনিতাত্বানুমান হইতে শব্দের সন্তানাত্রমানে বিশেষ আছে, স্কুতরাং অনিত্যত্বাত্রমানে ঐক্রিয়কত্বহেতু না হওয়ায়, ঘটত্ব-পট্যাদি জাতিরপ নিতাপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহাই এই স্থতের দার। মহর্ষি বলিয়াছেন। উন্দ্যোতকরও মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বণিয়াছেন যে, আমরা ঐক্রিয়কত্ব হেতুর দারা শব্দের অনিতাত্ব সাধন করি না. কিন্তু অভিব্যক্তির নিষেধ করি। শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নহে, ইহা ঐ হেতুর দারা প্রতিপন্ন হইলে, শলে উৎপত্তিধর্মকত্ব দিন্ধ বা নিশ্চিত হইবে। সেই হেতুর দারা শব্দে অনিতাত সিদ্ধ হইবে, ইহাই উদ্যোতকরের তাৎপর্যা। কিন্তু এথানে মহর্ষির ঐক্রিয়কত্বতেতুর সাধ্য কি ? ইহা বিবেচ্য। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতি ঐক্রিয়ক হইরাও উৎপত্তিবর্ম্মক নহে, স্থতরাং উৎপত্তিধর্মকত্বদাধ্য বলা ষায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি আলোকাদির দ্বারা অভি-ব্যক্ত হয়, স্থতরাং অভিব্যক্তিধর্মকত্বাভাবও সাধ্য বলা যায় না। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিতে ঐদ্রিম্বকত্ব আছে, কিন্তু তাহার সন্তান না থাকায়, সন্তান ও সাধ্য বলা যায় না, স্কুতরাং ইন্দ্রিম্ব-সন্নিক্ষগ্রাহ্তত্ব হোরা সন্তানসাধ্যক অনুমান করিতে হইবে —ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। স্কুতরাং মহর্ষির ঐক্তিয়কত্ব হেতুর সাধ্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইক্তিয়-সনিক্টপ্রই সাধ্য। এইজন্মই ভাষাকার ঐক্রিয়কত্বের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়-সনিকর্ষ-গ্রাহাত্ত্ব। যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সনিকর্ষ-প্রাহ্য, তাহা অবশুই ইন্দ্রিয়ের সহিত সনিক্ষুষ্ট হইবে, এই নিয়মে ব্যক্তি-চার নাই। শব্দ যথন ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-গ্রাহ্ন, তথন শ্রবণেক্রিয়ের সহিত তাহার সন্নিকর্ষ বা শহর বিশেষ আবশুক। ভারাচার্য্য মহর্ষি গোতম শব্দস্থানে প্রবণেল্রিয়ের গমন স্বীকার করেন নাই। অমূর্ত্ত শ্রবণেন্দ্রির অগ্রত গমন করিতে পারে না। স্কুতরাং শব্দুই বীচি-তরঙ্গের স্থায় উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়। শব্দের ঐক্রপ উৎপত্তি বা ঐক্রপে উৎপন্ন শব্দসমষ্টিই শব্দসন্তান ৷ এই শব্দসন্তান স্বীকার করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ হইতে পারান, শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সামান্ততঃ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুর দারা

শব্দে ইন্দ্রিয়সনিকর্ষের অনুমান করিয়া, শেষে বিশেষতঃ শব্দ যথন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সনিকর্ষগ্রাহ্য, অত এব শব্দ শ্রবণদেশে উৎপদ্ন হয়, এইরপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমান করিলে, শব্দে উৎপত্তির অনুমান করিলে, শব্দে উৎপত্তির অনুমান করিলে, শব্দে উৎপত্তির অনুমানই ভাষ্যোকারের তাৎপর্যা। পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমানই ভাষ্যোক্ত সম্ভানান্ত্র্যান ; ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্যোই ঐ কথা বলিয়াছেন। শব্দ শ্রবণদেশে উৎপদ্ন না হইলে, অমূর্ত্ত বা গতিহীন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সনিকর্ষ হইতে পারে না, সনিকর্ষ না হইলেও শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়াহ্য হইতে পারে না, এইরূপ তর্কের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিশেষানুমান শব্দস্থান শিদ্ধ করিবে। স্থ্রে মহর্ষি "বিশেষণ" শব্দের দ্বারা শব্দস্থানের অনুমানে এইরূপ বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য স্থচনা করিয়াছেন মনে হয়।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নথ্যগণ স্থত্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুমানে অর্থাৎ ঐক্রিয়ক বন্ধ হৈত্তে সন্তান অর্থাৎ জাতির বিশেষণ বশ্ব বাভিচার নাই। "সন্তান" শব্দের অর্থ জাতি। ঘটছ পটন্থাদি জাতিতে ঐক্রিয়ক ব্ব থাকিলেও জাতি না থাকার, জাতিবিশিষ্ট ঐক্রিয়ক ব্বরূপ হেতু নাই, স্থতরাং বাভিচার নাই, ইহাই বৃত্তিকার ও তন্ম হান্থ বৃত্তিবিদিরের বক্তব্য। গক্ষেশের শক্ষতিস্তামণির "আলোক" টীকার মৈথিল পক্ষধর মিশ্র শব্দের অনিত্যন্থামানে যে হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তদমুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ঐর্বপ স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা বার। কিন্ত "সন্তান" শব্দের হারা জাতি অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বিল্যা মনে হয় না। "তন্" ধাতুর অর্থ বিস্তার। "সন্তান" শব্দের হারা সম্যক্ বিস্তৃত হয়, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। তাৎপর্যাটীকাকার "সন্তনোতি" এইরূপ বৃহ্ণপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থে শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত শব্দমান্তিকেও শব্দসন্তান বলা বার। কিন্তু জাতি অর্থে "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ পরিয়াছেন। পূর্ব্বাক্ত চতুর্দ্দ স্ত্রে "সামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই স্থ্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ নাই। মহর্ষি গোতম জাতি বুঝাইতে "সামান্ত" ও জ্বাতি" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্ব্বাক্ত চতুর্দ্দ স্ত্রে "সামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই স্থ্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই স্থ্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করি বিয়ার ১৬ ॥

ভাষ্য। যদপি নিত্যেম্বপ্যনিত্যবত্নপচারাদিতি, ন।

অনুবাদ। আর যে ( উক্ত হইয়াছে ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহার থাকায় ( ব্যভিচার হয় )—ইহা নহে, অর্থাৎ সে ব্যাভিচারও নাই।

# সূত্র। কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দেনাভিধানাৎ \* ॥ ১৭ ॥ ১৪৩ ॥

<sup>&</sup>gt;। শব্দেহেনিতাঃ সামাভাবত্বে সতি বিশেষগুণান্তরাসমানাধিকরণ্বহিরিন্দ্রিয়গ্রহাং ।—আলোক ।

প্রচলিত অনেক পুস্তকেই উক্ত স্ত্রপাঠের শেষভাগে "নিতোষপাবাভিচাবঃ"—এইরূপ অভিরিক্ত স্ত্রপাঠ

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা কারণ-দ্রব্যের অভিধান হয় [ অর্থাৎ জন্মন্তব্যর সমবায়ি কারণ অবয়বরূপ দ্রব্যকেই তাহার প্রদেশ বলে। নিত্যদ্রব্য আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্যরূপ প্রদেশ নাই, স্কৃতরাং তাহার প্রদেশ ব্যবহার যথার্থ নহে। স্কৃতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষাদি অনিত্য পদার্থের ন্যায় যথার্থ প্রদেশ-ব্যবহার না হওয়ায়, তাহাতে হেতু না থাকায়, পূর্বেবাক্ত ব্যভিচার নাই ]।

ভাষ্য। এবমাকাশপ্রদেশঃ আত্মপ্রদেশ ইতি। নাত্রাকাশাত্রনোঃ কারণদ্রব্যমভিধীয়তে, যথা কৃতকদ্য। কথং ছবিদ্যমানমভিধীয়তে ? অবিদ্যমানতা চ প্রমাণতোহনুপলক্ষেঃ। কিং তর্হি তত্রাভিধীয়তে ? সংযোগদ্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বং। পরিচ্ছিন্নেন দ্রব্যেণাকাশস্ত সংস্থাগো নাকাশং ব্যাপ্যোতি, অব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি, তদস্ত কৃতকেন দ্রব্যেণ সামান্তং, ন হ্যামলকয়োঃ সংযোগ আপ্রয়ং ব্যাপ্যোতি, দামান্তক্রতা চ ভক্তিরাকাশদ্য প্রদেশ ইতি। অনেনাত্মপ্রদেশো ব্যাথ্যাতঃ। সংযোগবচ্চ শব্দবৃদ্ধ্যাদীনা-মব্যাপ্যবৃত্তিত্বমিতি। পরীক্ষিতা চ তাব্রমন্দ্রতা শব্দবৃদ্ধ্য ন ভক্তিকৃতেতি।

কস্মাৎ পুনঃ সূত্রকারস্থাস্মিয়র্থে সূত্রং ন শ্রেরত ইতি। শীলমিদং ভগবতঃ সূত্রকারস্থ বহুম্বধিকরণেয়ু দ্বো পক্ষো ন ব্যবস্থাপয়তি, তত্র শাস্ত্রসিদ্ধান্তাতত্ত্বাবধারণং প্রতিপত্তুমুহতীতি মহাতে। শাস্ত্রসিদ্ধান্তস্তু হায়সমাখ্যাতমনুমতং বহুশাখ্যমনুমানমিতি।

অমুবাদ। "এইরপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ" এই কথা (উক্ত হইয়াছে) এখানে, অর্থাৎ এই প্রয়োগে (প্রদেশ শব্দের দ্বারা) আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্য অভিহিত হয় না, যেমন কৃতকের, অর্থাৎ যেমন জন্মন্তব্যের কারণদ্রব্য অভিহিত হয় [ অর্থাৎ জন্মন্তব্য বৃক্ষাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা যেমন ঐ বৃক্ষাদির কারণ শাখাদি অবয়ব দ্রব্য বুঝা যায়, তদ্রপ আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের প্রদেশ বলিলে সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা আকাশাদির কারণদ্রব্য বুঝা যায় না ], যেহেতু অবিভ্যমান, অর্থাৎ যাহা নাই—তাহা কিরূপে অভিহিত হয়রে গুপ্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি না হওয়ায় (আকাশাদির প্রদেশের) বিভ্যমানতা নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে সেই স্থলে "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা কি অভিহিত হয়, অর্থাৎ

দেখা যায়। কিন্তু ঐ অংশ স্ত্রণাঠ নহে। তাৎপর্যাচীকা, তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি ও স্থায়স্চীনিবনামুসারে উল্লিখিত স্ত্রণাঠই সুহীত হইয়াছে। পূর্বোক্তরূপ এতিরিক্ত স্ত্রপাঠ এখানে আবশ্রুক ও সঙ্গতও নহে।

যদি আকাশাদির প্রদেশ না থাকে, তাহা হইলে "আকাশের প্রদেশ" "আত্মার প্রদেশ" এইরূপ প্রয়োগে "প্রদেশ" শব্দের দারা কি বুঝা যায় ? ( উত্তর ) সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব । পরিচিছ্ন দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ আকাশকে ব্যাপ্ত করে না, ব্যাপ্ত না করিয়া বর্ত্তমান হয় । তাহা ইহার ( আকাশের ) জন্মন্তব্যের সহিত সাদৃশ্য, যেহেতু ছুইটি আমলকীর সংযোগ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না [ অর্থাৎ জন্মন্তব্য আমলকী প্রভৃতির পরস্পর সংযোগ হইলে, সেই সংযোগ যেমন সমস্ত আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, উহা আশ্রয়কে ব্যাপ্ত না করিয়াই বর্ত্তমান হয়, তদ্রপ আকাশের সহিত ঐ আমলকী প্রভৃতি জন্মন্তব্যের সংযোগ হইলে ঐ সংযোগও আকাশ ব্যাপ্ত করে না, স্থতরাং জন্মন্তব্যের সহিত আকাশের ঐ রূপ সাদৃশ্য আছে । ]

"আকাশের প্রদেশ"—এই প্রয়োগে "সামান্তক্ত", অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত সাদৃশ্য-প্রযুক্ত ভক্তি, [ অর্থাৎ ঐ স্থলে পূর্ব্বাক্ত সাদৃশ্য-সম্বন্ধ-বশতঃ "প্রদেশ" শব্দে গৌণীলক্ষণা বুঝিতে হইবে। ] ইহার দারা, অর্থাৎ "আকাশের প্রদেশ" এই প্রয়োগে প্রদেশ শব্দের অর্থব্যাখ্যার দারা আত্মার প্রদেশ ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ "আত্মার প্রদেশ" এই প্রয়োগেও প্রদেশ শব্দের দারা পূর্ব্বাক্তরূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝিতে হইবে। সংযোগের ন্যায় শব্দও জ্ঞানাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ সংযোগ যেমন তাহার সমস্ত আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, তক্রপ শব্দ ও আকাশকে এবং জ্ঞানাদি ও আত্মাকে ব্যাপ্ত করে না, উহারাও অব্যাপ্যবৃত্তি। তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের তত্ত্বরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে (উহা) ভক্তিকৃত (ভাক্ত) নহে। [ অর্থাৎ তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম্ম, উহা শব্দে আরোপিত ধর্ম্ম নহে, ইহা পূর্ব্বাক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে নির্দারিত হইয়াছে। স্কুতরাং আকাশের প্রদেশ ব্যবহারের স্থায় শব্দে তীব্রত্ব মন্দত্ব ব্যবহারও ভাক্ত ইহা বলা ঘাইবে না। ]

প্রেশ্ন ) এই অর্থে অর্থাৎ আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের প্রদেশ নাই—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সূত্রকারের সূত্র কেন শ্রুত হয় না ? অর্থাৎ সূত্রকার মহিষি অক্ষপাদ এখানে ঐ সিদ্ধান্তবােধক সূত্র কেন বলেন নাই ? (উত্তর) বহু প্রকরণে তুইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন না—ইহা ভগবান্ সূত্রকারের (মহিষ অক্ষপাদের) স্বভাব। সেই স্থলে (বােদ্ধা) শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে তত্ত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারে, ইহা (সূত্রকার) মনে করেন। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কিন্তু "তাায়" নামে প্রসিদ্ধা ; অনুমত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের অবিরুদ্ধ বহুশাখ—অনুমান।

টিপ্রনী। মহবি পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্ধশ স্থত্তে "নিত্যেম্বপ্যনিত্যবহুপচারাৎ" এইকথা বলিয়া

অয়োদশ স্থ্যোক্ত তৃতীয় হেতুতে যে বাভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এই স্থ্রের দারা তাহার নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষাকার এথানে মহর্ষির চতুর্দশ স্থ্যোক্ত "নিত্যেঘপি" ইত্যাদি অংশের উল্লেখপূর্ব্বক "ইতি ন" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া মহবির স্থতের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্থত্তের যোজনা বুঝিতে হইবে। মহর্ষি তৃতীয় হেতু বলিয়াছেন, অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহার। অনিত্য স্থখছঃথে যেমন তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, তজপ শব্দেও তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, অতএব সুখহুংথের ভার শব্দও অনিতা। ভাষ্যকার ঐ হেতুর দ্বারা শব্দ উৎপত্তিধর্মক, অভিব্যক্তিধর্মক নহে—ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি ঐ হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নিতাপদার্থেও যথন অনিতাপদার্থের ন্তায় ব্যবহার হয়, তথন অনিত্যপদার্থের ভায় ব≀বহার অনিত্যত্ব বা উৎপত্তিধর্মাকত্বের সাধক হয় না, উহা বাভিচারী। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ—এইরূপ প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, এইরূপ "আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ"-- এইরূপও প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, স্কুতরাং আকাশাদি নিত্যপদার্থেও অনিত্য বৃক্ষাদির স্থায় প্রদেশ ব্যবহার হওরায় পূর্ব্বোক্ত ঐ হেতু ব্যভিচারী। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই ব্যভিচারের ব্যাখ্যা করিতে আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা অন্তরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগের উল্লেখপূর্ব্বক মহর্ষির অভিমত বাভিচার ব্যাথ্যা করিয়া, এই স্থত্রের ব্যাথ্যায় আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহারকে গৌণ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির এই স্থত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা ধায়, তিনি নিতা দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহারকেই গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ স্থতে তাঁহার তৃতীয় হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও দেখানে "এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ"—এইকথা বলিয়া, আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া, ঐ ব্যভিচার ব্ঝাইয়াছেন। এবং এখানেও স্থৃত্রার্থবর্ণন করিতে, প্রথমে "আকাশপ্রদেশ", "আত্মপ্রদেশ" এইরূপ প্রয়োগই প্রদর্শন করিয়া সূত্রার্থ বর্ণনপূর্বক ঐ "প্রাদেশ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার নিরাদ করিতে এইস্থতে বলিয়ছেন বে, "প্রদেশ" শব্দের হারা কারণদ্রব্য বুঝা যায়। অর্গাৎ বৃক্ষাদি জন্ত প্রবেষ্ট্র সমবায়ি কারণ, বে তাহার অব্যবরূপ দ্রব্য; তাহাই "প্রদেশ" শব্দের মুখ্যার্থ। বৃক্ষের প্রদেশ বলিলে, বৃক্ষের কারণদ্রব্য শাখাদি অব্যব বুঝা যায়। আকাশ ও আত্মা নিতাদ্রব্য, তাহার কোন কারণই নাই, স্থতরাং আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই। যাহা নাই—যাহা অবিদ্যানান, তাহা দেখানে প্রদেশ শব্দের হারা বুঝা যাইতে পারে না। স্থতরাং আকাশের প্রদেশ, এবং আত্মার প্রদেশ, এইরূপ প্রয়োগে "প্রদেশ" শব্দের হারা তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ মুখ্যার্থ বুঝা যায় না। ভাষ্যকার বলিয়ছেন যে, প্রমাণের হারা আকাশ ও আত্মার প্রদেশ উপলব্ধি করা যায় না, স্থতরাং উহা নাই। কিন্তু কোন পরিছিন্ন দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ হইলে, ঐ সংযোগ সমস্ত আশ্রেম্ব ব্যাপ্ত করিতে পারে না। বেমন হুইটি আমলকীর সংযোগ হইলে ঐ সংযোগ ঐ আমলকীর স্ব্রাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে না, এজন্ত উহাকে "অব্যাপার্ত্ত" বলা হয়, তক্রপ বিশ্বব্যাপী আত্মাও আকাশের সহিত ঘটাদি

দ্রব্যের সংযোগ ও অব্যাপাবৃতি। ঘটাদি জন্মতব্যের সহিত আকাশাদি নিত'দ্রব্যের ঐরপ সাদৃশু আছে। ঐ সাদৃশুপ্রযুক্তই ঘটাদি দ্রব্যের হায় আকাশাদি দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহার হয়। আকাশাদির প্রদেশ বলিলে দেখানে ঐ প্রদেশ শব্দের দ্বারা ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগের স্থায়— ঘটাদি দ্রব্যের সহিত আকাশাদি দ্রব্যের সংযোগ যে অব্যাপার্তি, ইহাই বুঝা যায়। প্রদেশ শব্দের পূর্ব্বোক্ত মুখ্যার্থ দেখানে বুঝা যায় না, কারণ তাহা দেখানে অলীক। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের স্থায় আকাশাদির সংযোগও অব্যাপাবৃত্তি, এ জ্বস্ত আকাশাদি দ্রব্য প্রদেশবিশিষ্ঠ ঘটাদি দ্রব্যের সদৃশ। ঐ সাদৃশুরূপ "ভক্তি"-বশতঃ ঘটাদি দ্রব্যে প্রদেশ শব্দের স্থায় আকাশাদি দ্রব্যেও প্রদেশ শব্দের প্রয়োগ হয়। সাদৃখ্যকেই "ভক্তি" বলিয়া তৎপ্রযুক্ত ঐরপ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐহলে সাদৃগুপ্রযুক্ত ভক্তি, এইকথা বলিম্না, ঐ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিমাছেন। ভাষ্যকারের কথায় তিনি সাদৃশ্য-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত গৌণীলক্ষণাকেই "ভক্তি" বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। (২ আঃ, ১৪ সূত্রভাষ্যে) ভাষ্যকারের ঐক্রপ কথা পাওয়া যায়। লক্ষণা অর্থে "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ আরও বছগ্রন্থে দেখা যায়। ভাষ্যকার সাদৃগু-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত গৌণীলক্ষণা স্থলেই "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাদৃগু-সম্বন্ধ-বিশেষকেই গৌণীলক্ষণা বলিলে, উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাত ভক্তিপদার্থও বস্ততঃ গৌণীলক্ষণাই হইবে। মূলকথা আকাশাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দ মূখ্য নহে, উহা লাক্ষণিক। ইহার দারা সেখানে আকাশাদির সংযোগের অব্যাপাবৃত্তিত্ব বুঝা যায়। তাহাতে প্রদেশবিশিষ্ঠ ঘটাদি জন্মদ্রব্যের সহিত আকাশাদি নিত:দ্রব্যের পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশুই বুঝা যায় ৷ আকাশাদি নিতাদ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহাতে অবয়বরূপ প্রদেশ-পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহাতে অনিত্য-পদার্থের স্তায় যথার্থ প্রদেশজ্ঞান না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত হেতু নাই। কারণ "ক্তকবত্নপচারাৎ" এই কথার দ্বারা অনিত্যপদার্থের স্থায় কোন ধর্ম্মের যথার্থ ব্যবহার বা যথার্থ জ্ঞানবিষয়ত্বই হেতু বলা হইয়াছে। আকাশাদি নিত্যপদার্থে ঐ হেতু না থাকায়, ব্যভিচার নাই। আকাশ ও আত্মার প্রদেশ না থাবিলে, আকাশের গুণ শব্দ ও আত্মার গুণ-জ্ঞানাদি ব্যাপার্ভি স্বীকার করিতে হয় ? এতহ্ ভবে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আকাশ ও আত্মা বিশ্বব্যাপী নিম্প্রদেশপদার্থ হইলেও যেমন তাহার সংযোগ অবাপাবৃত্তি, তক্রপ শব্দ ও জ্ঞানাদিও অব্যাপাবৃত্তি। কোন শব্দই আকাশে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমান হয় না, এবং জ্ঞানাদি শুণবিশেষও আত্মাতে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমান হয় না। শরীরাবিচ্ছিন্ন আত্মাতেই জ্ঞানাদি গুণ জন্মে। ফলকথা, সংযোগের স্থায় শব্দ ও জ্ঞানাদি ও অব্যাপার্তি হইতে পারে। আপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ ও আত্মতে প্রদেশ ব্যবহার যেমন ভাক্ত বা গৌণ বলা হইতেছে, তদ্রপ শব্দে তাত্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহারও ভাক্ত বলিব। তাহা হইলে অনিতা স্থৰ-ছঃখের স্তায় শব্দে বাস্তব তীত্রত্ব মন্দত্ব না থাকায় অনিতাপদার্থের স্তায় যথার্থ বাবহার শব্দেও নাই, স্লতরাং শব্দে মহর্ষির অভিমত হেতু না থাকায়, ঐ হেতুর দ্বারা তিনি সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। এত হত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শন্দের তত্ত্ব, অর্গাৎ উহা শব্দের বাস্তবধর্ম, উহা ভাক্ত নহে, ইহা পূর্ব্বে পরীক্ষিত হইয়ছে। অর্থাৎ শব্দে যদি তীব্রত্ব ও মন্দত্ব বস্তুতঃ না থাকে, উহা যদি শব্দে আরোপিত ধর্ম হয়, তাহা হইলে তীব্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। যাহা বস্তুতঃ তীব্র, তাহাই মন্দকে অভিভূত করিতে পারে। যাহা মন্দ তাহাকে তীব্র বিলয়া ভ্রম করিলেও উহা সেথানে মন্দকে অভিভূত করিতে পারে না। স্কুতরাং এক শব্দ যথন অপর শব্দকে অভিভূত করে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তথন তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম বিলয়াই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত অয়োদশ স্কুত্রারো তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম, ইহা নির্ণাত হইয়ছে। স্কুতরাং আকাশে প্রদেশ ব্যবহারের তায় শব্দে তীব্রত্ব মন্দত্ব ব্যবহারকে ভাক্ত বলা যাইবে না।

আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই—ইহা মহর্ষি গোতমের দিদ্ধান্ত হইলে, তিনি ঐ দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এথানে কোন স্ত্র বলেন নাই কেন ? অর্থাৎ "কারণদ্রবাস্ত প্রদেশশদ্বেনাভি-ধানাৎ" এই স্থতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আকাশাদির নিস্পাদেশত্ব কথিত হয় নাই। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ অর্থপ্রকাশক স্থৃত্র মহিষ এখানে কেন বলেন নাই ? ভাষ্যকার শেষে এখানে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তত্মভরে বলিয়াছেন যে, ভগবান স্মৃত্রকারের স্বভাব এই যে, তিনি বহু-প্রকরণেই ছুইটী পক্ষ সংস্থাপন করেন না : শব্দের অনিত্যত্বরূপ একটি পক্ষই এথানে মহর্ষি হেতুর দ্বারা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আকাশাদির নিস্প্রদেশত্বরূপ পক্ষ সংস্থাপনীয় হইলেও তিনি তাহা সংস্থাপন করেন নাই। বহু অধিকরণে অর্থাৎ অনেক প্রকরণেই স্থাকার মহর্ষি পক্ষদ্বর সংস্থাপন করেন নাই—ইহা তাঁহার স্বভাব। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন বে, আকাশাদির নিস্তাদেশত্ব ও শব্দসন্তান স্তাকার দাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বলিলে, তাঁহাকে ঐ পক্ষসংস্থাপন করিতে হয়, কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। মহর্ষি তাহা না বলিলে, তাহার ঐ সিদ্ধান্ত কিরূপে বুঝা যাইবে ? এতত্বত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতেই বোদ্ধা ব্যক্তি তত্ত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারিবে, ইহা মহর্ষি মনে করেন। অর্থাৎ মহর্ষি তাহা মনে করিয়াই সর্ব্বত সকল সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করেন নাই। "শাস্ত্রসিদ্ধান্ত" কাহাকে বলে ? এতত্বতরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সায়সমাধ্যাত, অর্থাৎ বাহাকে স্থায় বলে, সেই অনুমত বহুশাথ অনুমান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আগ্র-মের অবিরুদ্ধ অনুমানরূপ ন্তায়ই "শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত"। বোদ্ধা ব্যক্তি ঐ ন্তায়ের দারা আকাশাদির নিস্ত্র-দেশত্ব বুঝিতে পারিবে। ভাষ কাহাকে বলে—ইহা ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম স্ত্রভাষ্যে বিলিয়াছেন। এখানে ঐ তায়কে "শাস্ত্রশিদ্ধান্ত" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষসত্ত্ব বিপক্ষে অসত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চরপ, অথবা তন্মধ্যে রূপচতুষ্টয়ের সম্পত্তিই অনুমানরূপ রুক্ষের বহুশাখা । অনুমানের হেতুতে যে পক্ষমত্ব প্রভৃতি পঞ্চর্ম অথবা উহার মধ্যে চারিটি ধর্ম থাকা আবশুক, ইহা প্রথম অধ্যায়ে হেত্বাভাস**প্রক**রণে বলা হইয়াছে। এখানে অনুমানকে বহুশাথ বলিয়া ভাষ্যকারও ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এথানে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারাই আকাশাদির

১। অনুমানভরোশ্চ পঞ্চানাং কপাণাং চতুর্ণাং বা সম্পদঃ শাখাবহ্রা ইতার্থঃ।—তাৎপর্যাট্টকা।

নিশুদেশত্ব ও শব্দসন্তান বুঝা যায়, এই জন্মই মহর্ষি উহা প্রাকাশ করিতে এখানে কোন স্থাবনেন নাই বস্তুতঃ মহর্ষি এখানে স্পষ্টতঃ আকাশের নিশুদেশত্ববোধক কোন স্থাৱ না বলিলেও চতুর্য অধ্যায়ের দিতীয়াছিকে (১৮ হইতে ২২ স্থা দ্রন্তীয়া) আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে মহর্ষির স্থাত্তরে দারা আকাশের নিতাত্বও যে তাঁহার সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যথাহানে এ সকল কথা আলোচিত হইবে।

ভাষ্যকার এখানে শেষে যেরপ প্রশ্ন করিয়া, তাহার ষেরূপ উত্তর বলিষাছেন, তত্বারা স্থায়দর্শনের অন্তত্ত্ব প্রক্রপ প্রশ্ন হটলে, ঐরূপ উত্তরই দেখানে বৃক্তিত হইবে —ইহা ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন। মহিষি তাঁহার সকল দিদ্ধান্তই স্থা দ্বারা বলেন নাই। স্থায়ের দ্বারা অনেক দিদ্ধান্ত বৃক্তিয়া লইতে পারিবে, ইহা মনে করিয়াই মহর্ষি সকল দিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া বলেন নাই। স্থাত্তরাং স্থাবার মহর্ষির স্থাবের ন্যুনতা বা দিদ্ধান্ত প্রকাশন করিয়া বলেন নাই। স্থাত্তরাং স্থাবার মহর্ষির স্থাবের ন্যুনতা বা দিদ্ধান্ত প্রকাশন করিয়া বার বার গোত্মদিদ্ধান্তরূপে নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা লক্ষ্য করা অবশুক ষে, ভাষ্যকার নিজে স্ত্রেরচনা করিলে, এখানে তিনি ঐরপ প্রশ্ন করিয়া ঐ রপ উত্তর দিতেন না। স্বর্রিত স্ত্রের দ্বারাই মহর্ষির ন্যুনতা পরিহার করিতেন। যাঁহারা ভাষ্দর্শনের দিতীয় অধ্যায়কে পরবর্ত্তিকালে অভ্যের রচিত বলিয়া বিশ্বাদ করেন, তাঁহারা এখানে প্রাচীন ভাষ্যকারের বিশ্বাদকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। তবে ইহা মনে করিতে পারি ষে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বে এখানে অন্ত কেহ অতিরিক্ত স্ত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, ভাষ্যকার ঐ অনার্ব স্থ্বের প্র্রের এখানে অন্ত কেহ অতিরিক্ত স্ত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, ভাষ্যকার ঐ অনার্ব স্থাবের প্রেরাছেন। তাহাতে স্ত্রকারের ন্যুনতার আশস্ক। হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাত্রের ন্যুনতার আশস্ক। হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাত্রের বিলয়াছেন। মহর্ষি বহু প্রকরণেই চুইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন নাই, ইহা ন্যায়দর্শনের অনেক স্থানে দেখিয়া ভাষ্যকার উহা ভগবান্ স্ত্রকারের স্থভাব ব্রিয়াছেন, এবং এখানে তাহাই বলিয়া মহর্ষির স্থ্র ন্যুনতার পরিহার করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার পূর্বের্ব বা তাহার সময়ে অনেক স্থার করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাহার পূর্বের্ব বা তাহার সময়ে অনেক স্ত্রেক করিত হইয়াছিল, প্রচলিত ভায়্মস্ত্রের মধ্যে অনেকস্থলে স্ব্রের ন্যুনতা দেখিয়া অনেক স্ত্রেকরিত হইয়াছিল, ভাষ্যকার সেই কলিত অনার্য স্তর্গুলিকে পরিত্রাগ করিয়া প্রক্রত ভারস্ত্রের উন্ধারস্ক্রিক তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। স্থবীগণ এখানে ভাষ্যকারের পূর্বেরিক্তরূপ প্রেরাক্তরূপ কোন করের থাকিতে পারে কি না, ইহা চিন্তঃ করিবেন॥ ১৭॥

ভাষ্য। তথাপি খল্লিদমস্তি, ইদং নাস্তীতি কুত এতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি, প্রমাণত উপলব্ধেরনুপলকেশ্চেতি, অবিদ্যমানস্তর্হি শব্দঃ—

অনুবাদ। পক্ষান্তরে, অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষই সিদ্ধান্ত বলিলে, (শব্দনিত্যত্ব-বাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন )—এই বস্তু আছে, এই বস্তু নাই, ইহা কোন্ হেতুবশতঃ, বুঝিবে ? (উত্তর) প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধিবশতঃ এবং অমুপলব্ধিবশতঃ,—অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহা আছে; যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নাই। তাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান ?

### সূত্র। প্রাগুচ্চারণাদরুপলব্ধেরাবরণাদ্যরূপলব্ধেশ্চ॥ ॥১৮॥১৪৭॥

অনুবাদ। যেহেতু উচ্চারণের পূর্বেব (শব্দের) উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদির, অর্ধাৎ শব্দের কোন আবরক অথবা শব্দশ্রবণের কোন কারণাভাবের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। প্রাণ্ডিচ্চারণার্নান্তি শব্দঃ, কন্মাৎ ? অনুপলকোঃ। সতোহনুপলক্ষিরাবরণাদিভ্য, এতয়োপপদ্যতে, কন্মাৎ ? আবরণাদীনামনুপলক্ষিকারণানামগ্রহণাৎ। অনেনারতঃ শব্দো নোপলভ্যতে, অসমিকৃষ্টশেচন্দ্রিয়-ব্যবধানাদিত্যেবমাদ্যনুপলক্ষিকারণং ন গৃহত ইতি, সোহয়মনুচ্চারিতো নাস্তীতি।

উচ্চারণমস্থ ব্যঞ্জকং তদভাবাৎ প্রাপ্তচ্চারণাদমুপলন্ধিরিত। কিমিদমুচ্চারণং নামেতি। বিবক্ষাজনিতেন প্রযন্ত্রেন কোষ্ঠ্যস্থ বায়োঃ প্রেরিতস্থ কণ্ঠতাল্লাদিপ্রতিঘাতঃ, যথাস্থানং প্রতিঘাতাদ্বর্ণাভিব্যক্তিরিতি। সংযোগ-বিশেষো বৈ প্রতিঘাতঃ, প্রতিষিদ্ধঞ্চ সংযোগস্থ ব্যঞ্জকত্বং, তন্মান্ন ব্যঞ্জকাভাবাদগ্রহণং, অপি স্বভাবাদেবেতি। সোহয়মুচ্চার্য্যমাণঃ প্রায়তে, প্রায়ন্দাণ্ডাস্থা ভবতীত্যমুমীয়তে। উদ্ধিঞ্চোরণান্ন প্রায়তে, স ভূতা ন ভবতি, অভাবান্ন প্রায়ত ইতি। কথং ? আবরণাদ্যমুপলন্ধেরিত্যুক্তং। তন্মাত্রৎপত্তি-তিরোভাব-ধর্ম্মকঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। উচ্চারণের পূর্বেব শব্দ নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) ষেহেতু উপলব্ধি হয় না। বিশ্বমানের, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বেব বিশ্বমান শব্দের আবরণাদি-প্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না; ইহা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও বিশ্বমান থাকে, কিন্তু আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না, এ কথা বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন ? যেহেতু অমুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণাদির উপলব্ধি হয় না। বিশ্বদার্থ এই যে, এই পদার্থ কর্ত্বক আর্ত শব্দ উপলব্ধ ইইতেছে না, এবং ইক্রিয়ের ব্যবধান-

ৰশতঃ অসন্নিকৃষ্ট (ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষশূন্য) শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, ইত্যাদি অনুপলবির প্রযোজক, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপে শব্দের অনুপলবির প্রযোজক কোন আবরণাদি উপলব্ধ হয় না। (অতএব) সেই এই অনুষ্ঠারিত (শব্দ) নাই।

পূর্ববিপক্ষ) উচ্চারণ এই শব্দের ব্যঞ্জক, তাহার অভাববশতঃ উচ্চারণের পূর্বেব (শব্দের) উপলব্ধি হয় না। (উত্তর) এই উচ্চারণ কি ? অর্থাৎ যে পদার্থের নাম উচ্চারণ, ঐ পদার্থ কি ? বিবক্ষাজনিত প্রযত্নের দ্বারা প্রেরিত উদরমধ্যগত বায়ু কর্ত্বক কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাত (উচ্চারণ)। যথাস্থানে প্রতিঘাতবশতঃ বর্ণের অভিব্যক্তি হয় [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাতই উচ্চারণ, এবং পূর্ববিপক্ষবাদী তাহাকেই বর্ণাক্যকশব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন]।

কিন্তু প্রতিঘাত সংযোগবিশেষ, সংযোগের ব্যঞ্জকত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হয় না, ইহা পূর্বেবাক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে প্রতিপন্ধ করিয়াছি। অতএব ব্যঞ্জকের অভাববশতঃ (শব্দের)—অনুপলব্ধি নহে, কিন্তু (শব্দের) অভাববশতঃই—অনুপলব্ধি। সেই এই শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইয়া শ্রুত হয় (স্কুতরাং) শ্রুমমাণ শব্দ (পূর্বের) বিগ্রমান না থাকিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমিত হয়, এবং উচ্চারণের পরে (শব্দ) শ্রুত হয় না, (স্কুতরাং) তাহা (শব্দ) উৎপন্ন হইয়া থাকে না, অর্থাৎ বিনস্ট হয়, অভাববশতঃ অর্থাৎ উচ্চারণের পরে শব্দের বিনাশবশতঃ (শব্দ) শ্রুত হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বের ও পরে শব্দের অভাববশতঃই যে, শব্দ শ্রুবণ হয় না, ইহা কিরুপে বুঝিব ? (উত্তর) যেহেতু আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক।

টিন্ননী। মংর্ষি শব্দের অনিত্যত্বসাধনে যে হেতু বলিয়াছেন—তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার নিরাস করিয়। এখন এই স্থ্রের দারা শব্দের নিতাত্বরূপ বিপক্ষের বাধক তর্ক স্থচনা করিতে বলিয়াছেন যে, যেহেতু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ যদি নিতা হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও উপলব্ধ হউক? শব্দ নিতা হইলে তাহা অবশ্য উচ্চারণের পূর্বেও বিদ্যানান থাকে। তাহা হইলে, তখন শব্দের শ্রবণ হয় না কেন ? পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বেও শব্দ বিদ্যান থাকে, ইহা সত্যা, কিন্তু তথন কোন পদার্থ কর্ত্বক শব্দ আবৃত্ত থাকে, ঐ আবরণরূপ প্রতিবন্ধক্যশতঃই তথন শব্দের শ্রবণ হয় না। শব্দ উচ্চারিত হইলে, তখন ঐ আবরণ না থাকায়, শব্দের শ্রবণ হয়। অথবা উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ থাকিলেও, তখন তাহার স্থিতে শ্রবণক্রিরের স্মিকর্ধ না থাকায়, অথবা তথন শব্দ্ববণের ঐক্স কোন কারণবিশেষের

অভাব থাকার শব্দশ্রবণ হয় না। এতহতুরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, আবরণাদির যথন উপলব্ধি হয় না, তথন উহাও নাই। শকের উচ্চারণের পূর্ব্বে যদি শব্দের অনুপলব্বির প্রযোজক পূর্ব্বেক্তি আবরণাদি থাকিত, তাহা হইলে প্রমাণের দারা অবগ্রুই তাহার উপলব্ধি হইত। ফলকথা, পুর্ব্বোক্তরূপ বিপক্ষবাধক তর্কের স্থচনা করিয়া তত্তারা মহর্ষি স্থপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহার স্বপক্ষসাধক হেতুতে ব্যভিচার শঙ্কা বা অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কার নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির ত্যৎপর্য্য বর্ণন করিতে প্রথমে "অথাপি" এই শব্দের দারা পক্ষাস্তর প্রকাশ করিয়া শব্দ-নিতাত্ববাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "এই বস্ত আছে" এবং "এই বস্ত নাই", ইহা কোন্ হেতুবশতঃ বুঝা যায় ? অর্থাৎ যাহারা শব্দের নিতাত্ব কলনা করেন, তাঁহারা বস্তর অভিত্ব ও নাস্তিত্ব কিদের দারা নির্ণন্ন করেন ? অবগু প্রমাণের দারা উপলব্ধি ও অমুপলবিবশতঃই বস্তুর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের নির্ণন্ন হয়, ইহাই ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিতে হইবে। তাই ভাষাকার ঐ উত্তরই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান, অর্থাৎ প্রমাণের দারা উপলব্ধি ना इटेलिटे यथन वस्तु नार्टे, टेटा वुका यात्र, ज्थन উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দও নাर्टे, टेटा वुका यात्र। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিতে মহর্ষির স্থত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অবিদ্যমানন্তর্হি শক্বঃ", এই বাক্যের সহিত স্থত্তের যোজনা করিয়া স্ত্তার্থ বৃঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণের ছারা উপলব্ধি না হইলেই সেই বস্তু অবিদামান, তাহা নাই, ইহা যথন পূর্ব্বপক্ষবাদীদিণেরও অবশ্রস্বীকার্য্য, তথন উচ্চারণের পুর্ব্বে শব্দ বিদ্যমান থাকে না, ইহা তাঁহাদিগেরও অবশ্রস্বীকার্য্য। কারণ উচ্চারণের পুর্বের শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্দের অমুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়া শেষে শব্দ নিত্যব্রবাদী মীমাংসক সম্প্রদায়ের স্বপক্ষ্
সমর্থক যুক্তির উল্লেখপূর্ব্ধক পূর্ব্ধক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্ধেও বিদ্যমান থাকে,
কিন্তু তথন উচ্চারণ না থাকায়, বর্ণাত্মক শব্দের অভিব্যক্তি হয় না। উচ্চারণই বর্ণাত্মক শব্দের
ব্যঞ্জক, স্থতরাং উচ্চারণের পূর্ব্ধে ঐ ব্যঞ্জক না থাকায়, বিদ্যমান শব্দেরও শ্রবণ হয় না। ভাষ্যকার
মীমাংসক-সম্প্রদায়ের এই সমাধানের খণ্ডন করিতে প্রথমে উচ্চারণ কাহাকে বলে ?—এইরপ
প্রশ্ন করিয়া, তহন্তরে বলিয়াছেন যে,—কোন শব্দ বলিতে ইচ্ছা হইলে, ঐ বিবক্ষা জন্ম যে প্রযন্ত্র উৎপর হয়, তাহা কোষ্ঠা, অর্থাৎ উদরমধ্যগত বায়ুকে প্রেরণ করে। তথন ঐ বায়ু কর্তৃক কণ্ঠ
তালু প্রভৃত্তি স্থানের যে প্রতিবাত হয়, তাহাই উচ্চারণপদার্থ। পূর্ব্ধপক্ষবাদী ঐ প্রতিবাতরূপ
উচ্চারণকেই বর্ণাত্মক শব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন। কিন্তু পূর্ব্ধোক্তরূপ বায়ুবিশেষের সহিত কণ্ঠ, তালু
প্রভৃতি স্থানের বিলক্ষণ সংযোগই ঐ প্রতিঘাত। ঐ প্রতিঘাতরূপ উচ্চারণকে বর্ণের
ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করায়—বস্ততঃ সংযোগবিশেষকেই বর্ণের ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করা
হইতেছে। কিন্তু সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ স্থ্রভাষে
বলা হইয়াছে। কার্গ ও কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই যেমন সেখানে ধ্বনিরপ শব্দের শ্রবণ

হয়, ঐ শব্দ শ্রবণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ কার্চ-কুঠার-সংযোগ বিদ্যমান না থাকায়, উহা ঐ শব্দের ব্যঞ্জক, অর্থাৎ প্রবণরূপ অভিব্যক্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি হানের সহিত পূর্ব্বোক্ত বায়্বিশেষের যে বিলক্ষণ সংযোগ, ( বাহা উচ্চারণপদার্থ ) তাহাও বর্ণাত্মক শব্দশ্রবণের অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকায়, তাহাও ঐ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না । ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ স্ত্তভাষো যে মুক্তির দারা ভাষ্যকায় কার্চ-কুঠার-সংযোগের ধ্বনি ব্যঞ্জক থণ্ডন করিয়াছেন, ঐরূপ যুক্তির দারা সংযোগ কোনরূপ শব্দেরই ব্যঞ্জক হইতে পারে না,—ইহা সেখানে ভাষ্যকায় প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দের শ্রবণকেই শব্দের অভিব্যক্তি ও উহায় কারণবিশেষকেই শব্দের ব্যঞ্জক বলিতে হইবে। শব্দশ্রবণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যথন পূর্ব্বোক্ত সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ থাকে না, তৎকালে পূর্ব্বোৎপন্ন সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইয়া য়ায়, তথন তাহা ঐ শব্দশ্রবণের কারণ হইতে না পায়ায়, ঐ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহাই এথানে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তি।

উদ্যোতকর স্থত্রার্গবর্ণন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, যে যুক্তির দ্বারা ঘটাদি-পদার্থ অনিত্য, ইহা উভয় পক্ষেত্রই সন্মত, শন্দেও সেই যুক্তি থাকায় শন্দও ঘটাদি-পদার্থের স্থায় অনিত্য, ইহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকারও পরে দেই যুক্তির উল্লেখ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে বণিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইলেই শ্রুত হয়, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্ব্বে শ্রুত হয় না, স্থতরাং শ্রমাণ শব্দ পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বে অবিদ্যমান শব্দই কারণবশতঃ পরে উৎপন্ন হয়, ইহা অমুমানের দারা বুঝা যায়, স্মতরাং শব্দ উৎপত্তিধর্মক। এবং উচ্চারণের পরেও যে সময়ে শব্দ প্রবণ হয় না, তথন ঐ শব্দ নাই, উহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাও অনুমানের দারা বুঝা যায়, স্থতরাং শব্দ বিনাশধর্মক। তাহা হইলে বুঝা যায়, শব্দ ঘটাদি-পদার্থের ভায় উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মক। কারণ ঘটাদি অনিত্যপদার্থগুলিও উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না, উহা "অভূষা ভবতি" অর্থাৎ পূর্বের বিদ্যমান না থাকিয়া উৎপন্ন হয়, এবং উহা "ভূষা ন ভবতি" অর্থাৎ উৎপন্ন হইন্না থাকে না, বিন্তু হয়। মহর্ষি উপদংহারে এই স্থত্তের দ্বারা, এই শেষোক্ত যুক্তিরও ফুচনা করিয়া, শব্দ উৎপত্তিবিনাশ-ধর্মক, অর্থাৎ অনিত্য এই দিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তাই ভাষ্যকারও শেষে এখানে ঐ যুক্তির উল্লেখ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্তের উপসংহার করিরাছেন। শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইরাই শ্রুত হয়, এই কথার ঘারা উচ্চারণের পূর্ব্বে শ্রুত হয় না, ইহাই ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহার দারা শব্দ যে উচ্চারণের পূর্ব্বে থাকে না, উচ্চারণের পূর্ব্বে অবিদামান শব্দই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমানদিদ্ধ, এই কথা বলিয়া, ভাষ্যকার শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন; এবং উচ্চারণের পরে শব্দ শ্রবণ হয় না, এই কথা বলিয়া, তদ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিন্ত হয়, ইহাও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া শব্দের বিনাশধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দারা ঘথাক্রমে শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব ও বিনাশধর্মকত্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, অতএব শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মক। উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মকত্বই অনিতান্ত, স্নতরাং ঐ কথার দারা মহর্ষির দমর্ফিত দিদ্ধাস্তেরই উপদংহার করা হইরাছে। ভাষ্যে "শ্রম্থমাণশ্চাভূত্বা ভবতীতান্ত্রমীয়তে। উদ্ধিঞ্চোরণান্ন শ্রমতে দ ভূত্বা ন ভবতি"—এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোন পুস্তকে ঐরপ পাঠই পাওয়া যায়। যদিও ভাষ্যকার সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ নির্ভ হইলেই শব্দশ্রবণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চারণের নির্ভি হইলে, তথন হইতে সর্বাদা শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা স্বীকার্যা। উচ্চারণ নির্ভ হইলে যে সময় হইতে আর শব্দশ্রবণ হয় না, দেই সময়কেই ভাষ্যকার এখানে উচ্চারণের উদ্ধিকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্যা। কেন হয় না ? এতছ্ভরে—তথন শব্দ থাকে না, শব্দ বিনষ্ট হওয়ায়, তথন শব্দের অভাববশতইে শব্দ শ্রবণ হয় না—ইহাই বলিতে হইবে। কারণ তথন শব্দশ্রবণ না হওয়ার অল্পকোন প্রয়োজক নাই। শব্দের কোন আবরক অথবা শব্দশ্রবণের কোন কারণবিশেষের অভাব তথন প্রমাণের দারা প্রতিপন্ন না হওয়ায়, উহা নাই॥১৮॥

ভাষ্য। এবঞ্চ সতি তত্ত্বং পাংশুভিরিবাকিরন্নিদমাহ—

অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সিদ্ধাস্ত সংস্থাপিত হইলে, তত্তকে যেন ধূলির দ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ ( জাত্যুত্তরবাদী মহর্ষি ) এই সূত্রদয় বলিতেছেন—

## সূত্র। তদর্পলব্ধেরর্পলস্তাদাবরণোপপতিঃ॥ ॥ ১৯॥ ১৪৮॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) সেই অনুপলব্ধির, অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত আবরণের অনুপলব্ধির উপলব্ধি না হওয়ায়, আবরণের উপপত্তি, অর্থাৎ আবরণ আছে।

ভাষ্য। যদ্যসুপলম্ভাদাবরণং নাস্তি, আবরণাসুপলব্ধিরপি তর্হ্যসুপ-লম্ভান্নাস্তীতি, তম্মা অভাবাদপ্রতিষিদ্ধমাবরণমিতি।

কথং পুনর্জ্জানীতে ভবাশ্বাবরণান্ত্রপলন্ধিরুপলভ্যত ইতি। কিমত্র জ্ঞোং ? প্রত্যাত্মবেদনীয়ত্বাৎ সমানং। অয়ং খল্লাবরণমন্ত্রপলভ্যানঃ প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে নাবরণমুপলভ ইতি, যথা কুড্যেনার্তস্থাবরণ-মুপলভ্যানঃ প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে। সেয়মাবরণোপলন্ধিবদাবরণা-মুপলব্ধিরপি সংবেদ্যেতে। এবঞ্চ সত্যপশ্ততিবিষয়মুত্তরবাক্যমন্ত্রীতি।

অমুবাদ। যদি অমুপলব্ধিবশতঃ আবরণ নাই, তাহা হইলে, অমুপলব্ধিবশতঃ আবরণের অমুপলব্ধিও নাই। তাহার, অর্থাৎ আবরণের অমুপলব্ধির অভাববশতঃ আবরণ অপ্রতিষিদ্ধ, [ অর্থাৎ আবরণের অমুপলব্ধিকেও যখন উপলব্ধি করা যায় না, তখন অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত আবরণের অনুপলব্ধি নাই, ইহা স্বীকার্য্য, তাহা হইলে আবরণের উপলব্ধি স্বীকৃত হওয়ায় আবরণ আছে, ইহা স্বীকার্য্য।

প্রের) আবরণের অমুপলির উপলব্ধ হয় না, ইহা আপনি কিরূপে জানেন ? (উত্তর) এ বিষয়ে জানিব কি ? প্রত্যাক্সবেদনীয়ন্থবশতঃ, অর্থাৎ মনের দ্বারাই বুঝা যায় বলিয়া, উপলব্ধি ও অমুপলব্ধির জ্ঞান সমান। বিশদার্থ এই যে, এই ব্যক্তি, অর্থাৎ জ্ঞাতা জীব আবরণকে উপলব্ধি না করিয়া, "আমি আবরণ উপলব্ধি করিতেছি না"—এইরূপে মনের দ্বারাই (ঐ অমুপলব্ধিকে) বুঝে, যেমন কুড্যের দ্বারা আবৃত বস্তুর আবরণকে উপলব্ধি করতঃ মনের দ্বারাই (ঐ উপলব্ধিকে) বুঝে। (অতএব) সেই এই আবরণের অমুপলব্ধিও আবরণের উপলব্ধির ন্যায় জ্ঞেয়ই, অর্থাৎ ঐ আবরণের অমুপলব্ধিও মনের দ্বারা বুঝাই যায়। (সিদ্ধান্তবাদী ভাষ্যকারের উত্তর) এইরূপ হইলে, অর্থাৎ আবরণের অমুপলব্ধিও উপলব্ধি স্বীকার করিলে উত্তরবাক্য (জাত্যুত্রর বাক্য) অপহত বিষয়, ইহা স্বীকার্য্য। [অর্থাৎ তাহা হইলে যে হুই স্ত্রের দ্বারা জাতিবাদী পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার উত্থান হয় না, জাতিবাদীর উত্তর বাক্যের বিষয় অপহত হয়। কারণ তিনি এখন আবরণের অমুপলব্ধিরও উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন।]

টিপ্ননী। অসহত্ব বিশেষের নাম "জাতি"। জন্ন ও বিতপ্তায় ইহার প্রয়োগ হয়। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে এই জাতির দামান্ত লক্ষণ বলিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আছিকে ইহার বিশদ বিবরণ করিয়াছেন। জন্ন ও বিতপ্তায় জাতিবাদী প্রকৃততত্ত্বকে ধ্লিসদৃশ জাতির দারা আচ্ছাদিত করিয়া, প্রতিবাদীকে নিরস্ত করেন। ঐ জাতির উদ্ধার করিলে, তথন প্রকৃত তত্ত্ব পরিবাক্ত হয়, জাতিবাদী নিগৃহীত হন। শব্দনিতাজ্বাদী পূর্ব্বপক্ষী জন্ন বা বিতপ্তা করিলে, এখানে কিরপ "জাতির" দারা মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বকে আছ্ছাদিত করিতে পারেন, কিরপ জাতির দারা মহর্ষির পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে পারেন, মহর্ষি এখানে ছই স্থত্রের দারা তাহারও উল্লেখ-পূর্ব্বক তৃতীয় স্থত্রের দারা তাহার থণ্ডন করিয়াছেন। জল্ল বা বিতপ্তা করিয়া যাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীয়া জাতির দারা প্রকৃত তত্ব আছ্লাদিত করিতে না পারেন, প্রকৃততত্ত্ববাদীদিগকে নিগৃহীত করিয়া অসত্যের প্রচার করিতে না পারেন, মহর্ষি এখানে তাহাও করিয়া, নিজ সিদ্ধান্তকে স্থাকৃত করিয়া অসত্যের প্রচার করিতে না পারেন, মহর্ষি এখানে তাহাও করিয়া, নিজ সিদ্ধান্তকে স্থাকৃত প্রবাক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থত্রের দারা জাতিবাদীয় প্রথম কথা বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের উপলব্ধি হয় না বলিয়া, আবরণ নাই—ইহা বলা যায় (পূর্বস্ত্তে তাহাই বলা হইয়াছে), তাহা হইলে আবরণের অন্থলনিকিও নাই, ইহা সীকার করিতে হইবে। কারণ আবরণের অন্থলনিক জন্মপলব্ধিকেও উপলব্ধি করা যায় না। তাহার অন্থলনিরশতঃ তাহার অভাব স্বীকার করিতে হইলে, আবরণের উপলব্ধি আছে, ইহাই সীক্রত হয়। কারণ আবরণের অন্থলনির অভাব,

আর্বনের উপলব্ধির অভাবের অভাব, স্থতরাং তাহা বস্ততঃ আবরণের উপলব্ধি। আবরণের উপলব্ধি । আবরণের উপলব্ধি স্থীকার করিলে, আবরণ আছে —ইহা স্বাকার্য্য। তাহা হইলে, আবরণ প্রতিষিদ্ধ হয় না, পূর্ব্বস্থুত্তে যে আবরণের অনুপলব্ধিবশতঃ আবরণ নাই —বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে স্থত্রার্থ বর্ণনপূর্ব্বক ছাতিবাদীর কথা ব্যক্ত করিয়া, শেষে নিজে স্বতন্ত্রভাবে জাতিবাদীর উত্তরের দারাই তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্ম জাতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন মে, আবরণের অনুপলম্বির যে উপলব্ধি হয় না, ইহা আপনি কিরুপে বুঝেন ? এতছ ভরে জাতিবাদীর কথা ভাষাকার বলিয়াছেন যে, এবিষয়ে বুঝিব কি ? অর্থাৎ উহা বুঝিবার জন্ম বিশেষ চিন্তা অনাবশুক, কারণ উহা মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই উহা বুঝা যায়। যেমন কুড্যের ঘারা আবুত বস্তুর ঐ কুডারূপ আবরণকে উপলব্ধি করিলে, "আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি", এইরূপে মনের দ্বারাই ঐ উপলব্ধির উপলব্ধি হয়, তদ্রুপ আবর্গকে উপগ্রি না করিলে, "আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি না" এইরূপে মনের দ্বারাই ঐ অনুপল্কির উপলব্ধি হয়। পুর্বোক্ত উপদ্ধির উপল্ধি ও অনুপূল্ধির উপল্ধি এই উভয়ই মানস-প্রত্যক্ষ-দিন্ধ, মনের দারা ঐ উভয়কেই সমানভাবে বুঝা বায়, এজন্ত ঐ উপলব্ধিদ্বয় সমান। স্থতরাং আবরণের উপলব্ধির ন্তায় আব পের অনুপল্জিও ভেন্ন পদার্থ। ভাষাকার জাতিবাদীব এই উত্তরের দারাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে আর এখন জাত্যভরবাকোর বিষয় থাকিল না। অর্থাৎ আবরণের অমুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই জ্বাতিবাদী জ্বাত্যন্তর বলিয়াছেন। এখন আবরণের অনুপলিক্কিরও উপলক্ষি হয়, উহাও জেয়, মনের দারাই উহা বঝা যায়, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অপহরণ বা অপলাপ করায় আর তিনি জাত্যুত্তর বলিতে পারেন না ৷ "অপহতবিষয়ং" এই কথার ব্যাখ্যায় উদ্যোতকর বলিয়াছেন, "নাস্থোখান-মস্তীতি"—অর্থাৎ তাহা হইলে, ( জাতিবাদীর ) এই স্থত্রদ্বেরও উত্থান হর না । কারণ মাবরণের অনুপ্রলব্বির উপলব্ধি স্বীকার করিলে ঐ স্তব্বর বলা বায় না। ভাষে। "উত্তরং।ক্যমন্তি"—এথানে "অন্তি" এই শব্দ স্বীকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনগণ স্বীকার অর্থ স্থচনা করিতে "অন্তি" এইরূপ অব্যয় শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন, ইহা কয়েক স্থানে বাৎস্ঠায়নের প্রয়োগের দারাও বুঝা যায়। যাহা মনের দারাই বুঝা যায়, তাহা প্রত্যেক আত্মাই বুঝিতে পারে। এজন্ত তাহাকে প্রত্যাত্মবেদনীয় বলা যাইতে পাবে। কিন্তু ভাষ্যকার পরে "প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে"—এইরপ প্রয়োগ করায় "প্রত্যাত্ম" এই বাকাটি এখানে করণবিভক্তার্থে অবায়ীভাব সমাস, ইহা মনে হয়। "আত্মন্" শব্দের অন্তঃকরণ অর্থও কথিত আছে। এরপ সমাস স্বীকার করিলে "প্রত্যাত্মং" এই বাক্যের দ্বারা "মনসা" অর্থাৎ মনের দ্বারা, এইরূপ অর্থও বুঝা যাইতে পারে। "সংবেদয়তে" এই স্থলে ভাষ্যকার চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার অন্তত্ত্রও "বেদয়তে" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন 🗈 🕻

ভাষ্য। অভ্যন্মজাবাদেন ভূচ্যতে জাতিবাদিনা।

অনুবাদ। স্বীকারবাদের দারাই, অর্থাৎ আবরণের অনুপলন্ধির সত্তা স্বীকার পক্ষেই জ্বাতিবাদা ( এই সূত্র ) বলিতেছেন।

## সূত্র। অনুপলম্ভাদপ্যনুপলব্ধি-সন্ভাবান্ধাবরণানুপ-পত্তিরনুপলম্ভাৎ॥ ২০॥ ১৪৯॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত আবরণের অনুপপত্তি (অসতা)
নাই, যেহেতু অনুপলব্ধি থাকিলেও অনুপলব্ধির (আবরণের অনুপলব্ধির) সন্তা
আছে।

ভাষ্য। যথাহতুপলভ্যমানাপ্যাবরণাত্মপলব্ধিরস্তি, এবমত্মপলভ্য-মানমপ্যাবরণমস্তীতি। যদ্যপ্যনুজানাতি ভবাননুপলভ্যমানাপ্যাবরণাত্মপ-লব্ধিরস্তীতি, অভ্যনুজ্ঞায় চ বদতি, নাস্ত্যাবরণমনুপলস্তাদিত্যেতস্মিমপ্য-ভ্যনুজ্ঞাবাদে প্রতিপত্তিনিয়মো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যেমন অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলব্ধি আছে, এইরূপ অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণ আছে। যদিও আপনি অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলব্ধি আছে, ইহা স্বীকার করেন, এবং স্বীকার করিয়া অনুপলব্ধি-প্রযুক্ত আবরণ নাই, ইহা বলেন, এই স্বীকারবাদেও প্রতিপত্তির নিয়ম অর্থাৎ অনুপলব্ধি থাকিলেই অভাব থাকে, এইরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। জাতিবাদী পূর্বস্থেরের হারাই আবরণের সত্তা সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিন্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, আবার এই স্থ্র বলা কেন ? এই স্থ্র নির্থক, এতহত্তরে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, অভ্যমুক্তাবাদ অর্থাৎ স্থীকারবাদ অবলম্বন করিয়াই জাতিবাদী এই স্থ্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বস্থেরে আবরণের অমুপলিন্ধি অস্বীকার করিয়া, ঐ হেতুর অসিন্ধি দেখাইয়াছেন। আবরণের অমুপলনির অমুপলনির অমুপলনির অমুপলনির সামর্থন করিয়া তল্বারা আবরণের সামা সমর্থন করিয়াছেন। এই স্থ্রে বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের অমুপলনির অমুপলনি সত্তেও তাহার অন্তিত্ব স্থীকার কর, তাহা হইলে, আবরণের অমুপলনিবশতঃ আবরণ নাই, ইহা বলিতে পার না। কারণ অমুপলভামান বস্তরও অন্তিত্ব স্থীকার করিলে, অমুপলভামান আবরণের অন্তিত্ব করিয়া, আবার যদি বল, উপলভামান না হওয়ায় আবরণ নাই, তাহা হইলে জ্ঞানের নিয়ম উপপল্ল হয় না। অর্থাৎ যাহা উপলন্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা, উপলন্ধ হয় না, তাহা নাই—এইরপে জ্ঞানের যে নিয়ম, তাহা থাকে না। অমুপলভামান বস্তর অন্তিত্ব স্থীকার করিলে

অনুপলন্ধির দারা বস্তুর অভাব দিদ্ধ হয় না; কারণ, ঐ অনুপলন্ধি অভাবের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা অভাবের সাধক হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপে এই স্ত্রের দারা জাতিবাদী অমুপলন্ধির ব্যভিচারিত্ব প্রদর্শন করিয়া উহার দারা আবরণের অভাব দিদ্ধ হয় না, ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। ছই স্ব্রের দারা চরমে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যভিচার প্রদর্শনই জাতিবাদীর এখানে উদ্দেশ্য। জাতিবাদী নিজে আবরণের অনুপলন্ধির উপলন্ধি স্থীকার না করিলেও তাহার অন্তিত্ব স্থীকার করিয়া চরমে অমুপলন্ধির অনুশলন্ধির উপলন্ধি স্থীকার না করিলেও তাহার অন্তিত্ব স্থীকার করিয়া চরমে অমুপলন্ধির অনৈকান্তিকত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। ছায়বার্ত্তিক প্রভৃতি অনেক প্রস্থেই স্ব্রেশ্বরূপলন্ধিনদ্ধাববৎ", এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দারা ঐরূপ পাঠ তাহারও সম্মত, ইহা মনে আসে। কিন্তু ছায়স্টীনিবন্ধ ও তাৎপর্যাটীকায় "অনুপলন্ধান্ধান" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত হওয়ায় তাহাই গৃহীত হইয়াছে। স্ত্রে "অনুপলস্ভাদিপি" এখানে "অপি" শন্দটি স্বীকারদ্যোতক। "অমুপলস্ভাদপি" ইহার ব্যাখ্যা অনুপলস্ভেহপি। স্ব্রে ঐরূপ বিভক্তি-ব্যভায় অনেক স্থলে দেখা যায়। প্রথম অধ্যায়ের ৪০ স্ত্র ও টিয়নী দ্রষ্টব্য॥২০॥

## সূত্র। অরুপলম্ভাত্মকত্বাদরূপলব্ধেরহেতুঃ॥২১॥১৫০॥

অনুবাদ। (উত্তর) অনুপলিজির (আবরণের অনুপলিজির) অনুপলস্তাত্মকত্ব-বশতঃ, অর্থাৎ উহা আবরণের উপলব্জির অভাব রূপ বলিয়া ("তদনুপলব্জেরনুপলস্তাৎ" ইত্যাদি সূত্রে আবরণের উপপত্তিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা) অহেতু।

ভাষ্য। যতুপলভ্যতে তদন্তি, যমোপলভ্যতে তমাস্তীতি। অনুপ-লম্ভাত্মকমদদিতি ব্যবস্থিতং। উপলব্ধ্যভাব\*চানুপলব্ধিরিতি, সেয়মভাবত্বা-মোপলভ্যতে। সচ্চ থল্লাবরণং, তস্যোপলব্ধ্যা ভবিতব্যং, ন চোপলভ্যতে, তস্মাম্মাস্তীতি। তত্র যতুক্তং "নাবরণানুপপত্রিরনুপলম্ভা"দিত্যযুক্তমিতি।

অনুবাদ। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই। অনুপলস্তাত্মক, অর্থাৎ উপলব্ধির অভাব অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত (স্বীকৃত)। উপলব্ধির অভাবই অনুপলব্ধি। সেই এই অনুপলব্ধি অভাবত্বশতঃ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু আবরণ সৎপদার্থ ই, (কারণ থাকিলে) তাহার উপলব্ধি হইবে, কিন্তু (তাহা) উপলব্ধ হয় না, অতএব নাই। তাহা হইলে, যে বলা হইয়াছে—"অনুপলব্ধিবশতঃ আবরণের অনুপণত্তি নাই"—ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত জ্বাতিবাদীর পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। জাতিবাদীর প্রথম কথা এই যে, আবরণের অনুপলব্বির যথন উপলব্বি হয় না, তখন আবরণের অনুপলব্বির অভাব, অর্থাৎ আবরণের উপলব্বি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবরণের সহাই স্বীকৃত হয়। কারণ আবরণ না থাকিলে, তাহার উপলব্ধি থাকিতে পারে না,—নির্বিষয়ক উপলব্ধি হয় না। মহর্ষি এই স্থত্তের ছারা বলিয়াছেন যে, আবরণের সভা সমর্থনে জাতিবাদী বে ্ষেতৃ বলিয়াছেন, তাহা হেতু হয় না, উহা অহেতু। কারণ অমুপলব্ধি উপলব্ধির অভাব-স্বরূপ। মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অনুপলন্ধি উপলব্ধির অভাব, স্থতরাং তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, যাহা অনুপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি হইলে, তাহার অনুপলব্বিত্ব স্থীকার করা যায় না, ইহাই জাতিবাদী মনে করেন। জাতিবাদী তাহার ঐ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আবরণের অনুপল্রির উপল্রির হয় না, —ইহা বলিয়াছেন। কিন্ত অনুপল্কি ভাবপদার্থ-বিষয়ক প্রথাণের বিষয় না হইলেও, অভাব-বিষয়ক প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। অনুপল্জির উপল্জিই হইতে পারে না, ইহা নিযুক্তিক। উপল্কির অভাবরূপ অনুপল্কি মনের দারাই বুঝা যায়, উহা মানসপ্রত্যক্ষদিদ্ধ। ফলক্থা, অভাববোধক প্রমাণের দ্বারা অনুপ্রনিরূপ অভাবপদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তাহাতে অনুপ্রনির স্থরূপহানির কোনই যুক্তি নাই। স্থতরাং আবরণের অনুপল্কির উপল্কি হয় না, এই হেতু অদিদ্ধ হওয়ায় উহা অহেতু। আবরণের অনুপলব্বির যথন মনের দারাই উপলব্বি হয়, তথন আবরণের অনুপশ্রির অনুপশ্রি নাই, স্থতরাং জাতিবাদীর ঐ হেতু অসিদ্ধ। তাৎপর্যাটীকাকার এইভাবে ভাষোরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া, ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু অভাব-বিষদক প্রমাণের দারা অবগ্রন্থ উপলব্ধ হয়, অনুপল্ঞাত্মক বস্তু, অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবরূপ বস্তু অভাব-বিষয়ক প্রমাণগম্য বলিয়া, তাহাকে "অসৎ", অর্থাৎ অভাব বলে। অভাবত্ববশত: উহা উপলব্ধ হয় না, অর্থাৎ ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দারা উপলব্ধ হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার অধ্যাহারাদি স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপে ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্য-সন্দর্ভের দারা সংলভাবে ভাষ্যকারের কথা বুঝা যায় যে, অনুপল্কি অভাবপদার্থ বলিয়া, তাহার উপলব্ধি হয় না। যাহা উপলব্ধির অভাবস্থরূপ, তাহা "অসৎ" বলিয়া স্থীকৃত, স্তত্যাং তাহা উপলব্ধির বিষয়ই হয় না। কিন্ত আবরণ অভাবপদার্থ নহে। যাহা অসৎ অর্থাৎ অভাব, তাহা আবরণ হইতে পারে ন', তাহা শব্দকে আবৃত করিতে পারে না। স্থতরাং আবরণ থাকিলে ভাবপদার্থ বলিয়া উহা উপলব্ধির বিষয় হইবেই। কিন্তু শব্দের উচ্চারণের পূর্বের্ শব্দের কোন আবরণ উপদ্ধ হয় না, তথন কোন আবরণ থাকিলে অবগ্রন্থ কোন প্রমাণের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হই ল, যখন উপলব্ধি হয় না, তথন উহা নাই—ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অনুণদ্ধি বশতঃ আবরণের অনুপপ্তি নাই --এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত ৷ কারণ যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, বাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই--এই নিয়ম অব্যাহত আছে। অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ উপলব্ধ না হইলে সেধানে তাহার অভাব থাকিবে, এই নিয়মের ব্যক্তিচার নাই ৷ অন্ধপলব্ধিকে উপলব্ধির যোগানাবলিলে আবরণের অন্ধপলব্ধির অনুপল্রিবশতঃ আবরণের অনুপল্রির অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং জাতিবাদী সিদ্ধান্তীর অনুপল্রি হেতুতে যে বাভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন ভাহাও নাই। উপল্রন্ধির যোগ্য পদার্থের

অনুপলির হইলেই সেধানে তাহার অভাব থাকে, এইরূপ নিয়নে জাতিবাদী পুর্বোক্তরূপ ব্যভিচার বলিতে পারেন না। কারণ তাঁহার মতে আবরণের অনুপল্জি উপল্জির যোগ্যই নহে। অবশ্র ভাষ্যকার প্রভৃতি ভাষাচার্য্যগণের মতে মনুপণিন্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া উপলব্ধ হয় না, উহ। উপলব্ধির অযোগ্য, ইহা সিদ্ধান্ত নহে। ভাষাকার এরপ কথা বলিলে অসিদ্ধান্ত বলা হয়। এই জ্বভাই মনে হয়, তাৎপর্যাটীকাকার পূর্ব্বোক্তরূপে ভাষাব্যাখ্যা ও স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্ত ভাষ্যকারের দন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায়, তিনি জাতিবাদীর মত স্বীকার করিগ্রাই তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন, এবং স্তুকারেরও এরপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ অনুপল্কি অভাব-পদার্থ বা অসৎ বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহ। উপলব্ধির অযোগ্য, ইহ। স্বাকার করিলেও আবরণ যথন ভাবপদার্থ, তথন তাহাকে উপলব্ধির অযোগ্য বলা যাইবে না, জাতিবাদীও তাহ। বলিতে পারিবেন না। স্থতরাং আবরণের অনুপলব্ধিবশতঃ তাহার অভাব অবশু স্বীকার করিতে হইবে। উপলব্ধির যোগ্য পদার্থের অনুপলব্ধি থাকিলে সেধানে তাহার অভাবে থাকে. এইরপ নিয়মে জাতিবাদী ব্যভিচার প্রদর্শন করি:ত পারিবেন না। ফলকথা, জাতিবাদীর মত স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকা। উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তথন শব্দ থাকে না, শব্দের অভাববশতঃই তথন শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্দ নিত্য হইলে তথনও শব্দের উপলব্ধি হইত, যথন উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, তথন দেই সময়ে শব্দ জন্মে নাই, শব্দ উৎপত্তিধর্মক, অত্তর শব্দ অনিত্য-এই মূল দিশ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। স্থাগণ এখানে ভাষাকারের সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া তাঁহাব ভাংপর্যা চিন্তা করিবেন ॥ ২১ ॥

ভাষ্য। অথ শব্দশ্য নিত্যত্বং প্রতিজানানঃ কন্মাদ্ধেতোঃ প্রতিজানীতে ? অনুবাদ। (প্রশ্ন) শব্দের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞাকারী কোন্ হেতুপ্রযুক্ত (শব্দের নিত্যত্ব) প্রতিজ্ঞা করেন ?

## সূত্র। অস্পর্শবৃৎ ॥২২॥১৫১॥

অন্মুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অম্পর্শস্থ আছে (অতএব শব্দ নিত্য)।

ভাষ্য। অস্পর্শনাকাশং নিত্যং দৃষ্টমিতি, তথা চ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। স্পাশশূল আকাশ নিত্য দেখা যায়, শব্দও তদ্ৰপ, [ অর্থাৎ যাহা যাহা স্পাশশূল, সে সমস্তই নিত্য, যেমন আকাশ, শব্দও আকাশের লায় স্পাশশূল, অতএব শব্দ নিত্য ]।

টিপ্রনী। শব্দের নিত'ত্ব ও অনিতাত্ববোধক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশন্ন হওয়ার, শব্দের অনিতাত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে। কিন্ত যাহারা "শব্দ নিতা" এইরাপ প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহাদিগের হৈতু কি ? তাঁহারা হেতুর দারা শব্দের নিতাত্ব সাধন না করিলে, বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না, স্কতরাং বিপ্রতিপত্তির মূল পরপক্ষের অর্গাৎ শব্দের নিতাত্ব পক্ষের গ্রে অবশ্য জিজ্ঞান্ত, এবং

শব্দের অনিভাষণকের সমর্থন করিতে হইলে, পরপক্ষের হেতুরও দোষ প্রদর্শন করা আবশুক।
একন্ত মহর্ষি স্বপক্ষের সাধন বিশ্বরা এখন পরপক্ষের হেতুর উল্লেখপূর্বক তাহার নিরাকরণ
করিতেছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থ্রের দ্বারা ঐ প্রশ্নের
উত্তর জ্ঞাপন করিয়াছেন। "অনিতাঃ শব্দঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শব্দনিতাম্বাদী
"অস্পর্শার্থাং" এইরূপ হেতুবাক্য প্রশ্নোগ করেন। ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা বুঝা বায়, অস্পর্শম্বজ্ঞাপক অর্থাং শব্দে স্পর্শ নাই; এজন্ত বুঝা বায় শব্দ নিতা। আকাশে স্পর্শ নাই, আকাশ
নিতা।—এই দৃষ্টাস্তে স্পর্শন্ত্বতা নিতাম্বের ব্যাপা, অর্থাৎ স্পর্শন্ত্ত হইলেই সে পদার্থ
নিতা, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চর হওয়ায়—অম্পর্শন্ত হেতুর দ্বারা শব্দে নিতাম্ব হয়, ইহাই
পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা॥২২॥

ভাষ্য। সোহয়মূভয়তঃ সব্যভিচারঃ, স্পর্শবাংশ্চাণুর্নিত্যঃ, অস্পর্শঞ্চ কর্মানিত্যং দৃষ্টং। অস্পর্শগাদিত্যেতক্স সাধ্যসাধর্ম্যেণোদাহরণং—

## সূত্র। ন কর্মানিত্যত্বাৎ ॥২৩॥১৫২॥

অনুবাদ। সেই ইহা, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অস্পর্শন্ব হেতু উভয়তঃ (দ্বিবিধ উদাহরণেই) সব্যভিচার। (কারণ) স্পর্শবান্ হইয়াও পরমাণু নিত্য, স্পর্শপৃত্য হইয়াও কর্ম অনিত্য দেখা যায়। "অস্পর্শবাৎ" এই হেতুবাক্যের সাধ্যসাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু কর্ম অনিত্য।

ভাষ্য ৷ সাধ্যবৈধর্ম্মেণোদাহরণং—

## সূত্র। নাণুনিত্যত্বাৎ ॥২৪॥১৫৩॥

অমুবাদ। সাধ্যবৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উদাহরণ নাই, ষেহেতু পরমাণু নিত্য।

ভাষ্য। উভয়শ্মিকুদাহরণে ব্যভিচারাম হেতুঃ।

অনুবাদ। উভয় উদাহরণে, অর্থাৎ দ্বিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যভিচারবশতঃ (পূর্বেবাক্ত অস্পার্শন্ত ) হেতু নহে।

টিপ্রনী। মহর্ষি পুর্ব্বোক্ত ছই স্থত্তের দারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের নিতাছানুমানে পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর পরিগৃহীত অস্পর্শবহেতু দিবিধ দৃষ্টাস্তেই ব্যভিচারী, স্কতরাং উহা স্ব্যভিচার নামক হেছাভাস, উহা হেতুই নহে। যাহা যাহা স্পর্শনৃষ্ঠ, সে সমস্তই নিত্য, ইহা বলা যায় না ; কারণ, কর্ম্ম স্পর্শনৃষ্ঠ হইয়াও নিত্য নহে। অস্পর্শত্ব কর্মে আছে, তাহাতে নিত্যত্ব সাধ্য না থাকায় অস্পর্শত্ব নিতাত্বের ব্যভিচারী। এবং যেখানে যেখানে অস্পর্শত্ব নাই, অর্থাৎ হাহা যাহা স্পর্শবান, সে সমস্তই নিতা নহে, ইহাও বলা যায় না, কারণ পরমাণু স্পর্শবান্ হইয়াও নিতা। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়াই স্থ্রের অবতারণা করিয়াছেন, এবং শেষে দিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যক্তিচারবশতঃ শব্দের নিতান্তান্থমানে অস্পর্শন্ত হেতু হয় না, এই কথা বলিয়া মহর্ষির ছই স্থ্রের মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন। "অস্পর্শন্তাৎ" এই হেতুবাক্য বলিলে উদাহরণবাক্য বলিতে হইবে। উদাহরণবাক্য দিবিধ, সাধর্ম্যোদাহরণ ও বৈধর্ম্যোদাহরণ। কিন্তু ঐ হেতুবাক্যের সম্বন্ধে দিবিধ উদাহরণবাক্যই নাই। কারণ, বাদীর গৃহীত অস্পর্শন্তহেতু ঐ স্থলে দিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারী মহর্ষি ছই স্থ্রে "নঞ্" শব্দের হারা যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দিবিধ উদাহরণবাক্যের অভাবই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার স্থ্রের পূর্ব্বে যথাক্রমে "সাধ্যসাধর্ম্যোশোদাহরণং" এবং "সাধ্যবৈধর্ম্যোণাদাহরণং" এই ছইটি বাক্যের পূর্বণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্থ্রম্থ "নঞ্য" শব্দের যোগ করিয়া স্থ্রার্থ বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত অনুমানে নিতাত্ব সাধ্য, অস্পর্শত্ব হেতু। যেখানে ষেখানে নিতাত্ব সাধ্য নাই, দে সমস্ত স্থানেই অম্পৰ্শন্ত হেতু নাই, অৰ্থাৎ অনিত্য পদাৰ্থ মাত্ৰই ম্পৰ্শবান, যেমন ষট, এইরূপে বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য বলিলে, মহর্ষির পূর্ব্বস্থ্রোক্ত কর্ম্মেই ব্যক্তিচার প্রদর্শিত হইতে পারে। তথাপি মহর্ষির স্থৃতাস্তরের দারা প্রমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করা বুঝা যায়, ষেধানে ষেধানে অম্পর্শত্ব হেতু নাই, সে সমস্ত স্থানে নিত্যত্বসাধ্য নাই, অর্গৎ স্পর্শবান পদার্থমাত্রই অনিতা, ষেমন ঘট, এইরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্যই এখানে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তদন্মসারেই মহর্ষি স্থ্রাপ্তরের দারা প্রমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। যেন্থলে হেতু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত, অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট সমস্ত স্থানেই যেমন সাধ্য আছে, তক্ষ্রপ সাধ্যযুক্ত সমস্ত স্থানেও হেতু আছে, এইরূপ স্থলে যাহা থাহা হেতুশূন্ত, দে সমস্তই সাধ্যশূন্ত, এইরূপেও বৈধর্ম্মোদাছরণবাক্য বলা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে শব্দের অনিত্যত্বানুমানে ঐক্রপে বৈধর্ম্যোদাহরপবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ্যকারের কথা গ্রহণ না করিলেও মহর্ষির উদাহরণবাক্যের লক্ষণ স্থত্তের দ্বারা বিশেষতঃ এখানে "নাণুনিত্যম্বাৎ" এই স্থত্যের দারা ভাষ্যকারের প্রদর্শিত বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য যে মহর্ষির সম্মত. ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পরস্ত তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে মহর্ষি পরমাণুতে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়াছেন কেন ? এক কর্মেই দিবিধ উদাহরণে ব্যভিচার বুঝা যাইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, কার্যান্ত অনিত্যান্তের স্থায় পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত নিত্যন্ত ও অম্পর্শন্ত, সমব্যাপ্ত নহে, ইহা বুঝাইতেই মহর্ষি পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন'। স্তরাং ব্ঝা যায়. ষেখানে হেডু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত ( বেমন অনিত্যন্ত্রসাধ্য কার্য্যন্ত্রহেডু ) দেখানে যাহা বাহা হেডুশৃক্ত সে সমস্ত সাধ্যশূত্য এইরূপেও বৈধর্ম্যোদাহরূণবাক্য হুইতে পারে এবং তাহা মহর্ষির সম্বত, ইছা এখানে তাৎপর্যাটী কাকারও স্বীকার করিগাছেন। তাহা হইলে ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে মহর্ষির মতামুগারেই বৈধর্শ্যোদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, স্থতরাং উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র

<sup>&</sup>gt;। অস্পর্শেন কর্মণৈবোভয়তো ব্যক্তিচারে লকে নিত্যেনাণুনা বাভিচারোদ্ভাবনং কুতকত্বানিতাত্ত্বৎ সমব্যাপ্তির্কত্ত্ব-মিরাক্রণার্থং দুষ্টবাং।—ভাৎপ্যাচীকা।

ভাষ্যকারের ঐ বাক্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, ইহাও আমরা বলিতে পারি। এ বিষ.র অস্তান্ত কথা প্রথম অধ্যায়ে যথামতি বলিয়াছি (১ম থণ্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রস্টবা)। মূলকথা, পূর্বপক্ষবাদী নিত্যন্ত্যাধ্য ও অস্পর্শন্তহতুকে সমব্যাপ্য বলিলে স্পর্শবান্ (হেতুশৃন্ত) পদার্থমাত্রই অনিত্য (সাধ্যশৃত্য)—ইহা বলিতে হয়, কিন্তু স্পর্শবান্ পরমাণ্ অনিত্য না হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহাও বলিতে পারেন না, স্তরাং কোনরূপেই ঐ স্থলে বৈধ্বেয়াদাহরণবাক্য বলা বায় না, ইহাই মহর্ষি পরমাণ্তে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন ॥২৩॥২৪॥

ভাষ্য। অয়ং তর্হি হেতুঃ ?

অনুবাদ। তাহা হইলে ইহা হেতু ? [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বামুমানে অস্পর্শব হেতু না হওয়ায়, উহা ত্যাগ করিয়া এই হেতু বলিব ? ]

#### সূত্র। সম্প্রদানাৎ ॥২৫॥১৫৪॥

অনুবাদ। যেহেতু (শব্দে) সম্প্রদান অর্থাৎ সম্প্রদীয়মানত্ব আছে, (অতএব শব্দ অবস্থিত)।

ভাষ্য। সম্প্রদীয়মানমবস্থিতং দৃষ্টং, সম্প্রদীয়তে চ শব্দ আচার্য্যে-ণান্তেবাসিনে, তম্মাদবস্থিত ইতি।

অনুবাদ। সম্প্রদীয়মান (বস্তু) অবস্থিত দেখা যায়, শব্দও আচার্য্য কর্ত্ত্বক অস্তেবাসীকে সম্প্রদত্ত হয়, অতএব (শব্দ) অবস্থিত।

টিপ্ননী। মহর্ষি শক্ষনিতাত্ববাদীঃ পূর্ব্বোক্ত হেতুতে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়া এই ফ্ত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর অন্ত হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক তাহারও নিরাকরণ করিয়াছেন। এই ফ্ত্রে "সম্প্রদান" শব্দের দ্বারা সম্প্রদীয়মানত্বই হেতুর্বপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন নিত্যপদার্থে সম্প্রদীয়মানত্ব নাই, দৃষ্টান্তের অভাববশতঃ স্ম্প্রদীয়মানত্ব হেতু নিত্যত্বসাধ্যের বিরুদ্ধ। এজন্ত ভাষাকার বিলিয়াছেন যে, সম্প্রদীয়মান বস্তু অবস্থিত দেখা যায়। অর্থাৎ অবস্থিতত্বই এখানে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর সাধ্য। যে বস্তর সম্প্রদান করা হয়, তাহা সম্প্রদানের পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত থাকে। সম্প্রদীয়মান ধনাদি ইহার দৃষ্টান্ত। আচার্য্য যে শিষ্যকে বিদ্যাদান করেন, তাহা বস্তুতঃ শব্দেরই সম্প্রদান। শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু থাকায় শব্দ সম্প্রদানের পূর্ব্বেও, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্ব্বেও অবস্থিত থাকে, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দের অনিতাত্ব সাধনে যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, তন্ধারা শব্দের অনিতাত্ব সিদ্ধ হয় না। উচ্চারণের পূর্ব্বেও শব্দ থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের অনিতাত্ববাদীর নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধান্তই শ্বীকার করিতে হইবে। এই অভিসন্ধিতেই শব্দনিতাত্ববাদী সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুব দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব সাধন করিয়াছেন মহলা

### সূত্র। তদন্তরালারুপলব্ধেরহেতুঃ॥২৩॥১৫৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে (শব্দের) অনুপলব্বিবশতঃ (পূর্ববসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না, উহা হেত্বাভাস।

ভাষ্য। যেন সম্প্রদীয়তে যশ্মৈ চ, তয়োরন্তরালেংবস্থানমস্থ কেন লিঙ্গেনোপলভ্যতে ? সম্প্রদীয়মানো হ্যাস্থিতঃ সম্প্রদাতুরপৈতি সম্প্রদানঞ্চ প্রাপ্রোতীত্যবর্জ্জনীয়মেতৎ।

অমুবাদ। যিনি সম্প্রদান করেন, এবং যাহাকে সম্প্রদান করা হয়, সেই উভয়ের, অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে এই শব্দের অবস্থান কোন্ হেতুর দ্বারা বুঝা যায় ? অবশ্য সম্প্রদায়মান পদার্থ অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতা হইতে অপগত হয় এবং সম্প্রদানকে (দানীয় ব্যক্তিকে) প্রাপ্ত হয়, ইহা অবর্জ্জনীয় অর্থাৎ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা পূর্ব্বোক্ত হেতু অসিদ্ধ বলিয়া উহাকে অহেতু বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করেন, ইহা অসিদ্ধ। গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করিলে ঐ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পূর্ব্বেও ঐ শব্দকে উপলব্ধি করা যাইত। অন্তর্ত্ত্র সম্প্রদান-স্থলে দাতা ও গৃহীতার মধ্যে পূর্ব্বেও দেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে শব্দ-সম্প্রদানের পূর্ব্বে যথন দেয় শব্দের উপলব্ধি হয় না, তথন পূর্ব্বপক্ষবাদী শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন না। শব্দে সম্প্রদানম্ব অসিদ্ধ হইলে, উহা হেতু হয় না। স্প্রত্রাং গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহা বৃঝিবার কোন হেতু নাই। তাই ভাষ্যকার বলিয়া-ছেন যে, কোন্ হেতুর দারা গুরু-শিষ্যের অন্তরালে শব্দের অবস্থান বুঝা যায় ? অর্থাৎ উহা বৃঝিবার হেতু নাই। সম্প্রদায়মান পদার্থ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতার নিকট হইতে সম্প্রদান-বাক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্বস্থাকার্য্য। কিন্ত শব্দের যে সম্প্রদান হয়, ইহার সাধক হেতু নাই। পরন্ত পূর্ব্বেক্তি রূপ বাধকই আছে । ২৬ ॥

#### সূত্র। অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ ॥২৭॥১৫৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর)—অধ্যাপনাপ্রযুক্ত—অর্ধাৎ বেছে তু গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, অতএব (শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর) প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব আছে।

ভাষ্য। অধ্যাপনং লিঙ্গং, অসতি সম্প্রদানেহধ্যাপনং ন স্থাদিতি।

অনুবাদ। অধ্যাপনা লিঙ্গ, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনাই তাহার সম্প্রদীয়মানত্বের সাধক, সম্প্রদান না থাকিলে অধ্যাপন থাকে না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থতের দারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর উত্তর বলিগাছেন যে, শব্দের যথন অ্থাপন আছে, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনা যথন সর্ব্ধসিদ্ধ, গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, ইহা যথন সকলেই স্বীকার করেন, তথন উহার ঘারাই শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হয়। শব্দের সম্প্রদীয়মানত্ত অধ্যাপনাই লিঙ্গ। উন্দোতিকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, গুরু ও শিষ্কোর অন্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহাতে অধ্যাপনাই লিঙ্ক বা অনুমাপক হেতু। ধনুর্বেদ্বিৎ আচার্ঘ্য শিষ্যকে বেশানে বাণপ্রয়োগ শিক্ষা প্রদান করেন, সেখানে ঐ বাণ সেই গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অব্স্থিত থাকে। এই দৃষ্টান্তে শব্দের অধ্যাপনাহলেও শব্দ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে, ইহা অনুমান-সিদ্ধ। স্থতরাং শুরু ও শিষ্যের অস্তরালে শব্দের অবস্থান প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও অনুমানের দারা উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহা স্বীকার্যা। ভাষ্যকার কিন্তু "অসতি সম্প্রদানে-হুধ্যাপনং ন স্থাৎ"—এই কথার দ্বারা অধ্যাপনাকে এখানে সম্প্রদানের *শিক্ষ*রপেই ব্যাধ্যা করিয়া শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ বলিয়াছেন, বুঝা যায়। শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হইলে, তদ্বারা भत्कत **অ**वश्चिष्ठ क्र तथ माधा निष्क स्टेटव—रेटार्ट भूर्खभक्षताहीत वक्तवा। जाराकांत य वशान অধ্যাপনাকে সম্প্রদানেরই লিঙ্করূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা পরবর্ত্তী স্থত্তভাষ্যের দারা স্কুস্পইই বুঝা যায়। গুরু শিষ্যকে শব্দ-সম্প্রদান করিয়া, গ্রাহণ করাইয়া থাকেন, উহাই শব্দের অধ্যাপনা,— উহা শব্দের সম্প্রদান ব্যতীত হইতে পারে না, স্নতরাং অখ্যাপনা শব্দের সম্প্রদানের লিঙ্গ—ইহাই এখানে ভাষাকারের কথা ॥ ২৭ ॥

## সূত্র। উভয়োঃ পক্ষয়োরগ্যতরস্থাধ্যাপনাদ-প্রতিষেধঃ ॥২৮॥১৫৭॥

অমুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর) উভয়পক্ষে অধ্যাপনা বশতঃ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হইতে পারায় ( অধ্যাপনাপ্রযুক্ত ) অন্যতরের, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। সমানমধ্যাপনমূভয়োঃ পক্ষয়োঃ সংশয়ানির্ত্তঃ। কি-মাচার্য্যস্থঃ শব্দোহন্তেবাসিনমাপদ্যতেতদধ্যাপনং, আহোস্বিন্ন্ ত্যোপদেশব-দ্যাহীতস্থানুকরণমধ্যাপনমিতি। এবমধ্যাপনমিলঙ্গং সম্প্রদানস্থেতি।

অমুবাদ। অধ্যাপন উভয়পক্ষে সমান, যেহেতু সংশয়নিবৃত্তি হয় না। (সে কিরূপ সংশয়, তাহা বলিতেছেন) কি আচার্য্যস্থ শব্দ অস্তেবাদীকে প্রাপ্ত হয়, তাহা অধ্যাপন ? অথবা নৃত্যের উপদেশের ন্যায় গৃহীতের অনুকরণ অধ্যাপন ? এইরূপ হইলে, অর্থাৎ অধ্যাপন উভয় পক্ষেই সমান হইলে, অধ্যাপন সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না।

দিদ্ধান্তবাদী মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বস্থত্তোক্ত উভরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, উভয়পক্ষেই যথন অধ্যাপনা হটতে পারে, তথন অধ্যাপনাপ্রযুক্ত অন্ততর-পক্ষের, অর্থাৎ শব্দের অনিতাত্বপক্ষের নিষেধ হয় না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্থতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্ততরপক্ষের অর্থাৎ অনিত্যত্ব-সাধকের অধ্যাপনা-প্রযুক্ত যে প্রতিষেধ, তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, অধ্যাপন। উভয়পক্ষেই দমান। বৃত্তিকার "সমানত্বাৎ" এই বাক্যের অধ্যাহার স্বীকার করিয়া ঐরপ ব্যাশ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, ইহা বশিয়াছেন। "উভয়োঃ পক্ষরোরধ্যাপনাৎ"—এইরূপে স্থঞার্থ ব্যাখ্যা করিলে, উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হয়, এই কথার দ্বারা অধ্যাপনা উভয়পক্ষেই সমান, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে । স্কুতরাং ভাষ্যকার এরূপেই স্থ্রার্থ বুঝিয়া অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, এই কথা বলিয়াছেন, বুঝা যায়। অধ্যাপনাপ্রযুক্ত উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই প্রতিষেধ হয় না, এইরূপে স্থত্তার্থ ব্যাখ্যা করিলে, স্ত্তে "অন্যতরস্তু" এই বাক্য ব্যর্থ হয়। ভাষ্যকার উভয়পক্ষে অধ্যাপনার সমানত্ব বুঝাইতে অধ্যাপনার স্বরূপবিষয়ে সংশ্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আচার্য্যে যে শব্দ অবস্থিত থাকে, সেই শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয় ? তাহাই অধ্যাপনা ? অথবা নুত্যের উপদেশস্থলে শিষ্য যেমন শিক্ষকস্থ নৃত্যক্রিয়াকেই লাভ করে না, সেই নৃত্যক্রিয়াকে অত্মকরণ করে, অর্থাৎ তৎসদৃশ নৃত্যক্রিয়া করে, এইরূপ শক্ষের অখ্যাপন-স্থলে শিষ্য আচার্য্যের উচ্চারিত শব্দের অন্তকরণ করে—ইহাই অধ্যাপনা ? পূর্ব্বপক্ষবাদী যথন শেষোক্ত প্রকার অধ্যাপনার স্বরূপ নিরাস করিয়া পূর্ক্ষোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারেন না, তখন অধ্যাপনা উভন্নপক্ষেই সমান হওয়ায় উহা সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না। কারণ, যদি আচার্য্যন্ত শব্দই আচার্য্য কর্ত্ত্বক সম্প্রদত্ত হইয়া শিষ্যকর্ত্বক প্রাপ্ত না হয়, যদি শিষ্য নৃত্যের উপদেশের স্থায় গৃহীত শব্দের অন্নকরণই করে, তাহা হটলে শেষোক্তপ্রকার অধ্যাপনা-স্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য ; স্থতরাং অধ্যাপনা সম্প্রদানের সাধক হয় না । শব্দের সম্প্রদান ব্যতীতও যথন শেষোক্ত প্রকার অধ্যাপনা হইতে পারে, তথন অধ্যাপনা হেতুর দারা শব্দের সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হয় না। তাহা না হইলে শব্দের অবস্থিত্ত সিদ্ধ না হওয়ায় শব্দের নিত্যন্থ সিদ্ধ হইতে পারে না, স্মৃত্রাং শব্দের অনিত্যত্বরূপ অন্তত্তর পক্ষের নিষেধ হয় না—ইহাই ভাষ্যকারের চরম বক্তব্য। শব্দের অনিতাত্ববাদী ভাষ্যকারের মতে আচার্য্যন্ত শব্দুই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয় না, শিষ্য নৃত্যোপদেশের স্থায় গৃহীত শব্দের অনুকরণই করে, ইহাই সিদ্ধান্ত, তথাপি পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের সম্মত অধ্যাপনার স্থরণেরও উল্লেখ করিয়া ভাষাকার ঐ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিন্নাছেন। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বেও অবস্থিত থাকে, আচার্য্যস্থ শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয়, এই পক্ষ দিদ্ধ না হওয়া পর্য্যস্ত ধর্থন উহা উভয়বাদিদমত হইবে না, তদ্রুপ আমাদিগের পক্ষপ্ত উভন্নবাদিসমত না হওয়ায়, বিপ্রতিপত্তিবশত: ঐ উভ্নয়পক্ষ সন্দিশ্ধ। স্থতরাং

[ ২অ০, ২আ•

বে পক্ষে অধ্যাপনাস্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, সেই পক্ষ স্বীকার করিলে, যথন অধ্যাপনার দ্বারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হইতে পারে না, তথন পূর্ব্বোক্তরূপে সন্দিশ্বস্থরূপ অধ্যাপনা সম্প্রদানের শিক্ষ হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি প্রমাণের দ্বারা অধ্যাপনার প্রথমোক্ত স্বরূপই সিদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অধ্যাপনার দ্বারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সম্মত অধ্যাপনার স্বরূপ এখন ও সিদ্ধ হয় নাই। তিনি উহা সিদ্ধ ক্রিতেই সম্প্রদীয়মানত্ব ক্তের্ উল্লেখ করিয়া তাহা সিদ্ধ করিতেই অধ্যাপনা হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ শব্দনিত্যভাবাদীর মতে শব্দের সম্প্রদান হইতেই পারে না। নিত্যপদার্থের সম্প্রদান হয় না। পরস্ত শব্দে কাহারই স্বন্ধ না থাকায় উহার সম্প্রদান অসম্ভব। বহু লোকে একই নিত্যশব্দের সম্প্রদান করে, ইহা হইতে পারে না। যে শব্দ একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই পুনঃ পুনঃ দানও অসম্ভব।

ভাষ্যকার উভরপক্ষে অধ্যাপনার ফলেই অধ্যাপনার অভেদোপচারবশতঃ ঐ ফলকেই অধ্যাপনা বিলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ অভেদোপচার অনেক স্থলেই দেখা যায়। বস্ততঃ ভাষ্যােক্ত শিষ্যের শব্দপ্রাপ্তি অথবা গৃহীত শব্দের অনুকরণরূপ ফলের অনুকৃল অধ্যাপকের ব্যাপারবিশেষই অধ্যাপনা। কোন কোন প্তত্তকে এই স্ত্রাটি ভাষ্যরূপেই উলিখিত দেখা যায়, কিন্তু এইটি মহর্ষির সিদ্ধান্ত স্ত্র। ইহার দারা মহর্ষি পূর্বাস্ত্রাক্ত উত্তরের নিরাস করিয়াছেন। স্থারস্চীনিবন্ধেও ইহা স্ত্রমধ্যেই গৃহীত হইয়াছে॥২৮॥

ভাষ্য। অয়ং তহি হেতুঃ ?

অনুবাদ। তাহা হইলে (শব্দের অবস্থিতত্বসাধনে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু না হইলে) ইহা হেতু ( বলিব ? )।

#### সূত্র। অভ্যাসাৎ॥২৯॥১৫৮॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) ষেহেতু অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্তমানত্ব আছে— (অতএব শব্দ অবস্থিত)।

ভাষ্য। অভ্যস্তমানমবস্থিতং দৃষ্ঠং। পঞ্চকুত্বঃ পশ্যতীতি রূপমবস্থিতং পুনঃ পুনদৃশ্যতে। ভবতি চ শব্দেহভ্যাসঃ,—দশকুত্বোহধীতোহকুবাকো বিংশতিকুত্বোহধীত ইতি। তম্মাদবস্থিতস্থ পুনঃ পুনরুচ্চারণমভ্যাস ইতি।

অনুবাদ। অভ্যস্থমান অর্ধাৎ যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা অবস্থিত দেখা যায়। (দৃষ্টাস্ত) "পাঁচ বার দর্শন করিতেছে"—এই স্থলে অবস্থিত রূপ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। শব্দেও অভ্যাস আছে, ( যেমন ) দশ বার অনুবাক ( বেদের অংশবিশেষ ) অধীত হইয়াছে, বিংশতিবার অধীত হইয়াছে। অতএব অবস্থিত শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ—অভ্যাস।

টিপ্লনী। মৃহর্ষি পূর্ব্জপক্ষবাদীর গৃহীত সম্প্রদারমানত্ব হেতুর অসিদ্ধি সমর্থন করিয়া এখন এই স্ত্রের ছারা অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্তমানত্ব হেতুর উল্লেখপূর্বক তদ্বারা পূর্ববং শব্দের অবস্থিতত্ব-সিদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। অনিত্য পদার্থেও অভাস্তমানত্ব থাকায় উহা নিত্যত্বের সাধন হয় না, এজন্ম এখানেও—সবস্থিতত্বই স্ত্রোক্ত অভ্যক্তমানত্ব হেতুর সাধ্য ব্ঝিতে হইবে। তাই, ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, "অভ্যস্তমানকে অবস্থিত দেখা যায়।" পাঁচবার রূপদর্শন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ দর্ম্বদন্মত। তাই ভাষ্যকার ঐ প্রয়োগের উল্লেখপূর্মক রূপকে দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবস্থিত একই রূপের পাঁচ বার দর্শন হয়। রূপের ঐ পুনঃ পুনঃ দুশুমানত্বই ঐ স্থলে অভ্যশ্তমানত্ব। উহা অবস্থিতরূপেই থাকে, স্মৃতরাং রূপদৃষ্টাত্তে অভ্যশ্তমানত্ব হেতুতে অবস্থিতত্বসাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় ঐ হেতুর দারা শব্দেও অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ "দশ বার অধ্যয়ন করিয়াছে", "বিংশতি বার অধ্যয়ন করিয়াছে"—ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সিদ্ধ আছে। স্থতরাং শব্দে অভ্যশ্তমানত্ব থাকায়, রূপের স্তায় শব্দও অবস্থিত, ইহা অনুমানের ধারা দিম্ধ হয়। শব্দনিতাম্ববাদী মীমাংসক-সম্প্রদায়ের কথা এই যে, যদি উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হয়, তাহা হইলে একই শব্দের একবারই উচ্চারণ হয়, কোন শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভাাদ সম্ভবই হয় না। কারণ প্রথমে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা দিতীয় উচ্চারণকালে থাকে না; পরস্ক শব্দাস্তরেরই দিতীয় উচ্চারণ হয়। তাহা হইলে কোন শব্দেরই পুনক্ষচারণ না হওয়ায়, শব্দের অভ্যাস হইতে পারে না। শব্দের অভ্যাস সর্বসন্মত; উহা অস্বীকার করা যায় না। স্নতরাং ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা উচ্চারণের পরেও থাকে, সেই শব্দেরই পুনক্চচারণ হয়। একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ হইলেই তাহার অভ্যাদ উপপন্ন হয়। কারণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই শব্দের অভ্যাস। উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হইলে কোন শব্দেরই পুনরুচ্চারণ না হওয়ায় ঐ অভ্যাস উপপন্ন হয় না। একই শব্দ স্থচিরকাল পর্যান্ত অবস্থিত থাকিলে স্প্রচিরকাল পর্য্যস্ত তাহার অভ্যাস হইতে পারে ৷ অভ্যাসের অনুরোধে শব্দের স্কুচিরকাল স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের নিভাত্বই স্বীকার করিতে হইবে,--ইহাই শব্দনিত্যত্ববাদীদিগের শেষ কথা ॥ ২৯ ॥

### সূত্র। নাম্যত্বেইপ্যভ্যাদম্যোপচারাৎ ॥৩০॥১৫৯॥

সমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হয় না, যেহেতু অন্যত্ব, অর্থাৎ ভেদ থাকিলেও অভ্যাসের প্রয়োগ আছে।

ভাষ্য। অন্যস্ত চাপ্যভ্যাসাভিধানং ভবতি, দ্বিনৃত্যতু ভবান্, ত্ত্বিনৃত্যতু ভবানিতি, দ্বিরনৃত্যৎ, ত্রিরনৃত্যৎ, দ্বিরগ্লিহোত্রং জুহোতি, দ্বিভূঙ্তে, এবং ব্যভিচারাৎ। অনুবাদ। ভিন্ন পদার্থেরও অভ্যাদের কথন হয়। (বেমন)—আপনি তুইবার নৃত্য করুন, আপনি তিনবার নৃত্য করুন, তুইবার নৃত্য করিয়াছিল, তিনবার নৃত্য করিয়াছিল, তুইবার অগ্নিহোত্র হোম করিতেছে, তুইবার ভোজন করিতেছে, এইরূপ হইলে, ব্যভিচারবশতঃ (অভ্যাস অভেদসাধক হয় না)।

টিপ্রনী। মহর্ষি এই স্ত্তের দারা পূর্বস্থ্রোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার নৃত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অভ্যাসের প্রয়োগ দেখাইয়া সেই ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন। শেষে "এবং ব্যভিচারাৎ" এই কথা বলিয়া মহর্ষির চরম হেতু প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, যেরূপ প্রয়োগের দ্বারা শব্দের অভ্যাদ বুঝা যায়, ঐরূপ প্রয়োগ নৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলেও হইষ্কা থাকে। "ছইবার নৃত্য করিতেছে"—এইরূপ প্রয়োগের দারা নৃত্যের যে অভ্যাস বুঝা যায়, তাহা একই নৃত্যক্রিয়ার পুনরমুষ্ঠান নহে। নৃতা হোম ও ভোজনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস-স্থলে ঐ সকল সজাতীয় ক্রিয়া ভিন্ন, ইহা অবশ্র স্বীকার্যা। কারণ যে নৃত্য বা ভোজনাদি ক্রিয়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়ারই পুনর<del>ন্মুষ্ঠান</del> হয় না, হইতে পারে না। ঐ দকল স্থলে দজাতীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠানব**শতঃ**ই "হইবার নৃত্য ্ব্রকরিতেছে"—ইত্যাদিরূপে অভাদের প্রয়োগ হয়। স্তুতরাং অভ্যাদ বা অভ্যস্তমানম্ব ভিন্ন পদার্থেও থাকায় উহা শব্দের অভেনসাধক হয় না। নৃত্যাদি ক্রিয়ার স্থায় সজাতীয় শব্দের পুনকচ্চারণবশত:ই শব্দের অভ্যাদ ক্ষিত হয়। এবং যে নৃত্যাদি ক্রিয়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা অবস্থিত না থাকিলেও তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাদের প্রয়োগ হওয়ায়, যাহা অভ্যস্তমান—তাহা অবস্থিত, ইহা বলা যায় না, স্লতরাং অভ্যস্তমানত্ব হেতুর দ্বারা, শব্দের অবস্থিতত্বও দিদ্ধ করা যায় না। ভাষ্যের প্রথমে "অনবস্থানেংপি"—এইরূপ পঠিই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায়। ঐ পাঠে অভ্যস্তমানত্ব হৈতুর হারা অবস্থান বা অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রকটিত হয়। কিন্ত সূত্রকার "অন্তত্বেহপি"— এইরপ বাক্য প্রয়োগ করায় ভাষ্যে "অগ্রস্ত চাপি" এইরূপ পাঠান্তরই গৃহীত হইয়াছে ॥৩০॥

ভাষ্য। প্রতিষিদ্ধহেতাবন্যশব্দশ্য প্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে— .

অমুবাদ। প্রতিষিদ্ধ হেতুবাক্যে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই বাক্যে, (ছলবাদী) "অহা" শব্দের প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন—

## সূত্র। অন্সদ্মাদনম্বাদনমদিত্যমতাভাবঃ॥ ॥৩১॥১৬০॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অন্য অর্থাৎ যে পদার্ঘকে অন্য বলা হয় ভাহা অন্য

3

হইতে, অর্থাৎ অন্য বলিয়া কথিত সেই পদার্থ হইতে অনন্যত্ব ( অভিন্নত্ব ) বশতঃ অনন্য , অতএব অন্যতার অভাব, অর্থাৎ জগতে অন্যত্ব অলীক।

ভাষ্য। যদিদমশুদিতি মন্যসে, তৎ স্বাত্মনোহনন্যস্থাদশুর ভবতি, এবমন্যতায়া অভাবঃ। তত্র যতুক্ত"মন্যস্থেপ্যভ্যাসস্থোপচারা"দিত্যেত-দযুক্তমিতি।

অসুবাদ। যাহাকে "ইহা অন্য" এইরূপ মনে কর, তাহা নিজ হইতে অনম্যত্ব-বশতঃ অন্য হয় না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনম্য বলিয়া অন্য না হইলে, অন্যতার অভাব অর্থাৎ জগতে অন্যতা বলিয়া কিছু নাই, উহা অলীক। তাহা হইলে, "অন্যত্ব থাকিলেও অভ্যাসের উপচার্বশতঃ" এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার ছলবাদীর বাক্ছল প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জল্প বা বিতপ্তা করিয়া প্রতিবাদী এখানে কিল্প ছল করিতে পারেন, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক নিরাস করাও আবশ্রুক মনে করিয়া মংর্ষি এই স্থ্রের দারা বাক্ছল প্রকাশ করিয়াছেন যে—অন্ততা নাই, অর্থাৎ জগতে অন্ত বলা যায় এমন কিছুই নাই। কারেণ, যাহাকে অন্ত বলিবে, তাহা সেই পদার্থ হইতে অভিন্ন হওয়ায় অনম্ভ। বট যে ঘট হইতে ভিন্ন নহে—অভিন্ন, স্থতরাং অনতা, ইহা অবশ্র স্বীকার্যা। এইরূপে সকল পদার্থই যদি অনতা হয়, তাহা হইলে কাহাকেই আর অন্ত বলা যায় না, অন্ত কিছুই নাই; অত্যত্ব অলীক। স্থতরাং, উত্তরবাদী পূর্ব্বস্থ্রে যে "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা করিতে পারেন না। "অন্তত্বেহিপি" এই কথা উত্তরবাদী বলিতেই পারেন না। যাহা অনত্য তাহা যে অন্ত হইতে পারে না, ইহা উত্তরবাদীও স্বীকার করেন। পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনত্য হওয়ায়, অন্ত হইতে পারে না। স্থতরাং অন্ত কিছুই না থাকায়, উহা অলীক । তাঃ।

ভাষ্য। শব্দপ্রয়োগং প্রতিষেধতঃ শব্দান্তরপ্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে— অমুবাদ। শব্দপ্রয়োগ-প্রতিষেধকারীর শব্দান্তর প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন—

## সূত্র। তদভাবে নাস্ত্যনগ্যতা তয়োরিতরেতরা-পেক্ষসিদ্ধেঃ॥৩২॥১৬১॥

অনুবাদ। (উত্তর) তাহার (অন্যতার) অভাবে অন্যতা নাই, অর্থাৎ অন্যতা না থাকিলে অন্যতাও থাকে না, যেহেতু সেই উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ "অন্য"শব্দ ও "অন্য"শব্দের মধ্যে ইতরের (অন্য শব্দের) ইতরাপেক্ষ অর্থাৎ অন্যশব্দাপেক্ষ বিদ্ধি।

7

ভাষ্য। অক্সন্থাদনগুতামুপপাদয়তি ভবান্, উপপাদ্য চান্তং প্রত্যাচষ্টে, অনগুদিতি চ শব্দমনুজানাতি, প্রযুঙ্ব্তে চানগুদিত্যেতং সমাসপদং, অনুশব্দোহয়ং প্রতিষেধেন সহ সমস্থাতে, যদি চাত্রোভরং পদং নাস্তি, কম্পায়ং প্রতিষেধেন সহ সমাসঃ? তম্মাভ্রোরন্থানগুশব্দয়োরিতরোহনগুশব্দ ইতরমন্তশব্দমাণঃ সিধ্যতীতি। তত্র যত্তুমন্ত্রায়া অভাব ইত্যেতদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। আপনি অন্য হইতে অনন্যতা উপপাদন করিতেছেন, উপপাদন করিয়াই অন্যকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; "অনন্য" এই শব্দকেও স্বীকার করিতেছেন, "অনন্য" এই সমাস পদ প্রয়োগও করিতেছেন। ("অনন্য" এই বাক্যে) এই "অন্য" শব্দ প্রতিষ্ঠের সহিত , অর্থাৎ নঞ্জ শব্দের সহিত সমস্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি এই স্থলে উত্তরপদ (অন্য শব্দ) না থাকে (তাহা হইলে) প্রতিষ্ঠেরে সহিত কাহার এই সমাস হইয়াছে ? অতএব সেই "অন্য" শব্দ ও "অনন্য" শব্দের মধ্যে ইতর অনন্য শব্দ ইতর অন্য শব্দকে অপেক্ষা করতঃ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অন্য না থাকিলে অনন্য থাকে না, এবং "অন্য" শব্দ না থাকিলে "অনন্য" এই সমাসও সিদ্ধ হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য]। তাহা হইলে "অন্যতার অভাব"—এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিগ্ননী। পূর্বেস্তোক্ত বাক্ছল নিরাস করিতে এই স্তবের ধারা মহর্ষি বলিয়াছেন যে,—
অস্তব না থাকিলে ছগবাদীর স্বীকৃত অনস্তব্ধ থাকে না। কারণ, যাহা অস্ত নহে, তাহাকেই
বলে অনস্ত। তাহা হইলে অনস্ত ব্ঝিতে অস্ত ব্ঝা আবশুক। যদি অস্ত বলিয়া কোন
পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে "কন্ত" এইরূপ জ্ঞান হইতে না পারায়, "অনস্ত" এইরূপ জ্ঞান ও
ইইতে পারে না। অনস্তব্ধের জ্ঞান হইতে না পারিলে, উহাও সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির
তাৎপর্য্য ব্ঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ছলবাদী অস্ত হইতে অনস্তব্ধ উপপাদন করিয়াই
অস্তকে অপলাপ করিতেছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে অস্ত বলা হয়, তাহা

প্রাচীনগণ প্রতিবেধার্থক "নঞ্" শব্দ বলিতে "প্রতিবেধ" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন।

২। প্রচলিত ভাষাপৃস্তকে "অন্তথ্যাদস্তামুপপাদয়তি গুৰান্" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু পূর্বস্ত্রে ছলবাদী "অন্তথ্যাদনক্তরাৎ" এই কথা বলিয়া অস্ত হইতে অনক্তত্বের উপপাদন করিয়াই অস্ততার অভাব বলিয়া, অস্তকে প্রভ্যাধান করিয়াছেন। স্বভরাং প্রচলিত পাঠ পৃহীত হয় নাই।

ঐ অন্ত হইতে অন্ত, স্কুতরাং তাহা অন্ত হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ছলবাদী অন্ত কিছুই নাই; কারণ, দকল পদার্গই অনন্ত-এই কথা বলিয়াছেন (পূর্বস্থতে "অক্তস্মাদনন্তত্তাদনন্ত্ৰং"— এই কথার দ্বারা অন্ত হইতে অনন্তত্ত্ব আছে বলিয়া, অন্ততা নাই—এই কথা বলা হইয়াছে ); স্কুতরাং অভ্যকে মানিয়া লইয়াই অনভ্যন্ত সমর্থন করিয়া--সেই হেতুবশতঃ অন্তকে অপলাপ করা হইয়াছে। অন্ত না মানিলে ছলবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে অনন্তত্ব সমর্থন করিতে পারেন না। নিজের হেতু সমর্থন করিতে অন্তকে স্বীকার করিয়া, ঐ অন্ত নাই— ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ছলবাদী যদি বলেন যে, আমি নিজে অন্ত বলিয়া কিছু স্বীকার করি না। তোমরা যাহাকে অন্ত বল, দেই পদার্গ অন্ত বলিয়া তাহাকে অন্ত বলা যায় না, ইহাই আমার বক্তব্য, আমি কাহাকেও অহা বলি না। এই জহা ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন ষে, তুমি "অনন্য" শব্দ স্বীকার করিতেছ, "অন্য" এই সমাসপদ প্রয়োগ করিতেছ, স্থতরাং "অন্ত" শব্দও তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ নঞ্ শব্দের সহিত (ন অন্তৎ অনন্তৎ) অন্ত শব্দের সমাদে "অন্তা" এই শব্দ সিদ্ধ হইয়ছে। "অন্তা" শব্দ না থাকিলে ঐ সমাস অসম্ভব। "অন্ত" শব্দ স্বীকার করিলে তাহার অর্থও স্বীকার করিতে হইবে। নিরর্থক শব্দের সমাস হইতে পারে না : "অন্ত" শব্দের অর্থ স্বীকার করিলে অন্ত নাই, অন্ততা নাই, ইহা বলা ধাইবে না। ফলকথা, "অভ্য" না বুঝিলে যেমন "অনভ্য" বুঝা যায় না, অভ্যকে বুঝিয়াই অনভ্য বুঝিতে হয়, স্মুতরাং অগ্রন্থ না থাকিলে অনগ্যতাও থাকে না, তদ্রপ "অগ্ন্য" শব্দ না থাকিলে "অনতা" শব্দ সিদ্ধ হয় না; অতা শব্দকে অপেকা করিয়াই "অনতা শব্দ" সিদ্ধ হয়। ছলবাদী যথন "অন্ত্র" এই সমাস শব্দের প্রয়োগ করেন, তথন "অত্য" শব্দ তাঁহার অবশ্য স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার স্থে "তা্নোঃ" এই স্থলে "তৎ" শব্দের দারা "অস্ত" ও "অনস্ত" এই শব্দদমকেই গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে ইতর "অনন্ত" শব্দ ইতর "অত্য" শব্দকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, এইরপেই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অন্ত" শব্দ "অন্তত" শব্দকে অপেক্ষা না করায়, সূত্রে "ইতরেভরাপেক্ষ-দিদ্ধি"—শব্দের দ্বারা এখানে পরস্পরাপেক্ষ দিদ্ধি অর্থের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার স্তুত্তের "তয়োঃ" এই স্তলে "তৎ" শব্দের দারা অন্স ও অনন্সপদার্থকে গ্রহণ করিয়া স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত ছলবাদী যদি বলেন যে, অনন্ত বুঝিতে অন্ত বুঝা আবশুক নছে। যধন অন্ত কিছুই নাই —সমস্তই অন্ত, তথন অত্ত নহে এইরূপে অনত্তের জ্ঞান হইতে পারে না, অত্ত-ক্সান ব্যতীতই অনম্ভজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ছলবাদীর স্বীক্কত ও প্রযুক্ত "অনম্য" শক্ষে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে "অহা" শক্ষ মানাইয়া ঐ অহা পদার্থ মানাইতে হইবে, তাহাতে ছলবাদী নিজের কথাতেই নিরস্ত হইবেন। এই জন্তই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির বিবক্ষিত চরম বক্তবাই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহাকে অন্ত বলা হয়, তাহা ঐ অন্ত স্বরূপ হইতে অন্ত বা অভিন্ন হইলেও অপর পদার্গ হইতেও মন্ত হইতে পারে না। याहा नील, छाहा नील इटेरल अनना इटेरल अने हटेरल अनल नरह, वस्रण: जाहा शी व इटेरल অন্তই। স্কুতরাং সকল পদার্গই অনন্ত বলিয়া অন্ত কিছুই নাই, ছলবাদীর এই বাক্ছল অঞাহ, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত প্রকৃত উত্তর—ইহাই প্রমার্থ। তাহা হইলে দিদ্ধান্তবাদী মহর্ষি যে "নাল্যন্তেহপি" ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন, তাহা অযুক্ত হয় নাই ॥৩৫॥

ভাষ্য। অস্তু, তহীদানীং শব্দস্থ নিত্যত্বং ?

অনুবাদ। তাহা হইলে এখন শব্দের নিত্যত্ব হউক ?

## সূত্র। বিনাশকারণাত্মপলব্ধেঃ॥৩৩॥১৬২॥ \*

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) যেহেতু বিনাশের, অর্থাৎ শব্দধ্বংসের কারণের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদনিত্যং তস্ম বিনাশঃ কারণাদ্ভবতি, যথা লোফীস্ম কারণ-দ্রব্যবিভাগাৎ। শব্দদেদনিত্যস্তস্ম বিনাশো যস্মাৎ কারণাদ্ভবতি, ততুপলভ্যেত, ন চোপলভ্যতে, তস্মান্নিত্য ইতি।

অনুবাদ। যাহা অনিত্য, কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়। যেমন কারণ-দ্রব্যের বিভাগবশতঃ লোপ্টের বিনাশ হয়। শব্দ যদি অনিত্য হয়, ( তাহা হইলে ) যে কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়, তাহা উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, অতএব ( শব্দ ) অনিত্য।

টিগ্ননী। মহর্ষি শব্দনিতাত্ববাদী পূর্ব্ধপক্ষীর পূর্ব্বোক্ত হেতুত্ত্বেরের দোষপ্রদর্শন করিয়। এখন এই স্ত্রেরারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর চরম হেতুর স্ট্রচনা করতঃ পূনর্ব্বার পূর্ব্ধপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকার "অন্ত তর্হি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথা এই যে, যদি পূর্ব্বোক্ত কোন হেতুর দ্বারাই শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ইদানীং অন্ত হেতুর দ্বারা শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ইদানীং অন্ত হেতুর দ্বারা শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ করিব। সেই হেতু অবিনাশিভাবত্ব। শব্দ ঘর্থন ভাবপদার্থ, এবং অবিনাশী, তথন শব্দ অনিতা হইতে পারে না, উহা নিতা, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। শব্দ ভাবপদার্থ—ইহা সর্ব্বসন্থত। কিন্তু শব্দ অবিনাশী, ইহা কির্দ্ধে বৃথিব ? শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে অবিনাশিভাবত্বরপ হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বারা শব্দের অবিনাশিত্বসাধনে পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশকারণের উপলব্দি হয় না। ভাষ্যকার ইহা ব্রাইতে বলিয়াছেন যে, বাহা অনিতা, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। যেমন লোম্ভ অনিতা পদার্থ,

<sup>\*</sup> স্তারস্তীনিবকে "বিনাশকারণামুপলকেশ্চ" এইরূপ "চ"কারযুক্ত স্ত্রপাঠ দেখা যার। কিন্ত উদ্যোতকর প্রভৃতির উদ্ভ স্ত্রপাঠে স্ত্রশেষে "চ" শব্দ নাই। "চ" শব্দের কোন প্রয়োজন বা অর্থসঙ্গতিও এখানে বুঝা যার না। একস্থ প্রচলিক, সত্রপাঠই কুট্টাত হইরাছে।

ঐ লোষ্টের কারণদ্রত্য লোষ্টের অবয়ব বা অংশ, তাহার বিভাগ হইলে, ঐ লোষ্টের অসমবায়িকারণসংযোগের বিনাশরণ কারণ-জন্ম ঐ লোষ্টের বিনাশ হয়। বার্ত্তিকের ব্যাব্যায় তাৎপর্যাচীকাকার বলিয়াছেন বে, "বিভাগ" শব্দের দ্বারা এখানে অসমবায়িকারণসংযোগের বিনাশই লক্ষিত হইয়াছে। কারণ, লোষ্ট ঐ সংযোগজন্ম। অসমবায়িকারণসংযোগের নাশ-জন্মই লোষ্টের নাশ হয়। মূলকথা, লোষ্টবিনাশের ন্যায় শব্দবিনাশের কোন কারণ থাকিলে অবশ্য তাহার উপলব্ধি হইত, তাহার উপলব্ধি না হওয়ায় তাহা নাই। শব্দের বিনাশকারণ না থাকিলে শব্দের বিনাশ হইতে পারে না, স্থতরাং শব্দ অবিনাশী, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অবিনাশিভাবত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। শব্দে অবিনাশিভাবত্বরূপ নিত্যধর্শ্যের উপলব্ধি হওয়ায় নিত্যধর্শাম্বপলব্ধি হেতুর উল্লেখপূর্বক সংপ্রতিপক্ষ দোষেরও উদ্ভাবন করা যাইবে না মৃত্যাঃ

## সূত্র। অপ্রবণকারণারুপলব্বেঃ সততপ্রবণ প্রসঙ্গঃ॥ ॥৩৪॥১৬৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) অশ্রবণের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ (শব্দের) সত্ত শ্রেবণের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যথা বিনাশকারণান্তুপলব্দেরবিনাশপ্রসঙ্গ এবমশ্রবণকারণা-ন্তুপলব্দেঃ সততং শ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ব্যঞ্জকাভাবাদশ্রবণমিতি চেৎ ? প্রতিষিদ্ধং ব্যঞ্জকং। অথ বিদ্যমানস্থ নির্নিমিত্তমশ্রবণমিতি, অবিদ্যমানস্থ নির্নিমিত্তো বিনাশ ইতি সমানশ্চ দৃষ্টবিরোধো নিমিত্তমন্তরেণ বিনাশে চাশ্রবণে চেতি।

অমুবাদ। যেমন বিনাশকারণের অনুপলিরিবশতঃ (শব্দের) অবিনাশপ্রসঙ্গ, এইরূপ অশ্রবণের কারণের অনুপলিরিবশতঃ (শব্দের) সতত শ্রবণপ্রসঙ্গ হয়। (পূর্ববপক্ষ) ব্যঞ্জকের অভাববশতঃ অশ্রবণ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ব্যঞ্জক প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ উচ্চারণ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; উচ্চারণের ব্যঞ্জকত্ব পূর্বেবই খণ্ডিত হইয়াছে। আর যদি বিদ্যমান শব্দের অশ্রবণ নির্নিমিত, ইহা বল ? তাহা হইলে অবিদ্যমান শব্দের বিনাশ নির্নিমিত—ইহা বলিব। নির্নিমত ব্যতীত (শব্দের) বিনাশ ও অশ্রবণে দৃষ্ট বিরোধ সমান।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে এই স্থত্যের দ্বারা বলিয়াছেন ষে, যদি শব্দের বিনাশের কোন কারণ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, শব্দের বিনাশকারণ নাই, শব্দ অবিনাশী, ইহা বল, তাহা হইলে, উচ্চারণের পূর্ব্বে এবং পরে সর্ব্বদা শব্দ শ্রবণ হউক ? কারণ, শব্দের অশ্রবণেরও কোন কারণ বা প্রযোজক প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্থতরাং শব্দের অশ্রবণের কোন প্রযোজক

না থাকায়, অশ্রবণ হইতে পারে না। দর্বনাই শব্দ শ্রবণ হইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদী উচ্চারণকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিয়া এই আপত্তির নিরাদ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার ঐ কথার উল্লেখ করিয়া এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যঞ্জক খণ্ডিত হইয়াছে; অর্গাৎ উচ্চারণ যে, শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ধ করিয়াছি। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি পূর্বপক্ষবাদী উচ্চারণের পূর্বের এবং পরে যে শব্দের শ্রবণ হয় না, ঐ অশ্রবণের কোন নিমিত্ত বা প্রোক্ষক নাই—ইহা বলেন, তাহা হইলে অবিদ্যমান অনিত্য শব্দের বিনাশেও কোন নিমিত্ত বা কারণ নাই, বিনা কারণেই শব্দের বিনাশ হয়, ইহা বলিতে পারি। বিনা কারণে কাহারও বিনাশ দেখা যান্ন না, উহা স্বীকার করিলে দৃষ্টবিরোধদোষ হয়, ইহা বলিলে বিনা কারণে বিদ্যমান শব্দের অশ্রবণ হয়, এই পক্ষেও দৃষ্টবিরোধদোষ অপরিহার্য্য। স্কতরাং দৃষ্টবিরোধদোষ উভন্ন পক্ষেই সমান হওয়ায় পূর্বেপক্ষবাদা কেবল শব্দের অশ্রবণকেই নির্নিমিত্ত বলিয়া পূর্বেগাক্ত আপত্তি নিরাস করিয়া, স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না ॥৩৪॥

# সূত্র। উপলভ্যমানে চার্পলব্ধেরসত্ত্বাদনপদেশঃ॥ ॥ ৫॥১৩৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) এবং উপলভ্যমান হইলে, অর্থাৎ শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দারা উপলভ্যমান হইলে, অনুপলব্ধির অসন্তাবশতঃ (পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু) অনপদেশ, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাস।

ভাষ্য। অনুমানাচ্চোপলভ্যমানে শব্দশ্য বিনাশকারণে বিনাশ-কারণানুপলব্বেরসন্ত্রাদিত্যনপদেশঃ। যথা যন্মাদ্বিষাণী তন্মাদশ্ব ইতি। কিমনুমানমিতি চেৎ? সন্তানোপপত্তিঃ। উপপাদিতঃ শব্দ-সন্তানঃ, সংযোগবিভাগজাৎ শব্দাৎ শব্দান্তরং, ততোহপ্যন্তৎ ততোহপ্যন্তাদিতি। তত্র কার্য্যঃ শব্দঃ কারণশব্দং নিরুণদ্ধি। প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগস্বন্ত্যন্ত্র শব্দশ্য নিরোধকঃ। দৃষ্টং হি তিরঃপ্রতিকুড্যমন্তিকন্থেনাপ্যপ্রবর্ণং শব্দশ্য, শ্রাবণং দূরস্থেনাপ্যসতি ব্যবধান ইতি।

ঘণ্টায়ামভিহন্তমানায়াং তারস্তারতরে। মন্দো মন্দতর ইতি শ্রুতি-ভেদামানাশব্দসন্তানোহবিচ্ছেদেন শ্রায়তে, তত্র নিত্যে শব্দে ঘণ্টাস্থমন্ত-গতং বাহবস্থিতং সন্তানরত্তি বাহভিব্যক্তিকারণং বাচ্যং, যেন শ্রুতিসন্তানো ভবতীতি, শব্দভেদে চাসতি শ্রুতিভেদ উপপাদয়িতব্য ইতি। অনিত্যে তু শব্দে ঘণ্টাস্থং সন্তানর্ত্তিসংযোগসহকারিনিমিত্তান্তরং সংস্কারস্কৃতং পটুমন্দমমূবর্ত্ততে, তস্থামূর্ত্ত্যা শব্দসন্তানামূর্ত্তিঃ। পটুমন্দভাবাচ্চ তীব্রমন্দতা শব্দস্থা, তৎকৃতশ্চ শ্রুতিভেদ ইতি।

শমুবাদ। এবং অমুমান-প্রমাণ-জন্ম শব্দের বিনাশকারণ উপলভ্যমান হইলে, বিনাশকারণের অমুপলিরির অসত্তাবশতঃ (পূর্বেলাক্ত হেতু) অনপদেশ (হেত্বাভাস)। যেমন, "যেহেতু শৃঙ্কবিশিষ্ট, অতএব অশ্ব।" (প্রশ্ন) অমুমান কি—ইহা বদি বল ? অর্থাৎ যে অমুমান দ্বারা বিনাশকারণ উপলব্ধ হয়, সেই অমুমান (অমুমিতির সাধন) কি ? ইহা যদি বল ? (উত্তর) সন্তানের উপপত্তি। শব্দসন্তান উপপাদিত হইয়াছে। (সে কিরুপ, তাহা বলিতেছেন) সংযোগ ও বিভাগজাত শব্দ হইতে শব্দান্তর (জন্ম), সেই শব্দান্তর হইতেও অন্য শব্দ, সেই শব্দ হইতেও অন্য শব্দ (জন্ম)। তম্মধ্যে কার্য্য-শব্দ (বিতীয় শব্দ) কারণ-শব্দকে (প্রথম শব্দকে) নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিনম্ভ করে। প্রতিঘাতি দ্রব্যসংযোগ কিন্তু, অর্থাৎ কুড্যাদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দের বিনাশক। যেহেতু বক্র কুড্য ব্যবধানে নিকটস্থ ব্যক্তি কর্ত্ত্বও শব্দের অশ্রবণ দেখা বায়, ব্যবধান না থাকিলে দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্ত্বও শব্দের প্রবণ দেখা বায়।

পরস্তু, ঘণ্টা অভিহল্যমান হইলে অর্থাৎ ঘণ্টাতে অভিঘাত ( শব্দন্ধন সংযোগ ) করিলে তথন তার, তারতর, মন্দ্র, মন্দতর, এই প্রকারে শ্রুতিভেদবশতঃ অবিচেছদে নানা শব্দসন্তান শ্রুত হয়। সেই স্থলে শব্দ নিত্য হইলে, অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষে ঘণ্টাস্থ অথবা অন্যন্ত, অবস্থিত অথবা সন্তানবৃত্তি, অর্থাৎ বাহা ঘণ্টা বা অন্যত্র পূর্বব হইতেই আছে, অথবা শব্দের শ্রুতিসন্তানকালে তাহার ল্যায় সন্তান বা প্রবাহরূপে বর্তমান থাকে, এমন অভিব্যক্তিকারণ ( শব্দের ভেদ না থাকিলে হইবে, বন্ধারা ( নিত্যশব্দের ) শ্রুতিসন্তান হয়। এবং শব্দের ভেদ না থাকিলে ( শব্দের ) শ্রুতিভেদ উপপাদন করিতে হইবে। [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রুতিভেদাদি উপপন্ন হয় না ] শব্দ অনিত্য হইলে, কিন্তু ঘণ্টাস্থ সন্তানবৃত্তি সংযোগসহকারী, পটু, মন্দ্র সংস্কাররূপে, অর্থাৎ তাদৃশ বেগরূপ নিমিত্তান্তর অনুবর্ত্তন করে, তাহার অনুবৃত্তিবশতঃ শব্দসন্তানের অনুবৃত্তি হয়। (পূর্ব্বোক্ত বেগের ) পটুত্ব ও মন্দত্বান্তঃই শব্দের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, এবং তৎপ্রযুক্তই, অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, এবং তৎপ্রযুক্তই, অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা ও মন্দতা হয়।

টিপ্রনী। পূর্ব্ধপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ উহা নাই, স্থতরাং শব্দ অবিনাশী, অতএব নিতা। ইহাতে জিজ্ঞাস্ত এই যে, শব্দের বিনাশকারণের অমুপলিরি বলিতে কি তাহার প্রতাক্ষ না হওয়া ? অথবা কোনরূপ জ্ঞান না হওয়া ? প্রথম পক্ষে পূর্বস্ত্রে শব্দের সভত শ্রবপের আপত্তি বলা হইন্নাছে। কিন্তু উহা প্রকৃত উত্তর নহে, উহার নাম প্রতিবন্ধি। কারণ, তুলা তায়ে শব্দের সতত প্রবণের আপত্তি হইলেও শব্দের বিনাশকারণের অমুপলারিবশতঃ শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইলে, শব্দের যে নিতাত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহার নিরাস উহার দারা হয় না। এ জন্ম মহর্ষি এই স্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। মহবির কথা এই যে, যদি কোন প্রমাণের দারাই শব্দের বিনাশ কারণের উপলব্ধি না হইত, তাহা হইলে শব্দের বিনাশকারণের অমুপলির সিদ্ধ হইত, এবং তন্ধারা শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইত। কিন্তু শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দ্বারা উপলব্ধ হওয়ায়, শব্দের বিনাশ-কারণের অজ্ঞানরূপ অনুপ্রাধি নাই, উহা অসিদ্ধ, স্মৃতরাং উহা অনপদেশ অর্থাৎ হেস্বাভাস। বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদ হেম্বাভাসকে "অনপদেশ" নামে উল্লেখ করিয়া "যন্মাহিষাণী তন্মাদশ্বঃ" (৩।১।১৬) এই স্থত্তের দ্বারা হেম্বাভাদের উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থায়স্ত্রকার মহিষ গোতমও এই স্ত্ত্তে কণাদপ্রযুক্ত "অনপদেশ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং ভাষ্যকারও "ষম্মাদিষাণী তম্মাদশ্বঃ" এই কণাদস্থত্তের উদ্ধারপূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষির কথা বুঝাইয়াছেন— ইহা বুঝা যায়। "বিষাণ" শব্দের অর্থ শৃঙ্গ, অথের শৃঙ্গ নাই, শৃঙ্গ ও অশ্বত্ব পরস্পার বিরুদ্ধ, স্থতরাং শৃঙ্গ হেতুর দারা অখত্বের অনুমান করা যায় না। অখত্বের অনুমানে শৃঙ্গকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, উহা যেমন বিরুদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাস, তদ্রুপ শব্দের বিনাশকারণের অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি হওরার, উহার অনুপ্রবৃধি অসিদ্ধ বলিয়া হেন্থাভাস। এবং উষ্ট্র বা গর্দ্ধভাদি শৃঙ্গহীন পণ্ডতে শৃঙ্গ হেতৃর দারা অপ্রত্বের অনুমান করিতে গেলে, ঐ স্থলে শৃঙ্গ যেমন বিরুদ্ধ, তত্ত্রপ অসিদ্ধও হইবে। কারণ, গর্দভাদি পশুতে শৃঙ্গ নাই। এইরূপ শন্দের বিনাশকারণের অমুপলব্বিরূপ হেতুও অণীক বলিয়া অসিদ্ধ, স্থতরাং উহা হেতুই হয় না; উহা অনপদেশ, অর্থাৎ **ংম্বাভাস।** যাহা হে**ম্বাভাস,** ভদ্বারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না, স্নতরাং উহার দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কোন্ হেতুর দারা শব্দের বিনাশকারণের অনুমান হয় ? এতছতুরে ভাষাকার তাঁহার পূর্ব্বসমর্থিত শব্দসম্ভানের উল্লেখ করিয়াছেন। সংযোগ ও বিভাগ হইতে প্রথম যে শব্দ জন্মে, তাহা হইতে দ্বিতীয় ক্ষণে শব্দান্তর জন্মে, তাহা হুইতে পরক্ষণেই আবার শব্দান্তর জন্মে, এইরূপে ক্রমিক উৎপন্ন শব্দসমূহই শব্দসন্তান। ঐ শব্দমন্তান পূর্ব্বে সমর্থিত হওয়ায় শব্দ যে উৎপন্ন পদার্থ, ইহা সমর্থিত হইয়াছে। উৎপন্ন ভাবপদার্থ-মাত্রই বিনাশী, স্লুতরাং তাহার বিনাশের কারণ আছে। শব্দ উৎপন্ন ভাব পদার্থ বলিয়া, তাহা অবশ্র বিনাশী, স্মতরাং তাহার বিনাশের কারণ অবশ্রই স্বীকার্যা। এইরূপে শব্দসস্তান শব্দের বিনাশকারণের অনুমাপক হওয়ায় ভাষ্যকার তাহাকে শব্দের বিনাশকারণের অনুমান (অনুমিতির প্রান্তক ) বলিয়াছেন। শব্দের বিনাশের কারণ কি ? এতত্ত্তরে ভাষাকার বলিয়াছেন যে,

প্রথম শব্দ যে পরক্ষণে দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে, ঐ দ্বিতীয় শব্দ পরক্ষণেই তাহার কারণ প্রথম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাহা হইলে কার্য্যশব্দই কার্ণশব্দের বিনাশের কারণ, এবং ঐ সকল শব্দ ছুই ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়,—ইহা ভাষাকারের সিদ্ধান্ত, বুঝা যায়। নব্য নৈয়ায়িকগণও ঐক্লপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে অনস্ত কাল শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে অতি দূরস্থ ব্যক্তিরও শ্রবণ-প্রদেশে শব্দের উৎপত্তি হইত, সে ব্যক্তিও ঐ শব্দ শ্রবণ করিতে পারিত। স্নতরাং যে শব্দ আর শব্দাস্তর উৎপন্ন করে না, এমন চরম শব্দ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ চরম শব্দের কার্য্য কোন শব্দ না থাকায়, উহার বিনাশের কারণ কি, তাহা বলিতে হইবে। ভাষ্যকার এ জন্ম বলিয়াছেন যে, কুড্য প্রভৃতি যে প্রতিঘাতি দ্রবা, তাহার সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাৎপর্য্যাটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ঘনতর দ্রবোর (কুড়াদির) সহিত সংযুক্ত আকাশ শব্দের সমবান্ত্রি কারণ হয় না। স্থতরাং সেই স্থলে শব্দরূপ অসমবায়িকারণ থাকিলেও তাহা শব্দান্তর জন্মায় না। প্রতিবাতিক্সবাসংযোগই চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। এইরূপ অগুত্রও চরম শব্দের বিনাশকারণ ব্ঝিয়া লইতে হইবে। বক্ত কুড্য ব্যবধানে নিকটস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে না, ব্যবধান না থাকিলে দুরস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে, এই যুক্তির উল্লেখ করিয়া ভাষাকার কুডাাদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ যে চরম শব্দকে বিনষ্ট করে, উহা হইতে শব্দান্তর উৎপন্ন হইতে না পারায়, দুরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, যে শব্দ আর শব্দান্তর জনাম না, এমন চরম শব্দ যথন অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে, তথন ঐ চরম শব্দ क्रिक, वर्शार अक्क्रमभाजशाती, देशरे श्रीकार्शा, अवर भक्तिश व्यमगात्रिकादन कार्याकान পর্যান্ত স্থায়ী হইয়াই শব্দান্তরের কারণ হয়। যে শব্দ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না, তাহা শব্দের অসমবান্নিকারণ হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে চরম শব্দ একক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া, উহা শব্দান্তররূপ কার্য্যের উৎপত্তিকালে ( দিতীয় ক্ষণে ) না থাকায়, শব্দান্তর জ্নাইতে পারে না।

ভায়কার, শকের বিনাশকারণ অনুমানদিন্ধ, স্নতরাং উহার অনুপলিন্ধ নাই—ইহা সমর্থন করিয়া, স্তুকারের অভিপ্রায় বর্ণনপূর্বক শেষে শকের অনিভাত্বপক্ষে নিজে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তথন যে তীব্র, তীব্রতর, মন্দ, মন্দত্তর, নানাবিধ শক্ষের অবিছেদে প্রবণ হয়, ঐ স্থলে ঐরপ প্রতিভেদ বা প্রবণভেদবশতঃ প্রায়মাণ শক্ষণ্ডলি নানা, ইহা স্বীকার্যা। কারণ, তীব্রাদি ভেদে শক্ষের ভেদ না থাকিলে, ঐরপ প্রতভেদ হইতে পারে না। একই শক্ষ তীব্রত্বাদি নানা বিক্ষম ধর্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। শক্ষনিতাত্বাদী তীব্রত্বাদি ধর্মাভেদে শক্ষরপ ধর্ম্মীর ভেদ স্বীকার না করিয়া, তীব্রত্বাদিরূপে শক্ষের প্রতিভেদ স্বীকার করিলে, অবিছেদে উৎপন্ন প্রতিসমূহরূপ প্রতিসন্তান কিসের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাঁহার মতে ঐ স্থলে নিত্য শক্ষের ঐরপে অভিব্যক্তির কারণ কোথায় কিরপে থাকে, তাহা বলিতে হইবে। পূর্ব্বাক্তি স্থলে শক্ষের অভিব্যক্তির কারণ কি ঘণ্টাতেই থাকে? অথবা অঞ্কর থাকে ?

এবং উহা ঘণ্টা বা অন্তত্ত্ৰ কি শব্দশ্ৰবণের পূর্বে হইতেই অবস্থিত থাকে ? অবিচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দপ্রবণসমূহরূপ শ্রুতিসন্তান কালে ঐ সন্তানের তায় প্রবাহরূপে বর্তুমান থাকে ? শন্ধনিত্যত্ববাদীর ইহা বক্তব্য এবং তীব্রাদি তেদে শন্ধের ভেদ না থাকিলে, ঐরপে শ্রুতিভেদ কেন হয় ? ইহাও বলিতে হইবে। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্দের নিতাত্ব পক্ষে এ সমস্ত উপপন্ন হয় না. শন্তের অভিব্যক্তির কারণ কোথায় কির্মণে থাকে, তাহাও বলা যায় না ; কারণ, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তথন যে নিতা শব্দের অভিব্যক্তি হইবে, তাহার কারণ ঘণ্টাতেই থাকে, অথবা অন্ত কোন স্থানে থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। এবং উহা ঘণ্টা বা অক্সত্র অবস্থিতই থাকে, অথবা সম্ভানবৃত্তি, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন পক্ষই যথন বলা যাইবে না, তথন শব্দের অভিব্যক্তি উপপন্ন হইতে পারে না। ভাষাকারের নিগৃঢ় যুক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, নিত্যশব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি ঘণ্টাস্থ এবং অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তীব্রশ্বাদিরূপে শ্রুতিভেদ হইতে পারে না ৷ কারণ, এ পক্ষে যে অভিবালক পূর্ব হইতেই ঘণ্টাতে আছে, তাহা একইক্সপে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ হইবে। যাহা প্রথমে তীব্রত্বরূপে শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইয়াছে, তাহাই আবার অন্তরূপে ঐ শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইয়াছে পারে না। ধদি বল, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ ঘন্টান্ত হইলেও অবন্থিত নহে, কিস্তু "সম্ভান-বৃত্তি" অর্থাৎ উহাও শব্দের শ্রুতিসন্তানের স্থায় তৎকালে নানাবিধ হইয়া বর্ত্তমান থাকে। রূপে বর্ত্তমান অভিব্যঞ্জকের নানা প্রকারতাবশতঃ শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তিরও নানা প্রকারতা হইয়া থাকে। এ পক্ষে উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে একই সময়ে তীব্ৰ মন্দ প্রস্তৃতি নানাবিধ শব্দের প্রবণ হইতে পারে। কারণ শব্দের অভিব্যঞ্জকগুলি সন্তানরূপে বর্ত্তমান হইলে, উহার অন্তর্গত প্রথম অভিব্যঞ্জক উপস্থিত হইলেই ঐ অভিব্যঞ্জক সন্থান উপস্থিত হওয়ায়, সেই প্রথম অভিবাঞ্জকের দারাই তীব্রাদি সর্ববিধ শব্দশ্রবণ কেন ইইবে না ? যে অভিবাঞ্জক প্রবাহ নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তির কারণ, তাহা ত প্রথম শব্দশ্রবণণালেই উপস্থিত ইইয়াছে। তীব্রাদি-হয় না ? এবং শব্দের অভিব্যঞ্জক ঘণ্টাস্ত হইলে, উহা প্রবণদেশে বর্ত্তমান শব্দকে কিরুপে অভিব্যক্ত করিবে ? – ইহাও বক্তব্য। যদি বল, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ ঘন্টাস্থ নহে, কিন্তু অক্তস্থ, এপক্ষেও উহ৷ অবস্থিত অথবা সম্ভানবৃত্তি—ইহা বলিতে হইবে৷ উভয়পক্ষেই পূর্ব্ববৎ দোষ অপরিহার্য্য। পরস্ত পূর্ব্বোক্ত খলে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ ঘণ্টাস্থ না হইলে এক ঘণ্টার অভিঘাত করিলে, তথন নিকটস্থ অস্তাস্ত ঘকীতেও শব্দের অভিব্যক্তির আপত্তি হয়। কারণ, শক্তের অভিব্যক্তির কারণ যদি সেখানে ঐ ঘণ্টাতে না থাকিয়াও তাহাতে শক্তের অভিব্যক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে অন্তান্ত ঘণ্টায় উহা না থাকিলেও তাহাতে শক্ষের অভিব্যক্তি কেন জনাইবে না ? তীব্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয় না, ইহাতে শক্তনিত্যস্ববাদীর একটি কথা এই ষে, তীত্রস্বাদি শব্দের ধর্ম্ম নহে, উহা নাদের ধর্ম। এতত্রহুরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "ভীত্র শব্দ" "মনদ শব্দ" এই প্রকারে শব্দেই তীত্রভাদি ধর্মের

বোধ হওরায় উহা শব্দেরই ধর্ম বলিতে হইবে। সার্বজনীন ঐরপ বোধকে ভ্রম বলা যায় না। কারণ, ঐ স্থলে ঐরপ ভ্রমের কোন নিমিন্ত নাই। নিমিন্ত ব্যতীত ঐরপ ভ্রম হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ববর্তী অয়োদশ স্বজ্ঞায়ে তীব্রমাদি যে শব্দের বাস্তবধর্ম, এ বিষয়ে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শব্দের অনিতাত্বপক্ষে তীব্রত্বাদিরপে নানা শব্দের শ্রুতিভেদ কিরপে উপপর হয় ? ঐ পক্ষেও শব্দের যাহা উৎপত্তির কারণ, তাহা কি ঘণ্টান্থ অথবা অক্সন্থ এবং উহা কি অবস্থিত অথবা সন্থানরতি ?—ইহা বলিতে হইবে। তাই শেষে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, ঘণ্টান্ন অভিয়াত করিলে, তথন ঐ ঘণ্টান্ন অভিয়াতরপ সংযোগের সহকারিরপে তীব্র ও মন্দ বেগ নামক যে সংস্কার জন্মে এবং তথন হইতে ঐ ঘণ্টান্ন যে বেগরপ সংস্কারের অনুবৃত্তি হয়, উহাই ঐ খনে নানা শব্দসন্থানের নিমিত্তান্তর। উহার অনুবৃত্তিবশতাই ঐ শব্দসন্থানের অনুবৃত্তি হয়। ঐ বেগরপে সংস্কার যাহা ঐ হলে শব্দসন্থানের নিমিত্তান্তর, তাহা ঘণ্টান্থ ও সন্থানবৃত্তি। ঐ সংস্কারের তীব্রতা ও মন্দতাবশতাই ঐ হলে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, এবং শব্দে ঐ তীব্রতা ও মন্দতারূপ বাস্তব ধর্ম থাকাতেই শব্দের পূর্ব্বোক্তরপ শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয়। শব্দ নিত্য হইলে বেগরপ সংস্কার তাহার কাবণ হওয়া অসন্তব। নিত্যপদার্থের কোন কারণ থাকিতে পাবে না। হতরাং শব্দের নিত্যত্বপক্ষে তাহার তীব্রতাদি ধর্মের কোন প্রয়োজক না থাকার শব্দের পূর্ব্বোক্তরপ শ্রুতিভেদ ইইতে পারে না ॥৩৫॥

ভাষ্য। ন বৈ নিমিত্তান্তরং সংস্কার উপলভাতে, অনুপলব্ধেনাস্তীতি।
অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) নিমিত্তান্তর সংস্কার উপলব্ধ হয় না, অনুপলব্ধিবশতঃ
(ঐ সংস্কার) নাই।

## সূত্র। পাণিনিমিত্তপ্রশ্লেষাচ্ছকাভাবে নার্পলব্ধিঃ॥ ॥৩৬॥১৬৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) হস্তজন্ম প্রশ্লেষ (সংযোগবিশেষ) বশতঃ শব্দাভাব হওয়ায় (সংস্কারের) অনুপলব্ধি নাই।

ভাষ্য। পাণিকর্মণা পাণিঘণ্টাপ্রশ্লেষো ভবতি, তিস্মংশ্চ সতি শব্দ-সন্তানো নোৎপদ্যতে, অতঃ প্রবণাত্মপপত্তিঃ। তত্ত্ব প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগঃ শব্দস্থ নিমিত্তান্তরং সংস্কারভূতং নিরুণদ্ধীত্যত্মুমীয়তে। তস্ত চ নিরোধাচ্ছব্দসন্তানো নোৎপদ্যতে। অনুৎপত্ত্বী প্রুতিবিচ্ছেদঃ। যথা প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগাদিষোঃ ক্রিয়াহেতো সংস্কারে নিরুদ্ধে গমনাভাব 800

ইতি। কম্পদন্তানস্থ স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্মস্থ চোপরমঃ। কাংস্থপাত্রাদিষু পাণিসংশ্লেষো লিঙ্গং সংস্কারদন্তানস্থেতি। তত্মান্নিমিত্রান্তরস্থ সংস্কার-ভূতস্থ নানুপলব্ধিরিতি।

সমুবাদ। হস্তক্রিয়ার দ্বারা হস্ত ও ঘণ্টার প্রশ্লেষ (সংযোগবিশেষ ) হয়, তাহা হইলে শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, অতএব শ্রবণের অনুপপত্তি, অর্থাৎ ঘণ্টাদিতে হস্ত-প্রশ্লেষবশতঃ তখন আর শব্দ উৎপন্ন না হওয়ায়, শব্দশ্রবণ হয় না। সেই স্থলে প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগ, অর্থাৎ হস্তাদির সহিত ঘণ্টাদির সংযোগবিশেষ শব্দের সংস্কাররূপ (বেগরূপ) নিমিতান্তরেকে বিনষ্ট করে, ইহা অনুমিত হয়। সেই সংস্কারের নিরোধবশতঃ শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, উৎপত্তি না হওয়ায় প্রবণবিচ্ছেদ হয়। যেমন প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত সংযোগবশতঃ বাণের ক্রিয়াহেতু সংস্কার (বেগ) বিনষ্ট হইলে (বাণের) গমনাভাব হয়। ছগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য কম্পসন্তানেরও নির্ত্তি হয়। কাংস্থ-পাত্র প্রভৃতিতে হস্তসংশ্লেষ সংস্কারসন্তানের লিঙ্কা, অর্থাৎ অনুমাপক। অতএব সংস্কাররূপ নিমিতান্তরের অনুপল্যি নাই।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বস্থতভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঘণ্টাদি দ্রব্যে বেগরূপ সংস্কার শব্দের নিমিতান্তর থাকায়, ঐ বেগের তীব্রত্বাদিবশতঃ শব্দের তীব্রত্বাদি হয়। তৎপ্রযুক্তই শব্দের শ্রুতি-ভেদ হয়। ইহাতে পরে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, সংস্কার্ত্তপ নিমিন্তান্তরের উপলব্ধি না হওয়ায়, ষ্মর্থাৎ কোন প্রমাণের দারাই ঐ সংস্কারের জ্ঞান না হওয়ান্ন, উহা নাই। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর-স্ত্ররূপে ভাষ্যকার এই স্ত্রের অবতারণা করিয়া, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হস্তক্রিয়ার দারা হস্ত ও বণ্টার প্রশ্লেষ হইলে, অর্থাৎ শব্দায়মান বণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তথন আর শব্দোৎ-পত্তি না হওয়ায় শব্দ শ্রবণ হয় না। স্কুতরাং ঐ স্থলে হস্তরূপ প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত ঘণ্টার সংযোগবিশেষ ঘণ্টাস্থ বেগরূপ সংস্কারকে বিনষ্ঠ করে, ইছা অনুমান দারা বুঝা যায় ৷ বেগরূপ সংস্কার শব্দসন্তানের নিমিত্ত কারণ, তাহার বিনাশে তথন আর শব্দসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না, স্কুতরাং তথন শক্তর্যবণ হয় না। যেমন গতিমান্ বাণের গতিক্রিয়ার নিমিভকারণ বেগরূপ সংস্কার কোন প্রতিঘাতি দ্রব্য সংযোগবশতঃ বিনষ্ট হইলে তথন আর ঐ বাণের গতি থাকে না, উহার কম্পনক্রিয়াসমষ্টিও নির্ত হয়, এইরূপ অগ্তত্তও ক্রিয়ার নিমিতকারণ সংস্থারের বিনাশে কম্পাদি জিয়ার নিবৃত্তি হয়, তজ্ঞপ শব্দের নিমিত্তকারণান্তর বেগরূপ সংস্কারের নাশ হওয়ায় কারণের অভাবে শব্দরূপ কার্য্য জ্বন্মিতে পারে না, এই জ্বন্তুই তথন ঘণ্টাদিতে শব্দসন্তান উৎপন্ন না হওরার, শব্দশ্রবণ হয় না। শব্দারমান কাংস্তপাত্ত প্রভৃতিকেও হস্ত হারা চাপিয়া ধরিলে তথন আর শব্দশ্রবণ হয় না, স্নতরাং তাহাতেও শব্দের নিমিত্তকারণ বেগরূপ দংস্কার বিনষ্ট হওয়াতেই ভ্রথন শব্দ উৎপন্ন হয় না, ইহা বুঝা যায়। ঘণ্টাদিতে বেগরূপ সংস্থার না থাকিলে হস্তপ্রশ্লেষ

ঘারা সেখানে কাহার বিনাশ হইবে ? এবং ঐ সংস্কার সেধানে শব্দের নিমিত্তকারণ না হইলে, উহার অভাবে শব্দের অন্তংপত্তিই বা হইবে কেন ? স্থতরাং অন্ত্রমান-প্রমাণ দ্বারা ঘণ্টাদিতে শব্দের নিমিত্ত কারণাস্তর বেগরূপ সংস্কার দিন্ধ হওয়ায় উহার অন্তপলন্ধি নাই। অন্ত্রমানপ্রমাণের দ্বারা বাহার উপলব্ধি হয়, তাহার অন্তপলব্ধি বলা যায় না। স্থতরাং অন্তপলব্ধিবশতঃ শব্দের সংস্কাররূপ নিমিত্তাস্তর নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। বেগরূপ সংস্কার দিন্ধ হইলে ঐ বেগের তীত্রত্বাদিবশতঃ তজ্জ্যশব্দের তীত্রত্বাদি ও তৎপ্রযুক্তশব্দের তীত্রত্বাদিরূপে শ্রুতিভেদও উপলন্ধ হইয়াছে।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিকনার পূর্ব্বেক্তি তাৎপর্য্যে এই স্থ্রের ব্যাখ্যা করিলেও, মহর্ষির পূর্ব্বস্থ্রে কিন্তু বেগরূপ সংস্কারের কোন কথাই নাই। পূর্ব্বস্ত্রভাষাের শেষে ভাষ্যকার নিজে বেগরূপ সংস্কারকে শব্দের নিমিত্রকারণ বলিয়া, নিজ যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষির পূর্ব্ব স্ত্রার্থান্মারে এই স্ত্রে দারা সরলভাবে তাঁহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘণ্টাদিতে হস্তপ্রশ্লেষবশতঃ শব্দের অভাব উপলব্ধ হওয়ায়, শব্দের বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষও নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এতছত্তরে মহর্ষি এই স্থ্রের দ্বারা বলিয়ছেন যে, ঘণ্টাদিতে হস্তপ্রশ্লেষ বা প্রতিবাতি দ্ব্যসংযোগ শব্দের বিনাশকারণ—ইহা প্রত্যক্ষদিন, স্মত্রাং শব্দের বিনাশকারণের সর্ব্রের অপ্রত্যক্ষও নাই। ভাষ্যকারও প্রতিঘাতি দ্ব্যসংযোগকে চরম শব্দের বিনাশকারণ বিনাশকারণের সর্ব্বর অপ্রত্যক্ষর নাই। ভাষ্যকারও প্রতিঘাতি দ্ব্যসংযোগকে চরম শব্দের বিনাশকারণ বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষর প্রত্রের অপ্রত্যক্ষর অনুপলব্দি অদির হইবে। স্থতরাং পূর্বপক্ষবাদা ঐ হেতুর দ্বারা শব্দমত্তের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ করিছেন গারিবেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এই স্থ্রের এইরূপ ধ্বাক্ষতার্থ ব্যাধ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত ব্যাধ্যাও বিলিয়াছেন॥ ৩৬ য়

## সূত্র। বিনাশকারণাত্রপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্ত্ব-প্রসঙ্গঃ॥৩৭॥১৬৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) এবং বিনাশকারণের অনুপলব্ধিবশতঃ অবস্থান হইলে, অর্থাৎ যে পদার্থের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থিত থাকে; স্কুতরাং নিত্য—ইহা বলিলে, তাহাদিগের অর্থাৎ শব্দশ্রবণরূপ অভিব্যক্তিসমূহেরও নিত্যত্বের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যদি যস্তা বিনাশকারণং নোপলভ্যতে তদবতিষ্ঠতে, অবস্থানাচ্চ তস্তা নিত্যত্বং প্রসজ্যতে, এবং যানি খল্লিমানি শব্দপ্রবাণানি শব্দাভিব্যক্তয় ইতি মতং, ন তেষাং বিনাশকারণং ভবতোপপাদ্যতে, অনুপ্রপাদনাদবস্থানমবস্থানাৎ তেষাং নিত্যত্বং প্রসজ্যত ইতি। অথ নৈবং, ন তর্হি বিনাশকারণানুপলব্বেঃ শব্দস্থাবস্থানামিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। যদি যাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা অবস্থান করে, এবং

অবস্থানবশতঃ তাহার নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়, এইরপে হইলে, এই যে শব্দশ্রবণসমূহই শব্দের অভিব্যক্তি, ইহা (আপনার) মত, তাহাদিগের অর্থাৎ ঐ শব্দশ্রবণসমূহের বিনাশ-কারণ আপনি উপপাদন করিতেছেন না, উপপাদনের অভাববশতঃ অবস্থান, অবস্থান-বশতঃ তাহাদিগের (শব্দশ্রবণসমূহের) নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়। আর যদি এইরপে না হয়, অর্থাৎ যাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থান করে; অবস্থানবশতঃ তাহা নিত্য, এইরূপ নিয়ম যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ বশতঃ অবস্থান-প্রযুক্ত শব্দের নিত্যত্ব হয় না।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এজন্য শব্দের অবস্থিতত্ব অর্থাৎ স্থিরত্ব দিল্প ছওয়ায়, শলের নিতাত্বই দিন্ধ হয়। বিনাশকারণের অনুপলন্ধি বলিতে, তাহার অপ্রতাক্ষই আমার অভিমত। মহর্ষি এই পক্ষে এই হত্তের হারা পূর্বপক্ষবাদীর ক্থিত হেতৃতে বাভিচাররূপ দোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের আ্থান্স্নারে মহর্ষির কথা এই যে, যদি বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেই তৎ প্রযুক্ত শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে শব্দাবণকে পূর্ব্বপক্ষ বাদীও অনিতা বলেন, তাহারও নিতাত্বাপতি হয়। কারণ শক্ষরণেরও বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্কুতরাং বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ দারা কাহারও নিতাত বিদ্ধ হইতে পারে না। শক্ষাবণে ব্যভিচারবশতঃ উহা নিতাতের সাধক না হওয়ায়, উহার ছারা শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি শব্দশ্রবণরূপ শব্দাভিব্যক্তির বিনাশকারণ প্রতাক্ষ না হইলেও তাহা অনিতা হয়, তাহা হইলে শব্দ ও অনিতা হইতে পারে। অমুমান षाता मस्यायत्वत विनामकात्रव উপलक्ष रम्र, हेरा विलित मस्यायत्व विनामकात्रव्यत्र असूमान पात्रा উপল্কি হওয়ায়, বিনাশকারণের অজ্ঞানরূপ অনুপল্কি দেখানে অসিদ্ধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বুভিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকে এই স্থত্তের ব্যাখ্যা না করায়, তাঁহাদিগের মতে এইটি স্ত্ত নহে—ইহা বুঝা ধার। কিন্তু ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার ও বাচম্পতি মিশ্র এইটিকে স্থুত্র বিশির্মাই এহণ করিয়াছেন। ভারত্চীনিবন্ধেও এইটি ত্তুমধো গৃহীত হইয়ছে। তৃতীয় অধ্যায়েও (২ মাঃ, ২০স্ত ) মহর্ষির এইরূপ একটি স্থত্ত দেখা বাব। ভাষ্যকার প্রভৃতি এই স্থত্তে "তৎ"শব্দের দ্বারা শব্দশ্রবণকেই মহর্ষিব বুদ্ধিস্থরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার নিতাত্বাপত্তি ব্যাধ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বস্থত্তব্যাখ্যার বে বেগরূপ সংস্থারকে মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকেই-এই সূত্রে "তং" শব্দের ঘারা গ্রহণ না করিয়া, পূর্ব্বে অত্নক্ত শব্দশ্রবণকেই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, হন্তপ্রশ্লেষ বেগের বিনাশকারণ নহে, উহার বিনাশ-কারণ প্রত্যক্ষণিদ্ধ না হওয়ায়, উহা ঘণ্টাদিতে অবস্থিতই থাকে, উহার বিনাশ হয় না। এতত্ত্তরে মহর্ষি এই স্থুত্তের ঘারা ঐ বেগরূপ সংস্কারের নিতাত্বাপত্তি বলিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যাও ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে হইতে পারে। বেগরূপ সংস্থারের বিনাশকারণ অনুমানসিদ্ধ; উহার অনুপ্রারি नाहे. हेहा विनाद मक्यावर्णवे विनामकावर्णवे अञ्चलकि नाहे, हेहा व वना यहिर्व ॥ ०० ॥

ভাষ্য। কম্পদমানাপ্রয়স্থান্সনাদস্থ পাণিপ্রশ্লেষাৎ কম্পবৎ কারণোপ-রমাদভাবঃ। বৈয়ধিকরণ্যে হি প্রতিঘাতিদ্রব্যপ্রশ্লেষাৎ দমানাধিকরণ্যে-বোপরমঃ স্থাদিতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) কম্পের সমানাশ্রয়, অর্থাৎ যে আধারে কম্প জন্মে, সেই আধারস্থ অনুনাদের, অর্থাৎ ধ্বনিরূপ শব্দের হস্তপ্রশ্লেষবশতঃ কম্পের ন্যায় কারণের নির্ত্তিবশতঃ অভাব হয়। যেহেতু বৈয়ধিকরণ্য হইলে,অর্থাৎ ঐ শব্দ যদি হস্তপ্রশ্লেষের অধিকরণ ঘণ্টাদি দ্রব্যে না থাকে, উহা যদি আকাশে থাকে, তাহা হইলে প্রতিঘাতি দ্রব্যের প্রশ্লেষবশতঃ সমানাধিকরণেরই নির্ত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ হস্তাদি দ্রব্যের প্রশ্লেষ বা সংযোগবিশেষের দ্বারা তাহার অধিকরণ ঘণ্টাদিগত সংস্কারেরই বিনাশ হইতে পারে, আকাশস্থ শব্দের বিনাশ হইতে পারে না।

## সূত্র। অস্পর্শত্বাদপ্রতিষেধঃ॥৩৮॥১৬৭॥

অনুবাদ। (উত্তর)—অস্পর্শত্বশতঃ, অর্থাৎ শব্দাশ্রয়দ্রব্য স্পর্শশূত্য বলিয়া প্রতিষেধ নাই। [ অর্থাৎ শব্দের আকাশগুণত্বের প্রতিষেধ করা যায় না। ]

ভাষ্য। যদিদমাকাশগুণঃ শব্দ ইতি প্রতিষিধ্যতে, অয়মনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ, অস্পর্শবাচ্ছকাশ্রয়স্থা। রূপাদিসমানদেশস্থাগ্রহণে শব্দ-সন্তানোপপত্তেরস্পর্শ-ব্যাপি-দ্রব্যাশ্রয়ঃ শব্দ ইতি জ্ঞায়তে, ন কম্প্রসমানা-শ্রয় ইতি।

সমুবাদ। এই যে আকাশের গুণ শব্দ, ইহা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। যেহেতু শব্দাশ্রায়ের স্পর্শশূতাতা আছে। রূপাদির সমানদেশের — স্বর্ধাৎ রূপ, রুস, গদ্ধ ও স্পর্শের সহিত একাধারস্থ শব্দের জ্ঞান না হওয়ায়, শব্দ-সন্তানের উপপত্তিবশতঃ শব্দ স্পর্শশূতা ব্যাপকদ্রব্যাশ্রিত—ইহা বুঝা যায়। কম্পের সমানাশ্রয় স্বর্ধাৎ শব্দ, কম্পাধার ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ—ইহা বুঝা যায় না।

টিপ্রনী। ভাষ্যকার এথানে সাংখ্যমতানুদারে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তহন্তরে এই স্থান্তর অবতারণা করিয়াভেন। সাংখ্যসম্প্রদারের কথা এই বে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে ঐ ঘণ্টাতে বেগরূপ সংশ্বার ও কম্প জন্মে। পরে ঐ ঘণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তথন কম্প ও বেগের স্থায় শব্দেরও নিবৃত্তি হয়। স্কুতরাং ঐ শব্দ কম্পও সংস্কারের স্থায় ঘণ্টাশ্রিত, উহা আকাশাশ্রিত বা আকাশের গুণ নহে। শব্দ আকাশাশ্রিত হইলে হস্তপ্রশ্লেষের দ্বারা শব্দের নিবৃত্তি হইতে পারে না। হস্তপ্রশ্লেষের স্মানাধিকরণ ঘণ্টাস্থ বেগরূপ সংস্কারেরই

নির্তি হইতে পারে। কারণ শকাশ্রম আকাশে হস্তপ্রশ্লেষ নাই। এক আধারে হস্তপ্রশ্লেষ অন্ত আধারের বস্তুকেও বিনষ্ট করে, ইহা বলিলে শব্দায়মান বহু ঘণ্টার মধ্যে যে কোন এক ঘণ্টার হ**ন্তপ্র**ার্থ দারা সকল ঘণ্টার শব্দনিবৃত্তি হইতে পারে। স্থতরাং **শ**ব্দ, কম্প ও বেগরূপ সংস্কারের সমানাশ্রম, অর্থাৎ ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ, উহা আকাশান্ত্রিত নহে। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তত্ত্তরে স্ত্রবাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শব্দ আকাশের গুণ, ইহা প্রতিষেধ করা যায় না। কারণ, শব্দাশ্রয় দ্রব্য, স্পর্শশূক্ত। শব্দ রূপাদি গুণের সহিত ঘণ্টাদি একদ্রব্যেই থাকে—ইহ। বলিলে শব্দের জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দসন্তান স্বীকার করিলেই শ্রোতার শ্রবণেক্রিয়ের দহিত শক্তের দম্বন্ধ হওয়ার শব্দের শ্রবণরূপ জ্ঞান হইতে পারে। স্থতরাং শব্দ স্পর্শনূত বিশ্ববাপী কোন দ্রবাশ্রিত, অর্থাৎ আকাশাশ্রিত, ইহা বুঝা যায়। উহা কম্পাশ্রম্বণ্টাদিদ্রব্যাশ্রিত নহে। ভাষ্যকার এইরূপে স্তুকারের ভাৎপর্য্য য্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যাটী ঢাকার এই তাৎপর্য্যের বিশদবর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়-গুলি বিষয়দম্বদ্ধ হইয়াই প্রতাক্ষ জন্মায়। শব্দ ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ হইলে শ্রবণেক্রিয়ের দহিত . তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রবণেন্দ্রিরের উপাধি কর্ণশঙ্কুলী ঘণ্টাকে প্রাপ্ত হয় না, খণ্টাও তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। অত এব বিশ্বব্যাপী স্পর্শশূভ আকাশই শব্দের আধার বলিতে ছইবে। আকাশে পূর্কোক প্রকারে তরঙ্গ হইতে তরক্ষের ভায় শব্দসন্তান উৎপন্ন হইলে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণক্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় তাহার শ্রবণ হইতে পারে। শ্রমণেক্রিয় বস্ততঃ আকাশপদার্থ। স্কুতরাং তাহাতে শব্দ উৎপন্ন: হইলে, তাহার সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইবেই। শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট ঘণ্টাদির গুণ হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শব্দসন্তানের উপপত্তি হয় না, স্থতরাং শক্ষে রূপাদির সহিত একদেশস্থ বলিলে তাহার প্রবণ হইতে পারে না। রূপ, রদ, গন্ধ ও স্পর্শের আধার ঘণ্টাদি দ্রব্যে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শব্দসম্ভান জন্মিতে পারে না। ঘণ্টাস্থ হস্ত প্রশ্লেষ আকাশস্থ শব্দের বিনাশক হয় কিরূপে ? এতত্ত্বে উদ্দ্যোত কর বলিয়াছেন ধে, হস্তপ্রশ্লেষ শব্দের বিনাশক নহে, উহা শব্দের নিমিত্তকারণ বেগরূপ সংস্কারকে বিনষ্ট করার কারণের অভাবে দেখানে অন্ত শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাই শক্ষাবণ হয় না। ভাষাকারও এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। স্নতরাং সাংখ্য-সম্প্রদায়ের যুক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্য। প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ সন্নিবিষ্টঃ শব্দঃ সমানদেশো ষ্যজ্যত ইতি নোপপদ্যতে। কথং ?

অনুবাদ। প্রতি দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট, সমানদেশ, অর্থাৎ রূপাদির সহিত একাধারস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। বিভক্তান্তরোপপতেশ্চ সমাসে ॥৩৯॥১৬৮॥ অনুবাদ। (উত্তর) বেহেতু সমাসে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে (শব্দের) বিভক্তান্তরের উপপত্তি, অর্থাৎ দ্বিবিধ বিভাগের সত্তা ও সন্তানের উপপত্তি আছে। ভাষ্য। সন্তানোপপতেশ্চেতি চার্থঃ। তদ্ব্যাখ্যাতং। যদি রূপাদয়ঃ
শব্দাশ্চ প্রতিদ্রব্যং সমস্তাঃ সমুদিতান্তস্মিন্ সমাদে সমুদায়ে যো যথাজাতীয়কঃ সমিবিফস্তস্থ তথাজাতীয়স্তৈব গ্রহণেন ভবিতব্যং—শব্দে
রূপাদিবং। তত্র যোহয়ং বিভাগ একদ্রব্যে নানারূপা ভিন্নপ্রভাতয়ো
বিধর্মাণঃ শব্দা অভিব্যজ্যমানাঃ শ্রুয়ন্তে, যচ্চ বিভাগান্তরং সরূপাঃ সমানশ্রুতয়ঃ সধর্মাণঃ শব্দাস্তীব্রমন্দর্মাতয়া ভিনাঃ শ্রুয়ন্তে, তত্রভয়ং নোপপদ্যতে, নানাভূতানামুৎপদ্যমানানাময়ং ধর্ম্মো নৈকস্থ ব্যজ্যমানস্থেতি।
অস্তি চায়ং বিভাগো বিভাগান্তরঞ্চ, তেন বিভাগোপপত্রের্ম্যামহে, ন
প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ শব্দঃ সন্ধিবিষ্টো ব্যজ্যত ইতি।

অমুবাদ। সন্তানের উপপত্তিবশতঃ, ইহা "চ" শব্দের অর্থ ( অর্থাৎ সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা শব্দসস্তানের উপপত্তিরূপ হেয়ন্তর মহধির বিবক্ষিত )। তাহা ( সস্তানের উপপত্তি ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বেব তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি। যদি রূপাদি এবং শব্দসমূহ প্রতিদ্রব্যে সমস্ত ( অর্থাৎ ) সমুদিত হয় ( তাহা হইলে ) সেই "সমাসে" ( অর্থাৎ ) সমুদায়ে ( রূপাদির মধ্যে ) যথা-জাতীয় যাহা সন্নিবিষ্ট, তথা-জাতীয় তাহারই জ্ঞান হইবে—শব্দবিষয়ে রূপাদির স্থায় জ্ঞান হইবে, ( অর্থাৎ যেমন প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র রূপাদিরই জ্ঞান হয়, তদ্রুপ প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান হইবে )। তাহা হইলে অর্থাৎ রূপাদির স্থায় প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান স্বীকার করিলে, (১) একদ্রব্যে নানারূপ, ভিন্ন-শ্রুতি, বিরুদ্ধার্মবিশিষ্ট, শব্দসমূহ অভিব্যজ্যমান হইয়া শ্রুত হয় এই যে বিভাগ, এবং (২) সরূপ, সমানশ্রুতি, সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, তীত্রধর্ম্মতা ও মন্দধর্ম্মতাবশতঃ ভিন্ন. শব্দসমূহ শ্রুত হয়—এই যে বিভাগান্তর, সেই উভয় অর্থাৎ শব্দের পূর্বেবাক্তরূপ বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয় না। (কারণ) ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিভাগদ্বয় উৎপদ্যমান নানাভূত শব্দসমূহের ধর্ম্ম, অভিব্যজ্যমান একমাত্রের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু এই বিভাগ ও বিভাগান্তর আছে, অর্থাৎ উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, স্বতরাং বিভাগের উপপত্তিবশতঃ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া শব্দ অভিব্যক্ত হয় না. ইহা আমরা বুঝি।

টিপ্পনী। সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মত এই ষে, বীণা, বেণু ও শহ্মাদি দ্রবাগুলি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সমাস, অর্থাৎ সমুদায়। রূপ রস্যদি ঐসকল দ্রব্য হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। শব্দ ঐ সমাসে, অর্থাৎ রূপ-রুমাদির সমুদায়ভূত প্রত্যেক দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়াই

অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার এইরূপ সাংখ্যমতের বর্ণনা-পূর্ব্বক স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, সাংখ্যসম্মত পূর্ব্বোক্ত সমাসে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই শব্দ অভিব্যক্ত হয় না। কারণ, যদি শব্দ ঐ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে ষড়জ, ধৈবত, গান্ধারাদি ভেদে শব্দের যে বিভাগ আছে, এবং ষড়জ প্রভৃতি একজাতীয় শব্দেরও যে, তীব্র-মন্দাদিরপ বিভাগান্তর আছে, তাহা উপপন্ন হয় না! কারণ, পূর্ব্বোক্ত সমুদায়-গত এবং নানাজা ীয় গন্ধাদির বীণা প্রভৃতি একই দ্রব্যে প্রতিক্ষণ ভেদ দেখা যায় না. অতএব পূর্ব্বোক্ত বিভক্তান্তরের সভাবশতঃ শব্দ পূর্ব্বোক্ত সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয় না। কিন্তু শব্দ **আকাশে উ**ৎপন্ন হটয়া থাকে, উহা আকাশের গুণ। ভাষ্যকারও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখপুর্বাক শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না— এই কথা বলিয়া শব্দ কেন ঐরপ নহে, ইহার হেতু বলিতে এই স্থত্তের অবভারণা করিয়াছেন। এবং স্থতোক্ত "বিভক্তান্তরে"র ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে স্থত্রকারের সাধ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সমুদায়ে অভিব্যক্ত হয় না, ইহাই স্ত্রকাবের সাধ্য। স্তরকার তাঁধার হেতু বলিগাছেন,—বিভক্তান্তরের উপপত্তি। "চ" শব্দের দারা শব্দন্তানের উপপত্তিরূপ হেত্তরও সম্চিত হইয়াছে। "বিভাগশ্চ বিভক্তান্তর্ঞ". এইরূপ বাক্যে একশেষবশতঃ এই "বিভক্তান্তর" শব্দ দিদ্ধ হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমে ষড্জ, বৈৰত, গান্ধারাদি নাশজাতীয় শদের বিভাগ বলিয়া, পরে ষড্জ প্রভৃতি সজাতীয় শদেরও বিভাগ-রূপ বিভক্তান্তর বা বিভাগান্তরের উল্লেখপূর্বক স্থত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে. শব্দ রূপাদির সমাসে, অর্থাৎ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলিলে পূর্ব্বোক্তরূপ বিভাগদম উপপন্ন হয় না। নানা শব্দের উৎপত্তি হইলেই ঐক্নপ বিভাগ উপপন্ন হয়। একই শব্দ অভিব্যজ্ঞামান হইলে এক্লপ বিভাগ উপপন্ন হয় না। কারণ, গন্ধবিশিষ্ট প্রত্যেক দ্রব্যে যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাহা প্রতি দ্রব্যে এক। যে দ্রব্যে যে জাতীয় গন্ধ সন্নিবিষ্ঠ থাকে, দেই দ্রব্যে তজ্জাতীয় সেই এক গন্ধেরই জ্ঞান হয়। শব্দ ঐ গন্ধাদির আধারে অবস্থিত থাকিয়া গন্ধাদির তায় অভিব্যক্ত হইলে প্রতিদ্রব্যে একরূপ একটি শব্দেরই জ্ঞান হইল, একদ্রব্যে একজাতীয় নানাশক এবং নানাজাতীয় নানাশকের জ্ঞান হইত না। স্কুতরাং শকের পূর্কোক্তরূপ দিবিধ বিভাগ থাকায় বুঝা যায় – শব্দ পূর্ব্বোক্ত রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া রূপাদির ন্যায় অভিব্যক্ত হয় না। শব্দ আকাশে উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের ভার আকাশে সজাতীয় বিজাতীয় নানাবিধ নান।শব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয়। এবং পূর্ব্বোক্তরপ শব্দসন্তান স্বীকৃত হওয়ায়, শব্দ শ্রবণদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে ৷ স্থতরাং শ্রবণেশ্রিয়রপ মাকাশে শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, শব্দ, রূপাদি সমুদারে অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, একথা আর বলা ধাইবে না। এজন্ত মহর্ষি স্থতে "চ" শক্ষের দ্বারা তাঁহার সাধ্য সমর্থনে শব্দসন্তানের সতারূপ হেত্বস্তরও স্কুচনা করিয়াছেন। স্থত্তে "বিভক্তা**স্ত**র" শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত বিভাগ ও বিভাগাস্তর। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সতা। "সমাস" শব্দের

অর্থ পূর্ব্বর্ণিত সমৃদায়। ভাষ্যে "সমন্ত" বলিয়া "সমৃদিত" শব্দের ছারা এবং "সমাস" বলিয়া "সমৃদায়" শব্দের ছারা "সম্লায়" ও "সমাস" শব্দেরই অর্থ ব্যাখ্যা ইইয়ছে।—রূপ, রস, গন্ধ স্পর্ল ও শব্দ একাধারে সমৃদিত থাকে। উহাদিগের সমৃদায়ই বীণাদি দ্রব্য। ঐ সমৃদায়ে শব্দ ও রূপাদির স্থায় অবস্থিত থাকে, ইহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ সিদ্ধাহকেই পূর্ব্বপক্ষরপে গ্রহণ করিয়া তহুত্বে এই স্ত্তের অবতারণা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শব্দ "সমাসে" অর্গাৎ স্পর্শাদি সমৃদায়ে স্পর্শাদির সহিত একত্র থাকে না। কারণ, শব্দের তীত্র-মন্দাদি বিভাগান্তর আছে একই শ্র্যাদি দ্রব্যে তীত্র-মন্দাদি নানা জাতীয় নানা শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অগ্নিসংযোগ ব্যতীত গন্ধাদির পরিবর্তান হয় না। বৃত্তিকার এই কথার ছারা শব্দ যে স্পর্শবিশিষ্ট কোন পদার্থের গুণ নতে, এই সাধ্যের সাধক অনুমান স্টনা করিয়াছেন । মূলকথা, পূর্ব্বাক্ত নানা যুক্তির ছারা শব্দ স্কান সিদ্ধ হওয়ায় শব্দ অনিত্য ইয় সিদ্ধ হইয়াছে। এবং শব্দ আকাশের গুণ, ইয়াও সিদ্ধ হয়াছে। ৩৯।

#### শনানিতাত্ব প্রকরণ সমাপ্ত।

ভাষ্য। দ্বিবিধশ্চায়ং শব্দো বর্ণাত্মকো ধ্বনিমাত্রশ্চ। তত্ত্র বর্ণাত্মনি ভাবং—

অমুবাদ। এই শব্দ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিচারের দ্বারা অনিত্যত্বরূপে পরীক্ষিত শব্দ দ্বিবিধ,—(১) বর্ণাত্মক ও (২) ধ্বনিরূপ। তন্মধ্যে বর্ণাত্মক শব্দে—

সূত্র। বিকারাদেশোপদেশাৎ সংশয়ঃ ॥৪০॥১৬৯॥

অনুবাদ। (বর্ণের) বিকারও আদেশের উপদেশবশতঃ—সংশয় হয়।

ভাষ্য। দধ্যত্ত্রতি কেচিদিকার ইত্বং হিত্বা যত্ত্বমাপদ্যত ইতি বিকারং মন্মন্তে। কেচিদিকারস্ম প্রয়োগে বিষয়ক্তে যদিকারঃ স্থানং জহাতি, তত্র যকারস্ম প্রয়োগং ব্রুবতে। সংহিতায়াং বিষয়ে ইকারো ন প্রযুজ্যতে, তস্ম স্থানে যকারঃ প্রযুজ্যতে, স আদেশ ইতি। উভয়মিদ-মুপদিশ্যতে। তত্র ন জ্ঞায়তে কিং তত্ত্বমিতি।

অনুবাদ। "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে কেহ কেহ ইকার ইত্ব ত্যাগ করিয়া যত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিয়া বিকার মানেন। কেহ কেহ ইকারের প্রয়োগ বিষয়কৃত হইলে, অর্থাৎ

<sup>&</sup>gt;। শব্দো ন স্পর্ণবিধিশেষগুণঃ, অগ্নিসংবোধাসমবায়িকারণকত্বাভাবে দতি অকারণগুণপূর্বকপ্রতাক্ষতাং স্বথবং — সিহ্নান্ত-মক্তাবলী।

সন্ধির পূর্বেব যে স্থলে ইকারের প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে ইকার যে স্থান ত্যাগ করে, সেই স্থানে ধকারের প্রয়োগ বলেন। সংহিতা-বিধয়ে অর্থাৎ সন্ধি হইলে সেই স্থলে ইকার প্রযুক্ত হয় না, তাহার স্থানে ধকার প্রযুক্ত হয়, তাহা আদেশ। এই উভয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিকার ও আদেশ উপদিষ্ট (মতভেদে কথিত) আছে। তন্নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উভয়েরই উপদেশ থাকায় তত্ত্ব কি ?—ইহা বুঝা যায় না, অর্থাৎ বিকারের উপদেশই তত্ত্ব ? অথবা আদেশের উপদেশই তত্ত্ব ?—এ বিষয়ে সংশয় হয়।

টিপ্লনী ৷ মহর্ষি বর্ণ ও ধ্বনিরূপ দিবিধ শব্দের অনিতাত্ত পরীক্ষা করিয়া, এখন বর্ণাত্মক শব্দের নির্বিকারত্ব পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই স্থত্তের দারা সংশয় ক্তাপন করিয়াছেন। দধি+অত, এই প্রয়োগে সন্ধি ছইলে, "নধ্যত্র" এইরূপ প্রয়োগ হয়। এথানে ইকারই ইকারত্ব ত্যাগ করিয়া যক।রত্ব লাভ করে, অর্থাৎ হ্রগ্ধ যেমন দ্ধিরূপে এবং স্থবর্ণ যেমন কুণ্ডলরূপে পরিণ্ত হয়, তদ্<u>রু</u>প পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগে ইকারই যকাররূপে পরিণত হয়। ইকার প্রকৃতি, যকার তাহার পরিণাম বা বিকার. ইহা এক সম্প্রদাধের মত। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে সন্ধিবিষয়ে ইকারের প্রয়োগ হয় না, ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ হয়। ঐ স্থলে ইকার স্থানী, যকার আদেশ। যকার ইকারের বিকার নহে। এইরূপে সন্ধিস্থলে বর্ণের বিকার ও আদেশ—এই উভয় পক্ষেরই উপদেশ (ব্যাখ্যা) থাকায় বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সন্ধিস্থলে বর্ণগুলি বিকার ? —এইরপ সংশয় হয়। পরীক্ষা ব্যতীত ঐ সংশয় নিবৃত্তি হয় না, এজন্ত মহর্ষি পরীক্ষার মূল সংশয় জ্ঞাপন করিয়া বর্ণের আদেশ পক্ষের পরীক্ষা করিয়াছেন। তাৎপর্য্য নীকাকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সাংখ্যমত নিরস্ত হইয়াছে। এখন যদি সেই সাংখ্যই বলেন যে, মৃত্তিকা ও স্কুবর্ণাদির ন্তায় বর্ণগুলি পরিণামি নিংট, এজন্ম ভাষাকার "দিবিধন্চায়ং শব্দঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা তদিষয়ে পরীক্ষারস্ত করিলেন। ধ্বনিরূপ শক্তে বিকারের উপদেশ না থাকায়, তাহার পরিণামি নিত্যতার আপত্তি করা যায় না ৷ বর্ণাত্মক শক্তেও সন্দেহ থাকায়, তাহাকে পরিণামি নিত্য বলিয়া অবধারণ করা ধার না। কারণ, "ইকো ধণচি" এই পাণিনিস্ত্রে সন্ধিতে "ইকে"র স্থানে "ধণে"র বিধান থাকায় কেহ কেহ ঐ স্ত্রকে বর্ণের বিকারোপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ আদেশো-পদেশ বলিয়া ব্যাথ্যা করেন। ব্যাখ্যাকারদিগের বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংশন্ন হয়। স্মৃতরাং পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্বের অবধারণ করা যায় না 🛚 ৪০ 🖡

ভাষ্য। আদেশোপদেশস্তত্ত্বং।

বিকারোপদেশে হ্রন্থয়স্যাপ্রহণাদ্বিকারাননুমানং। সত্যন্তরে কিঞ্চিমবর্ত্ততে কিঞ্চিত্রপজায়ত ইতি শক্যেত বিকারোহনুমাতুং। ন চান্বয়ো গৃহতে, তম্মাদ্বিকারো নাস্তীতি।

ভিন্নকরণয়োশ্চ বর্ণয়োরপ্রয়োগে প্রয়োগোপপি ভিঃ।
বির্তকরণ ইকার, ঈষৎ স্পৃষ্টকরণো যকারঃ, তাবিমো পৃথক্করণাথ্যেন
প্রযন্ত্রেনাচ্চারণীয়োঁ, তয়োরেকস্থাপ্রয়োগেহয়্মস্থ প্রয়োগ উপপন্ন ইতি।
আবিকারে চাবিশেষঃ। যত্রেমাবিকারয়কারো ন বিকারস্থতোঁ,
"যততে" "যচ্ছতি," "প্রায়ংস্ত" ইতি, "ইকার" "ইদ"মিতি চ,—যত্র
চ বিকারস্থতোঁ, "ইফ্যা" "দধ্যাহরে"তি, উভয়ত্র প্রযোক্ত্রেরবিশেষো যত্রঃ
শ্রোত্রশ্চ প্রতিরিত্যাদেশোপপত্তিঃ। প্রযুজ্যমানাগ্রহণাচ্চ। ন থলু
ইকারঃ প্রযুজ্যমানো যকারতামাপদ্যমানো গৃহতে, কিং তর্হি ? ইকারস্থ
প্রয়োগে যকারঃ প্রযুজ্যতে, তম্মাদবিকার ইতি।

অনুবাদ। আদেশের উপদেশ তত্ত্ব। যেহেতু বিকারের উপদেশে অর্থাৎ বর্ণের বিকারব্যাখ্যা-পক্ষে অন্বয়ের জ্ঞান না হওয়ায় বিকারের অনুমান হয় না। বিশাদার্থ এই যে, ( যকারাদি বর্ণে, ইকারাদি বর্ণের ) অন্বয় থাকিলে কিছু নিবৃত্ত হয়, কিছু জন্মে, এ জন্ম বিকার অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু অন্বয় গৃহীত (জ্ঞাত) হয় না, অতএব বিকার নাই।

এবং যাহার করণ, অর্থাৎ উচ্চারণ-জনক আভ্যস্তর-প্রযত্ন 'ভিন্ন' এমন বর্ণদ্বয়ের ( একের ) অপ্রয়োগে ( অপরের ) প্রয়োগের উপপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, ইকার বির্ত্তকরণ, যকার ঈষৎ স্পৃষ্টকরণ, সেই এই ইকার ও যকার ভিন্নরূপ করণনামক প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণীয়, সেই উভয়ের একটির ( ইকারের ) অপ্রয়োগে অন্যটির ( যকারের ) প্রয়োগ উপপন্ন হয় ।

পরস্তু, অবিকারেও বিশেষ নাই। বিশদার্থ এই ষে, ষে স্থলে এই ইকার ও ধকার বিকারভূত নহে (যথা) "যততে" "ঘচছতি" "প্রায়ংস্ত," এবং "ইকারঃ" "ইদং" এবং ষে স্থলে ইকার ও ঘকার বিকারভূত, (যথা) "ইষ্ট্যা" "দধ্যাহর",— উভয়ত্র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থলেই প্রয়োগকারীর ষত্ন নির্বিশেষ, শ্রোতারও শ্রুবণ, নির্বিশেষ, এ জন্ম আদেশের উপপত্তি হয়।

এবং যেহেতু প্রযুজ্যমানের জ্ঞান হয় না। বিশদার্থ এই যে, প্রযুজ্যমান ইকার যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া গৃহীত হয় না, ( প্রগ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর ) ইকারের প্রয়োগে যকার প্রযুক্ত হয়, অতএব বিকার নাই

টিপ্লনী। বর্ণের বিকার ও আদেশ, এই উভয়ের উপদেশ থাকায়, তন্মধ্যে কোন উপদেশ তত্ত্ —অর্থাৎ যথার্থ, ইহা বুঝা যার না, এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার মহর্ষি স্থত্রোক্ত সংশয় ব্যাখ্যা করিয়া, এখানেই "আদেশের উপদেশ তত্ত্ব" এই কথার দ্বারা মহর্ষিব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি পরে বিচারপর্বাক তাহার নিজ সিদ্ধাস্কের সমর্থন করিলেও, ভাষ্যকার এখানে ঐ সিদ্ধাস্ত সমর্থন করিতে নিজে করেকটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথম যুক্তি এই যে, "দধ্যত্র" এই প্রারোগে সন্ধিবশতঃ ইকারের স্থানে যে যকারের আদেশ হইয়াছে, ঐ যকারকে ঐ স্থলে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। কারণ, বিকারস্থলে যাহার বিকার. দেই **প্রকৃতি-পদার্থ—বিকার-পদার্থে অনুগ** হ থাকে । অর্থাৎ বিকার-পদার্থে প্রকৃতি-পদার্থের কোন ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় । যেমন, স্মবর্ণের বিকার কুগুল। স্মবর্ণ কুগুলের প্রকৃতি। স্থবর্ণজাতীয় অবয়বগুলি পূর্বেব যে আকারে থাকে, কুণ্ডলে তাহার নিরুত্তি হয়, এবং অন্তর্রপ আকারের উৎপত্তি হয়। কুগুল স্থবর্ণ হইতে সর্বাধা বিভিন্ন হইয়া যায় না। কুগুলে স্থবর্ণের পূর্ব্বোক্তরূপ অন্বয় প্রত্যক্ষ ২য়, এ জন্ম দেখানে কুগুলকে স্থবর্ণের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় যকার ইকারের বিকার হইলে, কুগুলে স্কুবর্ণের ন্যায় যকারে ইকারের পুর্ব্বোক্ত অন্তর থাকিত এবং তাহা বুঝা যাইত। অর্থাৎ যকারে ইকারের কোন ধর্মের নিরুত্তি ও কোন ধর্মের উৎপত্তি হইলে, যকার ইকার হইতে সর্বাথা বিভিন্ন বুঝা যাইত না। কিন্তু যথন "দখ্যত্র" এই প্রায়েগ যকারে ইকারের অবম বুঝা যায় না, যকারকে ইকার হইতে সর্বাথা বিভিন্ন বলিয়াই বঝা ষায়, তথন ঐ যকারকে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। অর্থাৎ যকারে ইকানের বিকারত্বোধক অন্বয় না থাকায়, যকারে ইকারের বিকারত্বের অনুমাপক হেতু নাই। এবং যকার যদি ইকারের বিকার হয়, তাহা হইলে যকার ইকারের অবয়বিশিষ্ট হউক ? এইরূপ প্রতিকৃল ভর্ক উপস্থিত হওয়ায়, যকাবে ইকারের বিকারত্বানুমান হইতেও পারে না : অন্ত কোন প্রমাণের দ্বারাও যকারে ইকারের বিকারত দিন্ধ হয় না। স্বতরাং বর্ণবিকার নিম্প্রমাণ হওয়ায়, উহা নাই।

ভাষ্যকারের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইকার ও যকারের "করণ" ন্বর্গাৎ উচ্চারণাত্মকূল আভ্যন্তর-প্রয়ন্ত ভিন্ন। ইকার স্বরবর্গ, স্কুতরাং তাহার করণ "বিবৃত"। যকার অন্তঃস্থ বর্ণ, স্কুতরাং তাহার করণ "ঈষৎ স্পৃষ্ট"। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন করণ নামক প্রয়ন্ত্রের দ্বারা ইকার ও যকারের উচ্চারণ হওয়ায়,

১। বর্ণের উচ্চারণামূক্ল প্রযন্ত ছিবিধ,—বাঞ্চ ও আভান্তর। বাঞ্চ প্রযন্ত একাদশ প্রকার ও আভান্তর প্রযন্ত চারি প্রকার কথিত হইয়াছে। এবং ঐ প্রযন্ত "করণ" নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ আভান্তর-প্রযন্তরূপ করণ "পৃষ্ট," "ঈষৎ শৃষ্ট," "সংবৃত" ও "বিবৃত" নামে চতুর্বিধ। স্বরবর্ণের করণকে "বিবৃত" এবং অন্তঃস্থ বর্ণের করণকে "ঈষৎ শৃষ্ট" বলা হইয়াছে। সহাভাষাকার পতপ্রলি বলিয়াছেন, "শৃষ্টং করণং স্পানাং। ঈষৎস্পৃষ্টমন্তঃস্থানাং। বিবৃত্তমুখ্যণাং ——স্বাণাঞ্চ বিধৃতং"।১)১)২০। নাজ ্বলৌ । জিনেক্রবৃদ্ধির "স্থাস" গ্রন্থে এবং কাশিকা-বৃত্তি ব্যাখ্যা "প্রমপ্ররীতে" ইহাম্বিসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। "তত্র বর্ণ-ধ্বনাবৃৎপ্রনামানে বদা স্থান-করণ-প্রযন্ত্রাঃ পরস্পরং স্পৃষ্টতি লা সা স্পৃষ্টত। সমন্ব্রদা স্পৃশত্তি তদা সা ঈষৎ স্পৃষ্টতা। সামীপ্যেন যদা স্পৃশত্তি সা সংবৃত্তা। দুরেণ যদা স্পৃষ্টত না বিবৃত্তা। এতে চন্থার আভ্যন্তরঃ প্রস্তাঃ প্রস্তাঃ প্রস্তাঃ প্রস্তাঃ। — তত্র স্পৃষ্টকরণাঃ স্পর্ণাঃ। কান্দরো মাবসানাঃ স্পর্ণাঃ। স্পৃষ্টতাওণ:। করণং

ইকারের প্রয়োগ না হইলেও ধকারের প্রয়োগ উপপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ধদি ধকার ইকারের বিকার হইত, তাহা হইলে প্রয়োগকারী ধকারের প্রয়োগের জন্ম ইকারেক গ্রহণ করিতে ঐ ইকারের উচ্চারণের অন্তর্কুল "বিবৃত্ত-করণ"কেই পূর্ব্বে গ্রহণ করিত, কিন্ত ধকার প্রয়োগ করিতে ইকারের উচ্চারণজনক "বিবৃত্ব রণ"কে মপেক্ষা না করিয়া যকারের উচ্চারণজনক "ঈষং স্পৃষ্টকরণ"কেই গ্রহণ করে, স্কুতরাং যকার ইকারের বিকার নহে।

ভাষ্যকারের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যে হুলে ইকার ও যকার বর্ণবিকারবাদীর মতেও বিকার নছে, সেই স্থলে উহার উচ্চারণঙ্কনক প্রযন্ত্র ও উহার জ্ঞাপক শ্রবণে কোন বিশেষ নাই। ষেমন, "ষম্" ধাতু-নিপ্সন্ন "যচ্ছতি"ও প্রায়ংস্ত এবং ''যত " ধাতু নিপ্সন্ন "যততে" এই প্রেরোগে যকার ইকারের বিকার নহে। উহা 'যম্' ও 'যত' ধাতুরই যকার। এবং "ইকারঃ" এবং 'ইদং' এই প্রায়োগ ইকার যকারের বিকার নহে। এবং যজ্ধাতুর উত্তর কিন্প্পতায়-ধোগে "ইষ্টি" শব্দ সিদ্ধ হয়। ইষ্টি শব্দের উত্তর তৃতীয়ার এক বচনে "ইষ্ট্যা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। ঐ "ইষ্ট্যা"— এই পদের প্রথমস্থ ইকার বর্ণবিকারবাদীর মতে যজু ধাতুস্থ যকারের বিকার। এবং উহার শেষস্থ যকার "ইষ্টি" শব্দের শেষস্থ ্রবং "দধ্যাহর" এইরূপ প্রয়োগে যকার ইকারের বিকার। কিন্তু ঐ উভয় স্থলেই ঘঝার ও ইকাজের উচ্চারণজনক প্রায়ত্ত্ব ও শ্রোতার প্রবণে কোন বিশেষ নাই। "ইষ্ট্যা" এই স্থলে বিকারভূত ইকার এবং "ইদং" এই স্থলে অবিকারভূত ইকার এবং "ফছতি" ইত্যাদি স্থলে অবিকারভূত যকার ও "ইষ্ট্যা", "দণ্য'হর" ইত্যাদি স্থলে বিকারভূত ধকার একরূপ প্রযান্ত্রর দারাই উচ্চারিত হয় এবং একরূপেই শ্রুত হয়। ইকার যকারের বিকার এবং বকার ইকারের বিকার হইলে মবশু দেই বিকারভূত ইকার ও ধকারের উচ্চারণজনক ষত্নে ও শ্রবণে অবিকারভূত ইকার ও যকারের উচ্চারণ-জনক যত্ন ও শ্রবণ হইতে বিশেষ থাকিত। স্থতরাং বর্ণবিকারপক্ষে প্রমাণ নাই। ভাষ্যে "ইদং ব্যাহরতি" এইরূপ পাঠই বছ পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু "ইষ্ট্যা দধ্যাহরেতি" এইরূপ প্রাকৃত পাঠ বিক্লন্ত হইয়া "ইদং ব্যাহরতি" এই পঠি হইয়াছে, মনে হয়। কোন পুস্তকে "ইষ্ট্যা দ্ধ্যাহরেতি" এইরূপ পাঠ পাওয়ায়, উহাই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যকারের চতুর্থ যুক্তি এই যে, দধি + অত্ত এই বাকে। প্রযুজ্যমান ইকার "দধ্যত্ত" এই প্রয়োগে যকারত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যায় না। ছগ্ন ধেমন কালে দধিভাবাপন্ন দেখা যায়, ভদ্রপ ঐ স্থলে ইকারকে যকারভাবাপন্ন বুঝা যায় না; স্কৃতরাং প্রমাণাভাব শৃতঃ বর্ণবিকার নাই।

ভাষ্য। **অবিকারে চ ন শব্দাস্বাখ্যানলোপ** । ন বিক্রিয়ন্তে বর্ণা ইতি। ন চৈতস্মিন্ পক্ষে শব্দাস্বাধ্যানস্থাসম্ভবো যেন বর্ণবিকারং

কৃতি ক্রচারণ-প্রকারঃ। স্পৃষ্টতানুগতং করণং যেষাং তে স্পৃষ্টকরণাঃ। এবমস্তত্তাপি বেদিতবাং। ঈষৎ স্পৃষ্টকরণা অন্তঃস্থাঃ। অধ্যঃস্থা বরস্বাঃ। বিবৃতং করণমূম্মণাং করাণাঞ্চ। ব্ররাঃ দর্ব্ব এবাচঃ। উম্মাণঃ শ্ব সহাঃ। স্তাস (১)১) সম্ব্রে)।

প্রতিপদ্যেমহীতি। ন খলু বর্ণস্থ বর্ণান্তরং কার্য্যং, ন হি ইকারাদ্যকার উৎপদ্যতে, যকারাদা ইকারঃ। পৃথক্স্থানপ্রযক্ষোৎপাদ্যা হীমে বর্ণা-স্থেমামন্যোহ্মস্থ স্থানে প্রযুজ্যত ইতি যুক্তং। এতাবচৈতৎ, পরিণামো বা বিকারঃ স্থাৎ কার্য্যকারণ-ভাবো বা, উভয়ঞ্চ নাস্তি, তম্মান্ন সন্তি বর্ণবিকারাঃ।

বর্ণসমুদায়বিকারা মুপপত্তিবচ্চ বর্ণবিকারা মুপপত্তি। অন্তে-ভূঃ, ক্রেবো বচিরিতি, যথাবর্ণ-সমুদায়স্তা ধাতুলক্ষণস্তা কচিদ্বিষয়ে বর্ণান্তর-সমুদায়ো ন পরিণামো ন কার্য্যং, শব্দান্তরস্তা স্থানে শব্দান্তরং প্রযুজ্যতে, তথা বর্ণান্তরমিতি।

অমুবাদ। বিকার না হইলেও শব্দামুশাসনের লোপ নাই। বিশদার্থ এই ষে, বর্ণ-গুলি বিকৃত হয় না, এই পক্ষে শব্দামুশাসনের অর্থাৎ "ইকো ঘণচি" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের অসম্ভব নাই, যে জন্ম বর্ণবিকার স্বীকার করিব। বর্ণাস্তর বর্ণের কার্য্য নহে, ষেহেতু ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, এবং যকার হইতে ইকার উৎপন্ন হয় না। কারণ, এই সকল বর্ণ পৃথক্ স্থান ও প্রয়ণ্ডের দ্বারা উৎপাদ্য, সেই সকল বর্ণের মধ্যে অন্য বর্ণ অপর বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত হয়,—ইহা যুক্ত। পরিণামই বিকার হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাব বিকার হইবে, ইহা (বিকার বস্তু) এতাবন্মাত্র, অর্থাৎ পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব ব্যতীত বিকার-পদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু উভয় নাই, অর্থাৎ বর্ণের পরিণামও নাই; এক বর্ণের সহিত বর্ণান্তরের কার্য্যকারণভাবও নাই, অতএব বর্ণবিকার নাই।

এবং বর্ণসমষ্টির বিকারের অনুপপন্তির ন্যায় বর্ণের বিকারের অনুপপন্তি। বিশাদার্থ এই যে, অস্ ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর আদেশ হয়, ক্র ধাতুর স্থানে বচ্ ধাতুর আদেশ হয়, এই সূত্রবশতঃ বেমন কোন স্থলে ধাতু-স্বরূপ বর্ণসমষ্টির (অস্, ক্রু,) সম্বন্ধে বর্ণান্তরসমষ্টি (ভূ, বচ্,) পরিণাম নহে, কার্য্য নহে, (কিন্তু) শব্দান্তরের স্থানে শব্দান্তর প্রযুক্ত হয়, তজ্ঞপ বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ ইকারের স্থানে বে যকার হয়, তাহা ইকারের পরিণামও নহে, ইকারের কার্য্যও নহে, কিন্তু ইকারের স্থানে সন্ধিতে যকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে, উহাকে বলে,— "আদেশ।"

টিপ্পনী। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথায় প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বর্ণের বিকার নিম্প্রমাণ হইবে কেন ? 'ইকো যণচি'' ইত্যাদি পাণিনিস্ত্রই উহাতে প্রমাণ আছে। অচু পরে থাকিলে ইকের স্থানে যণ্ হয়, ইহা পাণিনি বলিয়াছেন। তলারা ইকারের বিকার যকার, ইহা বুঝা যায়। বর্ণের বিকার না হইলে, পাণিনির ঐ শব্দারাখ্যান, অর্থাৎ শব্দার্মশাসনস্ত্র সম্ভব হয় না। এতত্ত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষে পাণিনির ঐ স্ত্র অসম্ভব হয় না, স্বতরাং বর্ণবিকার স্থীকারের কোন কারণ নাই। ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, যকার হইতেও ইকার উৎপন্ন হয় না; স্কৃতরাং যকারাদি কোন বর্ণ ইকারাদি অপর বর্ণের কার্য্য নহে। ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ স্থান ও পৃথক্ প্রযন্ত্রের দ্বারা জন্মে। ইকার ও যকারের স্থান ( তালু ) এক হইলেও উচ্চারণাত্ত্বক প্রযন্ত্র পৃথক্ । মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত পাণিনি-স্ত্র ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে সন্ধিতে যকারের প্রয়োগ বিধান করেরাছে। যকারকে ইকারের বিকাররূপে বিধান করে নাই। স্কৃতরাং পাণিনি-স্ত্রের দ্বারা বর্ণবিকারপক্ষ প্রতিপন্ন হয় না। বর্ণের আদেশপক্ষই পাণিনির অভিমত, বুঝা যায়।

কেহ বলিতে পারেন যে, বর্ণের পরিণামরূপ বিকার উপপন্ন না হইলেও ঐ বিকার কোনও অতিরিক্ত পদার্থ বলিব ? দেই বিকারবশতঃ বর্ণ নিতা হইবে ? এতহত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব এই উভয় ভিন্ন বিকার উপপন্ন হয় না। পরিণামকেই বিকারপদার্থ বলিতে হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাবকেই বিকার-পদার্থ বলিতে হইবে, উহা ছাড়া বিকারপদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বর্ণহলে ঐ উভয়ই না থাকায়, বর্ণবিকার নাই, ইহা স্বীকার্য। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, পরিণামকে বিকার বলা যায় না। ছয় বা তাহার অবয়ব দধিরূপে পরিণত হয় না—ভাহা হইতেই পারে না। নৈয়ায়িক ভাষ্যকার ভাহা বলিতে পারেন না। হতরাং ভাষ্যকার উহা আপাততঃ বলিয়াছেন অথবা মতান্তরাত্মসারে বলিয়াছেন। কার্যকারপভাবই বিকার, এই পক্ষই বাস্তব। কিন্তু বর্ণে উহা নাই কারণ, ফ্রারোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ক্রে ইকার থাকে না। স্তত্তরাং যকার ইকারের কার্য্য হইতে না পারায়, কার্যকারণভাবরূপ বিকার অসম্ভব। অতএব ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গের সন্ধিতে ইকার স্থানে যকার প্রয়োগ হইবে, ইহাই পাণিনি-স্ত্তের অর্থ।

ভাষ্যকার শেষে স্বপক্ষ-সমর্থনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, "অন্"ধাতুর স্থানে "ভূ"ধাতু ও "ক্র" ধাতুর স্থানে "বচ্" ধাতুর আদেশের বিধান ও পাণিনি-স্ত্রে আছে। দেখানে "অন্", 'ক্র" "ভূ", "বচ্" এই ধাতুগুলি একটিমাত্র বর্ণ নহে। উহা বর্ণসমুদায়। স্বতরাং কোন স্থলে "অন্" ধাতু স্থানে ভূ ধাতু এবং "ক্র" ধাতু স্থানে বচ্ ধাতু যেমন তাহার পরিণামও নহে, তাহার কার্য্যও নহে, কিন্তু "অন্" ও "ক্র" ধাতুরূপ শব্দান্তরের স্থানে "ভূ" ও "বচ্" ধাতুরূপ শব্দান্তর প্রযুক্ত হয়—ইহা বর্ণবিকারবাদীরও স্বীকার্য্য, ভক্রপ ইকাররূপ বর্ণহানে যকাররূপ বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে. একটি বর্ণই বাস্তব পদার্থ বলিয়া কদাচিৎ তাহার বিকার বলা বায়। কিন্তু জ্ঞানের সমান্ত্রের মাত্র যে বর্ণসমুদায় (অন্, ক্র প্রভৃতি) তাহার বিকার কথনও সন্তব হয় না। কারণ, তাহাঁ বাস্তব কোন একটি

বর্ণ নহে। স্কুতরাং সেই স্থলে আদেশপক্ষই অর্থাৎ অসৃ ও ক্র ধাতুর স্থানে ভূ ও বচ্ ধাতুর প্রায়োগই স্বীবার করিতে হইবে। তাহা হইলে এক বর্ণে এ আদেশপক্ষই স্বীকার্য্য। যে আদেশপক্ষ অন্তত্ত আছে, তাহাই সর্ব্যন্ত স্থীকার করা উচিত। ইকারাদি এক বর্ণে বিকারের নৃত্ন কল্পনা উচিত নহে ॥৪০॥

ভাষ্য। ইতশ্চ ন সন্তি ব্র্ণবিকারাঃ। অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই।

#### সূত্র। প্রকৃতিবিরদ্ধৌ বিকারবিরদ্ধেঃ ॥৪১॥১৭০॥\*

অনুবাদ। ( উত্তর) যেহেতু প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়।

ভাষ্য। প্রকৃত্যনুবিধানং বিকারেয়ু দৃষ্টং, যকারে হ্রস্বদীর্ঘানুবিধানং নাস্তি, যেন বিকারত্বমনুমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। বিকারসমূহে প্রকৃতির অনুবিধান দেখা যায়। যকারে হ্রস্ব ও দীর্ঘের অনুবিধান নাই, যদ্ধারা বিকারত্ব অনুমিত হয়।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বাস্থ্যের দারা বিপ্রতিপতিমূলক সংশার জ্ঞাপন করিয়া এই স্থ্যের দারা বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষের সমর্থন করিতে প্রথমে হেতু বলিয়াছেন মে, বিকারস্থলে প্রকৃতির রিদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়। ভাষ্যকার পূর্বাস্থ্যভাষ্যে বর্ণবিকারের অভাবপক্ষে কয়েকটি হেতু বলিয়া এখন মহর্ষি-কথিত হেতুর বাাখ্যা করিছে এখানে "ইতশ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা মহর্ষির মাধ্য-নির্দেশপূর্বাক স্থান্তর অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই মে, পূর্ব্বোক্ত হেতুর গুলির ন্তায় মহর্ষি-স্থান্তর এই হেতুর দারাও বর্ণবিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয়। স্থার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিকারমাত্রেই প্রকৃতির অমুবিধান দেখা যায় এবং ভদ্মারা বিকারছের অমুমান করা যায়। প্রকৃতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষেই এখানে বিকারে প্রকৃতির অমুবিধান। মুবর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রব্যের বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ কুওলাদি বিকার-দ্রব্যের উৎকর্ষ দেখা যায় এক ভোলা মুবর্ণজাত কুওল হইতে ছই তোলা মুবর্ণজাত কুওল বড় হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ। বণবিকারবাদী হুয় ইকার ও দীর্ঘ ঈকার, এই উত্তর্মকেই যকারের প্রকৃতি বলিবেন। এবং হুয় ইকার হইতে দীর্ঘ ঈকারের মাত্রাধিকারশতঃ উৎকর্ষও স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে হুয় ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জ্বাত যকারের কোনই ঘকারের বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ হওয়া উচিত। কিন্ত হুয় ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জ্বাত যকারের কোনই

<sup>\*</sup> স্থাইস্চীনিবন্ধে "·· ·· বিকারবিবৃদ্ধেক্", এইরূপ 'চ'কারান্ত স্ত্রপাঠ দেখা বায়। কিন্তু উদ্দোত্কর প্রভৃতির উদ্ভূত স্ত্রপাঠে 'চ'কার না থাকায় এবং এখানে চকারের অর্থসঙ্গতি বা প্রয়োজনাবোধ না হওয়ায়, প্রচলিত স্ত্রপাঠই সুহীত হইয়াছে।

বৈষম্য না থাকায়, বন্ধারা বিকারত্বের অনুমান হইবে, সেই হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকাররূপ প্রকৃতির অনুবিধান ঘকারে নাই, স্কৃতরাং যকারে ইকারের বিকারত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতির অনুবিধান বিকারত্বের ব্যাপক অর্থাৎ বিকারমাত্রেই উহা থাকে। যকারে ঐ ব্যাপকপদার্থের অভাবপ্রাযুক্ত তাহার ব্যাপ্য বিকারত্বের অভাবও সিদ্ধ হয় ॥৪১॥

#### সূত্র। ন্যুনসমাধিকোপলব্ধের্বিকারাণামহেতুঃ॥ ॥৪২॥১৭১॥

অনুবাদ। (বর্ণবিকারবাদী পুর্ব্বপক্ষীর উত্তর) বিকারের ন্যুনত্ব, সমত্ব ও আধিক্যের উপলব্ধি হওয়ায় (পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু, অর্থাৎ হেতু নহে— হেত্বাভাস।

ভাষ্য। দ্রব্যবিকারা ন্যুনাঃ সমা অধিকাশ্চ গৃহুন্তে; তদ্বদয়ং বিকারো ন্যুনঃ স্থাদিতি।

অনুবাদ। দ্রব্যরূপ বিকারগুলি ন্যুন, সমান ও অধিক গৃহীত (দৃষ্ট) হয়, তদ্রুপ এই বিকার, অর্থাৎ বর্ণবিকারও ন্যুন হইতে পারে।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা বর্ণবিকারবাদী পূর্ব্বপক্ষীর উত্তর বলিয়াছেন যে, বিকারের অর্থাৎ দ্রব্যারূপ বিকারের প্রকৃতি হইতে কোন হলে নান্ত্বও দেখা যায়, সমত্বও দেখা যায় এবং আধিকাও দেখা যায়। যেমন, তুলপিগুরূপ প্রকৃতির দারা তদপেক্ষায় নান পরিমাণ স্ত্র জন্মে। এবং ক্ষুদ্র বটবীজ দারা তদপেক্ষায় অধিক পরিমাণ বটবুক্ষ জন্মে তাহা হইলে দ্রবাবিকারের স্থায় বর্ণবিকারও নান হইতে পারে। তাৎপর্যা এই যে, দীর্ঘ ঈকার স্থানে যে যকার হয়, তাহা হস্ম ইকার-জাত যকার অপেক্ষায় অধিক না হইতে পারে। অর্থাৎ দ্রব্যবিকারস্থলে বিকারে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃতির অম্ববিধান দেখি না, স্বতরাং বর্ণবিকার স্থলেও উহা না থাকিতে পারে। স্বতরাং পূর্বস্ত্রে যে হেতু বলা হইয়ছে, তাহা হেতু হয় না, তাহা ঐ স্থলে হেত্বাজাদ। স্ত্রে "নান" "সম" ও "অধিক" শব্দ দারা ভাবপ্রধান নির্দেশবশতঃ নান্ত্র, সমত্ব ও আধিকা ব্রিতে হইবে॥ ৪২॥

### সূত্র। দ্বিধস্খাপি হেতোরভাবাদসাধনৎ দৃষ্টান্তঃ॥ ॥৪৩॥১৭২॥

অনুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর) দ্বিবিধ হেতুরই অভাববশতঃ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুশূন্য কেবল দৃষ্টান্ত, সাধন ( সাধ্যসাধক ) হয় না। ভাষা। অত্র নোদাহরণসাধর্ম্ম্যান্ধেতুরস্তি, ন বৈধর্ম্ম্যাৎ। অনুপ-সংস্কৃত্রশ্চ হেতুনা দৃষ্টান্তো ন সাধক ইতি। প্রতিদৃষ্টান্তে চানিয়মঃ প্রসজ্যেত । যথাহনভূহঃ স্থানেহশ্যে বোচুং নিযুক্তো ন তদ্বিকারো ভবতি, এবমিবর্ণস্থা স্থানে যকারঃ প্রযুক্তো ন বিকার ইতি। ন চাত্র নিয়ম-হেতুরস্তি, দৃষ্টান্তঃ সাধকো ন প্রতিদৃষ্টান্ত ইতি।

অনুবাদ। এখানে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধ্যসাধনে উদাহরণের সাধর্ম্মাপ্রযুক্ত হেতু নাই, অর্থাৎ সাধর্ম্মা হেতু ও বৈধর্ম্মা প্রযুক্ত হেতু নাই, অর্থাৎ সাধর্ম্মা হেতু ও বৈধর্ম্মা হেতু, এই দ্বিবিধ হেতু না থাকায়, হেতুই নাই। হেতুর দ্বারা অনুপদংহত দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ যে দৃষ্টান্তে হেতুর উপসংহার (নিশ্চয়) নাই, এমন দৃষ্টান্ত সাধক হয় না। প্রতিদৃষ্টান্তেও অনিয়ম প্রসক্ত হয়। বিশাদার্থ এই যে, যেমন ব্যের স্থানে বহন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত অন্য তাহার (ব্যের) বিকার হয় না, এইরূপ ই-বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত যকার (ই-বর্ণের) বিকার হয় না। দৃষ্টান্ত সাধক হয়, প্রতিদৃষ্টান্ত সাধক হয়, প্রতিদৃষ্টান্ত

টিপ্লনী ) মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে একপক্ষে এই স্থত্তের দারা বলিয়াছেন যে, দ্বিবিধ হেতুই না থাকায়, কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না : অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি দ্রব্য-বিকারের ন্যুনত্ব, সমত্ব ও আধিক্য দেখাইয়া তাঁহার সাধ্যশাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধ্য-সাধক হেতু কি ?—তাহা বলিতে হইবে। হেতু দিবিধ, সাধৰ্ম্ম হেতু ও বৈধৰ্ম্ম হেতু। ( প্ৰথম অধ্যায় অবঃব-প্রকরণ দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বপ ক্ষবাদী কোন প্রকার হেতুই বলেন নাই। কেবল দ্রব্য বিকারস্থলে বিকারের ন্যুনথাদির উপলব্ধি হয় বলিয়া, তাঁহার স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত মাত্র দেখাইয়াছেন। কিন্তু হেতু না থাকিলে কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার স্থার্থ বর্ণন করিয়া শেষে পূর্ব্নপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, প্রতি দৃষ্টাস্তেও অনিয়মের প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ হেতু না থাকিলেও দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয়, কিন্তু প্রতি দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায়, ঐরূপ নিয়ম নাই—ইহা শবশু বলা যায়। তাহা হুইলে ই-বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত ধকার ই-বর্ণের বিকার হয় না, ধেমন বহন করিবার নিমিত্ত বৃষের স্থানে নিযুক্ত অখ ঐ বুষের বিকার হয় না, এই নপে অথকে প্রতি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া তদ্বারা ষকার ইবর্ণের বিকার নহে, এই পক্ষও দিদ্ধ করা যায়। যদি হেতুশৃন্ত দৃষ্টান্তমাত্রও পূর্ব্ধপক্ষবাদীর সাধ্যদাধক হয়, তাহা হইলে হেতুশৃত্য প্রতি দৃষ্টান্তও সিদ্ধান্তবাদীর সাধ্যদাধক কেন হইবে না ? স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীকে তাঁহার সাধ্যসাধনে হেতু বলিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী কোন প্রকার হেতু না বলিয়া কেবল দৃষ্টাস্ত বলিলে, সে দৃষ্টাস্ত অসাধন, অর্থাৎ তাঁহার সাধ্যসাধক

হয় না। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এই স্থাটি ভাষ্য মধ্যেই উরিখিত দেখা যায়। উদ্যোতকর ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাকে হত্তরূপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শ্রীনদ্ বাচস্পতি মিশ্র "তাৎপর্যাটীকা" প্রস্থে ইহাকে হত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "ক্যায়স্থীনিবন্ধে"ও এইটিকে হত্র মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ৪০॥

ভাষ্য। দ্রব্যবিকারোদাহরণঞ্চ —

#### সূত্র। নাতুল্য প্রকৃতীনাং বিকারবিকপ্পাৎ॥ ॥৪৪॥১৭৩॥

অনুবাদ। ( সিদ্ধান্তবাদী মহযির উত্তরান্তর) দ্রব্যবিকাররূপ উদাহরণও নাই। যেহেতু, অতুল্য ( দ্রব্যরূপ ) প্রকৃতিসমূহের বিকার বিকল্প, অর্থাৎ বিকারের বৈষম্য আছে।

ভাষ্য। অতুল্যানাং দ্রব্যাণাং প্রকৃতিভাবো বিকল্পতে। বিকারাশ্চ প্রকৃতীরনুবিধীয়ন্তে। ন স্থিবর্ণমনুবিধীয়তে যকারঃ। তত্মাদনুদাহরণং দ্রব্যবিকার ইতি।

অনুবাদ। অতুল্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃতিভাব বিবিধ প্রকার, অর্ধাৎ বিলক্ষণ হয়। বিকারসমূহও (ভাহার) প্রকৃতিসমূহকে অনুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদানু-সারে ভাহার বিকারেরও ভেদ হয়। কিন্তু যকার ইবর্ণকে অনুবিধান করে না। অতএব দ্রব্যবিকার উদাহরণ হয় না।

টিপ্ননী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি অপক্ষ্যাধনের জন্ম দ্রব্যবিকারের নৃন্ধাদির উপলব্ধির কথা বলি নাই। স্কুতরাং আমার পক্ষে কোন প্রকার হেতু না থাকান্ত, কেবল দৃষ্টাস্ক সাধ্যসাধক হয় না, এইরূপ উত্তর সঙ্গত হয় না। আমার কথা না ব্রিয়াই ঐরূপ উত্তর বলা হইয়াছে। আমার কথা এই যে, দ্রব্যবিকারের ন্যান্থাদির উপলব্ধি হওয়ায়, সিদ্ধান্থবাদীর প্রথমোক্ত হেতু অহেতু, অর্থাৎ বাভিচারী। বিকারমাত্রেই প্রকৃতির অন্তবিধান দেখা যায়, ইহা স্বীকার্ করা যায় না। কারণ, দ্রব্যবিকারে বিকারত্ব আছে; তাহাতে প্রকৃতি অপেক্ষায় ন্যান্ত্র ও আধিক্য থাকায় প্রকৃতির অন্তবিধান নাই। অর্থাৎ প্রকৃতির হাস ও বৃদ্ধি অনুসারে বিকারের হাস ও বৃদ্ধি হয়, এইরূপ নিয়ম নাই। স্কৃতরাং সিদ্ধান্তবাদীর হেতু বাভিচারী। এই ব্যক্তিচাররূপ দোবের উদ্ভাবনই আমি করিয়াছি। স্বপক্ষ্যাধন করি নাই। মহর্ষি এই পক্ষান্তরে এই স্ত্তের হারা বলিয়াছেন য়ে, না, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি দ্রব্যবিকারকে উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়া, আমার হেতুতে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বলিব, ঐ দ্রব্যবিকার তাহার পক্ষে উদাহরণ হয় না। ভাষাকার প্রথমে "দ্রব্যবিকারোদাহরণঞ্ব"—এই বাক্যের পূর্বণ করিয়া, স্ত্রকারের এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়ান্ত্র

ছেন। ভাষ্যকারের ঐ ৰাক্যের সহিত স্থাত্তর প্রথম "নঞ্" শব্দের যোগ করিয়া স্থার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

দ্রব্যবিকার পর্ব্বোক্তরূপে মহর্ষির হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে উদাহরণ হয় না। মহর্ষি ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, অতুলা প্রকৃতিসমূহের বিকারের বৈষম্য আছে। দ্রবাবিকারস্থলে প্রকৃতি তুলা না হইলে, তাহার বিকারের বৈষমা দর্বত্তই হয়, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার স্থতার্থ বর্ণনায় অত্লা দ্রবারপ প্রকৃতির প্রকৃতিভাবকেই বিবিধ প্রকার বলিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়, এই কথার দারা বিকারমাত্রই প্রকৃতির অনুবিধান করে, অর্থাৎ প্রক্লতির ভেদকে অন্ধবিধান করে, ইহাই বিব্ফিত। প্রকৃতির ভেদ থাকিলে বিকারের ভেদ অবশ্রুই হটবে, ইহাই বিকারে প্রকৃতিভেদের অনুবিধান : বটবুক্ষাদি দ্রব্যরূপ বিকারে ও পর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃতির অন্ধবিধান মাছে। প্রকৃতি অপেক্ষায় বিকারের ন্যুনত্ব, আধিক্য বা সমত্ব হইলেও প্রকৃতির ভেদে বিকারের ভেদ সর্ব্বত্রই হয়, ঐরপ নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার নাই। বট-বীজ ও নারিকেল বীজ এই উভয় প্রকৃতি হইতে এক বটবুক্ষ বা নারিকেলবুক্ষ কথনই জন্মে না। বটবীজ হইতে বটবৃষ্ণই জন্মিয়া থাকে, নারিকেলবুজ কথনই জন্মে না ' এবং নারিকল বীজ হইতে নারিকেলবৃক্ষই জন্মিয়া থাকে, বটবুক্ষ কংনই জন্মেনা। স্থতরাং বিধারমাত্তেই যে একুতির অমুবিধান অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদে ভেদ আছে, এই নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার বলা যায় না। পূर्रम्भवामी विद्यापि ज्याज्ञम विकारक উमार्श्वात्म গ্रহণ করিয়াও ঐ নিয়:ম ব্যক্তিচার দেখাইতে পারেন না। এখন যদি বিকার মাত্রেই প্রকৃতির অমুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতি ভিন্ন हरेल **जारात विकारतत एक अवश हरेरा, এই नियम अवा**खिराती रुप्त, जारा रहेल यकातरक ই-বর্ণের বিকার বলা যায় না। কারণ, তাহা ইইলে হুস্ত ইকার ও দীর্ঘ ঈকাররূপ চুইটি অতলা প্রকৃতির ভেদে ঐ যকাররূপ বিকারের ভেদ হইত। কিন্তু হ্রস্ব ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার জাত যকারের কোনই ভেদ বা বৈষম্য না থাকায়, ঐ যকার ইবর্ণের বিকার নছে—ইহা দিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "যকার ই-বর্ণকে অনুবিধান করে না।" তাৎপর্যাটীকাকার উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'ইবর্ণভেদকে অনুবিধান করে না।" প্রকৃতির অনুবিধানের ব্যাখ্যাতেও পূর্ব্বে তিনি প্রকৃতিভেদের অনুবিধান বলিয়াছেন। ভাষ্যে "বিকারাশ্চ প্রকৃতীরনুবিধীয়ন্তে" এইরূপ পাঠেই প্রকৃত বুঝা যার। ভাষ্য "অমুবিধীয়ন্তে" এবং "অমুবিধীয়তে" এই হুই স্থলে "দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী" "ধী" ধাতুরই কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। ৪৪।

## সূত্র। দ্রব্যবিকারবৈষম্যবদ্বর্ণবিকারবিকস্পাঃ। ॥৪৫॥১৭৪॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষবাদীর উত্তর) দ্রব্যবিকারের বৈষম্যের স্থায় বর্ণবিকারের বিকল্প হয়। ভাষ্য। যথা দ্রব্যভাবেন তুল্যায়াঃ প্রক্তের্ব্বিকারবৈষম্যং, এবং বর্ণভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিকারবিকল্প ইতি।

অনুবাদ। যেমন দ্রব্যন্বরূপে তুল্য প্রকৃতির বিকারের বৈষম্য হয়, এইরূপ বর্ণন্থ-রূপে তুল্যপ্রকৃতির বিকারের বিকল্প হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, বটবীজাদি ও স্থবর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রব্যগুলি সমস্তই দ্রবাপদার্থ, স্থতরং উহারা সমস্তই দ্রবাস্করপে তুল্য। কিন্তু দ্রবাস্থরপে উহার তুলা প্রকৃতি হইলেও উহাদিগের বিকারদ্রবোর যথন বৈষম্য দেখা যায়, তথন বিকার-পদার্থ সর্বত্তি অবশ্রুই প্রকৃতিভেদের অনুবিধান করে, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, ঐ সকল তুলা প্রক্কতিসম্ভূত বিকারের বৈষম্য না হইয়া দামাই হইত। দ্রবাবরূপে তুলা ঐ দকল প্রকৃতির যথন বিকারের বৈষমা দেখা যায, তথন উহার আয় বর্ণজন্পে তুলা বর্ণরূপ প্রকৃতিরও বিকারের বৈষম্য হইবে। প্রকৃতির সাম্য থাকিলেও যথন বিকারের বৈষম্য দেখা যায়, তখন ভাহার ন্তায় বর্ণের দীর্ঘন্ধনিবশতঃ বৈষম্য থাকিলে, বিকারের বৈষম্য অবশ্রই হইবে। তাৎপর্যাটীককোর এইরুপেই পূর্ব্রপক্ষ্বাদীর ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়ছেন। তাহার ব্যাখ্যাত্রুদারে পূর্ব্রপক্ষবাদী—হ্রম ইকার-জাত যকার ও দীর্ঘ ঈকার-জাত থকারের বৈষম্য স্বীকার করিয়াই দিদ্ধান্তবাদীর কথার উত্তর বলিয়াছেন ইং। মনে হয়। অভাপা তিনি দীর্ঘত্ত ও হ্রস্বত্বশতঃ বর্ণের বৈষমান্তলে বিকারের বৈষমা হইবে, এ কথা কিরূপে বলিবেন, ইহা স্বধীগণ চিন্তা করিবেন। কিন্তু হ্রস্ব ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের বৈষম্য প্রমাণ দিদ্ধ না হওয়ায়, কেবল স্বমত-রক্ষার্থ পূর্ব্ধপক্ষবাদী উহা স্বীকার করিতে পারেন না। সিদ্ধান্তবাদীও উহা স্বীকার করিয়া নিরন্ত হইবেন না। প ন্ত স্ত্রকার প্রথমে "বৈষম্য" শব্দের প্রায়েগ করিয়া, পরে "বিকল্ল" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি "বর্ণবিকারবৈষম্যং" এইরূপ কথা বলেন নাই, এ সকল কথাও প্রণিধান করা আবশুক। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে "বিকর" শব্দের দ্বারা বৈষ্মা অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা বায়। কিন্ত ''বিকল্প' শব্দের দ্বারা বিবিধ কল্প বা নানা প্রকারতা, এইরূপ অর্থ এখানে বুঝিতে পারি। প্রথম অধ্যায়ের শেষ স্থাত্ত ভাষ্যকারও "বিকল্প" শব্দের ঐরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে "বণবিকারবিকলঃ" এই কথার দ্বারা বর্ণবিকারের নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বর্ণবিকারের সাম্য ও বৈষম্য উভয়ই হয়, ইহা বুঝিতে পারি। তাহা হইলে এই স্থত্তের দ্বরা পুর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, ষেমন দ্রবাত্তরূপে তুলা হইলেও—বটবীজাদি ও স্থবর্ণাদি দ্রবারূপ প্রকৃতির বিকার-দ্রব্যের বৈষম্য হয়, প্রকৃতির তুলাতাবশতঃ বিকারের তুলাতা বা সাম্য হয় না,—তদ্ধপ বর্ণঅরপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের বিকার ফকারাদি বর্ণের বিকল্প (নানাপ্রকারতা) হইয়া পাকে। অর্থাৎ ধর্ণজ্বনেপ তুলাই উ । প্রভৃতি বর্ণের বিকার য ব র প্রভৃতি বর্ণের বৈষমা

হয়। এবং হ্রম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের বিকার যকারের সাম্যাই হয়। হ্রম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকার বর্ণত্বরূপে ও ইবর্ণত্বরূপে তুল্য। হ্রম্ম ও দীর্ঘত্বশতঃ ঐ উভয়ের বৈষম্য থাকিলেও তাহার বিকার যকারের বৈষম্যের আপত্তি করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে দ্রব্যত্তরূপে তুল্য প্রকৃতির বিকারগুলির সর্ব্বত্র তুলাতা বা সাম্যেরও আপত্তি করা যায়। স্প্তরাং দ্রব্যত্তরূপে তুল্য নান। দ্রব্যের বিকারগুলির যেমন বৈষম্য হইতেছে, তদ্রুপ বর্ণত্বরূপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের বিকারগুলির বৈষম্যের হুল্য কোন হলে সাম্যও হুল্ত পারে। বর্ণবিকারের এই সাম্য ও বৈষম্যক্রপ বিকরের কোন বাধক নাই। কারণ, প্রকৃতির সাম্য সত্ত্বেও ধদি কোন হলে বিকারের বৈষম্য হুল্ত পারে, তাহা হুইলে হুল্বিশেষে বিকারের সাম্য কেন হুল্তে পারিবে না ? মূলকথা, হুস্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের যেমন হুস্ম ও দীর্ঘত্বরূপে ভেদ আছে, তদ্রুপ বর্ণত্বরূপে অভেদও আছে। যে কোনরূপে প্রকৃতিহয়ের ভেদ থাকিলেই যে তাহার বিকারহ্বের সর্ব্বত্ত বৈষম্যই হুইবে, ইহা স্বীকার করি না। বিকারে ঐরপ প্রকৃতিভেদের অন্ত্রিধান মানি না, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য মনে হয়। স্পর্থীগণ স্ত্রকারের গূঢ় তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন ॥৪৫॥

#### সূত্র। ন বিকারধর্মানুপপত্তেঃ ॥৪৩॥১৭৫॥

অনুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর) না, অর্থাৎ যকার ইবর্ণের বিকার নহে, যেহেতু (যকারে) বিকার-ধর্ম্মের উপপত্তি (সত্তা) নাই।

ভাষ্য। অয়ং বিকারধর্মো দ্রব্যদামান্তে, যদাত্মকং দ্রব্যং মৃদ্বা স্থবর্ণং বা, তস্থাত্মনোহন্বয়ে পূর্বেবা ব্যুহো নিবর্ত্তে ব্যুহান্তরঞ্চোপজায়তে তং বিকারমাচক্ষতে, ন বর্ণদামান্তে কশ্চিচ্ছব্দাত্মাহন্বয়ী, য ইত্বং জহাতি, যত্বঞ্চাপদ্যতে। তত্র যথা দতি দ্রব্যভাবে বিকারবৈষম্যে নাহনভূহোহশ্বো বিকারো বিকারধর্মানুপপত্তেঃ, এবমিবর্ণস্থ ন যকারো বিকারো বিকার-ধর্মানুপপত্তেরিতি।

অনুবাদ। দ্রব্যমাত্রে ইহা বিকার-ধর্ম। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)
মৃত্তিকাই হউক, অথবা স্থবর্গ ই হউক, দ্রব্য অর্থাৎ প্রকৃতি-দ্রব্য ঘৎস্বরূপ হইবে,
(বিকারদ্রব্যে) সেই স্বরূপের অন্বয় হইলে, পূর্বব্যুহ (আকারবিশেষ) নিবৃত্ত
হর, এবং ব্যুহান্তর (অন্যরূপ আকার) জন্মে, তাহাকে (পণ্ডিভাগণ) বিকার
বলেন। (কিন্তু) বর্ণমাত্রে কোনও শব্দ-স্বরূপ অন্বয়বিশিষ্ট নাই, যাহা ইত্ব
ত্যাগ করে, এবং যত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে, দ্রব্যুত্ব থাকিলে বিকারের বৈষম্য
হইলে অর্থাৎ দ্রব্যুমাত্রে দ্রব্যুত্বরূপে সাম্যসত্ত্বেও বিকারের বৈষম্য হয়, ইহা স্বাকার

করিলেও যেমন বিকারধর্ম্মের অসত্তাবশতঃ অশ্ব বৃষের বিকার নহে, এইরূপ বিকার-ধর্ম্মের অসত্তাবশতঃ যকার ই-বর্ণের বিকার নহে।

টিপ্পনী। পূর্ব্রপক্ষবাদীর পূর্ব্বস্ত্রোক্ত উত্তরখণ্ডনে সমীণীন যুক্তি থাকিলেও মহষি তাহার উল্লেখে গ্রন্থ কার্ব না করিয়া, এখন এই স্থত্তের দ্বালা বর্ণের অবিকার পক্ষে মূল যুক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যকার ই-বর্ণের বিকার ইইতে পারে না। কারণ, যকারে বিকারধর্ম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মৃতিকাই হউক, আর স্থবর্ণ ই হউক, প্রকৃতি-দ্রব্য যৎস্বরূপ, তাগর বিকারদ্রব্যে ঐ স্বরূপের অন্তর্ম থাকে। অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার মৃত্তিকাল্লিড, এবং স্ক্রবর্ণের বিকার স্ক্রবর্ণাল্লিড হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ও স্কর্নের পূর্ব্বে যে ব্যুহ, অর্থাৎ আক্রতিবিশেষ থাকে, তাহার বিনাশ হয় এবং ভাহার বিকার ঘটাদি দ্রব্য ও কুণ্ডলাদি দ্রব্যে অক্সরূপ আকারের উংপতি হয়। বিকারপ্রাপ্ত দ্রব্যমাত্রেরই ইহা ধর্ম। উহাকেই বিকার বলে। পূর্বোক্তরূপ বিকারধর্ম না থাকিলে, কাহাকেও বিকার বলা যায় না। সর্ব্বদন্মত বিকার দ্বে যাহা বিকারধর্ম, ঐ রূপ বিকারধর্ম বর্ণসামান্তে নাই। কাংণ, ইকাংর স্থানে যে যকারের প্রয়োগ হয়—ঐ যকারে ইকারের অন্বয় নাই। ইকার ইশ্ব তাাগ করিয় যন্ত্র প্রাপ্ত হয়— এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তাহা ইহলে যেমন স্ববর্ণের বিকার কুওলকে স্ববর্ণান্বিত বুঝা যায়, তদ্রপ যকারকে ইকারান্বিত বুঝা যাইত। পূর্ব্বপক্ষবাদী দ্রব্যত্বরূপে তুল্য ছইলেও স্থবর্ণ দি প্রক্লভিদ্রবোর বিকার কুগুলাদি দ্রবোর যে বৈষম্য বলিয় ছেন, তাহা স্বীকার করিলেও সকল দ্রব্যই সকল দ্রব্যের বিকার হয় না। অশ্ব বৃষের বিকার হয় না। কেন হয় না ? এতত্বত্তরে অখে বিকারধর্ম নাই, ইহাই বলিতে হইবে; পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিবেন। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে বিকারধর্ম না থাকায়, যকার ই-বর্ণের বিকার নছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। मूनकथा, वर्गविकात्र माधन कविएक इटेरन, फ्रवाविकातरकटे मुठेखितराभ গ্রহণ করিতে इटेरव। কিন্তু দ্রব্যবিকার স্থলে বিকারধর্ম যেরূপ দেখা যায়, ঐরূপ বিকারধর্ম কোন বর্ণেই না থাকায় বর্ণবিকার প্রমাণ্সিদ্ধ হয় না 1 ৪৬ 1

ভাষ্য। ইতশ্চ ন সন্তি বর্ণবিকারাঃ— অমুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই—

সূত্র। বিকারপ্রাপ্তানামপুনরাপতেঃ ॥৪৭॥১৭৬॥ অনুবাদ। ঘেহেতু বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি অর্থাৎ পুনর্বার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি হয় না।

ভাষ্য। অনুপপন্না পুনরাপতিঃ। কথং ? পুনরাপত্তেরননুমানা-দিতি। ইকারো যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতি, ন পুনরিকারস্থ স্থানে যকারস্থ প্রয়োগোহপ্রয়োগশ্চেত্যত্তানুমানং নাস্তি। অনুবাদ। পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের যে পুনরাপত্তি, তাহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু পুনরাপত্তির অনুমান নাই, অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত দধ্যাদি দ্রব্যের পুনরাপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ইকার যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ইকার হয়। ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগ, এবিষয়ে অনুমান নাই, ইহা কিন্তু নহে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে প্রমাণ আচে।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বর্ণের অবিকারপক্ষে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, যে সকল পদার্থ বিকার প্রাপ্ত, অর্থাৎ দখ্যাদি দ্রব্য, তাহাদিগের পুনরাপত্তি নাই। পুনরাপত্তি বলিতে এখানে পুনর্কার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি। ছগ্নের বিকার দৃধি পুনর্কার ছগ্ন হয় না। স্থতরাং বিকারপ্রাপ্ত পদার্গগুলির পুনরাপত্তি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। বর্ণের কিন্তু পুনরাপত্তি আছে। কারণ, ইকার যকারত্ব প্রাপ্ত হইরা আবার ইকারত্ব প্রাপ্ত হয়। স্কুতরাং যকার ইকারের বিকার নহে, ইহা বুঝা বায়। ভাষাকার মহর্ষির তাৎপর্যা বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, বর্ণের ষে প্নরাপতি, তাহা বর্ণবিকার পক্ষে উপপন্ন হয় না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ গুলির পুনরাপতি হয়, এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। হুগ্নের বিকার দ্বি পুনর্কার হ্রণ ছেইয়াছে, ইহা দেখা যায় না। ভাষ্যকার "অননুমানাং" এই বাক্যের দ্বারা প্রমাণ্যামান্তাভাবকেই প্রকাশ করিয়াছেন। দ্ব্যাদি বিকার দ্রব্যের পুনর্কার প্রকৃতিভাবপ্রাপ্তিরূপ পুনরাপতি বিষয়ে যেমন প্রমাণ নাই-তদ্ধপ ইকারের স্থানে যকারের প্রযোগ ও অপ্রযোগ-বিষয়ে অনুমান নাই, অর্গাৎ প্রমাণ নাই, ইহা বলা ষায় না। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা বর্ণের পুনরাপতি-বিষয়ে প্রমাণ মাছে, ইহাই বলিয়া বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের প্রমাণ্দিদ্ধ পুনুরাপ্তি উপপন্ন হয় না, ইহা সমর্গন করিয়াছেন। ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, দধি+অত্র, এইরূপ ব্যক্ষ্যের সন্ধি হইলে ব্যাকরণস্থ্রামুসারে ষেমন ইকারের স্থানে থকারের প্রয়োগ হয়, তদ্ধপ সন্ধি না ইউলে একপক্ষে ইকারের স্থানে যকারের অপ্রয়োগত হয়। অর্থাৎ "দ্ধাত্র" এবং "দ্ধি অত্র" এই দিবিধ প্রয়োগই হইয়া থাকে। স্কুতরাং ইকার ঘকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্কার ইকারত্ব প্রাপ্তও হয়, ইহা প্রনাণদিদ্ধ। কিন্তু ঘকার ইকারের বিকার হইলে, ঐরপ পুনাপতি হইতে পারে না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের ঐরপ পুনরাপত্তি হয় না।

#### সূত্র। স্বর্ণাদীনাং পুনরাপত্তেরহেতৃঃ ॥৪৮॥১৭৭॥ জ্বাদ। (পর্বপক্ষরাদীর উত্তর)—স্বর্গ প্রভৃতির প্রবাগতি ক্রমা

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষবাদীর উত্তর)—স্থবর্ণ প্রভৃতির পুনরাপত্তি হওয়ায় (পূর্ববসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু অর্থাৎ উহা হেত্বাভাস।

ভাষ্য। অনকুমানাদিতি ন, ইদং ছকুমানং, স্থবর্ণং কুণ্ডলত্বং হিত্বা রুচকত্বমাপদ্যতে, রুচকত্বং হিত্বা পুনঃ কুণ্ডলত্বমাপদ্যতে, এবমিকারোহ্পি যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতীতি। অনুবাদ। "অননুমানাৎ" এই কথা বলা যায় না। যেহেতু ইহা অনুমান আছে, (সে কিরূপ, ভাহা বলিভেছেন)—স্থবর্ণ কুগুলত্ব ত্যাগ করিয়া রুচকত্ব প্রাপ্ত হয়, রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্ববার কুগুলত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ইকারও যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ইকার হয়।

টিপ্পনী। মংর্ষি এই স্ত্ত্রের দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বস্ত্রে বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা অহেতু। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত স্বর্ণাদি জব্যের পুনরাপত্তি দেখা যায়। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিছে পূর্বস্ত্র-ভাষ্যাক্ত "অনমুমানাং" এই কথার অন্তরাদ করিয় বলিয়াছেন যে, উহা বলা যায়না। অর্গাৎ বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি বিষয়ে অন্তমান না থাকায়—বর্ণবিকারপক্ষে বর্ণের পুনরাপত্তি বিষয়ে অন্তমান না থাকায়—বর্ণবিকারপক্ষে বর্ণের পুনরাপত্তি বিষয়ে অন্তমান আছে। ভাষ্যকার ঐ অন্তমান প্রদর্শন করিতে. পরেই বলিয়াছেন যে, স্বর্ণ কৃত্রুত্ব ত্যাগ করিয়া রুক্তর্ব প্রাপ্ত হয় অর্গাহ ম্বর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কৃত্তল হয়; আবার ঐ কৃত্তল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রুচক ( অয়য় আভরণ বিকারপ্রাপ্ত ইইয়া কৃত্তল হয়; আবার ঐ কৃত্তল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রুচক ( অয়য় আভরণ বিকারপ্রাপ্ত স্বর্নার প্রক্রির পুনর্নার প্রক্রির পুনরাপতি সমর্গার প্রক্রির পুনরাপতি প্ররাপতি হিদ্ধ হইবে। কৃত্তলাদি স্বর্ণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বিকার-প্রাপ্ত বর্ণের পুনরাপতি সমর্গন করা যাইবে ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্য। ব্যভিচারাদনসুমানং। যথা পয়ো দধিভাবমাপন্নং পুনঃ পয়ো ভবতি, কিমেবং বর্ণানাং পুনরাপত্তিঃ ? অথ স্থবর্ণব**ং পু**নরাপত্তিরিতি।

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাভিচারবশতঃ অনুমান নাই। (ব্যাভিচার বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিভেছেন) যেমন তুগ্ধ দিখির প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার তুগ্ধ হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপত্তি কি ? অথবা স্থবর্ণের হ্যায় পুনরাপত্তি ? [ অর্থাৎ তুগ্ধ যখন দিখির প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার তুগ্ধ হয় না, ভখন তুগ্ধকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণের পুনরাপত্তির অনুমান করা যায় না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানে তুগ্ধে ব্যভিচার অবশ্য-স্বীকার্য্য।

ভাষ্য। স্থবর্ণোদাহরণোপপত্তিশ্চ—

#### সূত্র। ন তদ্বিকারাণাং স্বর্ণভাবাব্যতিরেকাৎ॥ ॥৪৯॥১৭৮॥

অমুবাদ। (উত্তর) স্থবর্ণরূপ উদাহরণের উপপত্তিও নাই, যেহেতু সেই স্থবর্ণের বিকারগুলির (কুণ্ডলাদির) স্থবর্ণত্বের ব্যতিরেক (অভাব) নাই। ভাষ্য। অবস্থিতং স্থবৰ্ণং হীয়মানেনোপজায়মানেন চ ধর্ম্মেণ ধর্ম্মি ভবতি, নৈবং কশ্চিচ্ছব্দাত্মা হীয়মানেন ইত্বেন উপজায়মানেন যত্বেন ধর্মী গৃহুতে। তম্মাৎ স্থবর্ণোদাহরণং নোপপদ্যতে ইতি।

অনুবাদ। সুবর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই ত্যজ্যমান ও জায়মান ধর্মাবিশিষ্ট ধর্মী (কুণ্ডলাদি) হয়। এইরূপ, অর্থাৎ স্থবর্ণের ন্থায় কোন শব্দ-স্বরূপ ত্যজ্যমান ইত্ব ও জায়মান যত্ব-বিশিষ্ট ধর্ম্মিরূপে গৃহীত হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ দারা বুঝা যায় না। অতএব স্থবর্ণরূপ উদাহরণ (দৃষ্টাস্ত) উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। ভাষাকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে শেষে এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যাভিচারবশতঃ অমুমান হইতে পারে ন।। এই ব্যভিচার প্রকাশ করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন ছগ্ধ দধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্কার হগ্ধ হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপতি হয় কি ? অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী ঘেমন স্থবর্ণকে দৃষ্ঠাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান বলিয়াছেন, তদ্রূপ হুগ্ধকে দৃষ্টাস্করূপে গ্রহণ করিয়া, ঐরূপ অনুমান বলিতে পারেন কি ? তাহা কিছুতেই পারেন না। কারণ, হুগ্ধ দধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্কার হুগ্ধ হয় না। স্থবর্ণের পুনরাপত্তি হইলেও তুগ্ধের পুনরাপত্তি হয় না। স্কুতরাং তুগ্ধে ব্যভিচারবশতঃ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রের পুনরাপত্তির অনুমান হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি স্থবর্ণাদির পুনরাপত্তি দেখাইয়া তদ্ষ্টান্তে বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্তের অথবা ইকারাদি বর্ণের পুনরাপত্তির অনুমান করি নাই। পূর্কপক্ষবাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শনই আমি করিয়াছি। অর্গাৎ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ হইলেই তাহার পুনরাপতি হয় না, এই নিয়মে ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্মই আমি স্বর্ণাদির পুনরাপতি দেখাইয়ছি। বিকারপ্রাপ্ত স্বর্ণের হায় বিকারপ্রাপ্ত বর্ণেরও পুনরাপতি হইতে পারে, ইহাই আমার চরম বক্তব্য। ভাষাকার শেষে এই দ্বিতীয় পক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক উহা খণ্ডন করিতে "স্বর্নোদাহরণোপপতিশ্চ", এই বাক্ষ্যের পুরণ করিয়া, স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন : ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্ত্তের প্রথমস্থ "নঞ্" শক্ষের ৰোগ করিয়া স্থ্রার্থ ব্যাখা। করিতে হইবে?। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্বপক্ষবাদী পূর্বোক্তরূপ অনুমান দারা ইকারা দি বর্ণের পুনরাপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, ব্যক্তি-চারবশতঃ ঐরপ অনুমান ইইতেই পারে না— ইহা সহজেই বুঝা যায় : তাই মহর্ষি ঐ পক্ষের উপেক্ষা করিয়া দিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, স্মুবর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না। কারণ, স্থবর্ণের বিকার কুণ্ডলাদির স্থবর্ণন্তের অভাব নাই, অর্থাৎ উহা স্থবর্ণই থাকে। মহুষির

<sup>&</sup>gt;। বহু পৃত্তকেই স্ত্রের প্রথমে "নঞ্" শব্দের উল্লেখ নাই এবং ভাষাকারের পূর্কোক্ত বাক্যের শেষেই "নঞ্" শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু ভাষবার্ত্তিক ও ভাষত্তীনিবন্ধে স্ত্রের প্রথমেই "নঞ্" শব্দ ধাকার এবং উহাই সমীচীন মনে হওয়ায়, ঐক্সাই স্ত্রপাঠ গৃহীত ইইয়াছে।

তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, স্কর্বর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই কুণ্ডলাদিরপ ধর্ম্মী হট্যা থাকে। উহা পূর্ববর্ত্তী আকার-বিশেষ ত্যাগ করার, ঐ আকার-বিশেষ উহার তাজা**মান** ধর্ম। কণ্ডলাদিতে যে আকার-বিশেষ জন্মে, তাহা উহার জায়মান ধর্ম। অর্থাৎ ঐ স্থলে স্থবর্ণত্বরূপে স্পর্বাই কুগুলাদির প্রকৃতি। উহা বিকারপ্রাপ্ত হইলেও, উহা অবস্থিতই থাকে, অর্থাৎ স্থবর্ণের বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু বর্ণের মধ্যে এমন কোন বর্ণ নাই, যাহা কেবল ইকারত ভাগে করিয়া যকারত প্রাপ্ত ধর্মিকপে প্রতীত হয়। ইকার যদি স্কর্বের ন্তার বিকারপ্রাপ্ত হইরা, কণ্ডলের ন্তার যকার হইত, তাহা হইলে ঐ যকারে ( কণ্ডলে স্তবর্ণের ন্থায়) ইকার অবস্থিতই থাকিত, উহাতে অন্ত আকাবে ইকার জ্ঞানের বিষয় হইত, ঐ স্থলে ইকার্রপ প্রকৃতির উচ্চেদ হইত না। ফলকথা, যকারকে ইকারের বিকার বলিতে হইলে. ঐ স্থলে প্রকৃতির উচ্চেদ অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে. স্রভরাং বকারকে চগ্ণের ন্যায় বিকার-প্রাপ্ত বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, ইকারের পুনরাপত্তি হইতে পারে না। কারণ, জগ্নের ন্তায় বিকারপ্রাপ্ত পদার্থেব পুনরাপত্তি হয় না। ইকারকে স্কবর্ণের ন্তায় বিকার প্রাপ্ত বলা যায় না। কারণ, এরূপ বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না। স্কুতরাং বর্ণবিকার সমর্থন করিতে পূর্বপক্ষবাদীর স্থবর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না ৷ যেরূপ বিকারস্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয়, তাদুশ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রেরই পুনরাপত্তি হয় না; এইরূপ নিঃমে ব্যভিচার নাই —ইহাই মহর্ষির চরম তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। বর্ণবাব্যতিরেকাদ্বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ। বর্ণবিকারা অপি বর্ণত্বং ন ব্যভিচরন্তি, যথা স্থবর্ণবিকারঃ স্থবর্ণত্বমিতি। সামান্যবতো ধর্মযোগো ন সামান্যস্য। কুণুলক্ষচকো স্থবর্ণত্ম ধর্মো, ন স্থবর্ণত্বস্থ, এবমিকার্যকারো কস্থ বর্ণাত্মনো ধর্মো? বর্ণত্বং সামান্তং, ন তন্তেমো ধর্মো ভবিতুমহ্তঃ। ন চ নিবর্ত্তমানো ধর্ম উপজায়মানস্থ প্রকৃতিঃ, তত্র নিবর্ত্তমান ইকারো ন যকারস্থোপজায়মানস্থ প্রকৃতিরিতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) বর্ণবিকারগুলির বর্ণত্বের অভাব না থাকায়, প্রতিষেধ নাই। বিশদার্থ এই যে, যেমন স্থবর্ণের বিকার (কুগুলাদি) স্থবর্ণত্বকে ব্যভিচার করে না, তত্রপ বর্ণবিকারগুলিও ( যকারাদি বর্ণগুলিও ) বর্ণত্বকে ব্যভিচার করে না। অর্থাৎ স্থবর্ণের বিকার কুগুলাদিতে যেমন স্থবর্ণত্ব থাকে, তত্রপ ইকারাদির বিকার যকারাদি বর্ণেও বর্ণত্ব থাকে। (উত্তর) সামান্য-ধর্ম্ম বিশিষ্টের (স্থবর্ণের) ধর্ম্মযোগ আছে, সামান্য-ধর্ম্মর (স্থবর্ণত্বের) ধর্ম্মযোগ নাই। বিশাদার্থ এই যে, কুগুল ও রুচকে স্থবর্ণের ধর্ম্ম ; স্থবর্ণত্বের ধর্ম্ম নহে, এইরূপ, অর্থাৎ কুগুল ও রুচকের ন্যায়

ইকার ও ষকার কোন্ বর্ণস্বরূপের ধর্ম হইবে ? অর্থাৎ উহা কোন বর্ণেরই ধর্ম হইতে পারে না। বর্ণত্ব সামান্ত ধর্ম, এই ইকার ও ষকার তাহার (বর্ণত্বের) ধর্ম হইতে পারে না। নিবর্ত্তমান ধর্মও জ্বায়মান পদার্থের প্রকৃতি হয় না, তাহা হইলে নিবর্ত্তমান ইকার জায়মান ধকারের প্রকৃতি হয় না।

টিপ্লনী। সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী এ**খানে** ষাং। বলিতে পারেন, ভাষ্যকার এখানে তাহার উল্লেখপুর্বক থণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্কবর্ণকণ উদাহরণ উপপন্ন হয় না — এই যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না অর্গাৎ স্থবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয়। কারণ, স্থবর্ণের বিকার কুণ্ডলাদিতে যেমন স্থবৰ্ণত্বের অভাব নাই, উহা যেমন স্থবৰ্ণ ই থাকে, তজ্ঞপ বৰ্ণবিকার যকারাদি বর্ণগুলিতেও বর্ণত্বের অভাব নাই, উহা বৰ্ণই থাকে। স্নুতরাং স্কুবর্ণের ক্যায় বর্ণের বিকার বলা যাইতে পারে। এতগ্রুরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্কুবর্ণত্ব স্কুবর্ণমাত্রের সামান্ত ধর্ম। স্কুবর্ণ ঐ সামান্তবান অর্থাৎ স্কুবর্ণত্ব-কপ সামান্তধর্মবিশিষ্ট ধর্মী। স্থবর্ণের বিকার কুগুল ও রুচক (অধাভরণ) স্ববর্ণেবই ধর্ম, স্থবর্ণত্বের ধর্মা নহে। কারণ, স্থবর্ণ ই কুগুল ও রুচকের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ। স্থবর্ণজাতীয় অবয়ব-বিশেষেই কুগুলাদি অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু ইকার ও ঘকার কোন বর্ণের ধর্ম নহে. উহ বর্ণমাতের সামাল্যধর্ম—বর্ণত্বেরও ধর্ম নহে। যেমন, কুণ্ডল ও রুচকের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার উপাদান-কারণ স্মবর্ণ অবস্থিত থাকে, তাহা হইতে কুণ্ডল ও রুচকের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ইকার ও যকারের উৎপত্তির পূর্বের এমন কোন বর্ণ অবস্থিত থাকে না, যাহা হইতে ইকার ও ধকারের উংপত্তি হওয়ায়, উহা ইকার ও ধকারের উপাদান বলিয়া ধর্মী হইবে। যকারোৎপত্তির পূর্ব্বে অবস্থিত ইকারকেও ঐ যকারের প্রকৃতি বলা যায় না কারণ, যকারে। পত্তি হইলে ইকার থাকে ন', উহা নিবৃত হয়। ধাহা নিবর্তমান, তাহা জায়মানের প্রকৃতি হুইতে পারে না। তাৎপর্যাটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, নিবর্ত্তমান ইকার জায়মান যকাবের ধন্দ্রী হয় না। কারণ, ধর্ম ও ধন্দ্রীর এককালীনত্ব থাকা আবশ্রক। ফলকথা, ধকারাদি বর্ণে বর্ণছ থাকিলেও কুগুলাদি যেমন স্কর্বের ধর্মা, তদ্রূপ যকারাদি বর্ণ কোন বর্ণের ও বর্ণমাত্রের সামান্ত ধর্ম্ম --বর্ণস্থেব ধর্ম্ম হইতে না পারায়, স্কবর্ণবিকারের ন্যায় উহাকে বিকার বলা যায় না। বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্মবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যোক্ত "বর্ণস্বাবাতিরেকাৎ" ইত্যাদি এবং "সামান্তবতো ধর্মধোগঃ" ইত্যাদি ছইটি সন্দর্ভ স্থায়বার্ত্তিকাদি কোন কোন গ্রন্থে স্থুত্ররূপেই উল্লিখিত হইশ্বছে, বুঝা যায়। কিন্তু "তাংপর্যাটীকা" ও "স্থায়স্চীনিবন্ধে" উহা স্তত্তরূপে উল্লিখিত হয় নাই। বুত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ সন্দর্ভবয়ের বৃত্তি করেন নাই। স্বতরাং উহা ভাষামধ্যেই গৃহীত হইয়াছে 18৯1

ভাষ্য। ইতশ্চ বর্ণবিকারানুপপত্তিঃ— অমুবাদ। এই হেতৃবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না।

# সূত্র। নিত্যত্ত্বে ইবিকারাদনিত্যত্ত্বে চানবস্থানাৎ॥ ॥৫০॥১৭৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু (বর্ণের) নিতার থাকিলে বিকার হয় না, এবং অনিতার থাকিলে অবস্থান হয় না [ অর্থাৎ বর্ণকে নিতা বলিলে, তাহার বিনাশ হইতে না পারায়, বিকার হইতে পারে না। অনিতা বলিলেও বিকারকাল পর্যান্ত বর্ণের অবস্থান বা স্থিতি না থাকায় বিকার হইতে পারে না।

ভাষ্য। নিত্যা বর্ণা ইত্যেতস্মিন্ পক্ষে ইকার্যকারো বর্ণাবিত্যুভয়োনিত্যত্বাদিকারা মুপপত্তিঃ। নিত্যত্বেহবিনাশিত্বাৎ কঃ কস্ম বিকার ইতি।
অথানিত্যা বর্ণা ইতি পক্ষঃ, এবমপ্যনবস্থানং বর্ণানাং। কিমিদমনবস্থানং
বর্ণানাং ? উৎপদ্য নিরোধঃ। উৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকারে যকার উৎপদ্যতে,
যকারে চোৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকার উৎপদ্যতে, কঃ কস্ম বিকারঃ ?
তদেতদবগৃহ্থ সন্ধানে সন্ধায় চাবগ্রহে বেদিতব্যমিতি।

অমুবাদ। বর্ণসমূহ নিত্য, এই পক্ষে ইকার ও যকার বর্ণ, এ জন্য উভয়ের ( ঐ বর্ণবয়ের ) নিত্যত্ববশতঃ বিকারের উপপত্তি হয় না। ( কারণ, ) নিত্যত্ব থাকিলে অবিনাশিত্ববশতঃ কে কাহার বিকার হইবে ? যদি বর্ণসমূহ অনিত্য, ইহা পক্ষ হয়, অর্থাৎ বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণের অনিত্যত্ব-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, এইরূপ হইলেও বর্ণসমূহের অনবস্থান হয়। (প্রশ্ন) বর্ণসমূহের এই অনবস্থান কি ? (উত্তর) উৎপত্তির অনস্তর বিনাশ। ইকার উৎপন্ন হয়়া বিনফ্ট হইলে যকার উৎপন্ন হয়়, এবং বকার উৎপন্ন হয়া বিনফ্ট হইলে যকার উৎপন্ন হয়, এবং বকার উৎপন্ন হয়া বিনফ্ট হইলে ইকার উৎপন্ন হয়, ( য়ভরাং ) কে কাহার বিকার হয়েব ? সেই ইয়া, অর্থাৎ বর্ণের উৎপত্তির অনস্তর বিনাশরূপ অনবস্থান, অবগ্রহের ( সক্ষি-বিশ্লেষের ) অনস্তর সদ্ধি হয়লৈ এবং সদ্ধির অনস্তর অবগ্রহ হয়ল বুঝিবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্থত্তের দ্বারা আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন ষে, বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে নিতা বলেন, তাহা হইলে বর্ণের বিকার বলিতে পারেন না। কারণ, ইকার ও মকাররপ বর্ণ নিতা হইলে, উহার বিনাশ অসম্ভব বিনাশ ব্যতীতও বিকার হইতে পারে না। ইকার ও মকার অবিনাশী হইলে কে কাহার বিকার হইবে ? আর বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে অনিত্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তিনি বর্ণের বিকার বলিতে পারেন না। কারণ, বর্ণ অনিত্য হইলে, বিকারের অব্যবহিত পূর্ব্ধ কাল পর্যান্ত বর্ণের অবস্থান না হওরায়, বিকার হইতে পারে না। স্মত্রাং বর্ণের নিতাত্ব ও অনিতাত্ব, এই উভর

পক্ষেই ধর্মন বর্ণের বিকার সম্ভব নহে, তর্মন বর্ণবিকার প্রমাণসিদ্ধ নহে, উহা উপপন্নই হয় না। বর্ণসমূহের অনবস্থান কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে উৎপত্তির অনস্তর বর্ণের বিনাশকে বর্ণের অনবস্থান বিলিয়া ভাষ্যকার উহা ব্র্নাইয়াছেন যে, ইকার উৎপন্ন হয়য়া বিনপ্ত হইলে য়কার উৎপন্ন হয়, এবং মকারও উৎপন্ন হয়য়া বিনপ্ত হইলে, ইকার উৎপন্ন হয়য়া ইফার ও য়কারের অনবস্থান। বর্ণের অনিভাত্ত্বপক্ষে উহা অবশ্র স্বীকার্যা। স্কতরাং য়কারের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বকালে ইকার না থাকায়, য়কার ইকারের বিকার হইতে পারে না। এইরূপ কোন বর্ণ ই ছই ক্ষণের অধিককাল অবস্থান না করায়, কোন বিকারের প্রস্কৃতি হইতে পারে না। দধি শত্রে, এইরূপ প্রয়োগে কোন্ সময়ে য়কারের উৎপত্তির অনস্তর বিনাশ হয়, ইহা বলিতে ভাষ্যকার শোষে বলিয়াছেন য়ে, সন্ধিবিছেদপূর্বক সন্ধি করিলে এবং সন্ধি করিয়া পরে আবার সন্ধিবিছেদ করিলে উহা ব্রিবে। অর্গাৎ প্রথমে "দধ্যন" এইরূপ সন্ধি করিয়াও পরে "দধ্য শত্র" এইরূপ উচ্চারণ করে। এবং প্রথমে "দধ্যন" এইরূপ সন্ধি করিয়াও পরে "দধ্য শত্র" এইরূপ অবগ্রহ করে। ভাষ্যে "অবগ্রহ" শব্দের অর্থ সন্ধির অভাব বা সন্ধিবিছেদেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য পরে ( ৫০ স্ক্রভারে) পরিস্কাট হইবে॥৫০॥

ভাষ্য। নিত্যপক্ষে তু তাবৎ সমাধিঃ—

অমুবাদ। নিত্য পক্ষেই সমাধান ( বলিতেছেন ), অর্থাৎ মহয়ি এই সূত্রের দার। প্রথমে বর্ণ নিত্য, এই পক্ষেই জাতিবাদা পূর্ব্বপক্ষীর বর্ণবিকারসমাধান বলিয়াছেন।

#### সূত্র। নিত্যানামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তদ্ধর্মবিকম্পাচ্চ বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ॥৫১॥১৮০॥

অনুবাদ। নিত্য পদার্থের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ এবং সেই নিত্য পদার্থের ধর্ম্মের
বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ-প্রকারতাবশতঃ বর্ণবিকারের প্রতিষেধ নাই। বিশ্বপিথ নিত্য
পদার্থের মধ্যে বেমন অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় আছে এবং অনেকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্মও
আছে, তদ্রপ অত্যাত্য নিত্য পদার্থ বিকারশূত্য হইলেও বর্ণরূপ নিত্য পদার্থকে বিকারী
বলা যায়। স্কুতরাং বর্ণের নিত্যত্বপক্ষেও তাহার বিকারের প্রতিষেধ হইতে পারে না।

ভাষ্য। নিত্যা বর্ণা ন বিক্রিয়ন্ত ইতি বিপ্রতিষেধঃ। যথা নিত্যম্বে সতি কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়নীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাশ্চ বর্ণাঃ, এবং নিত্যম্বে সতি কিঞ্চিম্ন বিক্রিয়ন্তে, বর্ণাস্ত বিক্রিয়ন্ত ইতি।

১। অবগ্রহোহসংহিতা। দধি অত্তেত্যকার্যা দধাত্রেত্যকার্যান্তে, দধাত্রেতি বা সকার দধি অত্তেত্যবসূত্রত ইত্যর্ব:।—ভাৎপর্যাধীকা।

বিরোধাদহেতুশুদ্ধর্মবিকল্পঃ। নিত্যং নোপজায়তে নাপৈতি, অনুপজনাপায়ধর্মকং নিত্যং, অনিত্যং পুনরুপজনাপায়যুক্তং, ন চান্তরেণোপজনাপায়ো বিকারঃ সম্ভবতি। তদ্যদি বর্ণা বিক্রিয়ন্তে নিত্যত্বমেষাং নিবর্ত্ততে। অথ নিত্যা বিকারধর্মত্বমেষাং নিবর্ত্ততে। সোহয়ং বিরুদ্ধো হেত্বাভাসো ধর্মবিকল্প ইতি।

অনুবাদ। নিত্য বর্ণগুলি বিষ্কৃত হয় না, এইরূপ প্রতিষেধ হয় না। (কারণ) যেমন নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু প্রমাণু প্রভৃতি) অতীন্দ্রিয়, এবং বর্ণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এইরূপ নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু (পরমাণু প্রভৃতি) বিষ্কৃত হয় না, কিন্তু বর্ণগুলি বিষ্কৃত হয়।

[জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

বিরোধবশতঃ তদ্ধর্মবিকল্প (জাতিবাদীর কথিত নিত্য পদার্থের ধর্ম-বিকল্প) হেতু হয় না, অর্থাৎ উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। বিশদার্থ এই যে, নিত্য বস্তু জন্মে না, অপায়প্রাপ্ত (বিনষ্ট) হয় না. নিত্য বস্তু উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মবিশিষ্ট নহে। অনিত্য বস্তুই উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট। উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীতও বিকার সম্ভব হয় না। স্থতরাং বর্ণগুলি যদি বিরুত হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির নিত্যত্ব নিরুত্ত হয়। যদি (বর্ণগুলি) নিত্য হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির বিকারধর্মত্ব নিরুত্ত হয়। (স্থতরাং) সেই এই ধর্মবিকল্প (জাতিবাদীর কথিত হেতু) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্বক্ষতে বলিয়াছেন যে, বর্ণকে নিত্য বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না, অনিতা বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না। মহর্ষির ঐ কথার উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী কিরপে জাতি নামক অনত্তর বলিতে পারেন —ইহাও এবানে মহর্ষি বলিয়া, তাহার বপ্তন করিয়াছেন। প্রথমে এই ক্তেরে দ্বারা বর্ণের নিত্যত্বপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে — বর্ণবিকারেব প্রতিষেধ করা বায় না অর্থাৎ বর্ণ নিত্য হইলে তাহার বিকার হইতে পারে না— এই যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না। কারণ, নিত্য পদার্থের নানাবিধ ধর্মারূপ ধর্মবিকল্প আছে। নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণ্ প্রভৃতিতে অতীক্রিয়ন্থ আছে, এবং গোন্ধ প্রভৃতিতে ইক্রিয়গ্রাহ্মন্থ আছে, এবং বর্ণের নিতান্ধ পক্ষে ঐ বর্ণরূপ নিত্য পদার্থেও ইক্রিয়গ্রাহ্মন্থ আছে। তাহা হইলে নিত্য পদার্থ মাত্রেই যে একরূপ, ইহা বলা যায় না। এইরূপ হইলে নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণ্ প্রভৃতি অন্তান্থ নিত্য পদার্থগুলি বিকারপ্রাপ্ত না হইলেও —বর্ণরূপ নিত্য পদার্থ বিকারপ্রাপ্ত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। যেমন, নিত্য পদার্থের মধ্যে অতীক্রিয় ও ইক্রিয়গ্রাহ্ম, এই ছই

প্রকারই আছে, তদ্রূপ নিত্য পদার্থের মধ্যে বিকারশৃত্য ও বিকারপ্রাপ্ত — এই হুই প্রকারও থাকিতে পারে। স্কুতরাং বর্ণগুলি নিত্য হুইলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না — এই রূপ প্রতিষেধ করা যায় না। ভাষো "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দারা পূর্বোক্তরূপ প্রতিষেধের অভাবই ক্থিত ইইয়াছে।

ভাষাকার জাতিবাদীর সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা থণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, জাতিবাদীর কথিত হেতু "ধশ্ববিকল্প", বিৰুদ্ধ নামক হেত্বাভাদ, উহা হেতুই হয় না। অর্থাৎ জাতিবাদী বে বর্ণের বিকারিত্ব ও নিতাত্ব, এই ছুইটি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া নিতা বর্ণেরও বিকার সমর্থন করিতেছেন, তাহার স্বীকৃত ঐ ধর্মদম পরম্পর বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহা তাহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, নিতা পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। উৎপত্তি ও বিনাশ না হইলে বিকার হইতেই পারে না। বিকার প্রাপ্ত হইলেই দেই পদার্থ জন্ম ও বিনাশী হইবে। স্থতবাং বিকার-প্রাপ্ত পদার্থে নিতাত্ব থাকিতে পারে না। বর্ণগুলিকে নিতা বলিলে তাহার উৎপত্তি বিনাশ না থাকার, বিকার হইতে পারে না। বর্ণগুলি বিকারপ্রাপ্ত বলিলে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়ায় নিত্যন্থ থাকে না। ফলকথা, বৰ্ণকে বিকারী বলিলে তাহার অনিত্যন্থ স্থীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বর্ণের নিভাত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, তাহার বিকারিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ঐ বিকারিত্ব নিত্যত্ব-শিদ্ধান্তের ব্যাধাতক হয়। এবং বর্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিতাত্ব স্বীকার করিতে গেলে, উহ। বর্ণের বিকারিত্বের ব্যাঘাতক হয়। স্থতরাং বিকারিত্ব ও নিত্রত্বরূপ ধর্মদ্বয় পরস্পার বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহা সাধ্যসাধক হয় না। উহা বিৰুদ্ধ নামক হেখাভাদ। নিতা পদাৰ্থে অতীন্দ্ৰিয়ত্ব ও ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহৃত্ব, এই তুই ধৰ্ম্ম থাকিতে পারে। কারণ, ঐ ধন্মন্বয়ের সহিত নিতাত্বের কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ নিতাত্ব থাকিলেও কোন পদার্থে অতীক্রিয়ত্ব এবং কোন পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব থাকিবার বাধা নাই। মূলকথা, জ্ঞাতিবাদী বর্ণের নি হাত্ব পক্ষে বর্ণবিকার সমর্থন করিতে যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা "জ্ঞাতি" নামক অসহতব। মহর্ষি-বর্ণিত চতুর্বিংশতি প্রকার "জাতি"র মধ্যে উহার নাম "বিকল্পসমা জাতি। ৫ম অঃ, ১ম আং—৪ স্থ দ্রষ্টব্য ॥৫১॥

ভাষ্য ৷ অনিত্যপক্ষে সমাধিঃ—

অনুবাদ। অনিত্য পক্ষে অধীৎ বর্ণ অনিত্য, এই পক্ষে ( মহর্ষি জাতিবাদী পূর্ববপক্ষীর ) সমাধান ( বলিতেছেন )—

সূত্র। অনবস্থায়িত্বে চ বর্ণোপলব্ধিবৎ তদ্বিকারোপ-পত্তিঃ॥৫২॥১৮১॥

অনুবাদ। অনবস্থায়িত্ব থাকিলেও অর্থাৎ অনিত্য বর্ণ অস্থায়ী হইলেও বর্ণের উপলব্ধির স্থায় তাহার ( বর্ণের ) বিকারের উপপত্তি হয়। ভাষ্য। যথা২নবস্থায়িনাং বর্ণানাং শ্রাবণং ভবতি, এবমেষাং বিকারো ভবতীতি।

অসম্বন্ধাদসমর্থাহর্থপ্রতিপাদিকা বর্ণোপলব্ধিন বিকারেণ সম্বন্ধাদসমর্থা, যা গৃহ্নমাণা বর্ণবিকারমর্থমনুমাপয়েদিতি। তত্র যাদৃগিদং যথা
গন্ধগুণা পৃথিব্যেবং শব্দস্থাদিগুণাপীতি, তাদৃগেতদ্ভবতীতি। ন চ
বর্ণোপলব্ধিবর্ণনিবৃত্তী বর্ণান্তরপ্রয়োগস্থ নিবর্ত্তিকা। যোহ্যমিবর্ণনিবৃত্তী যকারস্থ প্রয়োগো যদ্যয়ং বর্ণোপলব্ধণা নিবর্ত্তিত, তদা তত্ত্রোপলভ্যমান ইবর্ণো যত্ত্বমাপদ্যত ইতি গৃহ্ছেত। তত্মাদ্বর্ণোপলব্ধিরহেতুর্বর্ণবিকারস্থেতি।

অনুবাদ। যেমন অস্থায়ী বর্ণসমূহের শ্রাবণ হয়, অর্থাৎ যেমন বর্ণের অনিত্যত্ব পক্ষে বর্ণগুলি শ্রাবণকাল পর্যাস্ত স্থায়ী না হইলেও তাহার শ্রাবণরূপ উপলব্ধি হয়, এইরূপ এই বর্ণগুলির বিকার হয়।

#### [জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

অর্থপ্রতিপাদিক। বর্ণোপলিকি, অর্থাৎ জাতিবাদী যাহাকে বর্ণবিকাররূপ পদার্থের সাধকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বর্ণোপলিকি ( বর্ণশ্রিবণ ), সম্বন্ধের অভাববশতঃ, অর্থাৎ বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ না থাকায় ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) অসমর্থ। যে বর্ণোপলিকি জ্ঞায়মান হইয়া বর্ণবিকাররূপ পদার্থকে অনুমান করাইবে, সেই বর্ণোপলিকি বিকারের সহিত, সম্বন্ধবশতঃ ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) অসমর্থ নহে। তাহা হইলে, "যেমন পৃথিবী গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, এইরূপ শব্দ স্থাদিগুণবিশিষ্টও"—ইহা অর্থাৎ এই বাক্য যেরূপ, ইহা অর্থাৎ জাতিবাদার পূর্বেবাক্তরূপ সমাধান সেইরূপ হয়। বর্ণের উপলব্ধি, বর্ণনিবৃত্তি হইলে বর্ণান্তরের প্রয়োগের নিবর্ত্তকও নহে। বিশ্বদার্থ এই যে, ইবর্ণের নিবৃত্তি হইলে এই যে য কারের প্রয়োগ, ইহা যদি বর্ণের উপলব্ধির ঘারা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে উপলভ্যান ইবর্ণ যকারের প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যাউক্ ? অতএব বর্ণের উপলব্ধি বর্ণবিকারের ছেতু অর্থাৎ সাধক হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি বর্ণের নিত্যস্থ-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া, এই স্থত্তের দ্বারা বর্ণের অনিত্যস্থ-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে, বর্ণ অনিত্যস্থবশতঃ বহুক্ষণস্থায়ী না হইলেও যেমন বর্ণের শ্রবণরূপ উপশ্রন্ধি হয়, ভজ্রপ বর্ণের বিকার হয়। ভাষ্যকার স্থ্রা<sup>স্</sup>বর্ণ**ন ক**রিয়া শেষে এখানেও জাতিবাদীর এই সমাধানের থওন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, জাতিবাদী বর্ণের বিকার-সংখনে 'বর্ণোপলব্ধিবং' এই কথার বারা বর্ণের উপলব্ধিকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন। কিন্তু কান হেতৃ বলেন নাই। হেতৃ ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা ধোন সাধ্য-সিদ্ধি হয় 🕕 জাতিবাদী যদি ঐ বর্ণোপলন্ধিকেই বর্ণবিকাররূপ সাব্যসাধনে হেতু বলেন, তাহা হইলে উহাতে বর্ণবিকাররূপ সাধা পদার্গের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশুক কারণ, ব্যাপ্তি না থাকিলে তাহা সাধ্যসাধক হেতৃ হয় না। সাধের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহমণে মর্থাৎ জ্ঞায়মান ইইলেই তাহা জাতিবাদীর মতে যে বর্ণোশলন্ধি বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্টরূপে গ্রহুমাণ হইয়া বর্ণবিকাবের সাধন করিবে, তাহা ঐ বর্ণবিকারের সহিত ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধপ্রযুক্তই বর্ণবিকার-স্থনে অসমর্গ হয় না, অর্থাৎ বর্ণবিকার বাধন করিতে পারে । কিন্তু বর্ণের উপলব্ধি হুইলেই তাহার বিকার হুইবে, এই রূপ নিয়ম না থাকায় বর্ণোপল্বনিতে বর্ণবিকারের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। স্পুতরাং উহা বর্ণবিকার সাধন করিতে অসমর্গ, উহা বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধক হেতু হয় না। হেতৃ না হইলে কেবল ঐ বর্ণোপলদ্ধিকে দুষ্টান্তব্ধপে গ্রাহণ করিয়া বর্ণবিকার সাধন করা যায় না। স্কুতরাং "বর্ণের উপলব্ধির স্থায় বর্ণের বিকার হয়"—এই কথা বলিয়া বর্ণের অনিতাত্বপক্ষে জাতিবাদী যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা জাতি নামক অসহতর। বাাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া অর্থাথ পুথিবীত্বে শব্দাদি গুণের ব্যাপ্তি না থাকিলে ও "পুথিবী যেমন গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, তজ্ঞপ শব্দও স্থাদি রূপ গুণ-বিশিষ্ট" এইরূপ কথা যেমন হয়, জাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথাও তক্রপ হইগছে। মহর্ষি-ক্থিত চতুব্বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে উহ "দাধর্মাসমা" জাতি। (৫।> ২ স্থা দ্রষ্ট্র।)। পূর্ব্রপক্ষবাদী যদি বলেন যে, বর্ণোপলব্রিতে বর্ণবিকারক্ষ সাধ্যের বাণপ্তি না থাকিলেও উহা বর্ণের নিবৃত্তি হইলে বর্ণাস্কর প্রয়োগরূপ আদেশ-পক্ষের নিবর্ত্তক, অর্থাৎ অভাবদাধক হওগায় পিঃশেষে বর্ণবিকারপক্ষেরই দাদক হয়। অর্থাৎ বর্ণের িবৃত্তি হইলে দেই বর্ণের উপলব্ধি হইতে পারে না। বাহা নিবৃত্ত বা বিনষ্ট, তাহার উপলব্ধি অর্থাৎ দেই বর্ণের প্রবণ হওয়া অনন্তব কিন্তু যথন বর্ণের প্রবণরূপ উপদক্ষি হয়, তথন বর্ণের নিবৃত্তি इत्र ना—रेश स्रोकार्या। स्ववदाः वर्तित निवृत्ति श्रेटल वर्गास्टरतत श्रोदांग रह्म—रेश वलारे यात्र না। স্থতরাং বর্ণের উপলব্ধিকপ হেতু দারা বর্ণের নিবৃতি হইলে বর্ণান্তর প্রারাগরূপ আদে<del>শ-পক্ষের</del> অভাবই সিদ্ধ হয়। তাহ। হইলে পরিশেষে উহা দ্বারা বর্ণের বিকার-পঞ্চই সিদ্ধ হইবে। এতত্ত্বরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বর্ণোপলব্ধি বর্ণনিবৃত্তি ইইলে বর্ণাস্তর-প্রয়োগের নিবর্ত্তক, অর্থাৎ অভাবসাধক হয় না! কারণ, "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে "ই"কারের উপলব্ধি হয় না –ইণা সকলেরই স্বীকার্য্য। যদি ঐ স্থলে ইকারের নিবৃত্তি না হইত, তাহা হইলে ঐ স্থলে ইকারই যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপলভাষান হয়, ইহা বুঝা যাইত। কিন্তু ঐ স্থলে যকারত্বপ্রাপ্ত ইকারের উপলব্ধি হয় না। স্ববর্ণের বিকার কুণ্ডল দেখিলে আকারবিশেষপ্রাপ্ত স্থবর্ণকেই দেখা বার এবং সেইরূপ বুঝা বার। কিন্ত ''দধ্যত্র" এই প্রয়োগে ই"কারের শ্রবণ না হওয়ায়, ঐ প্রয়োগে ইকারের নিবৃত্তি হয় —ইহা

স্বীকার্য্য। স্কুতরাং বর্ণোপশব্ধির দারা বর্ণনিবৃত্তির অভাব সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধাস্কবাদীর সম্মত আদেশপক্ষের অভাব সিদ্ধ করা যায় না॥ ৫২॥

#### সূত্র। বিকারধর্মিত্বে নিত্যবাভাবাৎ কালান্তরে বিকারোপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ॥৫৩॥১৮২॥

অনুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর) বিকারধর্ম্মিক থাকিলে নিত্যত্ব না থাকায় এবং কালান্তবে বিকারের উপপত্তি হওয়ায়, অর্থাৎ বিকারী কোন পদার্থই নিত্য হইতে পারে না এবং বিকার কালান্তবেই হইয়া থাকে, এজন্ম (জাতিবাদীর পূর্বেবাক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। তদ্ধানিকল্পাদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। ন খলু বিকার-ধর্মকং কিঞ্চিন্নিত্যমুপলভ্যত ইতি। বর্ণোপলব্বিদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। অবগ্রহে হি দধি অত্রেতি প্রযুজ্য চিরং স্থিত্বা ততঃ সংহিতায়াং প্রযুঙ্কে দধ্যত্রেতি। চিরনির্ত্তে চায়মিবর্ণে যকারঃ প্রযুজ্যমানঃ কস্ত বিকার ইতি প্রতীয়তে ? কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব ইত্যনুযোগঃ প্রসজ্যত ইতি।

অনুবাদ। "তদ্বর্দ্মবিকল্লাৎ" এই কথার দারা প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু, বিকারধর্দ্মবিশিষ্ট কোন বস্তু নিত্য উপলব্ধ হয় না। "বর্ণোপলব্ধিবং"—এই কথার দারাও প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু, অবগ্রহে অর্থাৎ সন্ধি না হইলে "দিধি অত্র" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া বহুক্ষণ থাকিয়া তদনস্তর সন্ধি হইলে "দধ্যত্র" এইরূপ প্রয়োগ করে। কিন্তু ইবর্ণ, অর্থাৎ দিধি শব্দের ইকার বহুক্ষণ বিনষ্ট হইলে প্রযুদ্ধ্যমান এই যকার কাহার বিকার, ইহা বুঝা যায় ? কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের অভাব হয়, এক্ষন্য অনুযোগ (পুর্বোক্তরূপ প্রশ্ন) প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি হুই স্থাের দারা উভরপকে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া এই স্থােরের দারা ঐ সমাধানের থগুন করিয়াছেন। ভাষ্যকার নিজে পূর্ব্বোক্ত হুই স্থাের ভাষ্যেই জাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত সমাধানের থগুন করিয়া, স্ত্র দারা তাহাই সমর্থন করিছে এই স্থাের স্ববারণা করিয়া-ছেন। স্ত্র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থাের "তদ্ধাবিকলাং" এই কথা বলিয়া এবং দ্বিতীয় স্থাের "বর্ণোপলন্ধিবং" এই কথা বলিয়া জাতিবাদী যে প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহা হয় না, অর্থাৎ জাতিবাদী ঐ কথা বলিয়া দিলান্তবাদীর মৃক্তির প্রতিষেধ করিজে

পারেন না। কারণ, অন্তান্ত নিজ্যপদার্থ অবিকারী হইলেও বর্ণরূপ নিজ্যপদার্থের বিকার হইতে পারে, একথা কিছুতেই বলা যায় না। বিকারণর্মা বা বিকারী পদার্থ হইলেই তাহা অনিত্য হইবে, ঐরপ পদার্থ কখনই নিজ্য হইতে পারে না। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত বিকার হইতেই- পারে না। সাংখ্যদম্মত পরিণামিনিত্য প্রকৃতি বা ঐরপ কোন পদার্থ মহর্ষি গোতম স্বীকার করেন নাই। তাই এখানে বলিয়াছেন, "বিকারধর্মিছে নিভাছাভাবাৎ"।

বর্ণ অনিত্য হইলেও তাহার উপলব্ধির ভায় তাহার বিকার হইতে পারে, এই সমাধানের উত্তর সহর্ষি বলিয়াছেন, "কালান্তরে বিকারোপপত্তেশ্চ"। অর্থাৎ কালান্তরে বিকার হইয়া শ্লাকে। ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে প্রকৃত স্থলের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সন্ধির পূর্বের্ন "দধি + অত্র" এইরূপ প্রযোগ করিয়া অনেকক্ষণ পরে সন্ধি করিয়া, "দধ্যত্ত" এইরূপ প্রযোগ করিয়া থাকে। ঐ স্থলে যকারকে "দধি" শব্দের ইকারের বিকার বলিলে ঐ ইকারকে ঘকারের প্রকৃতিরূপ কারণ বলিতেই হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দধি শব্দের ইকার বিনষ্ট হুইলেই ঐ স্থানে যকারের প্রয়োগ হইগা থাকে। বর্ণকে অনিতা স্বীকার করিলে ঐ পক্ষে ইকারাদি বর্ণ চুইক্ষণ মাত্র অবস্থান কৰে, অর্থাৎ উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণেই বর্ণের বিনাশ হয়, এই সিদ্ধান্তও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে "দধি" শব্দের উচ্চারণের অনেকক্ষণ পরে দক্ষি করিয়া "দধ্যত্ত্ব" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, তথন ঐ যকারের প্রকৃতি ইকার না থাকায় উহা বছক্ষণ পূর্বে বিনষ্ট হওয়ায়, ঐ যকার কাহার বিকার হইবে ? এইরূপ অনুযোগ বা প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বর্ণবিকার-বাদী ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কারণ, বর্ণের অনিত্যত্বপক্ষে বর্ণবিকারবাদীর মতেও পূর্কোক্ত হুলে ইকারন্ধপ কারণের অভাববশতঃ যকারন্ধপ বিকার হইতে পারে না। উহা ইকারের বিকার হইতে না পারিলে, আর কাহারই বিকার হইতে পারে না। ফলকথা, বিকার হইতে যে কাল পর্যান্ত প্রকৃতির থাকা আবশুক, দে কাল পর্যান্ত বর্ণ থাকে না। তুই ক্ষণমাত্র স্থায়িবর্ণ যখন কালাস্তবে অর্থাৎ বিকারের কালে থাকে না, তখন বর্ণের বিকার হইতে পারে না। বর্ণোৎ-পত্তির দিতীয় ক্ষণেই তাহার বিকার সম্ভব হয় না। দধি 🕂 অত্ত, এইরূপ বাক্যোচ্চারণের অনেক-ক্ষণ পরে "দব্যত্র" এইরূপ প্রয়োগ হওয়ায়, বর্ণবিকারবাদীকে কালবিলম্বে কালাস্তরেই ঐ স্থলে বর্ণবিকার বলিতে হইবে। কিন্তু তথন কারণের অভাবে যকার কাহার বিকার হইবে ? কাহারই বিকার হইতে পারে না। বর্ণের উপলব্ধি কাণা্স্তরে হয় না। শ্রোভার প্রবণদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তৎকালেই শ্রবণেক্রিয়ের সন্নিকর্ষ ( সমবায় ) সম্ভব হওয়ায়, বিতীয় ক্ষণেই শ্রবণদেশোৎপন্ন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। স্থতরাং পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বর্ণের উপলব্ধিকে বর্ণবিকারের দৃষ্টাস্তক্তপে উল্লেখ করিতে পারেন না । মূলকথা, বর্ণের নিতাত্ব ও অনিতাত্ব এই উভয় মতেই বর্ণের বিকার উপপন্ন হয় না ১৫৩৮

ভাষ্য। ইতশ্চ বর্ণবিকারান্মপপত্তিঃ— অনুবাদ। এই হেতৃবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি নাই।

#### সূত্র। প্রকৃত্যনিয়মাৎ ॥৫৪॥১৮৩॥ \*

অনুবাদ। যেহেতু প্রকৃতির নিয়ম নাই, অর্থাৎ বর্ণবিকারের প্রকৃতির নিয়ম না থাকায়, বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। ইকার-স্থানে যকারঃ শ্রেরতে, যকার-স্থানে খল্লিকারো বিধীয়তে, ''বিধ্যতি''। তদ্যদি স্থাৎ প্রকৃতিবিকারভাবো বর্ণানাং, তস্থ প্রকৃতিনিয়মঃ স্থাৎ ? দৃষ্টো বিকারধর্মিত্বে প্রকৃতিনিয়ম ইতি।

অনুবাদ। ইকারের স্থানে যকার শ্রুত হয়, যকারের স্থানেও ইকার বিহিত্ত হয়, (যেমন) "বিধ্যতি"। [অর্থাৎ ব্যধ্ ধাতু হইতে 'বিধ্যতি' এইরূপ যে পদ হয়, তাহাতে "ব্যধ্" ধাতুর যকারের স্থানে ইকার হইয়া থাকে ], কিন্তু যদি বর্ণের প্রকৃতি বিকারভাব থাকে, (তাহা হইলে) সেই বিকারের প্রকৃতি নিয়ম থাকুক ? বিকার-ধর্মিত্ব থাকিলে প্রকৃতি নিয়ম দেখা যায়।

টিপ্ননী। মহর্ষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্থ্রের দ্বারা সর্বশেষে আর একটি যুক্তি বিলিয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়ম না থাকার বর্ণবিকার উপপন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, বিকার-স্থলে সর্ব্রেই প্রকৃতির নিয়ম থাকে। যে প্রকৃতি সে প্রকৃতিই থাকে, যে বিকৃতি সে বিকৃতিই থাকে। বিকার বা বিকৃতি কথনই প্রকৃতি হয় না। তুর্গের বিকার দিবি কথনও তুর্গ্ণের প্রকৃতি হয় না। কিন্তু বর্ণের মধ্যে ইকারের স্থানে যেমন যকার হয়, তদ্রুপ "বিধ্যতি" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে যকারের স্থানেও ইকার হয়। তাহা হইলে বর্ণবিকারবাদীর মতে যকার যেমন ইকারের বিকার হয়, তদ্রুপ কোন স্থলে ইকারের প্রকৃতিও হয়, ইহা স্থীকার্য্য। কিন্তু বিকারস্থলে সর্ব্বে যথন প্রকৃতির নিয়ম থাকে, তুগ্ধ যথন দধির পক্ষে প্রকৃতিই হয়, বিকৃতি হয় না, তথন এ নিয়মান্তুসারে বর্ণবিকারস্থলেও প্রকৃতির নিয়ম থাকা আবশুক, দে নিয়ম যথন নাই, তথন বর্ণের বিকার স্থীকার করা যায় না। "দধ্যত্র" ইত্যাদি বাক্যে ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগত্রপ আদেশ-পক্ষই স্থীকার্য্য॥ ৫৪॥

### সূত্র। অনিয়মে নিয়মানানিয়মঃ ॥৫৫॥১৮৪॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অনিয়মে নিয়ম থাকায়, অনিয়ম নাই [ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কারণ, উহাকে নিয়মই বলিতে হইবে—উহা অনিয়ম নহে ]।

শ্বচলিত পৃত্তকে উদ্ভ প্রপাঠের পরে "বর্ণবিকারাণাং" এইরপে অতিরিক্ত পাঠ আছে। কিন্তু স্তায়সূচীন্দিকরে "একুতানিয়য়াৎ" এই পর্যান্তই প্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্য। যোহয়ং প্রকৃতেরনিয়ম উক্তঃ, স নিয়তো যথাবিষয়ং ব্যবস্থিতো নিয়তত্বাশ্লিয়ম ইতি ভবতি। এবং সত্যনিয়মো নাস্তি, তত্র যহুক্তং 'প্রকৃত্যনিয়মা'দিত্যেতদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। এই যে প্রকৃতির অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ত ( অর্থাৎ ) যথা-বিষয়ে ব্যবস্থিত, নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম, ইহা হয়। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ উহা নিয়ম হইলে অনিয়ম নাই, তাহা হইলে "প্রকৃত্যনিয়মাৎ" এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্নী। মহর্ষির পূর্বাস্থলোক্ত কথার প্রতিবাদী কিরপে বাক্ছল করিতে পারেন, মহর্ষি এই স্থানের দারা তাহা বলিয়া পরবর্তী স্থানের দারা তাহার নিরাদ করিয়াছেন। ছলবাদীর কথা এই বে, পূর্বাস্থলে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, যাহাকে অনিয়ম বলিবে, তাহা যথন নিয়ত অর্থাৎ তাহা যথন যথাবিষয়ে ব্যবস্থিত, তথন তাহাকে নিয়মই বলিতে হইবে। যাহা নিজে নিয়ত, তাহা নিয়মই হয়, স্মৃতরাং তাহা অনিয়ম হইতে পারে না, যাহা বস্ততঃ নিয়ম, তাহাকে অনিয়ম বলা যায় না। তাহা হইলে অনিয়ম বলিয়া কোন বাত্তব পদার্থ ই নাই। স্মৃতরাং দিদ্ধাস্তবাদী যে, প্রকৃতির অনিয়ম বলিয়াছেন, তাহা অমৃক্ত ॥৫৫॥

#### সূত্র। নিয়মানিয়মবিরোধাদনিয়মে নিয়মাচ্চা-প্রতিষেধঃ॥৫৩॥১৮৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধবশতঃ এবং অনিয়মে নিয়ম-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ছলবাদী পূর্বেবাক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না।

ভাষ্য। নিয়ম ইত্যত্রার্থাভ্যমুজ্ঞা, অনিয়ম ইতি তস্ত প্রতিষেধং। অনুজ্ঞাতনিষিদ্ধয়োশ্চ ব্যাঘাতাদনর্থান্তরত্বং ন ভবতি, অনিয়মশ্চ নিয়তত্বান্নিয়মো ন ভবতীতি, নাত্রার্থস্থ তথাভাবং প্রতিষিধ্যতে, কিং তর্হি ? তথাভূতস্থার্থস্থ নিয়মশব্দেনাভিধীয়মানস্থ নিয়তত্বান্নিয়মশব্দ এবোপপদ্যতে। সোহয়ং নিয়মাদনিয়মে প্রতিষেধাে ন ভবতীতি।

অনুবাদ। "নিয়ম"এই প্রয়োগে অর্থের (নিয়ম-পদার্থের) স্বীকার হয়, "অনিয়ম" এই প্রয়োগে তাহার প্রভিষেধ হয়। স্বীকৃত ও নিষিদ্ধ পদার্থের বিরোধবশতঃ অভিন্নপদার্থতা হয় না। এবং অনিয়ম নিয়তত্বশতঃ নিয়ম হয় না। (কারণ) ইহাতে অর্থাৎ অনিয়মে নিয়ম আছে—এইরূপ বাক্যে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ

অনিয়ম-পদার্থের অনিয়মত্ব —প্রতিষিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর)
নিয়ম শব্দের দ্বারা অভিধীয়মান তথাভূত পদার্থের অর্থাৎ নিয়ম-পদার্থের সম্বন্ধে
নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম শব্দই উপপন্ন হয়। (অতএব) অনিয়মে নিয়মবশতঃ সেই
এই প্রতিষেধ (ছলবাদীর পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ) হয় না।

টিপ্লনী। ছলবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে অর্থাৎ ছলবাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তর যে বাক্ছল, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থক্তের দারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ অনিয়মে নিয়ম থাকায় অনিয়ম নাই, যাহাকে অনিয়ম বলা হয়, তাহা নিয়ত বলিয়া নিয়মই হয়, এইরূপ ছলবাদীর যে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত। কারণ, নিয়ম ও অনিয়ম বিরুদ্ধ পদার্থ। "নিয়ম"-শব্দের দারা নিয়ম পদার্থের স্বীকার এবং "অনিয়ম"-শব্দের দারা ঐ নিয়মের প্রতিষেধ, অর্থাৎ অভাব বলা হয়। স্নৃতরাং নিয়ম ও অনিয়ম পরস্পর বিরুদ্ধপদার্থ হওয়ায়, উহা একই পদার্থ হইতে পারে না। যাহা অনিয়ম-পদার্থ, তাহা নির্ম-পদার্থ হইতে পারে না। স্থতরাং "নিয়ম"-শব্দের স্থায় "অনিয়ম"-শব্দ থাকায় উহার প্রতিপাদ্য অনিয়ম বা নিয়মের অভাব অবগু স্বীকার্ষ্য, উহা নিগ্নম হইতে না পারার, উহাকে অনিয়মরূপ পৃথক্ পদার্থই স্বীকার করিতে হইবে। ছলবাদীর কথা এই যে, অনিয়ম ষধন নিয়ত, অর্থাৎ যথাবিষয়ে ব্যবস্থিত, তথন উহা বস্তুতঃ নিয়ম-পদার্থ, অনিয়ম-পদার্থ ই নাই। মহর্ষি এতত্বভরে প্রথমে নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধ বলিয়া "অনিয়মে নিয়মাচ্চ" এই কথার দ্বারা আরও বলিয়াছেন যে, অনিয়মে নিয়ম থাকায় অনিয়ম-পদার্থ স্বীকারই করিতে হয়। কারণ, অনিয়ম-পদার্থ ই না থাকিলে তাহাতে নিয়ম থাকিবে কিরূপে ? ভাহা নিয়ত বা ব্যবস্থিত হইবে কিরুপে ? যাহার অন্তিত্বই নাই তাহাকে কি নিয়ত বলা যায় ? ভাষ্যকার মংর্ষির শেষোক্ত হেতুর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "অনিঃমে নিয়ম আছে" এইরূপ কথা বলিলে অনিয়মের অনিয়মত্ব নাই, উহা নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ—ইহা প্রতিপন্ন হয় না। যাহা অনিয়ম-পদার্থ ত'হা নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ হয় না, অনিয়ম-পদার্থ বুঝাইতে নিয়ম-শন্তের প্রয়োগ হয় না। কিন্তু "নিয়ম" শব্দের দারা অভিধীয়মান যে নিয়ম পদার্থ, তাহা বুঝাইতে নিয়মশন্ত্র উপপন্ন হয়। স্থতরাং "অনিয়মে নিয়ম আছে" এইরূপ বাক্যে ঐ নিয়ম বঝাইতে "নিয়ম" শব্দেরই প্রয়োগ হইরা থাকে। কিন্তু উহার দ্বারা অনিয়ম পদার্থ ই নাই—ইহা বঝা দ্বার मा : অনিয়মের তথাভাব অর্থাৎ অনিয়মত্ব প্রতিধিদ্ধ হইয়া, উহাতে নিয়মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। স্বভরাং অনিয়মে নিয়ম আছে বলিয়া অনিয়ম-পদার্থে বে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত ॥ ৫৬ ॥

ভাষ্য। ন চেয়ং বর্ণবিকারোপপত্তিঃ পরিণামাৎ কার্য্যকারণভাবাদ্বা, কিং তর্হি ?

অনুবাদ। পরন্ত এই বর্ণবিকারের উপপত্তি পরিণামবশতঃ অথবা কার্য্যকারণ ভাববশতঃ হয় না। ( প্রশ্ন ) তবে কি ?

## সূত্র। গুণান্তরাপত্যুপমর্দ্দ-হ্রাস-রদ্ধি-লেশ-শ্লেষেভ্যস্ত বিকারোপপত্রের্বর্ণবিকারাঃ॥৫৭॥১৮৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) গুণাস্তরপ্রাপ্তি, উপমর্দ্দ, হ্রাস, বৃদ্ধি, লেশ ও শ্লেষ-প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওয়ায় বর্ণবিকার হয়, অর্থাৎ বর্ণবিকার কথিত হয়।

ভাষ্য। স্থান্যাদেশভাবাদপ্রয়োগে প্রয়োগো বিকারশব্দর্থিং, দ ভিদ্যতে, গুণান্তরাপপত্তিং, উদান্তস্থান্দান্ত ইত্যেবমাদিং। উপমর্দ্দো নাম একরপনিরত্তে রূপান্তরোপজনং। হ্রাসো দীর্ঘস্ত হ্রস্থং, বৃদ্ধিহ্র স্বস্থ দীর্ঘং, তয়োর্ববা প্লুতং। লেশো লাঘবং, "স্ত" ইত্যস্তেবিকারং। শ্লেষ আগমং প্রকৃতেং প্রত্যয়স্থ বা। এতএব বিশেষা বিকারা ইতি। এত এবাদেশাং, এতে চেদ্বিকারা উপপদ্যন্তে, তর্হি বর্ণবিকারা ইতি।

অমুবাদ। স্থানিভাব ও আদেশভাববশতঃ অপ্রয়োগে প্রয়োগ অর্থাৎ একশব্দের প্রয়োগ না করিয়া তাহার স্থানে শব্দান্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ "বিকার" শব্দের অর্থ। তাহা অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত বিকারপদার্থ ভিন্ন (নানাপ্রকার) হয়। (যথা,) "গুণান্তরাপত্তি" অর্থাৎ কোন ধর্মীর ধর্মান্তরপ্রাপ্তি, (যেমন) উদাত্ত স্বরের স্থানে অমুদাও স্বর ইত্যাদি। "উপমর্দ্দ" বলিতে এক ধর্মীর নির্ত্তি হইলে অন্য ধর্মীর উৎপত্তি। "হ্রাস" দীর্ঘের স্থানে হ্রস্থ।" "রুদ্ধি" হ্রম্বের স্থানে দীর্ঘ, অথবা সেই দীর্ঘ ও হ্রম্বের স্থানে প্লুত । "লেশ" লাঘব, "স্তঃ" এই প্রয়োগে অস্ ধাতুর বিকার। "ক্লেম" প্রকৃতি অথবা প্রত্যায়ের স্থানে আগম। এইগুলিই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "গুণান্তরাপত্তি" প্রভৃতিই বিশেষ বিকার। এইগুলিই আদেশ, এইগুলি বদি বিকার উপপন্ন হয়, তাহা হইলে বর্ণবিকার উপপন্ন হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি বর্ণবিকারপক্ষের নিরাস করিয়া শেষে শব্দের আদেশপক্ষে বর্ণবিকার ব্যবহারের উপপাদন করিতে এই স্থাটি বলিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, পরিণামবশতঃ অথবা কার্য্যকারণভাববশতঃ বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণই মকারাদিরূপে পরিণত বা বিকারপ্রাপ্ত হয়, অথবা ইকারাদি বর্ণ মকারাদি বর্ণকে উৎপন্ন করে, উহাদিগের কার্য্যকারণভাব আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, বর্ণের এইরূপ পরিণাম অথবা ঐরূপ কার্য্যকারণভাব প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায়, উহা নাই। তবে কিরূপে বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় ? স্থাচিরকাল হইতে বর্ণবিকার কথিত হইতেছে কেন ? এত ছত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থাব্রের অবতারণা করিয়া ইজার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্থানিভাব ও আদেশভাব-

বশতঃ এক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, তাহার স্থানে শব্দান্তরের যে প্রয়োগ হয়, তাহাই বর্ণবিকার, এই বাক্যে "বিকার" শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রের বিধানামুসারে এক শব্দের স্থানে শব্দান্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ হওয়ায়, শন্দের স্থানিভাব ও আদেশভাব আছে। স্থুতরাং এক শন্দের স্থানে শব্দান্তরের যে প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণের প্রয়োগ না করিয়া, ভাহার স্থানে যকারাদি বর্ণের ষে প্রয়োগ হয়, উহাই বর্ণবিকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহাই বর্ণবিকারের সামান্ত লক্ষণ। "গুণাস্করাপত্তি" প্রভৃতি বিশেষ বিকার। "গুণাস্করাপত্তি" বলিতে ধর্মাস্কর ধর্মীর নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাহার ধর্মান্তরপ্রাপ্তি হইলে উহাকে বলা হইগ্নছে—"গুণান্তরাপত্তি"। যেমন উদাত্ত্মরের স্থানে অনুদাত্ত্মরের বিধান থাকায়, দেখানে স্বরের অমুদাতত্বরূপ ধর্মান্তরপ্রাপ্তি হয়। এক ধর্মীর নিবৃত্তি হইলে, সেই স্থানে অন্ত ধর্মীর উৎপত্তিকে "উপমৰ্দ্ধ" বলে। যেমন অস্ ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর আদেশ বিহিত থাকার, ঐ স্থলে অনু ধাতুরূপ ধর্মীর নির্ভি ও ভূ ধাতু রূপ ধর্মীর উৎপত্তি হয়। দীর্ঘের হানে হুস্ত বিধান থাকায়, উহাকে "হ্রাস" বলে। এবং হ্রম্বের স্থানে দীর্ঘেরও এবং হ্রম্ব ও দীর্ঘের স্থানে প্ল,তের বিধান থাকার, উহাকে "বৃদ্ধি" বলে। "লেশ" বলিতে লাঘব, অর্থাৎ শব্দের অংশবিশেষের নিবৃত্তি ও অংশবিশেষের অবস্থান। যেমন, "অদ্" ধাতু-নিম্পান্ন "ন্তঃ" এই প্রায়োগে অদ্ ধাতুর অকারের লোপ বিধান থাকায়, অকারের লোপ হইলে, "স"কার মাত্রের অবস্থান হয়। এখানে "অন্" ধাতৃ-রূপ শব্দের অপ্রয়োগে স্কার মাত্রের প্রয়োগ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত বিকারলক্ষণের বাধা হয় নাই, তাই ভাষ্যকার পূর্কোক্ত "লেশে"র উদাহরণ বলিতে অসু ধাতুর বিকার বলিয়া উল্লেখ ক্রিয়াছেন। প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের স্থানে যে আগম হয়, তাহার নাম "শ্লেষ"। পূর্ব্বোক্ত গুণাস্করাপত্তি প্রভৃতি ছম্ব প্রকার বিশেষ বিকার। বস্তুতঃ ঐগুলি আদেশ। ঐরপ আদেশবিশেষ প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওরায়, বর্ণবিকার কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গুণাস্করাপত্তি প্রভৃতিকেই বিকার বলিয়া বর্ণের বিকার বলা হইয়া থাকে। ঐগুলিকে যদি বিকার বলা যায়, ভাহা হইলে বর্ণ বিকার উপপন্ন হয়। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর অভিমত বর্ণবিকার কোনরপেই উপপন্ন হয় না 1৫ ।॥

শব্দপরিণাম-প্রকরণ সম প্র ॥

#### সূত্র। তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং ॥৫৮॥১৮৭॥

অনুবাদ। সেই বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হইয়া পদ হয়।

ভাষ্য। যথাদর্শনং বিকৃতা বর্ণা বিভক্ত্যন্তাঃ পদসংজ্ঞা ভবন্তি। বিভক্তিদ্ব'রী, নামিক্যাখ্যাতিকী চ। ব্রাহ্মণঃ পচতীত্যুদাহরণং। উপসর্গ-নিপাতান্তর্হি ন পদসংজ্ঞাঃ? লক্ষণান্তরং বাচ্যমিতি। শিষ্যতে চ খলু নামিক্যা বিভক্তেরব্যয়াল্লোপস্তয়োঃ পদসংজ্ঞার্থমিতি। পদেনার্থসম্প্রত্যয় ইতি প্রয়োজনং। নামপদঞ্চাধিকত্য পরীক্ষা গৌরিতি, পদং খল্লিদমুদাহরণং।

অনুবাদ। যথাদর্শন অর্থাৎ যথাপ্রমাণ বিকৃত বর্ণসমূহ বিভক্তান্ত হইয়া পদসংজ্ঞ হয়। বিভক্তি দ্বিবিধ, নামিকী ও আখ্যাতিকী "ব্রাক্ষণঃ," "পচতি" ইহা উদাহরণ। (পূর্ববিশক্ষ) তাহা হইলে অর্থাৎ পদের পূর্বেবাক্তরূপ লক্ষণ হইলে উপসর্গ ও নিপাত পদসংজ্ঞ হয় না ? (পদের) লক্ষণান্তর বক্তব্য। (উত্তর) সেই উপসর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার নিমিত্ত অব্যয় শব্দের উত্তর নামিকী বিভক্তির (স্কু, ঔ, জ্ঞস্ প্রভৃতি বিভক্তির) লোপ শিষ্টই অর্থাৎ ব্যাকরণ-সূত্রের দ্বারা বিহিতই আছে। পদের দ্বারা অর্থের সম্প্রত্যয় (য়থার্থ-বোধ) হয়, ইহা প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ জন্ম পদের নিরূপণ করা আবশ্যক। এবং "গোঃ" এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া (পদার্থের) পরীক্ষা (করিয়াছেন) এই পদই অর্থাৎ "গোঃ" এই নাম পদই (পদার্থেরীক্ষায়) উদাহরণ।

টিপ্লনী। মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে শব্দের অনিতাত্বপক্ষের সমর্থনপূর্ব্বক এবং বর্ণবিকার পক্ষের থগুন করিয়া বর্ণের আদেশপক্ষের সমর্থন ছারাও বর্ণের অনিত।তা সমর্থন করিরা, এই স্থত্তের ছারা শব্দ প্রামাণ্যের উপযোগী পদ নিরূপণ করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণসমূহ বিভক্তান্ত হইলে তাহাকে পদ বলে। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে গুণান্তরাপত্তি প্রভৃতি বশতঃ বর্ণের আদেশরূপ বিকার স্বীকার করিয়াছেন। যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর সন্মত বর্ণের প্রকৃতিবিকারভাব প্রমাণবাধিত বলিয়া মহর্ষি তাহা স্বীকার করেন নাই। তাই ভাষ্যকার স্থত্তার্থ বর্ণনায় প্রথমে স্থ্রোক্ত "তৎ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় বলিষাছেন, "যথাদর্শনং বিক্নতাঃ"। এখানে "দর্শন" শব্দের অর্থ প্রমাণ। যেরূপ প্রমাণ আছে তদনুসারে বিষ্কৃত অর্থাৎ গুণাস্তরাপত্তি প্রভৃতি বশতঃ আদেশরূপে বিরুত, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ<sup>5</sup>। তাৎপর্য্যটীকাকার স্থত্রকারের অভিসদ্ধি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ধাহারা বর্ণবাঙ্গ বর্ণাতি রিক্ত ক্ষোটনামক পদ স্বীকার করেন. তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি গৌতম এই স্থতের দারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণসমূহই পদ, উহা হইতে ভিন্ন "ক্ষোট" নামক পদ নাই. উহা স্বীকার করা নিপ্রয়োজন। বর্ণসমূহের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের যথাক্রমে প্রবণ জন্ম যে সংস্থার জন্মে, ভদ্মারা শেষে স্কুল বর্ণবিষয়ক বা পদ্বিষয়ক সমূহালম্বন স্মৃতি জন্মে। স্থতরাং বর্ণসমূহরূপ পদের জ্ঞান পদার্থজ্ঞানের পূর্ব্বে থাকিতে পারে না, এজন্ত "ক্ষোট" নামক অতিরিক্ত পদ স্বীকার্য্য —এই মত গ্রাহ্ম নহে। তাৎপর্য্য নৈকারা পাতঞ্জলসন্মত স্ফোটবাদের সমর্থন করিয়া শেষে গৌতমসিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ

<sup>&</sup>gt;। **শুণাস্ত**রাপত্ত্যাদিভিরাদেশরূপেণ বিকৃতাঃ, "যথাদর্শনং" বথাপ্রমাণং, ন ডু প্রকৃতিবিকারভাবেন, তক্ত প্রমাণবাধিত্তাদিভার্থঃ :—ভাংপর্থ টীকা।

বিশেষ বিচার দ্বারা ক্ষোটবাদের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম ক্ষোটবাদের নিরাস করিতে এই স্ত্র বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যাটীকাকারের ব্যাখ্যাকোশল বলা গেলেও মহর্ষি গোতম বে, ক্ষোটবাদী ছিলেন না, ইহা এই স্তরের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। সাংখ্যস্তরেও (পঞ্চম অধ্যায়ে) ক্ষোটবাদের খণ্ডন দেখা যায়। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিল ও শাস্ত্রদীপিকাকার পার্থসারথি মিশ্র এবং শারীরকভাষ্যকার আচার্য্য শহুর এবং জরনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচারপূর্বক পাতঞ্জলসন্মত ক্ষোটবাদের নিরাস করিয়াছেন।

নবা নৈয়ায়িকগণ বিভক্তান্ত হইলে তাহাকে বাক্য বলিয়াছেন-পদ বলেন নাই। তাঁহাদিগের মতে বিভক্তিগুলিও পদ। শক্তি বা লক্ষণাবশতঃ যে শব্দ দারা কোন অর্থ ব্রা যায়, তাহাই পদ। স্থতরাং প্রকৃতির ন্থায় সার্থক প্রতারগুলিও পদ। তাহাদিগের অবর্থ পদার্থ। অন্তথ্য প্রকৃতি-পদার্থের সহিত তাহাদিগের অর্থের অর্থবোধ হইতে পারে না। কারণ, পদার্থের সহিতই অপর পদার্থের অষয়বোধ হইনা থাকে। ভারাচার্য্য মহর্ষি গোতমের এই স্থত্তের দ্বারা কিন্ত নব্য নৈয়ায়িক দিগের সমর্থিত পূর্ণেরাক্ত সিকান্ত সরলভাবে বুঝা যায় না। নব্য নৈয়ায়িক বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে নব্যমভান্ত্রপারেও এই স্থকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু দে ব্যাখ্যা মহর্ষির অভিমত বলিয়া মনে হয় না। ভায়মঞ্জরীকার জয়স্ত ভট্টও পদার্থনিরূপণপ্রদঙ্গে গৌতমমত সমর্থন করিতে বিভক্তান্ত বর্ণসমূহকেই পদ ৰলিয়াছেন<sup>ৰ</sup>। ভাষ্যকার বাৎস্থায়নও ঐ প্রাচীন মতকেই গ্রহণ করিয়া উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ভাষ্যকার বলিয়াছেন, বিভক্তি দ্বিবিধ, "নামিকী" ও "আখ্যাতিকী"। "ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি নামের উত্তর যে হু ও জন্ প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে —"নামিকা" বিভক্তি। "পূচ্" প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যে তি তন্ অন্তি প্রভৃতি আখ্যাত বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে, "আখ্যাতিকী" বিভক্তি। উগর মধ্যে যে কোন বিভক্তি যাগর অক্তে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে পদ বলে। ঐ বিভক্তির লোপ হইলেও তাহা পদ হইবে। যাহার অন্তে বিভক্তির প্রয়োগ বিহিত আছে, তাহাই "বিভক্তান্ত" শক্তের দারা এখানে বুঝিতে হইবে। এরূপ বর্ণ হৈ পদ। বুত্তিকার বলিয়াছেন, "বর্ণাঃ" এই বাক্যে বছবচনের দারা বছত্ব অর্থ বিবক্ষিত নহে। উপদূর্গ ও নিপাত নামক শব্দের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ না হওয়ায়, উহা স্থাত্রাক্ত পদ হইতে পারে না, স্নতরাং উহাদিগের পদত্ব-সিদ্ধির জন্ম পদের লক্ষণান্তর বলা আবশ্রক। ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তহত্তবে বলিয়াছেন যে, উপদর্গ ও নিপাত অব্যয় শব্দ। উহাদিগের পদ সংজ্ঞার জ্বল্য উহাদিগের উত্তরে স্থ ও জ্বদ্ প্রভৃতি নামিকী বিভক্তির প্রয়োগ বিধান ও অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ বিধান হইন্নাছে। স্থতরাং সূত্রকারোক্ত পদ-

<sup>&</sup>gt;। অথবা বিভক্তিবৃত্তিঃ, অন্তঃসম্বন্ধঃ, তেন বৃত্তিমন্থং পদন্তমিতি।—বিশ্বনাথবৃত্তি।

২। ন জাতিঃ পদস্তার্থো ভবিতুমইতি, পদং হি বিভক্তান্তো বর্ণসম্নায়ো ন প্রাতিপদিকমাতাং।

<sup>—</sup> छारमञ्जरी। ७२२ পृष्ठी।

লক্ষণ উপদর্গ ও নিপাতেও অব্যাহত আছে।<sup>১</sup> এখানে পদনিরূপণের **প্র**য়োজন কি ? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্রুই হইতে পারে, এজন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পদের দারা পদার্থের যথার্থ বোধ হইরা থাকে, ইহা প্রয়োজন। এবং "গৌঃ" এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া মংর্ষি ইহার পরে পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। পদার্থ পরীক্ষায় মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিগ্রাছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতেই পূর্বের।ক্তরূপ নানা বিচার করিয়াছেন। পদের ছারা পদার্থের যথার্থ বোধ হয় বলিয়াই, ঐ পদরূপ শব্দ প্রমাণ হইয়া থাকে। স্থান্তরাং যথার্থ শাব্দবোধের সাধন পদ কাহাকে বলে, তাহা বলা আবশুক। পরস্ত মহর্ষি ইহার পরে পদার্থ কি - তাহাও বলিয়াছেন। তিনি পদার্থপরীক্ষায় "গোঃ" এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাক্ষ্যে নাম পদেরই বাহল্য থাকে, আখ্যাতিক বিভক্তান্ত পদের ভেদে বাক্যের ভেদ হয়। স্থতরাং নাম পদের বাছল্যবশতঃ মহর্ষি নামপদকে অব্লম্বন করিয়াই পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন। সর্ব্ধপ্রকার পদার্থ পরীক্ষা তিনি করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সামান্ততঃ পদমাত্রের লক্ষণ মহর্ষির বক্তব্য। পদ কি তাহা না বলিলে কোন পদেরই অর্থ পরীক্ষা করা যায় না। পদের লক্ষণ না বুঝিলে পদার্থ নিরূপণ বুঝা ষায় না। তাই মহর্ষি পদার্থ নিরূপণ করিতে এই প্রকরণের প্রারম্ভেই এই স্থতের দ্বাবা পদ নিরূপণ করিয়াছেন। পরবর্তী স্থত্রসমূহের সহিত এই স্থতের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধ থাকায়, এই স্থুজাট এই প্রকরণেরই অন্তর্গত হইয়াছে। এই সুজোক্ত লক্ষণানুসারে মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া ঐ (বিভক্তান্ত ) পদেরই অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। স্কুতরাং পদ্নিরূ-প্রের পরে মহর্ষির পদার্থ নিরূপণ অসম্বত হয় নাই, ইহাও ভাষ্যকাংবে চর্ম বক্তব্য ॥৫৮॥

ভাষ্য। তদর্থে—

# স্থত্ত। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতিসন্নিধাবুপচারাৎ সংশয়ঃ॥ ॥৫৯॥১৮৮॥

অনুবাদ। "তদর্থে" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত "গোঃ" এই পদের অর্থবিষয়ে ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির সন্নিধি থাকায় উপচার (প্রয়োগ) বশতঃ অর্থাৎ অবিনাভাব-বিশিষ্ট ইইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হওয়ায় (এই সমস্তই পদার্থ ? অথবা উহার মধ্যে যে কোন একটি পদার্থ ? এইরূপ) সংশক্ষ হয়।

১। নব্য নৈরায়িক অপদীশ তর্কালকার উপদর্গ সার্থিক হইলে, তাহাকে নিপাতই বলিয়াছেন। এবং নিপাতের পরে বিভক্তির প্রেমাণ্ড তিনি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে কেবল নাম ও ধাতুরূপ প্রকৃতির পরেই বিভক্তি প্রেমাণ হয়। ভাষাকার প্রাচীন শান্ধিক-মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ তর্কালকারের সিদ্ধান্ত কোন বাকিরণ-শান্তগ্রন্থে কবিত আছে কি না, ইহা অনুসন্ধের। শব্দক্তিপ্রকাশিকার প্রকৃতি-লক্ষণ-ব্যাখ্যা এইবা।

ভাষ্য। অবিনাভাবর্ত্তিঃ সন্নিধিঃ। অবিনাভাবেন বর্ত্তমানাস্থ ব্যক্ত্যা-কৃতি-জাতিযু "গোঁ"রিতি প্রযুজ্যতে। তত্র ন জ্ঞায়তে কিমন্যতমঃ পদার্থ উতৈতৎ সর্বমিতি।

অনুবাদ। অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বৃত্তি (বর্ত্তমানতা) "সন্নিধি", (অর্থাৎ সূত্রোক্ত "সন্নিধি" শব্দের অর্থ অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমানতা) অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি আকৃতি ও জাতিতে অর্থাৎ গো ব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গোছ জাতি এই পদার্থত্রিয় বুঝাইতে "গোঃ" এই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কি অন্যতম অর্থাৎ ঐ তিনটির যে কোন একটি পদার্থ ? অথবা এই সমস্তই পদার্থ ? ইহা জানা যায় না, অর্থাৎ ঐক্তপ সংশয় হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি "গ্লেঃ" এই নাম পদের অর্থ পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই স্থত্রের দ্বারা ঐ পদার্থবিষয়ে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। গো নামক দ্রব্য-পদার্থকে গো-ব্যক্তি বলে। ঐ গোর অবয়ব-সংস্থানকে তাহার আকৃতি বলে। গো মাত্রের অসাধারণ ধর্ম গোত্তকে উহার জাতি বলে। গো ব্যতীত অন্ত কোথায়ও গোর আফুতি ও গোত্ব থাকে না, গোত্ব না থাকিলেও গো এবং তাহার আকৃতি থাকে না। এইরূপে গো-ব্যক্তি গোর আকৃতি ও গোম্ব-জাতি এই তিনটির অবিনাভাবসম্বন্ধ বঝা যায়। ঐ তিনটি পদাের্থের মধ্যে কোনটি অপর ছইটিকে ছাড়িয়া অন্তত্ত্ব থাকে না, এজন্ম উহারা অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। স্থত্তে ইহা প্রকাশ করিতেই "সনিধি" শব্দ প্রযুক্ত হইরাছে। ভাষ্যকার প্রথমে স্থাক্রাক্ত "সনিধি" শব্দের অর্থ ব্যাধ্যা করিয়া স্তুকার মহর্ষির তাৎপর্য্যামুদারে স্থৃতার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, অবিনাভাববিশিষ্ঠ হইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি আক্বতি ও জাতিতে অর্থাৎ ঐ পদার্থবের বুঝাইতে "গোঃ" এই পদেরপ্রয়োগ হইয়া থাকে। স্থতরাং উহার মধ্যে গো-ব্যক্তি অথবা গোর আরুতি অথবা গোম্ব জাতিই "গোঃ" এই পদের অর্থ ? অথবা ঐ তিনটিই "গোঃ" এই পদের অর্থ १--- এইরূপ সংশ্র হয়। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়. বে ব্যক্তি আক্বতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিকে পনার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও অপর চুইটর বোধের কোন বাধা নাই। কারণ, ঐ তিনটি পদার্থই পরস্পার অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট। উহার যে কোন একটির বোধ হইলে, সেই দঙ্গে অপর ছইটির বোধ অবশুদ্ভাবী। পরস্ত কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আক্বতি অথবা কেবল জাতিই পদার্থ—উহাতেই পদের শক্তি, এইরূপ মতভেদও আছে। মহর্ষির স্থত্তেও পরে এরূপ মতভেদের বীঞ্চ পাওয়া বাইবে। এবং ব্যক্তি আরুতি ও জাতি এই পদার্থতার বুঝাইতেই "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হয়! ঐ পদের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত তিনটি পদার্থই বুঝা যায়। স্থতরাং ঐ তিনটিই পদার্থ, ইহাও সিদ্ধান্ত আছে। তাহা হইলে পুর্ব্বোক্তরূপ যুক্তিমূলক বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থগণের পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে।

এই স্থাট সর্বাদমত নহে। কেহ কেহ ইহাকে ভাষ্যকারেরই বাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু ন্তায়তত্ত্বালোক ও ন্তায়স্থচীনিবন্ধে এইটি স্তান্ধপেই গৃহীত হইয়াছে। ভাহাতে স্তাের প্রথমে "তদর্থে" এই স্থংশ নাই। ভাষ্যকার প্রথমে "তদর্থে" এই বাক্যের পূরণ করিয়া স্থত্তের স্মবতারণ। করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন।৫৯॥

ভাষ্য ৷ শব্দস্য প্রয়োগদামর্থ্যাৎ পদার্থারণং, তক্ষাৎ,—

অমুবাদ। শব্দের প্রয়োগ-সামর্থ্যবশতঃ পদার্থ নিশ্চয় হয়, অতএব—

## সূত্র। যাশব্দ-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-সংখ্যা-রদ্ধ্যপ-চয়-বর্ণ-সমাসাত্রবন্ধানাং ব্যক্তারুপচারাদ্ব্যক্তিঃ॥

11901127511

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) "ধা"শন্দ, সমূহ, ত্যাগ, পরিগ্রহ, সংখ্যা, বৃদ্ধি, অপচয়, বর্ণ, সমাস, ও অনুবন্ধের ব্যক্তিতে উপচার অর্থাৎ প্রয়োগ হওয়ায় ব্যক্তি, (পদার্থ) [ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গোঃ এই পদের অর্থ; কারণ, সূত্রোক্ত "ঘা" শন্দ প্রভৃতির গো-ব্যক্তিতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ]।

ভাষ্য। ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কন্মাৎ ? "যা"শব্দপ্রভূতীনাং ব্যক্তাবুপচারাৎ। উপচারঃ প্রয়োগঃ। যা গোন্তিষ্ঠতি, যা গোন্যিগ্রেতি, নেদং বাক্যং জাতেরভিধারকমভেদাৎ, ভেদান্তু দ্রব্যাভিধারকং। গবাং সমূহ ইতি ভেদাদ্রব্যাভিধারং ন জাতেরভেদাৎ। বৈদ্যায় গাং দদাতীতি দ্রব্যস্থ ত্যাগো ন জাতেরমূর্ত্ত্বাৎ প্রতিক্রমানুক্রমানুপপত্তেশ্চ। পরিগ্রহঃ স্বত্বেনাভিদম্বন্ধঃ, কোণ্ডিশুস্থ গোর্রান্ধানস্থ গোরিতি, দ্রব্যাভিধানে দ্রব্যভেদাৎ সম্বন্ধভেদ ইত্যুপপন্নং, অভিন্না তু জাতিরিতি। সংখ্যা—দশ গাবো বিংশতিগার ইতি, ভিন্নং দ্রব্যং সংখ্যায়তে ন জাতিরভেদাদিতি। বৃদ্ধিঃ কারণবতো দ্রব্যস্থাবয়বোপচয়ঃ, অবর্দ্ধত গোরিতি, নিরবয়বা তু জাতিরিতি। এতেনাপচয়ো ব্যাখ্যাতঃ। বর্ণঃ—শুক্রা গোঃ কপিলা গোরিতি, দ্রব্যস্থ স্থণাদিযোগো ন সামাশুস্থ। সমাদঃ—গোহিতং গোস্থখমিতি, দ্রব্যস্থ স্থথাদিযোগো ন জাতেরিতি। অনুবন্ধঃ—দর্মপপ্রজননসন্তানো গোর্গাং জনয়তীতি, তত্ত্বপত্তিধর্মত্বাদ্দ্রব্যে যুক্তং, ন জাতে বিপর্যয়াদিতি। দ্রব্যং ব্যক্তিশরিতি হি নার্থান্তরং।

অমুবাদ। ব্যক্তি পদার্থ,—অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই "গোঃ" এই পদের অর্থ। (প্রশা)কেন ? (উত্তর) যেহেতু—"যা"শব্দ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার আছে। উপচার বলিতে প্রয়োগ। (ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া যথাক্রমে সূত্রোক্ত "যা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ববক সূত্রোক্তমতের প্রতিপাদন করিতেছেন।)

(১) "ষে গো অবস্থান করিতেছে", "যে গো নিষণ্ণ আছে", এই বাক্য অভেদ-বশতঃ অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ না থাকায়, জাতির বোধক নছে, কিন্তু ভেদবশতঃ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিরূপ দ্রব্যের ভেদ থাকায় দ্রব্যের বোধক। (২) "গোর **সমূহ**" এই বাক্যে ভেদবশতঃ (গো শব্দের দ্বারা) দ্রব্যের বোধ হয়, অভেদবশতঃ জাতির (গোত্বের) বোধ হয় না। (৩) "বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে) গো দান করিতেছে"—এই স্থলে দ্রব্যের (গোর) ত্যাগ(দান) হয়, অমূর্ত্তত্বশতঃ এবং প্রতিক্রম ও অনুক্রমের অনুপপত্তিবশতঃ জাতির ( গোত্বের ) ত্যাগ হয় না। (৪) স্বত্বের সহিত সম্বন্ধ পরিগ্রহ, অর্থাৎ সূত্রোক্ত "পরিগ্রহ" শব্দের অর্থ স্বত্বসম্বন্ধ, (যথা ) "কোণ্ডিন্যের (কুণ্ডিন ঋষির পুত্রের ) গো", "ব্রাহ্মণের গো", এই স্থলে (গো শব্দের দ্বারা) দ্রব্যের বোধ হইলে দ্রব্যের ভেদবশতঃ সম্বন্ধের ( স্বত্বে ) ভেদ, ইহা উপপন্ন হয়, কিন্তু জাতি অভিন্ন, অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ না থাকায়, তাহাতে স্বত্ব-সন্থব্ধের ভেদ হইতে পারে না। (৫) সংখ্যা— ( यथा ) "দশটি গো ; বিংশতিটি গো"। ভিন্ন অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট দ্রব্য ( গো-ব্যক্তি ) সংখ্যাত হয়, অভেদবশতঃ জাতি ( গোত্ব ) সংখ্যাত হয় না। (৬) কারণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়বের উপচয় বৃদ্ধি। (যথা) "গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতি কিন্তু নিরবয়ব, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায় তাহার পূর্বেবাক্তরূপ বৃদ্ধি হইতে পারে না। (৭) ইহার দ্বারা অর্থাৎ সূত্রোক্ত বৃদ্ধির ব্যাখ্যার দ্বারা (সূত্রোক্ত) অপচয় ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায়, তাহার অপচয়ও ( হ্রাসও ) হইতে পারে না। বর্ণ (যথা ) "শুক্ল গো," "কপিল গো"। দ্রব্যের গুণ**সম্বন্ধ** আছে, জাতির (গুণসম্বন্ধ ) নাই। (৯) সমাস—( যথা ) গোহিত, গো*মু*খ,— দ্রব্যের স্থথাদি সম্বন্ধ আছে, জাতির (স্থুখাদি সম্বন্ধ ) নাই। (১০) সরূপপ্রজনন-সস্তান অর্থাৎ সমানরূপ পদার্থের উৎপাদনরূপ সন্তান "অনুবন্ধ"। (যথা) "গো গোকে প্রজনন করে"। তাহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ প্রজনন উৎপত্তিধর্ম্মকত্ববশতঃ (গো প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিধর্ম থাকায়)দ্রব্যে যুক্ত হয়, বিপর্যায়বশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তি ধর্ম্মকত্ব না থাকায়, জাতিতে যুক্ত হয় না।

দ্রব্য, ব্যক্তি, ইহা পদার্থান্তর নহে, অর্থাৎ গো নামক দ্রব্যকেই গো ব্যক্তি বলে, দ্রব্য ও ব্যক্তি একই পদার্থ।

টিপ্রনী। মহর্ষি "গোঃ" এই নাম পদকে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বস্থত্তের দ্বারা সংশন্ন প্রদর্শন করিয়া এই স্থত্তের দ্বারা ব্যক্তিই পদার্থ- এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। যে পদের যে অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, ঐ প্রয়োগদামর্থ্যবশতঃ দেই অর্থই দেই পদের অর্থ বলিয়া অবধারণ করা বায়। ভাষ্যকার প্রথমে এই কথা বলিয়া ''তত্মাৎ'' এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঐ হেতু প্রকাশ করিয়া মহর্ষির ফ্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। স্থ্রে "ব্যক্তিঃ" এই পদের পরে ''গদার্থঃ'' এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষাকার প্রথমে "ব্যক্তিঃ পদার্থঃ" এই কথা বলিয়া মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "তস্মাৎ" এই পদের সহিত ''ব্যক্তিঃ পদার্থঃ'' এই বাক্যের যোগ করিয়া স্থতার্থ বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি 'ব্যক্তিই পদার্থ' এই পক্ষ সমর্থন করিতে হেতু বলিয়াছেন যে, "যা''শব্দ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার হয়। 'উপচার'' শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োগ। "ঘৎ''শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে "ষা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। "ষা গৌস্কিষ্ঠতি" "ষা গৌ নিষ্ধা" এইরূপ প্রয়োগে গো-ব্যক্তিতেই ঐ "যা"শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ, গোত্ব জাতির ভেদ নাই । একই গোত্ব সমস্ত গো-ব্যক্তিতে থাকে। তাহা হটলে 'ঘা'' এই শক্তের দারা গোত্ব জাতির বিশেষ প্রকাশ করা যায় না। গোত্ব জাতি যথন অভিন্ন এক, তথন "যে গোত্ব" এইরূপ কথা বলা যায় না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকায় ''ষা গৌঃ'' এই প্রয়োগে "যা''শব্দের দ্বারা ঐ গোর বিশেষ প্রকাশ করা যাইতে পারে। স্কুতরাং "বা গোঃ" এই প্রয়োগে "গোঃ" এই পদের ছারা গো নামক দ্রবাই বুঝা যায়। "যা গৌর্গচ্ছতি" ইত্যাদি বাক্যে "যা" শব্দের গো ব্যক্তিতেই প্রয়োগ উপপন্ন হওয়ায়, ঐ বাক্যস্থ "গেঃ" এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রব্যাই বুঝা বায়, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার ঐ "বাকাকে দ্রব্যের বোধক বলিয়াছেন। এইরূপ "গবাং সমূহঃ" এইরূপ বাক্যে গো নামক দ্রব্যেই সমূহের প্রয়োগ হওয়ায়, গো শব্দের দারা গো নামক দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই বুঝা যায়। গোদ্ব জাতির ভেদ না থাকাষ, তাহার সমূহ হইতে পারে না। স্কুতরাং ঐ বাক্যে গো শব্দের দ্বারা গোত্ব জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ "বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে) গো দান করিতেছে" এই বাক্যে গো ব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হওয়ায়, "গো" শব্দের গো-ব্যক্তিই অর্থাৎ গো নামক দ্রবাই অর্থ, ইহা বুঝা বায়। গোত্ব জ্বাতি উহার অর্থ হইলে তাহার ত্যাগ ( দান ) হইতে পারে না। কারন, গোত্ব জাতি অমূর্ত্ত পদার্থ, অমূর্ত্ত পদার্থের দান হইতে পারে না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অমূর্ত্তপদার্থ বলিমা স্বতন্ত্রভাবে গোত্ব জাতির দান হইতে না পারিলেও মূর্ত্ত পদার্থ গোর সহিত গোত্ব জাতির দান হইতে পারে: অর্থাৎ "গাং দদাতি" এইব!কো গোত্ব জাতি গো শব্দের বাচ্যার্থ হইলেও কেবল গোত জাতির দান অদন্তব বলিয়া, গো-ব্যক্তির সহিত গোত্বের দানই বুঝা বায়। গোত্ব জাতির দান স্থলে বস্তুতঃ গো ব্যক্তিরও দান হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই জন্ম শেষে আর একটি হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিক্রম ও অনুক্রমের উপপত্তি হয় না। বৈধনান হলে দাতার যে প্রতিক্রম ও গ্রহীতার যে অন্তক্রম, অর্গাৎ দাতার দান করিতে দেয় পদার্থে যাহা যাহা কর্ত্তব্য এবং তাহার পরে গ্রহাতার বাহা কর্ত্তব্য, দে সমস্ত গোম্ব জাতিতে উপপন্ন না হওয়ায়, গোল্বের দান হইতে পারে

না। গোত্ব জাতিই গো শব্দের বাচ্যার্থ হইলে "গাং দদাতি" এই বাকো যথন গোত্বের দান ব্রবিতেই হইবে, তথন দাতা ও প্রহীতার দান ও গ্রহণের সমস্ত অনুষ্ঠান গোত্ব জাতিতে হওয়া আবশুক। কিন্তু জলপ্রোক্ষণাদি ব্যাপার গোর জাতিতে সম্ভব না হওয়ায়, গোত্বের দান হইতে পারে না। দাতার কোন কোন অনুষ্ঠান গোত্ব জাতিতে সম্ভব হুইলেও তাহার যথাক্রমে কর্ত্তব্য সমস্ত অনুষ্ঠান গোছ ছাতিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার "প্রতিক্রম" শব্দের দারা দাতার কর্ত্তব্য প্রত্যেক ক্রম অর্গাৎ ক্রমিক সমন্ত অনুষ্ঠান বা ব্যাপারকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা ঘাইতে পারে। "অনুক্রম" শব্দের দারা এথানে পশ্চাৎ কর্ত্তব্য গ্রহীতার অন্তর্চান বঝা যাইতে পারে। অথবা প্রতিক্রমের যে অমুক্রম অর্থাৎ দাতার সমস্ত কর্ত্তব্যের যে যথাক্রমে অমুষ্ঠান, তাহা গোত্র জাভিতে উপপন্ন হয় না. ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারে। স্কুধীগণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই এখানে ভাষ্যার্থ ব্যাথ্যা করেন নাই। মলকথা, োত্ব জাতির দান ছইতে পারে না। স্থতরাং "গাং দদাতি" এইরূপ বাক্যে "গো" শব্দের দ্বারা গো দ্রবাই বঝা ধায়. গোছ জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, গোছ জাতি অভিন বলিয়া "কৌণ্ডিনোর গো", "ব্রাহ্মণের গো" ইতাাদি প্রয়োগে যে স্বস্ক সম্বন্ধের ভেদ বুঝা যায়, তাহা গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকায়, গো-ব্যক্তির স্বত্বভেদ সন্তব হয়। স্থতরাং ঐরপ প্রয়োগে "গো" শব্দের দ্বারা গো-জবাট বুঝা যায়, গোন্ধ জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, সংখ্যা বুদ্ধি ও হাস, গো ব্যক্তিরই ধর্ম, উহা গোত্ব জাতিতে উপপন্ন হয় না। স্থতরাং "দশটি গো" "গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে"; "গো ক্ষীণ হইয়াছে" ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের বারা গো দ্রব্যাই বুঝা বায়। এইরূপ, গোত্ব জাতির গুরুাদি-বর্ণ না থাকায় "শুক্র গো" "ক্পিল গো" এইরূপ প্রয়োগে গো শক্তের দ্বারা গো দ্রবাই বুঝা যায়. গোত্ব জাতি বুঝা যায় না। এবং হিত ও স্থখাদি শব্দের সহিত গো শব্দের সমাস হইলে "গোহিত" গোস্বৰ" ইত্যাদি প্রয়োগ হয় । ঐ হলে গো-শন্দের দারা গো দ্রবাই বুঝা যায়। গোল্ব-জাতি বঝা যায় না। কারণ, গোত্ব জাতির হিত ও স্থথাদি সম্বন্ধ নাই। গো শব্দের গোত্ব জাতি অর্থ হইলে "গোহিত" "গোস্থা" এইরূপ সমাস হইতে পারে না। এবং "গো গোকে প্রজনন করে"—এইরূপ প্রয়োগে গো-শব্দের দারা গো দ্রব্যই বুঝা যায়। কারণ, গোত্ব জাতি নিতা, তাহার উৎপত্তি না খাকায়, প্রজনন হইতে পারে না। সমানরূপ দ্রব্যের প্রজননরূপ সন্তান (অফুবরু) গো দ্রব্যেই সম্ভব হয়, নিত্য গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার যথাক্রনে স্থ্যব্যক্ত "যা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া, গো-দ্রবাই যে "গৌঃ" এই পদের অর্গ, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আপতি হইতে পারে যে, "বা" শব্দ প্রভৃতির দ্রবোই প্রযোগ হওয়ায়, দ্রবাই "রেটঃ" এই পদের অর্গ, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, ব্যক্তিই পদার্গ, ইহা প্রতিপন্ন হইবে কেন ? মহর্ষি তাহা কিরূপে বলিগছেন ? এজন্স ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, দ্রব্য ও ব্যক্তি পদার্থান্তর নহে। অর্থাৎ বাহাকে দ্রব্য বলে, তাহাকে ব্যক্তিও বলে। গো-দ্রব্য ও গো-ব্যক্তি একই প্রার্থ। স্কতরাং "বা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগবশতঃ—গো-দ্রবাই "গৌঃ" এই পদের অর্গ—ইহা প্রতিপন্ন হইলে, গো-ব্যক্তিই "গেীঃ" এই পদের অর্গ, ইহা প্রতিপন্ন হয় ॥ ৬০॥

ভাষ্য। অস্থ্য প্রতিষেধঃ —

অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ, এই পক্ষের প্রতিষেধ (করিতেছেন)।—

#### সূত্র। ন তদনবস্থানাৎ ॥৬১॥১৯০॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ নহে, যেহেতু সেই ব্যক্তির অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই।

ভাষ্য। ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কম্মাৎ ? অনবস্থানাৎ। "যা"শব্দ-প্রভৃতিভির্যো বিশেষ্যতে স গো-শব্দার্থো যা গোস্তিষ্ঠতি, যা গোর্নিষপ্পেতি ন দ্রব্যমাত্রমবিশিষ্টং জাত্যা বিনাহভিধীয়তে, কিং তর্হি ? জাতিবিশিষ্টং, তম্মান্ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ। এবং সমূহাদিয়ু দ্রফব্যং।

অনুবাদ। ব্যক্তি পদার্থ নহে, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (ব্যক্তির) অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই। "ঘা"শব্দ প্রভৃতির দ্বারা ঘাহাকে বিশিষ্ট করা হয়, তাহা (গোত্ব-বিশিষ্ট) গো-শব্দের অর্থ। "যে গো অবস্থান করিতেছে", "যে গো নিষণ্ণ আছে" এইরূপ প্রয়োগে জাতি ব্যতীত, অর্থাৎ গোত্ব জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যমাত্র (গো-ব্যক্তি মাত্র) অভিহিত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) জাতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ গোত্ব-বিশিষ্ট দ্রব্য অভিহিত হয়। অতএব ব্যক্তি পদার্থ নহে। এইরূপ সমূহাদিতে অর্থাৎ 'গবাং সমূহঃ'' ইত্যাদি প্রয়োগে বৃঝিবে।

টিপ্লনী। মহর্বি এই স্থ্রের দ্বারা পূর্ব্বস্থ্রেক্ত মতের প্রতিষেধ করিতে বলিয়ছেন যে, ব্যক্তি পদার্থ নহে। কারণ, ব্যক্তির অবহান বা ব্যবহা নাই। অর্থাৎ ব্যক্তি অসংখ্য; কোন্ ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের অর্থ, ইহা পূর্ব্বেক্তি মতে বলা যায় না। উদ্যোতকর বলিয়ছেন যে, গো শব্দের দ্বারা শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্র ব্যা যায় না। যদি গো শব্দ ব্যক্তি মাত্রের বাচক হইত, তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি উহার দ্বারা ব্যা যাইত—ইহাই স্থ্রার্থ। ভাষ্যকার স্থ্রকারের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়ছেন যে, "যা" শব্দ প্রভৃতির দ্বারা গোছ-বিশিপ্ত দ্বব্যকেই বিশিপ্ত করা হয়, স্থুতরাং উহাই গো শব্দের অর্থ বলিতে হইবে। যে কোন দ্রব্য বা ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ নহে। "যা গোন্তিষ্ঠিত" ইত্যাদি প্রয়োগে গোন্থ না ব্যক্তিয়া অবিশিপ্ত দ্রব্য মাত্র অর্থাৎ গো-ব্যক্তি মাত্র প্রের দ্বারা ব্যা যায় না। গোন্থরূপ জাতিবিশিপ্ত দ্রব্যই উহার দ্বারা ব্যা বায়। ভাহা হইলে গোন্থ জাতিই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গোন্থ না ব্রিয়া শুদ্ধ গো-ব্যক্তি ব্যা যায় না, তথন গোন্থই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গোন্থ না ব্রিয়া শুদ্ধ গো-ব্যক্তি ব্যা যায় না, তথন গোন্থই "গোঃ" এই পদের অর্থ, গো-ব্যক্তি ঐ পদের অর্থ নহে। ভায্যকার এই ভাৎপর্য্যেই

শেষে বলিরাছেন, "তন্মার ব্যক্তিঃ পদার্থঃ"। এইরূপ "গবাং সমূহঃ" ইত্যাদি প্রয়োগেও গো-ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ নহে। কারণ, গোদ-জাতিকে না বুঝিয়া শুদ্ধ গো-ব্যক্তির বোধ সেই সমস্ত স্থলেও হয় না। স্থতরাং অসংখ্য গো-ব্যক্তিকে গো শব্দের অর্থ না বলিয়া, এক গোদ-জাতিকেই গো শব্দের অর্থ বলা উচিত, ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য্য। পরে ইহা পরিক্ষ্ট হইবে ॥৬১॥

ভাষ্য। যদি ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কথং তর্হি ব্যক্তাবুপচারঃ ? নিমিক্তা-দতদ্ভাবেহপি তদ্পচারঃ দৃশ্যতে খলু—

অমুবাদ। যদি ব্যক্তি পদার্থ না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিতে উপচার (প্রয়োগ) হয় কেন ? (উত্তর) নিমিত্তবশতঃ তদ্ভাব না থাকিলেও, অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তির গবাদি-শব্দ-বাচ্যত্ব না থাকিলেও তত্ত্বপচার অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে সেই গবাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। যেহেতু দেখা যায়—

সূত্র। সহচরণ-স্থান-তাদর্থ্য-রত্ত-মান-ধারণ-সামীপ্য-যোগ-সাধনাধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণ-মঞ্চ-কট-রাজ-সক্তু-চন্দন-গঙ্গা-শাটকান্ন-পুরুষেষতদ্ভাবে২পি তত্ত্পচারঃ ॥৬২॥১৯১॥

অমুবাদ। সহচরণ—স্থান, তাদর্থ্য, বৃত্ত, মান, ধারণ, সামীপ্য, যোগ, সাধন, ও আধিপত্য-প্রযুক্ত (যথাক্রমে) ব্রাহ্মণ, মঞ্চ, কট, রাজা, সক্তু, চন্দন, গঙ্গা, শাটক, অন্ন ও পুরুষে তদ্ভাব না থাকিলেও, অর্থাৎ সেই সেই (যঞ্চিকা প্রভৃতি) শব্দের বাচ্যত্ব না থাকিলেও তত্ত্পচার অর্থাৎ সেই সেই শব্দের প্রয়োগ হয়।

ভাষ্য। "অতদ্ভাবেহপি তত্বপচার" ইত্যতচ্ছব্দশ্য তেন শব্দেনাভিধানমিতি। সহচরণাৎ—যষ্টিকাং ভোজয়েতি যষ্টিকাসহচরিতো ব্রাহ্মণাহভিধীয়ত ইতি। স্থানাৎ—মঞ্চাং ক্রোশন্তীতি মঞ্চন্থাং পুরুষা অভিধীয়ন্তে।
তাদর্থ্যাৎ—কটার্থের্ বীরণের্ ব্যুহমানের্ কটং করোতীতি ভবতি। র্বভাৎ
—যমো রাজা কুবেরো রাজেতি ত্বদ্বর্ত্ত ইতি। মানাৎ—আঢ়কেন
মিতাং সক্তবঃ আঢ়কসক্তব ইতি। ধারণাৎ—তুলায়াং ধৃতং চন্দনং
তুলাচন্দনমিতি। সামীপ্যাৎ—গঙ্গায়াং গাবশ্চরন্তীতি দেশোহভিধীয়তে
সন্নিকৃষ্টং। যোগাৎ—কৃষ্ণেন রাগেণ যুক্তং শাটকং কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।
সাধনাৎ—অন্নং প্রাণা ইতি। আধিপত্যাৎ— অয়ং পুরুষঃ কুলং, অয়ং

গোত্রমিতি। তত্তায়ং সহচরণাদ্যোগাদ্বা জাতিশব্দো ব্যক্তো প্রযুক্তাত ইতি।

অনুবাদ। "তন্তাব না থাকিলেও ততুপচার হয়"—এই কথার দ্বারা ( বুঝিতে হইবে ) "অতচ্ছকে"র অর্থাৎ যাহা সেই শব্দের বাচ্য নহে, এমন পদার্থের সেই শব্দের দ্বারা কথন।

(১) সহচরণপ্রযুক্ত "যষ্টিকাকে ভোজন করাও", এই প্রয়োগে (যষ্টিকা শব্দের দারা ) যষ্টিকা-সহচরিত ব্রাহ্মণ অভিহিত হয়। (২) স্থানপ্রযুক্ত "মঞ্চগণ রোদন করিতেছে", এই প্রয়োগে ( মঞ্চ শব্দের দারা ) মঞ্চস্থ পুরুষগণ অভিহিত হয়। (৩) তাদর্থ্যপ্রক্ত কটার্থ বারণসমূহ (বেণা) ব্যুহ্মান (বিরচ্যমান) হইলে "কট করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৪) বৃত্ত অর্থাৎ আচরণ প্রযুক্ত "রাজা যম" 'রাজা কুবের" এইরূপ প্রয়োগে (রাজা) তদ্বৎ অর্থাৎ যম ও কুবেরের ভায় বর্ত্তমান, ইহা বুঝা যায়। (৫) পরিমাণ-প্রাযুক্ত আঢ়কপরিমিত সক্তু (এই অর্থে) "আঢ়কসক্তু" এইরূপ প্রায়োগ হয়। (৬) ধারণপ্রযুক্ত তুলাতে ধৃত চন্দন ( এই অর্থে ) "তুলাচন্দন" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৭) সমীপ্যপ্রযুক্ত "গঙ্গায় গোসমূহ চরণ করিতেছে" এই প্রায়োগে (গঙ্গা শব্দের দারা ) সন্নিকৃষ্ট দেশ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অভিহিত হয়। (৮) যোগপ্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের দারা যুক্ত শাটক ( বস্ত্র ) কৃষ্ণ, ইহা কথিত হয়। (৯) সাধনপ্রযুক্ত "অন্ন প্রাণ" ইহা কথিত হয়। (১০) আধিপত্যপ্রযুক্ত "এই পুরুষ কুল," "এই পুরুষ গোত্র", ইহা কথিত হয়। তন্মধ্যে অর্থাৎ পূর্কোক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের মধ্যে সহচরণ অথবা যোগপ্রযুক্ত এই জাতি শব্দ, অর্থাৎ গোত্ব-জাতির বাচক "গো" শব্দ ব্যক্তিতে ( গো-ব্যক্তি অর্থে ) প্রযুক্ত হয়।

টিপ্লনী। ব্যক্তি পদার্থ নহে—অর্থাৎ গো-ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের অর্থ নহে, ইহা পূর্ব্বস্থের বলা হইরাছে। ইহাতে অবশুই প্রশ্ন হইবে বে, তাহা হইলে "বা গৌস্তিইতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গো-ব্যক্তিতে "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হয় কেন ? "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির যে বোধ হইরা থাকে, ইহা অবশু স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গো-ব্যক্তি ঐ পদের অর্থ না হইলে, সে বোধ কিন্নপে হইবে? মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এই স্ব্রাটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থ্রোক্ত উত্তরের উল্লেখপূর্ব্বক স্থ্রের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থ্রোক্ত উত্তরের উল্লেখপূর্ব্বক স্থ্রের অবতারণা করিয়াছেন। স্থ্রের "অতদ্ভাবেহিপি তত্বপচারঃ" এই অংশের উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার প্রথমে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অতচ্ছকশু তেন শক্ষেনাভিধানং"। সেই শক্ষ বাহার বাচক, এই অর্থে বহুত্রীহি সমাসে "তচ্ছক" বলিতে বুঝা যায়, সেই শক্ষের বাচা। স্বতরাং "অতচ্ছক"

শব্দের বারা বাহা দেই শব্দের বাচ্য নহে—ইহা বুঝা বায়। যাহা "অতচ্ছক" এর্থাৎ দেই শব্দের বাচ্য নহে—দেই পদার্থের দেই শব্দের বারা যে কথন, তাহাই স্ব্রোক্ত "তদ্ভাব না থাকিলেও তহপচার" এই কথার অর্থ। নিমিত্তবিশেষ প্রযুক্তই ঐরপ উপচার হইয়া থাকে। মহর্ষি সহচরণ প্রস্থৃতি দশটি নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রযুক্ত যথাক্রমে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দশটি পদার্থে পূর্ব্বোক্তরপ উপচার দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও "গোঃ" এই পদের গো-বাক্তিতে উপচার সমর্থন করিছে "দৃশুতে খলু" এই কথা বলিয়া স্থ্রকারোক্ত উপচারের ব্যাখ্যা করিয়া সহচরণাদি নিমিত্তবশতঃ উপচার প্রদর্শন করিয়াছেন। "দৃশুতে খলু" এই বাক্যে "ধলু" শক্টি হেন্বর্থ।

"সহচরণ" বলিতে সাগচর্য্য বা নিয়তসম্বন্ধ। যষ্টির সহিত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবিশেষের ঐ সাহচর্য্য থাকায়, ঐ সহচরণরূপ নিমিত্বশতঃ "ষষ্টিকাকে ভোজন করাও", এইরূপ বাক্যে ষষ্টিকা শব্দের দারা বাষ্টিধারী ঐ ব্রাহ্মণবিশেষ কথিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণবিশেষ ষষ্টকা শব্দের বাচ্য নহে, কিন্তু সহচরণরূপ নিমিত্বশতঃ পূর্ব্বোক্ত হলে "ষষ্টকা"-সহচরিত ব্রাহ্মণবিশেষ অর্থে ষষ্টিকা শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যষ্টিকা শব্দের উহা লক্ষ্যার্থ। এইরূপ, মঞ্চন্ত পুরুষণণ মঞ্চে অবস্থান করাম, ঐ স্থানরূপ নিমিত্তবশতঃ মঞ্চ পুরুষে মঞ্চ শন্দের প্রয়োগ হয়। কট প্রস্তুত করিতে যে সকল বীরণ (বেণা) গ্রহণ করে, দেগুলিকে কটার্থ বীরণ বলে। ঐ বীরণগুলিকে যে সময়ে বাছমান অর্থাৎ কটজনক সংযোগবিশিষ্ট করিতে থাকে, তথন কট নিপান্ন না হইলেও "কট করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐ হলে কট নির্বর্ত্তা কর্মকারক। কিন্ত উহা তথন নিষ্পন্ন না হওয়ায় ক্রিয়ার নিমিত্ত হইতে না পারায়, কর্মকারক হইতে পাবে না। স্কুতরাং ঐ স্থলে পূর্ব্বসিদ্ধ বীরণেই কটের তাদর্য্যশতঃ কট শদ্দের প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ কটার্থ বীরণকেই তাদর্থ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ কট বলা হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। ঐ হলে বাহমান ঐ বীরণই "কট" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। এইরূপ, কোন রাজার ঘমের ভার বৃত (আচরণ) থাকিলে, ঐ বৃতরপ নিমিত্তবশতঃ ঐ রাজাকে যম বলা হয়। কুবেরের ন্যায় বৃত্ত থাকিলে তনিমিত রাজাকে কুবের বলা হয়। আচ্ক পরিমাণবিশেষ। ঐ আড়কপরিমিত সক্ত্রকে আড়কসক্ত্রলে। এখানে পরিমাণরূপ নিমিত্ত-বশতঃ সক্তৃতে আঢ়ক শব্দের প্রয়োগ হয়। চন্দনের গুরুত্ববিশেষের নিদ্ধারণ করিতে যে চন্দন তুলাতে ধৃত হয়, তাহাকে তুলাচন্দন বলা হয়। এ**থা**নে ধার**ণ**রূপ নিমিত্তবশতঃ চন্দনে তুলা শব্দের প্রয়োগ হয়। এইরূপ, সামীপ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ "গঙ্গায় গোসমূহ চরণ করিতেছে" এইরূপ বাক্যে গঙ্গাদমীপবর্ত্তী গঙ্গাতীরে গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ হইয়া এইনপ, ক্লফবর্ণের যোগ থাকিলে ঐ যোগরূপ নিমিত্তবশৃতঃ শাটক অর্থাৎ বস্ত্রকে ক্লফ্ট শাটক বলা হইয়া থাকে। "ক্লফ্ট" শব্দের ক্লফ্টবর্ণ ও ক্লফ্ট-বর্ণবিশিষ্ট

<sup>&</sup>gt;। মৃত্তিত স্থায়স্তানিবকে "শাকট" এইরপ পাঠ দেখা যায়। কোন পুস্তকে "শকট" এইরপ পাঠও দেখা যায়। কিন্তু বহু পুস্তকেই "শাটক" এইরপ পাঠ আছে। পুংলিক্ষ "শাটক" শব্দের অর্থ বস্তা। বহুসম্মত এই পাঠই সঙ্গত বাধ হওরায়, গৃহীত হইয়াছে।

এই উভয় স্বৰ্থই অভিধানে কথিত আছে। কিন্তু তন্মধ্যে লাঘবৰশতঃ কুফবৰ্ণ স্বৰ্থই কৃষ্ণ শব্দের বাচ্যার্থ। ইহা পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ক্রম্ণ শব্দের ক্রম্ণবর্ণ-বিশিষ্ট এই অর্থ লাক্ষণিক। পরবর্তী নৈয়ান্নিকগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহর্ষির এই স্থত্তের দারাও বুঝা যায়। মহর্ষি কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট বজে "কৃষ্ণ" শব্দের উপচার বলিয়াছেন। এইরূপ অর প্রাণের সাধন, প্রাণ অন্নসাধ্য, ঐ সাধনরূপ নিমিত্তবশতঃ প্রাণকে অন্ন বলা হয়। বেদ বলিরাছেন, "অরং প্রাণাঃ।" এখানে প্রাণ "অর" শব্দের বাচ্য না হইলেও তাহাতে অর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ কোন পুরুষ কুলের অধিপতি হইলে, ঐ আধিপত্যরূপ নিমিত্ত-বশতঃ এই পুরুষ কুল, এই পুরুষ গোত্ত, এই রূপ কথিত হইয়া থাকে। এখানে কুল বা গোত্তের আধিপত্যনিবন্ধন ঐ পুরুষকেই কুল ও গোত্র বলা হয়। ভাষ্যকার স্থত্তোক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্ত বশতঃ ব্রাহ্মণাদি দশটি পদার্থে "ষষ্টিকা' প্রভৃতি শব্দের উপচার বা প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতস্থলেও গো-ব্যক্তিতে "গোঃ" এই জাতিবাচক পদের এরূপ উপচার হয়, ইহা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, "গৌঃ" এই পদের গো-ব্যক্তি অর্থ না হইলেও গো-ব্যক্তিতে গোছ জাতির সহচরণ অথবা যোগরূপ নিমিত্তবশতঃ গো-ব্যক্তিতে ঐ পদের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ উপচারবশতঃই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তিও বুঝা যায়। স্থতরাং গো-ব্যক্তিকে "গোঃ" এই পদের অর্থ বা বাচ্য বলিয়া স্বীকার করা অনাবশুক। এখানে শক্তির ঘারা জাতির বোধ এবং লক্ষণার ঘারা ব্যক্তির বোধ হয়, অর্থাৎ 'গোঃ' এই পদের গোৰজাতিই বাচ্যার্থ গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ—এই দিদ্ধাস্তই এই স্থত্তের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। পূর্বস্ত্তে গুদ্ধ ব্যক্তি পদার্থ নহে, কিন্তু জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা মহর্ষির বক্তব্য হইলে—এই স্থত্তে ব্যক্তির বোধ-নির্বাহের জন্ম নিমিত্রশতঃ উপচার প্রদর্শন মহর্ষি ক্তিতেন না। ভাষ্যকারও এখানে 'গৌঃ' এই পদকে জাতিবাচক বলিয়া সহচরণ বা যোগরূপ নিমিভবশতঃই গো-ব্যক্তি অর্থে উহার প্রয়োগ বলিয়াছেন। স্বতরাং "গোঃ" এই পদের দারা বে গোস্বজাতিবিশিষ্ট গোকে বুঝা বায়, ভাহাতে গোত্বজাতিই ঐ পদের বাচাার্থ, গো-ব্যক্তি উহার লক্ষ্যার্থ, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। মীমাংসকপ্রবর মণ্ডন মিশ্র এই মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন । মহর্ষি গোতমের নিজমত পরে ব্যক্ত হইবে ॥৬২॥

ভাষ্য। যদি গৌরিত্যস্থ পদস্থ ন ব্যক্তিরর্থোইস্ত তর্হি—

### সূত্র। আকৃতিস্তদপেক্ষত্বাৎ সত্ত্ব্যবস্থানসিদ্ধেঃ॥ ॥৬৩॥১৯২॥

<sup>—</sup>মণ্ডনকারিকা ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার শক্তিবিচার স্রন্তব্য ) ।

অনুবাদ। যদি "গোঃ" এই পদের ব্যক্তি অর্থ না হয়, তাহা হইলে আকৃতি পদার্থ হউক ? ষেহেতু সম্বের (গবাদিপ্রাণীর ) ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের অর্থাৎ "ইহা গো", ইহা অশ্ব" এইরূপ জ্ঞানের তদপেক্ষতা ( আকৃতি-সাপেক্ষতা ) আছে।

ভাষ্য। আকৃতিঃ পদার্থঃ। কন্মাৎ ? তদপেক্ষত্বাৎ সন্তব্যবস্থানসিদ্ধোঃ। সন্ত্বাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তো বৃহে আকৃতিঃ। তস্থাং
গৃহ্যমাণায়াং সন্ত্ব্যবস্থানং সিধ্যতি, অয়ং গৌরয়মশ্ব ইতি, নাগৃহ্থমাণায়াং। যস্ত গ্রহণাৎ সন্ত্ব্যবস্থানং সিধ্যতি তং শব্দোহভিধাতুমর্হতি, সোহস্থার্থ ইতি।

অনুবাদ। আকৃতি পদার্থ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু সত্ত্বের (গোপ্রভৃতির) ব্যবস্থান-সিদ্ধির (ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের) তদপেক্ষত্ব অর্থাৎ আকৃতি-সাপেক্ষত্ব আছে। বিশ্বদার্থ এই যে, সন্ত্বের অর্থাৎ গো প্রভৃতি প্রাণীর অবয়বগুলির এবং তাহার অবয়বগুলির নিয়ত ব্যুহ (বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশেষ) আকৃতি। সেই আকৃতি জ্ঞায়মান হইলে, "ইছা গো", "ইহা অশ্ব"—এইরূপে সন্ত-ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞায়মান না হইলে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আকৃতি না বুঝিলে "ইহা গো", "ইহা অশ্ব" এইরূপে গো প্রভৃতি সন্ত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। (স্তৃত্রাং) যাহার জ্ঞানবশতঃ সন্ত্ব ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, শব্দ তাহাকে (পূর্বেরাক্ত আকৃতিকে) অভিহিত করিতে (বুঝাইতে) পারে, অর্থাৎ শব্দ সেই আকৃতিরই বোধক হয়। (স্তৃত্রাং) তাহা অর্থাৎ ঐ আকৃতিই ইহার (শব্দের) অর্থ।

টিপ্ননী। বাহারা গো-বাক্তিকেই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাঁহাদিগের মতের উল্লেখপূর্বক থণ্ডন করিয়া মহর্ষি এই স্থত্তের দারা বাহারা গোর আক্তিকেই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাঁহাদিগের মতের উল্লেখপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার "অস্ত তর্হি" এই বাক্যের উল্লেখপূর্বক মহর্ষির স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত্ত স্থত্তের "আকৃতিঃ" এই পদের বোগ করিয়া স্থ্রার্থ বৃথিতে হইবে। স্থত্তে "আকৃতিঃ" এই পদের বাগ করিয়া স্থ্রার্থ বৃথিতে হইবে। স্থত্তে "আকৃতিঃ" এই পদের অধ্যাহার স্থ্রকারের অভিপ্রেত্ত আছে। তাই ভাষ্যকার স্থ্রভাষ্যের প্রথমে "আকৃতিঃ পদার্থঃ" এই কথা বলিয়া, তাহাই প্রকাশে করিয়াছেন। তাহা হইলে, "অস্ত তর্হি আকৃতিঃ পদার্থঃ" এইরূপ বাক্যই স্থ্রকারের বিবিক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারের বাক্যের দারা বুঝা যায়। আকৃতিই পদার্থ কেন ? ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন দে, সত্ত্ব বাবস্থানের সিদ্ধি আকৃতিকে অপেক্ষা করে। "সত্ত্ব" বলিতে এখানে গো, অম্ব প্রভৃতি প্রাণীই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝা যায়। গো অম্ব নহে, অম্বও গো নহে। গো, অম্ব প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থরূপেই বাবস্থিত আছে। উহাদিগের ঐরপে ব্যবস্থিতছই সত্ত্বব্রহান।

উহার সিদ্ধি আরুতিসাপেক্ষ। অর্থাৎ গো প্রভৃতির বিলক্ষণ আরুতি না ব্রিলে তাহাদিগের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহিত্ব ব্রা যায় না। গোর আরুতি দেখিলেই "ইহা গো" এইরূপ
জান হয়। এইরূপ অশ্বের আরুতি দেখিলেই "ইহা অশ্ব" এইরূপ জান হয়। যে ব্যক্তি
গো ও অশ্বের বিলক্ষণ আরুতিভেদ জানে না, সে কিছুতেই 'ইহা গো", "ইহা অশ্ব" এইরূপে গো
এবং অশ্বের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহিত্ব ব্রিতে পারে না। তাহার পক্ষে "এইটি গো" এইটী "অশ্ব"
এইরূপ বোধ অসম্ভব। গো প্রভৃতির যে অবয়ব এবং সেই অবয়বের যে অবয়ব উহাদিগের
প্রস্পার বিলক্ষণ সংযোগকে আরুতি বলে। গোর অবয়ব ও তাহার অবয়ব এবং উহাদিগের
ব্যুহ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগ অশ্বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব এবং উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ
হইতে বিভিন্ন, গোর অবয়ব প্রভৃতি অশ্বাদিতে থাকে না, গো ব্যক্তিতেই থাকে। স্বতরাং
পূর্ব্বোক্তরূপ অবয়বব্যুহ নিয়ত বা ব্যবহিত। ঐ নিয়ত ব্যহকেই আরুতি বলে এবং সংস্থান
বলে। ঐ আরুতি না ব্রিলে যথন "ইহা গো", ইহা অশ্ব" এইরূপে বোধ হয় না, তখন
পূর্ব্বোক্তরূপ আরুতিই পদার্থ। অর্থাৎ বিচার্যান্থলে গোর আরুতিই "গোঃ" এই পদের
বাচ্যার্থ। "গোঃ" এই পদ প্রবণ করিলে, প্রথমে গোর আরুতিই ব্রা যায়। কারণ, তাহা না
ব্রিলে গো-পদার্থের পূর্ব্বোক্তরূপ জান হইতে পারে না। স্ক্তরাং গোর আরুতিকেই "গোঃ"
এই পদের বাচ্যার্থ বলা উচিত ॥ ৬০ ॥

ভাষ্য। নৈতত্বপপদ্যতে, যস্ম জাত্যা যোগস্তদত্র জাতিবিশিষ্টমভি-ধীয়তে গৌরিতি। ন চাবয়বব্যুহস্ম জাত্যা যোগঃ, কস্ম তর্হি ? নিয়তা-বয়বব্যুহস্ম দ্রব্যুস্ম, তত্মাশ্লাকৃতিঃ পদার্থঃ। অস্তু তর্হি জাতিঃ পদার্থঃ—

অনুবাদ। ইহা অর্ধাৎ আকৃতিই পদার্থ, এই পূর্বেরাক্ত মত উপপন্ন হয় না। (কারণ) জাতির সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই জাতিবিশিষ্ট (গো দ্রব্য) এই স্থলে গোঃ" এই পদের দারা অভিহিত হয়। কিন্তু অবয়বব্যুহের অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত বিলক্ষণ-সংযোগরূপ সংস্থান বা আকৃতির জাতির সহিত সম্বন্ধ নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে কাহার জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে? (উত্তর) নিয়তাবয়বব্যুহ অর্থাৎ যাহার পূর্বেরাক্তরূপ নিয়ত অবয়বব্যুহ আছে, এমন দ্রব্যের (গোর) জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে। অতএব আকৃতি পদার্থ নহে।

তাহা হইলে অর্থাৎ আকৃতিতে জাতি না থাকায়, আকৃতি পদার্থ না হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ব্যক্তিও পদার্থ না হইলে জাতি পদার্থ হউক ?

সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেইপ্যপ্রদঙ্গাৎ প্রোক্ষণা-দীনাং মৃদ্গবকে জাতিঃ ॥৬৪॥১৯৩॥

অমুবাদ। জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোত্ব জাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ।

বেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতি যুক্ত হইলেও মূদ্গবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোরুতে প্রোক্ষণাদির (বৈধ গোদানার্থ জলপ্রোক্ষণ ও দানাদির) প্রসঙ্গ প্রয়োগ) নাই।

ভাষ্য। জাতিঃ পদার্থঃ;—কম্মাৎ? ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেহপি মৃদ্-গবকে প্রোক্ষণাদীনামপ্রদঙ্গাদিতি। 'গাং প্রোক্ষ' 'গামানয়' 'গাং দেহীতি' নৈতানি মৃদ্গবকে প্রযুজ্যন্তে,—কম্মাৎ? জাতেরভাবাৎ। অস্তি হি তত্ত্র ব্যক্তিঃ, অস্ত্যাকৃতিঃ, যদভাবাত্ত্রাসংপ্রত্যয়ঃ স পদার্থ ইতি।

অনুবাদ। জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোত্ব জাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতিযুক্ত হইলেও মৃদ্গবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোরুতে ব্যক্তি ও আকৃতি থাকিলেও তাহাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ নাই। বিশদার্থ এই যে, "গোকে প্রোক্ষণ কর",—"গোকে আনয়ন কর", "গোকে দান কর"। এই বাক্যগুলি মৃত্তিকানির্দ্মিত গোরুতে প্রযুক্ত হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (তাহাতে) জাতি (গোত্ব) নাই। ভাহাতে ব্যক্তি আছেই, আকৃতিও আছে, (কিন্তু) যাহার অভাববশতঃ ("গোঃ" এই পদের দারা) তদ্বিয়ে, অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোবিষয়ে সংপ্রত্যয় (যথার্থ জ্ঞান) হয় না, তাহা (গোত্বজাতি) পদার্থ, অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ।

টিপ্ননা। মহর্ষি পূর্কাহ্রের দারা আরুতিই পদার্থ,—এই মতের সমর্থন করিয়া, এই হ্রের দারা ঐ মতের থগুনপূর্বক জাতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। জাতিই পদার্থ, ব্যক্তি ও আরুতিকে পদার্থ বলা বায় না, এই মতবাদীদিগের একটি যুক্তির উল্লেখ করিতে মহর্ষি এই হ্রের বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকানির্দ্দিত গো, ব্যক্তি ও আরুতিকে পদার্থ বলা বায় না, হুতরাং জাতিই পদার্থ। এই মতবাদীদিগের বিবক্ষা এই যে, যদি জাতিকে ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তি অথবা আরুতিকেই পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকানির্দ্দিত গো-বাক্তিও গো শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে। কারণ, তাহাতে গোন্ধ না থাকিলেও গোর আরুতি আছে, তাহাও গো নামে কথিত ব্যক্তি। মৃত্তিকানির্দ্দিত গোকে "মৃদ্গবক" বলে। উহাতে বে আরুতি আছে, তদ্বারা উহা গো বলিয়া কথিত হওয়ায়, ঐ আরুতিকে গোর আরুতি বলা বায়। গোন্ধ-বিশিষ্ট গোর আরুতিবিশেষকে গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিলে, সেই পদার্থবাদী ববদরও বোধ হওয়ায়, গোন্ধজাতিরও পদার্থন্ধ স্বীকৃত হয়। কিন্তু আরুতির পদার্থন্ধবাদী ববন তাহা স্বীকার করেন না, তথন মৃত্তিকানির্দ্দিত গো-ব্যক্তির আরুতিও তাহার মতে গো শব্দের বাচ্যার্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা স্বীকার করা বায় না। কারণ, বৈধ গোদান

করিতে কেছ মাটির গোরু দান করে না। "গোকে প্রোক্ষণ কর," "গো আনয়ন কর", "গো দান কর"—এই সমস্ত বাক্য মাটির গোরুতে প্রযুক্ত হয় না। কেন প্রযুক্ত হয় না? এতছন্তরে বলিতেই হইবে যে, উহাতে গোদ্ধ জাতি নাই। গোন্ধ জাতি না থাকাতেই মৃদ্গবকে গোশন্দের মুখ্য প্রয়োগ হয় না; "গোঃ" এই পদের সংকেত বা শক্তিপ্রযুক্ত ঐ পদের দারা মৃদ্গবক বিষয়ে সম্প্রতায় অর্গাৎ যথার্থ শান্ধবোধ হয় না, গোছবিশিষ্ট গো-বিষয়েই যথার্থ শান্ধবোধ হয়। স্ক্তরাং গোছলাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ। আক্রতি ঐ পদের বাচ্যার্থ নহে। গোদ্ধ জাতিকে ত্যাগ করিয়া আক্রতিকে "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বিললে, মৃদ্গবকেও ঐ পদের মুখ্য প্রয়োগ হইত। বৈধ গোদান করিতে ঐ মৃদ্গবকেরও প্রোক্ষণাদিপূর্বাক দান হইত, তাহাতেও গোদানের ফলসিদ্ধি হইত, কিন্ত ইহা কেহই স্বীকার করেন না। মহর্ষি যে "গোঃ" এই নামপদকেই আশ্রয় করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহা এই স্থত্তে "মৃদ্গবক" শন্ধের প্রয়োগে স্পন্ত বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও পদার্থপরীক্ষারস্তে "পদং প্রিদম্দাহরণং" এই কথা বলিয়া, উহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আরুতি পদার্থ নহে, জাতিই পদার্থ, এই মত সমর্থনে মহর্ষি মুখ্য যুক্তির উল্লেখ করেন নাই । গোত্ববিশিষ্ট প্রকৃত গোর আকৃতিই গো শব্দের বাচার্থ বলিলে মৃদ্গবকে তাহা না থাকায়, পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অনেক কথা বলিয়া মহর্ষিপ্রোক্ত যুক্তিকে গ্রহণ না করিলে ঐ বিষয়ে মুখ্য যুক্তি বলা আবশুক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে আক্কৃতিই পদার্থ, এই মতের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে মুখ্য যুক্তির উল্লেখপুর্বক ঐ মতের অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া স্থতের অবতারণা কবিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আফুতিই পদার্থ, এই মত উপপন্ন হয় না। কারণ, "গৌঃ" এই পদের দারা যাহা গোছজাতিবিশিষ্ঠ, তাহা বুঝা যায়। গোর আকৃতিতে গোত্ব জাতি নাই; উহা গোত্ববিশিষ্ট নহে। নিয়ত অবয়বব্যহরূপ আক্বতিবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গোড়জাতিবিশিষ্ট। তাহা হইলে "গৌ:" এই পদের দ্বারা গোর আক্রতির বোধ না হওয়ায়, আক্রতিকে পদার্থ বলা যায় না। "গৌঃ" এই পদের দারা যথন গোত্বিশিষ্ট পদার্থ বুঝা যায়, তথন ঐ গোর আক্বতি গোত্ববিশিষ্ট না হওয়ায়, উহা ঐ পদের অর্থ হইতে পারে না। গোদ্ধবিশিষ্ট জব্যরূপ গো-ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের দারা বুঝা গেলেও ঐ ব্যক্তিকেও "গৌঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলা যায় না। কারণ, গো-ব্যক্তি অসংখ্য। যে কোন গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে তদ্ভিন্ন গো-ব্যক্তির বোধ হইতে পারে না। অনস্ত গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে অনস্ত পদার্থে "গোঃ" এই পদের শক্তি কল্পনাম মহাগোরব হয়। পরস্ত সমস্ত গো-বাক্তির জ্ঞান না থাকিলে তাহাতে "গৌঃ" এই পদের শক্তিজ্ঞানও সম্ভব হয় না । স্মৃতরাং সমস্ত গো-ব্যক্তিগত এক গোম্বজাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ, উহাকেই পদার্থ বলিব । গোম্ব-ৰিশিষ্ট গো-ব্যক্তি ঐ পদের লক্ষ্যার্থ। লক্ষণাপ্রযুক্তই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির বোধ হুইরা থাকে। ব্যক্তি পদার্থ নহে, এই মত স্থত্তকার ও ভাষ্যকার পূর্কেই সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে আক্বতিই পদার্থ এই মতের অনুপপত্তি সমর্থনপূর্ব্বক "স্বস্ত

তর্হি জাতিঃ পদার্গঃ" এই বাক্যের দ্বারা পরিশেষে জাতিই পদার্গ, এই মতের উল্লেখ করিয়া ঐ মত সমর্থনে স্থাত্তর অবতারণা করিয়াছেন। স্থাত্ত্র "জাতিঃ" এই পদের পরে "পদার্থঃ" এই পদের অধ্যাহার মহর্বির অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার স্থার্থ বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন, "জাতিঃ পদার্থঃ" ॥৬৪॥

#### পূত্র। নাকৃতিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তেঃ॥ ॥৬৫॥১৯৪॥

অনুবাদ। না, অর্থাৎ কেবল জাতিই পদার্থ নহে, যেহেতু জাতির অভিব্যক্তির অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের দারা যে গোহজাতিবিষয়ক শাব্দবাধ হয়, তাহার আকৃতি ও ব্যক্তি-সাপেক্ষতা আছে, অর্থাৎ গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তি না বুরিয়া কেবল গোহ-জাতিবিষয়ে ঐ শাব্দবোধ হয় না ।

ভাষ্য। জাতেরভিব্যক্তিরাকৃতিব্যক্তী অপেক্ষতে, নাগৃহমাণায়ামাকৃতে। ব্যক্তো চ জাতিমাত্রং শুদ্ধং গৃহতে। তম্মান্ন জাতিঃ পদার্থ ইতি।

অনুবাদ। জাতির অভিব্যক্তি অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের দ্বারা জাতি-বিষয়ক শাব্দবোধ আকৃতি ও ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। বিশদার্থ এই যে, আকৃতি ও ব্যক্তি জ্ঞায়মান না হইলে শুদ্ধ জাতি মাত্র (গোঃ এই পদের দ্বারা) গৃহীত অর্থাৎ শাব্দবোধর বিষয় হয় না। অতএব জাতি অর্থাৎ শুদ্ধ জাতি মাত্র পদার্থ নহে।

টিপ্পনী। মহবি এই স্ত্রের দারা পূর্বস্ত্রে ক্র মতের থণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, কেবল জাতিই পদার্থ, ইহা বলা যায় না। কারণ, "গোঃ" এই পদের দারা গোর আরুতি ও গো-ব্যক্তিকে না বুঝিয়া কেবল গোন্ধ জাতিমাত্র কেহ বুঝে না। গোর আরুতি ও গো-ব্যক্তির সহিত গোন্ধ জাতিকে বুঝিয়া থাকে। স্কতরাং ঐ স্থলে গোন্ধ জাতি-বিষয়ক শান্ধবোধ গোর আরুতি ও গো-ব্যক্তিকে অপেক্ষা করায়, গোন্ধ জাতিমাত্রই "গোঃ" এই পদের অর্থ, ইহা বলা যায় না। যদি গোন্ধ জাতিমাত্রই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ হইত, তাহা হইলে "গোঃ" এই পদের দারা কেবল গোন্ধমাত্রেরও বোধ হইতে পারিত। গোন্ধ-জাতি নিত্য বলিয়া "গোনির্ত্তা" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগও হইতে পারিত। বস্তুতঃ ঐরূপ মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করা যায় না। স্কুত্রাং "গোঃ" এই পদের দারা কুত্রাপি গোন্ধ-জাতি মাত্রের বোধ না হওয়ায় এবং দর্বত্র ঐ পদ জন্ম গোন্ধ জাতির শান্ধবোধ আরুতি ও ব্যক্তি-বিষয়ক হওয়ায়, কেবল গোন্ধ জাতিমাত্র গোন্ধ গান্ধি গান্ধ কারা যায় না। স্কুত্রাং শান্ধবোধ আরুতি ও ব্যক্তি-বিষয়ক হওয়ায়, কেবল গোন্ধ জাতিমাত্র গোন্ধ গান্ধি" এই পদের বাচ্যার্থ নহে। স্ত্রে "আরুতিবাক্র্যপেক্ষন্থাং"—এই স্থলে "আরুতি" শব্দ অপেক্ষায় "ব্যক্তি" শব্দ অপেক্ষায় "ব্যক্তি" শব্দ অবেশ্বন্ধ ব্যক্তি" এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে। মহর্বি "আরুতি ব্যক্তি" এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে। মহর্বি "আরুতি ব্যক্তি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন বেন ? এত্রত্বরে উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন বেন, আরুতির

প্রাধান্তবশতঃ সমাসে "আরুতি" শব্দের পূর্বনিপাত হইরাছে। আরুতি ও ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির দারা বিশেষিত হইরাই আরুতি, জাতির সাধক হয়। অর্থাৎ ইহা "গোর আরুতি" এইরূপে আরুতির জান হইলে তত্বারা গোন্ধ-জাতির জ্ঞান হওয়ায় জাতিবোধক আরুতির জ্ঞানে গো-ব্যক্তি বিশেষণ হইয়া থাকে, আরুতি বিশেষা হইয়া থাকে। বিশেষাত্বশতঃ আরুতিই ঐ স্থলে প্রধান, তাই সমাসে এখানে আরুতি শব্দের পূর্বনিপাত হইয়াছে। অন্যত্ত মহর্ষি "ব্যক্তারুতি" এইরূপ প্রেরাগই করিয়াছেন ॥৬৫॥

ভাষ্য। ন বৈ পদার্থেন ন ভবিজুং শক্যং—কঃ থবিদানীং পদার্থ ইতি। অনুবাদ। (প্রশ্ন) পদার্থ হইতে পারে না—ইহা নহে, এখন পদার্থ কি ?

### সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্ত পদার্থঃ॥৬৬॥১৯৫॥

অনুবাদ। ( উত্তর ) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিই অর্থাৎ এই তিনটিই পদার্থ।

ভাষ্য। তু শব্দো বিশেষণার্থঃ। কিং বিশিষ্যতে ? প্রধানাঙ্গভাবস্থা-নিয়মেন পদার্থত্বমিতি। যদাহি ভেদবিবক্ষা বিশেষণতিশ্চ তদা ব্যক্তিঃ প্রাধানমঙ্গন্ত জাত্যাকৃতী। যদা তু ভেদোহবিবক্ষিতঃ সামান্যগতিশ্চ, তদা জাতিঃ প্রধানমঙ্গন্ত ব্যক্ত্যাকৃতী। তদেতদ্বহুলং প্রয়োগেষু। আকৃতেস্ত প্রধানভাব উৎপ্রেক্ষিতব্যঃ।

অনুবাদ। "তু" শব্দটি বিশেষণার্থ, অর্থাৎ বিশেষণ বা বিশিষ্টতাবোধের জন্মই সূত্রে তু শব্দ প্রযুক্ত হইরাছে। (প্রশ্ন) কি বিশিষ্ট হইরাছে ? অর্থাৎ সূত্রে "তু" শব্দ দ্বারা কাহাকে কোন্ বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট বলা হইরাছে ? (উত্তর) প্রধানাঙ্গ-ভাবের অর্থাৎ প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের অনিয়মের দ্বারা পদার্থত্ব বিশিষ্ট হইরাছে। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) যে সময়ে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিক্ষাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যক্তিই প্রধান, জাতি ও আকৃতি অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান। যে সময়ে কিন্তু ভেদ বিবক্ষিত নহে এবং সামান্ত বোধ হয়, তখন জাতিই প্রধান, ব্যক্তি ও আকৃতি অঙ্গ। সেই ইহা অর্থাৎ ব্যক্তি ও জাতি রূপ পদার্থবিয়ের প্রাধান্ত ও অপ্রধান প্রয়োগ সমূহে বহু আছে। আকৃতির প্রাধান্ত কিন্তু উৎপ্রেক্ষা করিবে, অর্থাৎ সন্ধানপূর্ববক উদাহরণস্থল দেখিয়া নিজে বৃথিয়া লইবে।

টিপ্পনী। মহর্ষি "গোঃ" এই নাম পদকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া পদার্থ-পরীক্ষারস্তে ব্যক্তি, আক্বতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিই পদার্থ অথবা ঐ সমস্তই পদার্থ ?—এইরূপ সংশয়

প্রদর্শন করিয়া যথাক্রমে ব্যক্তি, আ্রুতি ও জাতির পদার্থত্ব মতের সমর্থনপূর্বক তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এখন অবশ্রুই প্রশ্ন হইবে যে, যদি ব্যক্তি আরুতি ও জাতির মধ্যে কেহই পদার্থ नी इब्र, छोटा इटेल পদাर्थ कि ? পদার্থ কেट्ट ट्टेंट्ड शांद्र नी, टेटा छ वना गांट्रेंट्र नी। यथन "গোঃ" এইরূপ পদ শ্রবণ করিলে ভজ্জন্ত শান্ধবোধ হইয়া থাকে, তথন অবশ্রই ঐ পদের বাচ্যার্থ আছে, সে বাচ্যার্থ কি ? এজন্ত মহর্ষি এই সিদ্ধান্তস্থতের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত পদার্থ বিলয়া-ছেন। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্তস্থতের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি, আঞ্চতি ও জাতি এই তিনটিই অর্থাৎ ঐ সমস্তই পদার্থ। তাৎপর্যাটীকাকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে,—গো শব্দ উচ্চারণ করিলে যাহার ঐ শব্দের শক্তিজ্ঞান আছে, তাহার এক সময়েই গো-ব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গোড জাতিবিষয়ে একটি শান্ধবোধ হইয়া থাকে। ঐ স্থলে বাক্তি, আকৃতি ও জাতির মধ্যে প্রথমে কোন একটির বোধের পরে লক্ষণা প্রযুক্ত অপর অর্থের বোধ হয় না। একই শান্ধবোধ গো-ব্যক্তি গোর আফুতি ও গোত্ব জাতিবিষয়ক হওয়ায়, ঐ স্থলে ঐ তিনটিই পদার্থ,ইহা বুঝা যায়। শক্তশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই "গো" প্রভৃতি পদের অর্থ। ঐ তিনটি পদার্থেই গো প্রভৃতি পদের এক শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ( দক্ষেত ) নহে, ইহা স্থচনার জন্মই মহর্ষি এই স্থত্তে "পদার্থঃ" এই স্থলে এক বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যক্তি, আক্রতি ও জাতিরূপ পদার্থে গো-প্রভৃতি পদের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত থাকিলে কোন সময়ে উহার মধ্যে একমাত্র সঙ্কেতজ্ঞান জন্ম গো পদের দ্বারা কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আক্বতি অথবা কেবল জাতিরও বোধ হইতে পারে। কিন্ত সেরপ বোধ কাহারও হয় না। পরস্ত গো শব্দের দারা কেবল গোছ-জাতির বোধ হইলে. "গৌ-নিত্যা" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, গোড্বজাতি নিতা। এবং গো শক্তের দ্বারা কেবল গোর আফতির বোধ হইলে, "গেতির্ণঃ" এইরূপও মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, গোর অবয়বদংযোগ-বিশেষরূপ আকৃতি গুণপদার্থ। স্থতরাং গোশকের দারা সর্ব্বত গোছ ছাতি এবং গোর আক্বতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিরই বোধ হইয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি আক্বতি ও জাতিরূপ পদার্থত্তয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহাই স্বীকার্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই স্থত্ত ব্যাখ্যার পূর্ব্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন। জগদীশ তর্কালম্কার নব্য সম্প্রদায়ের মৃত বলিয়াছেন বে, গোত্ব-জাতি ও গো-ব্যক্তি এই উভয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহা স্থচনার জন্মই মহর্ষি এই স্থত্তে "পদার্থঃ" এই স্থলে একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। গো-শব্দের দারা গোর আক্রতিরও বোধ হওরায়, ঐ আক্বভিতেও গো শব্দের শক্তি আছে, কিন্তু তাহা পৃথক্ শক্তি। ফলকথা. গো শব্দের শক্তি বা সঙ্কেত ছইটি, গোত্ব জাতি ও গো-ব্যক্তিতে একটি, এবং গোর আক্রতিতে একটি। বেধানে গোর আফুভিতে শক্তির জ্ঞান না হওয়ায়, ঐ আফুভির বোধ হয় না, দেখানে কেবল "গোত্ববিশিষ্ট গো" এইরূপই শান্ধবোধ হয়। ঐ বোধ দেখানে গোত্ব-জাতি ও গো-ব্যক্তিতে এক শক্তির জ্ঞান জন্মই হইয়া থাকে, স্থতরাং দেখানে লক্ষণা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই।

**স্থা**য়দর্শন

জগদীশ তর্কালস্কার নিজে এই মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শদ্ধের একই শক্তি। জাতি ও আকৃতি এই উভয়ই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক। নবা নৈয়াম্বিক গদাধর ভট্টাচার্যাও "শক্তিবাদ" গ্রন্থে জাতি ও আক্রতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের এক শক্তি দিদ্ধান্ত বলিয়া, দেখানে মহর্ষির এই স্থত্তের উদ্ধারপূর্বক ঐ দিদ্ধান্ত যে মহর্ষি গোতমেরও অনুমত, ইহা বলিয়াছেন। (শক্তিবাদ শেষভাগ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশের স্থায় আরুতিকে গো শব্দের শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করেন নাই, কেবল গোম্ব জাতিকেই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক বলিয়াছেন। কারণ, আরুতি অবয়ব সংযোগ-বিশেষ, উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গো-ব্যক্তিতে থাকে না, গোত্ব জাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই গো-ব্যক্তিতে থাকে। জগদীশ তর্কালম্বার প্রথমে যে সাম্প্রদায়িক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা প্রথমে বলিয়াছি, ঐ মতের সহিত গদাধরের মতের সাম্য দেখা যায়। স্থতরাং গদাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশোক্ত সাম্প্রদায়িক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জরলৈয়ায়িক জয়ন্ত ভটও "ভাষমঞ্জরী" প্রস্থে বছবিচারপূর্বক পূর্ব্বোক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ প্রভৃতির পূর্ববর্তী নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি "গো" শব্দ ছারা "গোড-বিশিষ্ট গো" এইরূপ শান্ধবোধ স্বীকার করিলেও এবং গোড় বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শন্দের শক্তি স্বীকার করিয়া, গোম্ব জাতিকে ঐ শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও গোম্ব-জাতিতে গো শব্দের শক্তি স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ যাহা শক্যতাবচ্ছেদক নামে স্বীকৃত হইয়াছে, সেই গোত্বাদি পদার্থে গো প্রভৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার করা তিনি আবশ্রক মনে করেন নাই। তিনি "ঙণটিপ্পনী" এবং "প্রত্যক্ষচিন্তামণি"র দীধিতিতে ঐ মতথগুন করিয়াছেন। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য "শক্তিবান" প্রন্থে রঘুনাথের ঐ সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কা-লন্ধারের গুরুপাদ "ভাষরহস্তা" গ্রান্থে মহর্ষির এই স্থা্রোক্ত "আকৃতি" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন— জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ। তাঁহার মতে এই স্থকে আক্কৃতি বলিতে সংস্থান বা অবন্ধব-সংযোগবিশেয নহে। তাঁহার যুক্তি এই যে, গো-শব্দ দারা যথন সমবায়-সম্বন্ধে গোত্ব-বিশিষ্ট, এইরূপ বোধ ছইয়া থাকে, তথন ঐ সমবায়সমন্ধ ও গো-শব্দের বাচ্যার্থ, উহাতেও গো-শব্দের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। নচেং ঐ হলে গো-শব্দের দারা সমবায়-সম্বন্ধের বোধ হইতে পারে না। এইরূপ অন্তত্ত্ত জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ বোধ হওয়ায়, উহাও অবগ্রহুই পদার্থ। মহর্ষি স্থত্তে "আকৃতি" শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। যে সম্বন্ধ অবশুই পদার্থ হইবে, তাহাকে পদার্থ মধ্যে উল্লেখ না করিলে, মহর্ষির ন্যুনতা হয়। স্থতরাং মহর্ষি "আক্ততি" শব্দের দারা ঐ সম্বন্ধকেও পদার্থ বলিয়াছেন। কোন কোন হলে গো-শব্দের দারা যে গোত্বও সংস্থানরূপ আক্রতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তির বোধ হয়, তাহা ঐরপে শক্তিভ্রম বা লক্ষণাবশতঃই হইয়া থাকে। "ভাষুরহস্তা"-কার জগদীশের গুরুপাদ এইরূপ বশিলেও স্থত্রকার মহর্ষি গোভম তাহার এই স্থত্যোক্ত আক্তৃতির লক্ষ্ণ বলিতে পরে (৬৮ স্থত্রে) অবয়ব-সংযোগবিশেষরূপ সংস্থানকেই আক্বতি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি রাচার্যাগণও আক্রতির ঐরপ ব্যাথাই করিয়াছেন। স্বাত্তি ও ব্যক্তির সম্বন্ধের বোধও সকলেই

স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে "গো" প্রভৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার অনাবশ্রুক, ইহা নব্য নৈয়ায়িকগণও সমর্থন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কাল্কার "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" গ্রন্থে শেষে তাঁহার গুরুপাদের মত বলিয়া পুর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখ করিলেও, তিনিও এ মত গ্রহণ করেন নাই। মূলকথা, মহর্ষি গোতমের স্থত্তের দারা জাতি এবং সংস্থানরূপ আরুতি এবং ব্যক্তি এই পদার্থত্তরেই গো প্রভৃতি শব্দের একই শক্তি, ঐ শক্তিজ্ঞান জন্ত "গোত্ব ও আক্কতিবিশিষ্ট গো" ইত্যাদি প্রকারই শান্ধবোধ হয়, ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন ও নব্য স্থায়াচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এই দিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও যাঁহারা ইহা স্বীকার না করিয়া অন্তর্রপ মতের সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বমত-রক্ষার্থ স্থায়স্থত্তের অন্তর্মপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিণের ঐ মত বস্ততঃ স্থায়স্থত্তের বিরুদ্ধ হইলে তাহা গৌতমীয় মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীমাংসা দর্শনকার মহষি জৈমিনির মত-ব্যাধ্যায় ভাষ্যকার শরর স্বামী এবং বার্ত্তিককার ভট্ট কুমারিল জাঞিকেই আকৃতি বলিয়াছেন। তাঁহারা জাতি ও আক্রতিকে ভিন্নপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "বয়া ব্যক্তিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ যাহার দারা সামান্ততঃ ব্যক্তিমাত্রের বোধ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাঁহারা আরুতি শব্দেরও জ্বাতি অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম জ্বাতি হইতে আক্রতির ভেদ স্বীকার করিয়া তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আক্বতির লক্ষণস্থতে জাতিব্যঞ্জক অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানকেই আ্কৃতি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জাতি অর্থে "আকৃতি" শব্দের মুখ্য প্রয়োগ দেখা যায় না। অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানই "আকৃতি" শব্দের দারা কথিত হইয়া থাকে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, জাতি, আফুতি ও ব্যক্তি, এই তিনটিই পদার্থ, উহার মধ্যে বে কোন একটি মাত্র পদার্থ নহে, ইহাই এই স্থত্তে "তু" শব্দের দারা স্থৃচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন, বার্ত্তিককার, উদ্যোতকর এবং স্থায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াচেন যে. এই সূত্রে "তু" শন্টি বিশেষণার্থ। ব্যক্তি, আরুতি ও জাতিতে যে পদার্থত্ব আছে, তাহাতে প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের নিয়ম নাই, ঐ পদার্থন্ব ব্যক্তি প্রভৃতির প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের অনিয়ম-বিশিষ্ট। ঐ অনিষ্মরূপ বিশেষণ স্চনা করিতেই স্ত্রে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইরছে। অর্থাৎ কোন স্থলে ব্যক্তি প্রধান, কোন স্থলে জাতি প্রধান, কোন স্থলে আক্ষৃতি প্রধান পদার্থ হইয়া থাকে, উহাদিগের প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের নিয়ম নাই। ভাষ্যকার এই অনিয়ম বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ষেথানে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিবক্ষামূলক ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্ণের বোধ হয়, দেখানে পুর্বোক্ত পদার্থত্নের মধ্যে ব্যক্তিই প্রধান হইবে। জাতি ও আকৃতি অপ্রধান পদার্থ হইবে। যেখানে ভেদবিবক্ষা নাই এবং তজ্জ্ঞ সামাশু গতি অর্থাৎ জাতিরূপে ব্যক্তি-সামান্তেরই বোধ হুইয়া থাকে, নেখানে জাতিই প্রধান প্রদার্থ, ব্যক্তি ও আঞ্চতি অপ্রধান প্রদার্থ। ভাষাকার এই রূপে পদার্থত্রের মধ্যে কোন স্থলে ব্যক্তির ও কোন স্থলে জাতির প্রাধায় নানা প্রয়োগে বহুতর আছে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বহুপ্রয়োগে বহু বহু পাওরা যায়, ইহা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আক্কৃতির প্রাধান্ত অনুসন্ধানপূর্বাক বুঝিবে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বহু নাই, যাহা আছে, তাহা অন্তুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর ও জন্মন্ত ভট্ট

ব্যক্তি, জাতি ও আঞ্চতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিয়াছেন। "গৌর্গচ্ছতি", "গোস্তিষ্ঠতি", "গাং মুক্ত" ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের ছারা গো মাত্রের বোধ হয় না। বক্তার ভেদবিবক্ষাবশতঃ ঐ স্থলে গো শব্দের দ্বারা গো ব্যক্তিবিশেষরই বোধ হইয়া থাকে, স্থতরাং ঐ স্থলে ব্যক্তিই প্রধান পদার্থ। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "গৌর্গছতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গোত্ব জাতি ও গোর আরু-তিতে গমনাদি ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া, যাহাতে উহা সম্ভব, সেই গো-ব্যক্তিবিশেষ ঐ স্থলে পদার্থ। কিন্তু ঐ স্থলে জাতি ও আক্বতি যে পদার্থই নহে, ইহা উদ্যোতকরের সিদ্ধান্ত, বুঝা যায় না। কারণ, তিনিও পূর্বের ব্যক্তির প্রাধান্তস্থলে জাতি ও আক্রতির অপ্রাধান্য বলিরাছেন। জাতি ও আক্রতি অপ্রধান হইলে, তাহারও পদার্থত্ব স্বীকৃত হয়। "গৌর্গচ্ছতি" ইত্যাদি প্রয়োগে জাতি ও আকৃতি-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিবিশেষ গো শব্দের অর্থ হইলে বিশেষণভাবে জাতি ও আক্কৃতি ও শান্ধবোধের विषष रहेश পर्नार्थ रहेरा भारत, विरमशुख्यमंग्डः वाक्तिरक है के खरन व्यथान भनार्थ वना यारेरा পারে। পূর্ব্বোক্ত হলে গো শব্দের দারা সকল গো-ব্যক্তির বোধ না হইয়া, গো-বিশেষের বোধ হইলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ বিশেষার্থকে ও গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিতেন, ইহা বুঝা যায়। ঐ স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে উহাকে পদের মুখার্থ নিরূপণে উহাহরণ বলা যায় না। মহর্ষি পদের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থক্রপ পদার্থই এই স্থতের দ্বারা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বক্তার তাৎপর্যামুদারে গো শব্দের দ্বারা গোড়ারূপে গো-বিশেষের বোধ হইলে, ঐ অর্থে লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। কারণ, গোস্করূপে গো-বিশেষেও গো শব্দের শক্তি আছে। বক্তার তাৎপর্য্যান্ত্রদারে লক্ষণা ব্যতীতও যে বিশেষার্থের বোধ হইয়া থাকে, ইহা "পঞ্চমূলী" ইত্যাদি প্রয়োগে নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালশ্বারও স্বীকার করিয়াছেন। ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার দ্বিগুসমান-প্রকরণ দ্রন্থীরা)।

"গৌর্ন পদা স্পষ্ট ব্যা" ( অর্থাং গো মাত্রকেই চরণ দ্বারা স্পর্ল করিবে না ) এইরূপ প্রয়োগে গোদ্ববিশিষ্ট গো মাত্রেরই চরণ দ্বারা স্পর্শ নিষেধ বিবিশ্বিত। স্থতরাং ঐ স্থলে গোগত ভেদ-বিবক্ষা নাই। ঐ স্থলে "গৌঃ" এই পদের দ্বারা গোদ্বরূপে গো-সামান্তকেই প্রকাশ করায়, গোদ্ব-জাতিই প্রধান পদার্থ। প্রথমে গোদ্ব জাতির বোধ ব্যতীত তদ্ধপে গো-সামান্তের বোধ হইতে পারে না এবং গোদ্ব জাতিই ঐ স্থলে অসংখ্য বিভিন্ন গো ব্যক্তির একরূপে একই বোধের নির্মাহক, একরা ঐ স্থলে গোদ্ব জাতির ঐ স্থলে অসংখ্য বিভিন্ন গো ব্যক্তির একরূপে একই বোধের নির্মাহক, একরা ঐ স্থলে গোদ্ব জাতিরূপ পদার্থেরই প্রাধান্ত বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ও জাতির প্রাধান্ত বহু প্রয়োগেই আছে। উহার উদাহরণ স্থলত। আরুতির প্রাধান্তের উনাহরণ বলিতে উদ্দোতকর ও ক্রম্ন ভট্ট শিইকমধ্যো গাবঃ ক্রিয়ভাং" এই প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক কর্মনিশ্বের পিষ্টকের দ্বারা (তণ্ডুলচুর্ণনির্মিত পিটুলির দ্বারা) গো নির্মাণের বিধি পূর্ব্বোক্ত বাক্রের দ্বারা বলা হইয়াছে। পিষ্টকনির্মিত গো-ব্যক্তিতে গোদ্ব জাতি নাই, স্থতরাং জাতি ঐ স্থলে গো শব্দের অর্থান। অয়ন্ত ও আয়্রতি এই ফ্রটি মাত্রই পদার্থ হইবে। তন্মধ্যে আয়্রতি প্রধান, ব্যক্তি অপ্রধান। জয়ন্ত ভট্টের কথাতে ইহা স্পষ্ট বুবা যার'। পিষ্টকের দ্বারা গোর আয়্রতির

<sup>&</sup>gt;। কচিৎ প্ররোপে জাতেঃ প্রাধান্তং বাজেরসভাবঃ, যথা,—"গৌন পদাম্পন্ত বাে"তি, সর্কারীযু প্রতিষ্কো প্রযাতে। কচিক্টাকে: প্রাধান্তং, জাতেরসভাবঃ। যথা, গাং মুঞ্, সাং বধানেতি, নিয়তাং কাঞ্চিক্টাক্তিমুদ্দিশ্য

স্থানুশ আকৃতি করিতে হইবে, এইরূপ বিবিক্ষাবশতঃই ঐ স্থলে গো শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। স্বতরাং ঐ স্থলে গে। শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ আকৃতি অর্গ ই প্রধান। কিন্তু তাদৃশ আকৃতিরূপ অর্থে গো শব্দের শক্তি না থাকিলে, উহা ঐ স্থলে গো শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে না, ইহা চিন্তনীয়। কারণ, মহর্ষি যে আরুতিবিশেষকে পদের বাচ্যার্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যদি গো শব্দ স্থলে প্রকৃত গোর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষই হয়, তাহা হুইলে উহা পিষ্টকাদিনির্ম্মিত গো-বাক্তিতে থাকিতেই পারে না। কিন্ত উদ্দোতকর প্রভৃতির কথার দ্বারা পিষ্টকাদিনির্দ্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আকৃতি আছে, ইগ সরলভাবে বুঝা যায়। শক্তিবাদ গ্রন্থে নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও "পিষ্টকময়ো গাবঃ" এই প্রয়োগে কেবল আরুতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো পদের তাৎপর্য্য বলিয়া ঐরূপ অর্থে ঐ স্থলে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন'; গোন্ধকে ত্যাগ করিয়া কেবল আক্বতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো পদের শক্তি স্বীকার না করায়, গদাধর ভট্টাচার্যা ঐ স্থলে পূর্ব্বোক্ত অর্থে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন। পিষ্টকনির্ম্মিত গো-ব্যক্তিতে গোর আকৃতি না থাকিলে গুদাধর ভট্টাচার্য্য তাহাকে আকৃতিবিশিষ্ট কিল্লপে বলিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার নব্য রাম তর্কবাগীশ কিন্তু "পদার্থ-নিরূপণ" প্রবন্ধে "পিষ্টকময্যো গাবঃ", এই প্রয়োগে গোর আরুতির সদৃশ আকৃতি অর্থেই "গো" শব্দের লক্ষণা বলিয়াছেন<sup>ই</sup>। পিষ্টকনিশ্মিত গো-ব্যক্তিতে গোত্ব-বিশিষ্ট গোর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষরূপ আরুতি নাই, কিন্ত তাহার স্থসদৃশ পিষ্টকসংযোগ-বিশেষরূপ আরুতি আছে। ঐ স্থদদশ আরুতি গো শব্দের বাচ্যার্থ নহে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঐ স্থানুপ আকৃতি গো শন্দের লাক্ষণিক অর্থ, ইহা রাম তর্কবাগীশের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। পিষ্টকাদি-নির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আক্বতি আছে, ইহা বলিতে হইলে, আক্বতির লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। (পরবর্তী ৬৮ সূত্র দ্রপ্টবা)। ৬৬ ।

ভাষ্য। কথং পুনজ্ঞায়তে নানা ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয় ইতি, লক্ষণ-ভেদাৎ, তত্ত্ৰ তাবৎ—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি নানা অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? (উত্তর) লক্ষণভেদবশতঃ, অর্থাৎ উহাদিগের লক্ষণের ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝা যায়। তন্মধ্যে—

## সূত্র। ব্যক্তিগুণবিশেষাশ্রমে মূর্তিঃ॥৬৭॥১৯৬॥

প্রযুক্তাতে। কচিদাকুতেঃ প্রাধান্তং বক্তেরঙ্গভাবো জাতির্নান্তোর। যথা, "পিষ্টকমযোগাবঃ ক্রিরন্তা" মিতি, সন্নিবেশ-চিকীর্বরা প্রয়োগ ইতি।—স্তারমঞ্জনী, ৩২৫ পৃঃ ঃ

<sup>&</sup>gt;। যত্ৰ কেবলাকৃতিৰিশিষ্টে গৰাদিপদতাৎপৰ্যাং যথা—"পিষ্টকময্যো গাব" ইডাফৌ তত্ত্ৰ গুদ্ধগোত্বাদ্যৰচ্ছিন্ন-পরত্বে স্বাদিপদ ইব লক্ষণৈব।—শক্তিবাদ।

২। "পিষ্টকমব্যো পাৰ" ইতাকে) তু প্ৰাকৃতিসদৃশাকৃতে) লক্ষণা, পিষ্টকসংযোগস্তাশকাত্বাৎ।—পদাৰ্থনিক্ৰপণ।

অনুবাদ। গুণবিশেষের অর্ধাৎ রূপাদি কতকগুলি গুণের আশ্রয় মূর্ত্তি (দ্রব্যবিশেষ) ব্যক্তি।

ভাষ্য। ব্যজ্যত ইতি ব্যক্তিরিন্দ্রিয়গ্রাছেতি, ন সর্বং দ্রব্যং ব্যক্তিঃ। বো গুণবিশেষাণাং স্পর্শান্তানাং গুরুত্ব-ঘনত্ব-দ্রবত্ব-সংস্কারাণামব্যাপিনঃ পরিমাণস্থাশ্রায়ো যথাসম্ভবং তদ্ধব্যং, মূর্ত্তিমূ চ্ছিতাবয়বত্বাদিতি।

অনুবাদ। ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হয়, এজন্ম ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্থতরাং সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে। যাহা স্পর্শান্ত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এবং গুরুত্ব, ঘনত্ব, দ্রবন্ধর এবং অব্যাপক পরিমাণ—এই সমস্ত গুণবিশেষের যথাসম্ভব আশ্রায়, সেই দ্রব্য ব্যক্তি। মূর্চ্ছিতাবয়বস্থবশতঃ অর্থাৎ ঐরপ দ্রব্যের অব্যবসমূহ মূর্চ্ছিত (পরস্পর সংযুক্ত) এজন্ম (উহাকে বলে) মূর্ত্তি।

টিপ্লনী। মহর্ষি যথাক্রমে তিন স্ত্তের দারা পূর্ব্বস্ত্তোক্ত ব্যক্তি, আক্কতি ও জাতিরূপ পদার্থত্ত্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, লক্ষণের ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে ভিন্ন পদার্থ ব**লি**য়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্কুতরাং ঐ লক্ষণভেদ জ্ঞাপন করিয়া উহাদিগের ভেদজ্ঞাপন করা আবগ্রক। প্রথমোক্ত ব্যক্তি পদার্থের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, গুণবিশেষের আশ্রয় বে মূর্ত্তি, অর্থাৎ আক্বতিবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, তাহাই ব্যক্তি! ভাষ্যকার স্থত্যোক্ত "গুণবিশেষ" শব্দের দ্বারা রূপরদাদি কতকগুলি গুণবিশেষকেই গ্রহণ করিয়া, উহাদিগের যথাসম্ভব আধার দ্রব্যবিশেষকেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। গুরুত্ব প্রভৃতি কতিপয় গুণ সামান্ত গুণ নামে ক্থিত হইলেও মন্তান্তগুণ হ'ইতে বিশিষ্ট বলিয়া নেইক্লপ তাৎপর্য্যে ঐগুলিও স্থত্তে "গুণবিশেষ" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী দ্রব্য আকাশাদির পরিমাণ স্থত্তোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে ক্থিত হয় নাই, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার অব্যাপক পারিমাণের উল্লেখ ক্রিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে আকাশাদি দ্রব্য এই স্থ্যেকাক্ত ব্যক্তিপদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে "ব্যজ্ঞতে" এই ব্যাখ্যার দারা এই "ব্যক্তি" শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থচনা করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ দ্রব্যকেই ব্যক্তি বলিয়া, পরে সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বস্থােক্ত ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই পদার্থত্রের ষেধানে সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে ঐস্থলে ব্যক্তি<sup>9</sup>দার্থ কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিতেই মহর্ষি এই লক্ষণ বলিয়াছেন। **আকাশাদি** দ্রব্যে আরুতি না গাকায়, ঐরূপ আরুতিশূন্স ব্যক্তি মহর্ষির লক্ষ্য নহে। তাই মহর্ষি এই "ব্যক্তি" শব্দের সমানার্থক "মূর্ত্তি" শব্দের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মূর্চ্চ্ ধাতু হটতে এই "মৃত্তি" শক্টি সিদ্ধ হইয়াছে। বে দ্রবোর অব্য়বগুলি মৃচ্ছিত অর্থাৎ পরম্পর সংযুক্ত ঐরপ দ্রব্যকে "মূর্ত্তি" বলে। আকাশাদি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহা মূর্ত্তি-দ্রব্য

১। মৃচ্ছিতাঃ পরস্পরং সংযুক্তাঃ অবয়বা যস্ত তম্ মৃচ্ছিতাবয়বং।—তাৎপর্যাটীকা।

হইছে পারে না। স্তে "মৃতি" শবের উল্লেখ থাকার, ভাষ্যকার স্ত্রোক্ত "গুণবিশের" শবের ৰারা ও রুণাদি হতকগুলি গুণেরই ব্যাখ্যা করিয়া, পূর্বোক্তরূপ দ্রব্যবিশেষকেই মহর্ষির অভিমন্ত ব্যক্তি বুলিয়াছেন। আকৃশাদি জব্যে ভাষ্যকারোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে কোন ওণই নাই। স্টেন্যোত্ত্ব ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়া সমস্ক দ্রব্য, রূপাদি গুণ ও কর্ম্মপদার্থকেই স্ত্রকারের অভিমত ব্যক্তিপদার্থ বলিয়াছেন। তিনি স্ত্রোক্ত "গুণ" শব্দের দারা রূপাদি গুণ-পদার্থ এবং "বিশেষ" শব্দের দারা উৎক্ষেপণাদি কর্মপদার্থ এবং "আশ্রহ" শব্দের দারা ঐ ৩৭ ও কর্মের আধার জবাপদার্থকে গ্রহণ করিয়া, ঘল্ব সমাস দ্বারা পূর্কোক্ত জবাদি পদার্থ-জন্মকেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। ভাঁহার কথা এই বে, আকৃতি ও জাতি ভিন্ন সমস্ত ব্যক্তিপদার্থের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। স্নতরাং মহর্ষি ভাহাই বলিয়াছেন। ব্যক্তিপদার্থ-বিশেষের **লক্ষণ** বলিলে, মহর্বির বাক্তিলক্ষণ-কথনে নান্তা হয়। উদ্যোতকরের চরম ব্যাখ্যায় "মুর্চ্ছতে" এইরূপ বাুৎপত্তিসিদ্ধ "মুর্দ্ভি" শব্দের দ্বারা সমবায়-সম্বন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ জর্থ বুবিতে **হইবে। "মূর্চ্ছ**" ধাতুর অর্থ এখানে সম্বন্ধ, তাহা এখানে সমবায়-সম্বন্ধই অভিপ্রেত। পূর্বোক্ত দ্রবা, গুণ ও কর্ম, এই তিনটি পদার্থ ই সমবার-সম্বন্ধের অনুযোগী হইয়া থাকে। ঐ অর্থে ঐ পদার্থজয়কে মূর্তি বশা বার। উদ্যোতকর ভাব্যকারের ব্যাশা অস্বীকার করিয়া, কষ্টকরনা দারা বে ব্যাশাস্তর করিয়াছেন, উহাই মহর্ষির অভিপ্রেত বশিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকারের ব্যাধ্যাই এখানে সরশভাবে वृद्धी बांब । ७१।

## মূত্র। আকৃতিৰ্জ্জাতিলিঙ্গাখ্যা॥৬৮॥১৯৭॥

অমুবাদ। "জাতিলিকাখ্যা" অর্থাৎ যাহার দ্বারা জাতি বা জাতির লিক্ন ( অবর্ত্তক-বিশেষ )—কাখ্যাত হয়, তাহা আকৃতি।

ভাষ্য। যায় জাতির্জ্জাতিলিঙ্গানি চ প্রখ্যায়ন্তে, তামাকৃতিং বিদ্যাৎ।
সা চ নাক্তা সন্ত্রাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তাদ্ব্যহাদিতি। নিয়তাবয়বব্যহাঃ খলু সন্ত্রাবয়বা জাতিলিঙ্গং, শিরসা পাদেন গামকুমিশ্বন্তি। নিয়তে চ
সন্ত্রাবয়বানাং ব্যহে সতি গোড়ং প্রখ্যায়ত ইতি। অনাকৃতিবাঙ্গ্যায়াং জাতৌ
য়ৎস্বর্ণং রজতমিত্যেবমাদিষাকৃতির্নিবর্ত্তে, জহাতি পদার্থত্বমিতি।

অনুবাদ। যাহা থারা জাতি বা জাতির লিঙ্গ প্রখ্যাত হয়, তাহাকে আকৃতি বিলয়া জানিবে। সেই আকৃতি সন্ত্বের (গো প্রভৃতি জব্যের) সবয়বসমূহের এবং তাহাছিগের অবয়বসমূহের নিয়ত বৃহে (বিলক্ষণ-সংযোগ) হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সেই সেই সবয়বগুলির পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগই আকৃতি-পদার্থ নিয়তাবববৃহি সন্থাবয়বসমূহই স্বর্থাৎ যাহাতে সবয়ববিশোবের ক্লিক্ষণ-সংযোগ

নিয়ত আছে, এমন অবরববিশেষই জাতির লিঙ্গ ( অনুমাপক ) হয়। মন্তকের ঘারা চরণের ঘারা গোকে অনুমান করে। সম্বের অর্থাৎ পোর অবরবসমূহের নিয়ত বৃাহ ( পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ ) থাকিলে গোছ প্রখ্যাত হয়। জাতি আকৃতিব্যঙ্গ্য না হইলে অর্থাৎ যেখানে আকৃতির ঘারা জাতির বোধ হয় না, সেই স্থলে "মুতিকা", "মুবর্ণ", "রক্তত" ইত্যাদি পদসমূহে আকৃতি নিবৃত্ত হয়, পদার্থহ ত্যাগ করে, অর্থাৎ ঐ সকল ছলে আকৃতি পদার্থ নহে, কেবল ব্যক্তি ও জাতিই পদার্থ।

্টিপ্লনী। আক্রতির লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "জাতিলিকাখ্যা"। **আক্রতিবিশে**ষের ঘারা গোঘাদি জাতিবিশেষের জান হইয়া থাকে, আক্রতি জাতির ব্যঞ্জক হয়, এ জন্ম **আকৃতিকে** আভিলিদ বলা বাব। 'জাতিলিদ' এইটি বাহার আখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা, ভাহাকে আক্রতি বলে, এইরপ অর্থ মহর্ষির স্থত্তের ছারা সরগভাবে বুঝা যায়। বুত্তিকার বিশ্বনাথ ঐরপই স্থার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার সূত্রে "কান্তিলিক" এই স্থলে ছন্দ সমাদ আত্রহ ক্রিয়া বাহার বারা বাতি ও লিক মর্থাৎ ঐ জাতির নিক আব্যাত হয়, তাহা আঁক্ততি— এইরপ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গবাদি প্রাণীর হস্তপদাদি অবহবের পরম্পর বিলক্ষণ-সংযোগরপ আঞ্জুতির ঘারা গোন্ধাদি জাতি আখ্যাত হয়। এবং ঐ হস্তপদাদি অবয়বসমূহের বে দক্ত অবয়ব, তাহাদিপের পরস্পর বিশক্ষণ-সংযোপরপ আফুতির দারা জাতির নিক্ষ মস্তকাদি অবয়ৰ্বিশেষ আখ্যাত হয়। মস্তকাদি কোন অবয়ৰ্বিশেষের নাসিকাদি কোন অবয়ৰ-বিশেষের विमक्क - मश्रवांत्र दिवाल मर्द्राव माका ९ - मश्रवा द्यापादि खाँ छ द कान इव ना । छ श्रव धावा मखकानि चून व्यवद्वव-वित्मारवत्र काःन हरेतन, छन्दात्रा भारत গোদাদি व्यक्तित कांन हरेत्रा थात्क, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার ও বার্তিককার মন্তকাদি অবয়বের অবর্থ-সংযোগ-বিশেষকে আভি-ব্যক্ষক না ব'লয়া, জাতিলিক্ষের ব্যঞ্জক আকৃতি বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন বে, बढक ७ हदमानि व्यवप्रत्य वाह वर्षाए विनक्षन-मरावानक्रम बाङ्गिक मस्याचानि बालित्क व्यकान করে। এবং নাগিকা, ললাট, চিবুক প্রভৃতি মন্তকাবয়বদমূহের পরম্পর বিলক্ষণ-সংযোগ-রূপ আঞুতি মহুবাৰ ভাতির লিক মন্তক্তে প্রকাশ করে। গবাদি প্রাণীর মন্তকাদি অবয়ব অর্থাৎ উন্নাদিগের পরস্পর বিষদ্ধ সংবোগরূপ আক্রতিই যে জাতির বিশ্ব হয়, ইহা বুবাইতে ভাষ্যকারও ৰলিরাছেন বে. মন্তকের ছারা, চরপের ছারা গোকে অনুমান করে। অর্থাৎ গোর মন্তকাদি অব্যবের বিশক্ষণ-সংবোগ দেখিলে তদারা "ইহা গো" এইরণে গোড়গাতির অনুমান হুইরা বাকে। তাৎপর্যটীকাকার এবানে বলিয়াছেন যে, যদিও এরণ স্থলে গোছ জাতির শ্রেষ্ঠকট হটয়া থাকে, উহা আক্ততির বারা অমুনেয় নহে, তথাপি যিনি গোৰ ৰাভির প্রভাক স্বীক্ষর করেন না, তাঁহাকে দক্ষ্য করিয়াই ভাষাকার এখানে গোড় ছাত্তির অনুমান ব্লিয়াছেন। প্লোনামক সভের (জনোর) মন্তকাদি অবন্ধবসমূহের ব্যহ (পরম্পর বিলক্ষণ-সংযোগ)

<sup>🗦।</sup> বাতিক বাতিবিল্লাবিচ কাতিবিল্লাবি, তাকাখ্যাক্সম্ব বন্ধ না বাকৃতি: ;—ভাংগৰ্যট্টকা ।

নিরত, অর্থাৎ তাহা গো নামে কথিত ব্রব্যেই থাকে, অখাদিতে থাকে না; স্বতরাং উহা দেখিলে সেই ব্রব্যে গোড় প্রথাত হয়, অর্থাৎ সেই ব্রব্যে "ইহাতে গোড় আছে." "ইহা গো" এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এইরূপ কথার ছায়া পরে গোর আরুতিতে স্ত্রকারোক অভিতর লক্ষণ ব্রাইয়াছেন। মহর্ষি মৃত্তিকানির্মিত গো-ব্যক্তিকেও আরুতিবিশিষ্ট বলিয়ছেন, ইহা স্বর্গে করা আবশুক। পিইকনির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আরুতি আছে, ইহাও অনেক গ্রন্থ করা আবশুক। পিইকনির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আরুতি আছে, ইহাও অনেক গ্রন্থ করা লিধিয়াছেন। মৃত্তিকাদি নির্মিত গো-ব্যক্তিও গো বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভাহাতে যে আরুতিবিশেষ আছে, তন্মারাও "ইহা গো" এইরূপে তাহাতে গোড় আখ্যাত হয়। তাহার মন্তর্কাদির কোন অবয়ব-বিশেষ দেখিলেও তন্মারা "ইহা গোর মন্তর্ক" এইরূপে আতিনিক মন্তর্কাদি আখ্যাত হইয়া থাকে। অখাদির আরুতির ছায়া ভাহাতে গোড়াদি আখ্যাত হয় না। মৃত্তরাং বাহার ছায়া জাতি বা জাতিনিক আখ্যাত অর্থাৎ কথিত হয়, তাহা আরুতি, এইরূপে স্ত্রার্থ বাখ্যা করিলে মৃত্তিকাদি-নির্মিত গো নামে কথিত ক্রব্যেও গোর আরুতি আছে, ইহা বনা বাইতে পারে। স্থাগণ স্ত্রকারোক আরুতির লক্ষণ চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকা, স্থবর্ণ ও বন্ধতাদি জ্বব্যে আফুতির দারা ভাতি বুবা বার না। মৃত্তিকাত্ব প্রভৃতি জাতি আকৃতিব্যক্ষ্য নহে। স্থতরাং আকৃতি মৃত্তিকাদি পদের অর্থ হইবে না। জাতি ও ব্যক্তি, এই ছুইটি মাত্ৰই সেধানে পদাৰ্থ হইবে। ভাষ্যকাঞের ভাৎপৰ্য্য বুৰা ষাম্ব বে, মংর্ষি আক্বতিমাত্তকেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থত্তমের মধ্যে বলেন নাই। বে আক্বতি আতি বা ন্ধাতিলিক্ষের ব্যঞ্জক, দেই আকৃতিবিশেষকেই তিনি পদার্থ বলিয়াছেন, ইহা এই আকৃতি-লক্ষণ-স্তুরের ছারা বুঝা যায়। আরুতিমাত্রই ঐরপ নহে। স্বতরাং সমস্ত জাতিই আছুতি-ব্যশ্য নহে। তাৎপর্যাটীকাকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, মৃত্তিকা, স্থবর্ণ ও রন্ধতাদি জব্যের বিশেষ বিশেষ রূপের ঘারাই সেই সেই জাতির বোধ হওয়ায়, ঐ সকল জাতি রূপবিশেষবাল্য, আকৃতি-ঘুত-তৈলাদির সেই সেই জাতিবিশেষ পদ্ধ ব্ৰাহ্মণতাদি জাতি বোনিবাদ্য। বাঙ্গা নছে। বিশেষ বা ব্ৰদ্বিশেষের ছারা ব্যক্ষা। সার্যপাদি তৈলে সেই গন্ধ বা ব্রদ্বিশেষ না থাকার, ভাহাতে বস্তুতঃ তৈলত্ব জ্বাতি নাই। তাহাতে "তৈল" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইরা থাকে। বুলকথা, সমস্ত জাতিই আকৃতিব্যঙ্গা নহে, এবং সেইরূপ স্থলে কেবল ব্যক্তিও জাতিই পদার্থ হইবে, সর্ববেই বে ব্যক্তি, আরুতি ও জাতি, এই তিনটিই পদার্থ, ইহা নতে; মহর্ষি ভাহা বলেন নাই— ইহাই ভাষ্যকারের চরম কথার তাৎপর্য্য। পরস্ত মহর্ষি যে "গৌঃ" এই নাম পদকেই উদাহরশব্দে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, এ কথাও ভাষাকার পূর্ব্বে বিলয়ছেন। স্থতরাং বেধানে ব্যক্তি, আঞ্চতি ও জাতি, এই পদার্থত্তয়েরই সমাবেশ আছে, সেইরূপ হলেই মহর্বি পূর্ব্বোক্ত ভিন্টীকে পদার্থ বলিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি, আফুতিও বাভি সর্ব্বতই নাই, স্থতরাং সর্ব্বতই ঐ তিনটিকে মহর্ষি পদার্থ বলিতে পারেন না। পিইকাদি-নির্শ্বিত গো-ব্যক্তিতে গোৰ জাতি না থাকায়, সেখানে কেবল ব্যক্তি ও আকৃতিই "গো" শব্দের অর্থ— ইহাও জ্বন্ত ভট্ট প্ৰভৃতি স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু পিষ্টকাদি-নিৰ্দ্বিত সো-ব্যক্তিতে "গো" শংশ্বর মুখাঞ্জাল স্বীকার করা বার না। বেখানে সো শব্দের মুখ্য প্ররোগ হইরা থাকে, দেখানে ব্যক্তি, আফুডি ও জাতি, এই তিনটিই পদার্থ হইবে।৬৮।

সূত্র। সমান প্রস্বাত্মিকা জাতিঃ॥ ৬৯॥ ১৯৮॥ অমুবাদ। "গমানপ্রস্বাত্মিকা" অর্থাৎ বাহা সমান বৃদ্ধি উৎপন্ন করে, এইরূপ

ভাষ্য। যা সমানাং বুদ্ধিং প্রসূতে ভিমেম্বধিকরণের, যয়া বহুনীতরেতরতো ন ব্যাবর্ত্তরে, যোহর্পোহনেকত্র প্রত্যায়ামুর্ত্তিনিমিন্তং, তৎ
সামান্তং। যচ্চ কেষাঞ্চিদভেদং কুতশ্চিদভেদং করোতি, তৎ সামান্তবিশেষো জাতিরিতি।

ইতি বাৎস্থায়নীয়ে স্থায়ভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। বাহা বিভিন্ন অধিকরণ-সমূহে সমান বৃদ্ধি উৎপন্ন করে, বাহার ধারা বহু পদার্থ পরস্পর ব্যাবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ বিজ্ঞাতীয় বিভিন্ন বলিয়া প্রাত্তীত হয় না, বে পদার্থ অনেক পদার্থে প্রত্যয়ামুবৃত্তির অর্থাৎ একাকার জ্ঞানের নিমিন্ত, তাহা সামান্ত। এবং যে পদার্থ কোন পদার্থ-সমূহের অভেদ ও কোন পদার্থ-সমূহ হইতে জ্ঞেদ করে, অর্থাৎ ঐরপ অভেদ ও ভেদের সাধক হয়, সেই সামান্ত বিশেষ, জ্ঞাতি।

ৰাৎস্ঠায়ন-প্ৰণীত স্থায়ভাষ্ট্ৰে দিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চিপ্ননী। বহবি বথাক্রমে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ও আঞ্চতির লক্ষণ বলিরা, এই স্ব্রের ছারা আতির লক্ষণ বলিরাছেন। গোছ প্রভৃতি জাতি তাহার সমস্ত আপ্রের সমান বৃদ্ধি প্রসব করে, এ জল্প জাতিকে বলা ইইরাছে—"সমানপ্রস্বান্থিকা"। ভাষ্যকার স্ব্রোর্থ বর্ণন করিতে প্রথমে স্ব্রেকারের বাক্যার্থ ব্যাশা। করিরা, পরে ঐ কথাই বাখ্যা করিতে বলিরাছেন যে, যে পদার্থ ছারা বহু পদার্থ পরস্পর বাার্ত্ত হর না। গো-পদার্থগুলি পরস্পর ভিন্ন ইইলেও সমস্ত গো-পদার্থ এমন কোন সামাল্প হর্ম আছে, যাহা সমস্ত গো-পদার্থে এক। ঐ সামাল্প ধর্মের জ্ঞানবন্দতঃ তক্রপে সমস্ত গো-পদার্থকে অভিন্ন বলিরাই বৃঝা বার। ঘটাদি বিজাতীর পদার্থে পূর্ব্বোক্ত গোগত সামাল্পর্য না থাকার, ভাহা-দিগকে গো হইতে বিজাতীর ভিন্ন বলিরাই বৃঝা বার। পূর্ব্বোক্ত সকল গোগত সামাল্পর্য নাম গোছ। উল্লা "সামাল্য" নামে ও "জাতি" নামে কথিত ইইরাছে। গোছ জাতির লার ঘটম্ব পান্তম্ব প্রকৃতি সামাল্য ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত রূপ সমান বৃদ্ধি উৎপন্ন করে, উহাদিগের ছারাও উহাদিগের আপ্রম্ব ঘটাৰি গদার্থ পরস্পর কার্ত্ত হর না। স্ক্তরাং ঘটম্বাদি সামাল্য ধর্ম ও জাতি। মৃণকথা, গোমাক্রেই বৃধ্ব গদার্থ পরস্পর কার্ত্ত হর না। স্ক্তরাং ঘটম্বাদি সামাল্য ধর্ম ও জাতি। মৃণকথা, গোমাক্রেই বৃদ্ধ করে, ভাহা সকল গোগত এক গোড্রুই

সামান্ত ধর্মের হারাই হইরা থাকে। গোমাত্রেই একই গোছের প্রত্যক্ষ হওরার, তাহাতে "ইহা পো" এইরূপ একাকার প্রত্যক্ষ জান জন্ম। সকল গো-পদার্থে ঐরূপ একটি সামান্ত ধর্ম না থাকিলে এবং ভাহার প্রত্যক্ষ কা হইলে, গোমাত্রে পূর্ব্বোক্ত রূপ একাকার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। মহরি এই স্ক্রের হারা পূর্ব্বোক্তভাবে ফাভিপদার্থে প্রমান স্চনা করিয়াই জাভির লক্ষণ স্চনা করিয়া ছেন। যে পদার্থ সমান বৃদ্ধি উৎপন্ন করে, ভাহাই জাভি—ইহা মহর্বির বিবক্ষিত নহে, যাহা জাভি ভাহা অবশু বিভিন্ন অধিকরণ সমূহে সমানবৃদ্ধি উৎপন্ন করে—ইহাই মহর্বির বিবক্ষিত। বাহারা গোমানি জাভিকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার শেবে অসুমান প্রমাণ হারা গোমান্তি লাভির সাধন করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ অনেক পদার্থে অমুক্ত প্রত্যরের নিমিত্ত হয়, ভাহা সামান্ত। অর্থাৎ সমস্ত গো-পদার্থে "ইহা গো" এইরূপ যে একাকার জ্ঞান জন্মে ( বাহাকে প্রত্যরামুক্তি বা অমুক্ত প্রত্যের বলে ) তাহার অবশুই কোন নিমিত্ত-বিশেষ আছে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে গোম্ব নামক একটি সামান্ত ধর্মই সেই নিমিত্তবিশেষ। প্রব্যক্ত অমুক্তবৃদ্ধিই উহার সাধক, স্কতরাং উহা স্বীকার্য।

এই জাতিপদার্থসম্বন্ধে বৈশেষিক শাস্ত্রে বিশেষ বিচার হইরাছে। যাহা নিত্য এবং অনেক পদার্থে সমবার সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা জাতি, ইহাই জাতির লক্ষণ। বৈশেষিক শাস্ত্রে এই জাতিকে সামান্ত ও বিশেষ, এই ছই প্রকারে বিভক্ত করা হইরাছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্মা, এই তিন পদার্থে "সন্তা" নামে বে জাতি স্বীকৃত হইরাছে, তাহা কেবল ঐ জাতিবিশিষ্ট ঐ পদার্থত্রের অমুবৃত্তিরই হেতু হওয়ার সামান্ত বা পরা জাতি। সতা ভিন্ন দ্রব্যত্ত প্রভৃতি বে সকল জাতি, তাহা নিজের আশ্রেরে অমুবৃত্তির স্তার বিজাতীর পদার্থসমূহ হইতে ব্যাবৃত্তিরও হেতু হওয়ার, বিশেষ জাতি বা অপরা জাতি। ভাষাকার বৈশেষকের সিদ্ধান্তাম্পারে প্রথমে সামান্ত জাতির প্রমাণ ও কৃত্তনা করিয়া, পরে বাহা কোন পদার্থসমূহের অভেদ ও কোন পদার্থসমূহ হইতে ভেদ করে, এই ক্যার ঘারা বিশেষ জাতির লক্ষণ স্চনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বৈশেষকের সিদ্ধান্তই স্তারের স্কান্ত । মহর্ষি গৌতম এই জাতি-পদার্থ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করা এখানে আবক্তক স্কনে করেন নাই। কণাদস্ত্র, প্রশন্তপাদভাষ্য ও স্তারকন্দলীতে এ বিষয়ে সকল কথা পাওরা বাইবে। তদ্বারা ভাষ্যকারের কথাগুলিও সম্যক্ বুঝা যাইবে। বাহুল্যভয়ে জাতিবিষরে বৌদ্ধনত ও স্তার বৈশেষকাচার্য্যপের সমালোচনাদি বিরত হইল না ১৯।

স্তারদর্শনের এই দিতীর অধ্যারে সংশর ও প্রমাণ পদার্থ পরীক্ষিত হইরাছে। সকল পদার্থের পরীক্ষাই সংশরপূর্বক, এ কস্ত পরীক্ষারছে এই অধ্যারে প্রথমে ৭ স্থবের দ্বারা সংশর পরীক্ষাই ইরাছে। উহার নাম (১) সংশর-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ স্থব্ধ (২) প্রমাণ-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ স্থব্ধ (৪) অব্যাবি-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ২ স্থব্ধ (৫) অনুমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ স্থব্ধ (৭) উপমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ স্থব্ধ (৭) উপমান-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ স্থব্ধ (৮) শব্ধ-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১ স্থব্ধ (১) শব্ধ-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ স্থব্ধে (১) শব্ধ-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ স্থব্ধে (১) শব্ধ-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ।

৫২৬ জারণ

| २वा॰, २वा॰

পরীক্ষা-প্রকরণ। এই ৯টি প্রকরণে ৬৮ স্তব্তে দিতীর অধ্যারের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত হইরাছে।

পরে বিতীয়াহ্নিকের প্রারম্ভে ১২ স্ত্রে (১) প্রমাণচভূষ্ট্র-পরীক্ষা-প্রাকরণ। তাহার পরে ২৭ স্ত্রে (২) শব্দানিত্যন্ধ-প্রকরণ। তাহার পরে ১৮ স্ত্রে (৩) শব্দ-পরিণাম-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ স্ত্রে (৪) পদার্থ-নিরপণ-প্রকরণ। এই ৪টি প্রকরণে ৬৯ স্থ্রে বিতীয়াহ্নিক সমাপ্ত ইইয়াছে।

১০ প্রকরণ ও ১৩৭ স্থত্তে দিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ৷

## শুদ্বিপত্র

| পৃষ্ঠাক্ষ           | অশুদ্ধ                      | শুদ্ধ                        |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ર                   | 8 <b>&gt; रू</b> ख )        | ৪১ স্ত্ৰে)                   |
|                     | <b>শব্</b> ক্রম             | শাক্তম                       |
|                     | পাঠকুম                      | পাঠক্রম                      |
| ৩1৮                 | উদ্যোতকর                    | উদ্যোতকর                     |
| >6                  | পরিষ্ণট                     | পরিক্ষুট                     |
| २ क                 | বিপ্রতিপত্তাব্যস্থা         | বিপ্রতিপ ভাবাবস্থা           |
| ૭૯                  | नानः (                      | नानरम्रा <sup>5</sup>        |
| 8¢                  | পূৰ্বকাল পূৰ্ববৰ্ত্তিতা     | পূৰ্ব্বকাল বৰ্ত্তিতা         |
| 8৮                  | অর্থাৎ                      | [ <b>অ</b> র্থাৎ             |
| <b>%</b> 0          | ( ৪ অঃ,                     | ( ৫ অঃ,                      |
| 90                  | ধর্মবহা                     | ধর্ম্মবত্তাৎ                 |
| P O.                | তমবগ্ৰহণং                   | তমব্ <b>গ্ৰহণং</b>           |
| 26                  | প্রমাণান্তরা                | প্রমাণান্তরা                 |
| 20F                 | মতবিশেষের জন্ম              | মতবিশেষের খণ্ডনের জন্ত       |
|                     | <b>ক</b> চিত্ৰ              | <b>কচি</b> ভ                 |
| ç0;                 | দৃটা <b>স্ত</b>             | <b>দৃ</b> ष्ट <b>ाञ्ड</b>    |
| <b>२२२</b>          | বলা হইবে <b>না</b>          | বলা যাইবে না                 |
| <b>১</b> २७         | পরিবভী                      | পরবর্ত্তী                    |
| >0¢                 | তন্মলক .                    | তন্ৰক                        |
| ১৩৬ <sup>°</sup>    | পূৰ্ব্বোক্ত ব্যা <b>ঘাত</b> | পূৰ্ব্বোক্ত ব্যা <b>ণাত,</b> |
| ১৩৭                 | সম্ভাবাৎ                    | <b>স</b> ম্ভবাৎ              |
| ১৬৭                 | ইত নু                       | ইতাণু                        |
| ১৬৮                 | দ্ৰব্য <b>ত্</b>            | <b>দ্ৰবত্ব</b>               |
| >9>                 | ভষাকার •                    | ভাষ্যকার                     |
| <b>&gt; 18</b>      | তাহার                       | তাহা                         |
| <b>&gt;9</b> ৮      | ভক্তিনামা                   | ভক্তিৰ্নামা                  |
| <b>7</b> + <b>7</b> | म् एउट् निक                 | <b>म्</b> टल्ट्रिक           |
| <b>&gt;&gt;8</b>    | ভৃতভৌতিক                    | ভূতভৌতিক                     |

# 

| পূঠীন্ধ        | <b>অশু</b> ন্ধ              | <b>ও</b> দ্ধ                  |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ンケラ            | দি <b>ত্বা</b> শ্ৰয়ভূতে    | <b>ৰি</b> ৱাশ্ৰয় <b>ভূতে</b> |
| <b>&gt;</b> ≈€ | পরভাগে                      | পর <b>ভাগের</b>               |
| 446            | নাণনা                       | নাণুনা                        |
| २ <b>०</b> 8   | অসংখ্যাতি                   | <b>অ</b> সংখ্যাতি             |
| २०७            | কোন্ প্রকারের               | কোন প্রকারের                  |
| २১ <b>६</b>    | जनी शूर्वा                  | न्ननो शृत्त्रा                |
|                | নদীপুরঃ                     | <b>नमौপ্</b> द्रः             |
| २२५            | <b>স্ক</b> টএব              | স্ফ্টএব                       |
| २७२            | <b>অ</b> বভিচার             | অব্য <b>ভিচার</b>             |
| २७१            | স্বক্রিয়া ব্যাখ্যা         | স্বক্রিয়ার ব্যাখ্যা          |
|                | <b>উ</b> न्द्र <b>ट</b> मत  | উদয় <b>নে</b> র              |
| ₹8\$           | আকশ্যক                      | আবশ্রক                        |
| ₹8€            | প্রতিপত্তা                  | প্রতিপৰ্।                     |
| ₹8৮            | করিয়াই                     | ক্রিয়া                       |
| २              | সহ <b>চরজ্ঞান</b>           | <b>সহচারজ্ঞান</b>             |
| २७७            | বিষয়কারণ                   | বিষয় কারণ,                   |
| <b>२</b> % 8   | সমুহে <b>র</b>              | স <b>মূহের</b>                |
| ২৭৩            | ভাষ্য <b>কা</b> রে          | ভাষ্যক <b>ারের</b>            |
|                | । স্ত্র বিবরণ।              | । ভাষস্ত্তিবিবরণ ।            |
| रफर            | <b>সপ্রবৃত্তিনিমিতকত্বই</b> | সপ্রবৃহি <b>নিমিত্তকত্বই</b>  |
|                | বিশিষ্ট <b>কত্বের</b>       | বিশিষ্টত্বের                  |
| २৮8            | <b>म</b> क्तरवाध .          | শব্দবোধ                       |
| २४१            | ব্যাপ্যব্যাপক ভাব দারা      | ব্যাপ্যব্যাপক ভাব             |
| २४४            | কিং ভহি                     | কিং তৰ্হি ?                   |
|                | সপ্রত্যয়ঃ,                 | সম্প্রত্যয়ঃ,                 |
| 222            | শব্দে নাৰ্থঃ                | শকেনাৰ্থঃ                     |
|                | <b>ক</b> ণ্ঠাদি             | कर्शिन, 🖁                     |
|                | গ্ৰহীত                      | গৃহীত                         |
| <b>೨</b> ೦೨    | <b>জ</b> িতিবিশেষ           | জাতিবিশেষে                    |
| 908            | "জাতি বিশেষে" শব্দের        | "জাতিবিশেষ" শব্দের 🚦          |
| 904            | কদাচিৎক                     | কাদাচিৎক                      |

## [ • ]

|              |                            | _                                |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| পৃষ্ঠান্ধ    | <b>অণ্ডন্ধ</b>             | শুদ্ধ                            |
| ೨೦৯          | ঘটত্বাদিরূপে               | প <b>টত্বাদি</b> রূপে            |
| -070         | "তদপ্রামাণং"               | "তদপ্ৰামাণ্যং"                   |
| ७५१          | কৰ্ম্মকৰ্ত্তা ও            | কৰ্ম, কৰ্ত্তা ও                  |
|              | <b>"গুণ" শ</b> ক্          | <b>"গুণ" শব্দের</b>              |
| ৩১৯          | লৌকিক হইতে অৰ্থাৎ          | লৌকিক হইতে                       |
| <b>૭</b> ૨ હ | অভ্যাস উক্ত,               | অভ্যাস উক্তঃ,                    |
| <b>೮</b> ೦೦  | <b>আ</b> রণ <b>ক</b>       | আরণ্যক                           |
| <b>00</b> 3  | মৈত্র উপ                   | মৈত্রী উপ                        |
| <b>૭૭</b> ૨  | ভবস্তস্তং                  | ভবন্তস্তং                        |
| ೨೨           | সীমাংদা <b>শান্তে</b>      | <b>মীমাং</b> সাশাক্তে            |
|              | বিবিধাক্যের                | বিধিবাক্যের                      |
| 998          | ভাণ্ড্যে                   | তাণ্ড্য                          |
|              | অগ্রে বপাকেই অর্থাৎ        | অগ্রে বপাকেই                     |
| ૭૭૯          | স্তত্যৰ্থবাদ               | <b>ন্ত</b> ৃত্যৰ্থবাদ            |
| <b>೨೨</b> ৬  | বিহিত অছে                  | বিহিত আছে                        |
| ৩৩৯          | অনুচবন                     | অমুবচন                           |
| <b>9</b> 8\$ | જ્ <b>ષ્ટ સ્ટ</b> ર્ફ      | <b>इ</b> ष्ट्रे, <b>ऋ</b> र्र    |
| <b>७</b> 8२  | ষিশেষ উৎপন্ন               | বিশেষ উ <b>প</b> পন্ন            |
| 089          | নিৰ্কেশেষে অভ্যাস          | নিৰ্কিশেষ অভ্যাদ                 |
| <b>088</b>   | <u> ৰামীপ্য ও সাদৃ</u> গ্ৰ | সামীপা ও সাদৃখ্য,                |
| <b>08</b> ৮  | উদ্ধ ত                     | উদ্ধৃ ত                          |
| <b>૭</b> ૯૯  | স্বস্তয়ন                  | <b>স্ব</b> ন্ত্যয়ন              |
| ৩ <b>৫</b> ৬ | ইন্দ্রের নিকট              | ইন্দ্রের নিকটে                   |
|              | শাস্ত্র                    | শাত্র।                           |
| ৩৬০          | ক্রিতেছেন                  | করিয়াছেন                        |
| <b>૭</b> ৬૨  | মিত্রং মাহুরথোবরুগিণম      | <b>মিত্রং বরুণমগ্নিমান্থর</b> খো |
| <b>0</b> 68  | কে অগ্নি ঈশ্ব প্রভৃতিরর    | ঈশ্বরকে অগ্নি প্রভৃতির           |
| <b>0</b> 95  | প্রমাণরূপ গ্রহণ            | প্রমাণরূপে গ্রহণ                 |
| <b>್ದಿ</b>   | উৎপন্ন হয় না              | উপপন্ন হয় না                    |
| ১৯৬          | ্<br>সমর্থ <b>ন করাতেই</b> | সমর্থন করিতেই                    |
| ه ه د<br>د   | <b>সংযো</b> গ              | <b>দং</b> ৰোগ                    |
|              | •                          |                                  |

| পৃষ্টাঙ্ক    | <b>6</b>                         | <b>অণ্ড</b> দ                   |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 809          | অভিভূভ                           | অভিভূত                          |
| 822          | কার্য্যপদার্থের, স্থায় ব্যবহার  | কার্য্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার, |
| 855          | <b>যে হে</b> তু বলা হইয়াছে      | যে হেতু বলা হইয়াছে ]           |
|              | <b>কখ</b> ন <sup>হ উপপত্তি</sup> | কথনও উৎপত্তি                    |
| 812          | "প্রদেশ" শব্দের দ্বারা           | ("প্রদেশ" শব্দের দারা )         |
| 8२ म         | ভাষ্য। তথাপি                     | ভাষা। অথাপি                     |
| 908          | তথাপি <b>মহর্ষির</b>             | তথাপি মহর্ষি                    |
|              | প্রদর্শন করা                     | প্রদর্শন করায়                  |
| ৪৬৬          | বিধৃতং                           | বিবৃতং                          |
| 898          | প্রথম                            | প্রথমস্থ                        |
|              | বিকার মাত্রেই                    | বিকার মাত্রই                    |
|              | ভাষ্য                            | ভাষ্যে                          |
| 896          | পন্ত                             | পরস্ত                           |
| 8°৯          | ব্যাভিচার                        | বাভিচার                         |
| 87c          | ব্যাভিচার                        | ব্যভিচার                        |
| 866          | <b>(1)</b> > 2                   | 61215                           |
| ८ ह          | অমিয়মে                          | অনিয়মে                         |
|              | অনিয়মপদার্থে                    | অনিয়মপদার্থের                  |
| 8 <i>३</i> ७ | ষে, পূর্ব্পক্ষবাদীর              | পূর্ব্রপক্ষবাদীর                |
|              | অভিসন্ধি                         | <b>অভি</b> সন্ধি                |
| 824          | অনুসদ্ধেয়                       | <b>অনু</b> সন্ধেয়              |
| 402          | ( স্বত্বে )                      | ( স্বত্বের )                    |
| 203          | তত্বপচারঃ                        | তত্রপচার:,                      |
| ¢>c          | বিলক্ষণ সংযোগ                    | বিলক্ষণ সংযোগ,                  |
| 4 > 8        | প্রাধান                          | প্রধান                          |
|              | অপ্রাধান্ত                       | অপ্রাধান্ত,                     |
| <b>4</b> ÷ O | ষশ্ভ তম্                         | · যস্ত তন্                      |
| ८२ ५         | আক্বতি পদার্থ                    | আকৃতি পদার্থ।                   |
| <b>८</b> २२  | <b>ग्र</b> ्ग                    | স্থলে                           |
|              |                                  | -0                              |

#### পরিশিষ্ট

১২০ পৃষ্ঠার ভাষ্যে—"কারণভাবং ব্রুবতে", এই হলে কারণভাবং ব্রুবতো"—এইরূপ স্মীচীন পাঠ কোন পুস্তকে পাওয় যার এবং উহাই প্রকৃত পাঠ, বুঝা যায়। ঐ পাঠে পূর্ব্বেক্তি ঐ ভাষোর যোগে পরবর্ত্তা (২০শ) স্ত্রের অনুবাদ এইরূপ হইবে,—

ইন্দ্রির্গেসিরকর্ষ বিদ্যান্ত থাকিলে, প্রত্যাক্ষের উৎপত্তির দর্শনবশতঃই (প্রত্যাক্ষে ইন্দ্রির্গেসিরকর্ষের) কারণত্বাদীর (মতে) দিক্, দেশ, কাল ও আকাশেও এইরূপ প্রদক্ষ মর্থাৎ প্রত্যেক কারণত্বের আপত্তি হয়ন্ত্র





a cally N.Co

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

5. H., 148. N. DELHI